

# আনওয়ারুল মানার শরহে বুরুল আনওয়ার

# [সুনাহ, ইজমা ও কিয়াস]

# অনুবাদ ও রচনায়

## মাওলানা শামসুল হক

কামিল [হাদিস, ফিক্হ, আদব ও তাফসীর] ফার্স ক্রাস উপাধ্যক্ষ, ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, কুমিল্লা

## মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ

এম. এম: এম. এফ [ফাস্ট ক্লাস] বি. এ [স্ট্যান্ড] এম. এ প্রধান আরবি প্রভাষক হায়দারাবাদ হোসাইনিয়া সিনিয়র [ফাযিল] মাদরাসা, গাজীপুর

# মাওলানা মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

দাখিল, আলিম [ক্ষলারা ফাযিল [১১তম স্ট্যান্ড] কামিল [৩য় স্ট্যান্ড] বি. এ [১২তম স্ট্যান্ড] এম. এ [৩য় স্ট্যান্ড] অধ্যক্ষ, নেছারাবাদ ছালেহিয়া ফাযিল মাদরাসা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর

## মাওলানা মুহাম্মদ আমিন উল্লাহ

কামিল [হাদিস ও তাফসীর] ফার্স্ট ক্লাস; এম.এ [ইসলামিক স্টাডিজ] ফার্স্ট ক্লাস মুহাদ্দিস, শাহতলী কামিল মাদরাসা, চাঁদপুর

# পরিবেশনায়

# ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

www.eilli.weeply.com

# **প্র**কাশক

মাওলানা মোহাম্মদ মোন্তফা এম.এম. ৩০/৩২ নর্থক্রক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদিয়া ২৫০.০০ টাকা মাত্র

শব্দ বিন্যাস আল মাহমুদ কম্পিউটার হোম ২৮/এ, প্যারিদাস রোড বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূদ্রণে

ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



Ese Geomicon.

# প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শায়খ আহমদ ইবনে আবৃ সাঈদ ওরফে মোল্লা জিয়ন (র.) রচিত উস্লুল ফিকহ শাস্ত্রের সুবিখ্যাত মূল্যবান গ্রন্থ 'নৃরুল আনওয়ার'-এর নির্ভরযোগ্য বাংলা সংস্করণ গ্রন্থ 'আনওয়ারুল মানার শরহে নৃরুল আনওয়ার' [ফাঘিল অংশ] মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর খেদমতে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা তাঁর শাহী দরবারে শোকর আদায় করছি। লেখকবৃন্দ এ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে ইবারতের শান্দিক অনুবাদ, সরল অনুবাদ, সংশ্লিষ্ট আলোচনা ও ফিকহী ইমামদের মতভেদ সুচারুভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এগ্রন্থটি মাদরাসায় শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুবই উপকারী ও ফলপ্রসূ হবে।

আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। তবে মৌলিক কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের আশা পোষণ করছি।

পরিশেষে আমরা আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে প্রার্থনা করছি যে, এ গ্রন্থটি তিনি লেখক, পাঠক, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাত ও সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

প্রকাশক মাওলানা মুহামদ মুস্তফা এম, এম

# সৃচিপত্ৰ

| বিষয়                                                                                      |                 | পৃষ্ঠা      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| ১. الخيص المنار (ভূমিকা : নূরুল আনওয়ার (মূলগ্রন্থ মানার)-،                                | এর সার-সংক্ষেপ] | ¢           |
| ২. اقسام السنة [সুনুতের শ্রেণীবিভাগ]                                                       |                 | ১৫          |
| রাবীদের শ্রেণীবিভাগ]                                                                       |                 | ೨೦          |
| -এর বর্ণনা]                                                                                |                 | <b>ಿ</b> 8  |
|                                                                                            |                 | 80          |
| ৬. العقل এর পরিচয়] -এর পরিচয়]                                                            |                 | 80          |
| ৭. ضبط] تعريف الضبط المجاه ٩. ضبط عريف الضبط                                               |                 | 8৬          |
| ৬৮. عدالة] تعريف العدالة . এর পরিচয়]                                                      |                 | ৫০          |
| ৯. التقسيم الثاني في الانقطاع (দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ ইনকিতা՝ প্রসঙ্গে)-                     |                 | ৫৮          |
| الخبر তুতীয় শ্রেণীবিভাগ التقسيم الثالث في بيان محل الخبر ১০.                              | প্রসঙ্গে]       | ৬৬          |
| ১১. التقسيم الرابع في بيان نفس الخبر ১১. التقسيم الرابع في بيان نفس الخبر                  | প্রসঙ্গে]       | 98          |
| ا إجوه الطعن في الرواية . ١٤٥ विख्यायात्व प्रत्य तिख्न कातः                                | । প্রসঙ্গে]     | bb          |
| ১৩. بين الحجج ১৩. দিলিলসমূহের মধ্যকার দ্বন্ধু সংঘটন]                                       |                 | 200         |
| [দু'টি খবরের মধ্যকার দ্বন্দু সংঘটন] وقوع التعارض بين الخبرين . 38                          |                 | ১৩৫         |
| ১৫. اقسام البيان [বয়ানের শ্রেণীবিভাগ]                                                     |                 | ১৩৯         |
| এর পরিচয় ও তার প্রয়োগস্থল]                                                               |                 | ১৬৭         |
| ১৭. اقسام المنسوخ المام (মানস্থের শ্রেণীবিভাগ)                                             |                 | ১৮৭         |
| كه. [तवी कतीय ::::: معنا النبي الله عنه المال النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |                 | ১৯৩         |
| اسکم شرائع من قبلنا .% [আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তের হুকুম প্রসঙ্গে] ککم شرائع من قبلنا      |                 | ২০৬         |
| সাহাবীদের অনুসরণের হুকুম][সাহাবীদের অনুসরণের হুকুম]                                        |                 | ২০৯         |
| ২১. حکم تقلید التابعی [তাবেয়ীদের অনুসরণের হুকুম]                                          |                 | ২১৬         |
| ২২. باب الاجماع [ইজমা প্রসঙ্গে] باب الاجماع                                                |                 | २১৯         |
| ২৩. [ইজমার রুকন][ইজমার রুকন] কেনা                                                          |                 | २১৯         |
| ২৪. اشتراط كون اهل الاجماع [আহলে ইজমা হওয়ার শর্ত]                                         |                 | ২২২         |
|                                                                                            |                 | ২২৮         |
| ২৬. الاجماع [ইজমার উপলক্ষ] داعي الاجماع                                                    |                 | ২৩২         |
| ২৭. مراتب اهل الاجماع [আহলে ইজমার স্তর]                                                    |                 | ২৩৪         |
| ২৮. باب القياس [কিয়াস প্রসঙ্গ]                                                            |                 | २8०         |
| ২৯. عجبة القياس عقلا ونقلا ২৯ (আকলী ও নকলী দলিল দ্বারা কিয়াসের ৪                          | মোণ]            | <b>২</b> 8૨ |
| ৩০. اثبات القياس بالحديث [হাদীস দ্বারা কিয়াসের প্রমাণ]                                    |                 | ર88         |
| ত১. اثبات القياس واركانه المجاهة কিয়াসের শর্ত ও রুকনসমূহ] اثبات القياس واركانه            |                 | ২৬১         |
| ৩২. انسام العلة [ইল্লতের প্রকারসমূহ]                                                       |                 | ২৯৫         |
| ৩৩. اغراض الْقياس ) কিয়াসের উদ্দেশ্যসমূহ                                                  |                 | ઝડ          |
| ৩৪. استحسان] مبحث الاستحسان -এর আলোচনা]                                                    |                 |             |
| ৩৫. اجتهاد] مبحث الاجتهاد -এর আলোচনা]                                                      |                 | ৩৩৭         |
| ৩৬. شرائط الاجتهاد وحكمه [ইজতিহাদের শর্তাবলি ও তার হুকুম]                                  |                 | ৩৩৭         |
| ৩৭. حطأ المجتهد وصوابه ৭. মুজতাহিদের ভুল ও সঠিকতা                                          |                 | ৩৩৯         |
| ్ కా دفع القبأس [কয়াস প্রতিরোধ]                                                           |                 | <b>৩৫২</b>  |
| ্ ে اقساء البعد ب [মুআরাযা'র শ্রেণীবিভাগ]                                                  |                 | হণ্ড        |
| ৪০ - ২০ ত মুসারায়ার খণ্ডন                                                                 |                 | ১৯৬         |

ভূমিকা : মানারের সার-সংক্ষেপ

# ছমিকা : مُقَدَّمَةً تَـلْخِيبُصُ الْـمَـنَـارِ

## নৃরুল আন্ওয়ার (মূলগ্রন্থ মানার)-এর সার-সংক্ষেপ

নি দ্রন্ধত ও তার শ্রেণীবিভাগ: ইতঃপূর্বে 'কিতাবুল্লাহ' অধ্যায়ে أَمْر ، عَامْ ، خَاصْ ইত্যাদি যে সকল প্রকরণের বর্ণনা কর হয়েছে, সেণ্ডলোর সব কয়টিই সুনুতের মধ্যেও রয়েছে। এখানে সে প্রকরণণ্ডলো পুনর্বার উল্লেখ করা হবে না; বরং শুধুমাত্র সেকল প্রকরণই এখানে আলোচনা করা হবে, যা কেবলমাত্র সুনুতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এ আলোচনাকে মোট চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–

- كَ يُوْيَّهُ الْإِتَّصَالِ بِنَا . ১ । وَالتَّقْسِيْمُ الْأَوَّلُ فِيْ كَيْفِيَّهِ الْإِتَّصَالِ بِنَا
- २. وَالتَّفْسيْمُ الثَّانِيُ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِنْقَطَاعِ : रामीन आभारमत कारह (भीहात स्मरत विष्ट्स वर्गनाधातात शक्कि कार वागीविजाग ।
- . रामीत्मत प्रश्न वर्था तातरात क्रावत वित्तरनाय जात स्वीविज्ञात : اَلتَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ بِاعْتِبَار مَحَلَّ الْخَبَر
- । मृल शिनीरात विगीविजात : اَلتَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ . 8

নিম্নে উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো-

- ك. اَلْتَفْسِبُمُ الْأَوَّلُ فِىْ كَبُّفِيَّةِ الْإِتَّصَالِ بِنَا [হাদীস আমাদের কাছে পৌছার ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার পদ্ধতিগত শ্রেণীবিভাগ] : এ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে তিন প্রকার হাদীস অন্তর্ভুক্ত।
  - क. حَدِيثُثُ مُتَوَاترٌ এটা পবিত্র কুরআন সমতুল্য অকাট্য দলিল । এর অম্বীকারকারী কাফির হয়ে যায় ।
  - খ. حَدِيْتُ مَشْهُوْر এর দ্বারা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান লাভ হয় এবং এটা আমলকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। এর অস্বীকারকারীকে ফাসিক আখ্যায়িত করা হয়।
  - গ. خُبُر وَاحِدٌ রাবীর ব্যক্তি বিবেচনায় এর দ্বারা কখনো আমল ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়, আবার কখনো সুনুত সাব্যস্ত হয়। এর অস্বীকারকারীকেও ফাসিক আখ্যায়িত করা হয়।
- তাদের ন্যায়নিষ্ঠতা ও দূর-দূর অধিবাসের কারণে তারা একটি মিথ্যা ভাষণ রচনার উপর ঐক্য গড়ে তুলছেন বলে আদৌ ধারণা করা যায় না এবং আমাদের পর্যন্ত হাদীসটি পৌছতে প্রথম যুগ, মধ্য যুগ ও সর্বশেষ যুগের রাবীদের সংখ্যাধিক্য একই রকম বহাল থাকে। এরপ হাদীসের দ্বারা যুক্তিতর্কমুক্ত জ্ঞান ও ইলমে ইয়াকীন অর্জিত হয়।
- مَ عَدُور प वत পরিচয় : خَبُر وَاحِدٌ, या মূল خَبُر وَاحِدٌ, প্রথম শতাব্দীতে যার বর্ণনাকারীগণ স্বল্প সংখ্যক ছিল; কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে এত অধিক সংখ্যক রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাদের সম্পর্কে হাদীসটি মিথ্যা রচনা করার উপর ঐক্য গড়ে তোলার আদৌ ধারণা করা যায় না। এরূপ হাদীস দ্বারা عِلْمُ طَمَانِيَتُ তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়।
- च خَبَر وَاحِدْ : এর পরিচয় : خَبَر وَاحِدْ व হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীস প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে খ্যাতি লাভ করেনি; বরং ঐ তিন যুগে হাদীসটি প্রত্যেক স্তরে এক বা একাধিক রাবী বর্ণনা করেছেন; কিন্তু مُشْهُوْر তথা ধারণামূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। এ প্রকারের হাদীস দলিলরূপে গ্রহণযোগ্যতার জন্যে রাবীর ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া অপরিহার্য।
- এই ব্যক্তিগত অবস্থাভেদে রাবী তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন-
- क. الْرَّاوِى الْمَعْرُونُ بِالْفِقْمِ وَالْمُتَقَدَّمَ فِى الْإِجْبَهَادِ क्यांश त्री এমন এক ব্যক্তি যিনি ফিক্হশান্তে অভিজ্ঞ এবং ইজিতহাদে অগ্রগমী। যেমন— খোলাফায়ে রাশেদীন, আবাদিলায়ে ছালাছাহ্ অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত, উবাই উবনে কা'ব, মুআ্য ইবনে জাবাল, আবৃ মূসা অল-আশ্রারী, আয়েশা (রা.) প্রমুখ। এ সকল ফকীহ ও মুজতাহিদ রাবীদের خَبَر وَاحِدْ নির্দিধায় প্রহণযোগ্য এবং এদের হাদীসের বিপরীতে فِبَسْ পরিত্যাজ্য।
- খ. الْفَغْدُوْنُ بِالْعَدَالَةَ وَالطَّبْطِ دُوْنَ الْفِغْدِ الْمَعْرُوْنُ بِالْعَدَالَةَ وَالطَّبْطِ دُوْنَ الْفِغْدِ الْمَعْرُوْنُ بِالْعَدَالَةَ وَالطَّبْطِ دُوْنَ الْفِغْدِ الْمَعْرُوْنُ بِالْعَدَالَةِ وَالطَّبْطِ دُوْنَ الْفِغْدِ اللهِ किक्श्गाख बिछ नन । यमन रयत्र बावृ इतायता, बानाम हेवतन मानिक, कात्वत हेवतन आकृताह, मानमान कात्वमी (ता.) श्रमूथ माहावीगंग। এ সকল नाय-निष्ठा ও हानीम धात्रण খ্যাতিমান तावीप्तित خَبَر وَاحِدٌ यिन قِبَالْ -এत ब्यूकृता हय, बत्व बा श्रह्णाखा हरव। बात श्रिकृत हर्न उ व्यादेश क्रिक हां । वात श्रिकृत हर्न उ व्यादेश क्रिक हां । वात श्रिकृत हर्न हर्न व व्यादेश क्रिक हर्त वावयात व्यादेश क्रिक हर्ति वावयात व्यादेश क्रिक हर्ति वावयात व्यादेश क्रिक हर्ति वावयात व्यादेश हर्न वावयात विवाद क्रिक्ट विवाद क्रिक्ट विवाद क्रिक्ट वावयात वाव्यव्यात व्यादेश वावयात व्यादेश हर्नि विवाद वावयात वावयात व्यादेश हर्नि विवाद वावयात वा

এর বিশ্লেষণ : এর বিশ্লেষণ

رَوٰى اَبُو ْهُرَيْرَةُ (رض) اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَصِرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنَّ يَّحْلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَ رَدَّ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

অর্থাৎ হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম হাত্র ইরশাদ করেন, তোমরা উটনী ও বকরি একাধিক দিন দোহনমুক্ত রেখে দুধ পুঞ্জীভূত করো না। উদ্দেশ্য যে, বিক্রয়ের সময় অধিক দুধ দোহন করত ক্রেতা থেকে অধিক মূল্য আদায় করা এবং তাকে প্রতারিত করা। সুতরাং এমতাবস্থায় কেউ যদি উটনী অথবা বকরি ক্রয় করে থাকে, তাহলে দুধ দোহন করার পর তার এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে তা রাখতেও পারে, আর পছন্দ না হলে ফেরত দিতেও পারবে। তবে ফেরত দিলে এর সাথে এক সা' খেজুর দিতে হবে। আর এ খেজুর সে দুধের বিনিময়ে দিবে যা সে দোহন করেছে।

জমহুর আহনাফের মতে, হাদীসটি সর্বদিক বিচারে قِبَاسٌ -এর বিরোধী। কেননা, قِبَاسٌ হলো দুধের বিনিময়ে দুধ দিবে অথবা দুধের মূল্য দিবে। আর খেজুরকেই যদি বিনিময় হিসেবে ধার্য করা হয়, তাহলে قِبَاسٌ অনুযায়ী দুধের হ্রাস-বৃদ্ধি হারে খেজুরের মধ্যেও হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথচ সর্বাবস্থায় এক সা' খেজুরকে ওয়াজিব করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ কিয়াস বিরোধী।

উল্লেখ্য যে, বর্ণনাকারীগণের مُعُرُّونُ بِالْفَقْهِ وَالْعَدَالَةِ -এর উপযুক্ত পার্থক্য নির্ধারণ হযরত ঈসা ইবনে আবান (র.) ও তার অনুসারী পরবর্তী যুগের আলিমগণের মতবাদ।

ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, হাদীসকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্যে বর্ণনাকারী ফকীহ হওয়া শর্ত নয়; বরং তাঁর মতে, কিতাবুল্লাহ ও সর্বজনবিদিত হাদীসের বিরোধী না হলে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারীর বর্ণনাই وَبُعُاتُكُم এর উপর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। এ ব্যাপারে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

مَا جَاءَنَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنِ الرَّسُولِ فَعَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ .

অর্থাৎ আমাদের নিকট আল্লাহ তা আলা ও তদীয় রাসূল 🚎 -এর পক্ষ থেকে যেসব বিধান পৌছেছে তা আমাদের শিরোধার্য ও সদা দৃষ্টি গ্রাহ্য। অর্থাৎ নিঃসঙ্কোচে তা আমরা গ্রহণ করবো।

গ. اَلرَّاوِي الْمَجْهُولُ فِي الرِّوَايَةَ وَالْعَدَالَةِ अर्थाৎ রাবী এমন ব্যক্তি যিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ও ন্যায়-নিষ্ঠতা প্রসঙ্গে অজ্ঞাত, যার বর্ণিত একটি বা দু'টি হাদীস ছাড়া আর কোনো হাদীস কারো জানা নেই। এরূপ রাবীর নিম্নরূপ পাঁচটি অবস্থা হতে পারে।

- ১. এরূপ রাবী থেকে প্রবীণরা নির্বিরোধে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
- ২. অথবা, এরূপ রাবীর হাদীস প্রসঙ্গে প্রবীণরা বিরোধ করেছেন।
- ৩. অথবা, এরূপ রাবীর হাদীসের সমালোচনা থেকে প্রবীণরা নির্বাক থেকেছেন। উল্লিখিত তিন অবস্থায় হাদীস عَمْرُون -এর পর্যায়ে উপনীত হয়। অতএব, দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হবে।
- ৪. অথবা, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীস প্রবীণরা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ অবস্থায় হাদীস অগ্রহণীয় হবে।
- ৫. অথবা, এরূপ রাবীর হাদীস প্রবীণদের মধ্যে আদৌ প্রকাশ পায়নি, তাই গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান কোনোটারই সমুখীন হয়নি। এ অবস্থায়
  হাদীসের উপর আমল করা জায়েজ; কিন্তু ওয়াজিব নয়।
- তথা জানসম্পন্ন হওয়ার জন্যে রাবীর শর্তাবিলি : বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে তার মধ্যে চারটি শর্ত পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক। كَنُوْ তথা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। একটি নূরানী শক্তি যার দ্বারা মানুষ ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে। ২. خَبُطُ তথা ধারণশক্তি। বক্তব্যকে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করে ভালোভাবে তা বুঝে-শুনে সংরক্ষণ করে অন্যের নিকট হুবহু আদায় করাকে خَبُط বলে। ৩. خَبُط তথা ন্যায়পরায়ণতা। কবীরা শুনাহ হতে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকা এবং সগীরা শুনাহ বারংবার করা হতে বিরত থাকা ও নিকৃষ্ট কার্যাবিলি বর্জন করে দীনের উপর অটল থাকাকে عَدَالُتُ مَنَا نَا الْمُنْ فَنُ كُنُفُتَ الْانْقَطَاع وَالْمَا الْمُنْفَعُ النَّفَا الْمُنْفَعُ النَّفَا الْمُنْفَا وَالْمُنْفَعُ النَّفَا الْمُنْفَعُ النَّفَا الْمُنْفَعُ النَّفَا الْمُنْفَعُ النَّفَا وَالْمَا عَمْ الْمُنْفَعُ النَّفَا الْمُنْفَعُ النَّفَا الْمُنْفَعُ النَّفَا الْمُنْفَعُ النَّفَا وَالْمَا الْمُنْفَعُ النَّفَا الْمُنْفَعُ النَّفَا الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ النَّفَا وَالْمَا الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُ الْمُعْمَا الْمُنْفَعُ الْمُنْفَعُ وَالْمُ الْمُنْفَعُ وَالْمَا وَمِعْلَمُ وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمَا وَلَّمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَامَا وَالْمَا وَلْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَ

وَعُمْ عُلُوْرُ عُلُوْرُ مِعْ الْفَوْلَا عِلَاهِ অর্থাৎ যে কোনো শতাব্দীর রাবী তার ও রাস্ল والْقُولَاعِ وَالْمُورُ عِلَاهِ الْمُورُ مِنْ مِنْ الْمُورِ مِنْ الْمُورِ اللهِ اللهِ

অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে হাদীস অব্যাহত বর্ণনাধারাক্রমে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু অন্য কোনো কারণে এর মধ্যে ক্রটি দেখা

- ্ব নাজন ২০০ নাজে।
  কি ক্রেটি-বিচ্যুতিটি স্বয়ং বর্ণনাকারীর মধ্যে থাকতে পারে। যেমন– বর্ণনাকারী কাফির হওয়া বা ফাসিক হওয়া অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক
  হওয়া। এ জাতীয় বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।
  - খ্ অথবা, ক্রটি-বিচ্যুতি কোনো আনুষঙ্গিক কারণে হতে পারে। যেমন– হাদীস কুরআনে কারীমের বক্তব্য বিরোধী হওয়া, কিংবা সর্বজনবিদিত হাদীসের বিরোধী হওয়া, অথবা প্রকাশ্য কোনো ঘটনার বিরোধী হওয়া, অথবা সাহাবীদের মধ্য থেকে সর্বজন মান্য ব্যক্তিদের হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করা। এ জাতীয় হাদীস সম্পূর্ণরূপে বর্জিত।

- এর দঙবিধান ক্ষেত্র, २. حُقُونُ العِبَادِ وَ এর ইবাদত ক্ষেত্র, ৩. حُقُونُ اللّٰمِ - এর একজনের উপর আরেকজনের শুধু দাবি প্রতিষ্ঠার क्ष्य, 8. عُفُونُ الْعِبَادِ এবং ৫. عُفُونُ الْعِبَادِ এক वित्तं कार्ति श्रविकात कार्तिशृना क्ष्य ववर १ عُفُونُ الْعِبَادِ ক্ষেত্র, অন্য বিবেচনায় দাবিশুন্য ক্ষেত্র। আলোচিত পাঁচটি ক্ষেত্রের বিচারে উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগের মধ্যে মোট পাঁচ প্রকার হাদীস অন্তর্ভুক্ত। চার. اَلْتَقْسِيْمُ الرَّابِعُ فِيْ نَفْسِ الْخَبَرِ [মূল হাদীসের শ্রেণীবিভাগ] : এটা কয়েকভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ হলো خَبُرُ ভধু সত্যজ্জান সম্বলিত। যেমন– রাসূল ﷺ -এর খবর। দ্বিতীয় ভাগ হলো خَبُرُ ভধু মিথ্যাজ্ঞান সম্বলিত। যেমন– ফেরাউনের খোদায়ী দাবির খবর। তৃতীয় ভাগ হলো 🕰 সম্ভাব্য সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের কোনো একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। যেমন– যাবতীয় শর্তসম্পৃক্ত - طَرْفُ الْاَدَاءِ . ٥. طَرْفُ الْحِفْظِ . ٤ , طَرْفُ السَّمَاعِ . ٤ - صَارَفُ السَّمَاعِ . ٩ , طَرْفُ الْاَدَاءِ 🗖 হাদীস বর্জিত হওয়ার কারণসমূহ : ഫ്റ്റ് এর্থাৎ যাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তিনি যখন সম্পূর্ণ বর্ণনাই অস্বীকার করেন: কিংবা হাদীস বর্ণনা করার পর হাদীসটির বিপরীত আমল করেন এবং সে বিপরীত করা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে হয়, তবে উভয় অবস্থায়ই উক্ত হাদীস অনুসারে আমল করা যাবে না। আর যদি তিনি বর্ণনা করার পূর্বে স্বীয় বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করে থাকেন: কিংবা তৎকর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীস বিপরীত আমল করার তারিখই জানা না যায় যে, তিনি কি হাদীস বর্ণনার পূর্বে বিপরীত আমল করেছিলেন, নাকি হাদীস বর্ণনার পর বিপরীত আমল করেছেন? তবে এ অবস্থায় তার বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা যাবে। আর বর্ণনাকারী তাঁর বর্ণিত হাদীসের সম্ভাব্য একাধিক অর্থের মধ্য হতে কোনো অর্থকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সে হাদীসের অন্যান্য সম্ভাব্য অর্থের উপর আমল করা হতে বাধার সৃষ্টি করবে না। যেমন- হযরত আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, الْمُتَبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَا لَمْ يُتَفَرِّفُ وَهُ অর্থাৎ "ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত খেয়ারের অধিকারী থাকবে।" অত্র বর্ণনায় উল্লিখিত مَا لَمْ يُتَفَرِّفُ দ্বারা কথাবার্তার বিচ্ছিন্নতা ও স্বশরীরে বিচ্ছিন্নতা, উভয়ের সম্ভাবনাই রাখে। অতঃপর তিনি (ইবনে ওমর) স্বশরীরে বিচ্ছিন্নতাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তবে তাঁর এ নির্দিষ্টকরণ আমাদের মত অন্যায়ী কথাবার্তার বিচ্ছিন্নতার অর্থের উপর আমল করাতে বাধা সৃষ্টি করবে না। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মাযহাব অনুসরণ করেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারীর নিজ বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা হতে বিরত থাকা তার বিপরীত আমল করার অনুরূপ। (অর্থাৎ সে ক্ষেত্রেও

তাঁর বর্ণিত হাদীস দলিলরূপে গ্রাহ্যকরণে বাধা সৃষ্টি করবে।) আর সাহাবীর আমল হাদীসের বিপরীত হওয়া তাঁর হাদীসের জন্যে অবশ্যই বাধা সৃষ্টি করবে তখন, যখন হাদীস স্পষ্ট অর্থবোধক হবে এবং অস্পষ্টতার কোনো সম্ভাবনা রাখবে না।

আমাদের মতে, হাদীসের ইমামগণের পক্ষ হতে কোনো অস্পষ্ট দোষারোপ [যেমন এরূপ বলা যে, ﴿ وَمُ وُرُوحُ مَجْرُوحُ عَلَى الْحَدِيثُ مُجْرُوحُ عَلَى الْحَدِيثُ مُجْرُوحُ عَلَى الْحَدِيثُ مُجْرُوحُ عَلَى الْحَدِيثُ مُجْرُوحُ عَلَى الْحَدِيثُ مُعْرُوحُ عَلَى الْحَدِيثُ مُعْرُوحُ عَلَى الْحَدِيثُ مُعْرُوحُ عَلَى الْحَدِيثُ مُعْرَدُ عَلَى الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ مُعْرَدُ عَلَى الْحَدِيثُ عَلَى الْحَدِيثُ عَلَى الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ عَلَى الْحَدُولُ عَلَى الْحَدَالِ عَلَى الْحَدُولُ বলা যে, المَذَا عَدِيثُ مُنْكُمُ वर्ণনাকারীকে সমালোচিত করে না । হ্যা, যখন এ আরোপিত দোষের এমন ব্যাখ্যা করা হয়, যা সর্বসমর্থিত হবে অথবা সমালোচনা এমন ব্যক্তি হতে প্রকাশিত হয়, যিনি দীনের শুভাকাঙ্কী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এবং তাঁর মধ্যে মানসিক সংকীর্ণতা পক্ষপাত দৃষ্টি নেই। অতঃপর সংকীর্ণমনা বর্ণনাকারীর সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্যেই তাদলীস বা সনদ গোপন করা, তালবীস বা এলোমেলো করা, প্রাণীদের উৎক্ষিপ্ত করা, হাস্যরস করা, অল্প বয়স্ক হওয়া, বর্ণনায় অভ্যস্ত না হওয়া, ফিকহী মাসআলা অধিক বর্ণনা করা ইত্যাদি চরিত্রে চরিত্রবান ব্যক্তিদের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। [উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় تُدْلِيْس [তাদলীস]-এর صَوْ عَرْشَنَا عَنْ فُلَانٍ قَالًا وَحَدَّثَنَا فُلاَنُ عَنْ فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ قَالًا हे क्या है कि निवंद कि विवंद উপস্তাপন করা অথবা তাঁর প্রসিদ্ধ বিশেষণ উল্লেখ না করে অখ্যাত বিশেষণ প্রয়োগ করা, যাতে লোকেরা তাঁকে চিনতে না পারে এবং তাঁর সমালোচনা করতে না পারে।

🗇 تَعَارُضُ [পরস্পর বিরোধ]-এর বর্ণনা : শরিয়তের দলিলসমূহের মধ্যে আমাদের আমলের ক্ষেত্রে কথনো একটির সাথে অপরটির বিরোধ হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, আমরা তন্মধ্যে কোনটি নাসেখ বা রহিতকারী ও কোন্টি মানসৃখ বা রহিত, তৎসম্পর্কে অবহিত নই। অন্যথায় বাস্তবে শরিয়তের দলিলসমূহে কোনো বিরোধ নেই। এ জন্যে বিষয়টি সম্পর্কে খানিকটা বিশদ আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য যে, বিরোধকারী দলিলসমূহের বাস্তবতা এই যে, উভয় দলিল সমপর্যায়ের হবে। একটির উপর অপরটির কোনোভাবে অগ্রাধিকার থাকবে না. যাতে বিশেষ্য তথা বস্তুগতভাবেও নয় এবং বিশেষণ তথা গুণগতভাবেও নয়। আর উভয় দলিল সম্পূর্ণ

ভূমিকা : মানারের সার–সংক্ষেপ পরস্প্রে বিরোধী দু'টি হুকুমের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হবে। এ জন্য تَعَارُضْ এন শর্ত এই যে, হুকুমের বিভিন্নতা সত্ত্বেও দলিল দু'টির ক্ষেত্র ্রেসময় একই হতে হবে। অতঃপর এর হুকুম এই যে, যদি কুরআনের দু'টি আয়াতের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, তখন সাহাবায়ে কেরামের উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। অনন্তর যখন উল্লিখিত দলিলের পরম্পর বিরোধের সমাধান ক্ষেত্রে হাদীস অথবা كَثْرِيْرُ अगंदावारा কেরামের উক্তির মধ্য থেকে কোনোটির প্রতি মনোনিবেশ করার অবকাশ না থাকে বা সমাধান দুষ্কর হয়ে পড়ে, তখন كَثْرِيْرُ الْمُعْرِيْرُ مِنْ الْمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْكُونِ وَمُعْرِيْهُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْكُونِ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْرُ وَمُعْرِيْكُونِ وَمُعْرِيْكُونِ وَمُعْرِيْكُونِ وَمُعْرِيْكُونِيْرُ وَمُعْرِيْكُونِ وَمُعْرِيْكُونِ وَمُعْرِيْكُونِ وَمُعْرِيْكُونِ وَمُعْرِيْكُونِ وَمُعْرِيْكُونِ وَعُرِيْكُونِ وَمُعْرِيْكُونِ وَعُمْ وَمُعْرِيْكُونِ وَالْمُعْرِيْكُونِ وَالْمُعْرِيْكُونِ وَعُرِيْ وَيْ وَعُلُونِ وَالْمُعْرِيْكُونِ وَالْمُعْرِيْكُونِ وَالْمُعْرِيْكُونِ وَالْمُعْرِيْكُونِ وَالْمُعْرِيْكُونِ وَالْمُعْرِيْكُونِ وَالْمُعْرِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْرِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعِلِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمِنْ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلِيْكُونِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِيْكُونِ وَالْمُعْمِي وا ত্র্যাজিব হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দলিলের বিষয়বস্তুকে তার মৌলিক অবস্থায় বহাল রাখা ওয়াজিব হবে।

- 🔳 বিরোধ নিরসন পদ্ধতি : নিম্নোক্ত পাঁচটি পদ্ধতিতে দলিলসমূহের পারম্পরিক বিরোধ নিরসন করা যেতে পারে।
- ১. বিরোধ নিরসন হয়তো দলিলের দিক বিবেচনায় হবে। এভাবে যে, উভয় দলিল সমপর্যায়ের নয়। যেমন– একটি দলিল খবরে মাশহুর, অপরটি খবরে ওয়াহিদ অর্থাৎ একটি শক্তিশালী ও অন্যটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তবে এরূপ শক্তিশালীকে দুর্বলের উপরে অগ্রাধিকার দান করা হবে।
- ২. কিংবা বিরোধ নিরসন হুকুমের দিক বিবেচনায় হবে। এভাবে যে, তাদের একটি পার্থিব হুকুমের সাথে সম্পর্কিত, অপরটি পরকালীন हक्राब সাথে সম্পর্কিত হবে। যেমন- يَمِينُ वा শপথ সংক্রান্ত সে সকল আয়াত যা সূরা বাকারাহ ও মায়েদায় উল্লিখিত হয়েছে। সূরা বাকারার আয়াত- لَايُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغُو فِي اَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ مِعَالِمَا اللَّهُ بِاللَّهُ وَفِي اَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ مَا اللَّهُ وَفِي اَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ وَفِي اَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ اللَّهُ وَالْكِنْ يَوَاخِذُكُمْ اللَّهُ وَفِي اَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ اللَّهُ وَالْكِنْ يَوَاخِذُكُمْ اللَّهُ وَالْكِنْ يَوَاخِذُكُمْ اللَّهُ وَالْكِنْ يَوَاخِذُكُمْ اللَّهُ وَالْكِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكِنْ يُوَاخِذُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ब्राश कता शराह । जात मूता भारामात जार्शा - كَايُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُكُمْ الْكَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُنُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُكُمْ الْكَيْمَانِ - अराश कता शराह । जात मूता भारामात जार्शा - كَايُوَاخِذُكُمْ بِاللَّغْوِ فِي الْمُعَانِكُمْ وَلَكِنْ يُنُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُكُمْ الْآيْسَانَ - ها عَقَدْتُكُمْ الْآيْسَانَ - ها عَقَدْتُكُمْ الْآيْسَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه পার্থিব শাস্তি প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে।
- ৩. অথবা বিরোধ নিরসন বিষয়বস্তুর অবস্থার দিক বিবেচনায় হবে। এভাবে যে, তাদের একটিকে এক অবস্থার উপর, অন্যটিকে অপর অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী, حَتْى يَظْهُرُن [তাখফীফ রীতিতে] এটাকে সে অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে, যে অবস্থায় স্ত্রীলোকটির ঋতুস্রাব দশ দিনের মাথায় বন্ধ হয়েছে। আর وَمُنِّى يُطُهَّرُ [তাশদীদ রীতিতে] এটাকে সে অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে, যে অবস্থায় স্ত্রীলোকটির ঋতুস্রাব দশ দিনের কমে বন্ধ হয়ে যাবে। তাখফীফের পঠন রীতিতে সঙ্গম জায়েজ হওয়ার জন্যে শুধু ঋতুস্রাব দশ দিনের কমে বন্ধ হয়ে যাবে। তাথফীফের পঠন রীতিতে সঙ্গম জায়েজ হওয়ার জন্যে শুধু ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়াই যথেষ্ট। আর তাশদীদের পঠন রীতিতে স্ত্রী গোসল করা বা পূর্ণ এক নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়া শর্ত।
- 8. কিংবা বিরোধ নিরসন সময়কালগত স্পষ্ট ভাষায় পার্থক্য প্রকাশের বিবেচনায় হবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী, اُزْلاَتُ الْاُخْصَالِ — অর্থাৎ গর্ভবতীগণের ইদ্দতের মেয়াদকাল হলো গর্ভ প্রস্ব করা । এরপর সূরা বাক্বারায় উল্লিখিত আয়াত অর্থাৎ স্বামীমৃত স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।
- ৫. অথবা বিরোধ নিরসন সময়কালগত অস্পষ্ট ভাষায় পার্থক্যের বিরেচনায় হবে । যেমন مُجِيَّهُ বা হারাম সাব্যস্তকারী দলিল ও مُجْبِثُ তথা হালাল সাব্যস্তকারী দলিল যখন একত্র হবে, তখন হারাম অগ্রাধিকার পাবে । যেমন مُجْبِثُ তথা ইতিবাচক দলিল ও نَافِئُ তথা নেতিবাচক দলিল একত্র হবে, তখন ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মতে مُثْبِتُ এর উপর আমল করা উত্ম । আর হযরত ইবনে আব্বাস (র.)-এর মতে উভয়ের মধ্যে বিরোধ বহাল থাকবে। এমতাবস্থায় বর্ণনাকারীর অবস্থা বিবেচনায় অগ্রাধিকার দানের প্রতি মনোনিবেশ করা হবে।

তशा ইতিবাচক দলিল এবং نَافِيْ । वता विद्याध नित्रज्ञतन्त नीिष्ठियाना - دُلِبْلُل نَافِيْ 9 دُلِبْل مُثْبِتْ 🗇 نَافِيْ بَانِيٌ. ১. ﴿ তথা নেতিবাচক দলিলের তিন অবস্থা হতে পারে। যেমন ﴿ كَانِيٌ عَالَى الْحَالَ وَالْحَالَ وَا দলিলটি সেই শ্রেণীভুক্ত হবে, যা তার দলিলের মাধ্যমে পরিচয় লাভ করা যাবে। ২. كَافِيْ এর অবস্থা مُشْتَبِهُ বা সন্দেহজনক হবে; ि छथा निर्विताहक मिलन عَانِي हिंच अनुप्रक्षात काना यात्व त्य, वर्गनाकाती وَافِي اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَّا عَلْكَا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ তথা ইতিবাচক দলিলের ন্যায় হবে। ৩. তৃতীয় অবস্থা এই যে, যদি کَافِیٌ সে শ্রেণীভুক্ত না হয়, যার দলিলের মাধ্যমে পরিচয় লাভ করা যায়: কিংবা সে শ্রেণীভুক্ত না হয়, যাতে অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে. বর্ণনাকারী دَلِيْل مَعْرِفَتْ -এর উপর নির্ভর করেছেন. তবে এরপ ক্ষেত্র مُثْبِتُ তথা ইতিবাচক দলিল نَافِيْ তথা নেতিবাচক দলিল অপেক্ষা উত্তম।

🗇 বয়ানের শ্রেণীবিভাগ : কিতাবুল্লাহ ও সুনুতে রাসূল 🚃 -এর দলিলসমূহ তার প্রকারভেদসহ বক্তার পক্ষ থেকে স্পষ্টকরণ ও वाध्यााजात्तत प्रष्ठावना तास्य । এটাকে উসূলুল ফিক্হের পরিভাষায় بَيَانَ عَفْرِيْر عرف পাঁচ প্রকার । यथा – ك. بَيَانَ تَفْرِيْر عرفاه আলোচিত বিষয়ের দৃঢ়তা প্রদানকারী বয়ান, ২. بَيَان تَغْيِيْر তথা ব্যাখ্যাকারী বয়ান, ৩. بَيَان تَغْيِيْر তথা আলোচিত বিষয় विवर्তनकाती. 8. بَيَان ضَرُوْرَتْ विवर्णनकाती. 8. بَيَان ضَرُوْرَتْ وَاللَّهِ وَالْمَامِةُ विवर्णनकाती. 8. بَيَان ضَرُوْرَتْ

#### পাঁচ প্রকার বয়ানের পরিচয় :

ك. بَبَان تَقْرِيْر कात्ना वाका वा শत्मित মर्মार्थाक कात्ना शब्म द्वाता এমনভাবে সুদৃ कतात्क بَبَان تَقْرِيْر ا عَمْ عَانُ वाल राख بَبَان تَقْرِيْر عَلَّالِيرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ عَلَيْهِ السّامة عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَصَ

مَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ صَمَاهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

- مَغْصُولًا अर्युक्र (अर्युक्र विचिन्न اَرْكَانُ ४ ) विचिन्न المَنْنُ ٥ اَرْكَانُ रेठ्यानि द्वाता न्याथाप्रिक कता रहाहि (বিচ্ছিন্নভাবে) উভয় পদ্ধতিতে জায়েজ। তবে কতিপয় দার্শনিক, হানাবেলা ও শাফেয়ীগণের মতে কেবলমাত্র أَمُوْصُولًا (সংযুক্তভাবে) مُشْتَرَكْ ও مُجْمَلْ -এর বয়ান শুদ্ধ হবে।
- े بَيَانٌ عَنْ بَيَانٌ تَغْيِيْرِ अथरम উन्लिथिত কোনো বিষয়বস্তুকে পরবর্তী কোনো উক্তি দ্বারা বিবর্তিত করাকে بَيَانٌ تَغْيِيْر শর্ত দারা إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ উক্তিতে اَنْتُ طَالَقُ انْ دَخَلْتِ الدَّارَ ~सता সংঘটিত হয় । যেমন أَرُ صَالَقُ انْ دَخَلْتِ الدَّارَ مَوْصُولًا वर्ङराउत তाएक्रिनिक कार्यकत जानांकरक विनिष्ठिज करत पिछा। रायाह । আत व जाजीय नयान وانت طالق (সংযুক্তভাবে) শুদ্ধ হয়ে থাকে।
- و , रकाता विषय्वस्त्र वाध्याम्नक व्याश्या श्रमान कतातक بَيَانْ ضُرُورَتُ वत्न । य्यमन आञ्चार वां आनात উक्ति بَيَانْ ضُرُورَتُ वक्जवाि मा এवः वावांत समान समान छेखतािथकात वुबाय । তाই वाधाा सम्वा وَ وَرِثَدُ أَبَوَاهُ إِسْرَاهُ فَالْكِيِّ التُّلُثُ ा فَيِلاُمَّةِ الثَّلْثُ राज्या नित्र वना रत्यत्ह
- ৫. بَيَانٌ কোনো বিষয়বস্তু এক সময়ে হালাল ঘোষিত হওয়ার পরে এ বস্তু হারাম হওয়া, অথবা এর উল্টোরপকে بَيَانٌ تَبُدِيْل বলে। যেমন– এক সময়ে শরাব হালাল পরে হারাম ঘোষিত হওয়া এবং এক সময়ে পানপাত্র চতুষ্টয়ের ব্যবহার হারাম ঘোষিত হওয়ার পরে হালাল ঘোষিত হওয়া।
- ্রহিত)-এর শ্রেণীবিভাগ : প্রকাশ থাকে যে, পাঁচ প্রকার বয়ানের সর্ব শেষোক্ত بَيَانْ تَبْدَيْل এর অপর নাম مَا نَنْسَتْعْ مِنْ أَيَةٍ أَوْ - वज्द्य हे साम करति हा وَاذْ بَدُّلْنَا أَيَةً مَكَانَ أَيَةٍ مَكَانَ أَيْةٍ विषयः । या مَنْسُرْخ করা হয়, তাকে نَسْخ و مَيْكَانْ تَبِدْيْل উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতএব نَسْخ وم بَيَانْ تَبِدْيْل
  - ্র ক্রেইড) কয়েক প্রকার হতে পারে। যথা–
  - ك. مَنْسُرُخُ الِتَكَرَزَ وَالْحُكْمِ جَمِيْعًا अर्था९ সে সকল আয়াত যার তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত হয়ে গেছে। যেমন- সূরা আহ্যাব ও ত্বালাক্বের রহিত আয়াতসমূহ।
  - ২. مَنْسُوحُ الْعُكْمِ دُوْنَ التِّلَاوَةِ অর্থাৎ সে সকল আয়াত যেগুলোর হুকুম রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তিলাওয়াত রহিত হয়নি। যেমন- لَكُمْ وَلِيَ وَيْنِ (তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্যে আমার ধর্ম)। এমনি আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোর হুকুম রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তিলাওয়াত রহিত হয়ন।
  - ৩. مَنْسُوْخُ البِثَلَاوَةَ دُوْنَ الْحُكُم عَلَيْ صِلْاً अर्था९ সে সকল আয়াত যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়েছে; কিন্তু হুকুম রহিত হয়নি। যেমন– اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخُةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ صَاتِهَاتُهُ عَرْضُهُم ইত্যাদি। এ আয়াতটির তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু হুকুম বহাল আছে। وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
  - প্রত্র وَصُفِ فِي الْحَكْمِ . 8 অর্থাৎ হুকুমের কোনো বিশেষণ রহিত হওয়া। যেমন- হুকুমের عُمَوْم وَصُفِ فِي الْحَكْمِ र्भुनाजा) तरिक रहा याखा এवः भून विधान অविশिष्ठ थाका । উদাহরণস্বরূপ زِيَادَتْ عَلَى النَّبِصِ उर्था याखा এवः भून विधान অविশिष्ठ थाका । উদাহরণস্বরূপ বাড়িয়ে দেওয়া। যেমন- غَسْلُ رِجْلَيْن -এর হুকুম যা কুরআনের ভাষ্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত, তার উপর وَمُسْتُعُ عَلَى خُفَّيْنِ কাজ বাডিয়ে দেওয়া।

এ চতুর্থ প্রকার আমাদের মতে নস্খ বা রহিতকরণ। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, বিশিষ্টকরণ ও বয়ান। সুতরাং আমাদের মতে, এ নস্থ খবরে মুতাওয়াতির বা খবরে মাশহুর ব্যতীত জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বয়ানের অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় খবরে ওয়াহিদ ও কিয়াসের মাধ্যমে জায়েজ হবে।

- 🗇 রাস্বুল্লাহ 🚐 -এর কেচ্ছাকৃত কার্যাবলির বিধান : রাস্বুল্লাহ 🚐 -এর ফেছাকৃত সব কর্মকাণ্ড আমাদের জন্যে অনুসরণীয়। তবে যেসব কাজ বা কথা তিনি ভুলবশত বা নিদ্রাবশত করেছেন বা বলেছেন, ঐগুলো আমাদের অনুসরণীয় নয়। অতঃপর অনুসরণীয় কাজ বা কথা বিধানগত চার ভাগে বিভক্ত। যেমন–
  - ১. 🔑 🚅 অর্থাৎ অনুমোদিত কাজ বা কথা। এগুলো হলো ঐসব বিষয়, যেগুলো রাসূলুল্লাহ 🚐 সম্পাদন করেছেন; কিন্তু আমাদের জানা নেই যে, তিনি এগুলো কোন বিবেচনায় করেছেন। এগুলোই আমাদের জন্যে মুবাহ।
  - ২. 🚅 অর্থাৎ উৎসাহ প্রদত্ত কাজ বা কথা। যেগুলো করলে ছওয়াব আছে; কিন্তু না করলে কোনো গুনাহ নেই।

🕝 عَوْدُو অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কাজ বা কথা, যা রাস্লুল্লাহ 🚃 সর্বদা সম্পাদন করেছেন এবং তা কুরআনে কারীম সমর্থিত। ১ عَرْضُ অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কাজ, যা রাস্লুল্লাহ 🚃 সর্বদা সম্পাদন করেছেন এবং তা কুরআনে কারীম নির্দেশিত।

পূর্ববর্তী শরিষতসমূহ: আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহ তখনই আমাদের উপর আবশ্যিক হয়ে থাকে, যখন আল্লাহ তা আলা ও তাঁর রাসূল এই ঐগুলোকে কোনোরূপ অস্বীকৃতি প্রকাশ করা ব্যতীত বিবৃত করে থাকেন। আর আমাদের উপর সে সকল পূর্ববর্তী শরিয়তের বিধান আবশ্যিক হওয়ার অর্থ এই যে, তাও আমাদের রাসূল এই -এর শরিয়তেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। কেননা, পূর্ববর্তী শরিয়তের এ সকল বিধান আমাদের ধর্মগ্রন্থে অস্বীকৃতি ব্যতীত বিবৃত হওয়ার দ্বারা বুঝা যায় যে, তা আমাদের শরিয়তেও স্বীকৃত এবং তা আমাদের জন্যে আমাদের শরিয়তের বিধান হিসেবে অবশ্য পালনীয়, পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসরণ হিসেবে নয়।

সাহাবীর অনুসরণ: আমাদের আহনাফের মতে সাহাবীর তাকলীদ তথা পদান্ধ অনুসরণ করা ওয়াজিব। সূতরাং যে কোনো সাহাবীর কথা বা কাজের মোকাবিলায় পরবর্তী যুগের তাবেয়ী, তাবয়ে-তাবেয়ীর কিয়াস বর্জিত হবে। আর ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মতে, সাহাবীর তাকলীদ শুধুমাত্র ঐ সকল বিষয়ে ওয়াজিব যেগুলো কিয়াস ও যুক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। সূতরাং তাঁর মতে, যে সকল বিষয় কিয়াস ও যুক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, ঐগুলোতে সাহাবীর তাকলীদ করা ওয়াজিব নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কোনো সাহাবীর তাকলীদ করা যাবে না, তা কিয়াসের মাধ্যমে উপলব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা কিয়াসের মাধ্যমে অনুপলব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে হোক। আমাদের হানাফী ইমামগণ কিয়াসের মাধ্যমে অনুপলব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে হোক। আমাদের হানাফী ইমামগণ কিয়াসের মাধ্যমে অনুপলব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে সাহাবীর তাকলীদের প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করেন। তাই আমাদের হানাফীরা হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর উক্তি— وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَشَرَةُ اَتَا مَ وَلَا الْحَالِيَةُ اَتَا مَ وَلَا الْحَالِيةُ الْعَالَ وَالْكَنُهُ عَشَرَةُ اَتَا مِ وَلِيَا لِيهُ وَلَا الْحَالِيةُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَا الْحَالِيةُ اللهُ عَلَى الْحَالِيةُ اللهُ عَلَى الْحَالِيةُ اللهُ مَا مَصَلَ اللهُ اللهُ

## 🗇 اُجْمَاعُ (रेज्या) :

اِجْمَاعُ (হজমা)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : اِجْمَاعُ (ইজমা) শব্দের আভিধানিক অর্থ- একমত হওয়া, একতাবদ্ধ হওয়া। আর শরিয়তের পরিভাষায়– মুসলিম উশাহর মুজতাহিদ ও পুণ্যবান প্রাক্ত আলিমগণ যে কোনো যুগে কোনো কার্য বা উক্তিমূলক বিষয়ে একমত পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।

(ইজমা)-এর রুকন : ইজমা-এর রুকন দুটি। যথা-

- ১. প্রথমটি হলো عَزِيْتَ তথা মৌলিক ইজমা। আর তা হলো, আহলে ইজমা তথা ইজমাকারী ব্যক্তিবর্গের এমনভাবে কথা বলা, যা তাদের ঐকমত্য বুঝায়। তজ্জন্য শর্ত এই যে, ইজমাকৃত বস্তু কথার শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। যেমন– তাঁদের غَلَى (আমরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছি) বলা। কিংবা তাঁদের ইজমাকৃত কাজটি সকলে একসাথে চর্চা আরম্ভ করে দেওয়া। এটা তখন, যখন ইজমাকৃত বিষয়টি কাজের শ্রেণীভুক্ত হবে।
- ২. দ্বিতীয়টি হলো خُفَتُ (ঐচ্ছিকতা)। আর তা হলো, ইজমাকারীগণের মধ্য হতে কোনো কথা বা কাজে কতেকের ঐকমত্য পোষণ করা এবং অপর কারো কারো ঐকমত্য পোষণ না করা।

ইজতিহাদের ক্ষমতার অধিকারী ও পুণ্যবান হবে এবং অসং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও মহাপাপাচারী নন। কিছু ইজতিহাদ সে সকল মাসআলার ক্ষেত্রে নিম্প্রয়োজনীয় যেগুলোতে ইজতিহাদের অবকাশ নেই। আর ইজমা সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে ইজমার যোগ্যতাসম্পন্ন সকল ব্যক্তি ঐকমত্য পোষণ করা শর্ত। এমনকি ইজমাভিত্তিক কোনো মাসআলায় এক ব্যক্তি দ্বিমত পোষণ করাও অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বিমত পোষণ করার অনুরূপ। সুতরাং তাঁদের মধ্য হতে একজনও দ্বিমত করলে ইজমা সাব্যস্ত হবে না। আর ইজমার মৌলিক হুকুম এই যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে ইজমার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট শর্য়ী বিষয় প্রত্যয় ও অকাট্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই ইজমা অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে।

عِلَتْ ٥ مُخُمِ (किय़ान): কিয়াসের আভিধানিক অর্থ হলো — অনুমান করা, তুলনা করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় عِلَتْ ٥ مُخُمِ وَعِلَالُهُ ﴿ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَهُمَا عَلَيْهُ ﴾ وهم الله الله وهم ال

किञ्चाटमत শर्जाविन) : किग्नाटमत भर्जाविन क्यों अर्थ। شَرَائِطُ الْقِيـَاسِ (किञ्चाटमत শर्जाविन)

كَانُهُ وَا ذَرَىٰ عَدُلِ -এর মৌলিক বিধান অন্য কোনো দলিল দ্বারা কোনো ব্যক্তির জন্যে নির্দিষ্ট না হতে হবে। যেমনএকক সাক্ষ্য গ্রহণীয় হওয়ার বিষয়টি হযরত খোযায়মার জন্যে বিশিষ্ট হওয়া। অথচ আল্লাহ তা আলার বাণী - وَأَشْهِدُوا ذَرَىٰ عَدُلِ اللهِ عَدُلُ اللهِ وَهُمَّ عَدُلُ اللهِ وَهُمَّ عَدُلُ اللهِ وَهُمَّ اللهِ وَهُمَّ اللهِ وَهُمَّ اللهِ وَهُمَّ اللهُ وَهُمُ اللهُ اللهِ وَهُمَّ اللهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لِمُواللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلّا لِللللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُلْلِمُ وَلَّا لِلللّ

হার ক্রটিকারী বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি রোজার কথা শ্বরণ থাকাবস্থায় সূর্যান্ত হয়েছে মনে করে পানাহার কারেছে এটাই ئاسئ তথা ভুলক্রমে পানাহারকারী ও خاطئ তথা ক্রটিকারীর মধ্যকার পার্থক্য।

- ৩. তৃতীয় শর্ত এই যে, শরয়ী হুকুমটি যা নস-এর মাধ্যমে কোনোরূপ পরিবর্তন ব্যতীত সাব্যস্ত হয়েছে তা এমন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যে বিষয়ে আদৌ কোনো نَصْ নেই। তদুপরি প্রাসঙ্গিক বিষয়িট মূল (مَقِيْس عَلَيْه)-এর সদৃশ হতে হবে। এ তৃতীয় শর্তটি চারটি শর্তের সমষ্টি। যেমন- ১. হুকুমটি শর্য়ী হওয়া, ২. কোনোরূপ পরিবর্তন ব্যতীত হুবহু আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ৩. প্রাসঙ্গিক বিষয়টি মূল বিষয় সদৃশ হওয়া, ৪. প্রাসঙ্গিক বিষয়ের জন্যে নস্ বিদ্যমান থাকা। সুতরাং বা সমকামিতার জন্যে ব্যভিচারের নাম সাব্যস্ত করে সমকামিতার উপর ব্যভিচারের হুকুম প্রয়োগ করা এবং একটির উপর অপরটিকে কিয়াস করা শুদ্ধ হবে না। কেননা, এ হুকুমটি শরয়ী হুকুম নয়; বরং আভিধানিক হুকুম। অথচ কিয়াসের জন্যে হুকুম শরয়ী হওয়া আমাদের মতে শর্ত। তদ্ধপ জিম্মির যিহার শুদ্ধ হওয়ার পশ্চাদকারণ নির্ধারণ করা যাবে না। কেননা, একজন মুসলিমের ক্ষেত্রে কাফফারার দ্বারা যিহারের হুরমতের সমাপ্তি ঘটে: কিন্তু জিম্মির জন্য তা হয় না। যেহেতু সে কাফফারা আদায়ের যোগ্য নয়, সেহেতু কাফ্ফারা আদায়ের যোগ্য মুসলিমের উপর তাকে কিয়াস করা যাবে না।
- 8. চতুর্থ শর্ত এই যে, নসের যে হুকুম مَقِيْس عَلَيْه -এর মধ্যে কিয়াসের পূর্বে ছিল, তা পরেও অবশিষ্ট থাকবে।

رُكْنُ الْقِياسِ (**किग्राप्नেत रूकन**) : আর কিয়াসের রুকন হলো, ঐ বিষয়টি যা নসের হুকুমের জন্যে আলামতরূপে সাব্যস্ত করা এ رُكْن কাম দেওয়া হয় এ জন্যে যে, এর উপর ভিত্তি করেই এক বিষয়কে আরেক বিষয়ের উপর কিয়াস পরিচালিত হয়।

উল্লিখিত বক্তব্য দারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়াসের রুকন বাস্তবে চারটি। যথা– ١. اَصْل ٥٠٠ اَصْل ٥٠٠ اَصْل প্রাসঙ্গিক বিষয়, ৩. عِلَّتْ তথা পশ্চাদকারণ, ৪. کخم (হুকুম), যদিও মূল রুকন শুধু ইল্লত মাত্র। কেননা, একটা বিষয়কে আরেকটা বিষয়ের উপর কিয়াস করা ঐ عِلَّتْ এর উপর নির্ভর করে। ঐ عِلَّتْ ছাড়া قِيَاسْ করা অসম্ভব। অতঃপর ঐ عِلَّتْ টি مَقِيْس ययन- अर्थ-त्जीरभात कर्ते। وصَفْ لَازِمْ विकि शांत وصَفْ عَارِضْ तर्भ ररा भारत, वर्षि وصَفْ لَازِمْ । ইত্যাদি جَرْياً وُ الدِّمِ মহিলার জন্য مُسْتَحَاضَه -যেমন وَصْف عَارِضْ आत, আत ثمنيت

অথবা, এ عَلَّتُ ਹੈ عِلَّة তথা স্পষ্ট বিশেষণ হতে পারে। অর্থাৎ এমন বিশেষণ যা প্রত্যেক ব্যক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম। طَوَافٌ एगमन ताज्ञ ताज्ञ विकालत के कि लात रायमन ताज्ञ विकालत के कि लात रायमन ताज्ञ विकालत के कि लात रायमन विकालत তথা সদা আশে-পাশে ঘুর ঘুর করাকে ইল্লতরূপে গণ্য করা হয়েছে। আর এ غَرَاتْ (ঘুর ঘুর করা) এমন এক বিশেষণ যা সকল মানুষই উপলব্ধি করতে পারে 🛘

আর এ خَنْی টি خَنْی (অস্পষ্ট)ও হতে পারে। অর্থাৎ এমন বিশেষণ যা প্রত্যেকে উপলব্ধি করতে পারে না। কেউ কেউ উপলব্ধি করতে পারে, আর কেউ কেউ উপলব্ধি করতে অক্ষম। যেমন– আমাদের মতে, সুদ হারাম হওয়ার জন্যে ইল্লত হলো غئر (পরিমাণ) ও (পণ্যের জাতীয়তা)। আবার ঐ عِلْتُ টি এমন হুকুম হতে পারে যা وَمِنْس (মূল) ও وَمُنْتُ (প্রাসঙ্গিক বিষয়)-কে একত্রকারী। যেমন- হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করল যে, আমার পিতার উপর হজ ফরজ হয়েছে কিন্তু তিনি অতি বৃদ্ধ ও অক্ষম এবং যানবাহনে আরোহণ করতে পারেন না। এমতাবস্থায় আমি যদি তার পক্ষ হতে হজ আদায় করি, তবে তা কি শুদ্ধ ও যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ 🚃 তদুত্তরে বললেন, তোমার কি ধারণা যে, যদি তোমার পিতার উপর কোনো ঋণ থাকে, আর তুমি তা আদায় করে দাও, তবে তা আদায় হবে কি? উক্ত মহিলা বলল- হাঁা আদায় হবে। অতঃপর বসুবুল্লাই 🚐 বললেন, আল্লাই তা'আলার ঋণ আদায় করা তদপেক্ষা অধিক দাবিদার। এ বর্ণনায় রাসূলুল্লাই 🚐 হজকে বান্দার ঋণের স্পূর্থ কিয়াস করেছেন। আর উভয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্তকারী অর্থ হলো, کین (ঋণ)। আর শরিয়তের হুকুম হলো وُجُوْب (ওয়াজিব) হওয়া। আবার ঐ عِلْتُ वा এককও হতে পারে। অর্থাৎ কোনো একটি পূর্ণাঙ্গ বিশেষণ হতে পারে। যেমন্ عِلْتُ তথা ধারে বিক্রয় হারাম হওয়ার জন্যে শুধু عَدَّدُ তথা পরিমাণের ইল্লত হওয়া। অথবা শুধু هِنْس জাতীয়তা ইল্লত হওয়া। আবার ঐ عِلَّتُ সংখ্যাও হতে প্রার অর্থাৎ একাধিককে অন্তর্ভুক্তকারী হবে। যেমন– تَدْرُ مُعَ الْجِئْسِ তথা অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম হওয়ার জন্যে বস্তুর জাতীয়তাসহ পরিমাণ ইল্লত হওয়া।

আর صَالِعْ হল্লত হওয়ার দলিল হলো, এর صَالِعْ অর্থাৎ ইল্লত হওয়ার যোগ্য এবং عَادِلْ অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত হওয়া। -وصَفْ এ জন্যে প্রয়েজনীয় হয় যে, এর প্রতিক্রিয়া ومُعَلَّلُ بِه এর بُعَلَّلُ بِه এর মধ্যে কিয়াসের পূর্ব হতেই বাহির হতে প্রকাশিত হয়েছে। আর وَصَنْف वाরা আমরা এর مُعُمَّم अকাশিত হয়েছে। আর وَصَنْف এর سُلُوبِيَّتُ এর ত্রি থাকি। অর্থাৎ وَصَنْف স ইল্ল তসমূহের সদৃশ হবে যা নবী করীম نقط ও সালাফে সালেহীন (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন– বিবাহের কর্তৃত্ব তথা অভিভারকত্বের ব্যাপারে আমরা অল্প বয়স্ক হওয়াকে عِلْتُ নির্ধারণ করেছি। কেননা, অল্প বয়স্ক হওয়ার সাথে অপারগতা সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যদকেন সে তা সম্পদ এবং নিজের অন্যান্য ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অক্ষম। আর وَلاَيْتُ কোনো ব্যক্তি وَلاَيْتُ তথা অভিভাবকত্ব সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে তদ্রপ ক্রিয়াশীল যদ্রপ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে طُواَتُ وَالْمُ عَلَى وَالْمُ كَالَمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ

আর اُورَانُ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ وُجُودًا وَعَدَمًا اَوْ وُجُودًا فَعَلَا وَ وَجُودًا فَعَلَا وَ وَصَلَا وَ وَعَلَا وَعَلَا وَ وَعَلَا وَعَلَا وَ وَعَلَا وَ وَعَلَا وَ وَعَلَا وَ وَعَلَا وَ وَعَلَا وَعِلَا وَ وَعَلَا وَ وَعَلَا وَ وَعَلَا وَعَلَا وَعِلَا وَاللّهِ وَعَلَا وَاللّهُ وَعِلْمَ وَعَلَا وَاللّهُ وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَا وَاللّهُ وَعَلَا وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

**া ইজতিহাদ ও তার শর্তাবন্দি :** যেহেতু কিয়াস ও ইস্তিহসান ইজতিহাদ ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না, সেহেতু এতদুভয়ের আলোচনার পর ইজতিহাদ ও এর শর্তাবলির উল্লেখ করা জরুরি হয়ে থাকে।

কোনো ফকীহ মানবসেবার উদ্দেশ্যে কিতাবুল্লাহ ও সুনতে রাসূল على -এর মধ্যে স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী অনুসন্ধান ও গবেষণা করার পর এগুলো হতে শরয়ী خُخْ উদ্ভাবন করাকে ইজতিহাদ বলে।

ইজতিহাদের জন্যে শর্ত হলো, মুজতাহিদ কুরআন মাজীদের ভাষ্য ও পরিভাষাসমূহের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর সমস্ত শ্রেণীবিভাগ, যেমন— পূর্বোল্লিখিত খাস, আম ইত্যাদি যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি— এগুলোর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তা ছাড়া সুনুত ও এর সংশ্রিষ্ট সমুদ্য প্রকারের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এতদ্ব্যতীত কিয়াসের সমস্ত শ্রেণীবিভাগ, এর পদ্ধতি ও শর্তাবলির নিখুঁত জ্ঞান লাভ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইজতিহাদের জন্যে সমস্ত কুরআন জানা থাকা জরুরি নয়; বরং আহকাম সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ জানা থাকাই যথেষ্ট। ঐসব আয়াতের পরিমাণ প্রায় পাঁচশত। তদ্রপ আহকাম সম্পর্কিত হাদীসমূহ জানা থাকা শর্ত। আর এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

- তথা বাস্তব সত্য পর্যন্ত ইজতিহাদের ত্রুম: কিয়াস ও ইজতিহাদের کُئْ এই যে, মুজতাহিদগণ স্বীয় প্রবল ধারণার সাহায্যে তথা বাস্তব সত্য পর্যন্ত উপনীত হয়ে থাকেন। এ কারণে আমরা বলি যে, মুজতাহিদ সত্য সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে পারে, আবার ভূলও করতে পারে। আর মতানৈক্যের ক্ষেত্রে একটিই کُنْ (সঠিক) হবে; একাধিক নয়। তবে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, কোনটি کُنْ তথা সঠিক।
- ্রিল্লতের শ্রেণাবিভাগ): ইল্লত দু' প্রকার। এক. طَرُوبَّد এবং দুই. أَنْسَامُ عِلُولَ উভয় প্রকারকে হানাফী ও শাফেয়ীদের পরস্পর প্রতিহত করার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। طَرُوبَّد হলো শাফেয়ীগণের গৃহীত ইল্লত, যাকে আমরা এমনভাবে প্রতিহত করে থাকি যাতে তারা আমাদের মুআছ্ছিরাহ ইল্লত গ্রহণে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে মুআছ্ছিরাহ ইল্লত হলো আমাদের হানাফী ফকীহগণের গৃহীত ইল্লত। শাফেয়ীগণ এটাকে প্রতিহত করে থাকেন। আর আমরা তাদের জবাব দেই।

स्वाच প্ৰভিহতকৰণের পদ্ধতি চারটি: यथा - क. الْعِلَّةِ بَعُولَّ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ , খ. تُعَارَضَة , খ. وَضُع بَلُ مُنَافَضَة , পক্ষান্তরে ; পক্ষান্তরে করার পদ্ধতি করার পদ্ধতি মাত্র দুটি। যথা - ক. وَفُلْ بِمُوْجَبِ الْعِلَّة بُكُمَّ الْعِلَّة بُكُمَّ وَالْحُكْمِ عِلَّة , খ. পকার। তাকে عِلَّت مُوَثِرَه আর তাকে بَعَارَضَة فَالِصَّة بَالْصَفْق , আবার بَعْدَا عَلَى مُعَارَضَة فَالِصَّة بَالْصَفْق , খ. وَعَالَ مُعَارَضَة فَالِصَة , الْوَصْفِ بَالْمُنْع بُعْدَ الْمُنْع بُعْدَ الْمُنْع عِلْة الْاَصْلِ مُعَارَضَة فَالِصَة , مَعَارَضَة فَنِي عِلَّة الْاَصْلِ مَا الْمُنْع عِلْه بُلُومَا وَالْعُنْع بُلُومَا وَالْعُنْع عِلْه بُلُومَا وَالْعُنْع بُلُومَا وَالْعُنْع عِلْه بُلُومَا وَالْعُنْع عِلْه بُلُومَا وَالْعُنْع عِلْه بُلُومَا وَالْعُنْع عِلْه بُلُومَا وَالْعُنْع عِلْهُ وَالْعُنْع عِلْه بُلُومَا وَالْعُنْع عِلْهُ وَالْعُنْعِ عَلَالْمُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعِ عِلْهُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعِ عَلَاهُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْ وَالْعُنْ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْعُ وَالْعُنْ وَالْعُنْ وَالْعُلْمُ وَالْعُنْ وَالْعُنْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُنْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوا

ভূমিকা : মানারের সার-সংক্ষেপ আন্ওয়ারুল মানার শরহে নূরুল আন্ওয়ার 90 সনদের অবিচ্ছিনতা পদ্ধতি খবরে ওয়াহিদ মুতাওয়াতির প্রকাশ্য (মুরসাল) অপ্রকাশ্য তাবেয়ী/তাবয়ে তাবেয়ীর বিরোধিতা জনিত ক্রটি জনিত মুরসাল মুরসাল মুরসাল খবরের প্রয়োগক্ষেত্র وورو العباد বান্দার অধিকার আল্লাহর অধিকার اِلْزَامُّ مِنْ وَجَهِ دُونَ وَجَهٍ দণ্ডবিহীন বিধান আদৌ ইলযামমুক্ত

এক বিবেচনায় ইলযাম প্রযুক্ত. অন্য বিবেচনায় ইল্যামশূন্য মৃত্র খবর সত্য ও মিথ্যার একটি সত্য ও মিথ্যার সমান মিথ্যার বিশ্বাস সত্যের বিশ্বাস পরিবেষ্টিত পরিবেষ্টিত অগ্রগণ্য সম্ভাবনাময় অন্যের কাছে বর্ণন'-নিক

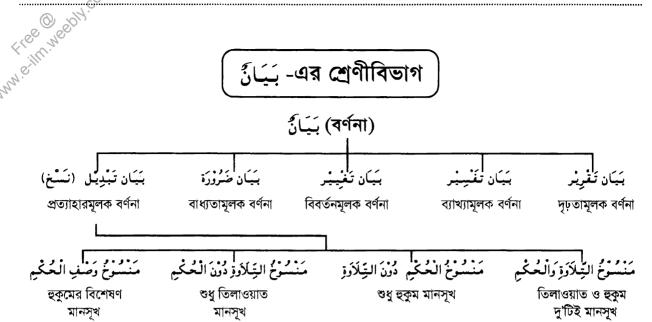





# www.eilli.weeply.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ [পরম করুণাময় অতি দয়াল আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি ]]

# بَابُ اَقْسَامِ السُّنَّةِ كِيَّابُ اَقْسَامِ السُّنَةِ كِيَّةِ كِيَّةِ كِيْرِةِ كِيْرِةِ كِيْرِةِ كِيْرِةِ كِي

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَهَانِ اَقْسَامِ الْكِتَابِ اَقْسَامِ الْكِتَابِ اَقْسَامِ السُّنَةِ فَقَالَ بَابُ اَقْسَامِ السُّنَةِ اَلسُّنَةِ اَلسُّنَةِ اَلسُّنَةِ اَلسُّنَةِ اَلسُّكُمْ وَفِعْلِهِ وَسُكُوتِهِ وَعَلَى اَقُولِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَفِعْلِهِ وَسُكُوتِهِ وَعَلَى اَقُولِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَالْعَدِيثُ يُطْلَقُ عَلَى قَولِ الرَّسُولِ وَافْعَالِهِمْ وَالْحَدِيثُ يُطْلَقُ عَلَى قَولِ الرَّسُولِ وَافْعَالِهِمْ وَالْحَدِيثُ يُطْلَقُ عَلَى اَنْ يَكُونَ الْمُسَولِ وَافْعَالِهِمْ وَالْحَدِيثُ يُطْلَقُ عَلَى اَنْ يَكُونَ الْمُسَلِّفِ وَافْعَالِ السَّعَابَةِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُسَلِّفِ اللَّهُ الْمُسَلِّفِ وَافْعَالَ الشَّحَابِ وَلَيْ وَافْعَالَ الصَّحَابَةِ (رَحْهُ اللَّهُ وَافْعَالَ السَّحَابِ وَلَيْ وَافْعَالَ الصَّحَابِةِ وَافْعَالَ السَّحَابِةِ وَافْعَالَ السَّحَابِ وَلَيْ مَنْ الْمُعَلِي وَافْعَالَ السَّعَامُ وَالْمَامُ الْحَرَاقِ وَافْعَالَ السَّعَامِ وَالْعَامِ وَافْعَالَ السَّعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ

সরল অনুবাদ: গ্রন্থকার (র.) কিতাবুল্লাহর প্রকারসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে সুনুতের প্রকারসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, সু**রতের প্রকারসমূহ** সংক্রান্ত অধ্যায় : সুনুত শব্দটি নবী করীম 🚃 -এর কথা. কাজ ও মৌনসম্বতির উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের কথা এবং কাজের উপরও এটা প্রযোজ্য হয় ৷ আর হাদীস শব্দটি বিশেষভাবে নবী করীম 🚟 -এর কথার উপরই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। তথাপি এটাই সমীচীন যে, এখানে সুনুত দারা এ হাদীসই উদ্দেশ্য হবে। কেননা, গ্রন্থকার (র.) নবী করীম 🚐 -এর কর্ম এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্ম ও কথাকে এ অধ্যায়ের শেষে সম্পূর্ণ আলাদা একটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। সেসব প্রকার যাদের উল্লেখ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর আলোচনায় যেসব প্রকার অতিবাহিত হয়েছে, যেমন- খাস্ আম, আমর, নাহী ইত্যাদি- এদের সব কয়টি প্রকারই সুরতের মধ্যেও রয়েছে। অতএব, এগুলোর অবস্থা কিতাবুল্লাহর উপর কিয়াস দ্বারা অবগত হওয়া যাবে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খানে عَدِيثُ وَمَا الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الخَ খানে আৰু কুনানা হয়েছে? সে প্ৰসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্ৰকাশ থাকে যে, أَنَّ -এর আভিধানিক অর্থ পথ, (রাস্তা)
কিবি ইত্যাদি। আর حَدِيثُ -এর আভিধানিক অর্থ কথাবার্তা, বাণী। পরিভাষায় উক্ত শব্দন্বয় প্রায় সমার্থক। তবে ক্ষেত্র বিশেষ এদের
াধ্যে কিছুটা পার্থক্য হয়। স্তরাং মোল্লা জিউন (র.)-এর মতে রাসূলে কারীম على -এর বাণী, কাজ ও মৌনসম্মতিকে এবং সাহাবায়ে
করাম (রা.)-এর বাণীসমূহ ও কার্যাবিলিকে المَا ال

মুহাদেসীনে কেরাম (র.)-এর মতে নবী করীম তেওঁ পাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যেসব বাণী ও কার্য অনুকরণযোগ্য সেগুলোকে নিল । আর ব্যাপকভাবে তাঁদের সমস্ত বাণী, কার্য ও মৌনসম্মতিকে ক্রিয়ে বলে, চাই অনুকরণযোগ্য হোক বা না হোক। যেমনন্বী করীম উমতকে অনুকরণের প্রতি উদ্বন্ধ করতে গিয়ে বিভিন্ন বাণীতে দিশে শব্দকে ব্যবহার করেছেন। তিনি বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন (العُمَدِيْثُ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِدٍ" (العُمَدِيْثُ وَسُنَّةَ رَسُولِدٍ" (العُمَدِيْثُ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِدٍ" (আমি তোমাদের মধ্যে বৃষ্টি বস্তু রেখে যাছি, যতদিন তোমরা এদের আঁকড়ে ধরবে ততদিন কোনোক্রমেই পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ক্রআনে হাকীম এবং অপরটি তাঁর রাস্লের সূন্ত)। অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন করিছেন অবশ্য করণীয়)। এ মতের আলোকে ক্র্ডি আমার ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুনুতকে আঁকড়ে ধরা তোমাদের অবশ্য করণীয়)। এ মতের আলোকে ক্র্ডি আর

আল্লামা কাসেম (র.) লিখিত শরহে নুখ্বার হাশিয়াতে রয়েছে যে, حَدِيثُ শব্দটি حَدِيثُ -এর সমার্থবোধক, আর حَدِيثُ শব্দটি مُنْتَةُ শব্দটি حَدِيثُ -এর সমার্থজ্ঞাপক এবং حَدِيثُ -এর ন্যায়ই ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপন করে।

মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন যে, এ স্থলে 🛍 -এর দ্বারা শুধু নবী করীম 🚐 -এর বাণীকে বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, প্রস্থকার (র.) এরপর অন্য একটি পরিচ্ছেদের অধীন হিসেবে নবী করীম 😅 -এর কার্যাবলি এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বাণীসমূহ ও কার্যাবলির আলোচনা করেছেন। তবে পরবর্তী আলোচনাকে এ আলোচনার অধীন হিসেবে গণ্য না করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে। আর তখন এ স্থলে 🛍 দ্বারা ব্যাপক অর্থ অর্থাৎ রাস্লুল্লাহ 😅 -এর বাণী, কার্য ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বাণীসমূহ ও কার্যাবলিকে বুঝানো যেতে পারে। আর এ জন্যই ব্যাখ্যাকার (র.) ক্রিম্বর্ণ করেছেন।

দারা গ্রন্থকার (র.) কিতাবুল্লাহ-এর মধ্যে বর্ণিত প্রকারগুলো : উক্ত ইবারতে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এর দারা গ্রন্থকার (র.) কিতাবুল্লাহ-এর মধ্যে বর্ণিত প্রকারগুলো দান না করার কারণ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি পূর্বের আলোচনার উপর নির্ভর করে এখানে সেগুলোর উল্লেখ করেননি। কিন্তু উক্ত প্রকারসমূহ কিতাবুল্লাহর ন্যায় স্নুতের জন্যও প্রযোজ্য। তবে যা সুনুতের সাথে খাস এবং কিতাবুল্লাহতে পাওয়া যায় না এখানে সেগুলোর উল্লেখ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, نِعْل (বাণী) وَعَلَىٰ (কার্য) উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে অথচ কিতাবুল্লাহর মধ্যে উল্লিখিত প্রকারসমূহ কিভাবে (সামগ্রিকভাবে) وَعَمْل -এর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে? এর জন্য বেলা হয়েছে-

প্রথমত: سُنَّة -এর মধ্যে কার্যকর হওয়ার জন্য سُنَّة -এর সমস্ত এককে কার্যকর হওয়া জরুরি নয়; বরং এদের এক প্রকারের মধ্যে কার্যকর হওয়াই যথেষ্ট। আর তা হলো বাণী (قول)।

चिकी ग्रन्थः উক্ত প্রশ্ন তখনই সঙ্গত হতো যদি নিন্দ্র দ্বারা ব্যাপক অর্থকে বুঝানো হতো। কিন্তু নির্দ্ধ এর দ্বারা যখন শুধু নির্দ্ধ বুঝানো হয়েছে তখন আর উপরোক্ত প্রশ্ন উঠতে পারে না।

ভূতীয়ত: গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য سُنَّتُ قَوْلِي এর মধ্য سُنَّةً -এর দ্বারা বিশেষ করে سُنَّةً وَيُ السُّنَةِ (বক্তব্যম্লব সুন্নত)-কে বুঝানো হয়েছে। এ জন্যই سُنَّة শব্দটির صَبِيْر ব্যবহার না করে প্রকাশ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন।

السُّنَانُ وَلَمْ يُوجَدُّ فِي تَكِتَ <u>اَرْبِعَةُ اَقْسَامٍ</u> اَى اَرْبَعُ نَـنْدِ كُلِّ تَقْسِيْمِ أَقْسَامٌ مُنَعَدَّدُ: طَبْقِ أُصُولِ الْفِقْدِ لَا أُصُولِ لَـ اشْتَرَكَا فِي بَعْضِ الْاَسَامِئِي وَكُنَّ خِ اَلتَّ قُسِيْمُ الْأَوَّلُ فِي كَيْفِيَةِ الْإِتِّصَ دِبِت مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَيْ كَيْفَ يَتَّصِلُ بِنَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْهُ يَظُرِيْقِ التَّوَاتُرِ أَوْ غَدُهِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَتَكُونَ كَامِلًا كَالْمُتَوَاتِر وَهُ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ قَوْمٌ لَا يَحْصَى عَدَدُهُمْ وَلَا يَتَوَهُّمُ تُوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ لِكَثْرَتِهِ وَتَبَايُنِ أَمَاكِنِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيْبِهِ تَعَيُّنُ عَدَدٍ كَمَا قِيْلَ إِنَّهَا سَبْعَةً وَقِيْلَ اَرْبُعُونَ وَقِيْلَ سَبْعُونَ بَلْ كُلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ الصَّرُوريُّ فَهُوَ مِنْ إِمَارَةِ التَّوَاتُر -

সরল অনুবাদ : আর এ অধ্যায়ে সেসব বস্তরই বর্ণনা রয়েছে, যা তথু সুন্নতের সাথে নির্দিষ্ট। কিতাবুল্লাহর মধ্যে এসব কখনো পাওয়া যায় না। আর তা চার প্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ চারটি শ্রেণীবিভাগ এবং প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের অধীনে অসংখ্য প্রকারভেদ রয়েছে। আর এটা উসলে ফিক্হ-এর পদ্ধতি অনুযায়ী হয়েছে. উসূলে হাদীসের পদ্ধতি অনুযায়ী নয়। যদিও কোনো কোনো নাম ও নীতিমালার ক্ষেত্রে উভয়ে একে অন্যের শরিক (প্রথম প্রকার এর অবস্থা, দ্বিতীয় প্রকার إِنْقِطَاءُ -এর অবস্থা, তৃতীয় -এর অবস্থা, তৃতীয় প্রকার 🍰 - এর مُحَلُ - এর বর্ণনা এবং চতুর্থ প্রকার মূল 💃 -এর)। প্রথম শ্রেণীবিভাগ নবী করীম 🚐 হতে আমাদের পর্যন্ত অবিচ্ছিন ধারা পরম্পরায় হাদীস পৌঁছানোর বর্ণনা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ এ হাদীসটি নবী করীম 🚃 হতে আমাদের পর্যন্ত কিরূপ অবিচ্ছিন্ন ধারা-পরম্পরায় পৌঁছেছে? 📜 র ধারাবাহিক বর্ণনা পদ্ধতিতে না অন্য কোনো পস্থায়। (আর এ تَصَالُ বা অবিচ্ছিন্ন ধারা-পরম্পরায় পৌঁছা তিন প্রকারে বিভক্ত- ১. মৃতাওয়াতির, ২. মাশহুর, ৩. খবরে ওয়াহিদ। আর এ اتَّصَالٌ বা অবিচ্ছিন্ন ধারা-পরম্পরা হয়তো পরিপূর্ণ ট্রান্ট্রা হবে, যেমন মুতাওয়াতির। মুতাওয়াতির সে খবরকে বলা হয়, যা এত বিপুল সংখ্যক রাবী কর্তক বর্ণিত যে, তাদের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না এবং তাদের পক্ষে মিথ্যার উপর একমত হওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না। রাবীদের সংখ্যাধিক্য, অবস্থানের ভিন্নতা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে মৃতাওয়াতির-এর ক্ষেত্রে রাবীদের কোনো সংখ্যা-সীমা নির্ধারণের শর্তারোপ করা হয়নি। যেমন– কেউ কেউ বলেছেন যে, রাবীদের সংখ্যা সাত হতে হবে। আর কেউ কেউ চল্লিশ এবং কেউ কেউ সত্তর-এর কথাও বলেছেন। বরং প্রত্যেক এমন সংখ্যা যা দারা ইলমে জরুরি বা প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হয়, তা-ই তাওয়াতুর-এর আলামতের অন্তর্ভুক্ত।

السّنَنُ مَا الْبَابُ : वर्गना तायिक व्यापा وَلَمْ يُوتَعُنُ مِ वर्गना तायिक व्यापा وَلَمْ يُونَدُ الْبَابُ وَمَا الْبَابُ وَالْمَاهُ وَلَمْ يُوبُدُ الْبَابُ وَمَا اللّهِ وَلَمْ يُوبُدُ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَالَّمُ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রশ্ন হতে পারে যে, কুর্নির্বাহর মধ্যেও পাওয়া যায়। সুতরাং এটা কুর্নির সাথে কিভাবে খাস হতে পারে? এটার জবাবে বলা হবে যে, এটার অর্থ মোটামুটিভাবে খাস হওয়া। প্রত্যেকটির খাস হওয়া জরুরি নয়।

এর আবোচনা : উল্লিখিত ইবারতে اِرِّصَالُ এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম প্রকরণ হলো এ প্রসঙ্গে যে, নবী করীম হতে আমাদের পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় হাদীসটি কিভাবে পৌছেছে? تَوَاتُرُ -এর হিসেবে না -এর হিসাবে অথবা خَبَرُ وَاحِدُ হিসেবে।

আর اتصال বলে নবী করীম 🚃 ও বর্ণনাকারীর মাঝখানে বর্ণনা ধারার অবিচ্ছিন্নতা অব্যাহত থাকা।

এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে مُتَوَاتِرُ এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদের আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে مُتَوَاتِرُ -এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) مُتَوَاتِرُ -এর উদাহরণ দিতে গিয়ে مُتَوَاتِرُ -কে পেশ করেছেন এবং مُتَوَاتِرُ -এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে, "এটা এমন একটি خَبَرُ যাকে এমন সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া কল্পনা করা যায় না।"

এখানে অসংখ্য বর্ণনাকারীর কথা বলা হয়েছে। চাই তারা কাফির হোক বা মুসলমান, ন্যায়পরায়ণ হোক অথবা ফাসেক। হাঁা, যদি বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকেন, তাহলে قائدة স্বন্ধ সংখ্যার দ্বারাই عِلْم (জ্ঞান) অর্জিত হবে। আর যদি ফাসিক হয়, তাহলে غِلْم অর্জিত হওয়ার জন্য তারা অধিক সংখ্যক হতে হবে। সূতরাং দলের মধ্য হতে যদি একজন কোনো সংবাদ দেয় এবং অবশিষ্টগণ চুপ থাকেন আর প্রেক্ষাপট দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি তাঁরা উক্ত সংবাদের ব্যাপারে সন্ধিহান হতেন তাহলে নীরব থাকতেন না— এমতাবস্থায় এ সংবাদ (خَبَرُ سُكُونِيُّ । টিও مُتَوَاتِرُ مُتَوَاتِرُ مُتَوَاتِرُ وَمَا الْحَبَرُ الْمُؤْتِيُّ । বলে।

আর যদি একদলের প্রত্যেকেই একটি সংবাদ বিভিন্ন ভাষায় পরিবেশন করে, কিন্তু ځئے -এর মধ্যে সব কয়টি সংবাদ এক রকম হয়. যদিও ځئم টি পরোক্ষভাবে ( تَمَوْاتُرْ مُعْنَوِیْ -এর দ্বারা) সাব্যস্ত হয় তথাপি এর দ্বারা উক্ত خُرْ অর্জিত হবে। আর একে "تَوَاتُرْ مُعْنَوِیْ वला। তবে এতদ্সংক্রান্ত প্রত্যেকটি خُبَرُ وَاَحِدْ حَالَ -مَعْنَوْاَ مُولِدُ مَا تَعْبَرُ وَاَحِدْ مَا تَعْبَرُ وَاَحِدْ مَا تَعْبَرُ وَاَحِدْ مَا تَعْبَرُ وَاَحْدِ مَا تَعْبَرُ وَاَحْدُ مَا تَعْبَرُ وَاَعْدُ مَا تَعْبَرُ وَاَحْدُ مَا تَعْبَرُ وَاَحْدُ مَا تَعْبَرُ وَاَحْدُ مَا تَعْبَرُ وَاَحْدُ مَا تَعْبَرُ وَاَعْدُ مَا تَعْبَرُونُ وَالْعَالَ عَالَمُ وَالْعَالَ مَا تَعْبَرُ وَاَحْدُ مَا تَعْبُرُ وَاَحْدُ مَا تَعْبُرُ وَاَعْدُ مِنْ وَالْعَالَ وَالْعَالَ عَالَمُ عَالَى الْعَالَ وَالْعَالَ عَالَا عَالَى الْعَالَ عَالَى الْعَالَ وَالْعَالَ عَالَى الْعَالَ وَالْعَالَ عَالَى الْعَالَ عَلَيْكُونُ وَالْعَالَ عَلَى الْعَالَ عَلَيْكُونُ وَالْعَالَ عَلَيْكُونُ وَالْعَالَ عَلَا عَلَى الْعَلَالُونُ الْعَالَ عَلَالَ عَلَى الْعَلَالُونُ عَلَى الْعَالَ عَلَيْكُونُ وَالْعَالَ عَلَى الْعَلَالُونُ عَلَى الْعَلَالُونُ عَلَى الْعَلَالُونُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَالُونُ عَلَى الْعَلَالُونُ عَلَى الْعَلَالُونُ عَلَى الْعَلَالُونُ عَلَى الْعَلَالُونُ عَلَى الْعَلَالُونُ عَلَ

আর তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অকল্পনীয় হওয়ার অর্থ ব্যাপক। অর্থাৎ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বা ভুলবশত কোনোক্রমেই তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া কল্পনা করা যায় না। এটা বর্ণনাকারীর অধিক সংখ্যক হওয়ার ব্যাখ্যা।

শত নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, مُتَوَاتِر -এর বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা অগণিত হওয়া চাই। অথচ জমহুরের মতে مُتَوَاتِر -এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা অগণিত হওয়া চাই। অথচ জমহুরের মতে مُتَوَاتِر -এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা অগণিত হওয়া জরুরি (শর্ত) নয়। বরং নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ হলে অল্প সংখ্যক বর্ণনাকারীর সংবাদের দ্বারাই عَلَم অর্জিত হতে পারে। সুতরাং مُتَوَاتِر -এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা এ পরিমাণ হওয়াই যথেষ্ট যাতে তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়ার আশঙ্কা তিরোহিত হয়ে যায়। যদিও তাদের সংখ্যা সীমিত হোক না কেন। কাজেই ব্যাখ্যাকার (র.) গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য الله عَدُدُهُمْ অর্থাৎ গ্রন্থকার (র.)-এর উক্ত বক্তব্যের অর্থ হলো مُتَوَاتِر -এর মধ্যে সংখ্যার নির্দিষ্টকরণ শর্ত নয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, مُتَوَاتِر -এর জন্য বর্ণনাকারীর সংখ্যা অগণিত হওয়া শর্ত নয়।

যা হোক মূলকথা হলো, مُتَوَاْتِرُ -এর জন্য এ পরিমাণ বর্ণনাকারী হওয়াই আবশ্যক যাদের দ্বারা عِنْم অর্জিত হয়, কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার শর্তারোপ সহীহ নয়। এটাই জমহুর ওলামায়ে কেরাম (র.)-এর মাযহাব।

وَيَدُومُ هٰذَا الْحَدُّ فَيَكُونُ الْحِ بِهِ جَمِيْعُ الْأَزْمِنَةِ مِنْ ۖ وَإِ مَا نَصَا ذُلِكَ الْخَبَرُ إِلَى أَخِرِ مَا بَلَغَ إِنِي هَذَ ــــــُنــ فَالْأَوَّلُ هُوَ زَمَانُ ظُهُودِ الْحَبَرِ وَلَاحَدُ مَدِ زَمَانُ كُلِّ نَاقِل يَتَصَوَّرُهُ أَخِرًا فَلَوْ لَمْ يَكُنُ فِي ٱلْأَوُّلِ كَذٰلِكَ كَانَ احَادُ الْأَصْلِ فَسُبِتِيَ مَشْهُ ورًا إِنِ انْتَشَرَ فِي الْأُوسَطِ وَالْأَخِرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْاَوْسُطِ وَالْأَخِيرِ كَذٰلِكَ كَانَ مُنْقَطِعًا كَنَقُلُ الْقُرْانِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِثَالَّ لِمُطْلَق الْمُتَوَاتِر دُوْنَ مُتَوَاتِر السُّنَّةِ لِاَنَّ فِيْ وُجُوْدِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرةِ إِخْتِلَافًا قِيْلَ لَمْ يُوْجَدُ مِنْهَا شَيْ وَقِيلَ إِنَّامَا ألأعْمَالُ بِالبِّنِيَّاتِ وَقِبْلُ اَلْبُيِّنَةُ عَلَى ئى وَالْيَحِيْثُن عَللٰي مَنْ اَنْكُرَ <u>وَ اَنَّهُ</u> وْجِبُ عِـْلُمَ الْيَهِيْنِ كَالْعَيَانِ عِـ ضَرُوريًّا لَا كَمَا يَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ أَنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ طُمَانِيْنَةٍ يُرَجِّحُ جَانِبَ الصِّدِق وَلَا يُفِيْدُ الْبَقِيْنَ وَلاَ كَمَا يَقُولُهُ أَقُواُمُ أَنَّهُ بُوْجِبُ عِلْمًا إِسْتَدْلَالِبًّا يَنْشَأَ مِنْ مُلاَحَظَةٍ الْمُقَدَّمَاتِ لَا ضَرُوْرِيًّا وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ وُجُوْدَ مَكَّةَ وَبَغْدَادَ أَوْضَحُ وَأَجْلَىٰ مِنْ انَ يُتُقَامَ عَلَيْهِ دَلِيْلُ يُعْتَرَى الشُّكُّ فِي إِثْبَاتِهِ وَيَحْتَاجُ فِيْ دَفْعِهِ إلى مُقَدَّمَاتٍ غَامِضَةٍ ظَيِّبَيَّةٍ -

সরল অনুবাদ : আর এ সংখ্যা-সীমা দর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকতে হবে। যেমন- সনদের শেষাংশ তার প্রথমাংশের ন্যায়. আর তার প্রথমাংশ শেষাংশের ন্যায় এবং তার মধ্যমাংশ উভয় প্রান্তের ন্যায় হবে। অর্থাৎ এ সংখ্যা-সীমার ক্ষেত্রে সকল যুগ তথা হাদীসের বিকাশ লাভের প্রথম যুগে হতে শুরু করে সর্বশেষ বর্ণনাকারী পর্যন্ত সমান হতে হবে। প্রথম যুগ দ্বারা হাদীসের প্রকাশ ও বিকাশের যুগকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর শেষ যুগ দ্বারা প্রত্যেক বর্ণনাকারীর সে সময়ই উদ্দেশ্য, যাকে সে বর্ণনাকারী সর্বশেষ যুগে বলে ধারণা করে। যদি প্রথম যুগে হাদীস এরূপ না হয়, অর্থাৎ যদি তার রাবী এত বিপুল সংখ্যক না হয়, তাহলে তাকে أَحَادُ الْأَصْلِ বলা হবে। এখন যদি মধ্যবর্তী ও শেষ যুগে খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে উক্ত খবরকে মাশহুর নামে অভিহিত করা হবে। আর যদি মধ্যম ও শেষ যুগে এরূপ না হয় অর্থাৎ খুব বেশি ছড়িয়ে না পড়ে, তাহলে উক্ত খবরকে مُنْقَطِعْ বা "বিচ্ছিন্ন" বলা হবে। <mark>যেমন- কুরআন মাজীদের গ্রন্থাকারে</mark> সংকলিত হওয়া ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এটা মুত্লাক মুতাওয়াতির-এর উদাহরণ, মুতাওয়াতির সুনুতের উদাহরণ নয়। কেননা, শাব্দিক 🚅 সহ মুতাওয়াতির সুনুতের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওলামাদের মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে. শাব্দিক র্ন্ত্র সহ মুতাওয়াতির সুন্নতের একটি উদাহরণও বর্তমান নেই। اتَسَا أَلاَعْسَالُ কেউ বলেছেন যে. এর উদাহরণ হলো أَنْسَا أَلاَعْسَالُ اَلْبَيّنَةُ عَلَى المُدّعِيْ , आवात कि कि ति विलाहिन त्य بِالنِّيّاتِ এ হাদীসটি মুতাওয়াতির। আর খবরে وَالْبَصِيْنُ عَلَىٰ مَنْ ٱنْكُرَ মৃতাওয়াতির ইলমে ইয়াকীন বা প্রত্যয়ী জ্ঞান ওয়াজিব করে. যেভাবে কোনো কিছুর চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ ইলমে বাদিহী বা আবশ্যিক জ্ঞান ওয়াজিব করে থাকে। মু'তাযিলাগণ যেমন বলে এটা তেমন নয়। তারা বলে যে, মুতাওয়াতির علم طَمَانيَنة বা সান্ত্রনামূলক জ্ঞানই ওয়াজিব করে মাত্র। যা সত্যের দিককে প্রাধান্য দান করে বটে, কিন্ত ইয়াকীনের উপকার প্রদান করে না। আর এটা তেমনটিও नय. यमन कारना कारना সম্প্রদায় বলে থাকে যে, খবরে মুতাওয়াতির সে عِلْم اِسْتِدْلَالِيُ কে ওয়াজিব করে, যা কতিপয় ভূমিকা নিরীক্ষণ দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে. ইলমে জরুরীকে ওয়াজিব করে না। খবরে মুতাওয়াতির দারা ইলমে ইয়াকীন অর্জিত হওয়ার কারণ এই যে, উদাহরণস্বরূপ মক্কা ও বাগদাদের অস্তিত্বের কথা ধরা যাক। এ স্থান দু'টির অস্তিত্ব সেসব বিষয় হতে অধিক সুস্পষ্ট ও জাজুল্যমান যে, এ স্থান দু'টির অস্তিত্বের পক্ষে এমন দলিল পেশ করা হবে যা দ্বারা এ স্থান দু'টি প্রমাণ করতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সে সন্দেহকে দূর করার জন্য এমন মুকাদামাসমূহের মুখাপেক্ষী হতে হয় যেগুলো মুবহাম (অম্পষ্ট) ও যন্নী (সন্দেহযুক্ত)।

 حرار كر كر الله المواقع الم

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আবশ্যক হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনাকারীগণের সংখ্যাধিক্য সনদের সর্বযুগে ও সর্বস্তরে বহাল থাকা আবশ্যক হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনাকারীগণের সংখ্যাধিক্য সনদের সর্বযুগে ও সর্বস্তরে বহাল থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ সর্বযুগেই এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকা আবশ্যক যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়ার কল্পনা করা যায় না। এটা জমহুর উসূলবিদগণের মাযহাব। তবে ইমাম আবৃ বকর জাসসাস (র.)-এর মতে ক্রন্ত্রিক - কর্তাল্পন - এর একটি শ্রেণী। যা হোক সর্বযুগে বর্ণনাকারীর সংখ্যা সমান হওয়ার অর্থ হলো সর্বযুগেই এত অধিক বর্ণনাকারী থাকা চাই যাদের মিথ্যার উপর ঐকমত্যে পৌঁছার কোনো আশঙ্কা নেই। তবে কোনো যুগে বর্ণনাকারীর সংখ্যা অন্য যুগের তুলনায় বেশি হওয়া দূষণীয় নয়; বরং তা উত্তম।

কউ কেউ বলেছেন যে. مُحَرَّاتِرٌ -এর সনদের শেষ পর্যায়ে শ্রবণ বা দর্শন থাকতে হবে, যা তথু আকলের দ্বারা সাব্যস্ত হবে তা ক্রিন্টার্নির হতে পারবে না। কেননা, কোনো আকলী মাসআলায় যদি এক মহাদেশের লোকেরা একমত হন তাহলেও আমরা সন্দেহাতীতভাবে তা মেনে নেব না। বরং তার দলিল খোঁজ করবো।

যা হোক প্রথম যুগে যদি উপরোক্ত সংখ্যাধিক্য পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে আমরা মূলত خَبَرٌ وَاَحِدُ হিসেবে গণ্য করবো। আর মধ্যম ও শেষ যুগে এর ব্যাপক প্রসার হলে তা مُنْتَطِعْ হিসেবে গণ্য হবে। মধ্যম ও শেষ যুগেও যদি এর প্রসারতা না হয়, তাহলে এটা مُنْتَطِعْ হিসেবে গণ্য হবে।

- ه تولد كنفل الفران والصّلوة المحكوم الخوس الح وه ها ها وه الحكوم المحكوم ا

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মতানৈক্য "مُتَوَاتِرٌ সম্পর্কে। তবে "مُتَوَاتِرٌ مَعْنُونَ" (অর্থগত مُتَوَاتِرٌ وَاتَّرٌ عَالَمَ وَاتَّرٌ عَالَمُ وَاتَّمَ عَلَى الْخُقَيْنِ" (অর্থগত مُسَنَّعٌ عَلَى الْخُقَيْنِ" (অর্থগত مَسْنَعٌ عَلَى الْخُقَيْنِ" (অর্থগত مَسْنَعٌ عَلَى الْخُقَيْنِ وَاتَّرَاتُهُ عَلَى الْخُقَيْنِ وَاتَّرُ عَلَى الْخُقَيْنِ وَاتَّرُ عَلَى الْخُقَيْنِ وَاتَّمَا اللّهُ وَاتَّمَا اللّهُ وَاتَّمَا اللّهُ وَاتَّرُ اللّهُ وَاتَّرُ اللّهُ وَاتَّرُ اللّهُ وَاتَّمَا اللّهُ وَاتَّرُ اللّهُ وَاتَّرُ اللّهُ وَاتَّرُ اللّهُ وَاتَّالُونُ وَاتَّرُونُ وَاتَّالُونُ وَاتَّالُونُ وَاتَّرُ اللّهُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُهُ وَاتَّالُمُ وَاتَالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَعَالَمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَالُمُ وَاتَّالُمُ وَتَّالِمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَّالُمُ وَاتَعَالِمُ وَاتَعَالُمُ وَتَعَالِمُ وَتَعَلِّمُ وَاتَعَالَمُ وَتَعَلَّمُ وَاتَعَالِمُ وَتَعَلِيْكُونُ وَتَعَلَّمُ وَتَعَلَّمُ وَاتَعَلَّمُ وَتَعَلِيْكُونُ وَتَعَلِي وَاتَعَلَّمُ وَاتَعَالُمُ وَاتَعَلَّمُ وَاتَعَلَى اللّهُ وَاتَعَلَّمُ وَاتَعَلَى اللّهُ وَاتَعَلَى اللّهُ وَاتَعَلَى اللّهُ وَاتَعَلَّمُ وَاتَعَلَّمُ وَاتَعَلِيْكُونُ وَاتَعَلِي وَاتَعَلَّمُ وَاتَعَلِي وَاتَعَلَّمُ وَاتَعَلِي وَاتَعَا

चाटना : আলোচ্য ইবারতে خَبَرْ مُتَوَاتِرْ এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা وَوَلَمُ وَإِنَّهُ يُوْجِبُ عِلْمَ الْبَقِبَّنِ الخ হয়েছে : غَبْرُ مُتَوَاتِرْ হাদীসের خُبْرُ مُتَوَاتِرْ বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, خَبْرُ مُتَوَاتِرْ निष्ठिठ ইলেম (عِلْم بَقِيْنُ) এর ফায়েদা দান করে । যেমন চাথে দেখার দ্বার خُبْرُ مُتَوَاتِرْ (অত্যাবশ্যক জ্ঞান) অর্জিত হয়ে থাকে । যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না । এটা আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের অভিমত ।

মু'তাযিলাগণ এর বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন। তাঁদের মতে এর দ্বারা عِلْمُ طُمَانِيْنَتُ (প্রশান্তিমূলক ইলিম) অর্জিত হয়ে থাকে। তবে তাঁদের মতের খণ্ডনে বলা যেতে পারে যে, নবীগণ (আ.) এবং তাঁদের মুজিযাসমূহ কুন্টিব ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং তাঁদের নবুয়তের ব্যাপারে ইলমে ইয়াকীন (সন্দেহাতীত ইলিম্) অর্জিত হবে না। আর এটা স্পষ্ট কুফর।

عِلْمُ الْسِيْدُلُالِيَ এর দারা عِلْمُ الْسِيْدُلُالِيَ অর্জিত হয়ে থাকে। এভাবে যে. 'এটা একদল সত্যপন্থি জামাতের সংবাদ আর যার অবস্থা এরূপ হবে এটা সত্য ও অকাট্য হবে।' আমরা বলবো যে, ভূমিকাসমূহ আওড়ানো (ও বিন্যন্তকরণ) সত্যপন্থি জামাতের সংবাদ আর যার অবস্থা এরূপ হবে এটা সত্য ও অকাট্য হবে।' আমরা বলবো যে, ভূমিকাসমূহ আওড়ানো (ও বিন্যন্তকরণ) শৈহজাত জ্ঞান)-এর ব্যাপারেও হয়ে থাকে। আর তাতে এটা نَظْرِيُ হয়ে যায় নাঃ বরং بَدْنِيْنُ তো সেটাই যার অর্জন ভূমিকা আওড়ানোর উপর নির্ভরশীল। অথচ خَبَرْ مُتَرَاتُرُ مُتَرَاتُرُ مُتَرَاتُرُ مَتَرَاتُرُ مَتَرَاتُرُ مَتَرَاتُرُ مَتَرَاتُرُ مَتَرَاتُر مَتَرَاتُ وَيَرْ مُتَرَاتُر مَتَرَاتُر مَتَرَاتُر مَتَرَاتُر مَتَرَاتُر مِتَرَاتُر مَتَرَاتُر مَتَرَاتُر مَتَرَاتُر مَتَرَاتُر مَتَرَاتُر مُتَرَاتُر مَتَرَاتُر مَتَرَاتُ وَيَعْتَلُونَا مِنْ مَتَرَاتُ مِنْ مَتَرَاتُ مَتَرَاتُ وَيَعْرَاتُ عَلَى مَا مَنْ مَتَرَاتُ مَتَرَاتُ وَيَعْتَرَاتُ مَتَرَاتُ وَيَعْتَرَاتُ مَتَرَاتُ مَتَرَاتُ مَتَرَاتُ مَتَرَاتُ مَتَرَاتُ مَتَرَاتُ مَتَرَاتُ مَا مَا مَا مُعْتَرَاتُ مَا مُنْ مَا مُعْتَرَاتُ مَا مُعْتَرَاتُ مَا مَا مُعْتَرَاتُ مَا مُنْ مُنْ مُعْرَاتُ مَا يَعْتَرَاتُ مُعْتَرَاتُ مَا يَعْتَرَاتُ مَا مُعْتَرِقُ مَا مَا مُعْتَرَاتُ مُعْتَرَاتُ مُنْ مُعْتَرَاتُ وَالْعَاتُونُ مِنْ مُعْتَرَاتُ مُعْتَرَاتُ مُعْتَرَاتُ مُعْتَرَاتُ مُعْتَرَاتُ وَالْعَاتُونُ مِنْ مُعْتَرَاتُ وَالْعَاتُ مُعْتَرَاتُ وَالْعَاتُ مُعْتَرَاتُ مُعْتَرَاتُ وَالْعَاتُونُ مِنْ مُعْتَرَاتُ وَالْعَاتُهُ وَالْعَاتُ مُعْتَرَاتُ وَالْعَاتُ مُعْتَاتُ وَالْعَاتُ مُعْتَلِقًا مُعْتَلِقً

فَـهُـو دُوْنَ الْـمُـتَـوَاتِيرِ وَفَـوْقَ الْـوَاحِيدِ حَـتُّـى جَازَتِ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمُتُواتِر عَلَىٰ مَا مُرَّ -

সরল অনুবাদ : অথবা, ঐ اتَّصَالُ এমন হবে যে, তাতে বাহ্যত সন্দেহ রয়েছে। অর্থাৎ প্রথম যুগে তার মুতাওয়াতির না হওয়ার কারণে সন্দেহ রয়েছে যদিও পরবর্তী যুগসমূহে অর্থগতাবে সে সন্দেহ অবশিষ্ট থাকেনি। যেমন- খবরে মাশহুর। নাশ্হর সে খবরকে বলা হয়, যা মূলত أَحَادُ -এরই শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ প্রথম যুগে বা সাহাবীদের যুগে آخَادُ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে. অতঃপর তা ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি মুতাওয়াতির -এর ন্যায় এত অধিক সংখ্যক রাবী তা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সকলের মিথ্যার উপর একমত হওয়ার ধারণাও করা যায় না। আর তা হলো দিতীয় যুগ ও তদ্পরবর্তী লোকদের যুগ। অর্থাৎ দারা তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগণের قَرْنُ الثَّانِي وَمَنَ بَعْدَهُمْ যুগকে বুঝানো হয়েছে। এরপর কোনো খবর খবরে মাশ্হরের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তা বিবেচনা করা হবে না। কেননা, সকল খবরে ওয়াহিদই এ যুগে মাশৃহুর হয়ে গেছে। সূতরাং কোনো হাদীসই আর ়ৈ হিসেবে অবশিষ্ট থাকেনি। আর খবরে মাশহুর वा সাञ्जनाविधायक ख्वान उग्नाकिव करत । अर्था علم طَمَانتُنَةً এমন তুষ্টি জ্ঞানের কারণ হয়, যা সত্যের দিককে প্রাধান্য দান করে। মোটকথা, খবরে মশৃহুরের স্থান খবরে মুতাওয়াতির-এর নীচে এবং খবরে ওয়াহিদের উপরে। এমনকি খবরে মাশহুরের সাহায্যে কিতাবুল্লাহর উপর পরিবর্ধন (অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর হুকুমের মধ্যে বৃদ্ধি সাধন করা) জায়েজ হবে এবং এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না: বরং বিশুদ্ধতম মত অনুসারে তাকে পথভ্রষ্ট বলা হবে। ইমাম আবু বকর জাস্সাস্ (র.) বলেছেন যে, খবরে মাশ্হুর খবরে মুতাওয়াতির-এর এক প্রকার। কাজেই এটা ইলমে ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞানর ফায়দা দিবে এবং এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয়ে থাকে মুতাওয়াতিরের ন্যায়। যেমন এর আলোচনা পূর্বে হয়েছে।

नोक्क अनुवाप : المُونِيُّ العوام الم المورد المور

মুতাওয়াতিরের وَيُكُفَّرُ সূতরাং তা উপকার প্রদান করবে عِلْمَ الْبَقِيْنِ দৃঢ় বিশ্বাসমূলক জ্ঞানের وَيُكُفِّرُ ফলে কাফির বলা যাবে وَيُكُفِّرُ بَالْمُتَوَاتِر তার অস্বীকারকারীকে كَالْمُتَوَاتِر মুতাওয়াতিরের ন্যায় عَلَى مَا مَرَّ যেরপ এর আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা হয়েছে। এটা اِتَصَالُ فِيْهِ شُبْهَةَ الخ وَمَ আলোচনা করা হয়েছে। এটা اِتَصَالُ فِيْهِ شُبْهَةَ الخ এর দ্বিতীয় প্রকার। অর্থাৎ এতে اِنْصَالُ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং বাহ্যত কিছুটা সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকবে। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সর্বযুগে وَيَوْالُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِدُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِّمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِدُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلِمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلِمُؤْلُونُ وَلِمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلِمُؤْلُونُ وَلِمُؤْلِمُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِمُؤْلُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِمُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَال ومُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ ومُنْ مُعْلِمُ ومُنْ وَلِمُ ومُنْ وَلِمُ لِلْمُعُلِمُ ومُنْ لِلْمُعُلِمُ ومُنْ ال

যা হোক মূলত সাহাবায়ে কেরামের যুগে এটা خَبَرٌ وَاحِدٌ -এর স্তরেই ছিল। সাহাবীগণের যুগে এটার বর্ণনাকারীর সংখ্যা مُعَنَوَاتِرٌ হতে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। চাই এক থাকুক বা একাধিক থাকুক। আর এটাই উসূলবিদগণের মাযহাব।

অপরদিকে হাদীসবিশারদগণের মাযহাব অনুযায়ী المَتُوَاتِرُ পুকার। প্রথম প্রকার المُتَوَاتِرُ আর এটা হলো, যার এত অধিক সনদ (সূত্র) রয়েছে যে, স্বভাবত তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব। দিতীয় প্রকার خَبَرْ وَاحِدُ यो خَبَرْ وَاحِدُ -এর ন্যায় নয়। সুতরাং যদি এটার সনদ দু'য়ের অধিক হয়ে সীমিত সংখ্যক হয় অর্থাৎ যদি এটার কোনো স্তরেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম না হয়, তাহলে এটাকে خَبَرْ مَشْهُوْر مَشْهُوْر مُرَاتِمُ বলে। আর যদি কোনো স্তরে এটার বর্ণনাকারীর সংখ্যা দু'জন হয়ে পড়ে তা হলে এটাকে عَزِيْرُ বলে। আর যদি কোনো স্তরে এটার বর্ণনাকারীর সংখ্যা একজন হয়ে পড়ে, তাহলে এটাকে غَرِيْبُ বলে। নুখ্বাহ)

ত্র আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে কোন যুগের প্রসিদ্ধি (مُهُوَّرُ بُعْدَ ذَالِكُ الخَوْمَ بُعْدَ الْمُوْمِقِ بُعْدَ المُعْدَى بَعْدَ الْمُوْمِقِ بُعْدَ الْمُومِقِ بُعْدَ الْمُوْمِقِ بُعْدَ الْمُومِقِ بُعْدَ الْمُعْدَى الْمُؤْمِقُ بُعْدَ الْمُومِقِ بُعْدَ الْمُومِوِقِ بُعْدَ الْمُؤْمِقِ بُعْدَ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُؤْمِنَ بُعْدَ الْمُعْدَى الْمُعْدِي الْمُعْدَى الْم

- এর বিশদ বিবরণ কঠন مُخَبَرْ مُشْهُوْر -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে مُخَبَرْ مُشْهُوْر -এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। مُخَبَرْ مَشْهُوْر (সত্য)-এর ছকুম এই য়ে, عِلْمُ طُمَانِیْنَتْ (সত্য)-এর দিককে প্রাধান্য দেওয়া যায়। কাজেই এটা مِسْدَق হতে নিম্নমানের এবং خَبَرْ مَشْهُوْر (সত্য)-এর দিককে প্রাধান্য দেওয়া যায়। কাজেই এটা مِسْدَق হতে নিম্নমানের এবং ক্রিছ্রা হয়েছে। আর তা হলো خَبَرْ مَشْهُوْر ক্রিছের হয় এবং তার উপর উমতের ইজমা হয় ও উক্ত ইজমা বর বর প্রার্ম আমাদের নিকট পৌছে, তাহলে এটা عِلْمَ بُونِيْنَ এর ধারায় আমাদের নিকট পৌছে, তাহলে এটা عِلْم بُونِيْنَ এর কায়েলাভাবে প্রাধান্য পাবে, তবে এটাতে বর্ণনাকারীর মিথ্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। হাা, উক্ত মিথ্যা ভুলবশত হতে পারে এবং এটার আশঙ্কা অত্যন্ত ক্ষীণ হবে। যা অন্তিত্বীনতার পর্যায়ভুক্ত। কেননা, সাহাবীগণ (রা.) মিথ্যার কলঙ্ক হতে সাধারণত মুক্ত ছিলেন। সততাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। কাজেই তাঁরা নবী করীম হতে হতে বর্ণনা করলে (কমপক্ষে) এটার সত্যতার ধারণা জানুবে। অতঃপর ক্রিটি তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের মুগে مُرَاتُرُ এর স্তরে উন্নীত হওয়ার কারণে সত্যতার দিক জোরালোভাবে অগ্রাধিকার পাবে। কাজেই এটার সত্যতার উপর অন্তরে আস্থা ও প্রশান্তি অর্জিত হবে।

আর مُعْلَقُ -এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন জায়েজ হবে। যেমন কিতাবুল্লাহর خَبُرُ مُشَهُور দারা مُعْلَقُ করা যাবে। যথা শপথের কাফ্ফারার রোজার সাথে ধারাবাহিক হওয়ার শর্তযুক্ত করা, হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর দ্বারা। কেননা, শেষোক্ত যুগদ্বয়ের গ্রহণের দ্বারা তা অর্থগতভাবে مُعَبَرُانِوُ -এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তবে বাহ্যত এটা مُعَبَرُانِوُ হতে নিম্নমানের হওয়ার কারণে এবং এতে কিছুটা সংশয় থাকার দরুন তার দ্বারা কুরআনের শব্দকে মান্স্থ (রহিত) করা যাবে না এবং এটার অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না। কেননা, মূলত এটা خَبُرُ وَاحِدُ এবং বাহ্যিকভাবে এটাতে সংশয় রয়েছে। সুতরাং এটার অস্বীকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের লোকদেরকে ক্রটিপূর্ণ সাব্যস্ত করা হবে। রাস্লুল্লাহ ক্রি -কে মিথা সাব্যস্ত করা হবে না। আর আলিমদের ক্রটিপূর্ণ সাব্যস্ত করা ফিস্ক ও গোমরাহী, কুফরি নয়। এটা এদিক দিয়ে مُمَوَائِرُ -এর বিপরীত। কেননা - এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয়। কারণ, এটাতে সয়ং নবী করীম ক্রি -কে মিথাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। হয়।

ইমাম আবৃ বকর জাসসাস (র.) বলেছেন, يَقَيِّن এই خَبَرُ مَشْهُوْر -এর একটি শ্রেণী বিশেষ। কাজেই এটাও يَقِيْن -এর ফায়েদা দান করবে। তবে সহজাতভাবে নয়, বরং দলিলিকভাবে এবং এর অস্বীকারকারীকেও কাফির বলা হবে। কেননা, উম্মত তাকে কবুল করেছে। আর (সমষ্টিগতভাবে) তাঁরা ন্যায়পরায়ণ। কাজেই এটাও مُتَوَاتِرُ এর ন্যায় হবে।

أَوْ يَكُونُ اِتِّصَالًا فِنْهِ شُنْهُ الْكُونِ وَمَ عُنَى لِاَتُهُ لَمْ يَشْتَهِرْ فِى قَرْنِ مِنَ الْقُرُونِ الشَّلُونِ الْتَلَاثَةِ الَّتِى شَهِدَ بِحَبْرِ تَتِهِهُ كَحَبْرِ نُوجِ وَحَوَّ وَهُو كُلُّ حَبْرٍ يَرُونِهِ الْوَاحِدُ أَوِ الْإِثْنَ نِ فَصَحِبِ الْمُونَ وَلَا يَنَا فَلَ الْأَثْنَ فِي فَصَحِبِ الْمُواحِدُ أَوِ الْإِثْنَ نِ فَصَحِبِ النَّهَا قَالَ ذَلِكَ رَدًّا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُم وَ وَنَ الْمَشْهُودِ يُعْبِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُودِ وَالْمُتَواتِرِ يَعْنِي فِي الْقُرُونِ الثَّلِقَةِ لَمَّ لَلْمُ تَبْلُغُ رُواتُهُ حَدَّ الْمَشْهُودِ وَالْمُتَواتِرِ فَلْ عَبْرَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِايِّ قَدْدٍ كَانَ لِأَنَّ كُلَّهَا فَلَا عِبْرَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِايِّ قَدْدٍ كَانَ لِأَنَّ كُلَّهَا فَلَا عِبْرَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِايِّ قَدْدٍ كَانَ لِأَنَّ كُلَهَا فَلَا عِبْرَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِايِّ قَدْدٍ كَانَ لِأَنَّ كُلَهَا فَا لَا تَعْلَقُهُ لَمَ شُهُودٍ وَالْمُتَواتِدِ فَلَا عِبْرَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِايِّ قَدْدٍ كَانَ لِأَنَّ كُلَهَا فَلَا عَبْرَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِايِّ قَدْدٍ كَانَ لِأَنَّ كُلَهَا فَالْمَاتُ وَاتُهُ وَلَا الْمُسْهُودِ وَالْمُتَواتِدِ فَلَا عَبْرَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِايِ قَدْدٍ كَانَ لِأَنَّ كُلَه اللْمُ عَبْرَةً بَعْدَ فَا لَا تَعْلَى لَاكُونَ لَاكُ لِلْكُولِ الْمُ الْمُرْدِ وَالْمُتَواتِدِ السَّالُولُ فَا لَا لَا لَا لَاكُونَ الْمَاتُ وَاتُمْ وَاللَّهُ الْمُؤْتِلُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَّالَةِ لَا اللَّهُ لَا عَنْ لَا يُعْرِجُهُ عَنِ الْا خَلِلَ الْمُعْدِي الْكُولِ الْكَالِقُولُ وَلَا لَا لَا لَالْكُولُ اللَّهُ لَا عَنْ اللْهُ عَلَى اللَّلَاقِ لَلْكُ اللَّهُ الْمُعْرِولُ الْمُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

সরল অনুবাদ : অথবা, ঐ اتَّصَالُ এমন হবে যে, তাতে বাহ্যিক ও অর্থগত উভয় দিক দিয়েই সন্দেহ বিরাজ করবে। এ জন্য যে, এটা সে তিন যুগের কোনো যুগেই প্রসিদ্ধি অর্জন করতে পারেনি, যার শ্রেষ্ঠতু সম্পর্কে নবী করীম 🚃 সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। <mark>যেমন– খবরে ওয়াহিদ। খবরে ওয়াহিদ সেই</mark> খবরকে বলা হয়, যা একজন অথবা দু'জন কিংবা ততোধিক রাবী কর্ত্তক বর্ণিত **হয়েছে**। গ্রন্থকার (র.) কর্ত্তক সংজ্ঞা এ পদ্ধতিতে প্রদানের উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তির দাবি খণ্ডন করা, যিনি উভয়ের মাঝখানে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যে. দু'জনের খবর গ্রহণযোগ্য হবে এবং একজনের খবর গ্রহণযোগ্য হবে না। (এটা মু'তাযিলীদের অন্যতম নেতা জুব্বায়ী-এর কওল) আর খবরে ওয়াহিদ খবরে মশহুর ও খবরে মুতাওয়াতির অপেক্ষা নিম্নস্তরের বলে সাব্যস্ত হওয়ার পর তন্মধ্যে রাবীর সংখ্যার কোনোই গুরুত্ব নেই। অর্থাৎ تُرُونُ ثُلُثُ वा উৎকৃষ্ট জমানাত্রয়ের মধ্যে যখন এদের রাবীদের সংখ্যা মাশহুর ও মুতাওয়াতির-এর সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, তখন তদপরবর্তী যুগের রাবীদের সংখ্যা কোনো গুরুত্বই নেই। চাই রাবীর সংখ্যা যাই হোক না কেন। কেননা, সকল সংখ্যাই খবরকে اكاديث হতে বের করতে না পারার ক্ষেত্রে সমান।

مَنُورَةُ व्यव्या का وَمُ مَنْ الْمَدُونِ الشَّلَامَةِ الْمَارِيَّةِ اللَّهِ الْمَدُونِ الشَّلَامَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللِلْ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِلْ الللللِلللللِلللللِلْ الللللِّلْ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচনা করা হয়েছে। এখানে اِتَصَالُ وَسَمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُعَلِّمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَاحِدُ وَخِدُو وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَاحِدُ وَخِدُو وَاحِدُ وَاحِدُونُ وَاحْدُونُ وَاحِدُونُ وَاحْدُونُ وَاحْدُ وَاحْدُونُ وَاحُونُ وَاحُدُونُ وَاحْدُونُ وَاحْدُونُ وَاحُدُونُ وَاحْدُونُ وَا

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কোনো হাদীস মাশহুরের নিম্নপর্যায়ের হলে অবঁশ্যই তা مُعَنَوْاتِرُ হতেও নিম্নস্তরের হবে। তথাপি مَعْنُهُوْرِ -এর পর প্র প্রছকার (র.) مُعَنَوْاتِرُ -এর উল্লেখ করেছেন কেনং এটার জবাবে বলা হবে যে, وَأَنْ سُهُوا কানো কোনো সময় عَيْدُ -এর অর্থেও হয়ে থাকে। সূতরাং যদি তিনি وَالْمُعَنَوْتُولُ না বলতেন, তাহলে এটার অর্থ বিগড়ে যাওয়ার আশক্ষা ছিল, যা অত্যন্ত স্পষ্ট।

যা হোক প্রথম তিন যুগ তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের যুগের পর সংখ্যাধিক্যের কোনো মূল্য নেই। এ সময় এসে বর্ণনাকারীর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হোক না কেন তাতে হাদীস خَبُرُ وَاحِدُ -এর পর্যায় হতে উন্নীত হয়ে مُتَوَّاتِرُ । مُشْهُرُ وَاحِدُ -এর স্তরে পৌছবে না। কাজেই তখন আৰু বর্ণনাকারীর সংখ্যা কমবেশি হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না এবং এটাতে হাদীসের মানের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

وَانَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلَ دُوْنَ الْعِلْمِ الْيُكُونِ الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلُولًا نَفْرُهِنَّ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينْنِينِ وَلِينْنِدُرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يُحْذَرُوْنَ أَيْ فَهَلَّا خَرَجَ مِنْ كُلِّ جَمَاعَةٍ كَتْبِرَةِ طَائِفَةً قَالِيْكَةً مِنْ بُيُوْتِهِمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ أَيْ تَذْهَبُ هٰذِهِ الْجَمَاعَةُ الْقَلْيلَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَيَسِيْرُوا فِي افَاق الْعَالَيم لِاَخْذِ الْعِلْمِ وَلِيُسْنِذُرُواْ قَوْمَهُمْ الْبَاقِيَةَ فِي الْبُيُوْتِ لِأَجَلِ تَرْتِيْبِ الْمَعَاشِ وَمُحَافَظَةِ الْاَهْلِ وَالْاَمْوَالِ عَن الْكُفّارِ إِذَا رَجَعَتْ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ اِلىٰ هٰذِهِ الْفِرْقَةِ لَعَلَّهُمْ يَحْ ذَرُونَ ايَنْضًا (فَضَمِيْرُ لِيَتَفَقَّهُوا وَلِيبُنْ ذِرُوْا وَ رَجَعُوا رَاجِعُ إِلَى السَّطَائِفَةِ وَضَمِيْرُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ رَاجِعُ إِلَى الْفِرْقَةِ فَاللَّهُ تَعَالِلُي أُوجِبَ الْإِنْذَارَ عَلْمَي الطَّائِفَةِ وَهِيَ إِسْمٌ لِلْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَاوْجَبَ عَلَى الْفِرْقَةِ قُبُولَ قَوْلِهِمْ وَالْعَمَلُ بِهِ فَتَبَتَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُوْجِبٌ لِلْعَمَيل (وْفِي الْأَيْةِ تَوْجِيْهُ أَخَرَ فِيْهِ تُعْكُسُ هٰذِهِ الضَّمَائِرُ كُلُّهَا مِبْنَئِذِ لَا تَكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيْهِ عَلَىٰ مَا بَيَّنْتُ ذٰلِكَ فِي التَّفْسِيْرِ ٱلاَحْمَدِيّ ﴾

সরল অনুবাদ : আর খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে, ইলমে ইয়াকীন ওয়াজিব করে না। এটা কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো আল্লাহ তা আলার বাণী–

فَكُوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَسَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلَيُنْذَرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواۤ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذُرُونَ -

অর্থাৎ কেন প্রত্যেকটি বৃহৎদল হতে একটি ক্ষুদ্রদল ইলমে দীন অর্জন করার জন্য নিজ নিজ ঘরবাডি হতে বের হয়ে পড়ে না। অর্থাৎ এ ক্ষুদ্রদল ওলামায়ে দীনের নিকট গমন করবে এবং ইলমে দীন অর্জন করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত সফর করে বেড়াবে, আর বহৎদলের যেসব লোক জীবিকা অর্জনের জন্য এবং কাফিরদের হাত হতে পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাডিঘরে থেকে গিয়েছিল, তাদের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে আজাব ও অশুভ পরিণামের ভীতি প্রদর্শন করবে। আশা করা যায় যে. এর ফলে তারা পাপকার্য হতে বিরত থাকবে । এখানে الْمُنْفُرُونُ ও الْمُنْفُرُونُ এবং এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর এর फिक फित्तरह। अव- فِرْقَةُ अते यभीत- لَعَلَّهُمْ اللَّهِمْ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা طَانفَةُ -এর উপর انْذَارُ বা ভীতি প্রদর্শন ওয়াজিব করেছেন। কোনো বস্তুর খণ্ডিত অংশকে طُانفَةُ বলা হয়। এর প্রয়োগ এক, দুই এবং ততোধিক ব্যক্তির উপর হয়ে থাকে। আর তিনি فرُقة -এর উপর طَائفَة -এর কথা কবুল করা ও তদনুযায়ী আমল করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। সূতরাং এটা সাবাস্ত হয়ে গেছে যে. খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। অত্র আয়াতের অন্য আরেকটি ব্যাখ্যাও রয়েছে। যাতে এ সর্বনামসমূহের সব কয়টিকেই উল্টিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আয়াতটি আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে বহির্ভূত হয়ে যাবে। কোরণ, এটা দ্বারা খবরে ওয়াহেদের مُرْجِبُ للْعَمَلِ হওয়া সাব্যস্ত হয় না) যেমন- আমি তাফসীরে আহমদী গ্রন্থে তার বিশদ আলোচনা করেছি ।

الْعِلْم الدِّنْ وَاللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللِي الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الل

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র ভকুম প্রসঙ্গে আলোচনা : উক্ত ইবারতে خَبَرْ وَاحِدْ এর হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) خَبَرْ وَاحِدْ এর হুকুম বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, خَبَرْ وَاحِدْ আমলকে ওয়াজিব করে। তবে خَبَرْ وَاحِدْ যিদ এমন কোনো বিষয়ে হয় যা বারংবার সংঘটিত হয়, সর্বসাধারণ এটার সাথে জড়িত এবং বহু লোক এটাতে উপস্থিত হয়ে থাকে তাহলে এটা আমলকে ওয়াজিব করবে না। যেমন নামাজে বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়া সম্পর্কীয় হাদীস।

এটা ইল্মে ইয়াকীন (নিশ্চিত জ্ঞান) ও ইলমে তামানীনাত (প্রশান্তিমূলক জ্ঞান)-কে ওয়াজিব করে না। কেননা. مَعْصُومُ (নিম্পাপ) নয় এমন কোনো ব্যক্তি যদিও ন্যায়পরায়ণ বা ওলী হোক না কেন তার মধ্যে বিশৃতি এসে যেতে পারে। এভাবে যে, শ্রুত ও অশ্রুত এর মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম হবে এবং অশ্রুতকে শ্রুত মনে করে তার সংবাদ পরিবেশন করবে। অথবা, সে ভুলও করতে পারে। কাজেই তার خَبَرُ (সংবাদ) فَعَرِنْنَتْ مَا مُعَانِئِنْتُ -কে সাব্যস্ত করতে পারে না।

তবে অকাট্য وَرِيْنَدُ (বিশেষ লক্ষণ)-এর সাথে যুক্ত হলে يُقِينُ ও - خَبَرُ وَاحِدْ কে সাব্যস্ত করে। যেমন– যখন কেউ বাদশার ছেলের মৃত্যু সংবাদ দিবে এমতাবস্থায় যে, তিনি তাঁর সভাসদ নিয়ে ক্রন্দনরত আছেন, তাঁর পরিবার-পরিজন হাত দ্বারা আঘাত করছেন এবং বিলাপের ঢল পড়ে গেছে। কিন্তু উক্ত وَرُيْنَهُ -এর দ্বারা يُقِينُ হাসিল হয়েছে নিছক خَبَرُ وَاحِدُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ

الغ – এর আঁলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে কিতাবুল্লাহর দ্বারা خَبَرُ وَاحِدٌ আমলকে ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত হয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, بِالْكِتَابِ শৃদ্ধিট -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ خَبَرُ وَاحِدٌ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া কিতাবুল্লাহর দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো নিম্নোক্ত আয়াতটি–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَعَفَلُهُما ۚ فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوا ۚ قَوْمَهُم ۗ إِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُم ۚ يَحَذَّرُونَ .

(প্রতিটি বড় দল হতে একেকটি ক্ষুদ্র দল দীনি জ্ঞানার্জনের জন্য বের হয়ে পঁড়ে না কেন? যাতে তাদের জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে। আশা করা যায়, এটাতে তারা ভীত হবে এবং আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থাকবে।)

আলামা মোল্লা জিউন (র.) আয়াতটি দ্বারা خَبُرُ وَاحِدُ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেছেন। আয়াতে উদ্ধৃত وَرُفَتُ -এর অর্থ-কুদ্র দল। যার সংখ্যা এক, দুই বা ততোধিক হতে পারে। হযরত আদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) অনুরূপ বলেছেন। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তোমাদের প্রতিটি বড় দলের মধ্য হতে একেকটি কুদ্র কুদ্র দল যাদের সংখ্যা এক, দুই বা ততোধিক হতে পারে দীনি জ্ঞানার্জনের জন্য বের হয়ে পড়ে না কেন? যাতে দীনি জ্ঞানার্জনের পর দেশে ফিরে তারা ঐ বড় দলকে দীনি জ্ঞান দান করে সতর্ক করে দিতে পারে। যারা জীবিকার বন্দোবস্ত ও কাফিরদের হাত হতে সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার জন্য বাড়িতে অবস্থানরত রয়েছে। আর তাদের জন্য ঐ ক্ষুদ্র দলের নসিহত শ্রবণ করে ও তদনুযায়ী আমল করে আল্লাহর নাফরমানী হতে বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, আয়াতে উল্লিখিত الَيَتْفَاتُهُوْ এবং الْبَيْفَانُوْ (সর্বনাম) ضَمِيْر (সর্বনাম) وَالْبَيْفَ এবং الْبَيْفَانُوْ এবং الْبَيْفَانُوْ এবং الْبَيْفَانُوْ الْبَيْفَانُوْ এবং নিকে ফিরেছে। আর الْمَالُّ الْمَلُّمُ "পদ্ধিত মূলত وَمُونِيْ (সদ্ভাবনা)-এর জন্য হয়ে থাকে: কিন্তু এটা আল্লাহর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কাজেই এটার দ্বারা রূপকার্থে (এখানে) طَلَبُ উদ্দেশ্য হবে। কেননা, مَرْجَى এবং জন্য خَرْفَ অত্যাবশ্যক। সূত্রাং এটা ক্রেছি কায়েদা দিবে। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা طُلُونُهُ (ক্ষুদ্র দল)-এর উপর তীতিপ্রদর্শন করা ওয়াজিব করেছেন এবং وَرُعُوبُ আমল ওয়াজিব করেছেন। কাজেই এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, خَبُرُ وَاحِدُ আমল ওয়াজিবকারী।

আর তা হলো, اَلَهُمْ وَ الْبَنْذِرُوا لَا الْبَهُمْ وَ الْبَنْذُورُوا لَا الْبَهُمْ وَ وَلَّالُهُ وَالْبَنْدُورُوا لَا الْبَهُمْ وَ وَلَا الْبَهُمْ وَ وَلَا الْبَهُمُ وَ وَلَا الْبَهُمُ وَ وَالْبَنْدُ وَالْمَا لَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَكُونَ الْمُرَادُ بِالنَّكْتُواكِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِبْشَاقَ الَّكُوْسِ أُوْتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَانَكُهُ لِلنَّاسِ وَلَأَ تَكْتُمُونَهُ فَقَدْ أُوجِبَ عَلَي كُلِّ مَنْ أُوتِي عِلْمُ الْكِتَابِ بَهَانَهُ وَ وَعُظُهُ لِلنَّاسِ وَلاَ فَائِدَةً مِنْهُ إِلَّا قَبُولَ النَّاسِ تِلْكُ الْمَوْعِظَةِ فَيَكُونُ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةً لِلْعَمَلِ وَالسُّنَّة وَهِيَ أَنَّهُ قَبِلَ خَبَرَ بَرِيْرَةَ فِي الصَّدَقَةِ حُتَّى قَالَ فِيْ جَوَاسِهَا لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخَبَرُ سَلَمَانَ فِي الْهَدِيَّةِ حَتَّى أَخَذَهَا وَاكَلَهَا وَايْضًا بَعَثَ عَلِيًّا (رض) ومُعَاذًا (رض) إِلَى الْسِكَمَين بِالْقَصَاءِ وَ دِحْسَبَةَ الْكُلْبِتَى اللَّى قَيْصَر رُوْمَ بِرسَالُةِ كِتَابٍ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَخْبَارُ الْأَحَادِ مُوْجِبَةً لِلْعَمَلِ لَمَا فَعَلَ ذَٰلِكُ وُهٰذِهِ الْاَخْبَارُ وِانْ كَانَتْ احَادًا للكِنْ لَسَّا تَلَقَّتُهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْهُورِ فَلاَ يُلْزَمُ إِثْبَاتُ اَخْبَارِ الْاٰحَادِ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ -

: আর এটাও সম্ভব যে, মতনে اَذُ اخَذَ اللَّهُ ﴿ प्राता হয়তো আল্লাহ তা'আলার বাণী كَتَاتُ উল্লিখিত مِيْفَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِعَابَ لِتُبَيِّنَتَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ (আর এটাও স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাব হতে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে. তোমরা এটার আহকামসমূহ লোকজনের নিকট সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করবে এবং এটার কোনো বিধানই গোপন রাখবে না)-ই উদ্দেশ্য। কেননা, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাবের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের উপর লোকজনদের নিকট কিতাবী আহ্কামসমূহ বিবৃত করা ও তাদেরকে এর ওয়াজ শোনানো ওয়াজিব করেছেন। আর এ ওয়াজিবকরণ দ্বারা শুধু তখনই উপকারিতা নিশ্চিত হবে: যখন লোকজন সে ওয়াজ নসিহতকে কবুল করবে। সূতরাং খবরে ওয়াহিদ আমলের জন্য দলিল হবে এবং সূত্রত দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা আমল ওয়াজিব হওয়া এটা সুনুত দ্বারাও প্রমাণিত। আর তা হচ্ছে এই যে, নবী করীম 🚃 সদকার ব্যাপারে হযরত বারীরা (রা.)-এর খবরকে কবল করেছিলেন। এমনকি তিনি তার উত্তর বলেছেন– এ। এটা তোমার জন্য সদকা বটে কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়াবিশেষ।) তদ্রপ তিনি হাদিয়ার ব্যাপারে হ্যরত সাল্মান ফারসী (রা.)-এর খবরকে কবুল করেছিলেন। এমনকি তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন এবং ভক্ষণও করেছিলেন। অনরূপভাবে তিনি হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুআ্য (রা.)-কে বিচারকের দায়িত্ দিয়ে ইয়ামেনে প্রেরণ করেছিলেন এবং হযরত দাহইয়া কালবী (রা.)-কে রোম সমাটের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান সম্বলিত একখানা পত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যদি খবরে ওয়াহিদসমূহ আমলকে ওয়াজিবকারী না হতো, তবে নবী করীম 🚃 কখনো এরপ কাজ করতেন না। আর উল্লিখিত খবরসমূহ যদিও খবরে ওয়াহেদ. কিন্তু সমগ্র মুসলিম উন্মাহই যেহেতু এগুলো হুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে, কাজেই তা মাশহুরেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে। সূতরাং খবরে ওয়াহিদকে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত করা আবশ্যক হবে না।

مُر قَوْلُهُ اللّهِ مَعْمِ كِالْكِتَابِ किणाव प्रांता وَيَعَلِيْ الْمُرَادُ الْمُرَادُ الْمُرَادُ اللهُ مَعْم فَالَى اللهُ المُعَالَىٰ اللهُ المُعَالَىٰ المُعَالَىٰ المَعْمَ اللّهِ اللهُ المُعَالَىٰ المُعَالِمُ اللّهُ المُعَالَىٰ المُعَالَىٰ المُعَالَىٰ المُعَالَىٰ المُعَالِمُ اللّهُ المُعَالِمُ اللّهُ المُعَالَىٰ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالُمُ المُعَالُمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالُمُ المُعَالُمُ المُعَالُمُ المُعَالُمُ ا

এরপ করতেন না وَهٰذِه الْاَخْبَارُ আর এ খবরসমূহ إِنْ كَانَتْ اْحَادًا ফুরিকে নুরিক্টেন وَهٰذِه الْاَخْبَارُ মাশহুরের পর্যায়ভুক্ত بِالْقَبُولِ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ بِالْقَبُولِ কুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে صَارَتْ । সাব্যস্ত করা أَخْبَارَ الْأُحَادِ কাজেই আবশ্যক হবে না إِثْبَاتُ সাব্যস্ত করা اَخْبَارِ الْأَحَادِ খবরের ওয়াহিদকে بَاخْبَارَ الْأُحَادِ খবরের ওয়াহিদ ক্রারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা ক্রিটাট আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়ার خَبَرُ وَاحِدُ অমলকে ওয়াজিবকারী হওয়ার ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ হতে আরেকটি দলিল পেশ করা হয়েছে। মোল্লা জিউন (র.)-এর মতে গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য بالْكتَاب -এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতটিও উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَاهْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ الَّذِيْنَ أَتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَتَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ .

(শ্বরণ করো সে সময়কে যখন আল্লাহ আহলে কিতাব হতে মজবুত ওয়াদা নিয়েছেন যে, অবশ্যই তোমরা কিতাবকে লোকদের সমুখে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তার কোনো কথা গোপন করবে না।) এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা আলা আহলে কিতাবের প্রত্যেকের জন্য তাদের উপর নাজিলকৃত কিতাবকে লোকসমুখে বর্ণনা করা ওয়াজিব করেছেন। লোকদের এটা গ্রহণ করা ওয়াজিব না হলে বর্ণনা অনর্থক হবে। কাজেই এটার দ্বারা خَبَرُ وَإِحِدُ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া সাব্যস্ত হয়।

লক্ষণীয় যে, ব্যাখ্যাকার (র.) کنکئ -এর উক্ত বাক্যটির দুর্বলতার প্রতি ইন্সিত করেছেন। এটার কারণ এই যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো বান্দার 🗯 শরিয়ত প্রণেতার সংবাদ নয়। আর শরিয়ত প্রণেতার বক্তব্য তো অবশ্যই দলিল হবে।

. এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে خَبَرْ وَاحِدْ আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া وَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ وَهِي أَنَّهُ قَبْلَ الخ মাধ্যমে প্রমাণিত প্রসঙ্গে আলাচনা করা হয়েছে। কিতাবুল্লাহর ন্যায় সুনুতে রাসূল দ্বারাও হর্নু আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.) এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেছেন-

ক. নবী করীম 🚃 সদকা সম্পর্কে হযরত বারীরার 🚅 কবুল করেছেন। ঘটনা হলো, একবার নবী করীম 🚃 -এর খাদ্যের প্রয়োজন হলো। তখন তিনি হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর আজাদকৃতা দাসী বারীরার নিকট আসলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার নিকট খাদ্য আছে কিনা। বারীরা উত্তরে বললেন, আমার নিকট খেজুর রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ 🚃 একটি ডেগে গোশত দেখতে পেলেন এবং এটা সম্পর্কে বারীরাকে জিজ্ঞেস করলেন। বারীরা বললেন, এটা সদকা। নবী করীম 🚃 বললেন, "এটা তোমার জন্য সদকা; কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।"

খ. নবী করীম 🚃 হাদিয়া প্রসঙ্গে হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর 🕰 কবুল করেছেন। এমনকি হাদিয়া গ্রহণ করেছেন এবং ভক্ষণ করেছেন। আর সাহাবীগণকেও তা ভক্ষণ করতে আদেশ করেছেন। হ্যরত মুয়াবিয়া ইবনে হায়দাতাল কুশায়রী (রা.) হতে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন নবী করীম 🚃 -এর নিকট কোনো কিছু হাজির করা হতো তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন যে, এটা সদকা না হাদিয়া? যদি লোকেরা বলত সদকা, তাহলে তিনি ভক্ষণ করতেন না। আর যদি বলা হতো হাদিয়া তাহলে খেতেন এবং এ বিষয়ে হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) ও সালমান (রা.) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, হ্যরত বারীরা (রা.) ও হ্যরত সালমান (রা.)-এর হাদীস (خَبَرٌ ); এর দ্বারা خَبَرٌ وَاحدُ অনুযায়ী আমল করা جَوَازٌ आद्राজ হওয়া সাব্যস্ত হয়। অথচ দাবি তো হলো خُبَرٌ وَاحدٌ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হওয়া। এটার জবাবে বলা হবে যে, যখন সাব্যস্ত হবে তখন وُجُوْبِ ও সাব্যস্ত হবে। কেননা, এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্যকারী নেই।

গ. রাসূলে কারীম 🚃 হযরত দাহইয়াতুল কালবী (রা.)-কে একটি চিঠিসহ রোমের বাদশার নিকট পাঠিয়েছেন যাতে বাদশাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন।

ঘ. রাসূলে কারীম 🚃 হ্যরত আলী (রা.) ও মুআ্য (রা.)-কে বিচারক করে ইয়ামেন পাঠিয়েছেন। কাজেই 🚅 আমলকে ওয়াজিবকারী না হলে রাসূলে কারীম 🚃 অনুরূপ করতেন না।

- अत जात्नाहना : আलाह्य देवात्ताल वकि छेश প্রশ্নের জবাব প্রদান করা : विंदें كَانَتْ أَخَادًا النخ হয়েছে। মোল্লা জিউন (র.) এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি এই যে, উপরিউক্ত 🗯 গুলো অর্থাৎ হযরত বারীরা ও সালমান ফারসী (রা.)-এর খবর গ্রহণ এবং হ্যরত দাহ্ইয়াতুল কালবী, আলী ও মুআ্য (রা.)-কে প্রেরণ সম্পর্কিত খবরসমূহ আমাদের निक । اُحَادٌ रित्मत (शिष्ट्रां । আत এটাতে তো خَبُرُ وَاحِدٌ रित्मत (शिष्ट्रां एअत अप्रांव अप्रांव कता राना ا

এটার জবাবে তিনি বলেছেন যে, যদিও এগুলো أَخْبَارُ أَحَادُ তথাপিও এদেরকে উন্মত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। তাই এটা এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কাজেই এদের দ্বারা اُخْبَارُ أَحَادٌ আমলকে ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত করা সহীহ হয়েছে। অতএব, উপরিউক্ত প্রশ্নু অবান্তর হবে।

وَ وَقَعَ فِيْ بَعْضِ النَّسَخِ قَوْلُكُ<del>ۚ ۚ وَالْإِجْكَاعِ</del> وَالْمُعْقُولَ عَطْفًا عَلَى الْكِتَا باربقُولِهِ ٱلْائِسَةُ مِنْ قَرَيْشِ ر نُكِيْد وَهٰكُذَا ٱجْمَعُوا وْلِ خُبُر الْأَحَادِ فِي طُهَارَةِ الْمَاءِ تبه وَالْبَمْعُفُولُ هُبُو اَنَّ النَّمُتُواتِير وَالْمَشْهُوْرَ لَا يُوْجَدَ إِن فِيْ كُلِّ حَادِثَةٍ فَلَوْ رُدَّ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيْهَا لَتَعَطَّلَتْ الْاَحْكَامُ وَقِيْلَ لاَ عَمَلَ الاَّ عَنْ عِلْمِ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلاَ تَقْفِ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ أَى لاَ تَتَّبعْ مَا لَا عَلْمَ لَكَ فَالْعِلْمُ لَازَمُ لِلْعَمَلِ وَالْعَمَلُ لِلْعِلْمِ فَإِذَا كَانَ كَذُلِكَ فَلَا يُوْجِبُ الْعَمَلُ لِآنَةُ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ أَوْ يُوجِبُ الْعِلْمَ لَ لِإِنْ تِنْكَاءِ لَازِمِهِ وَهُوَ الْعِلْمُ أَوْ يُوْجِبُ وَالْمَعْنَى لَا تُتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ بِوَجْهِ مَا بِدَلِيثِلِ وُقُوْعِ النَّكِكَرِةِ فِيْ سِيَاقِ النَّفْيِ -

সরল অনুবাদ : আর মানার গ্রন্থের কোনো কোনো সংক্ষরণে এ কথাটিরও উল্লেখ রয়েছে- আর ইজুমা এবং যুক্তিগত দলিল দারাও প্রমাণিত। এটা পূর্বোক্ত এটিটা ও নিট্রী -এর উপর আত্ফ করে বলেছেন যে, যেরূপভাবে কিতাব এবং সুনুতের মাধ্যমে খবরে ওয়াহিদ দারা আমল ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত তদ্ধপ ইজমা এবং যুক্তিগত দলিল দারাও প্রমাণিত। ইজমা এই যে. সাহাবায়ে কেরামগণ তাদের নিজেদের মধ্যে খবরে ওয়াহিদসমহ দারা দলিল পেশ করেছেন। আর এটা তো প্রসিদ্ধই যে, হ্যরত আবু বকর (রা.) আনসারদের বিরুদ্ধে নবী করীম 🚃 -এর ইরশাদ– (रियायशन कूतारेन वरन रर्ज निर्वाििठ रर्तन।) اَلْاَنْتُهُ مَنْ قُرَيْش দ্বারা দলিল পেশ করেছিলেন এবং সকল সাহাবাই তা বিনা বাক্যব্যয়ে কবল করে নিয়েছিলেন। অনরূপভাবে পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতার প্রশ্নে খবরে ওয়াহিদকে কবল করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর যুক্তিগত দলিল এই যে. মৃতাওয়াতির ও মাশৃহুর হাদীস প্রত্যেক ঘটনায়ই পাওয়া যায় না। সূতরাং যদি এক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে সকল আহকাম ও কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পডবে। **আর কেউ কেউ** বলেছেন যে. ইলম ছাড়া কোনো আমলই ওয়াজিব হতে পারে না। এটা নস্ দারা প্রমাণিত। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ইলুম বা জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।" এটা দ্বারা জানা গেল যে, ইলম আমলের জন্য অপরিহার্য আর আমল ইলমের জন্য আবশ্যক। সূতরাং যখন উভয়ের অবস্থা এরূপই, **তখন খবরে** ওয়াহিদ আমলকে ওয়াজিব করবে না। কেননা. তা ইলম ওয়াজিব করে না। **অথবা ইলমকে ওয়াজিব করবে।** কেননা, তা আমলকে ওয়াজিব করে। এ জন্য যে, লাযেম অনুপস্থিত অথবা মা**লযুম সাব্যস্ত রয়েছে।** এখানে যথানুক্রমিকভাবে কারণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদ আমলকে ওয়াজিব করে না এ জন্য যে, তার লাযেম অর্থাৎ ইল্ম অনুপস্থিত অথবা তা ইল্মকে ওয়াজিব করে, এ জন্য যে, তার মাল্যূম অর্থাৎ আমল সাব্যস্ত রয়েছে। তার উত্তর এই যে, উল্লিখিত নস্টি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নস্টির অর্থ হলো- যে বিষয় সম্পর্কে তুমি কিছই জান না, তার অনুসরণ করো না। এ অর্থটি এ জন্যই গ্রহণ করা रख़ि عُلْمِ , भक्षि نُكِرَةٌ वा अनिर्मिष्ठे वाठक आत ठा عُلْم अर्था९ ্র্র্র্যান এর বাচন প্রক্রিয়ায় অবস্থিত হয়েছে।

م معالم على المعالم المعالم

আন্ওয়ারল মানার শরহে নূরুল আন্ওয়ার ২৯ আকসামুস্ সুরাহ قَلَا يُوْجِبُ वाद्य আমল مَلْزُوْمَ আরু আমল وَالْعَمَلُ تَكُوْلِكُ تَوْجِبُ বাধ্যুক্ত يَاذَا كَانَ كَذَٰلِكُ تَا كَانَ كَذَٰلِكُ وَهِرِيبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَمَلُ আতএব এর অবস্থা যুখন এ রূপ তখन थुराद ওয়াছেদ ওয়াজিব করবে না الْعَلَمَ वामलरक لِاَتُكَ रकनना, এটা يُرْجِبُ अग्राहित करत ना الْعَلَمَ हिम् এয়াজিব করে الْعِلْمَ ইল্মকে يَاتَكُ কেননা, তা يُوْجِبُ আবশ্যক করে الْعَمْلَ আমলকে ويَوْتِهُ وَهُ هَا قَالَ مَ عَلَىٰ تَرْتِبْتِ اللَّفِيِّ (प्रानायम रायाह क्रांतर्ह وَنَشَرٌ प्रानायम اللَّاؤِمِ आवार्ख प्रमेर्ट لِفُبُوْتِ वारयप اللَّاؤِم তার كَزْمِيهِ খবরে ওয়াহিদ ওয়াজিব করে না الْعَمَلُ আমলকে يِونْتِفَاءِ অনুপস্থিত থাকার কার্নে الْعَمَلُ जात ाताराम مَلَزُونَ عِنْ الْعِلْمُ वात जा राला रेलम أَنْ عَالَمُ الْعِلْمُ रेलमरक वात का करता وَهُوَ الْعِلْمُ वात عَلَىٰ شَهَادَةِ श्राका مَحْمُولً वत कर्ताव राला है أَنَّ النَّصَّ निनिश्च وَهُوَ الْعَمَلُ प्रांतर्य وَهُوَ الْعَمَلُ प्रांतर्य সাক্ষ্য দানের উপর الرُّور মিথ্যা وَالْمَعْنَى الْمَوالِي الْمَعْنَى الْمُعَنِي الْمَعْنَى الْمُعَنِي الْمُعَنِي فِى سِيَاق व जना त्य النَّكِرَة كَا रेवा अलि وُفَوْع रेवा अलि وَوَا وَعَلْمُ عِلْمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ وَالْم বাক্যের বাচন প্রক্রিয়ায় النَّفْعُ না-বাচক-এর آ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

-এর আবোচনা : উक ইবারতে خَبَرْ وَاحِد দিল্ল হওয়। وَجُمَاعُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْجُمَاعُ وَالْمُعْقُولُ الخ خَبَرُ आलांहाना कता रहारह । साल्ला किस (त.) वाल्हिन, मानादात काराना काराना नूज्याग्न وَالْاَجْمَاعُ وَالْمُحْمَاعُ وَمُعَامِعُ وَالْمُحْمَاعُ وَالْمُحْمَاعُ وَالْمُحْمَاعُ وَالْمُحْمَاعُ وَالْمُحْمَاعُ وَالْمُحْمَاعُ وَالْمُعْمَاعُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِينُ وَمُعْمِينُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعِمِينُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِمِينُ وَالْمُعِمِينُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعِمِينُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِينُ والْمُعْمِينُ وَالْمُعِمِينُ و আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া ইজমা ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত।

এর দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার দলিল এই যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) পরস্পরের মধ্যে خُبَرٌ وَاحِدٌ এর দ্বারা দূলিল পেশ করতেন, যা خُبَرٌ ۵) اَلْاَنَــُتُهُ مِنْ فُـرَيْشِ अक्रांठिर जामात्मत निकं लींरहरह। जात श्यतं जावृ वकत (ता.) जानमातं गतित विकृत्क وَيَوْتُرُ এর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন এবং সকলেই তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন। ঘটনা হলো, রাসূলে কারীম 🚐 -এর ইন্তেকালের পর আনসারগণ সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁদের নেতা ও শ্রদ্ধেয় পাত্র ছিলেন। আনসারগণ একমত হয়ে বললেন. আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর (নেতা) হবে এবং মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন নেতা হবে। এর প্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা.) বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) বক্তব্য রাখলেন। তিনি আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা প্রজা আর আমরা নেতা এটাতে জনতার মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। পরিশেষে হযরত আবৃ বকর (রা.) হযরত সা'দকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সা'দ! অবশ্যই তোমার জানা আছে যে, রাসূলে কারীম 🚃 বলেছেন, আর তখন তুমি তথায় বসা ছিলে "খিলাফত ও ইমামতের যোগ্য হলো কুরাইশ"। হযরত সা'দ (রা.) হ্যরত আবু বকর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। তখন সকলেই হ্যরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট বায়'আত হলেন।

ইমাম কিরমানী (র.) বলেছেন যে, আনসারগণ তাঁদের মধ্য হতে একজনকে এবং মুহাজিরগণ হতে একজনকে নেতা বানানোর জন্য এ কার্ণে প্রস্তাব রেখেছিলেন যে, তৎকালে আরবে প্রত্যেক গোত্রের নেতা সে গোত্র হতেই নির্বাচিত হতো। অতঃপর তাঁরা যখন জানতে পারেন যে, নবী করীম এরশাদ করেছেন – اَنْجَلَانَدُ وَنِي كُرَيْشِ (খিলাফত কুরাইশদের মধ্যে থাকবে।) তখন তাঁরা উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন।

তদ্রপ পানির পবিত্র ও অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে خَبَرُ وَاحِدٌ গ্রহণ করার প্রশ্নে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একমত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে সংবাদদাতা ন্যায়পরায়ণ (اعارل) হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় কোনো ফাসেক যদি পানি অপবিত্র হওয়ার সংবাদ দেয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

আর عَنْل (যুক্তি)-এর মাধ্যমেও خَبَرُ وَاحِدْ আমলকে ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত হয়। তা এই য়ে, প্রত্যেক বিষয়ে خَبَرُ وَاحِدْ পাওয়া যায় না। সুতরাং যদি خَبَرْ وَاحِدْ কে এ ব্যাপারে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে শরিয়তের বহু আহকাম অকেজো হয়ে যাবে।

ভল্লিখিত ইবারতে خَبَرْ وَاحِدْ দলিল হওয়াকে অস্বীকারকারীদের মাযহাব خَبَرْ وَاحِدْ ও তার খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে خَبَرْ وَاحِدْ দলিল হওয়াকে যারা অস্বীকার করে তাঁদের মাজহাবের উল্লেখ করেছেন।

তাঁদের মতে ইলম ব্যতীত আমল ওয়াজিব হতে পারে না। ইবনে দাউদ ও কতিপয় আহলে হাদীস এ মত পোষণ করে থাকেন। তাঁদের দলিল আল্লাহর বাণী – لَا تَعْنُ مَا لَيْسُ لَكَ بِمِ عُلْمٌ (यात সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।) এটার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমলের জন্য ইলম অত্যাবশ্যক। কেননা, আমলের জন্য ইলম زُرِّم এবং ইলমের জন্য আমল مُلْزُوِّم কাজেই এদের একটি ব্যতিরেকে অপরটি হতে পারে না।

কাজেই যখন ইলম ও আমলের মধ্যে مُأْرُومٌ ও مَأْرُومٌ এর সম্পর্ক যা একটু আগেই সাব্যস্ত হয়েছে সেহেত্ হয়তো خَبَرْ وَاحِد আমল ওয়াজিবকারী হবে না। কেননা, তার كَنْرُومْ অর্থাৎ ইলম অনুপস্থিত। নতুবা خَبْرٌ وَاحِدْ ইলম-এর ফায়েদা দিবে। কারণ, এটার كَنْرُومْ অর্থাৎ ইলম বর্তমান রয়েছে।

মোল্লা জিউন (র.) জমহুরের পক্ষ হতে উপরোক্ত আয়াতের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আয়াতটি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর আয়াতটির অর্থ হবে – لَا تَتَبِعُ مَا لَبُسُ لِكَ بِهِ عِنْمٌ بِرَجْهٍ مَا অবাং তামার মোটেই জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না এবং তা প্রচার করে ফিরিও না। উক্ত অর্থের উপর দলিল এই যে, এখানে عِلْم শব্দটি نَغِيْ যা نَغِيْ যা نَغِيْ या كَنْ وَاللَّ এটা তো সর্বজনবিদিত নিয়ম যে. نَكِرُ (অনির্দিষ্ট শব্দ) نَغِى (নেতিবাচক)-এর অধীনে হলে عُمُومٌ (ব্যাপকতা)-কে সাব্যস্ত করে। মোটকথা, আয়াতটি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে ব্যাপারেই তাকে প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং সোজা কথায় আয়াতটির অর্থ হবে-জানা-শুনা ব্যতীত মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

অথবা, এর জবাবে বলা যায় যে, উক্ত 🗃 টি আকায়েদ ও বিশ্বাস সম্পর্কীয় বিষয়াবলির সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা, আকায়েদের ব্যাপারে ধারণা طْفٌ) -এর অনুসরণ করা হারাম।

অথবা, উক্ত আয়াতে বিশেষ করে রাসূলে কারীম 🚐 -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এটা তাঁর বৈশিষ্টাবলির অন্তর্ভুক্ত। কেনুনা, ঐশী বাণী (ওহী)-এর মাধ্যমে সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা তাঁর জন্য সম্ভবপর ছিল, আর উন্মতের জন্য তা সম্ভব নয়। কাজেই তাদের জন্য উট্ট (ধারণা)-এর অনুসরণ করা জরুরি।

ثُمَّ لَمَّا كَانَ خَبُرُ الْوَاحِدِ لَمْ تَنْبُلُغُ وُوَاتُهُ حَدَّ التَّوَاتُر وَالشُّهُرَةِ فَلَابُدَّ أَنْ يَّعْرِفْ جَالًا رَاوِيْدِ بِانَتُهُ مَعْرُونَ أَوْ مَجْهُولٌ وَالْمَعْرُونَكُ إِمَّا مَعْرُونَ بِالْفِقَّهِ أَوْ بِالْعَدَالَةِ وَالْمَجْهُولُ عَلَىٰ خُمْسَةِ أَنْوَاعٍ فَاشْتَغَلَ بِبَيَانِهِ وَقَالًا وَالتَّرَاوِيْ إِنْ عُبُرِكَ بِسالْ فِيقْدِ وَالتَّسَقَكُم فِسي الْإجْتِهَادِ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْعَبَادِلَةِ وَهُوَ جَمْعُ عَبْدُلٍ مُرَخَّمُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُرَادُ بِهِمْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ (رض) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (رض) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ (رضا) وَقِيسْلَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ زُبَيْدٍ (رضا) وَيَلْحَقُ بِهِمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (رض) وَابُى بْنِ كَـعْبِ (رض) وَمُعَاذِ بْنِن جَبَلِ (رضا) وَعَـائِـشَـةَ (رضا) وَابُسُوْ مُـوْسُلى الْاَشْعَـرِيُّ (رض) كَانَ حَدِيثُهُ حُجَّةً يُتُرَكُ بِهِ الْقِياسُ خِلَافًا لِمَالِكِ (رحه) فَإِنَّهُ قَالَ الْقِيبَاسُ مُقَدَّمُ عَلَى خَبِرِ الْوَاحِدِ إِنْ خَالَفَهُ لِمَا رُوِي أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ لَـمَّنَا رَوٰى مِنْ حَــمَـلَ جَنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأُ قَالَ لَهُ إِبْنُ عَبَّاسٍ (رض) أَيَلْزَمُنَا الْوَضُوءُ مِنْ حَمَّلِ عِيْدَانِ يَابِسَةٍ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ الْخَبَر يَقِينٌ بِاصْلِهِ وَإِنَّمَا الشُّبْهَ أَ فِي طَرِيْقِ وُصُولِيهِ وَالْقِيَاسُ مَشْكُوكُ بِاصْلِهِ وَ وَصْلِهِ فَلَا يُعَارِضُ

সরল অনুবাদ : অতঃপর যেহেতু খবরে ওয়াহেদের রাবীগণের সংখ্যা মুতাওয়াতির ও মশহুর-এর সীমা পর্যন্ত পৌছতে পারেনি, এ জন্য তার বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ হিসেবে যে. তিনি প্রসিদ্ধ না অজ্ঞাত-অখ্যাত। যদি প্রসিদ্ধ হন, তাহলে তিনি ফকীহ ও মজতাহিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ, না শুধু ন্যায়পরায়ণ হিসেবেই প্রসিদ্ধ। আর যদি অজ্ঞাত ও অখ্যাত হন, তাহলে তিনি পাঁচ প্রকারের মধ্য হতে যে কোনো প্রকারভুক্ত হবেন। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) সেসব বিষয়ের বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং বলেছেন, খবরে **ওয়াহিদের** तावी यि ककीश (वर्षा९ أُصُول نَسْرُع वनुयाग्नी क्त्रवान মাজীদের মর্ম অনুধাবনকারী) ও মুজতাহিদ (অর্থাৎ সৃষ্টির কল্যাণে কিতাব ও সুনাহ হতে যথাসাধ্য চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে শরিয়তের বিধান উদ্ধাবনকারী) হিসেবে খ্যাত হন, যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন [যথা– হযরত আবু বকর. হ্যরত ওমর, হ্যরত ওসমান ও হ্যরত আলী (রা.)] ও عَنْد اللهِ عَنْدَلُ अमिल्लार 'مَنْدَلُ विकार عَنْدُلُ अमुल्लार '१११ عَنْدُلُ أَنْ اللهُ عَادُلُهُ اللهُ عَنْدُ पाता रयत् क अपूलार हेर्ने الله - এत अरिक्षर्ञ्ज । عَبَادَلَة पाता रयत् व आपूलार हेर्ने মাসউদ (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-ই উদ্দেশ্য। কারো কারো মতে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর নামও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদের সাথে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.). হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.). হ্যরত মু'আ্য ইবনে জাবাল (রা.), হ্যরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত আরু মুসা আশু'আরী (রা.)-এর নামও সংযুক্ত হবে। **তাহলে** এরপ রাবীর হাদীস দলিলরূপে গণ্য হবে এবং তার মোকাবিলায় কিয়াস পরিত্যাজ্য হবে। অবশ্য ইমাম মালিক (র.) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা, তিনি বলেন যে, কিয়াস খবরে ওয়াহেদের উপর অগ্রগণ্য, যদি খবরে ওয়াহেদ কিয়াসের বিপরীত হয়। তাঁর দলিল এই যে, যখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأُ (যে ব্যক্তি জানাযা বহন করবে, তাকে অজু করতে হবে।)- এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে বলেছিলেন. "এসব শুকনা কাষ্ঠ বহন করার কারণে কি আমাদের উপর অজু আবশ্যক হবে?" আর আমরা হানাফীগণ বলি যে, খবর অর্থাৎ হাদীস তার মূলের বিবেচনায় একটি নিশ্চিত বস্তু। (কেননা, তা এমন এক পবিত্র মনীষীর বাণী, যিনি [হুযুর 🚃 ] কখনো স্বীয় প্রবত্তির চাহিদানুসারে কথা বলতেন না।) অবশ্য (আমাদের পর্যন্ত) তার পৌঁছানোর পদ্ধতির মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। আর কিয়াস তার মূল ও পৌঁছানো পদ্ধতি উভয় বিবেচনায়ই সন্দেহপূর্ণ। সুতরাং তা কোনো প্রকারেই খবরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না।

नाक्तिक अनुवान : ثُمَّ سَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ الْوَاحِدِ اللهُ الْمَاتِي اللهُ الْمَاتِي اللهُ ال

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ছাবেত, উবাই ইবনে কা'ব, মুআয় ইবনে জাবাল, আয়েশা ও আবু মূসা আশ'আরী (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।
তবে ইমাম মালিক (র.) বলেছেন যে, যদি خَبَرْ رَاحِدُ কিয়াসের বিরোধী হয় তাহলে (উপরোক্ত অবস্থায়) خَبَرْ رَاحِدُ প্রহণযোগ্য
হবে না; বরং কিয়াসের উপর আমল করা হবে। তার মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, একবার হয়রত আবৃ
হরায়রা (রা.) বললেন, তিরু ক্রিটি ইফ কাঠ বহন করলে কি আমাদের অজু করতে হবে? অর্থাৎ তিনি হয়রত আবৃ হরায়রা (রা.)-এর হাদীস
প্রত্যাখ্যান করে কিয়াসের উপর আমল করেছেন।

জমহুরের পক্ষ হতে ইমাম মালেক (র.)-এর উপরোক্ত দলিলের জবাবে বলা যেতে পারে যে, হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর উক্ত হাদীসখানা এখানে প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি اِجْتِهَادُ اللهِ وَاللهِ -এর সাথে প্রসিদ্ধ ছিলেন না; বরং তিনি عَدَالَتُ (ন্যায়পরায়ণতা) ও خَبْط (হাদীস সংরক্ষণ করা)-এর সাথে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

অথবা, বলা যায় যে, হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) কিয়াসকে خَبَرُ وَاحِدٌ -এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার ভিত্তিতে হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং অন্য কোনো কারণে করেছেন। কেননা, হাদীসটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি জানাযার খাট বহন করতে যায় সে যেন অজু করে নেয়। কারণ, এটা ইবাদত। আর পবিত্রতার সাথে ইবাদত করা উত্তম। তা ছাড়া এতে জানাযার নামাজ পড়ার প্রস্তুতিও সম্পন্ন হবে।

তা ছাড়া আমাদের (জমহুরের) শক্তি (দলিল) এই যে, মূলত হাদীস সন্দেহাতীত ও ইয়াকিনী। কেননা, এটা এমন এক মহান ব্যক্তির বাণী – যিনি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণে কিছু বলেন না; বরং ওহীর মাধ্যমেই বলে থাকেন। কেবল এটা আমাদের নিকট পৌছার পদ্ধতি (রাস্তা)-এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটাতে বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে মিথ্যা, ভুল ও বিশ্বৃতির আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই যদি এ সন্দেহের নিরসন হয়ে যায়, তাহলে সন্দেহাতীত সত্য (অকাট্য) হিসেবে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে وَصُف এটার মূল ও وَصُف (অবস্থা) উভয় দিক দিয়েই সন্দেহপূর্ণ। কেননা, এটাতে রায়ের দখল রয়েছে। কারণ, যে কোনো وَصُف ইল্লত (عِلَّتُ) হওয়ার অবকাশ রাখে। সুতরাং عَلَبْهِ -এর মধ্যে মুজতাহিদ কর্তৃক গৃহীত وَصُف -এর কারণেই যে وَصُف হয়েছে – তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা, এতে প্রভাবকারী وَصُف মুজতাহিদ কর্তৃক গৃহীত مَنْ ব্যতীত অন্য কোনো ৩৫ তুলু ও তো হতে পারে। কাজেই কোনো অবস্থায়ই কেয়াস হাদীসের মোকাবিলা করতে পারে না।

وَفَعَة الْحَوْمَ وَفَقَة একাশ থাকে যে শরয়ী উসূল অনুসারে কুরআন বুঝাকে وَفَقْهُ বলে। আর সৃষ্টির উপকারার্থে مُوتَة وَفَقَة বলে। আর সৃষ্টির উপকারার্থে কিতাব ও সুনাহ হতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও চিন্তা-ভাবনা করে শরয়ী হুকুম বের করাকে إُجْتِهَادُ وَفَقَةً

يَاسَ عُملَ بِه وَإِنْ خَالَفَهُ لَـمُ يُتُرَكُ إِلاَّ بِالنَّصُرُورَةِ وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ عُمِيلَ بِالْحَدِيْثِ لَانْسَدُّ بِابُ التَّرَأَى مِنْ كُلَّ وَجْهِ فَيَكُوْنُ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاعْتَبُرُوا يَاَ ٱُولِي الْابَصَادِ وَالتَّرَاوِىْ فُيِرِضَ اَنَّهُ غَيْدُ فَقِيْدٍ وَالنَّفَلُ بِالْمَعْنَى كَانَ مُسْتَفِيْضًا مْ فَـلَعَـلَ التَّراوِيْ نَـقَـلَ الْحَدِيْثَ مْنَى عَلَىٰ حَسْبِ فَهْمِهِ وَأَخْطَأَ وَلَمْ يُـدُرِكُ مُسَرَادَ رَسُولِ السُّبِعِ ﷺ فَلِهُ نَدا كَانَ مُحَالِفًا لِلْقِياسِ مِنْ كُلِّل وَجْدٍ فَلِهٰذِهِ الضَّرُوْرَة يُعْرَكُ الْحَدِيثُ وَيعْمَلُ بِالْقياسِ سَس إِزْدراء أبشى هُسَريْسَرة (رض) وَاسْتِخْفَافًا بِهِ مَعَاذَ اللَّهِ مِنْهُ بِلْ بَيَانًا لِنُكْتَةٍ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ فَتَنَبَّهُ -

সরল অনুবাদ : আর যদি রাবী ফ্কীহ হিসেবে বিখ্যাত না হয়ে তথু ন্যায়পরায়ণ ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও সংরক্ষণকারী হিসেবে খ্যাত হন্ যেমন– হযরত আনাস (রা.) ও হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.), তাহলে যদি সে রাবীর হাদীস কিয়াসের অনুকূল হয়, তবে তার উপর আমল করা হবে। আর যদি কিয়াসের বিপরীত হয়, তাহলেও একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তার উপর আমল পরিত্যাগ করা যাবে না। কেননা, একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তেও যদি হাদীসের উপর আমল করা হয়, তাহলে কিয়াসের দার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর তা আল্লাহ তা আলার নির্দেশ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْاَبْصَار (হে সুক্ষদশীগণ! একটির অবস্থাকে অপরটির অবস্থার উপর অনুমান করে নাও।)-এর বিরুদ্ধাচরণ হবে। আর যখন রাবীকে গায়রে ফকীহ বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং ভাবার্থযোগে হাদীস বর্ণনা করা তাঁদের মধ্যে একটি সাধারণ ও প্রসিদ্ধ প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল, তখন সম্ভবত রাবী তাঁর অনুধাবন ক্ষমতা অনুযায়ী হাদীসটিকে ভাবার্থযোগে বর্ণনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি ভুল করে বসেছেন, আর নবী করীম 🚃 -এর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। যদ্দরুন তাঁর বর্ণিত হাদীস সকল দিক দিয়ে কিয়াসের বিপরীত হয়ে গেছে। সূতরাং এ একান্ত প্রয়োজনের খাতিরে এরূপ হাদীস পরিত্যাজ্য হবে এবং কিয়াসের উপর আমল করা হবে। আর এমনটি করার অর্থ, নাউযুবিল্লাহ! হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) ও তাঁর মতো অন্যান্য সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়; বরং এ ক্ষেত্রে একটি সুন্মতত্ত্ব বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অতএব, বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করবে।

وَلَنْ عَرِفُ عَلِمُ الْفَدُالَة عِلَمُ الْفَدُالَة عَلَمُ الْفَدُالَة عَلَمُ هَا الْفَدُونَ اللهُ الْفَدُونَ اللهُ ال

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَانْ عُرِنَ بِالْمَدَالَةِ وَالضَّبَطِ الْخَوْمَةِ وَالْمُعَبِطِ الْخَوْمَةِ وَالْمُعَبِطِ الْخَوْمَةِ وَالْمُعَبِطِ الْخَوْمُ وَالْمُعَبِينِ وَالْمُعْبِطِ الْخَوْمُ وَالْمُعَبِينِ وَالْمُعْبِطِ الْخَوْمُ وَالْمُعْبِطِ الْخَوْمُ وَالْمُعْبِطِ الْخَوْمُ وَالْمُعْبِطِ الْخَوْمُ وَالْمُعْبِينِ الْمُعْلِي وَالْمُعْبِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعِينِي

গ্রন্থকার (র.) হযরত আনাস (রা.) ও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে আল্লামা ইবনুল হুমাম "তাহকীর" নামক কিতাবে লিখেছেন যে, হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) ফকীহ ছিলেন। কেননা, তিনি অন্যের ফতোয়া অনুযায়ী আমল করতেন না এবং স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর য়ৄগে তিনি ফতোয়া দিতেন। এমনকি হয়রত আব্বাস (রা.)-এর নয়য় বড় বড় ফকীহ সাহাবীগণের সাথে তিনি মোকাবিলা করতেন। বর্ণিত আছে যে, হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) যে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ইদ্দত الْاَجَلَيْنِ আর্থাৎ চার মাস দশ দিন ও সন্তান প্রসব এ দু'টি হতে যেটি দীর্ঘতর হয় তার হুকুম দিতেন। তখন হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.) এটা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সন্তান প্রসবের সময় পর্যন্ত তার ইদ্দত হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন।

আর একান্ত প্রয়োজন বলতে বুঝানো হয়েছে যদি তার উপর আমল করা না হয়, তাহলে কিয়াসের দ্বার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে বিষয়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কিয়াসের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এর অর্থ এটা নয় যে, সর্বত্রই সম্পূর্ণভাবে কিয়াসের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। যা অত্যন্ত স্পষ্ট। আর কিয়াসের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেলে আল্লাহর বাণী فَاعْتَبِكُوْا يَا الْرِي الْأَبْضَارِ (সূতরাং হে অন্তর্গৃষ্টিসম্পন্ন লোক সকল! তোমরা এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করো)-এর আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তা ছাড়া বর্ণনাকারীকে نَوْنَيْ না হওয়া মেনে নেওয়া হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে ভাবার্থ বর্ণনার রীতি চালু ছিল। অর্থাৎ তাঁরা প্রায় হাদীসের মূল ভাষাকে বাদ দিয়ে এটার ভাবার্থকে নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করতেন। কাজেই বর্ণনাকারী যা বুঝেছেন তাই বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং তিনি ফকীহ না হওয়ার কারণে রাসূলে কারীম ত্রু -এর মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেননি। মোটকথা, হাদীসের অর্থ বুঝানোর ব্যাপারে তিনি ভুল করেছেন। আর এ কারণেই তাঁর হাদীস সকল দিক হতে কিয়াসের বিরোধী হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে (নাউযুবিল্লাহ) সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন বা উপহাস করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এক্ষেত্রে হাদীস পরিত্যক্ত হওয়ার রহস্য উদ্ঘাটন করা মূল উদ্দেশ্য।

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি সন্দেহের জবাব প্রদান করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আলোচ্য বর্ণনায় হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা বুঝা যায়। এটার উত্তরে বলা হয় যে, এখানে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো হাদীস কিয়াসের বিরোধী হলে তখন এটার হুকুম কি? তা ছাড়া হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) ফকীহ ছিলেন না এটা ঠিক নয়; বরং তিনি সাহাবীদের যুগে ফতোয়া দিয়েছেন বলে বর্ণিত আছে।

كَحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ وَهِي فِي فِي النَّامَّا وَقَتَ حَبْسُ الْبَهَائِمِ عَنْ حَلْبِ اللَّبَنِ اَيَّامًّا وَقَتَ ارْاَدَةِ الْبَيْعِ لِيَحْلِبَ الْمُشْتَرِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَعْتَرُ بِكَفْرةِ لِبَنِهِ وَيَشْتَرِيْهِ بِثَمَن غَالٍ فَيَعْتَرُ بِكَفْرة لِبَنِه وَيَشْتَرِيْهِ بِثَمَن غَالٍ فَيعَدَّ ذٰلِكَ فَلَا يَحْلِبُ اللَّهَ يَعْدَ ذٰلِكَ فَلَا يَحْلِبُ اللَّ تُعَلِيبًا لَا تَعْلَيبًا وَحَدِيثُهُ هُو مَا رُوى اَبُو هُرَيْرة (رض) قَلْيبلًا وَحَدِيثُهُ هُو مَا رُوى اَبُو هُرَيْرة (رض) النَّالِيبَ وَعَدِيثُهُ هُو مَا يُولِي اَبُو هُرَيْرة (رض) النَّابِيقَ عَلَيْ قَالَ لَا تَعِيرُوا الْإِبلَ وَالْغَنَمُ النَّ النَّيْعِ لَيبُهَا إِنْ رَضِيبَهَا اللَّينَ الْمُشْتَرِي بِغَدَاهُ إِنْ الْبَعْدَ أَنْ يَتَعْلِبُهَا وَصَاعًا مِنْ الْمُشْتَرِي بِهَذَا الْمُشْتَرِي بِهَذَا الْمُشْتَرِي بِهِذَا الْمُشْتَرِي بِهِذَا الْمُشْتَرِي بِهَذَا الْمُشْتَرِي بِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي بِهِ الْمُشْتَرِي بِهِ اللَّهُ مَا وَلَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُشْتَرِي بِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُشْتَرِي بِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُشْتَرِي اللَّهُ وَلَا الْمُشْتَرِي اللَّهُ عَلَيْلًا وَحَسَنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ فَا الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّذِي الْكُلُ فِي يَوْمِ الْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّذِي الْكُلُ فِي يَوْمِ الْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ ا

সরল অনুবাদ : যেমন । কিননা, প্রয়োজনের হতে বিরত থাকা সংক্রান্ত হাদীস। (কেননা, প্রয়োজনের কারণে উক্ত হাদীসের উপর আমল করা পরিত্যান্তা হয়েছে।) এখানে ট্রিকি শন্দটি নির্কি -এর ওয়নে ক্রিক্র করার উদ্দেশ্যে কয়েক দিন পর্যন্ত দুগ্ধ দোহন হতে বিরত থাকা। যাতে এরপর যখন ক্রেতা দুগ্ধ দোহন করবে, তখন যেন তার দুগ্ধের আধিক্য দেখে প্রতারিত হয় এবং তাকে চড়া মূল্যে ক্রয় করে। অতঃপর তার ভুল প্রকাশ পায় এবং সে অল্প দুগ্ধই দোহন করে। ক্রিক্র এ হাদীসটি হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ক্রেতে বর্ণনা করেছেন–

اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصِيُّوا الْإِيلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ الْبَعَاعَهَا بَعْدُ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّنْظَرَيْنِ بَغَدَ اَنْ يَتَحْلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَإِنْ سُخَطَهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمَرِ -

হাদীসটির মমার্থ এই যে, যদি ক্রেতা এরূপ প্রতারণার শিকার হয়ে যায়, তাহলে সে যদি তদ্বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে তবে তো ভালো কথা। আর যদি সে অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে জন্তুটিকে ক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেবে তৎসঙ্গে এক সা' খেজুরও প্রদান করবে। এ এক সা' খেজুর সে দুগ্ধের বিনিময় বিশেষ যা ক্রেতা জন্তুটি ক্রয় করার পর প্রথম দিন দোহন করেছিল। (হানাফীগণ বলেন যে, উক্ত হাদীসটি আমলের অযোগ্য।)

سالان والمسلم المسلم المسلم

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

-এর আবোচনা : উক্ত ইবারতে مَورِيْتُ مُصَرَّاءُ الْخَ -এর বর্ণনাকারী عَدَالَتُ -এর সাথে প্রসিদ্ধ হওয়ার পর যদি তিনি মুজতাহিদ ও ফ্কীহ না হন, তাহলে তাঁর হাদীস সর্বদিক দিয়ে কিয়াস বিরোধী হলে কিয়াসের উপর আমল করা হবে। তার উদাহরণ দিতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) مُصَرَّاءُ -এর হাদীসকে পেশ করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবৃ হরয়রা (রা.) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ এই যে, কোনো ব্যক্তি এমন উট বকরি অথবা গাভী ইত্যাদি ক্রয় করল যার দুধ দোহন হতে বিক্রেতা কিছু দিন যাবং বিরত ছিল। অতঃপর ক্রেতা (দ্বিতীয়বার) দুধ দোহন করে বুঝতে পারল যে, সে প্রতারিত হয়েছে। তখন তার জন্য এ এখ্তিয়ার থাকবে যে, ইছ্মা করলে সে জন্তুটি রেখে দিতে পারে, আর ইছ্মা করলে ফেরতও দিতে পারে। তবে ফেরত দেওয়ার অবস্থায় প্রথমবার সে যে দুধ দোহন করেছিল তার বিনিময়ে বিক্রেতাকে এক সা' খেজুর দিতে হবে।

নববী (রা.) বলেছেন لَيْسِلُ وَالْغَنَمُ الْخَالَمُ অফর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে عَصِّرُوا الْإِسِلُ وَالْغَنَمُ الْخَ নববী (রা.) বলেছেন مَنْكُرُ خَاضِرٌ বাকাটির আজর পেশযুক্ত এবং مع تعرف تعرف নসববিশিষ্ট এটার আভিধানিক অর্থ হলো বিক্রির উদ্দেশ্যে চতুষ্পদ জন্তুর দুধ দোহন করা হতে কয়েক দিন যাবৎ বিরত থাকা। এতে জন্তুর স্তন মোটা দেখায় যা দেখিয়ে ক্রেত' জন্তুটি ক্রয় করতে আগ্রহী হবে। অথচ এটাতে ক্রেতা একবার দোহন করার পর জন্তুর দুধ একেবারে কমে যাবে, যাতে ক্রেতা ধোঁকা খাবে : এটাতে ধোঁকা আছে বলু রাসুলে কারীম ক্রিছে উক্ত কাজ হতে মুসলমানগণকে বিরত থাকার পরামণ্ দিয়েছেন। فَإِنَّ هٰذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِلْقَهُاسُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّ ضِمَانَ الْعُدُوانَاتِ وَالْبِيَاعَاتِ كُلُهَا مُقَدَّرُ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيّ وَبِالْقِيْمَةِ فَيْ فَي الْمِثْلِيّ وَبِالْقِيْمَةِ وَلَوْ فِي الْمِثْلِيّ وَبِالْقِيْمَةِ وَلَوْ يَنْبَغِيْ اَنْ يَلْقَاسَ بِقِلَّةِ اللَّبَنِ الْمَشُرُوبِ بَنْبَغِيْ اَنْ يَلْقَاسَ بِقِلَّةِ اللَّبَنِ وَكُورُ بِاللَّابَنِ اَوْ بِالْقِيْمِةِ وَلَوْ يَنْبَغِيْ اَنْ يَلْقَاسَ بِقِلَّةِ اللَّبَنِ وَكُورُ بِاللَّهَ مِنَ التَّمَرِ الْمَبْتَةَ وَكُورُ وَكُورُ مِنَ التَّمَرِ الْمَبْتِ وَاللَّهُ وَالشَّافِعِيُ وَكُورُ اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّبَنِ وَابُورُ وَنَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُؤْلِلَ الْقَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلِي اللَّهُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلِ اللْمُؤْلِلِ اللْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الللَّهُ الْمُؤْلِلِي الللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللْمُؤْلِلِ الللِي الْمُؤْلِلِ اللْمُؤْلِلِ الللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ الللْمُؤْلِلَ اللْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلْمُؤْلِلَ اللْمُؤْلِلَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ

সরল অনুবাদ : এ হাদীসটি সকল দিক দিয়েই কিয়াসের বিপরীত। কারণ, যাবতীয় অত্যাচার ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ مِثْلِي বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে مِثْلِي দারা এবং মূল্য বিশিষ্ট বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে মূল্য দ্বারাই নির্ধারিত। সুতরাং এটাই সমীচীন যে, পানকৃত দুগ্ধের ক্ষতিপূরণ দুগ্ধ অথবা তার মূল্য দারাই আদায় করা হবে। আর যদি খেজুর দ্বারাই বিনিময় আদায় করতে হয়, তাহলে কিয়াস এটাই কামনা করে যে, দুগ্ধের স্বল্পতা ও আধিক্যের বিবেচনায় খেজুরের পরিমাণেও কমবেশি হওয়া উচিত। কিয়াস কখনো এটা কামনা করে না যে, দুগ্ধের পরিমাণ কমবেশি যাই হোক না কেন সর্বক্ষেত্রে এক সা' খেজুরই আদায় করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালিক (র.) হাদীসটিকে প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করেছেন। আর ইবনে আবি লায়লা ও আর ইউসুফ (র.)-এর অভিমত এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় দুগ্ধের মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর অভিমত এই যে, ক্রেতার জন্য উক্ত জন্তুটিকে ফিরিয়ে দেওয়া জায়েজ নয়; বরং সে বিক্রেতার নিকট এর ক্ষতিপূরণ দাবি করবে এবং জন্তুটিকে নিজের কাছে রেখে দেবে। কোনো কোনো ব্যাখ্যার এরপই বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচনা করা হয়েছে। উদ্ধৃত হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত ক্রিসাকিত হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে কিয়াসের বিরোধী হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্ধৃত হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত ক্রিসাকিত হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে কিয়াসের বিরোধী। কেননা, কিয়াস অনুসারী মিছলী বস্তু (যে বস্তুর সাদৃশ্য বস্তু বিদ্যমান তা)-এর ক্ষতিপূরণ وغال সাদৃশ্য বস্তুর দ্বারা হয়ে থাকে এবং মূল্য বিশিষ্ট বস্তু (অর্থাৎ যে বস্তুর সাদৃশ্য বস্তু বিদ্যমান নেই তা)-এর ক্ষতিপূরণ মূল্যের দ্বারা হয়ে থাকে। কাজেই দুধের ক্ষতিপূরণ দুধের দ্বারা অথবা মূল্যের দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর খেজুরের দ্বারা এটার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে দুধের কমবেশির সাথে সঙ্গতি রেখে দুধের পরিমাণ নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। অথচ প্রত্যেক অবস্থায়ই এক সা' নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি কোনো মতেই কিয়াস সম্মত নয়।

ত্র আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে নিক্রিটি (১০) নিক্রিটির ইমামগণের অতিনাকের বিশদ বিবরণ ও আহনাফের মতের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ক্রিটির বাদারে বাদারে আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। সুতরাং ইমাম শাফেরী (র.) ও মালিক (র.) উক্ত হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন। কাজেই তাঁদের মতে ক্রেতা ইচ্ছা করলে জন্তুটি রেখে দিতে পারবে, আর ইচ্ছা করলে তা ফিরিয়ে দিবে এবং এটার সাথে এক সা' খেজুর দিবে।

মোল্লা জিয়ন (র.) ইবনে আবী লাইলা ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে দুধের মূল্য ফেরত দিবে। তবে ইমাম নববী (র.) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ইবনে আবী লাইলা ও আবৃ ইউসুফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে উক্ত মাসআলায় একমত পোষণ করেন। মেশকাতের শরাহ লুম'আতেও ইমাম শাফেয়ীর সাথে ইমাম আবৃ ইউসুফের ঐকমত্যের কথা বলা হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা জন্তুটি ফেরত দিতে পারবে না; বরং এটাকে গ্রহণ করবে এবং বিক্রেতার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। উল্লেখ্য যে, হযরত হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.)-কে ফকীহ মেনে নিলেও অকাট্য ﴿ কুরআনিক ভাষ্য)-এর পরিপস্থি হওয়ার কারণে তাঁর এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন আল্লাহর বাণী ﴿ مَرُا اللهُ مَرَا اللهُ اللهُ

أُثُمَّ هٰذِهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمَعْرُوْفِ بِالْفَيْقِهِ وَالْعَدَالَةِ مَذْهَبُ عِبْسَى بْنِ أَبَانِ وَتُلْكِعِكُ اَكُثْرُ الْمُتَاخِيرِيْنَ وَامَاً عِنْنَدَ الْكُرْخِيِّ وَمَنْ السِّي تَابَعَهُ مِنْ اصْحَابِنَا فَلَبْسَ فِقْهُ الرَّاوِيْ شَرْطًا لِتَقَدُّم الْحَدِيثِ عَلَى الْقِيَاسِ بَلْ خَبَرُ كُلَّ رَاوٍ عَدْلٍ مُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ إِذْ كُمْ يَكُنُ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ الْمَشُهُورَةِ وَلِهَذَا قَبِلَ عُمَرَ (رض) حَدِيثُ حَمْلِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْجَنِيْنِ وَأَوْجَبَ الْغُرَّة ` فِيْه مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ لِأَنَّ الْجَنِيْنَ إِنْ كَانَ حَبًّا وَجَبَتِْ الدِّيَّةُ كَامِلَةً وَإِنْ كَانَتْ مَيْتًا فَلاَ شَيْ فِيهِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْوُضُوءِ عَلَىٰ مَنْ قَهْقَهُ فِي الصَّلَوة فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِبَاسِ لَكِنْ رَوَاهُ عِدَةً مِنَ الصَّحَابَة الْكُبَرَاءِ كَجَابِرِ (رض) وَانَبِس (رض) وَغَيْرهِ مَا وَلِذَا كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ -

সরল অনুবাদ: ফকীহ হিসেবে খ্যাত ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে খ্যাত এ দুই প্রকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, এটা ঈসা ইবনে আবান (র.)-এরই মাযহাব। অধিকাংশ ওলামায়ে মৃতাআখখিরীন তাঁর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) ও আমাদের হানাফীগণের মধ্য হতে তাঁর অনুসারী ইমামগণের মতে কিয়াসের উপর হাদীসের অগ্রগণ্য হওয়ার জন্য রাবীর ফকীহ হওয়া শর্ত নয়: বরং তাদের মতে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ রাবীর হাদীসই কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য, যদি তা কিতাবুল্লাহ ও মাশ্হর সুনুতের বিপরীত না হয়। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বক্তব্যই হচ্ছে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, 💪 অর্থাৎ আল্লাহ جَا مَنَا عَين اللَّهِ وَعَين الرَّسُوْلِ فَعَلَى الرَّأَيْسُ وَالْعَيْن এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যে রেওয়ায়াতই আমাদের নিকট পৌঁছবে, তা আমাদের শির ও নয়নে থাকবে।] এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) بخنین বা গর্ভস্থিত সন্তান বিষয়ক মাসআলায় হামল ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত হাদীসটি কবুল করে নিয়েছিলেন এবং তাতে 🖫 वर्थाৎ পাঁচশত দিরহাম ওয়াজিব করেছিলেন। অথচ তা কিয়াসের বিপরীত। কেননা, خنین যদি জীবিত হয়, তাহলে পূর্ণ ক্ষতিপূরণই ওয়াজিব হওয়া উচিত। আর যদি মৃত হয়, তাহলে তাতে اَلُونَهُو مُ عَلَىٰ مَنْ काता किছूरे अग्नाजित रखग़ा उठि नग्न। आत مَنْ مَلْ عَلَىٰ مَنْ - এ रामी अिं यिन उ कि ज्ञात्मत अम्भूर्ग विभत्नी उ و تَهْتَهُ في الصَّالُوة - এ रामी अिं विभत्नी उ কিন্তু যেহেতু কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী যেমন- হযরত জাবের (রা.), হ্যরত আনাস (রা.) ও অন্যান্যগণ তা বর্ণনা করেছেন, সে জন্য তা কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য হবে।

माक्कि अनुवाम : أَنَّ فَيْرُ وَ بِالْفَقْهِ ग्राय بَنِيْ الْمَعْرُونِ بِالْفِقْهِ ग्राय بَنِيْ الْمَعْرُونِ بِالْفِقْهِ ग्राय ग्रायल हें के فَيْرُ اللَّهُ مَلْمُ عَبْسَمِي بْنِ الْمَا آلَ مَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُونِيِّ مَلْ الْمُعْدَالِةِ ग्रायल विद्या हिए क्या प्रवाण शिवा हिए के विदेश हैं के निर्धाण हैं के निर्धाण हैं के निर्धाण हैं के विदेश हैं के निर्धाण हैं के विदेश हैं के निर्धाण हैं के विदेश हैं के निर्ध के विदेश हैं के निर्धाण हैं के विदेश हैं के विर हैं के विदेश हैं के विर हैं के विदेश हैं के विर हैं के विदेश हैं के

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### |৩৫ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ।|

তা ভাড়া উক্ত হাদীসটি خَبَرٌ وَاحِدُ এটা একটি মাশহুর হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত হবে। উক্ত মাশহুর হাদীসখানা শরহে সুন্নাহ অহ্তি হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম ত্রি এরশাদ করেছেন– الْخُرَاجُ بِالشِّمَانِ (অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বের কারণে বস্তু হতে নির্গত বস্তু তথা মুনাফার মালিকানা সাব্যস্ত হবে।) সুতরাং যেহেতু বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার জিম্মায়ও মালিকানাধীন হয়ে গেছে সেহেতু এটার মুনাফার মালিকও সেই হবে। কাজেই উক্ত মুনাফা ভোগের কারণে তাঁর ক্ষতিপূরণ দানের প্রশুই উঠে না।

এতদ্বাতীত আমাদের (আইনাফের) মতে کَشُرِيَّة কোনো দোষ নয়। আর শর্ত করা ব্যতীত কেবল এটার কারণে ক্রেতা জন্তুটি ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কারণ, بَرْمَ তেটিমুক্ত হওয়াকে কামনা করে। আর দুধ কম হওয়ার কারণে ক্রেটিমুক্ত হওয়ার গুণটি লোপ পায় না। কেননা, দুধ ফল বিশেষ। এটার অনুপর্স্থিতিতে ক্রেটিযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এটা কম হওয়ার দ্বারা কোনোক্রমেই জন্তুটি ক্রেটিযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কতিপয় ব্যাখ্যাদাতা যেমন মোল্লা আলী কারী (র.) শরহে মুখতাসাক্রল মানার নামক গ্রন্থে এবং ইবনুল মালিক (র.) "শরহে মানার" নামক কিতাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[७७ नः পृष्ठीत व्यात्नाघना ।]

ত্র আলোকনা : এ ইবারতের মাধ্যমে খবরে ওয়াহিদকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ফকীহ হওয়া শর্ত কি? সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। خَبَرْ وَاحِدْ কিয়াসের উপর অগ্রণণ্য হওয়ার জন্য তার বর্ণনাকারী ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়া ঈসা ইবনে আবান ও কতিপয় হানাফীর মাযহাব। মূলত এটাতে হানাফীগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি! এমনকি এটা কতিপয় মুতায়াখ্খেরীনের মনগড়া অভিমত। خَبَرْ وَاحِدُ -কে بَنَرْ وَاحِدُ -এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তার বর্ণনাকারী ফকীহ হতে হবে– এমন অভিমত পূর্ববর্তী (হানাফী) আলিমগণ হতে বর্ণিত হয়নি। আর তা হতেও পারে না। কেননা, স্বয়ং ইমাম আবু হানীফার (র.)-এর উক্তি ক্রেট্রে তা শিরধার্য ও চক্ষুমণি তুল্য। অর্থাৎ নির্দ্ধিধায় তা বরণ (ও গ্রহণ) করে নিতে হবে। বস্তুত خَبَرْ وَاحِدُ কিত তা আমাদের নিকট পৌছেছে তা শিরধার্য ও চক্ষুমণি তুল্য। অর্থাৎ নির্দ্ধিধায় তা বরণ (ও গ্রহণ) করে নিতে হবে। বস্তুত خَبَرْ وَاحِدُ কি অভিমত। কেননা, দেওয়ার জন্য বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ হওয়াই যথেষ্ট করীই ও মুজতাহিদ হওয়া জরুরি নয়। এটা আহনাফের সঠিক অভিমত। কেননা, তাবার বর্তনা তাবার তাবার করিত পৌছার দিক দিয়ে যদিও কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তথাপি মূলত এটা ইয়াকীনী (সন্দেহাতীত)। আর বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও স্বৃতিশক্তিবান হওয়ার পর তার কর্ত্কক হাদীস বিকৃত হওয়ার নিহক কল্পনা মাত্র। কাজেই তিনি যেরপ ওনেছেন হবহু তদুপ বর্ণনা করাই স্পষ্ট। আর যদিও বা শন্দের পরিবর্তন করেছেন তথাপি (অবশ্যই) অর্থের বিকৃতি করেননি। কেনুনা, সাহাবীগণ ক্রিট্র তথা উমতের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ ও সং।

سه صحال الن مَالِكِ الن عَمْرُ (رضا) حَدِّيثُ حَمَّلِ بَنِ مَالِكِ الن الن مَالِكِ الن عَمْرُ وَاحِد ا উপর প্রাধান্য দেওয়ার দলিল বর্ণণা করা হয়েছে। خَبْرُ وَاحِد ا उप्योक्ष करीन আহনাফের এই অভিমতের সমর্থনে ব্যাখ্যাকার (র.) আলোচ্য ঘটনাটির অবতারণা করেছেন।

ঘটনাটি এই যে, হযরত ওঁমর (রা.) মহিলার গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করার হুকুমের ব্যাপারে নবী করীম — এর ফয়সালা সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং তাঁদের নিকট পরামর্শ চেয়েছিলেন। এমতাবস্থায় হামল ইবনে মালিক (র.) দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি দু'জন মহিলার নিকটে ছিলাম। এমন সময় তাঁদের একজন অপরজনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করল এবং উক্ত মহিলাও তার গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করল। তখন নবী করীম — গর্ভস্থ সন্তানের উপর পাঁচশত দিরহাম জরিমানা করলেন এবং মহিলাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'আল্লাহু আকবার যদি আমি এটা না শুনতাম তা হলে অবশ্যই (কিয়াস অনুসারে) অন্য ফয়সালা দিতাম।'

যা হোক, হযরত ওমর (রা.) কিয়াসের উপর উক্ত হাদীসকে প্রাধান্য দিলেন। অথচ তিনি ফকীহ সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন এবং এ স্থলে কিয়াসের দাবি ছিল, যদি ভ্রূণ (গর্ভস্থ সন্তান) জীবিত হয় তাহলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর মৃত হলে কিছুই ওয়াজিব হবেনা।

উল্লেখ্য যে, جَنْبِيْنِ গর্ভস্থিত সন্তান (তথা জ্রন)-কে বলে। (আবৃ ওবায়েদ অনুরূপ বলেছেন।) আর جَنْبِيْنِ গর্ভস্থিত সন্তান (তথা জ্রন)-কে বলে। প্রকৃতপক্ষে ঘোড়ার চেহারার শুত্রতাকে বলে। দাস-দাসীকেও غُرَةُ বলা হয়। ফোকাহাদের মতে পুরুষের দিয়তের (বিশ ভাগের এক) অংশের সমম্ল্যকে غُرَةُ বলে। তবে জ্রন নারী হলে মহিলার দিয়তের (দশ ভাগের এক) অংশের সমম্ল্য হবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যবান ৫০০ দিরহাম। এ জন্যই غُرَةً -এর দ্বারা পাঁচশত দিরহামকে বুঝানো হয়ে থাকে। (মোল্লা আলী কারী ও শামনী অনুরূপ বলেছেন।)

এর আবোচনা : এ স্থলে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, 'যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে অউহাসি দিয়েছে তার উপর অজু ওয়াজিব হওয়া' সম্পর্কিত হাদীসটি সম্পূর্ণভাবে কিয়াসের বিরোধী। স্তরাং মানারের ভাষ্য (ও ঈসা ইবনে আবান-এর মাযহাব) অনুযায়ী হাদীসটি পরিত্যাগ করে قِيَاسٌ -এর উপর আমল করা উচিত। কেননা, এটার বর্ণনাকারী মা'বাদ খুযায়ী ফকীহ নন।

এর জবাবে বলা হয়েছে যে, হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে কিয়াসের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবী এটা নকল (বর্ণনা) করার কারণে وَيَاسُ -এর উপর এটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং (আহনাফ) নামাজে অউহাসির কারণে অজু ওয়াজিব হওয়ার হকুম দিয়েছেন। "শরহে মুনিয়া" গ্রন্থার (র.) উক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারী হিসেবে নিয়োক্ত সাহাবীগণ (রা.)-এর নামোল্লেখ করেছেন। হয়রত আবৃ মুসা আশআরী, আবৃ হরায়রা, আনাস ইবনে ওমর, জাবের ও ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.)। এদের মধ্যে ইবনে আদী কর্তৃক 'আল-কামেল' নামক গ্রন্থে হ্যরত আবৃ মুলা হুবনে ওমর (রা.) -এর বর্ণনাটি সর্বাধিক স্পষ্ট। তিনি বলেন, নবী করীম করেছেন এরশাদ করেছেন وَالْكُنُونُ وَلَمُ الشَّلُونَ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَةِ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى السَّلَةُ وَلَمُ عَلَى الْمُنْ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَةُ وَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ

উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.) بَصَاسٌ অনুযায়ী আমল করেছেন এবং উপরোক্ত হাদীসখানা পরিত্যাগ করেছেন। সূতরাং তাঁরা বলেছেন যে, নামাজের মধ্যে অউহাসির দ্বারা অজু বিনষ্ট হবে না।

وَانْ كَانَ مَجْهُولًا أَى فِي رَوَايَدِ الْحَدِيدِ وَالْعَدَالَةِ لاَ فِي النَّسَبِ بِأَنْ لَمْ يَعْرَفُ لِيْثِ أَوْحَدِيْثَيْنِ كَوَابِصَةً بُنِ مَا فَحَالُهُ لَا يَخْلُوْ عَنْ خَمْسَةِ اَقْسَامٍ فَإِنْ سَكَتُوا عَن التَّطْعُن صَارَ كَالْمَعْرُوْفِ فِي كُلَّ مِنَ الْأَقَسَامِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ رَوَايَةَ السَّلَفِ شَاهِدَةٌ بصحَّتِهِ وَالسُّكُوتَ عَن الطَّعْن مَنْبِزلَةِ قَبُولِهِمْ فَلِلذَا يُنْقبَلُ وَامَثًا المُحُتَلَفُ فِيدِ فَأَوْرَدُوا فِي مِثَالِهِ مَا رُويَ أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ (رض) سُئِلَ عَسَّنْ تَنزَوَّجُ إِمْرَأَةً وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا فَاجْتَهَدَ شَهْرًا وَقَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا وَلَكِنْ إِجْتَهَا بَرْأَئِيْ فَيانْ اَصَبْتَ فَيِمِنَ اللَّهِ وَإِنْ اَخْطَأْتُ بِنَى وَمِنَ الشَّبْطَانِ اَدُى لَهَا مَهْرَ مِثْلِ ا لَا وَكَسَ وَلاَ شَطَطَ فَقَامَ مَعَقُلُ بُّنُ سِنَانِ وَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ى فِى بُرُدَعْ بِنْتِ وَاشِقِ مِثْلَ قَضَائِكَ فَسَتَّر إِبْنُ مَسْمَعُودٍ (رض) سُرُورًا لَمْ يَرَ مِثْكَةً تَكُلُ لِمُوافَقَةِ قَضَائِهِ قَضَاءً رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ -

সরল অনুবাদ : আর যদি রাবী অজ্ঞাত হন অর্থাৎ রেওয়ায়াত ও ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে অজ্ঞাত হন, নসব বা বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রে নয় এভাবে যে, তিনি মাত্র একটি অথবা দ'টি হাদীস বর্ণনা ব্যতীত খ্যাত নন। যেমন- ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ (রা.), তাহলে এরপ রাবীর অবস্থা পাঁচ প্রকার হতে খালি নয়। যদি সালাফে সালেহীন তা হতে সর্বসম্বতিক্রমে রেওয়ায়াত করে থাকেন অথবা তা হতে রেওয়ায়াত করার ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ করে থাকেন অথবা সবাই তাঁর বিরূপ সমালোচনা হতে নিশ্বপ থাকেন, তাহলে উপরিউক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকারের ক্ষেত্রে উক্ত অজ্ঞাত ও অখ্যাত রাবী জ্ঞাত ও বিখ্যাত রাবীর ন্যায় হবেন। কেননা, তা হতে সালাফে সালেহীনের রেওয়ায়াত তাঁর রেওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে। আর সালাফে সালেহীন কর্ত্ক তাঁর বিরূপ সমালোচনা হতে নিশ্বপ থাকা তাঁকে কবুল করে নেওয়ারই সমতুল্য। সূতরাং তাঁর রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে প্রকারটি বিরোধপূর্ণ, তার উদাহরণে ফকীহগণ এ রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে সে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যে একজন মহিলাকে বিবাহ করেছিল কিন্ত সে তার মোহর নির্ধারণ করেনি আর তাকে জীবিত রেখেই মারা গেছে। তিনি উক্ত মাসআলা সম্পর্কে দীর্ঘ এক মাস চিন্তা-ভাবনার পর বললেন, আমি এ ব্যাপারে নবী করীম 🚐 হতে কিছই শ্রবণ করিনি। অবশ্য আমি নিজের পক্ষ হতে পরিপর্ণ চেষ্টা সাধনার পর একটি ফয়সালা পেশ করছি। যদি আমি সঠিক ফয়সালা প্রদান করে থাকি. তাহলে তাকে আল্লাহ তা আলার অন্থাহ বলে মনে করবে। আর যদি আমা হতে ভুল সংঘটিত হয়, তাহলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে বলে জ্ঞান করবে। এ ব্যাপারে আমার মত এই যে. এ মহিলাটি মাহরে মিছিলের হকদার হবে। তা হতে কমও হবে না আবার বেশিও হবে না। এ রায় শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে হযরত মা'কাল ইবনে সিনান (রা.) আনন্দের আতিশয্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী করীম 🚐 বুরদা' বিনতে ওয়াশিকের ব্যাপারে ঠিক আপনার ফয়সালার ন্যায়ই ফয়সালা প্রদান করেছিলেন। এতে হযরত আব্দল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এত বেশি আনন্দিত হলেন যে. এর পূর্বে তাঁকে কখনো অদ্রূপ আনন্দিত হতে দেখা যায়নি। কারণ, তাঁর ফয়সালা নবী করীম 🚐 -এর ফয়সালার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল।

وَالْعَدَالَةِ रामिल क्ष्यूवान : الْحَدِيْثِ वर्णनाय فِيْ رَوَايَةِ वर्णनाय فَيْ رَوَايَةِ वर्णनाय فَيْ رَوَايَةِ वर्णनाय فَيْ رَوَايَةِ वर्णनाय فَيْ فَعَدَيْثِ النَّسَبِ वर्णनाय فَيْ رَوَايَة वर्णनाय فَيْ فَيْ فَالْمَا وَالْعَدَيْثِ النَّسَبِ व्याय क्षांत्र क्षांत्र त्या क्षांत्र व्या क्षांत्र क्षांत्य क्षांत्र क्या क्षांत्र क्षांत्य क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्य क्षांत्र क्षांत्य

हिर्प्ताल हिर्मित या वर्षिण श्राह الم المنظر (رض) المنظر ورضا المنظر و المعلم المنظر و المعلم المنظر و المعلم المنظر و المعلم والم المنظر المنظر المنظر و المعلم والمنظر و المعلم و المنظر و المنظر و المنظر و المعلم و المنظر و ا

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে বর্ণনাকারী অজ্ঞাত হওয়ার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যদি বর্ণনাকারী হাদীসের বর্ণনা ও غَدَائَتُ -এর ব্যাপারে অজ্ঞাত হয় – নসবের ব্যাপারে নয়। কেননা, জমহুর উসূলবিদগণের মতে নসবের ব্যাপারে অজ্ঞাত হওয়া হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অন্তরায় (বাধা) নয়। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে সাধারণ বর্ণনাকারীগণের কথা বলেছেন। চাই তিনি সাহাবী হন বা অন্য কেউ। যা বাক্যটির প্রকাশ ভঙ্গির দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তবে আশুর্যের বিষয় যে, সাহাবীগণ عَدَائَتُ -এর ব্যাপারে অখ্যাত হওয়ার ধারণা তিনি কিভাবে করতে পারলেন। কেননা, সাহাবীগণ সকলেই উন্মতের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। তাঁরা ভর্ৎসনার ক্ষেত্র নন। হাঁা, কোনো কোনো সাহাবীর কোনো কোনো বর্ণনার ব্যাপারে অনুরূপ ধারণা করা যেতে পারে। আর এটা তাদের غَدَائَتُ -এর বিরোধী নয়। আর এটাও বলা যায় যে, যাঁদের সাহাবী হওয়া মাশহুর তাঁদের ব্যাপারেই কেবল দৃঢ়ভাবে ন্যায়পরায়ণতার দাবি করা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্যরা অপরাপর লোকদের ন্যায়। ন্যায়পরায়ণ হতেও পারেন এবং নাও হতে পারেন।

অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যাকার (র.) ওয়াবেসাহ ইবনে মা'বাদ (রা.)-এর কথা বলেছেন। হাশিয়াকার (র.) বলেছেন ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য সহীহ নয়; বরং ওয়াবেসাহ ইবনে মা'বাদ প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীগণের অন্যতম। তিনি নবী করীম হ্রু, ইবনে মাসউদ, উন্দে কায়েস বিনতে মুহসিন (রা.) প্রমুখগণ হতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'তাবারী'র প্রস্থকার (র.) বলেছেন ওয়াবেসাহ ইবনে মা'বাদ সাহাবী। যারা তাঁর সাহাবী হওয়াকে অস্বীকার করে তাঁদের কথায় কর্ণপাত করো না।

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে অখ্যাত বর্ণনাকারীর হাদীস যেসব অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর হাদীসকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন–

১. সালাফে সালেহীন সর্বসম্মতভাবে তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। ২. অথবা, তাঁর বর্ণনা সমালোচনা হতে বিরত থেকেছেন। কিংবা ৩. কেউ কেউ তার বর্ণনাকে কবুল করেছেন এবং কেউ কেউ কবুল করেননি। এ ত্রিবিদ অবস্থায় তার হাদীস গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হিসেবে হযরত মা'কাল ইবনে সিনানের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) গ্রহণ করেছেন; কিন্তু হযরত আলী (রা.) গ্রহণ করেননি।

ইমাম তিরমিথী (র.) হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কোনো মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার জন্য মোহর নির্ধারণ করেনি, আর তাঁর সাথে সহবাসও করেনি। এমন অবস্থায় পুরুষটি মৃত্যুবরণ করেছে। তখন (এক মাস যাবৎ গবেষণা করার পর) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, সে মাহরে মিছিল (অর্থাৎ তার বংশের তার সমকক্ষ মহিলাদের সমপরিমাণ মোহর) পাবে। এটার কমও পাবে না এবং বেশিও পাবে না। আর তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। তদুপরি সে মিরাসও পাবে। এমন সময় মা'কাল ইবনে সিনান দাঁড়িয়ে বললেন, নবী করীম আমাদের গোত্রের বুরদা' বিনতে ওয়াশেক নামী এক মহিলার ব্যাপারে আপনার অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছেন। এতে ইবনে মাসউদ (রা.) অত্যন্ত খুশি হলেন। অথচ হযরত আলী (রা.) তাঁর হাদীস গ্রহণ না করে কিয়াসের উপর আমল করেছেন। যার বর্ণনা শীঘ্রই আসছে।

ত্র আলোচনা: আলোচ্য ইবারতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) খুশি হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) মোহর অনির্ধারিত, স্বামীমৃত মহিলার মোহরের ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন যে, তার জন্য মাহরে মিছিল হবে। পরে যখন হয়রত ইবনে মাসউদ (রা.) জানতে পারলেন যে, তাঁর এ অভিমত নবী করীম — এর অভিমতের অনুরূপ হয়েছে। এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। কেননা, এতে প্রমাণিত হলো যে তাঁর মতামতটি সহীহ ও সঠিক আছে।

وَرَدَّهُ عَلِي الرَّفِ وَقَالَ مَا الْكُولِي فِي فِي الْمِدْرَافِ وَكَالَّمُ الْكُولِي الْمِدْرَافُ وَلاَ مَهْرَ لَهَا لِمُخَالَفَةِ رَأْيِهِ وَهُو الْمِدْرَافُ وَلاَ مَهْرَ لَهَا لِمُخَالَفَةِ رَأْيِهِ وَهُو الْمِدْرَافُ وَلاَ مَهْرَ لَهَا لِمُخَالَفَةِ رَأْيِهِ وَهُو الْمَدْتُ وَجِبُ بِمُقَابَلَتِهِ عِنَوضًا كَمَا لَوْ تَسْتَوْجِبُ بِمُقَابَلَتِهِ عِنوضًا كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا فَعُلِيَّ (رض) عَمِلَ هُهُنَا بِالرَّزْقِ وَالْقِبَاسِ فَعَلِي (رض) عَمِلَ هُهُنَا بِالرَّزْقِ وَالْقِبَاسِ وَقَدَّمَةُ عَلَىٰ خَبِرِ الْوَاحِدِ وَنَحْنُ عَمِلْنَا بِحَدِيثِ مَعْقَلِ بْنِ سِنَانِ لِأَنَّ الشِّقَاتَ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَعَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقٍ وَالْحَسَنِ لَمَنَا وَهُو الْمُسَنِ لَمَنَا وَهُو الْمُسَنِ لَمَنَا وَهُو الْمَوْتُ يُوكُدُ وَوْ عَنْهُ مَا رُكَالْمَعْمُونِ بِالْعَدَالَةِ وَهُو مَنْ مُؤْكِ بِالْعَدَالَةِ وَهُو مَنْ الْمُوتَ يُوكُدُ وَوْ الْمُسَنِّ لَكَا الْمُعْرَافِي الْمُوتَ يُوكُدُ وَهُو الْمُسَنِّ فَي الْمُؤْتَ يُوكُدُ وَهُو الْمُسَنِّ لَكَا الْمُؤْتُ يُوكُدُ الْمُسَمِّ وَالْمَوْتَ يُوكُدُ الْمُسَمِّى وَالْمُوتَ يُؤَكِّدُ الْمُسَمِّى وَالْمُوتَ يُوكُدُ الْمُسَمِّى الْمُؤْتُ لِكُمَا يُؤَكِّدُ الْمُسَمِّى وَالْمُوتَ يُوكُدُ الْمُسَمِّى وَالْمُوتَ يُوكُدُ الْمُسَمِّى وَالْمُوتَ يُوكُدُ الْمُسَمِّى الْمُؤْتُ لُكُومُ الْمُؤْتُ لُكُمَا يُؤَكِّدُ الْمُسَمِّى الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ وَالْمَوْتَ يُوكُدُو الْمُسَمِّى الْمُؤْتِ لِكُولُ كَمَا يُؤَكِّدُ الْمُسَمِّى الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْ

সরল অনুবাদ: কিন্তু হ্যরত আলী (রা.) তা প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, "আমরা এমন বৈদুঈনের কথায় কর্ণপাত করি না. যে তার নিজ পায়ের গোডালির উপর প্রসাব করে: বরং ঐ মেয়েলোকটির জন্য স্বামীর মিরাসই যথেষ্ট। সে কোনোরূপ মোহরই পাবে না।" কারণ, মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর হাদীস তাঁর যুক্তির বিরোধিতা করেছিল। আর তা এই যে, مُعْلَدُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى অর্থাৎ যখন স্ত্রীলোকটির নারীঅঙ্গ অব্যবহৃত অবস্থায় রয়ে গেছে তখন সে আর তার বিপরীতে কোনো বিনিময়ের দাবিদার হতে পারে না। যেমন- সে ক্ষেত্রে যেখানে কোনো মহিলাকে যখন তার স্বামী যৌন সম্ভোগের পর্বেই তালাক দিয়ে দেয় এবং সে তার জনা কোনো মোহর নির্ধারণ না করে। (সে ক্ষেত্রে যেমন মোহর ওয়াজিব হবে না. এক্ষেত্রেও তেমনি মোহর ওয়াজিব হবে না। কেননা এমতাবস্তায় কামীস, ইযার ও চাদর ব্যতীত সে মহিলা আর কিছুরই অধিকারিণী হয় না।) সারকথা এই যে, হযরত আলী (রা.) এখানে যক্তি ও কিয়াসের উপর আমল করেছেন এবং কিয়াসকে খবরে ওয়াহিদের উপর অগ্রগণ্য করেছেন। আর আমরা হানাফীগণ হযুরত মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর হাদীসের উপর আমল করেছি। কারণ, যখন বিশ্বস্ত ফকীহগণ যেমন- আলকামা, মাসরুক, হাসান (রা.) প্রমুখগণ তাঁর নিকট হতে রেওয়ায়াত করেছেন, তখন তাঁর রেওয়ায়াত ন্যায়পরায়ণ হিসেবে খ্যাত রাবীর মতো হবে। (কেননা. কোনো কোনো সালাফ কর্তক তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করা তাঁর উপর আস্তা স্তাপনেরই শামিল। আর এঁদের স্বীকতি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।) আর এ খবরটি কিয়াস দারাও সুদৃঢ় হয়েছে। আর তা এই যে, মৃত্যু মোহরে মিছিলকে ঠিক তদ্রপই নিশ্চিত করে যেরূপ তা 🚣 বা নির্ধারিত মোহরকে নিশ্চিত করে থাকে।

سا क्लिक कन्यान : (من) وَالْ وَرَدَّ وَرَدَّ وَالْ وَرَدَّ وَالْ وَالْ وَرَدَّ وَالْ وَالْمُونِ وَالْ وَالْمُونُ وَالْ وَالْمُونُ وَالْمُو

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অভিমত এবং মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য মাসআলায় হয়রত আলী (রা.) মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য মাসআলায় হয়রত আলী (রা.) মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং শ্বীয় কিয়াসের উপর আমল করেছেন। মা'কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, আমরা পায়ের গোড়ালির উপর প্রস্রাবকারী একজন বেদুঈনের কথায় কর্ণপাত করতে পারি না। উল্লেখ্য যে, বেদুঈনগণ পা গুটিয়ে বসে বসার স্থানে প্রস্রাব করাতে এবং পায়ের গোড়ালিতে প্রস্রাব লাগাকে দৃষণীয় মনে করত না। এটা তাদের অজ্ঞতার এবং অসতর্কতার পরিচায়ক। য়া হোক, হয়রত আলী (রা.)-এর মতে উল্লিখিত মাসআলায় উক্ত মহিলা শুর্ধ মিরাসের মালিক হবে,মেছর পাবে না। কেননা, ত্রাইন (য়ার উপর আকদ হয়েছে এবং মাহের ধার্য হয়েছে অর্থাৎ দ্রীর যৌনাঙ্গ তা তো) নিখুঁত অবস্থায় (স্ত্রীর নিকট) ফিরে গেছে। কাজেই সে মোহর পেতে পারে না। বেমন— কোনো মহিলাকে যদি কেউ মোহর ধার্য করা ব্যতীত বিবাহ করে এবং সহবাস বা ত্রাইন মালিক হবে না। বিবশিষ্ট অংশ ৪২ নং পৃষ্ঠায় মি

وَإِنْ لَمْ يَسْظُهُرُ مِنَ السَّسَلَفِ إِلَّا الرَّدَّةَ كِيَانَ مُسْتَنْكِرًا فَلَا يَقْبَلُ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ ٱلنَّابِعُ مِنَ الْمَجُهُولِ وَمِثَالُهُ مَا رَوَتْ فَاطِمَةٌ بِنْتُكْسِي قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنِي وَلاَ نَفْقَةَ وَ رَدَّهَ عُمَرُ (رض) وَقَالَ لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِتْنَا وسَنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ إِمْرَأَةٍ لَا نَدْرِى أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ اَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ فَإِنِّى سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَهَا النَّفْقَةَ وَالسُّمَكُني وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ (رضا بِمَحْضَر مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ اَحَدَّ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى أَنَّ الْحَدِيثُ مُسْتَنْكُرُّ وَلٰكِنْ قِيْلُ ارادَ عُمرُ (رضا) بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْقِيَاسَ عَلَى النَّحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ وَعَلَى، الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَإِق رَجْعِتي بِجَامِعِ الْإِحْتِبَاسِ وَقِيْلَ بَيْنَ الْسُنَةِ هُوَ بِنَفْسِهِ وَارَادُ بِالْكِتَابِ قَوْلَهُ تَعَالَى وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي بَابِ السُّكُنْيِ وَقَوْلُهُ تَعَالِي وَلِلْمُ طَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُونِ فِي بَابِ النَّفْقَةِ -

সরল অনুবাদ : আর যদি সালাফে সালেহীন হতে প্রত্যাখ্যান ব্যতীত অন্য কিছই প্রকাশ না পায়. তাহলে তার রেওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা অজ্ঞাত ও অখ্যাত রাবীর চতুর্থ প্রকার । এর উদাহরণে সে রেওয়ায়াতটি পেশ করা যায়- যা ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে. তার স্বামী (আবু আমর ইবনে হাফ্স) তাকে তিন তালাক প্রদান করেছিল। কিন্ত নবী করীম 🚃 তার জন্য কোনো বাসস্থান ও খোরপোশ নির্ধারণ করেননি এবং যা হ্যরত ওমর (রা.) প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কিতাব ও নবীর সনতকে এমন একজন মেয়েলোকের কথায় পরিত্যাগ করতে পারি না. যে সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে. নবী করীম 🚐 -এর কথা যথায়থ স্মরণ রাখতে পেরেছে না ভূলে গেছে, তা আমাদের জানা নেই। কেননা, আমি স্বয়ং নবী করীম === -কে বলতে শুনেছি যে, অনুরূপ তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য 'খোরপোশ ও বাসস্থান' রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) এ কথাটি সাহাবীদের এক বিরাট জামাতের উপস্থিতিতে বলেছিলেন এবং কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। এটা দ্বারা এ কথার উপর ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে যে. ফাতেমা বিনতে কায়েস-এর হাদীসটি প্রত্যাখ্যাত কিন্ত কোনো কোনো আলিম (যেমন- ঈসা ইবনে আবান) এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) কিতাব ও সুনুত দ্বারা তিন তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলা ও রাজয়ী वर्णाए عِلَّتْ مُشْتَرِكَةُ उालारक रेफ्क शालनत्रा प्रिश्नात उपत - احْتَبَاسُ - এর সাহায্যে কিয়াস করার ইছ্ছা করেছেন। আর কেউ কেউ (যেমন- ইমাম তাহাবী) বলেছেন যে, সুনুতকে তো তিনি নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন আর কিতাব দ্বারা বাসস্থানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বাণী - 📆 🚉 🔞 🔞 وَللْمُطَلَقَاتِ مَتَاعً ववर त्यात्रात्मत त्याभारत ومن بُيُوتِهِنَّ و بالْمَعُرُونِ अ आग्नाठिएक छेएलना करताहन।

नाक्तिक अनुवान : وَاللهُ وَا

তার্নাক্র ويتعصفون المستقدم المستقدم

## [৪০ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ।]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জামে তিরমিযীতে ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেছেন, সাহাবীগণের মধ্য হতে কতিপয় আলিম যথা– আলী ইবনে আবী তালেব (রা.), যায়েদ ইবনে ছাবেত, ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, যদি কেউ কোনো মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস না করে এবং তার জন্য মোহরও নির্ধারণ না করে এমতাবস্থায় (উক্ত পুরুষ) মৃত্যুবরণ করে, তাহলে মহিলা মিরাসের মালিক হবে– মোহরের মালিক হবে না। তবে ইদ্দত পালন করতে হবে। আর এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব।

মোল্লা আলী কারী (র.) শরহে মুখতাসারুল মানারে উল্লেখ করেছেন, মা'কাল ইবনে সিনান (রা.) সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, মা'কাল গ্রহণযোগ্য নয়, সে বেদুঈুন, পায়ের গোড়ালির উপর প্রস্রাবকারী তা সহীহ সনদে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত নেই।

-এর আবেলাচনা : আমরা (হানাফীগণ) হ্যরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ قُوْلُهُ وَنَحْنُ عَمِلْنَا بِحَدِيْثِ مُعْقَلِ بُن سِنَانِ الخ (রা.) -এর অনুসরণে মা কাল ইবনে সিনান (রা.)-এর হাদীসের উপর আমল করেছি। সুতরাং আমাদের (হানাফীগণের) মতে আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রী মাহরে মিছিলের মালিক হবে। কেননা, মা'কাল ইবনে সিনান (রা.) যদি অখ্যাত বর্ণনাকারী তথাপি আলকামাহ, মাসব্লক ও হাসান বসরী (র.)-এর ন্যায় ফকীহ ও নির্ভরযোগ্য (বিশ্বস্ত) তাবেয়ীগণ যেহেত তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন, সেহেত তিনি ন্যায়পারায়ণতার সাথে প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীগণের সমতুল্য হয়ে গেছেন। কারণ, সালাফে সালেহীনের একাংশের সমর্থনই নির্ভর্যোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তা ছাড়া এটা কিয়াস সম্মতও বটে। কেননা, মৃত্যু যদ্ধপ নির্ধারিত মোহরকে সাব্যস্ত করে অদ্ধপ এটা মাহরে মিছিলকেও সাব্যস্ত করবে এবং মৃত্যু সহবাসের ন্যায় মোহর ওয়াজিবকারী! যেমনটি তা সহবাসের ন্যায় (সর্বসম্মতভাবে) ইদ্দতকে ওয়াজিব করে।

### [83 नः भृष्ठात जालाठना।]

অখ্যাতু বর্ণনাকারী সালাফে সালেহীন কর্তৃক বিবজ্জিত হলে তার 🅰 : অখ্যাত বর্ণনাকারীর চতুর্থ প্রকার হলো, যার হাদীসকে সালাফে সালেহীন (তথা সাহাবায়ে কেরাম) সর্বসম্মতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা কেউই কবুল করেননি। তার হাদীস আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ কিয়াসের বিরোধী হলে তার হাদীসের উপর আমল হবে না। কেননা, তাকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের একমত হওয়া এ কথার উপর দলিল যে. উক্ত বর্ণনার ব্যাপারে সেই বর্ণনাকারীকে তাঁরা নির্ভরযোগ্য মনে করেননি।

যেমন– ইমাম তিরমিয়ী (র.) ফাতেমা বিনতে কায়েসের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, নবী করীম 🚐 -এর যুগে আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিল। তখন রাসূলে কারীম 🚐 বলেছেন, তুমি খোরপোশ ও বাসস্থান পাবে না। এটা শুনে হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, আমরা এমন একজন মহিলার কথায় আল্লাহর কিতাব ও তদীয় রাসূল 🚃 -এর সুনুতকৈ পরিত্যাগ করতে পারি না ৷ যার ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে, সে কি মিথ্যা বলেছে না সত্য বলেছে! সে কি শ্বরণ রাখতে পেরেছে না ভূলে গেছে! সুতরাং হ্যরত ওমর (রা.) তাঁর জন্য বাসস্থান ও ভরণপোষণের নির্দেশ দিতেন ৷

হযরত ওমর (রা.) সাহাবীগণ (রা.)-এর এক বিরাট জমাতের সামনে উপরোক্ত হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ কেউই তার প্রতিবাদ করেননি। কাজেই হাদীসটির বর্ণনাকারিণী অখ্যাত হওয়ার সাথে সাথে সালাফে সালেহীন হাদীসটি গ্রহণ করেননি বিধায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তবে শরহুস্ সুনাহ কিতাবে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর স্বামী তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। তাই তিনি (স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত) বাসস্থান পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতেমা বিনতে কায়েসকে একটি নির্জন ও বিপদজনক স্থানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। যার কারণে তিনি নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাই তিনি রাসূলে কারীম 🚐 -এর অনুমতিক্রমে উক্ত বাসস্থান ছেড়ে চলে আসেন।

তা ছাড়া সমস্ত সাহাবী যে, ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর হাদীসকে অস্বীকার করেছেন তা নয়; বরং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ সাহাবীগণের একটি ক্ষ্দ্র দল তাঁর হাদীসকে কবুলও করেছেন, তবে الْكُولُ হিসেবে তাঁদের মতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

चाता कि سُنَّةً ٥ كِتَابُ أَرَادَ عُمَرُ بِالْكِتَابِ النَّح صَمَةً वाता कि مُسَنَّةً ٥ كِتَابُ أَرَادَ عُمَرُ بِالْكِتَابِ النَّح বুঝিয়েছেন সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল 🚃 -এর দ্বারা এ স্থলে কি বুঝিয়েছেন-এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং ঈসা ইবনে আবান (র.) ও একদল ফোকাহার মতে কিতাব ও সুনুতের দ্বারা এ স্থলে তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তা গূর্ভবর্তী মহিলা এবং রেজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনরতা মহিলার উপর কিয়াস করাকে বুঝিয়েছেন। কেননা, উভয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকা) রয়েছে। যেহেতু সহীহ কিয়াস কিতাব ও সুন্নতের দ্বারা সাব্যস্ত। সেহেতু اعِلَّتُ مُـْشَيْرِكُهْ কিতাব ও সুনুত সহীহ কেয়াস সাব্যস্ত হঁওঁয়ার সবব। সুতরাং এখানে بَبُبُ বলে بُسُبُّ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যা হোক তিন তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবর্তী মহিলাও তালাকে রেজয়ীর কারণে ইদ্দত পালনকারীর জন্য যদ্রেপ نغت (খোরপোশ) ও ক্রিইন (বাসস্থান) সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তদ্রপ তার জন্যও নাফকাহ ও کُنْی হবে।

কারো কারো মতে সুনুতের উল্লেখ স্বর্য়ং হযরত ওমর (রা.) করেছেন। তিনি বলেছেন- يُعَوِّلُ لَهَا النَّفَعَةُ بَعْرُكُ لَهَا النَّفَعَةُ অর্থাৎ আমি নবী করীম على -কে বলতে শুনেছি উক্ত মহিলা مُكنَّنَى ও نَفَقَهُ অর্থাৎ আমি নবী করীম وَ السَّكْنَى নিমোক দুটি আয়াত-এর মাধ্যমে وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُبُونِهِيِّنَ –সাব্ত করার প্রতি ইশারা করেছেন نَفَقَهُ ٥ سُكُنْي তোমরা সে মহিলাদেরকে ঘর হতে তাড়িয়ে দিও না এবং بالْمَعْدُونِ مَتَاعٌ بالْمَعْرُونِ আর তালাকপ্রাপ্তার্গন ন্যায়ানুগভাবে وللمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بالْمَعْرُونِ

وَانْ لَمْ يَظْهُرْ هَذَا هُوَ الْقِسُمُ الْخَامِ الْ مِنَ الْسَكِّهُ وَى الْسَكِّهُ وَى الْسَكِّهُ وَى الْسَكِّهُ وَى الْسَكَّةُ وَلَا قَبُولٍ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَا قَبُولٍ يَجَوزُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَا قَبُولٍ يَحَدِيثِ وَفَائِدَةُ الضَافَةِ الْحَكْمِ حِيْنَئِيدٍ إلى الْحَدِيثِ وَفَائِدَةُ الضَافَةِ الْحَكْمِ حِيْنَئِيدٍ إلى الْحَدِيثِ وَفَائِدَةً الْعَلَى الْخَصُمُ فِيْهِ مَا لَا يَعْمَكُنَ الْخَصُمُ فِيْهِ مَا وَلَكَ الْحَكْمِ وَلَمَّا فَيَعِ هَذَا الْحَكْمِ وَلَكَ الْخَلِيلُ وَلَكَ الْحَكْمِ الْرَاوِى شَعْ عَنْ بَينِ الْاَوْقِى شَرَعَ فِي الْمَعَلَى الْعَقِلُ وَالضَّبُطُ وَالْعَدَالَةَ وَلَا السَّارِ مُ وَيَعَدَّ بِشَرَائِطِ وَالْعَدَالِةَ الْعَقْلُ وَالضَّبُطُ وَالْعَدَالِةَ وَلَا الْعَنْ الْاَحْرَاقِ مَنْ حَيْثُ يَعْفَلُ وَالضَّبُطُ وَالْعَدَالَةُ وَالْمَنْ عُنْ مُنْ عَيْنُ يَعْفَى الْاَحْوَلِ الْعَدَالِةُ الْعَقْلُ وَالضَّبُطُ وَالْعَدَالَةُ لَا الْعَرْيُقِ مِنْ حَيْثُ يَعْمَلُ وَلَا الْعَرَاقِ مِنْ مَنْ عَيْنَ الْاحْدِيقِ مِنْ مَكَانِ الْنَعْدِ وَلِكَ الْعَوْلِ الْمَكُولُ وَلُولُ الْمَكُولُ وَلُولُ الْمَكُولُ وَلُكَ الْمُكُولُ وَلُكَ الْمُكُولُ وَلُكَ الْمُعُولُ وَلُولُ الْمُكُولُ وَلُكَ الْمُعُولُ وَلُولُ الْمَكُولُ وَلُكَ الْمُكُولُ وَلُولُ الْمُكُولُ وَلَا الْمُعَلِي وَلِي الْمُؤْلِ وَلُولُ الْمُعُولُ وَلُولُ الْمُعُولُ وَلُولُ الْمُعُولُ وَلَا الْمُعُولُ وَلُولُ الْمُعُولُ وَلَا الْمُعُولُ وَلُولُ الْمُعُولُ وَلَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَلُولُ الْمُعُولُ وَلَا الْمُعَلِي وَالْمُعُلِلُ وَلَا الْمُعَلِي وَلِي الْمُؤْلِ وَلَا الْمُعْرِقُولُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِ وَلِلْمُ الْمُؤُولُ وَلِلْمُ الْمُؤْلُ وَلِهُ الْمُؤْلُ وَلِلْمُ الْمُؤْلُ وَلِهُ الْمُؤْلُولُ

: আর যদি তার হাদীস সরল অনুবাদ সালাফে সালেহীনের জমানায় প্রকাশই না পায় এটা অজ্ঞাত ও অখ্যাত রাবীর পঞ্চম প্রকার। **তাহলে তা** প্রত্যাখ্যাত অথবা গ্রহণযোগ্য কোনো কিছু হওয়ারই উপযুক্ত নয়। এর উপর আমল করা জায়েজ হবে। ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এ শর্তে যে, হাদীসটি যেন কিয়াসের বিপরীত না হয়। আর তখন কিয়াসকে পরিত্যাগ করে হাদীসের দিকে হুকুমকে সম্বন্ধযুক্ত করার মধ্যে উপকারিতা এই যে. প্রতিপক্ষ এ ক্ষেত্রে হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করতে ততবেশি সক্ষম হবে না. যত বেশি কিয়াসের ক্ষেত্রে সক্ষম হবে। গ্রন্থকার (র.) রাবীদের শ্রেণীবিভাগ-এর বর্ণনা সমাপ্ত করে তাঁদের শর্তসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন। সূতরাং তিনি বলেছেন, এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, রাবীগণের মধ্যে কতিপয় শর্ত পাওয়া সাপেক্ষে খবরে ওয়াহিদ দলিল সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে এ চারটি শর্ত : ১. আক্ল বা জ্ঞানবুদ্ধি, ২. 🚣 বা সংরক্ষণ ক্ষমতা. ৩. ন্যায়পরায়ণতা ও ৪. ইসলাম। সুতরাং আক্ল মানব দেহের এমন একটি আলোর নাম, যার মাধ্যমে এমন একটি রাস্তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে. তা দ্বারা সে স্থান হতে কার্য শুরু করা হয়. যেখানে পৌঁছে ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভৃতি সমাপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ আকল হচ্ছে মানুষের সে আলোকময় ক্ষমতার নাম. যে আলোর কারণে এমন একটি রাস্তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে. ঐ রাস্তার সাহায্যে সে স্থান হতে যাত্রা আরম্ভ করা হয়, যেখানে পৌঁছে ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূতি শেষ হয়ে যায়।

भाकिक अनुवाद : إِنْ لَمْ يَطْهَرُ अबात यिन जात शामी प्रिक्ष अलाम ना भार के बोर रेदा के बोर पि भर्य स्वाद के से के बेंदा के बेंद

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

च्कूम ও একটি ছন্দ্রেন নিরসন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। خَبَرُ وَاحِدٌ । এর বর্ণনাকারীর পঞ্চম প্রকার এবং এটার হকুম ও একটি ছন্দ্রেন নিরসন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। خَبَرُ وَاحِدٌ । এর বর্ণনাকারী অখ্যাত হওয়ার পঞ্চম প্রকার এই যে, উক্ত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস সালাফে সালেহীনের যুগে প্রকাশিত হয়নি। যাতে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার জন্য উপস্থাপিতই হয়নি। এরপ হাদীসের হকুম এই যে, এটা অনুযায়ী আমল করা জায়েজ হবে। কেননা, এটাতে সত্যের দিকে প্রাধান্য রয়েছে। তবে এটা অনুসারে আমল করা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সালাফে সালেহীনের যুগে প্রসিদ্ধ না হওয়ার কারণে এটাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তবে এটা অনুযায়ী আমল করা জায়েজ হওয়ার জন্য হাদীসটি কিয়াসের বিরোধী না হওয়া শর্ত। বিবশিষ্ট অংশ পরবর্তী ৪৫ পৃষ্ঠায়া

مَثَلًا لَوْ نَظُرَ اَحَدُ اِلى بِنَاءِ رَفِيْعِ إِنْ لَاهِي دَرْكُ الْبَصِرِ إِلَى الْبِنَاءِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنْهُ طَرْدِيُّ إِلَى اَنَّهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ صَانِعِ ذِيْ عِثْلِم وَحِكْمَةٍ ٣٠٠ فَمُبتَداأً الْعُقُولِ هُوَ مُنْتَهَى الْحَواسِ وَهٰذَا فِيْمًا كَانَ الْإِنْتِقَالُ مِنَ الْمَحْسُوسِ إِلَى الْمَعْقُولِ وَامَّا إِذَا كَانَ مَعْقُولًا صَرْفًا فَإِنتَّمَا بْتَدِئُ بِهِ طَرِيْقُ الْعِلْمِ مِنْ حَبْثُ يُوْجَدُ لَيَبْتَدِي الْمَطْلُوبَ لِلْقَلْبِ فَيَدْرِكُهُ الْقَلْبَ بِتَامَّلُهِ وَفَيْهِ تَنْبِيْهُ عَلَىٰ أَنَّ الْقَلْبَ مُدْرِكً وَالْعَنْفِ لِ الْكُثُّ لَدَهُ عَدَلْى طَرِيْسِقِ اهَدُلِ الْإِسْكَرِم فَلِلْقَلْبِ عَيْنُ بَاطِئَةً يُدْرِكُ بِهَا ٱلْأَشْيَاءَ بَعْدَ إِشْرَاقِهِ بِالْعَقْلِ كَمَا أَنَّ فِي الْمُلْكِ الظَّاهِر تُدْرِكُ ٱلْعَيْنَ بَعْدُ ٱلْإِشْرَاقِ بِالشَّمْسِ أَوِ السِّرَاجِ وَعِيْنَدَ الْحُكَمَاءِ الْمُدْدِكُ هُوَ النَّفْسَ النَّاطِقَةُ بِوَاسِطِةِ الْعَقْلِ وَالْحَوَاسَ الظَّاهِرَةِ أَوِ الْبَاطِنَةِ .

সরল অনুবাদ : উদাহরণস্বরূপ যেমন- কোনে ব্যক্তি যদি একটি উঁচু দালানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তস দৃষ্টির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সে দালান পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় সেখান হতে অন্য আরেকটি পথের সূচনা হয়। আর তা এই যে, এ সুউচ্চ অট্টালিকার জন্য একজন জ্ঞানী ও কৌশলী নির্মাতা থাকা আবশ্যক। মোটকথা, যা আকলের সূচনাস্থল, তাই ইন্দ্রিয়ের সমাপ্তিস্থল। আর এটা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য यथात مَعْتُولُ वा देखियानुष्ठ्ठ वस्नु दर्छ مُعْسُوسُ वा खान অনুভূত বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। আর যদি অনুভূত বহু নিছক জ্ঞান অনুভূত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে জ্ঞানের রাস্তা সে স্থান হতেই আরম্ভ হবে, যেখান হতে তা পাওয়া যাবে। <mark>তারপ</mark>র এ নুরের কারণে বাঞ্ছিত বস্তুবোধও অন্তরের পর্দায় উদ্ধাসিত হয়ে উঠে এবং অন্তর তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে অনুভব করে নেয়। এখানে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামি তরিকা মোতাবেক হ্রদয় বা অন্তরই হচ্ছে সত্যিকার উপলব্ধিকারী এবং আকল হচ্ছে তার জন্য যন্ত্র ও মাধ্যম বিশেষ। সুতরাং হৃদয়ের জন্য একটি বাতেনী চক্ষু রয়েছে, যার সাহায্যে সে ঐ সকল বস্তুতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, যা পূর্ব হতে আকলের সাহায্যে আলোকিত ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। যদ্রপ এ বাহ্য জগতে সূর্য অথবা প্রদীপের সাহায্যে বস্তুসমূহ আলোকিত ও সুস্পষ্ট হওয়ার পর চক্ষু এগুলোকে উপলব্ধি করে থাকে। আর দার্শনিকদের মতে আকলের সাহায্যে যাহেরী অথবা বাতেনী ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় - दे राष्ट्र সত্যিকার উপলব্ধিকারী।

मानिक अन्याम : گُذُ قَاجَاهِ اَلْ يَنَا وَ وَبِيْعِ कालाता व्रिक्ट الله و कालाता व्रिक्ट الله و المنظق المنطقة و والمنطقة و المنطقة و ا

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### [৪৩ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

وَا لَمْ اَلْخُبَرُ وَاحِدٌ দিলল হওয়ার জন্য এটার বর্ণনাকারীর মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকা জরুরি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলে করীম হতে প্রাপ্ত خَبَرُ وَاحِدٌ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটার বর্ণনাকারীর মধ্যে কতিপয় শর্ত থাকা অত্যাবশ্যক। আর উক্ত শর্তাবলি তথা বর্ণনাকারীর মধ্যকার সে বিশেষ গুণাবলি হচ্ছে, وَاحِدٌ (বিবেক-বুদ্ধি), وَسُلَامُ وَ (বিবেক-বুদ্ধি), وَسُلُامُ وَ (বিবেক-বুদ্ধি), وَسُلُامُ وَ (বিবেক-বুদ্ধি), وَسُلُامُ وَ (বিবেক-বুদ্ধি)) وَسُلُامُ وَ (বিবেক-বুদ্ধি), وَسُلُامُ وَ (বিবেক-বুদ্ধি), وَسُلُامُ وَ (বিবেক-বুদ্ধি), وَسُلُامُ وَ (বিবেক-বুদ্ধি), وَسُلُامُ وَمُرْمَا وَمُعَالِمُ (বিবেক-বুদ্ধি), وَسُلُامُ وَ (বিবেক-বুদ্ধি), وَسُلُامُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُولُولُهُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُولُولُهُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِ

এর আলোচ্য ইবারতে عَقْل এন সংজ্ঞা ও একটি দদ্বের আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে عَقْل هُمَوَ نُوْرُ فِيْ بَدَنِ الْأَدُمِيِّ الْخ নিরসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মোল্লা জিউন (র.) গ্রন্থকার (র.)-এর ভাষ্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিম্লোক্তভাবে هُوَ نُوْرُ يُضِيْءُ بِسَبَبِ ذُلِكَ النَّوْرِ طَرِيْنَ يَبْدَأُ بِذُلِكَ الطَّرِيْقِ مِنْ مَكَانٍ يَنْتَهِى إِلَىٰ ذُلِكَ الْمَكَانِ دِرْكَ الْحَوَاسِ – স্বরপ প্রদান করেছেন

অর্থাৎ عَنْل (জ্ঞান-বুদ্ধি) এটা (মানুষের দেহাস্থিত) সেই আলো যে আলোর কারণে একটি পথ উদ্ভাসিত হয়ে যায় যে পথের মাধ্যম ঐ স্থান হতে সূচনা করা হয় যে স্থানে গিয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায় সেখান হতে عَنْل -এর যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে نُوْر দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, عَنْل এমন একটি শক্তি যা অনুভূতি সঞ্চারের ব্যাপারে غَنْل বা আলোর সদৃশ। আর عَنْل جامِعَا مَنْل الله عَنْل আন্তর)-এর মধ্যে।

প্রশু হতে পারে যে, ফেরেশতা এবং জিন জাতিও ذَوِى الْعُتُوْلِ বা বুদ্ধিসম্পন্ন। কাজেই عَثْل -কে মানব দেহের সাথে খাস করা অনর্থক, বরং এটা ক্ষতিকর। এটার জবাবে বলা যেতে পারে যে, এটার দ্বারা عَثْل এবর একটি শ্রেণীর সংজ্ঞা প্রদান উদ্দেশ্য। আর তা হলো মানুষের عَثْل কেননা, এখানে এটাই আলোচ্য বিষয়, অন্য কিছু নয়। কাজেই مُعَرِّنُ (সংজ্ঞা প্রদানকারী) ও مُعَرِّنُ (যার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে) উভয়ই খাস হয়ে যাবে।

### [৪৪ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عَوْلُهُ مَثَلًا لَوْ نَظُرُ اَحَدُّ النَّى بِنَاءً رَفِيْعِ النَّ عَالَى عَالَمُ -এর দারা উপলব্ধি করার উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) عَفْلُ -এর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যেখানে গিয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতি শেষ হয়ে যায় সেখান হতে জিল্লান্-এর যাত্রা শুরু হয়। যেমন, কেউ যদি কোনো দালানের দিকে তাকায়, তাহলে তার দৃষ্টি সেই দালান পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর সেই স্থান হতে আরেকটি নতুন পথের সূচনা হবে। আর তা এই যে, অবশ্যই এ সুউচ্চ দালানের একজন সুবিজ্ঞানির্যাত ও প্রকৌশলী রয়েছে। সূতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির শেষসীমা হতে জ্ঞানের যাত্রা শুরু। তবে এটা কেবল সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে তাহলে তথা হতেই অনুভূতির সূচনা হবে যেখানে তা পাওয়া যাবে।

وَالتَّشْرِطُ الْكَامِلُ مُنْهُ أَيْ اَلشَّرْطُ فِي إِ رَوايَةِ الْحَدِيْثِ الْكَامِلُ مِنَ الْعَقْلِ وَهُوَ عَقْلُ وَالْمَعْ تُسُوْهِ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّ الشَّسْرَعَ لَكَّا كُمْ لْهُمْ اَهْلًا لِلتَّـصَّرُبِ فِيْ اُمُوْدِ اَنْفُسِهِمْ فَيفِيْ اَمْرِ الدِّيْنِ اَوْلَيٰ وَلِمْذَا إِذَا كَانَ السِّسَمَاعُ وَالرِّوَايَةُ قَبْلَ الْبُلُوعِ وَامْتَا إِذَا كَانَ السِّسَاعُ قَبْلَ الْبُلُوعِ وَالرَّوَايَةُ بَعْدَ الْبُلُوعِ يُعْبَلُ قَوْلُ الصَّبِيّ فِيْهِ إِذْ لَا خَلَلَ فِيْ تَحَمُّلِهِ لِكُونِهِ ميَّزًا وَلاَ فِي رِوَايتِهِ لِكُونِهِ عَاقِلاً وَالشَّبْط هُو سِمَاءُ الْكُلَامِ كُمَا يَحِقُّ سِمَاعَهُ أَيُّ سِمَاعًا مِثْلَ سِمَاعِ شَيْ يَحِقُّ سِمَاعَةُ يَعْيِنىْ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى أُخِرِهِ بِتَمَامِ الْكَلِمَاتِ وَالْهَبْنَةِ التَّمْرِكِيْبِيِّيةِ وَإِنَّصَا قَالَ ذُلِكَ لِأَنَّهُ كُوفْيِسًا صَا يَجِينُ السَّامِعُ فِيْ سِمَاعِ مَجْلِسِ الْوَعْظِ بَعْدَ أَنْ مَنْ مَ مَنْ مَ مُنْ أَوْلِهِ وَفَاتَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمُهُ الْمُعَلِّمُ لِلْإِزْدِحَامِ حَتَّى يُرَدِّدُ الْكَلَامَ الْمَاضِي بَعْدَ حُضُورِه فَبِمِنْدُلُ هٰذَا السِّسَمَاعِ لَا يَكُونُ حُجَّنةً فِيْ بَابِ الْحَدِيثِ بَلْ يَكُونُ تَبَرُّكًا كَمَا يُؤْتُى بِالصِّبْيَانِ فِيْ مَجْلِسِ الْوَعْفِ تَبَرُّكًا لَهُمَّ -

সরল অনুবাদ : আর পরিপূর্ণ জ্ঞানই শর্ত। অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞানই শর্ত। **আর তা** হলো প্রাপ্তবয়ঙ্ক ব্যক্তির জ্ঞান। এক্ষেত্রে অসম্পর্ণ জ্ঞান যথেষ্ট নয়। আর তা হলো শিশু, মতিভ্রম ও উন্মাদ ব্যক্তির জ্ঞান। কেননা, শরিয়ত যেখানে এ সব লোককে স্বয়ং তাদের নিজেদের ব্যাপারে লেনদেন করার উপযক্ত সাবাস্ত করেনি. সেখানে দীনের ব্যাপারে আরও উত্তম কারণে ভূমিকা পালনের উপযুক্ত সাব্যস্ত হতে পারে না। আর এটা অর্থাৎ শিশুর জ্ঞান বিবেচনার উপযুক্ত না হওয়া সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন শ্রবণ ও রেওয়ায়াত উভয়ই বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে সংঘটিত হবে। আর যখন শ্রবণ বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে এবং রেওয়ায়াত বয়ঃপ্রাপ্তির পরে হবে, তখন শিশুর রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা. তার রেওয়ায়াত বহন করার মধ্যে কোনো প্রকার ক্রটি নেই। এ জন্য যে. সে বিবেচনা ও পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা রাখে। আর তার রেওয়ায়াতের মধ্যেও কোনো ত্রুটি নেই। কারণ, সে জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী । আর خَسْط বা সংরক্ষণের অর্থ বক্তব্য যথাযথভাবে শ্রবণ করা। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে এমনভাবে শ্রবণ করা যেমনভাবে শ্রবণ করা তার পক্ষে সমীচীন। অর্থাৎ তাকে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সকল শব্দ ও বিবরণসহ শ্রবণ করা। আর مَعْ سِمَاعَمُ कथाि এ জন্য বলা হয়েছে যে, প্রায় ওয়াজের মজলিসে ওয়াজ শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে শ্রোতা এমন সময় গিয়ে উপস্থিত হয়, যখন ওয়াজের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় এবং সে তা শ্রবণ করা হতে বঞ্চিত থাকে। (যেমন- আজকাল আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে কিছু কিছু ছাত্র অলসতা ও অমনোযোগিতার কারণে এমন সময় সবকে এসে উপস্থিত হয় যে, ততক্ষণে সবকের বেশ কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে আর এ কারণে এসব ছাত্র (اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ (। अत्नकश्रत्ना পार्र १७० विक्षिण श्रिक यात्र ।) نك; আর এ দিকে ওয়ায়েয বা মুয়াল্লিমও লোকের ভিড় এবং সময়ের সংকীর্ণতার করণে পরে আগমনকারী শ্রোতাকে তার পূর্বোক্ত ওয়াজ ও সবক পুনরায় শোনানোর ব্যাপারে অপারগ থেকে যান। সুতরাং এ ধরনের শ্রবণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দলিল হতে পারে না; বরং এরূপ শ্রবণ তাবার্রুক হিসেবেই বিবেচিত হবে। যেমন- অল্প বয়ঙ্ক শিশুদেরকে বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে ওয়াজের মজলিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

 عَنْدُر وَالْمَالُوع وَالْمُوع وَالْمُوع وَالْمُوع وَالْمُوالِيُّ وَالْمُوعِ وَالْمُعِلِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُعِلِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُعِلِ وَالْمُعِلِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُعْلِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعِ وَالْمُعِلِ وَالْمُعِلِ وَالْمُعِلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعِلُ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচনা : উক্ত ইবারতে বর্ণনাকারীর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা শর্ত প্রসঙ্গে ব্যালাচনা : উক্ত ইবারতে বর্ণনাকারীর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা শর্ত প্রসঙ্গে বালোচনা করা হয়েছে উপরে হানীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য থাকা করা হয়েছে তনুগ্রে আনু বাজান নাকালের জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হুওয়া জরুরি। অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য থথেষ্ট নয়। সুস্থ প্রাপ্তবয়ক্ষ ব্যক্তির জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ। আর অপ্রাপ্তবয়ক্ষ, নির্বোধ ও পাণলের জ্ঞান অপূর্ণাঙ্গ বা ক্রুণিপুণ। এটার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, যেহেতু উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজস্ব ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার শরিয়ত তাদেরকে দেয়নি। সুতরাং দীনি ব্যাপারে তারা কিছুতেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। আর বালেগ হওয়ার শর্ত এ জন্য আরোপ করা হয়েছে যে, শিশু (অপ্রাপ্তবয়ক্ষ)-এর উপর শরিয়তের আহকাম কার্যকর হয় না। সুতরাং তারা মিথ্যা হতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আশ্বন্ত হওয়া যায় না। কাজেই তার বর্ণনার মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। আর এটা অধিকাংশের হিসেবে। নতুবা বহু নাবালেগ অনক্সয় হয়। কিন্তু শ্রবণ যদি নাবালেগ অবস্থায় এবং বর্ণনা বালেগ অবস্থায় হয়, তাহলে তার হাদীস গৃহীত হবে। হাা, শ্রবণের সময় তার মধ্যে সম্বোধন বুঝা এবং ভালো-মন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতা থাকা চাই। তবে জমহুরের মতে এটার জন্য কোনো নির্ধারিত বয়স হওয়া শর্ত নয়। অবশ্য কেউ কেউ চার বৎসরের কথা বলেছেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) বর্ণিত হাদীসসমূহ। আর নির্বোধ ব্যক্তি যার বোধশক্তিতে ক্রটি রয়েছে– তার বক্তব্য কোনো কোনো সময় জ্ঞানবানের ন্যায়ও হয়ে থাকে আবার কোনো কোনো সময় জ্ঞানহীন পাগলের ন্যায়ও হয়ে থাকে, কাজেই তার আস্থা রাখা যায় না।

ব্যাখ্যাকার (র.) এ স্থলে ضبط বা সংরক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। সূতরাং তিনি বলেন যে, ضبط বা সংরক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। সূতরাং তিনি বলেন যে, ضبط বা সংরক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। সূতরাং তিনি বলেন যে, ضبط বলে কোনো বক্তব্যকে (তার) শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় শব্দাবলি ও গঠন প্রক্রিয়া সমেত যথাযথভাবে শ্রবণ করা। যাতে বক্তার বক্তব্যের কোনো অংশ ছুটে না যায়। কেননা, ওয়াজের মজলিশে কোনো কোনো সময় শ্রোতা কিছু বক্তব্য শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাজির হয়। যদ্দরুন কিছু বক্তব্য তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অপর দিকে বক্তাও ভিড়ের কারণে তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারে না। যদ্দরুন তিনি তাঁর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতে পারেন না। কাজেই উক্ত বক্তব্য আর তার শ্রবণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। সূতরাং এরপ শ্রবণ হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। হাঁ। তা বরকতের জন্য হতে পারে। যেমন– ওয়াজের মজলিশে শিশুদের বরকত হাসিলের জন্য হাজির করা হয়।

সরল অনুবাদ : অতঃপর তা দারা যে অর্থটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা উপলব্ধি করা। চাই তা আভিধানিক অর্থ হোক অথবা শরয়ী। শুধু শব্দসমূহকে মুখস্থ করে ফেলাই যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। কেননা, এরূপ শ্রবণ বা পরিপূর্ণ শ্রবণ নয়; বরং তা سَمَاع مُطْلَقُ শব্দ শ্রবণ বৈ আর কিছু নয়। তারপর শ্রুন্ত বিষয়কে পূর্ণ মনোযোগ ও শক্তি ব্যয় করে স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করা। व مُسْمُوع अ أَن اللهِ अ - يَامُ وَعَفْظُمُ अ - يَامُ وَفَظُمُ अ وَفَظُمُ শ্রুত বস্তুর প্রতি আবর্তিত হয়েছে। مُجَهُودُ শব্দটি جَهُد বা শক্তি অর্থে মাসদার অর্থাৎ অতঃপর বর্ণনাককারী স্বীয় মানবিক শক্তি অনুযায়ী শ্রুত বিষয়টিকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করবে। তারপর এর সীমারেখাসমূহের নিরাপত্তা বিধানসহ তার উপর অটল থাকা। অর্থাৎ এ কালামের ভাষ্য অনুযায়ী স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দারা আমল করা। **আর তাকে বারবার** মৌখিকভাবে স্মরণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখা অর্থাৎ এ কালামটিকে স্মৃতিতে নিরাপদ থাকা সত্ত্বেও বারবার মৌখিকভাবে শ্বরণ করতে থাকা, যেন শ্বৃতি হতে মুছে না যায় নিজের প্রতি নিজেই মন্দ ধারণা পোষণকারী হয়ে। এভাবে যে, নিজের স্মৃতিশক্তির উপর মোটেই ভরসা করবে না; বরং বলতে থাকবে যে, আমি যদি এটা স্মরণ করা ছেড়ে দেই, তাহলে ভূলে যাবো। আর এসব কিছুই তা আদায় করার সময় পর্যন্ত। অর্থাৎ এসব কিছু সে সময় পর্যন্ত যে, শ্রোতা শ্রুত কালামটিকে অপর কোনো ব্যক্তি অথবা জামাতের নিকট ঠিক এমনিভাবেই পৌঁছে দেবে। তখন সে আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় জিম্মাদারী হতে নিষ্কৃতি লাভ করবে। তারপর এ জিম্মাদারী সে লোকটির সাথে যুক্ত হবে, যে শ্রুত এ কালামকে অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেবে। আর এ পরম্পরা কিয়ামত পর্যন্ত অথবা হাদীসের কিতাবসমূহ সংকিলত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ثُمَّ فَهِمَهُ بِمَعْنَاهُ الَّذِيْ اُرِيْدَ بِهِ لُغُويِّكَ كَانَ اَوْ شَرْعِيًّا لَا اَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى حِفْظِ الْأَلْكَاظِ فَقَطْ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِسَمَاعِ مُطْلَقِ بَلْ سَمَاعٍ ۗ صَوْتٍ ثُمُّ حَفِظَهُ بِبَذْلِ الْمَجَهُودِ لَهُ ٱلضَّمِيْر فِي حِفْظِهِ وَلَهُ رَاجِعٌ إِلَى الْمَسْمُوعِ وَالْمَجْهُودُ مَصْدَرُ بِمَعْنَى الْجَهْدِ وَهُوَ الطَّاقَةُ أَيْ ثُمَّ حِفْظُ ذٰلِكَ الْمَسْمُوعِ بِقَدْدِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ لَهُ ثُمَّ لَهُ النُّبَاتُ عَلَيْدِ بِمُحَافَظَةِ حُدُودٍم وَهِيَ الْعَمَلُ بِمُوْجَبِهِ بِبَدَنِهِ وَمُرَاقَبَتُهُ بِمُذَاكَرَتِهِ أَىْ مَعَ مُذَاكَرَتِهِ حَالَ كَوْنِهِ مُسْتَقِدًّا عَلَى إِسَاءَةِ الظُّنُّ بِنَفْسِهِ بِأَنْ لَا يَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِ الْقُوَّةِ الْحَافِظَةِ بَلْ يَقُولُ إِنِّي إِذَا تَرَكْتُهُ نَسِيْتُهُ وَهٰذَا كُلُهُ إلى حِيْنِ أَدَائِهِ أَى إلى حِيْن أَنْ يُتُودِينَهُ وَيُبَلِّغَهُ إِلَى شَخْصِ أَخَرَ كَذَٰلِكَ وَاحِدًا كَانَ اوْ جَمَاعَةً فَحِيْنَئِذِ تَفْرُغُ ذِمَّتُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَشْتَخِلُ بِهِ ذِمَّةُ إِنْسَانِ أَخَرَ يُوَدِّينِهِ إِلَى آحَدٍ وَهُ كَذَا إِلَى يَنْومِ التَّننَادِ أَوْ إِلَى أَنْ تُنؤلِّفَ كُتُبُ الْأَحَادِيْثِ.

जाकिक जन्यान : مُن مَعْتَا مَا قَالَمُ مِعْتَا وَ مَعْتَا وَ فَهِمَا اللّهُ مَا فَهُمَا اللّهُ وَاللّهُ وَ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ

করে ﴿ وَالطُّنِّ স্তিতে নিরাপদ مُسْتَقِرًّا তা থাকা সত্ত্বেও عَلَى إِسَاءَةِ الطُّنِّ স্তিতে নিরাপদ عَلَى إِسَاءَةِ الطُّنّ بِالْقُرَّةِ الْحَافِظَةِ निজের প্রতি নিজেই بِالْقُرَّةِ الْعَافِظَةِ निজের প্রতি নিজের بِنَفْسِهِ পাষণ করে م لا بَعْتَمِدَ এভাবে যে ুএসব কিছুই إِلَى حِيْنَ اَدَائِم তা আদায় করার সময় পর্যন্ত أَيْ يَكُودِّيَهُ সে সময় পর্যন্ত إِلَى ج তা পৌছে দেওয়া وَوْجَمَاعَةً অপর ব্যক্তির নিকট كُذْلِكَ এমনিভাবে وَاحِدًا كَانَ একজনের নিকটও হতে পারে वाल्लार निक्रें क्र निक्र्ण नां कत्रत وَمَّتُهُ कांत कियानाती रूल فَجِبْنَنِذِ क्र निक्र्ण नां कत्रत فَجِبْنَنِذِ اللي তা'আলার নিকট وَتَشْتَغِلُ بِهِ তারপর যুক্ত হবে إِنْسَانِ اخْرَ জিমাদারী إِنْيَانِ اخْرَ লোকটির সাথে وَتَشْتَغِلُ بِهِ অন্যের নিকট وَ اللَّي أَنْ تُتُولِّفَ আর এভাবে চলতে থাকবে إِلَى يَوْم التَّنَادِ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত وَلْم كَذَا পর্যন্ত كُتُبَ الْأَخَادِيْث হাদীসের কিতাবসমূহ :

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অর আলোচনা : উক্ত ইবারতে صَبْط এর অবশিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনাকারী হাদীসটিকে যথাযথভাবে শ্রবণ করার সাথে সাথে উদ্দিষ্ট অর্থ অনুধাবন করাও অত্যাবশ্যক। উক্ত উদ্দিষ্ট অর্থ আভিধানিক হোক অথবা পারিভাষিক হোক। কেবল শব্দ মুখস্থ করলেই চলবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি হাদীসের অর্থ সম্পর্কে অবগত নয় আর শুধুমাত্র শব্দাবলিকে বর্ণনা করে, তাকে ضَبْط) ضابِطٌ -এর অধিকারী বা সংরক্ষণকারী) বলা হবে না এবং তার বর্ণনা গৃহীত হবে না। কেননা, সাধারণত হাদীসসমূহের সংরক্ষণ বলতে এদের অর্থ অনুধাবন করাকে বুঝানো হয়ে থাকে। কারণ, এদের অর্থ অনুধাবনই মুখ্য উদ্দেশ্য-শব্দ উদ্দেশ্য নয়। এটা হানাফী ফকীহগণের মাযহাব। তবে অনেকেই এটার বিরোধিতা করেছেন।

অতঃপর যথাসাধ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটাকে সংরক্ষণ করবে। অর্থাৎ তার মানবিক শক্তিতে যতটুকু সংকুলান হয় ততটুকু পর্যন্ত চূড়ান্ত চেষ্টা করে তাকে স্মৃতিতে ধারণ করবে।

বুঝা ও স্গৃতিতে ধারণ করার পরবর্তী দায়িত্ব হলো এর আহকাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় জীবনে কার্যকর করা।

আর منط -এর সর্বশেষ দায়িত্ব হলো, হাদীসটিকে বারংবার আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে তার হেফাজত করা।

অর্থাৎ নিজের ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করে শ্বরণ থাকা সত্ত্বেও বারবার এটাকে আবৃত্তি করবে, শ্বৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বসে থাকবে না; বরং এ ধারণা করবে যে, আমি যদি এটার অনুশীলন পরিত্যাগ করি তাহলে এটাকে ভূলে যাবো।

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে বর্ণনাকারীর প্রয়োজনীয় গুণাবলি অন্যের নিকট পৌছানো পর্যন্ত অব্যাহত থাকা চাই- সংক্রোন্ত আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যাদি অর্থাৎ সঠিক ও যথাযথভাবে শ্রবণ করা, উপলব্ধি করা এবং অনুশীলন ও চর্চা করা তা অন্য ব্যক্তির নিকট পৌছানো পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে। হ্যা, অন্যের নিকট যথাযথভাবে পৌছিয়ে দেওয়ার সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। আর যার নিকট পৌছবে তার দায়িত্ব অর্পিত হবে এবং দায়িত্ব স্থানান্তরের এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অথবা হাদীসের কিতাব সংকলিত হওয়া পর্যন্ত গডাবে।

وَهٰذَا بِخِلَانِ الْقُرْأَنِ لِاَنَّهُ لَمْ يُشْتُرُكُمْ لِكُفِّ فَهُمُهُ بِمَعْنَاهُ لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ فِي الْآصُلِ إِلَّا بِـأَيْمَّةِ الْهُـلَى وَخَبْرِ الْـوَرِٰي وَهُمْ نَـقَلُوهُ بَعْدَ ` الضَّبْطِ التَّامِّ وَنَظْمُهُ فِي نَفْسِهِ مُعْجِزُ يتَعَلَّقُ بِهِ الْآحْكَامُ فَلَمْ يُعْتَبُرُ مَعْنَاهُ وَلِأَنَّهُ مَحْفُوظٌ عَنِ التَّغْيِيرِ وَمَصُونٌ عَنِ التَّبدِيلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ فَيَصِحُ نَقُلُ نَظْمِهِ مِمَّنْ لَيْسَتْ لَهُ مَعْرِفَةً يمعنناهُ وَالْعَدَالَةُ وَهِي الْإِسْتِقَامَةُ فِي الدِّينِن وَهُنوَ يَتَفَاوَتُ إِلْى دُرَجَاتٍ مُتَفَاوَتُ إِ بالْإِفْرَاطِ وَالتَّعَصُّبِ وَالْمُعْتَبُرُ هَهُنَا كَمَالُهَا وَهُوَ رُجْحَانُ جِهَةِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ عَلَى طَرِيقِ الْهَوٰى وَالشُّهُوةِ حَتُّى إِذَا ارْتَكَبُ كَبِيرَةٌ اوْ أصَرَّ عَلَى صَغِيْرَةٍ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُصِرَّ عَلٰى صَغِيْرَةٍ بِلْ يَكُمُّ بِهَا اَحْيَانًا لَمْ تَسْقُطْ عَدَالَتُهُ لِآنَّ الْإِحْتِرَازَ عَنْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ مِنْ خَوَاصِّ الْأَنْبِياءِ وَمُتَعَذِّرٌ فِيْ حَقِّ عَامَّةٍ الْبَشَرِ وَالْإِضْرَارُ عَلْى ذٰلِكَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرَةِ فَيَجِبُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ -

সরল অনুবাদ : আর হাদীস সংরক্ষণের ক্ষত্রে উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা কুরআন মাজীদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। কেননা, কুরআন মাজীদ বর্ণনা করার জন্য তার অর্থ অবগত হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়নি। কারণ, তার মধ্যে যা কিছুই সাব্যস্ত রয়েছে, তা নিখিলের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ 🚐 ও হিদায়েতের ইমাম সাহাবীগণ দারাই প্রমাণিত। তাঁরা এটাকে পরিপূর্ণ সংরক্ষণের পর বর্ণনা করেছেন। তদুপরি স্বয়ং কর্ত্তান মাজীদের শব্দসমূহ মু'জিয়া বিশেষ, যার সাথে আহকাম সংশ্লিষ্ট রয়েছে। সূতরাং এক্ষেত্রে তার অর্থের বিবেচনা করা হয়নি. আর এ জন্য যে, কুরআন মাজীদ যাবতীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে নিরাপদ ও সুরক্ষিত। আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন-সুতরাং যে ব্যক্তि إِنَّا نَحْنُ نُزُّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ কুরআনের অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তার জন্যও তার শব্দসমূহের উদ্ধৃতি জায়েজ রয়েছে। আর عَدَالَة বা ন্যায়পরায়ণতার অর্থ দীনের উপর অটল থাকা। আর এ অর্থ উদারতা ও গোঁডামির বিবেচনায় বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। **আর এখানে (অর্থাৎ হাদীস** বর্ণনার ক্ষেত্রে) পরিপূর্ণ عَدَالَة বা ন্যায়পরায়ণতাই বিবেচ্য। আর তা হচ্ছে এই যে, প্রবৃত্তি ও কামবাসনার উপর দীন ও জ্ঞানের দিক বিজয়ী ও শক্তিশালী হবে। এমনকি যখন কেউ কোনো কবীরা গুনাহে লিগু হবে অথবা বারবার সগীরা গুনাহ সংঘটিত করবে, তখন তার ন্যায়পরায়ণতা নষ্ট হয়ে যাবে। মোটকথা, কবীরা এবং সগীরা গুনাহ বারবার করা হতে বেঁচে থেকে দীনের উপর অটুট থাকার নামই হলো শরিয়তের পরিভাষায় ন্যায়পরায়ণতা। আর যদি কেউ বারবার সগীরা গুনাহে লিগু না হয়: বরং মাঝে মধ্যে কখনো কখনো তাতে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার ন্যায়পরায়ণতা নষ্ট হবে না। কেননা, সগীরা কবীরা নির্বিশেষে সর্বপ্রকার পাপ হতে বেঁচে থাকা এটা শুধু নবীগণেরই বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত, যা সাধারণ মানুষের জন্য একটি অতি কঠিন কাজ। কিন্তু সগীরা গুনাহে বারবার লিপ্ত হওয়া- এটা কবীরা গুনাহেরই সমতুল্য। সতরাং তা হতে বিরত থাকা ওয়াজিব।

क्त्रात्म وَهُذَا : क्त्रात्म وَهُذَا وَهُمْ الْمُعْلَمُ مِمَالِهُ مِمْ الْمُعْلَمُ مَا وَهُمْ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُمْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِمْلِمُ وَالْمُعِمْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِمْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِ

مِعَنَّ وَالْمُ الْمُ الْمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ الل

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কুরআন মাজীদ نَعْلُ الْمُوْانِ الْخَوْانِ الْخَوْانِ الْخَوْانِ الْخَوْانِ الْخَوْانِ الغ আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, হাদীসের خَبْط -এর ব্যাপারে উদ্দিষ্ট অর্থ উপলব্ধি করার জন্য যে শর্তাবলি আরোপ করা হয়েছে কুরআন মাজীদের ব্যাপারেটি এটার ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কুরআনের বর্ণনার জন্য অর্থ উপলব্ধি সম্পর্কিত উপরোক্ত শর্তাবলি জরুরি নয়। এটার কতিপয় কারণ রয়েছে

- ك. কুরআনে কারীম স্বয়ং নবী কারীম হ্রা ও তাঁর বিশিষ্ট সাহাবীগণ কর্তৃক সাব্যস্ত হয়েছে। আর তাঁরা পূর্ণ خَبُط (সংরক্ষণ)-এর পরই তা نَعُل করেছেন। কাজেই সংরক্ষণ ক্ষমতাহীন বর্ণনাকারীর কারণে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে এখানে তার অবকাশ নেই।
- ২. কুরআনের ভাষা স্বয়ং অলৌকিক এবং এটার সাথে আহকাম সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যেমন— জানাবত ওয়ালা ও হায়েয ওয়ালীদের জন্য তেলাওয়াতে কুরআন হারাম। কাজেই এক্ষেত্রে অর্থের বিবেচনা করা হয়নি। আর এ জন্যই অর্থের মাধ্যমে কুরআনে কারীমের বর্ণনা জায়েজ নেই। তবে ফারসি বা অন্য কোনো ভাষায় এটার অনুবাদ নিষিদ্ধ নয়; বরং অর্থকে কুরআন হিসেবে গণ্য করে বর্ণনা করা নিষিদ্ধ। কেননা, এটার দ্বারা গোমরাহীর প্রসার হয়ে থাকে। কারণ, যার নিকট তা বর্ণনা করা হয় সে তাকেই আল্লাহর বাণী মনে করে নামাজ পড়ার আশক্ষা রয়েছে।
- ৩. স্বয়ং আল্লাহ রাব্বল আলামীন এটার হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, وَأَنَّ لَنَّ اللِّذِكْرَ وَإِنَّا لَكُ لَحَافِظُونَ নিশ্চয় আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমি অবশ্যই এটার হেফাজতকারী।

ত্রেছে। ত্রিথিত ইবারতে ত্রিথিত ন্ত্রার করা করা হয়েছে। ত্রিথিত ইবারতে ত্রিথিত ন্তর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রিথিত ন্তর্রার দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। আর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ত্রিথিত নায়পরায়ণতা) অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ মানসিক লালসা ও কু-প্রবৃত্তির উপর বিচার-বৃদ্ধি ও দীনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। যাতে তার অপকর্মে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না। সূতরাং কবীরা শুনাহের কারণে এবং সাগীরা শুনাহ বারংবার করার কারণে ত্রিরোহিত হয়ে যাবে। কেননা, একবারের জন্যও যদি সে কবীরা শুনাহ করে, তাহলে তার ব্যাপারে বিশ্বস্ততা থাকবে না। হতে পারে সে মিথ্যায় জড়িয়ে যাবে। আর বারবার সগীরা শুনাহ করাও কবীরা শুনাহের পর্যায়ভুক্ত কাজেই এটা হতেও বিরত থাকতে হবে। কেননা, সাগীরা শুনাহ হতে নবীগণ ব্যতীত আর কেউ-ই সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত থাকতে পারে না।

তা ছাড়া হীন ও নিকৃষ্ট কাজ এবং পেশা হতেও বিরত থাকা চাই। কেননা, এটা লজ্জাহীনতা ও অসদাচরণের পরিচায়ক। যেমন– রাস্তায় কিছু খাওয়া ও চামড়ার ব্যবসা ইত্যাদি।

وَفِي الْسَكَبَائِسِ إِخْتِيلَانٌ فَسَعَنِ الْبُنِ هُلَهَرَ (رض) أَنَّهَا سَبْعٌ ٱلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ الْنَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَةِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ﴿ وَأَكْمُ لُ مَالِ الْسَبِيْدِي وَعُمْ قَصُونُ الْسَوالِ لَدِيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَالْإِلْحَادُ فِي الْحَرِمِ وَرَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) مَعَ ذٰلِكَ أَكُلَ الرِّبِلُوا وَعَلِيٌّ (رضا) اَضَافَ اِلَى ذٰلِكَ السَّرَقَةَ وَشُرْبَ الْخَمْرِ وَ زَادَ بَعْضُهُمُ البِزْنَا وَالبِّلَوَاطَةَ وَالسِّبِخُرَ وَشَهَادَةَ التُّزُورِ وَالْبَصِيْنَ الْكَاذِبَةَ وَقَطْعَ الطَّرِيْقِ وَالْغِيْبَةَ وَالْقِمَارَ وَقِبْلَ هُمَا أَمْرَانِ إِضَافِيَانِ فَكُلُّ ذَنْبٍ بِإعْتِبَارِ مَا تَخْتَهُ كَبِيْرٌ وَبِاعْتِبَارِ مَا فَوْقَهُ صَغِيرُ دُوْنَ قُصُورِهَا وَهُوَ مَا تُبَتَ بِظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَاعْتِدَالِ الْعَقْلِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ كُلُّ مَنْ هُوَ مُسْلِمٌ مُعْتَدِلُ الْعَقْلِ لَا يَكْذِبُ وَيَمْتَنِعُ عَنْ خِلَافِ الشَّرْعِ وَلٰكِنَّ لَهَذَا لَا يَكْفِي لِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ هٰذَا الظَّاهِر يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ أَخَرُ وَهُوَ هَوَى النَّفْسِ فَكَانَ عَدْلاً مِنْ وَجْدٍ دُوْنَ وَجْدٍ وَإِنَّمَا يَكْفِي هٰذَا فِي الشَّاهِدِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ مَا لَمْ يَسَطْعَسن الْبخسَمَ فَإِذَا كِيَانَ فِسِي الْبَحُدُودِ وَالْقِصَاصِ أَوْ طَعَنَ الْخَصْمُ فِينْهِ لاَ يَكُفِيْ هُهُنَا أَيْضًا -

সরল অনুবাদ: আর কবীরা গুনাহের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণনা মতে কবীরা গুনাহ সংখ্যায় সাতটি। যথা- ১. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করা। ২. কোনো মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। ৩. কোনো সতীসাধ্বী নারীর প্রতি জেনার অপবাদ আরোপ করা। ৪. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা। ৫. এতিমের মাল ভক্ষণ করা। ৬. মসলমান মাতাপিতার নাফরমানী করা এবং ৭, হারাম শরীফে বে-দীনি কাজে লিপ্ত হওয়া। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়াত মতে এ সব বস্তুর সাথে অষ্টম কবীরা হলো ৮. সুদ খাওয়া। হযরত আলী (রা.) এদের উপর আরো দু'টি বস্তু বৃদ্ধি করেছেন- ৯. চুরি করা ও ১০. মদ্যপান করা। কেউ কেউ এদের উপর এগুলো বৃদ্ধি করেছেন- ১১. জেনা করা। ১২. সমকামিতা করা। ১৩. যাদু করা। ১৪. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। ১৫. মিথ্যা শপথ করা। ১৬. ডাকাতি করা। ১৭. কারো অসাক্ষাতে তার নিন্দা করা ও ১৮. জুয়া খেলা। আর কোনো কোনো আলিম বলেছেন্ যে, সগীরা ও কবীরা- এরা আপেক্ষিক দুই গুনাহর নাম। সুতরাং প্রত্যেক গুনাহ তার ছোটটির তুলনায় কবীরা এবং বড়টির তুলনায় সগীরা। অসম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা বিবেচ্য নয়। আর তা হলো সে ন্যায়পরায়ণতা, যা বাহ্যিক ইসলাম ও জ্ঞানের ভারসাম্য দারা সাব্যস্ত হয়। কেননা, প্রকাশ্য কথা এই যে, যে ব্যক্তি মুসলমান ও সুস্ত জ্ঞান-বৃদ্ধির অধিকারী, সে মিথ্যা কথা বলে না এবং শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ হতে বিরত থাকে। কিন্ত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এটুকুই যথেষ্ট নয়। কেননা, এ বাহ্যিক অবস্থার বিপরীতে অন্য আরেকটি বাহ্যিক অবস্থা অর্থাৎ মানুষের প্রবত্তি বর্তমান রয়েছে। সূতরাং এ ব্যক্তি এক বিবেচনায় ন্যায়পরায়ণ বটে. কিন্ত অন্য বিবেচনায় ন্যায়পরায়ণ নয়। তবে কোনো সাক্ষীর বেলায় এ পরিমাণ গুণ বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট, যে নির্ধারিত দণ্ড ও কেসাস ব্যতীত অন্য সব ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে, আর তাও শুধু সে ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিপক্ষ তাকে অভিযুক্ত মনে না করে। আর এরূপ ব্যক্তি যখন নির্ধারিত দণ্ড ও কেসাসের ক্ষেত্রে সাক্ষা প্রদান করবে অথবা প্রতিপক্ষ তাকে অভিযক্ত মনে করবে, তখন সে ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না।

تعن ابن عُسَر (رض) गणिक अनुवान إخْتِلان बात कवीता खेनारित व्याभात وَعَلَى الْكَبَائِرِ تَعَلَى الْكَبَائِرِ يَا اللّهِ وَعَرَى الْكَبَائِرِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَنَى اللّهُ وَعَنَى اللّهُ وَعَنَى اللّهُ وَعَنَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَنَى اللّهُ وَعَنَى اللّهُ وَعَنَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَا

वृष्ति कुद्धताहन در الرواط و الموسود الموسود الموسود و الموسود و

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচনা : উক্ত ইবরেতে কবীরা গুনাহের সংখ্যা ও সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হাছে কবীরা গুনাহের সংখ্যা ও সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হাছে কবীরা গুনাহের সংখ্যা ও সংজ্ঞা ব্যরেত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রোটে হালে বিলি আছে যে, কবীরা গুনাহ সাত্তি – ১. আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করা। ২. ঈমানদারকে হত্যা করা। ৩. এতিমের সম্পন হবে করা । ৪. সকী-সাধ্বী রমণীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া। ৫. জিহাদ হতে পলায়ন করা। ৬. মুসলমান পিতামাতার সাথে অসদাচরণ করা। ৭. হারাম শরীফে ধর্মদ্রোহিতার সাথে জড়িয়ে পড়া। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) এর সাথে ৮. মুদ্র খাওয়াকে যুক্ত করেছেন। হযরত আলী (রা.) এদের সাথে আরো দু'টিকে যোগ করেছেন। ৯. চুরি করা। ১০. মদ্য পান করা। কোনো কোনো মনীষী এদের সাথে নিম্লোক্তগুলাকেও যোগ করেছেন। ১১. জেনা করা। ১২. পুরুষ সঙ্গম করা। ১৩. যাদুমন্ত্র করা। ১৪. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। ১৫. মিথ্যা শপথ করা। ১৬. ডাকাতি করা। ১৭. গিবত বা পরনিন্দা করা। ১৮. জুয়া খেলা। এখানে কাবীরা গুনাহ মোট আঠারটি হলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কবীরা গুনাহ কি সাতটি? জবাবে তিনি বলেছেন, তার সংখ্যা সন্তরটি। অন্য বর্ণনায় আছে, তা প্রায় সাতশতিট। ইমাম বায়্যবাবী (র.) বলেছেন, কবীরা গুনাহের নির্ধারিত কোনো সংখ্যা নেই; হাদীসে কেবল উদাহরণ হিসেবে কতিপয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। গুলামায়ে কেরাম এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

-(বায়যাবী, ফাতহুল মুলহিম)

কাবীরা (ও সগীরা) গুনাহের সংজ্ঞার ব্যাপারেও আলিমগণ মতভেদ করেছেন। সুতরাং ১. কেউ কেউ বলেছেন, যে গুনাহ নামাজ-রোজা ইত্যাকার সংকর্মের দ্বারা মাফ হয়ে যায় তা সগীরা, আর যা মাফ হয় না তা কবীরা। ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান বসরী (র.)-এর মতে, যে গুনাহের মোকাবিলায় শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে বা অভিশাপ দেওয়া হয়েছে তা কবীরা; তা ছাড়া অন্যান্যগুলো সগীরা। ৩. ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন, প্রত্যেক গুনাহ তার উর্ধ্বতন গুনাহের মোকাবিলায় সগীরা এবং অধঃস্তন গুনাহের তুলনায় কাবীরা। যেমন— আজনাবী (গায়েরে মুহার্রাম) মহিলার সাথে এক বিছানায় শয়ন করা তার প্রতি কু-দৃষ্টি দেওয়ার তুলনায় কবীরা এবং তার সাথে জেনা করার তুলনায় সাগীরা।

ত্র আব্লোচনা : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ عَدَالَة গ্রহণযোগ্য হবে না। আর অপূর্ণাঙ্গ مَدَالَة وَمُونَ فَصُورِهَا وَمُونَ فَصُورِهَا وَمُونَ مَا نَبَتَ بِظَاهِمِ الْإِسْلَامِ النّ হবে না। আর অপূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা (عَدَالَت قَاصِرُه) হলো যা ব্যক্তির বাহ্যিক ইসলাম ও স্বাভাবিক বিচার-বৃদ্ধির দ্বারা প্রতীয়মান হয়। কেননা, স্বভাবত একজন বিবেকবান মুসলমান মিথ্যাবাদী হতে পারে না; বরং সে শরিয়ত বিরোধী যে কোনো তৎপরতা হতে বিরত থাকবে। যা হোক, এতটুকু ক্রাট্র হাদীস বর্ণনার যোগ্যতা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, এ বাহ্যিক অবস্থার প্রতিপক্ষে আরো একটি বাহ্যিক অবস্থা আছে। তা হলো মানসিক লালসা ও কু-প্রবৃত্তির আনুগত্য প্রবণতা। কাজেই একদিকের বিচারে সে ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত হলেও অন্যদিকের বিবেচনায় ন্যায়পরায়ণ হওয়া সাব্যস্ত হয় না। স্তরাং হাদীসের বর্ণনায় মাত্র এতটুকু ন্যায়পরায়ণতা যথেষ্ট ও গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে দণ্ডবিধি (تَصَاصُ) ও কিসাস (تَصَاصُ) ব্যতীত অন্যত্র স্বাক্ষী প্রদানের জন্য অতটুকু ন্যাথেট তবে এ শর্তে যে, বিরোধীগণ তার (টানের) ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না।

تَعَالَى كَمَا هُوَ وَاقِعٌ فَالتَّصْدِيْقُ عِبَارْةٌ عَيْنٍ نِـشْبَةِ الصِّدْقِ إِلَى الْمُخْبِرِ إِخْتِبِكَارًا لِإَنَّ الْإِذْعَانَ قَدْ يَقَعُ فِيْ قَلْبِ الْكَافِرِ بِالطَّرُورَةِ وَلاَ يُسَمِّى ذٰلِكَ إِنْمَانًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَا عَمْ وَحُصُولُ هٰذَا الْمَعْنَلِي لِلْكُفَّارِ مَمْنُوعٌ وَلَوْ سُلِّمَ فَكُفْرُهُمْ بِإعْتِبَارِ اِمَارَاتِ الْإِنْكَارِ وَالْإِقْرَارُ شَرْطُ لِإِجْرَاءِ الْاَحْكَامِ أَوْ رُكُنُّ مِثْلُ التَّصْدِيثِقِ بِالسَّمَائِمِ وَصِفَاتِهِ بَدلاً مِنْ قَوْلِهِ بِاللَّهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَّكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالْوَاقِعِ الْمُقَدِّرِ خَبَرًا لِهُوَ وَالْاسْمَاءُ هِيَ الْمُشْتَقَاتُ مِنَ الرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيْم وَالْعَلِيْمِ وَالْقَدِيْرِ وَالصِّفَاتُ هِيَ مَبَادِئُ الْمُشْتَقَّاتِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُذْرَةِ وَقَبُولَ اَحْكَامِهِ وَشَرَائِعِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا مَعْطُوفًا عَلَى الْإِقْرَارِ وَيَحْتَجِلُ أَنْ يَسَكُونَ مَجْرُورًا مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَالشُّرطُ فِيهِ الْبَيَانُ إِجْمَالًا كَمَا ذَكُرْنَا اَيْ الشَّرْطُ فِي الْإِسْلَامِ بَيَانُ الشَّرَائِعِ إِجْمَالًا بِأَنْ يَقُولَ كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ عَلَيْهُ فَهُوَ حَقُّ وَأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ جَمِيْعِ صِفَاتِهِ قَدِيمُ ثَابِتُ حَقُّ -

সরল অনুবাদ : আর 'ইসলাম'-এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা এবং মৌখিকভাবে তার স্বীকারোক্তি প্রদান করা যেমনটি ण्यत वर्गाम त्राहिन । تَصْدِيْق गरमत वर्श वर्शन সংবাদদাতার প্রতি সত্যবাদিতাকে সম্বন্ধযুক্ত করা। কেননা. একিন তো কোনো কোনো সময় কাফিরের অন্তরেও অপরিহার্যরূপে সৃষ্টি হয়ে যায়, কিন্তু একে 'ঈমান' নামে অভিহিত করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-এন تَصْدِيْق কারণেই يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَا ۚ هُمُ উল্লিখিত অর্থ কাফিরের জন্য অর্জিত হওয়া নিষিদ্ধ । আর যদি কাফিরের জন্য এ অর্থ স্বীকারও করে নেওয়া হয়, তাহলেও তাদের কাফির হওয়া অস্বীকৃতির আলামতসমূহের বিবেচনায় সাবাস্ত হবে। আর মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকারোক্তি প্রদান করা- এটা শরিয়তের আহকাম সচল রাখার জন্য শর্ত অথবা এর ন্যায় এটাও ঈমানের একটি রুকন। তাঁর নাম ও সিফাতসমূহের সাথে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর কওল 🔟 ্র হতে كَدْ হয়েছে। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটা উহা শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, যা 🔏-এর খবর হয়েছে। আর - (देश مَهُ تَعَانُ प्राता (देश مَعُ الْوَصْفِ या) مُشْتَقًاتُ प्राता اسْمَاء রহীম, আলীম, ক্বাদীর ইত্যাদি আর সিফাত দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দাবলির উৎসসমূহই উদ্দেশ্য। যেমন- ইলম, কুদরত ইত্যাদি এবং তাঁর আহকাম ও বিধানসমূহকে কবুল করা। সম্ভাবনা রয়েছে যে, تَبُولُ শব্দটি মারফূ' হবে এবং পূর্বোক্ত اْنُـوُارُ শব্দের উপর মা'তৃফ হবে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তা যের বিশিষ্ট হবে এবং وَصِفَاتِه وَصِفَاتِه -এর উপর মা'তৃফ হবে। আর মুসলমান হওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই শর্ত- যেমনটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার জন্য সংক্ষিপ্তাকারে আহকামে শরীয়তের বর্ণনাই যথেষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ এভাবে বলবে যে, হ্যরত মুহামদ 🚐 যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা সবই সত্য আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর গুণাবলির সাথে অবিনশ্বর, অস্তিত্বশীল ও সত্য।

وَالْإِفْرَارُ سَامَ عَمَالَمُ عَمَالَمُ عَمَالَمُ عَمَالَمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ المُعَلِيْ عَالَمُ المَعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المَعْلَى المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالِي المُعَالَى المُعَالِي المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالِعُمُ المُعَالَى المُعَالِي المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ ا

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে হাদীসের বর্ণনাকারী কিরূপ মুসলমান হওয়া আবশ্যক তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আর মুসলমান হওয়া করা করা হয়েছে। এখানে হাদীসের বর্ণনাকারী কিরূপ মুসলমান হওয়া আবশ্যক তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আর মুসলমান হওয়াকে এ জন্য শর্ত করা হয়েছে যে, কাফির তো কৃফরির প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে দীনের ভিত্তি নির্মূল করে দিতে বদ্ধপরিকর। কাজেই তার বর্ণনা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর ইসলামের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে অন্তরের সাথে সত্য বলে জানা এবং মুখে তার স্বীকারোক্তি দেওয়া। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে নবী করীম হ্রে আল্লাহর একত্বাদের যে ঘোষণা দিয়েছেন সে ব্যাপারে তাঁকে সত্যায়িত করা। কেননা, নিছক বিশ্বাস কদাচিত কাফিরের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে, তাই বলে তাকে ঈমান বলা যায় না।

শরয়ী বিধানাবলির ইজমালী বর্ণনা শর্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং এটার মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়; বরং তার সাথে শরিয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধানাবলিকেও মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে। তবে এদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা জরুরি নয়; বরং ইজমালী (সংক্ষিপ্ত) ভাবে বর্ণনা করলেই হবে। যেমন— এরূপ বলবে যে, নবী করীম আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব বিধানাবলি মানবজাতির জন্য নিয়ে আসছেন তার সবই সত্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তা ও গুণাবলিসহ চিরন্তন, চিরন্তীব ও সত্য। আর এ বর্ণনার প্রয়োজন তখন পড়বে যখন তার নিকট মুসলমান হওয়ার কোনো নিদর্শন পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন তার নিকট মুসলমান হওয়ার নিদর্শন যেমন নামাজের জামাতে শরিক হওয়া ইত্যাদি পাওয়া যাবে তখন আর বর্ণনার প্রয়োজন হবে না; বরং ঐ নিদর্শনের দ্বারাই তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে।

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يَكْتَفِى الْإِيْكِان الْإِجْمَالِيّ حَبْثُ قَالَ لِأَعْرَابِيّ شَهِدَ بِهِ لِلْإِلْ رَمَضَانَ اتَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَسَّدًا ﴿ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُ وَحَكَمَ بِالصَّوْمِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِجَارِيَةٍ اَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ مَنْ انَا فَقَالَتْ أَنْتَ رُسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِمَالِكِهَا اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ لَابُدَّ مِنَ الْوَصْفِ عَكَى التَّفُصِبُلِ حَتَّى إِذَا بَكَغَتِ الْمُرَّأَةُ فَاسْتُوْصِفَتِ الْإِسْلَامَ فَلَمْ تَصِفْ فَإِنَّهَا تَبِيْنُ مِنْ زَوْجِهَا وَجُعِلَ ذٰلِكَ رِدَّةً مِنْهَا وَفِيْدِ حَرَجُ عَظِيْمٌ لَا يَخْفَى وَلِهٰذَا لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْكَافِر وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّي وَالْمُعَتُوهِ وَالَّذِي إِشْتَدَّتْ غَفْلَتُهُ تَفْرِيغُ عَلَى الشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى غَيْرِ تَرْتِينِ اللَّفِّ فَالْكَافِرُ رَاجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْفَاسِقُ إِلَى الْعَدَالَةِ وَالصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ إِلَى كَمَالِ الْعَقْلِ وَالَّذِي إِشْتَدَّتْ غَفْلَتُهُ إِلَى الضَّبْط وَامَّا الْأَعْملي وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ وَالْمَرَأَةُ وَالْعَبْدُ فَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُمْ فِي الْحَدِيثِ لِوُجُودِ الشُّرَائِطِ وَإِنْ لَمْ تُعُبِّلْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ هٰكَذَا قِبْلَ -

সরল অনুবাদ : নবী করীম 🚐 ঈমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণকে মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচনা করতেন। যেমন তিনি জনৈক বেদুঈনকে– যে রমজানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছিল, বলেছিলেন- "তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মহাম্মদ 🚐 আল্লাহর রাসল?" সে উত্তরে বলল, হাা। তখন নবী করীম 🚐 তার সাক্ষ্য কবল করে নিলেন এবং রোজা পালনের সাধারণ ঘোষণা প্রচার করলেন। অনুরূপভাবে তিনি একদা একটি ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞেস করলেন. 'আল্লাহ কোথায়?' সে উত্তরে বলল, 'আসমানে'। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কেঃ' সে উত্তরে বলল, 'আপনি আল্লাহর রাসূল।' এতেই তিনি তার মালিককে বললেন যে, 'তাকে আজাদ করে দাও। কারণ, সে মুসলমান।' আর কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন যে, মুসলমান হওয়ার জন্য ইসলামের বিস্তারিত বর্ণনা জরুরি। এমনকি যখন ন্ত্রী প্রাপ্তবয়ন্ধা হয়ে যাবে এবং ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর সে কিছুই বলতে সক্ষম হবে না, তখন তাকে স্বামীর নিকট হতে পৃথক করে দেওয়া হবে (তার উপর বায়েন তালাক পতিত হয়ে যাবে) এবং তার এ অক্ষমতা তার বেলায় ارتداد। বা স্বধর্ম ত্যাগের কারণ হবে। কিন্ত ইসলামের এ বিস্তারিত বর্ণনাকে শর্ত সাব্যস্ত করার মধ্যে যে বিরাট অসুবিধা রয়েছে, তা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। আর এ কারণেই কাফির, ফাসিক, শিশু, মতিভ্রম এবং চরম উদাস ব্যক্তির খবর কবুল করা হয় না। এটা অধারাবাহিক পদ্ধতিতে উল্লিখিত শর্ত চতুষ্টয়ের উপর প্রশাখামলক মাসআলা বিশেষ। কাফির শব্দটি ইসলামের সাথে. ফাসিক শব্দটি ন্যায়পরায়ণতার সাথে, শিশু ও মতিভ্রম শব্দটি পরিপর্ণ জ্ঞানের সাথে এবং চরম উদাস শব্দটি সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। আর অন্ধ. জেনার অপবাদদানের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি (তওবা করার পর), স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাস-এর রেওয়ায়াত হাদীসের বেলায় গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, তাদের মধ্যে উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মুয়ামালা বা পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ কেউ এরপই বলেছেন।

হয়েছে وَوْنِيهِ তার থেকে মুরতাদ হিসেবে وَوْنِيهِ আর বিস্তারিত বর্ণনায় রয়েছে مَرَجٌ عَظِيْمٌ তার থেকে মুরতাদ হিসেবে وَوْنِيهِ আর বিস্তারিত বর্ণনায় রয়েছে مَرَجٌ عَظِيْمٌ বিরাট অসুবিধা وَوَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ و عَلَى طَعَ عَلَى طَعْرِيم विश्या عَنْدِينًا विश्या عَنْدِينًا विश्या عَنْدُتُ विश्या عَنْدُتُ विश्या والَّذِي إشتَدَّت अगाथामृनक प्राप्त عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ رَاجِعٌ অতএব কাফির শব্দটি عَلَى غَيْرِ تَرْتِينْ بِ اللَّفَ অধারাবাহিক পদ্ধতিতে الشُّرُوطِ الْاَدْمُعُوْ छ निक والصّبين والمعتود राय नाय إلى العدالة العدالة العدالة على العدالة عدالة العدالة العدالة العدالة الإسلام अम्लिक المسلم मिरुत्रकर्णत إلَى الضَّبْط अति प्रांदे وَالَّذِي إِشْتَدَّتْ غَغْلَتُهُ अति प्र्व खात्तत आरथ إِلَى كَمَالِ الْعَقْل आत ठत्र प्रांति واللَّهِ السَّعَقِل मरुज्य واللَّهِ السَّعَقِل अति प्रांदे فَعُلَتُهُ अरिज्य اللَّهِ السَّالِ الْعَقْل अरिज्य اللَّهِ السَّالِي السَّعَقِل अरिज्य اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّعَقِل अरिज्य اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّعَقِل अरिज्य اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ এবং নাথে نِي الْعَذْنِ ত্রিলাক وَالْمَدُونُ অন্ধ ব্যক্তি وَالْمَخُذُودُ অন্ধ ব্যক্তি وَالْمَخْدُودُ الشَرَائِطِ विग्रमान थाकांत कांतल لِوُجُوْدِ शिलांम فِي الْحَدِيْثِ ांपान वर्गना فِي الْحَدِيْثِ विग्रमान थाकांत कांतल لِوُجُوْدِ পারস্বিক লেনদেন সংক্রোন্ত আহণযোগ্য নয় شَهَادَتُهُمْ তাদের সাক্ষ্য وَإِنْ لَمْ تُفَبُلُ পারস্বিক লেনদেন সংক্রোন্ত ব্যাপারে কেউ কেউ এরূপই বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : হ্যরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম 🚎 -কে বলেছি আমার একটি দাসী ছিল, সে আমার বকরি চরাত। একবার একটি বকরি নিখোঁজ হয়ে যায়। আমি তাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। সে বলে যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আমি এতদশ্রবণে দাসীটির মুখে চপেটাঘাত করি। আর আমার উপর একটি গোলাম আজাদ করার দায়িত্ব রয়েছে। এক্ষণে আমি কি তাকে আজাদ করতে পারি? তখন নবী করীম 🚐 তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসল। তখন রাসূলে কারীম বললেন, দাসীটি মুসলমান । তাকে আজাদ করতে পার। (ইমাম মালিক (র.) তা বর্ণনা করেছেন ) উল্লেখ্য যে, হাদীসে বর্ণিত 'আল্লাহ কোথায়?' এর অর্থ হলো — اَيْنَ اَمْرُ اللّٰهِ -কেননা, আল্লাহ স্থান হতে পবিত্র। আর নবী করীম ঈমানকে পরীক্ষা করার কারণ হলো কাফ্ফারার মধ্যে গোলাম মুসলমান হওয়া উত্তম। একমাত্র হত্যার কাফ্ফারা এটার ব্যতিক্রম। কেননা, তথায় গোলাম মুসলমান হওয়া শর্ত।

अब स्वाद्या : वब स्वाद्या कार्पत वर्गना श्रव्यागा नग्न स्व स्वाद्या : वब स्वाद्या कार्पत वर्गना श्रव्यागा नग्न स्व আলোচনা করা হয়েছে। কাফির, ফাসিক, মতিভ্রম (নির্বোধ) ও অত্যধিক অসতর্ক ব্যক্তিবর্গের বর্ণনা হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, কাফিরের মধ্যে ইসলামের শর্ত, ফাসিকের মধ্যে হার্ট্র -এর শর্ত, শিশু ও নির্বোধের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আকল-এর শর্ত এবং অত্যধিক গাফিলের মধ্যে এই সংরক্ষণ)-এর শর্ত অনুপস্থিত। আর বিদ'আতকারী যার মধ্যে ভ্রান্ত আকীদা রয়েছে– কারো কারো মতে তার বর্ণনা মোটেই গ্রহণীয় হবে না। কেননা, সে আমলের ক্ষেত্রে সীমালজ্ঞ্যনকারী হতেও অধিকতর অপরাধ। কাজেই তার মধ্যে غَالَيْ অনুপস্থিত। আবার কারো কারো মতে. যদি তারা মিথ্যাকে জায়েজ মনে করে যেমন শিয়া চরমপস্থিগণ যারা তাকীয়ার খাতিরে মিথ্যাকে জায়েজ মনে করে, তাহলে তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি তারা মিথ্যাকে জায়েজ মনে না করে, তাহলে তাদের বর্ণনা গহীত হবে– যখন বর্ণনার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি পাওয়া যাবে। কেননা, এতে সত্যের দিক প্রবল রয়েছে। তবে ইমাম নববী (র.) শরহে মুসলিমে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম সাতটি সহীহ নয়। কেননা, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বিদ'আতীদের হতে বহু বর্ণনা রয়েছে।

তওবা : অন্ধ, মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে শান্তিপ্রাপ্ত (তওবা : অন্ধ, মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে শান্তিপ্রাপ্ত করার পর), স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাসের বর্ণনা হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা. হাদীস বর্ণনার জন্য আরোপিত শর্ত চত্ত্রয় তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। যদিও পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, মানুষের অধিকারের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দু'টি বস্তুর প্রয়োজন। ১. অতিরিক্ত পার্থক্য জ্ঞান। আর এটা অন্ধের মধ্যে অনুপস্থিত। ২. ﴿ وَكَانِتُ (কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব)। কেননা, عَلَيْهُ -এর উপর أمامِد -এর অভিভাবকত্ব রয়েছে। কেননা, সে তার উপর কিছুকে চাপিয়ে দেয়। আর তা গোলামীর মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত এবং নারীর মধ্যে অপূর্ণাঙ্গ। আর মিথ্যা অপবাদকারীর সাক্ষ্য নিম্নোক্ত আয়াতের কারণে গৃহীত रित ना। أَبُدا أَ اللهُمْ شَهَادَةً ابَدا اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ الله –(তাওযীহ)

# च्यूगीननी : المُنَاقَشَةُ

١- كُمْ قِسْمًا لِلْخَبِرِ بِإِعْتِبَارِ كَيْفِيَّةِ الْإِتِّصَالِ بِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ؟ اُوْ - غَرَّفِ الْخَبَرُ الْمُتَّوَاتِرَ وَالْمَشْهُورَ مَعَ حُكْمِهِمَا؟ هَلِ الْعَدَدُ الْخَاصُ شَرْطُ الْمُتَوَاتِرِ أَمْ لَا؟ ٢- مَا هُوَ الْخَبَرُ الْوَاحِدُ وَمَا حُكْمُهُ؟ اَتْبِتُوا بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ. ٢- مَا هُوَ الْخَبَرُ الْوَاحِدُ وَمَا حُكْمُهُ؟ اَتْبِتُوا بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ.

٣- إِنْ عُيرِفَ الرَّاوِيْ بِالْعُدَالَةِ وَالصَّبِطِ دُونَ الْفِقْهِ فَمَاذَا خُكْمُهُ؟ بَيَنْ بِالتَّمْثِيْلِ وَالتَّفْصِيْلِ . اَوْ - مَا هُوَ الْعَدِيْثُ الْمُصَرَّاةُ ومَا الْإِخْتِلَانُ فِينِهِ فِبْمَا بِيْنَ الْعُلَمَا َ الْكِرَامِ وَالْفُقَهَاءِ الْعِظَامِ؟ بَيَّنُوا بِالتَّغْصِيْلِ. ٤- قَالَ الْمُصَيِّفُ الْعَلَّمُ (رح) وَإِنَّمَا جُعِلَ الْخَبَرُ حُجَّةُ بِشَرَاثِطَ . مَا هِىَ الشَّرَاثِطُ الْمَذْكُوْرَةُ؟ اَوْضِحُوا .

وَالتَّقْسِيمُ الثَّانِي فِي الْإِنْقِطُاعِ أَيْ عَمَ نَوْعَانَ ظَاهِرٌ وَبَاطِئُ أَمَّا الظَّاهِرُ فَالْمُرْسَلُ مِنَ الْاَخْبَارِ بِاَنْ لَا يَذْكُرَ الرَّاوِي الْوسَائِطَ الَّتِي هُ وَيَهِنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَلْ يَفُولُ قَالًا الرُّسُولُ ﷺ كَذَا وَهُوَ أَرْبَعَهُ أَفْسَامِ لِآنَّهُ إِمَّا أَنْ يُرْسِلَهُ الصَّحَابِيُّ أَوْ يُرْسِلَهُ الْفَرْنُ الشَّانِي وَالثَّالِثُ اوْ يُرْسِلَهُ مَن دُونَهُمْ أَوْ هُوَ مُرْسَلَ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهِ وَهُوَ إِنْ كَانَ مِسَ الصَّحَابِي فَمَقَبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ غَالِبَ حَالِهِ أَنْ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ مِنْهُ ﷺ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ صَحَابِيِّ أَخَرَ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ بِنَفْسِهِ حَاضِرًا حِينَنِذٍ فِإِنْ اَرْسَلَ الصَّحَابِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا وَإِنْ اسْنَدَ يَغُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ أَوْ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَن كَذَا -

অনুবাদ : আর দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ أنْفِطُاعُ वा সনদের বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ হাদীস নবী করীম হতে আরম্ভ করে আমাদের পর্যন্ত সংযুক্ত না হওয়া প্রসঙ্গে। আর এটা দু' প্রকার। যথা- ১. 🔑 😉 বা প্রকাশ্য थ ২. بَاطِنْ वा ७७। याट्त पूत्रमान शामीममभृश्कर वना হয়। এভাবে যে, রাবী তার ও নবী করীম 😄 -এর মধ্যবর্তী মাধ্যমসমূহের উল্লেখ বর্জন করে সরাসরি 🕮 🛍 🚉 🖹 বলে রেওয়ায়াত করেন। আর উসূলবিদগণের মতে মুরসাল হাদীস চার প্রকারে বিভক্ত। যথা- ১. সাহাবীগণের মুরসাল, ২. দিতীয় ও তৃতীয় যুগের রাবীগণের মুরসাল, ৩. এদের পরবর্তী যুগের রাবীগণের মুরসাল এবং ৪. সেই মুরসাল যা এক সনদের বিবেচনায় মুরসাল এবং অন্য সনদের বিবেচনায় মুরসাল নয়। আর মুরসাল যদি কোনো সাহাবীর নিকট হতে হয়, তাহলে তা সর্বসম্বতিক্রমেই গ্রহণযোগ্য। কেননা, অধিকাংশ সময় সাহাবী স্বয়ং নবী করীম 🚃 -এর নিকট হতেই হাদীস শ্রবণ করতেন। যদিও এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কখনো কখনো একজন সাহাবী অন্য সাহাবীর মাধ্যমেও শ্রবণ করেছেন এবং তিনি স্বয়ং সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং কোনো সাহাবী যখন মুরসাল রেওয়ায়াত করেন, তখন वात यथन पुत्रनाम तिर्धागाण قَالٌ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ كُذَا – विलन করেন, তখন বলেন

سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পক্ষান্তরে হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় যদি হাদীসের সনদে হুযুর হতে শ্রবণকারী সাহাবী বাদ পড়ে যায় এবং সাহাবী হতে শ্রবণকারী তাবেয়ী বলেন— "রাস্লে কারীম এরং পরলেছেন" তবেই তা غُرُنُ হবে। আর যদি সনদের অন্যত্র হতে বর্ণনাকারীকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে একে خُنْتُ বলবে। যেমন— তাবে-তাবেয়ী বলবেন, আবৃ হুরায়রা (রা.) বলেছেন। আর যদি সনদের প্রথমাংশ বাদ দেওয়া হয় অথবা সম্পূর্ণ সনদই বাদ দেওয়া হয়, তাহলে তাকে مُنَنُّنُ বলে। যেমন— আমরা বলে থাকি 'রাস্লে কারীম এরপ বলেছেন।' (মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) মুসতালাহাতে ইলমে হাদীসের ভূমিকায় এরূপ উল্লেখ করেছেন।)

سخمایی فَمُعُبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ وَهُمَ الصَّحَابِی فَمُعُبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ وَهُمَ الصَّحَابِی فَمُعُبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ وَهِمَ الصَّحَابِی فَمُعُبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ وَمُمَ الصَّحَابِی فَمُعُبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ وَمُمَ اللهِ مِعْمَامِي وَمُو اللهِ مِعْمَامِي وَمُو اللهِ مِعْمَامِي وَمُو اللهِ مِعْمَامِ وَمُو اللهُ مِعْمَامِ وَمُعْمَامِ وَمُعْمِعُمُ وَمُعْمَامِ وَمُعْمَامِ وَمُعْمَامِ وَمُعْمَامِ وَمُعْمِعُمِ وَمُعْمَامِ وَمُعْمَامِ وَمُعْمَامِ وَمُعْمَامِ وَمُعْمَامِ وَمُعْمَامِ وَمُعْمَامِ

وَمِنَ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ كَذَٰلِكَ عِلْكِنَا أَىْ مَقْبُولًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنْ يَقُولُ التَّابِعِيُّ اوْ تَبْعُ التَّابِعِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَذَا وَعِنْدُ اللَّهِ الشَّافِعِيّ لاَ يُعْبَلُ لِاَنَّهُ إِذَا جُهِلَتْ صِفَاتُ الرَّاوِيْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ حُجَّةً فَإِذَا جُهِلَتْ صِفَاتُهُ وَ ذَاتُهُ فَبِالطُّرِينْقِ الْأَوْلَٰى إِلَّا إِذَا تَأَيَّدَ بِحُجَّةٍ تَطْعِيَّةٍ أَوْ قِبَاسٍ صَحِبْجٍ أَوْ تَلَقَّنْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ أَوْ ثَبَتَ إِتِّصَالُهُ بِوَجْدٍ أُخَرَ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ كُلًّا مِنَّا فِي إِرْسَالِ مَنْ لَوْ اَسْنَدَهُ إِلَى شَخْصِ أَخَرَ يُقْبَلُ وَلاَ يُظُنُّ بِهِ الْكِذْبُ فَكِلَانْ لَا يُظَنُّ بِهِ الْكِذْبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَّهُ أَوْلَى بَلْ هُوَ فَوْقَ الْمُسنَدِ لِأَنَّ الْعَدْلَ إِذَا اتَّضَحَ لَهُ طَرِيْقُ الْإِشْنَادِ يَقُولُ بِلاَ وَسُوسَةٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَا وَإِذَا لَمْ يَتَّضِعُ لَهُ ذَٰلِكَ يَذْكُرُ اسْمَاءَ الرَّاوِي لِيرَحْمِلَهُ مَا تُحْمَلُ عَنْهُ وَيَغَرُهُ وَمَّتُهُ مِنْ ذَلِكَ وَارْسَالُ مَنْ دُوْنَ هُولًاء بِأَنْ يَلَهُ وَلَ مَنْ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا مَقْبُولُ كَذَٰلِكَ عِنْدَ الْكَرْخِيِّ (رح) خِلَافًا لِإِبْنِ ابَانٍ لِآنَّ النَّرْمَانَ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلْثَةِ زَمَانُ فِسْقِ لَمْ يَشْهَدِ النَّبِيُّ عَلَّهُ بِعَدَالَتِهِمْ فَلَا يُقْبَلُ -

সরল অনুবাদ : আর দিতীয় ও তৃতীয় যুগের রাবীগণের মুরসালও আমাদের নিকট অনুরূপভাবে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ হানাফীগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। যেমূন-তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ী এরপ বলেন যে, غَالُ رَسُولُ اللَّه کَذَا ﷺ কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগণের মরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁর দলিল এই যে. যখন রাবীর সিফাত অজ্ঞাত হয়, তখন তাঁর বর্ণিত হাদীস দলিলরূপে গৃহীত হয় না। সুতরাং যখন রাবীর সিফাত ও সত্তা উভয়ই অজ্ঞাত হবে, তখন আরো সঙ্গত কারণে তার হাদীস দলিলরূপে গহীত হবে না। তবে হাাঁ, যদি তা কোনো অকাট্য দলিল অথবা বিশুদ্ধ কিয়াস দ্বারা সমর্থিত হয় অথবা মুসলিম উম্মাহ তাকে নিঃসঙ্কোচে কবুল করে নেয় অথবা অন্য কৌনো সনদ দ্বারা তার اتَصَالُ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে তখন তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর আমরা হানাফীগণ তদুত্তরে বলি- আমাদের বক্তব্য তো সেই রাবীর ارْسَال -এর সাথে সম্পক্ত যে. তিনি যদি এ হাদীসটিকে অন্য কোনো রাবী হতে মুসনাদ হিসেবে রেওয়ায়াত করতেন, তাহলে তার এ হাদীসটি কবুল করে নেওয়া হতো এবং উক্ত রাবী সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনার সন্দেহ পর্যন্ত পোষণ করা হতো না: যখন কথা এরপই তখন আরো বেশি সঙ্গত কারণে তাঁর সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ 🚃 -এর প্রতি মিথ্যা আরোপের সন্দেহ পোষণ করা যাবে না; বরং এ ধরনের মুরসালের স্থান মুসনাদেরও উপরে। কেননা, একজন ন্যায়পরায়ণ রাবীর সমুখে যখন বিশ্ব এর সকল গতিপথ সম্পূর্ণ স্পৃষ্ট হয়ে উঠে, তৃখুনুই তিনি নিঃসংশয়ে উচ্চারণ করেন– قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَـذا আর যখন তার সমুখে ্রান্ত্র গতিপথ সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হয়, তখন তিনি রাবীর নাম উল্লেখ করে দেন। যাতে তিনি ঐ রাবীর উপর সেই দায়দায়িত চাপিয়ে দিতে পারেন, যা তিনি তার নিকট হতে স্বীয় ক্বন্ধে উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং নিজের দায়িত অন্যের কাঁধে চাপিয়ে मिरा निर्क ज्ञकल **माग्रमाग्निज् २** रू निक्कि लाख कतरा शास्त्रन । এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের পরবর্তী জমানার রাবীগণের মুরসাল উদাহরণ স্বরূপ যেমন- তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগণের পরবর্তী জমানার রাবীগণের মধ্য হতে কেউ ठाश्ल बहा रेगाय कात्री قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا –वनन (র.)-এর নিকট অনুরূপভাবেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইমাম স্বসা ইবনে আবান (র.) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা, فَرُون تُلْتُ -এর পরবর্তী জমানা পাপাচারিতার জমানা। নবী করীম 🚐 এ জমানার লোকজনদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেননি। সূতরাং তাদের মুরসাল রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না।

नाकिक अनुकाल عَنْدَنَ आका पूर्णत كَذْلِكَ पिछी । पिछी । पिछी । पिछी । पिछी । पिछी अनुक्र निक्ष के अनुक्ष निक्ष के अर्था है के अर्था है के अर्थ । पिछी के अर्थ है के अर्य है के अर्थ है के

وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ارْسَالُ নাম আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে যদ্রপ সাহাবীগণের ارْسَالُ এহণযোগ্য হয়ে থাকে তদ্রপ তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগণের وأرْسَالُ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে তদ্রপ তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগণের وأرْسَالُ গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তাবেয়ীগণ যদি إرْسَالُ করে থাকেন, তবে পরিত্যক্ত ব্যক্তি সাহাবী হবেন। আর তাবয়ে তাবেয়ী যদি أرْسَالُ করে থাকেন, তবে পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী হবেন তাবেয়ী। আর উভয় অবস্থায়ই পরিত্যক্ত ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হবে না। কেননা, নবী করীম সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগের সততা ও কল্যাণকামীতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। সুতরাং কোনো তাবেয়ী বা তাবয়ে তাবেয়ী যদি এরপ বলেন। আমি ব্রশ্ন তাবিয়ী তাহলে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীর ارسال প্রহণযোগ্য হবে না। প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, যেহেতু বর্ণনাকারীর وَعَنَاتُ তথা গুণাবলি অজ্ঞাত থাকে তখন সর্বসমতভাবে তার বর্ণনা প্রহণযোগ্য হয় না সেহেতু বর্ণনাকারীর সন্তা ও তুর্ভা উভয় অজ্ঞাত থাকার অবস্থায় যা إِرْسَالُ -এর মধ্যে হয়ে থাকে কোনোক্রমেই হাদীস প্রহণযোগ্য হতে পারে না। অবশ্য যদি কোনো অকাট্য দলিলের মাধ্যমে অথবা সহীহ কেয়াসের মাধ্যমে এর সত্যতা সমর্থিত হয়, অথবা মুসলিম উম্মাহ এটাকে প্রহণ করে থাকে কিংবা অন্য কোনো বর্ণনার দ্বারা এর المِرْسَالُ সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতেও তা গ্রহণযোগ্য হবে।

ত্র আবোচনা : উক্ত ইবারতে হানাফীগণের পক্ষ হতে শাফেয়ীগণের দলিলের জবাব এবং মুসনাদ ও মুরসাল হাদীসের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হানাফীগণ বলেছেন যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় তো ঐ বর্ণনাকারী যিনি অন্য কারো নিকট হতে হাদীসটি মুসনাদরূপে বর্ণনা করলে তা গৃহীত হতো এবং এ বিষয়ে তাঁর ব্যাপারে মিখ্যার আশঙ্কা করা হতো না। পরিস্থিতি যখন এরপ তখন উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলে কারীম — এর উপর মিখ্যারোপের ধারণা কোনোক্রমেই করা যাবে না; বরং তা তো মুসনাদ হাদীস অপেক্ষাও সমধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা, ন্যায়পরায়ণকারী বর্ণনাকারীগণ সনদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিচিত হওয়াই নিটিত করত সরাসরি নবী করীম — এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর যেসব ক্ষেত্রে তিনি পুরাপুরি সংশ্রমুক্ত হতে পারেননি, সেসব ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর নামোল্লেখ করে স্বয়ং দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে তাঁরই উপর সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন।

আর তাই ঈসা ইবনে আবান (র.) বলেছেন, বিরোধের সময় মুরসালকে মুসনাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে মুরসাল হাদীসের দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করা জায়েজ হবে না। কেননা, مُرْسَلُ -এর এ মর্যাদা ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন জায়েজ হলে রায়ের মাধ্যমে এর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করা জায়েজ হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে, আর তা জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে মাশহুর হাদীসের শক্তি نَصُ এর দ্বারা সাব্যস্ত। আর যা سام এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তা রায়ের দ্বারা সাব্যস্তকৃতের উর্ধে। কাজেই এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন জায়েজ হবে।

- এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীনের পরবর্তী যুগসমূহের মুরসাল গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ত্রিবিদ যুগ তথা সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগের পরবর্তী সময়ের বর্ণনাকারীগণের ارْسَالُ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মতে উক্ত ত্রিবিদ যুগের পরবর্তী সময়কার বর্ণনাকারীর وأرْسَالُ গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, যে خَنْبُط و عَدَالَتْ و المَعْرَافِينَ و المُعْرَافِينَ و المُعْرَافِي و المُعْرَافِينَ و المُعْرَافِينَ و المُعْرَافِينَ و المُعْرَافِينَ و

ঈসা ইবনে আবান (র.) -এর মতে তাদের মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, উক্ত ত্রিযুগের পরবর্তী যুগ সময় পাপাচারের যুগ হিসেবে গণ্য। এদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে নবী করীম হ্রাম্স দেননি। কাজেই তাঁদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ত্রিযুগের পরের বর্ণনাকারী যদি মুহাদ্দিস হন - যিনি দুর্বল ও সবল হাদীসের গ্রহণযোগ্য হবেন, অন্যথায় হবেন না। কেননা, যদি তিনি সহীহ ও যাঈফের মধ্যে পার্থক্যকারী না হন, তাহলে তিনি অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য মনে করে বাদ দিয়ে দেওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে। কাজেই তা সংশয়পূর্ণ হলেও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

مُرْسَلاً فَيَغَلِبُ إِسْنَادُهُ عَلْى إِرْسَالِهِ وَقِيْلَ لاَ ـِلُ لِاَنَّ الْإِسْـنَـادَ كَـالـتَّـعْـدِيـْـل وَالْإِرْسَـالُ كَالْجَرْجِ وَاذِا اجْتَمَعَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَغْلِبُ رُحُ وَأَمُّنَّا الْبُنَاظِينَ فَنَوْعَانِ بِأَنْ يُسَكُّونَ الْإِتِّصَالُ فِيبِهِ ظَاهِرًا وَلٰكِنْ وَقَعَ الْخَلَلُ بِوَجْهٍ أُخَرَ وَهُدَ فَعَدُ شَرَائِطِ الرَّاوِيْ اَوْ مُـُحَالَفَتُهُ لِدَلِيْدِلِ فَوْقَهُ فَإِنْ كَانَ لِنُنْقَصَانِ فِي النَّاقِيلِ فَهُوَ عَلَى مَا ذُكُرْنَا مِنْ عَدَمِ قُبُولِ خَبَرٍ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَالْمُغَفَّلِ وَإِنْ كَانَ الْعَرْضِ بِأَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ كَحَدِيْثِ لَا صَلْوةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ يُخَالِفُ لِعُمُوْم قَوْلِم تَعَالَى فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْانِ وَكَعَدِيثُو مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْبَتَوَضَّأْ يُخَالِفُ قُولَهُ تَعَالَى فِيبِ رِجَالٌ يُتُحِبُّونَ انَ يَتَطَهَّرُوا لِأَنَّهُ فِي مَدْح قَوْمِ يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَفِيْهِ مَسُّ الذِّكرِ .

সরল অনুবাদ : আর সেই হাদীস যা এক সনদের বিবেচনায় মুরসাল এবং অন্য সনদের বিবেচনায় মুসনাদ তা অধিকাংশের নিকট গ্রহণযোগ্য। যেমন- র্যু এ হাদীসটি। তাকে ইসরাঈল ইবনে ইউনুস মুসনাদ হিসেবে এবং শু'বা মুরসাল হিসেবে রেওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং মুসনাদ মুরসালের উপর বিজয়ী হবে। কিন্ত কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে. এ প্রকার রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইসনাদ তা'দীলের ন্যায় এবং ইরসাল জারাহ-এর ন্যায়। আর স্বীকৃত নিয়ম এই যে, যখন জারাহ ও তা'দীল একত্র হয়, তখন জারাহ্-ই প্রাধান্য লাভ করে। **আর** (ইনকেতায়ে) বাতেন অর্থাৎ সেসব হাদীস যা বাহাত মন্ত্রাসিল কিন্তু অন্য কেনো কারণে তাদের মধ্যে ক্রটি সষ্টি হয়েছে– তা দু' প্রকার। যথা– ১. রাবীর জন্য যেসব শর্ত নির্ধারিত রয়েছে– তা পাওয়া না যাওয়া, অথবা ২, এমন কোনো দলিলের বিপরীত २७ या या जनत्रका अवन ७ मिकिमानी। यिन व कि वि উদ্ধৃতিদাতার মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণতার কারণে হয়ে থাকে. তাহলে এর হুকুম তাই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ কাফির, ফাসিক, শিশু ও উদাসীন ব্যক্তির খবর যদ্রেপ গ্রহণযোগ্য নয়, এও তদ্রেপ গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি এ ক্রটি কোনো আনুষঙ্গিক কারণে বা মূলনীতির বিপরীত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে. উদাহরণস্বরূপ। যেমন- যদি তা কিতাবুল্লাহর বিপরীত হয়। যেমন- 🤾 এ হाদीসि वाल्लार का 'आलात صَلْوةَ إِلَّا بِفَاتِحَة الْكِتَابِ কাওল : فَاقْرَءُوا مِا تَكِسُّرُ مِنَ الْقُدْرَانِ अ সাধারণ হকুমের विপরীত এবং فَلْبَتَوْضًا ﴿ كَالَ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ বিপরীত। কেননা, এ আয়াতটি সেসব লোকের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে যারা পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতেন, আর সেই অবস্থায় লিঙ্গ স্পর্শ করা অপরিহার্য।

من صاب عالم المسلم الم

৬৩ আন্ত্র স্পূর্শ করে وَوَٰكَ تَعَالَى তার অজু করা আবশ্যক يُخَالِفُ তার অজু করা আবশ্যক وَكُرُهُ তার পুংলিঙ্গ وَمُسَّ মহান আল্লাহর এ কথার وَيُجِدُرُونَ তথায় এমন মানুষ আছে يُجِبُّونَ যারা পছন্দ করে وَيُبِدِ رِجَالًا رَفِيْهِ পানি দ্বারা بِالْمَاءِ আরা ইস্তিনজা করে بِالْمَاءِ এমন সম্প্রদায়ের প্রশৃংসায় অবতীর্ণ হয়েছে يَسْتَنْجُونَ লিস। الذُّكْرِ লিস مَسَ लिস الدُّكْرِ निज

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এবং অना चाटनाहना : উक्ठ हेवातराठ य शमीन এक मृत्व مُسْنَدُ ववः ववः वनाहना : قَمْ وَجْدٍ وَأُسْنِدَ مِنْ وَجْدٍ الخ সূত্রে گُزْسُلْ তার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মুসান্নিফ (র) ঐ হাদীসের حُخْم বর্ণনা করেছেন, যা এক সনদের বিবেচনায় মুসনাদ এবং আরেক সনদের বিবেচনায় মুরসাল। উদাহরণ স্বরূপ তিনি– "يَ بِوَلِيِّ ' হাদীসখানার উল্লেখ করেছেন। ইসরাঈল ইবনে ইউনুস (র.) উক্ত হাদীসখানাকে الْمَادُ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আঁর শার্মবাহ একে ارْسَالُ রূপে বর্ণনা করেছেন। জমহুর ওলামায়ে কেরাম (র.)-এর মতে অনুরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, اِرْسَالُ -এর দ্বারা وَنْقِطَاعُ জনিত ক্রটি নিরসন হয়ে গেছে। উপরিউক্ত হাদীসখানা ইসরাঈল আবৃ ইসহাক হতে তিনি আবৃ বুরদা হতে তিনি হযরত আবৃ মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবৃ মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলে কারীম 🚃 বলেছেন- ওলী ব্যতীত বিবাহ হবে না।"

পক্ষান্তরে শুবা আবৃ ইসহাক হতে তিনি আবৃ মূসা আশআরী (রা.) হতে এবং তিনি নবী করীম 🚃 হতে বর্ণনা করেছেন– 🕉 "بِكَاحُ إِلَّا بِمُولِيٍّ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِلَّا اللَّالَّا لَاللَّا لَاللَّا لَا لَا لَا لَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ সুর্তিরাং প্রথমোক্ত إِيَّصَالُ সনদের কারণে জমহুরের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

তবে একদল মুহাদ্দিসের মতে অনুরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এর أُسْنَادٌ তা'দীল (تَعْدِيْل) -এর সমতুল্য। আর ্জারাহ (جَرْح)-এর সমতুল্য। আর تَعْدِيْل ७ جَرْح একত্রিত হলে جَرْح কে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং হাদীস গৃহীত হয় না

এর صاटनाठना : উল্লিখিত ইবারতে إِنْقِطَاء بَاطِنْ अत्याटना : উल्लिখिত हेवात्र عَنْولُهُ وَأَمَّا الْبَاطِنُ فَنَوْعَانِ بِأَنْ يَكُونَ الْإِتِّيصَالُ الخ শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র) এ স্থলে "انْقِطَاع بَاطِنْ" তথা অপ্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অপ্রকাশ্য اِنْقِطَاعٌ বা বিচ্ছিন্নতা দু' প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমত বাহ্যত হাদীসখানাতে إِسْنَادُ পাওয়া যাবে; কিন্তু অন্য কোনো কারণে তাতে ক্রটি সাব্যস্ত হবে। যেমন– বর্ণনাকারীর মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি না পাওয়া যাওয়া। সুতরাং অনুরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। যেরূপ কাফির, ফাসিক, শিশু ও অসতর্ক ব্যক্তির হাদীস গৃহীত হয় না।

আলোচ্য ইবারতে إِنْقِطَاعُ আনুষঙ্গিক কারণে হলে তার হুকুম - قُولُهُ وَإِنْ كَانَ بِالْعَرْضِ بِأَنْ خَالَفَ الخ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) আনুষঙ্গিক কারণে إِنْقِطَاءٌ -এর বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, إِنْقِطَاءٌ यिन् আনুষঙ্গিক কারণে হয়, যেমন– হাদীসখানা کتاب اللهِ -এর পরিপদ্ধি হওয়া। এরপ ক্ষেত্রে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) হতে ইমাম তিরমিয়ী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম 🚃 এরশাদ বলেছেন– 🛣 কর্মিয় "لِمَنْ لَمْ يَغُرَأُ بِمَارِحَةِ الْكِتَابِ" (যে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামাজই হয়নি।) এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করত শাফেয়ীগণ নামাজের মধ্যে সূরায়ে ফাতিহাকে ফরজ বলে থাকেন। পক্ষান্তরে আমাদের হানাফীগণের মতে নামাজের মধ্যে সাধারণত যে কোনো স্রা বা স্রার অংশ বিশেষ পাঠ করা ফরজ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন " الْقُرْانِ" – " عَنْقَرُمُوْا مَا تَيَسَرُ مِنَ الْقُرْانِ" – अर्गा वा স্রার অংশ বিশেষ পাঠ করা ফরজ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন কারীম হতে সাধ্যমতো অংশ বিশেষ পাঠ করো। কাজেই উপরিউক্ত হাদীসখানা এ আর্য়াতের বিরোধী হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না। তা ছাড়া উক্ত হাদীসের আলোকে সূরায়ে ফাতিহাকে ফরজ সাব্যস্ত করা হলে তাতে خَبَرَ وَاحِدُ -এর দ্বারা কুরআনিক ভাষ্যের উপর অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করা হবে। আর তা জায়েজ নেই। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে সমন্তর সাধনের নিমিত্তে (আমাদের

হানাফীদের মতে) স্রায়ে ফাতিহা ওয়াজিব এবং রাস্লে কারীম —এর বাণী - "४" এর মধ্যে "র্থ" শব্দি পূর্ণাঙ্গতার নফীর জন্য হয়েছে। অনুরপভাবে রাস্লে কারীম —এর বাণী - "مَنْ مُسَ ذَكُرَا فَلْلِيَتُوضَاً" অর্থাৎ কেউ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তার উপর অজু করা ফরজ। এটা আল্লাহর বাণী – "فِنْهُ رِجَالٌ يَحْبُونَ أَنْ يَتَظَهُرُواً" (মসজিদে কুবায় এমন ব্যক্তিবর্গ রয়েছে যারা পবিত্র থাকতে পছন্দ করে)-এর বিরোধী। কেননা, আয়াতটি এমন লোকের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে যারা পানির দ্বারা ইস্তিনজা করতে অভ্যস্ত। অথচ এতে পুংলিঙ্গ স্পর্শ করা জরুরি। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের বিরোধী হওয়ার দরুন হাদীসখানা পরিত্যক্ত হয়েছে।

অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) উক্ত হাদীসের উপর আমল করেছেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী বুসরাহ বিনতে সাফওয়ান (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন " مَنْ مَسَ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّى حَتَّى يَتَوَضًّا " (যে ব্যক্তি পুংলিঙ্গ স্পর্শ করল সে যেন অজু না করে নামাজ পড়ে না।) পক্ষান্তরে আমরা হানাফীরা এর উপর আমল করি না। এর এক কারণ যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। আরেক কারণ এই যে, এর বিপরীতেও একটি হাদীস রয়েছে। সুতরাং হয়রত তালক ইবনে আলী (রা.) নবী করীম 🚃 হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, এটা (পুরুষাঙ্গ) তো শরীরের অঙ্গ বৈ আর কিছুই নয়। (সুতরাং এটা স্পর্শ করবার দরুন অজু ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নুই উঠে না।) আমরা (হানাফীরা) এ দ্বিতীয় হাদীসটিকে এক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছি। কেননা, নারীর তুলনায় পুরুষের হাদীস (বিশেষত পুরুষাঙ্গ সম্পর্কিত বর্ণনায়) অগ্রগণ্য। কেননা, পুরুষ অপেক্ষাকৃত অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং সংরক্ষণকারী। অবশ্য বুসরার হাদীসকে তা'বীলও করা যেতে পারে। এভাবে যে, ১১৯ ক্রেটি (পুরুষাঙ্গ স্পর্শকরণ)-এর দ্বারা পুরুষাঙ্গ হতে কিছু নির্গত করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

كُرَ وَهُوَ مَشْهُورً أَوِ الْحَادِثَةَ الْمَشْهُورَةَ كَحَدِيثِ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيّةِ فِي الصَّلُوةِ الَّذِي الصَّلُوةِ الَّذِي رَوَاهُ اَبُو هُ مُرَيْرَةً (رضا) فَإِنَّ حَادِثَةَ السَّكُوةِ و ورود مستَمِرة كان يَحضرها الوف مِن الرِّجَالِ وَلَمْ يَسْمَعِ التَّسْمِيةَ اللَّ أَبُو هُرَيْرَةَ (رضا) وَهٰذَا شَنْيُ عَجِيبٌ أَوْ اعْرَضَ عَنْهُ الْأَئِمَّةُ مِنَ لْدُرُ ٱلْأُوَّلِ يَعْنِي أَنَّ الصَّحَابَةَ (رض) إِذَا تَكَلَّمُوا فِيمًا بَيْنَهُمْ بِالرَّأْيِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْحَدِيثِ كَانَ ذَٰلِكَ دَلِيلُ إِنْ قِطَاعِم مِثْلُ مَا رُوِى أَنَّ الصَّحَابَةَ إِخْتَلَفُواْ فِيمًا بَيْنَهُمْ فِيْ وُجُوْبِ الزَّكُوةِ عَلَى الصَّبِتِي بِالرَّأَي وَلَمْ يَكْتَفِتُوا إِلَى تَسُولِمِ (عـ) إِبْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتْلَمَى خَيْرًا كَيْلَا تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ فَعُلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتِ اَوْ مُؤَوِّلُ بِتَاوِيْلِ اَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَبْهِ كَمَا قَالَ عَلَبْهِ السَّلَامُ نَفَقَةُ الْمَرْ أِعَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةً كَانَ مَرْدُودًا مُنْقَطِعًا أَيْضًا جَوَابُ إِنْ أَيْ يَكُونُ الْخَبَرُ فِي كُلِّ مِنْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ مَرْدُودًا كَمَا فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ.

সরল অনুবাদ : অথবা মাশহুর সুনতের বিপরীত হয়। যেমন- الْقُضَاءُ بِشَاهِدٍ وَيَعِيْنِ এ হাদীসটি निवी कतीय 🚐 - এत मानवित रामीन 🚉 - वित्र मानवित रामीन এর বিপরীত। অথবা, মাশहुत - وَالْـيَحِيْـيُنُ عَلَى مَـنُ ٱنْـكَرَ ঘটনার বিপরীত হয়। যেমন- নামাজের মধ্যে জোরে বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করা সংক্রান্ত হাদীসটি যা হ্যরত আরু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন। কেননা, নামাজের ঘটনা একটি প্রসিদ্ধ ও প্রবহমান ঘটনা, যাতে হাজার হাজার লোকই উপস্থিত হতেন, অথচ একমাত্র হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ব্যতীত আর কেউই জোরে বিসমিল্লাহ পাঠ শ্রবণ করেনি- এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয়। **অথবা প্রথম যুগের ইমামগণ অর্থাৎ** সাহাবায়ে কেরামগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামগণ যখন তাঁদের পারস্পরিক কর্মকাণ্ডে যুক্তি ও কিয়াস দ্বারা কথাবার্তা বলেছেন এবং এ হাদীসটির প্রতি ক্রক্ষেপই করেননি, তখন তাঁদের এ অনীহামূলক আচরণ হাদীসটির مُنْقَطِعُ হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। যেমন– কথিত আছে যে, অপ্রাপ্ত বয়ঙ্ক শিশুর মালের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীগণ কেয়াস দ্বারা পরস্পর মতবিরোধ করেছেন। অথচ নবী করিম 🚐 -এর হাদীস পর - إِبْتَغُوا فِي مَالِ الْبَتْلَى خَيْرًا كَيْلًا تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ প্রতি মোটেই ভ্রাক্ষেপ করেননি। এটা দ্বারা জানা গেল যে, এ হাদীসটি প্রমাণিত নয়। অথবা যদি প্রমাণিত হয়ও, তবুও তা তাবীলকৃত এবং এখানে مَدَنَة দারা وَ عَنَهُ -ই উদ্দেশ্য। र्यभन, नवी कतीभ 🊃 देतभाम करत्र हन- نَفَقَةُ أَنْمُواْ عَلَى তাহলে এসব অবস্থায়ও ইনকেতা-ই বাতিন نَفْسِهِ صَدَفَةُ প্রত্যাখ্যাত ও كَنْتَطِعْ হবে। এটা পূর্ববর্তী ়া হরফে শর্ত-এর জবাব। অর্থাৎ এ প্রকার 'ইনকেতা-ই বাতিন'-এর দ্বারা হাদীসমূহ উক্ত চার জায়গার প্রত্যেক জায়গায়ই প্রত্যাখ্যাত হবে। যেমন, প্রথম প্রকারের মধ্যে (যাতে রাবীর জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহ অনুপস্থিত রয়েছে) প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

मानिक अन्वान : إِنْ مَوْمَ وَ الْمَعْرُونَ وَ الْمُعْرُونَ وَ الْمَعْرُونَ وَ الْمَعْرُونَ وَ الْمُعْرُونَ وَ الْمُعْرُونَ وَ الْمُعْرُونَ وَ الْمُعْرُونَ وَ الْمُعْرُونَ وَ الْمُعْرُونَ وَ وَالْمُونَ وَ وَالْمُونَ وَ الْمُعْرُونَ وَ وَالْمُونَ وَ وَالْمُعْرُونَ وَ وَالْمُونَ وَلِي وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَ

আনগারুগ্ সুরাথ ১৯ তিয়ের সম্পদের ব্যাপারে خُبْرًا কোনো ভালো পন্থা خُبْرًا যাতে তা খেয়ে না ফেলতে পারে أَنْ غُبْرً المُعَالَّمَ عُلْمً আহবা তা ব্যাখ্যাযুক্ত وَمُورِّلُ যাকাতে وَمُورِّلُ আহবা তা ব্যাখ্যাযুক্ত الصَّدَفَةُ আহবা তা ব্যাখ্যাযুক্ত थर्थम अकारतत मर्पा। في النَّوْعِ أَلْأُولَ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ه عند المُعْرُوفَةُ الغ - ه ه الحجادة المُعْرُوفَةُ الغ - ه ه الحجادة المُعْرُوفَةُ الغ الْمُعْرُوفَةُ الغ গ্রহণযোগ্য নয়– প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এ স্থলে গ্রন্থকার (র) হাদীস গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় কতিপয় দিকের বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, হাদীসটি (তদপেক্ষা) প্রসদ্ধি (অন্য কোনো) হাদীসের বক্তব্যের বিরোধী হওয়া। যেমন– একজন সাক্ষী ও একটি শপুথের দারা ফয়সালা কুরা সম্পর্কিত হার্দীস, যা ইমাম মুসলিম (র) হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবুনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম 🚐 একজন সাক্ষী ও একটি হলফ (শপথ)-এর দ্বারা ফয়সালা করেছেন। অর্থাৎ বাদীর পক্ষে মাত্র একজন সাক্ষী ছিল, তখন নবী করীম বাদীকে তার অন্য সাক্ষীর পরিবর্তে তার দাবিকৃত বস্তুর ব্যাপারে একটি শুপুথ করতে বললেন। এ হাদীসখানা নবী করীম হতে বর্ণিত মাশহর (প্রসিদ্ধ) হাদীস البَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْنَ عَلَى مَنْ أَنْكُرٌ " (বাদীর দলিল পেশ করা কতব্য, অন্যথায় বিবাদী তথা দাবি অস্বীকারকারীকে শপথ দেওয়া হবে)-এর বিরোধী। সর্বসমতভাবে হাদীসখানা মাশহর। ইমাম তিরুমি্যী (র) আমর ইবনে ওয়ায়েব হতে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে হাদীসখানা নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন– الْمَدْعِيْ وَالْمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعِيْ الْمُدَعِّى عَلَيْه । এতদুভয়ের মধ্যে ভাষাগত কিছুটা পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিক দিয়ে এরা এক ও অভিনু

এ মাশহুর হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শপথ কেবল বিবাদীর জন্যই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে বাদীকে অবশ্যই সাক্ষী পেশ করতে হবে- যার সংখ্যা কমপক্ষে দু'জন পুরুষ হবে, তার জন্য শপথ প্রযোজ্য নয়। সুতরাং একজন সাক্ষী ও একটি শপথের মাধ্যমে ফয়সালা দান সম্পর্কিত হাদীসখানা এর বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য হবে।

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে যদি কোনো হাদীস সর্বজন পরিচিত ও সদা সংঘটিত ঘটনার বিরোধী হয়, তাহলে তার হুকুম কি হবে? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো হাদীস যদি সর্বজন পরিচিত ও সদা সংঘটিত কোনো ঘটনার বিরোধী হয়, তাহলে উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন– নামাজে উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ সম্পর্কিত হাদীস। এ হাদীসটি হযরত আবৃ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন। আর এটা সর্বজন পরিচিত ও সদা সংঘটিত ঘটনা। হাজার হাজার সাহাবী (রা.) হুযুরের সাথে নামাজে উপস্থিত হতেন। তাঁরা হুযুর 🚃 -এর বাণী ও কর্ম অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ করতেন। অথচ একমাত্র হযরত আবৃ হুরায়রা (রা) ব্যতীত আর কেউ বিসমিল্লাহ উচ্চঃস্বরে পড়তে শুনলেন না। এটা অতীব আশ্চর্য ব্যাপার বৈ কি?

উল্লেখ্য যে, ইমাম তিরমিয়ী (র) বলেছেন, খলীফা চুত্ষ্টয় তথা হযরত আবৃ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা) নামাজে উচ্চঃস্বরে বিস্মিল্লাহ পাঠ করতেন না। রাসার্য়েলুল আরকান নামক কিভাবে আছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, যেসব নামাজে কেরাত উচ্চ আওয়াজে পড়তে হয় সেগুলোতে বিসমিল্লাহও উল্চৈঃস্বরে পড়বে। দলিল হিসেবে তিনি নাঈমূল মুজমার হতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একটি হাদীস পেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবৃ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি। তিনি বিস্মিল্লাহ্ (উচ্চৈঃস্বরে) পাঠ করবার পর সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করলেন এবং নামাজ শেষ করত বললেন, আল্লাহর কসম আমার নামাজ তোমাদের সবার চাইতে রাসূলের নামাজের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদগণের মতে বিস্মিল্লাহ জোরে পাঠ সম্পর্কিত হাদীস মোটেই সহীহ নয়।

অর আলোচ্য ইবারতে সাহাবীগণ কোনো হাদীসকে বর্জন করত কিয়াসের وعَدَّلُهُ أَوْ أَعْرُضَ عَنْهُ الْاَتِمَةُ الخ শরণাপনু হয়ে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না– এ প্রুসঞ্জে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো হাদীস দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম যদি প্রয়োজনের সময় দলিল পেশ না করে থাকেন: বরং তদস্থলে যদি তাঁরা কিয়াস ও রায়ের শরণাপন হয়ে থাকেন, তাহলে উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, সাহাবীগণ (রা) দীনের বুনিয়াদ আর গ্রহণযোগ্য দলিল পরিত্যাগের অপবাদে তারা অভিযুক্ত হননি। কাজেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা) উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ না করা–বিশেষত যখন উক্ত মাসআলায় তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে– স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, হাদীসটি তাঁদের পরবর্তী যুগের বর্ণনাকারী হতে অসতর্কতাবশত বর্ণিত হয়েছে। অথবা এটা রহিত হয়ে গেছে। অথবা এতে এ ধরনের অন্য কোনো দোষ রয়েছে। কাজেই এটা অনুযায়ী আমল করা যাবে না। যেমন– অপ্রাপ্ত বয়ঙ্কের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁরা স্ব-স্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী বিভিন্ন অভিমতও ব্যক্তি করেছেন। কিন্তু কেউ এতদ সম্পর্কে হুঁগুর 🊃 হতে বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা দলিল পেশ করেননি। হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (র.) আমর ইবনে শোয়ায়ের হতে তাঁর পিতা-পিতামহের মধ্যস্কতায় বর্ণনা করেছেন। নবী করীম 🚃 বলেছেন, জেনে রাখো, তোমাদের কেউ কোনো সম্পদশালী এতিমের অভিভাবক নিযুক্ত হলে সে যেন তার সম্পূদকে ব্যবসায় নিয়োগ করে, যাতে সদকা দিতে দিতে উক্ত মাল নিঃশেষ না হয়ে যায়। অবশ্য হাদীসটি বর্ণনা করবার পর ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেছেন যে, এর সনদ বিতর্কিত। কেননা, মুছান্না ইবনে সাবাহ নামী এর এক রাবী মুহাদ্দিসীনের মতে যাঈফ। যা হোক যেহেতু সাহাবী এর দ্বারা দলিল পেশ না করত কিয়াসের শরণাপনু হয়েছেন, সেহেতু এটা অগ্রহণযোগ্য অথবা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ تَنَقَ -এর দ্বারা এখানে تَنَقَد (ভরণপোষণ)-কে বুঝানো হয়েছে। श्यमन- जना रामीरम जारह "نَفَعَدُ السَّرْ إَعَلَى نَفْسِهِ صَدَفَةٌ " - मानूस श्रीय छत्रशायर या ताय करत जा मनका हिरमरत गणा।

এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা - اَلنَّوْعُ الْأَوُّلُ عَلَيْ النَّوْعِ النَّوْعِ الْأَوُّلِ न्ता रहित वर्थात्न وانقطاع باطن তথা প্রথম প্রকারের দ্বারা انقطاع باطن - এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনাকারীর মধ্যে কোনো ক্রটি থাকলে তথা তার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি অনুপস্থিত থাকলে যেমন হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না, তদ্রূপ উল্লিখিত চার অবস্থা তথা 🚅 , وَعَدْ مُعْرُونَهُ ٥ سُنَّتَ مَشْهُورٌه ، كِتَابُ اللَّهِ यि وَاحِدْ - هَادِئَهُ مُعْرُونَهُ ٥ سُنَّتَ مَشْهُورٌه ، كِتَابُ اللَّهِ यि وَاحِدْ र् इटल ७ डेंक रामीन (خَبَر وَاحِدٌ) গ্রহণযোগ্য হবে না।

اللَّهِ تَعَالَى وَهُو نَوْعَانِ الْعُقُوبَاتُ وَغَيْرُهَا اللهِ وَامَّا حُقُونُ الْعِبَادِ وَهُو تَلْشَةُ اقْسَامِ مَا فِيْهِ إِلْزَامٌ مَحْضٌ أَوْ لاَ إِلْزَامَ فِيْدِ أَصْلًا أَوْ فِيْدِ إِلْزَامٌ مِنْ وَجْهِ دُوْنَ وَجْهِ فَلَهٰذِهِ خَلْسُسَةُ أَنْوَلِع وَهُذَا التَّفْسِيْمُ لِمُطْلَقِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُونَ خَبَرَ الرَّسُولِ أَوْ اصْحَابِهِ أَوْ عَامَّةِ الْخَلْقِ مِنْ أَهْلِ السُّوْقِ وَهِيَ مِنَ الْمُسَامَحَاتِ الْمَشْهُوْرَة لِجُمْهُوْدِ السَّلَفِ إِفْتِدَاءً بِفَخْرِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مِنْ خُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيْهِ حُجَّةً سَوَاء كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ أوِ الْعُقُوبَاتِ أوْ دَائِرَةٌ بَيْنَهُ مَا أَوْ مُؤْنَةُ مَعَ اَحَدِهِهِمَا وَلٰحِنْ قِسْلَ بِلاَ شُرْطِ عَدَدٍ لِاَنَّ الصَّحَابَةَ قَبِلُوا حَدِيثُ إِذا الْتَقَى الْخَتَانَانِ مِنْ عَائِشَةَ (رض) وَحْدَهَا وَقِيْلَ بِشُرْطِ عَدَدٍ لِإَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقْبَلْ خَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِ فِي عَدَمِ تَمَامِ صَلُوتِهِ مَا لَمْ يُنْضَمُّ إِلَيْهِ خَبَرُ غَيْرِهِ .

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ খবরের ঐ ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে যেখানে খবরকে দলিল সাব্যন্ত করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, খবর পাঁচ ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে পেশ হতে পারে। কেননা, এ ক্ষেত্রসমূহ হয়তো আল্লাহর হক হবে অথবা বান্দার হক। আবার আল্লাহর হক দুই প্রকার : ১. عُثُرُبَاتُ বা শরয়ী দণ্ডবিধিসমূহ ও ২. বা ইবাদতসমূহ। আর বান্দার হকও তিন প্রকার। যথা- ১. তন্মধ্যে শুধু إنْكِزالُم রয়েছে, ২. তন্মধ্যে আদৌ الزار कात्ना إلزار दे तारे ७ ७. जनात्था वक वित्वहनाय إلزام রয়েছে এবং অন্য বিবেচনায় কোনো انْزَادُ নেই। এই মোট পাঁচ প্রকার হলো। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, এ শ্রেণীবিভাগটি সমগ্র খবরে ওয়াহিদের- যা নবী করীম 🚃 -এর খবর. সাহাবায়ে কেরামদের খবর ও সাধারণ মান্যের খবরকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু সুনুতের আলোচনায় একে অন্তর্ভুক্ত করা–এটা জমহুর সালাফে সালেহীনের একটি প্রসিদ্ধ শিথিলতা, যা আল্লামা ফখরুল ইসলামের অনুকরণে করা হয়েছে। যদি খবরের ক্ষেত্র আল্লাহর হকের প্রকারভুক্ত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ দলিল হবে। চাই তা ইবাদতের মধ্য হতে হোক অথবা দণ্ডবিধির মধ্য হতে. এতদভয়ের মধ্যে আবর্তনশীল হোক অথবা তাদের যে কোনো একটির সাথে জিম্মাদারী হোক। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, খবরে ওয়াহিদ কোনো সংখ্যা সীমার শর্ত ছাড়াই দলিল হবে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম إِذَا الْتَهَى النَّخَتَانَانِ সংক্রান্ত হাদীসটিকে একা হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও কবুল করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, সংখ্যা সীমার শর্তসাপেক্ষে খবরে ওয়াহিদকে কবুল করা হবে। কেননা. নবী করীম 🚃 যুলইয়াদাইন (রা.)-এর খবরকে স্বীয় নামাজ পূর্ণ না হওয়ার ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর খবরের সাথে অন্য ব্যক্তির খবরকে মিলিয়ে নেননি।

আন্ওয়ারুল মানার শবহে নূরুল আন্ওয়ার ৬৭ আকসামুস্ সুন্নাহ কেউ কেউ বলেছেন بِشَرْطِ عَدَدٍ সংখ্যা সীমার শর্তে مَا لَمْ يُنْضَمَّ الِيْهِ عَدَدٍ कर्जाता, नवीं करींय عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدَمٍ সংখ্যा সীমার শর্তে مَا لَمْ يُنْضَمَّ الِيْهِ تَعَالِم وَمَا اللّهِ عَدَمٍ পরিপূর্ণ مَا لَمْ يُنْضَمَّ الِيْهِ قَامِهِ عَمْرِ وَى الْبُكَيْنِ مَا عَدَمٍ عَمْرِ وَى الْبُكَيْنِ ر عکرم प्रवश्यामादेन (ता.)-এत খবরকে عکرم يک يک فيرو (ता.) अर्थेख मिलिय़ तिनित् के के के के के के के के कि के के

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ه بَوْلَهُ مَعَلِّ الْخَبَرِ وَاحِدْ क प्रतिन रिप्ताद अभ कता : উक ইवांतर हात हात : فَرُلُهُ مَعَلِّ الْخَبَرِ الَّذِي جُعِلَ الخ যায়- সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে ঐসব স্থানের বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছেন। যেসব স্থানে 💥 দলিল হিসেবে مُعُنُونَ الْعِبَادِ . ১ अर्था श्वारत अर्थात । کعُنُونَ اللّهِ عَمُونَ اللّهِ عَمُونَ اللّهِ عَمُونَ اللّهِ عَمُ اللّهِ عَمُونَ اللّهِ عَمُونَ الْعِبَادِ . ١ अर्था अर्था विভक्त कता यात्र । كمُعُنُونَ الْعِبَادِ عَمْدُ اللّهِ اللّهِ عَمْدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمْدُ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَالْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَ অর্থাৎ বান্দার অধিকার।

পুনরায় عِبَادَاتْ . ২ - مُعَوِّقُ اللَّهِ पूं প্রকার - ١. عُفُوقُ اللَّهِ अर्था९ मधिविधिममूर । ٩. عُفَوْقُ اللَّهِ

আবার الْعِبَادِ তিন প্রকার : ১. এতে নিছক الْرَامُ পাওয়া যাবে। (الْعِبَادِ বলে অপরের উপর কোনো কিছুকে অত্যাবশ্যক করে দেওয়া।) ২. এতে কোনো إِنْزَامٌ নেই। ৩. এতে এক দিকের বিচারে إِنْزَامُ পাওয়া যাবে অন্য দিকের বিচারে إِنْزَامُ পাওয়া যাবে না। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, মোট (উপরিউক্ত) পাঁচ স্থানে خَبَر وَاحِد -কে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

: अत आंटनाहना قُولُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى

দিলল خَبَر وَاحِدْ তথা আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে خَنُونُ الله দিলল হতে পারে : حقوق الله হিসেবে গণ্য হবে। চাই তা عِبَادَاتْ -এর প্রকারভুক্ত হোক, যেমন- নামাজ-রোজা ইত্যাদি। (তবে عِبَادَاتْ সম্পর্কীয় বিষয়াবলি يَعَيْن পারণামূলক, অথচ اِعْتِقَاد পারাজ হওয়ার জন্য ধারণা যথেষ্ট নয়; বরং اِعْتِقَاد পারাজ হওয়ার জন্য ধারণা যথেষ্ট নয়; বরং - व्रें व्याव الله عَدُورَ (प्रथिविधि) प्रश्कांख रहाक । रयमन مِعَدُورَاتُ अथवा عُمُوْرَاتُ ଓ عِبَادُكُ अथवा عُمُورَاتُ प्रथिविधि प्रश्कांख रहाक । रयमन مِعْدُور আবর্তনশীল হোক। যথা–کُفَّارَاتْ কননা, এটা অপরাধের প্রতিদান হওয়ার কারণে শাস্তি (عقوبة) হিসেবে গণ্য। আবার কাজট়ি ইবাদত হওয়ার দিক বিবেচনায় عِبَادُتْ । অথবা, এতদুভয় (عِبَادُة ও عُتُوْبَة)-এর কোনো একটির জিমাদারী সংক্রোন্ত হবে। যেমন– ওশর ও থেরাজ। কেননা, ওশর ভূমির জিমাদারীর কারণে হয়ে থাকে যে ভূমিতে সে ফসল করেছে। আর এতে ইবাদতের অর্থ রয়েছে। কারণ, যাকাত যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়ে থাকে ওশরও সেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়ে থাকে। আর খেরাজও আবাদকৃত ভূমির কারণে হয়ে থাকে। আর এতে عُمُونَدٌ -এর অর্থ বিদ্যমান। কেননা, এটা কাফিরদের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর তাদের জন্যই এটা প্রযোজ্য।

मािश्व २७য় जा अः وَاحِدُ वत जाटनाहना : উল्লिश्व उतातरा خَبَر وَاحِدُ पािश्व २७য় जा अः वारनाहना : उत्तिश्व विक् করা হবে কিনা- সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত যে, যে কোনো প্রকারের حُمُنُونُ اللَّهِ -এর व्याभारतरे خَبَر وَاحِد - क मिल हिरमर প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে উক্ত خَبَر وَاحِد - এর মধ্যে বিশেষ কোনো সংখ্যা শর্ত কিনা এতে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল আলিমের মতে এর জন্য (বিশেষ) কোনো সংখ্যা শর্ত নয়। দলিল হিসেবে তাঁরা।। সম্পর্কিত হাদীসটিকে পেশ করেছেন। হাদীসটি একমাত্র হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তথাপি সাহাবায়ে الْخُتَانَان কেরাম (রা.) হাদীসটিকে কবুল করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম 🚃 বলেছেন, যখন একটি খত্নার স্থান অপর খত্নার স্থানকে অতিক্রম করবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে।-(তিরমিযী) নর-নারীর লজ্জাস্থানের যে অংশ কর্তন করা হয়ে থাকে, তাকে خَشَان বলে। এর দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য। আর এর জন্য লিঙ্গের মাথা প্রবিষ্ট হওয়াই যথেষ্ট। –(মিরকাত)

পক্ষান্তরে আরেক দল আলিমের মতে, خَبَرُ وَاحِدٌ দলিল হওয়ার জন্য সংখ্যার শর্তসাপেক্ষ। তাঁদের দলিল হলো নবী করীম 🚃 তাঁর নামাজ পূর্ণ না হওয়ার ব্যাপারে যুলইয়াদানের খবরকে ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যের খবর এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

عَوْلُهُ خَبَرُ وَى الْبَدَيْنِ النَّ وَ अत जाटलाहना : অত ইবারতে যুলইয়াদাইনের হাদীস ও এর উত্তর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (র.) হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। হুযূর 🚃 দু' রাকআত নামাজ আদায় করত সালাম ফিরালেন। তখন হযরত যুলইয়াদাইন (রা.) বললেন, হুযুর! নামাজ সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন? নবী করীম 🚐 সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, যুলইয়াদাইন কি সত্য বলেছেন? সাহাবীগণ (রা.) উত্তর দিলেন, হাঁ। তখন হুযূর 🚃 দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দু' রাকআত আদায় করলেন। অতঃপর হুযুর 🚃 সালাম ফিরালেন এবং পুনরায় তাকবীর বলে সিজদায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সিজদায় অতিবাহিত করত তাকবীর বলে সোজা হয়ে বসলেন। পুনরায় তাকবীর বলে দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে

আর তখন নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা হারাম ছিল না। অতঃপর আল্লাহর বাণী - "وَقُومُو اللَّهِ قَانِتِيْنَ أَلِكُ وَانِتِيْنَ اللَّهِ مَانِيتِيْنَ اللَّهِ عَانِتِيْنَ اللَّهِ مَانِيتِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَانِيتِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ مَانِيًّا لِللَّهِ عَانِيتِيْنَ اللَّهِ عَانِيتِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ চুপচাপ আল্লাহর জন্য নামাজ আদায় করো) অবতীর্ণ হওয়ার পর নামাজের মধ্যে কথাবার্তা হারাম হয়ে যায়।

যারা خَبْر وَاحِدٌ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সংখ্যার শর্তারোপ করেন না, তাঁদের পক্ষ হতে এ হাদীসের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অপবাদের আশঙ্কা (অবকাশ)-এর কারণে নবী করীম 🎫 যুলইয়াদাইনের 🚅 -কে কবুল করেননি। কেননা, ঘটনাটি একটি বিরাট সমাবেশে ঘটেছিল এবং যুলইয়াদাইন ব্যতীত অন্য কেউ এ ব্যাপারে মুখ খুলেননি। (ইবনুল মালিক অনুরূপ বলেছেন।)

خِلَافًا لِلْكُرْخِيِّ فِي الْعُقُوبَانِ فِيَالُكُهُ لَا مِنْهُ لِآنَّ فِى إِتِّصَالِهِ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَاُّمْ ۗ بْهَةً وَالْحُدُودُ تَنْدُرِي بِهَا وَأَمَّا إِثْبَاتُهَا بِالْبَبِّنَاتِ عِنْدَ الْقَاضِيْ فَيَجُوزُ بِالنَّصِّ عَـلْـي خِـكَانِ الْـقِـبَـاسِ وَهُـوَ قَـُولُـهُ تِـعَـالْـي فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ وَآمَثَالُهُ وَلاَنَّ الْحُدُودَ لَمْ تَحْبُثُ بِالْبَيْنَاتِ وَإِنَّكَا تَثْبُتُ اسبابُها وَالْحُدُودُ ثَابِتَةً بِالْكِتَابِ وَانْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ مِمَّا فِيهِ إِلْزَامُ مَحْضُ كَخَبَرِ إِثْبَاتِ الْحَقِّ عَلْى اَحَدِ فِي الدُّيُونِ وَالْاَعْيَانِ الْمَبِيْعَةِ وَالْمُرْتَهَنَةِ وَالْمَغْصُوبَةِ تُشْتَرَطُ فِينِهِ سَائِرُ شَرَائِطِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْعَقْبِ وَالْعَدَالَةِ وَالطُّبْطِ وَالْإِسْلَامِ مُعَ الْعَدَدِ وَلَفْظِ الشُّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ بِأَنْ يَكُونَ إِثْنَيْنِ وَيَتَلَفَّظُ بِقَوْلِهِ اشْهَدُ وَتَكُونُ لَهُ الْوِلاَيةُ بِالْحُرِيَّةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هٰذِهِ الشَّرَائِطُ الثَّلْثَةُ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَحِبْنَئِذِ يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْقَاضِي فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي فِينِهَا إِلْزَامُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.

: কিন্ত ইমাম কারখী (র.) সরল অনুবাদ শর্য়ী দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে এ প্রশ্নে বিপরীত মত পোষণ **করেন**। তিনি শরয়ী দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদকে কবল করেন না এবং এর মাধ্যমে দণ্ডবিধিও সাব্যস্ত করেন না। তাঁর দলিল এই যে, খবরে ওয়াহিদ নবী করীম 🚃 পর্যন্ত 📜 🚓 হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, আর দণ্ডবিধিসমূহ সন্দেহ দ্বারা অকেজো হয়ে যায়। আর কাজীর নিকট নির্ধারিত দণ্ড সাক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করা– এটা নসের মাধ্যমে জায়েজ আছে যদিও তা কিয়াসের বিপরীত। আর নস হলো আল্লাহ তা'আলার কাওল : ववः এत नाग्न आतु فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ অনেক কাওল। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, নির্ধারিত দণ্ড সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয় না, বরং সাক্ষ্য দ্বারা এর সববসমূহ সাব্যস্ত হয় এবং নির্ধারিত দণ্ড কিতাবুল্লাহ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। আর যদি বান্দার হক সেই প্রকারভুক্ত হয়, যার মধ্যে তথু রয়েছে, যেমন- কোনো ব্যক্তির উপর ঋণ এবং বিক্রিত, বন্ধকী ও আত্মসাৎকৃত বস্তুর মধ্যে অধিকার সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত খবর. তাহলে তনাধ্যে খবরে ওয়াহিদের জন্য নির্ধারিত সকল শর্তই আরোপ করা হবে। অর্থাৎ খবর প্রদানকারীকে জ্ঞান-বৃদ্ধি সম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ, সংরক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী ও মুসলমান হতে হবে। এর সাথে সাথে সংখ্যা, সাক্ষ্য প্রদানের শব্দ এবং লেনদেন করার অধিকার বিদ্যমান থাকতে হবে। এভাবে যে, খবর প্রদানকারী দু'জন হবে, 🕰 শব্দযোগে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তার স্বাধীনভাবে লেনদেন করার অধিকার বিদ্যমান থাকবে। যখন এ শেষোক্ত শর্তত্রয় পূর্ববর্তী শর্তচতুষ্টয়ের সাথে একত্র হবে, তখন যেসব মুয়ামালায় বিবাদীর উপর اُزُواءٌ, রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে কাজীর নিকট খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য হবে।

मधितिक कन्याम نِ الْمُوْرِيَّ الْمُوْرِيِّ الْمُوْرِيِّ بِهِ मधितिषत وَالْمُوْرِيِّ بِهِ الْمُوْرِيِّ مِنْ الْمُورِيِّ مِنْ الْمُورِيِّ مِنْ الْمُورِيِّ مِنْ اللَّهِ السَّلَمُ اللَّهُ السَّلَمُ اللَّهُ الْمُورِيِّ مِلْمِيْلِيِّ الْمُورِيِّ مِلْمِيْلِيِّ الْمُورِيِّ مِلْمِيْلِيِّ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ مِلْمِي الْمُورِيِّ مِلْمِيْلِيِّ الْمُورِيِّ مِلْمِيْلِيِّ الْمُورِيِّ مِلْمِيْلِيِّ الْمُورِيِّ مِلْمِيْلِيِّ الْمُورِيِّ لِمُعْمِي الْمُورِيِّ لِمُعْلِي الْمُورِيِّ لِمُعْمِي الْمُورِيِّ لِلْمُورِيِّ لِمُعْمِي الْمُورِيِّ لِمُعْمِي الْمُورِيِّ لِمُعْمِي الْمُورِيِّ لِمُعْمِلِي الْمُورِيِّ لِمُعْمِلِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُورِيِّ لِمُعْمِلِي الْمُورِيِّ لِمُعْمِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُورِيِّ لِمُعْمِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُورِيِّ مِلْمُورِيِّ لِمُعْمِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُورِيِّ لِمُعْمِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُورِيِّ لِمُعْمِي الْمُؤْمِلِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمُورِيِّ لِلْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِيْلِ الْمُؤْمِيِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِيْلِيِّ الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِي

مَعَ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَبْلِ مِ अहे कानवृिक्ष क्ष्मान وَالْعَدُونَ وَالْعَدُونَ وَالْعَدُونَ وَالْنَبْنِ مَع عَلَى الْمُدَّانِ فَا الشَّلْمَة بَالْ الْمُورِقِي الْعَدَّةِ وَالْمُورِقِينِ الْمُعَلِّمِ وَالْمِلْكِيةِ وَالْمُورِقِينِ الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةِ السَّهَادَةِ السَّهَادَةِ السَّهَادَةِ المَّكَادِ عَمَع عَلَى الْمُعَدِّ الشَّهَادَةِ السَّهَادَةِ السَّهَادَةِ السَّهَادَةِ المُعَدِّدِ عَمَة عَلَى السَّهَادَةِ السَّهَادَةِ السَّهَادَةِ السَّهَادَةِ السَّهَادَةِ السَّهَادَةِ المُعَدِّدِ السَّمَ اللَّهُ السَّلَمَةِ السَّهَا السَّهُ اللَّهُ الْمُعَدِّمِ اللَّهُ وَالْمُورِقِينَ الْمُعَدِّمِ السَّمَانِ اللَّهُ السَّلَمَةُ مَا اللَّهُ الْمُعَدِّمِ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَامِلِينَ اللَّهُ الْمُعَامِلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ اللَّهُ الْمُعَامِلِينِ السَّمَانِ اللَّهُ الْمُعَامِلِينَ اللَّهُ الْمُعَامِلِينَ اللَّهُ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِلِينِ السَّمَامِلِينِ السَّمَامِلِينِ السَّمَامِلِينِ السَّمَامِلِينِ السَّمَامِلِينِ السَّمَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ السَّمُ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَامُ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِي الْمُعَلِينَ الْمُعَلِي الْمُعَلِينَ الْمُعَلِي الْمُعَ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وه عَارَنُ اللّٰهِ अरकाख عُفُرْنَ اللّٰهِ अरकाठना : উক্ত ইবারতে عَفُرْنَ اللّٰهِ সংক্রান্ত الْعُفُرْبَاتِ এর ব্যাপারে ইমাম কারখীর মতের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে حُفُرْنَ اللّٰهِ এব ব্যাপারে হেকে অথবা عُفُرْبَاتُ সংক্রান্ত হোক। তবে ইমাম কারখী (র.)-এর মতে عُفُرْبَاتُ এব ব্যাপারে হেকে অথবা عُفُرْبَاتُ সাব্যস্ত হবে না।

হিমাম কারখীর দিলিল: কেননা, خَبُر رَاحِدْ রাসূলে কারীম 🥶 পর্যন্ত مُتَّصِلُ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, مُدُودُ অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে কোনো কিছুকে সাব্যস্ত করে না। আর সন্দেহের কারণে خُبُر رَاحِدْ (দণ্ডসমূহ) রহিত হয়ে যায়।

জমহুরের পক্ষ হতে উত্তর: এর জবাবে জমহুর বলেছেন যে, যে সন্দেহের দরুন দণ্ড রহিত হয়ে যায় তা হলো দণ্ডের কারণ সাব্যস্তকরণ সংক্রোন্ত সন্দেহ। যেমন— জেনা এবং চুরি। কিন্তু দণ্ডের হুকুম যে দলিলেল দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে (কিতাব, সুনুত ইত্যাদি) তাতে সন্দেহ বিদ্যমান থাকার কারণে শাস্তি রহিত হয় না। লক্ষণীয় যে, কিতাবুল্লাহর প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা শাস্তিকে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, যদিও এর ঠিটেই (নির্দেশনা)-এর ক্ষেত্রে অবকাশ রয়েছে।

হ্মাম কারখীর উপর একটি وَعْتَرَاضُ এর জবাব : এক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)-এর বিরুদ্ধে একটি হতে পারে যে, عُدُوْد দিলল (সাক্ষী)-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অথচ তাতে তো সন্দেহ রয়েছে। এর জবাবে তিনি বলেছেন, বিচারকের নিকট সাক্ষী-প্রমাণের দ্বারা خُدُوْد সাব্যস্তকরণ কিতাবুল্লাহর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, যা কিয়াসের বিপরীত। সূত্রাং (সাক্ষ্য) -এর উপর কিয়াস করত সেই খবরের দ্বারা عُدُوْد (দণ্ড) সাব্যস্ত করা যাবে না যা মাত্র একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আর উক্ত تَعْدُلُ مِنْكُمْ " অর্থাৎ "তোমাদের মধ্য হতে সেসব মহিলার বিরুদ্ধে চারজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে রাখো যারা অপকর্মে লিপ্ত হয়" এবং ইত্যাকার অন্যান্য আয়াত।

তা ছাড়া عُدُوْد তো সাক্ষ্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি; বরং এর اَسْبَابْ (কারণসমূহ) সাক্ষ্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর غُدُوْد (দণ্ডসমূহ) اَسْبَابْ (কারণসমূহ) عُدُوْد

ভিন্ন আরে নির্দান নুনি নির্দান নির্দ

যা হোক এ ত্রিবিধ শর্ত (اِسْلَامُ ७ ضَبْط. عَدَالَتْ عَفْل তেথা وَقَقَى بَهَادَتْ وَ شَهَادَتْ - عَدُدُ) -এর সাথে একত্র হলে বিচারকের নিকট সেসব লেনদেন خَبَر وَاحِدُ দলিল হিসেবে গণ্য হবে যেসব বিষয়ে বিবাদীর উপর اِلْزَامُ দেও) রয়েছে।

وَإِنْ كَانَ لَا إِلْزَامَ فِيْهِ أَصْلًا كَخَبُرِ الْوَكَالِيَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرِّسَالَةِ فِي الْهَدَايَا وَنَحْوِهَا إِلَيْ يَفُولَ وَكُلُكَ فُلَانُ أُو صَارِبَكَ فِي لِهِذَا أَوْ اَهْدَى ۚ اِلَيْكَ هٰذَا الشَّيْ هَدِيَّةً فَإِنَّهُ لَا الْزَامَ فِيهِ عَلَى اَحَدِ بَـلْ يَخْتَارُ بَيْسَنَ اَنْ يَكْبَسَلُ الْمَوكَالَةَ وَالْمُضَارَبَةَ وَالْهَدِيَّةَ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَقْبَلَ يَثْبُثُ بأُخْبَارِ الْأَحَادِ بِشَرْطِ التَّمْيِيْزِ دُوْنَ الْعَدَالَةِ يَعْنِيْ بِشُرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ مُمَيِّزًا صَبِيًّا كَانَ اَوْ بَالِغًا حُرًّا كَانَ اَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا كَانَ اَوْ كَافِرًا عَادِلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا فَبَجُوزُ لِمَنْ أَخْبَرَهُ بِالْوَكَالَةِ وَٱلْمُضَارِبَةِ اَنْ يَتَحَصَرُفَ فِبِهِ وَيُبَاشِرُهُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَجِدُ رَجُلًا مُسْتَجْمِعًا لِلشَّرَائِطِ يَبْعَثُهُ إِلَى وَكِيْلِمِ أَوْ غُـلَامِهِ بِـالْخَبَرِ فَكُوْ شُرِطَتْ فِيبِهِ الشُّرُوطُ لَتَعَطَّلَتِ الْمَصَالِحُ فِي الْعَالَمِ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ غَيْرُ مُلْزِم فِي الْوَاقِعِ فَلَا تُعْتَبَرُ فِيْهِ شَرَائِطُ الْإِلْزَامِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقْبَلُ خَبَرَ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْبِيِّرِ وَالْفَاجِرِ.

সরল অনুবাদ : আর যদি বানার হক এমন প্রকারভুক্ত হয় যে, তাতে আদৌ কোনো إِنْزَامُ -ই নেই। যেমন- কারো উকিল হওয়া, মালের অংশীদার হওয়া এবং হাদিয়াসমূহে দৃত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের খবর। উদাহরণস্বরূপ যেমন- কেউ এভাবে বলল যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে তার উকিল নিযুক্ত করেছে। অথবা অমুক ব্যক্তি তোমাকে এ বিষয়ে অংশীদার মনোনীত করেছে, অথবা অমুক ব্যক্তি তোমার নিকট এ বস্তুটি হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করেছে। লক্ষণীয় যে. এ প্রকার খবরের মধ্যে কারো উপর কোনো اُنْزِامُ নেই; বরং যাকে খবর প্রদান করা হয়, তার এখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা হলে এই ওকালত, অংশীদারিত (مُضَارَتُ) ও হাদিয়া কবুল করবে অথবা কবুল করবে না। তাহলে তা أَخْنَا, أُخَادُ षाता সাব্যস্ত হবে। তবে শর্ত এই যে, খবরদাতা পার্থক্য জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু তার ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ এই শর্তে যে. খবর প্রদানকারী পার্থক্য করার জ্ঞানসম্পন্ন হবে। চাই সে নাবালেগ শিশু হোক অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি. আজাদ হোক অথবা ক্রীতদাস, মুসলমান হোক অথবা কাফির, ন্যায়পরায়ণ হোক অথবা ফাসিক। সূতরাং এরপ ক্ষেত্রে সংবাদদাতা যাকে ওকালত, অংশীদারত্ব ও হাদিয়া প্রভৃতির খবর প্রদান করেছে, তার জন্য উক্ত বিষয়ে লেনদেন করা ও তাতে আত্মনিয়োগ করা জায়েজ রয়েছে। কেননা, মানুষ স্বীয় উকিল অথবা গোলামের নিকট সংবাদ পাঠাবার জন্য এমন লোক খুব কমই পেয়ে থাকে. যার মধ্যে সকল শর্তই ষোল আনা বিদ্যমান রয়েছে। যদি এক্ষেত্রে সকল শর্তই কডাকডিভাবে আরোপ করা হয়, তাহলে এ পৃথিবীতে যাবতীয় কর্মকাণ্ড অচল হয়ে যাবে। আর এ কারণেও যে, এরপ খবর যেহেতু প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো কিছু লাযেমকারী নয়, সুতরাং তাতে الْزُوالْم -এর শর্তাবলি বিবেচনা করা যাবে না। আর এটা তো সকলেই জানেন যে, নবী করীম 🚐 হাদিয়া সংক্রান্ত খবর ন্যায়পরায়ণ ও ফাসিক নির্বিশেষে সকলের নিকট হতেই কবুল করতেন।

تعرب المستقال المست

آنْ يَتَصَرَّفَ खर्शीमातिर्ज् وَالْمُضَارَبَةِ खर्णिक वाराज रत المَنْ اَخْبَرَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الزام الخار الخار الخار الخار الخار الخار الخار الخار الخار الزام الخار الخا

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত ধরনের সংবাদ গৃহীত হওয়ার জন্য ন্যায়পরায়ণতা, ইসলাম এবং পূর্ণাঙ্গ আকল ও একাধিক সংখ্যক হওয়া শর্ত নয়; বরং تَعْرِيْنِ (ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ ক্ষমতা) থাকাই যথেষ্ট। সূতরাং তামীয সম্পন্ন শিশু, গোলাম, কাফির ও ফাসিকের সংবাদও গ্রহণযোগ্য হবে। তবে বোধহীন ও পাগলের সংবাদ গৃহীত হবে না।

मिन : কেননা, এসব ব্যাপারে সংবাদ প্রেরণের জন্য ప్রশ্ল -এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি সম্পন্ন লোক জুটানো প্রায়ই সম্ভব হয়ে উঠে না। যদ্দরুন সব কাজ-কারবারই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে, যাতে মহাসংকট সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত উপরিউক্ত ধরনের خَبَر -এর দ্বারা কোনো বাধ্যবাধকতা অনিবার্য হয় না। কাজেই বাধ্যবাধকতার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তৃতীয়ত নবী করীম হবে সং-অসৎ নির্বিশেষে সকলের সংবাদই خَبِيًّة -এর ব্যাপারে গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূলে কারীম — -এর নিকট কোনো খাদ্য-দ্রব্য হাজির করা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, এটা হাদিয়া না সদকা? যদি বলা হতো সদকা, তাহলে তিনি সাহাবীগণকে ভক্ষণ করতে বলতেন এবং নিজে ভক্ষণ করতেন না। আর যদি বলা হতো হাদিয়া, তাহলে সাহাবীগণের সাথে তিনিও আহারে অংশ নিতেন। (সংবাদদাতা ন্যায়পরায়ণ না ফাসিক তা অনুসন্ধান করতেন না।)

وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِلْزَامٌ مِنْ وَجْدٍ دُوْنَ وَجْدٍ كُوْنَ عَزْلِ الْوَكِبْلِ وَحَجْرِ الْمَاذُوْنِ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمُؤَكِّلُ وَالْمُولَى يُتَصَرَّفُ فِي حَتَّ نَفْسِمُ اللهِ بِالْعَزْلِ وَالْحَجْرِ كَمَا يَتَصَرَّفُ بِالتَّوْكِبْلِ وَالْإِذْنِ فَلَا إِلْزَامَ فِسْبِهِ اصْلًا وَمِنْ حَسِنْكَ أَنَّ التَّصَرُّفَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَكِيْلِ وَالْعَبْدِ بَعْدَ الْعَزْلِ وَالْحَجْرِ وَتَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ فِي ذٰلِكَ فَفِيْهِ إِلْزَامُ ضَرَدٍ عَكَى الْوَكِيْسِلِ وَالْعَبْدِ فَلِهُذَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ احَدُ شَطْرَيِ الشَّهَادَةِ عِنْدُ أَبِي مَنِيْفَةَ يَعْنِى الْعَدَدَ أَوِ الْعَدَالَةَ أَىْ لَابُدَّ أَنْ يَّكُونَ الْمُخْبِرُ إِثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدًا عَدْلًا رِعَايَةً لِشِبِهِ الْجَانِبَيْنِ إِذْ لَوْ كَانَ إِلْزَامًا مَحْضًا يُشْتَرَطُ فِيْهِ كِلاَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلْزَامًا اَصْلاً مَا شُرِطَ فِيْهِ شَيْ مِنْهُمَا فَوَقَّرْنَا حَظًّا جِنَ الْجَانِبَيْنِ فِيْهِ وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَكُ فِيْهِ شَنْحُ بَلْ يَثَبُتُ الْحَجْرُ وَالْعَزْلُ بِخَبَرِ كُلِّ مُمَيِّزِ وَهٰذَا إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ فُضُولِيًّا فَإِنْ كَانَ وَكِيْلًا أَوْ رَسُولًا مِنَ الْمُؤَكِّلِ وَالْمَولٰى لَمْ تُشْتَرَطِ الْعَدَالَةُ وَالْعَدُهُ إِتِّفَاقًا لِأَنَّ عِبَارَةَ الْوَكِيْلِ وَالرَّسُولِ كِعِبَارَةِ النُّوكِلِ وَالْمُرسِلِ.

সরল অনুবাদ : আর যদি খবরের ক্ষেত্র এমন হয় যে, তাতে এক বিবেচনায় الزار রয়েছে এবং অন্য বিবেচনায় الزام নেই। যেমন- উকিলকে বরখাস্ত করা অথবা অনুমতি প্রদত্ত ক্রীতদাসের এখতিয়ার রহিতকরণ সংক্রান্ত খবর। কেননা, এ বিবেচনায় যে, মুয়াঞ্চিল ও মনিব স্বীয় অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বরখান্ত ও বারণ করা দারা ভূমিকা পালনের এখতিয়ার রাখেন, যদ্রপ তিনি উকিল নিয়োগ ও অনুমতি প্রদান দ্বারা ভূমিকা পালনের এখতিয়ার রাখেন-তাতে আদৌ কোনো انزام নেই। আর এ বিবেচনায় যে, বরখান্ত ও বারণের পর ভূমিকা পালনের প্রতিক্রিয়া ভধু উকিল ও ক্রীতদাসের উপরই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাতে তার উপরই জিম্মাদারী প্রত্যাবর্তন করে – তাতে উকিল ও ক্রীতদাসের উপর ক্ষতির الزار রয়েছে। তাহলে তাতে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে সাক্ষ্যদানের অর্ধাংশ শর্ত করা হবে। অর্থাৎ হয়তো সংখ্যা অথবা ন্যায়পরায়ণতা শর্ত করা হবে। এর অর্থ এই যে, উভয় দিকের সাদৃশ্য বিবেচনার্থে এটাই আবশ্যক যে. সংবাদদাতা দু'জন হবে অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হবে। কেননা, যদি খবরের ক্ষেত্র এমন হয় যে, তাতে নিছক الزار=₹ রয়েছে, তাহলে তাতে সংখ্যা ও ন্যায়পরায়ণতা উভয় শর্তই আরোপ করা হবে। আর যদি খবরের ক্ষেত্র এমন হয় যে. তাতে আদৌ কোনো الزام -ই নেই, তাহলে তাতে উভয় শর্তের কোনোটি আরোপ হবে না। মোটকথা, আমরা এক্ষেত্রে উভয় দিকেরই হক পূর্ণ করেছি। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে এ প্রকার খবরের ক্ষেত্রে কোনো কিছই শর্ত করা হবে না: বরং প্রত্যেক পার্থক্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির খবর দ্বারাই বারণ ও বরখাস্তকরণ সাব্যস্ত করা যেতে পারে। আর এ মতপার্থক্য শুধ সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেখানে সংবাদ প্রদানকারী অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়। আর খবরদাতা যখন মুয়াক্কিল অথবা মনিবের পক্ষ হতে উকিল অথবা দৃতস্বরূপ হয়, তখন সর্বসম্মতভাবেই তাতে ন্যায়পরায়ণতা অথবা সংখ্যা কিছুই শর্ত নয়। কেননা, উকিল ও দূতের বিবৃতি হুবহু মুয়াঞ্চিল ও দূত প্রেরণকারীরই বিবৃতির অনুরূপ হয়ে থাকে।

دُونَ وَجُدِ صَامَ عَالَمَ مَنْ وَجُدِ صَامَ عَالَمُ مَنْ وَجُدِ صَامَ عَالَمُ عَالَمُ الْمَاذُونَ صَامَ عَالَم عَالَمُ الْمَاذُونَ صَامَ المَرَاعُ الْمَادُونَ صَامَ المَرَاعُ الْمَادُونَ صَامَ المَرَاعُ الْمَادُونَ صَامَ اللَّهُ الْمَادُونَ صَامَ اللَّهُ الْمَادُونَ صَامَ اللَّهُ الْمَادُونَ صَامَ اللَّهُ الْمَادُونَ المَمْوَعُ الْمَادُونَ المَمْوَعُ الْمُوكُلُ الْمَامُ اللَّمَامُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللْمُعْ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- এর আলোচনা: উক্ত ইবারতে وَجُهِ الْخَامُ مِنْ وَجُهِ الْخَامُ عَلَيْ وَالْوَامُ مِنْ وَجُهِ الْخَامُ وَالْمُ مِنْ وَجُهِ الْخَامُ وَالْمُ مِنْ وَجُهِ الْخَامُ وَالْمُ الْمِبَاوِ مِنْ الْمُبَاوِ مِنْ الْمِبَاوِ مِنْ الْمُبَاوِ مِنْ الْمِبَاوِ مِنْ الْمُبَاوِ مِنْ الْمُبَاوِ مِنْ الْمُبَاوِ مِنْ الْمُبَاوِ مِنْ الْمُبَاوِ مِنْ الْمُبَاوِ مِنْ الْمُبَاوِمِ اللهِ مِنْ الْمُبَالِيَّ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُبَاءِ وَمِنْ الْمُبَاءِ وَمِنْ الْمُبْوِمِ اللهِ اللهِ

ত্র পরিউক্ত মাসআলায় ইমামগণের মতানৈক্য : উপরিউক্ত মাসআলায় অর্থাৎ খবরের مَنُونُ الْعِبَادِ यिन وَالْوَامُ وَالْمُ وَالْمُوالِّ وَالْمُوالِّ وَالْمُوالِّ وَلَامُ وَالْمُوالِّ وَالْمُولِّ وَالْمُولِّ وَلَالُمُ وَالْمُولِ وَلَالْمُ وَالْمُولِّ وَلَالُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَالُمُ وَلِيْلُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُولِّ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِيْلُمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِ

পক্ষান্তরে সাহেবাইন তথা ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উপরিউক্ত মাসআলায় হুর্নিত কোনোটিই শর্ত হবে না; বরং যে-কোনো পার্থক্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংবাদের দ্বারাই উকিলের অপসারণ ও গোলাম হতে অনুমতি প্রত্যাহার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম সাহেব ও সাহেবাইন (র.)-এর মধ্যকার উপরিউক্ত মতানৈক্য তখন হবে যখন সংবাদদাতা গতানুগতিক সংবাদদানকারী হয়।

আর সংবাদদানকারী যদি উকিল বা দৃত হয়, যেমন বলবে আমি তোমাকে উকিল (প্রতিনিধি) নিয়োগ করলাম তুমি অমুককে সংবাদ দিবে যে, আমি তাকে অপসারণ করেছি বা আমি তার নিকট হতে অনুমতি প্রত্যাহার করেছি। অথবা বলবে, আমি তোমাকে অমুকের নিকট দৃত হিসেবে পাঠাচ্ছি, তুমি তাকে আমার পক্ষ হতে এ সংবাদটি পৌছিয়ে দিবে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে عَدَالَتْ ও عَدَالَ وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِيَ وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِمُ وَال

ত مُوَكِلُوْ الْمَا الْمَعْبِرُ الْمَعْبِرِ اللهِ - مُمْرِسِلْ - مُمْرِسِلْ - مُمْرِسِلْ - مُمْرِسِلْ مَعْبِرِ مَا مَعْبِرِ اللهِ - مُمْرِسِلْ - مُمْرِسِلْ - مُمْرِسِلْ مَعْبِرِ مَعْبِرِ مَا مَعْبِرِ اللهِ - مُمْرِسِلْ - مُعْبِرِ مُعْبِرِ مُعْبِرِ مُعْبِرِ اللهِ مَعْبِرِ اللهِ مَعْبِرِ اللهِ مَعْبِرِ اللهِ مَعْبِرِ اللهِ ا

তবে লক্ষণীয় যে, ইমামগণের মধ্যকার উপরিউক্ত মতানৈক্য কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন সংবাদদাতা نَصُرُونِي (তথা কর্তৃপক্ষ হতে আদিষ্ট না হয়ে গতানুগতিক সংবাদদাতা) হবে। পক্ষান্তরে সংবাদদানকারী যদি মুয়াক্কিল অথবা مُرْسِدُ (প্রেরণকারী)-এর পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়ে তাদের প্রতিনিধি (উকিল) এবং رَسُول (দৃত) হিসেবে সংবাদ দান করে, তাহলে সর্বসম্বতভাবে عَدَالَتْ ও عَدَالَتْ وَعَدَدُ (প্রতিনিধি) ও مَرُسُول و (প্রতিনিধি) ও رَسُول و (কৃত)-এর বক্তব্য مُرْسِلُ (উকিল নিয়োগকারী) ومُرْسِلُ (দৃত প্রেরণকারী)-এর বক্তব্য হিসেবেই গণ্য ও গৃহীত হবে।

وَهٰذَا التَّقْسِنْهُ ٱيْضًا لِـمُطْلَقِ خَبَرِ الْوَاحِدْ آيِّ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ الرَّسُولِ أَوْ غَيْرِهِ وَلِهِ ذَا قَالًا وَهُوَ ارْبُعَةُ اتْسَامٍ قِسْمُ يُحِيطُ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِ كَخَبَرِ الرَّسُولِ إِذِ الْآدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى مَتِهِ عَنِ الْكِذْبِ وَسَائِرِ اللَّأَنُوبِ وَقِ طُ الْعِلْمَ بِكِذْبِهِ كَدَعُوى فِرْعُونَ الرُّبُوبِ لِآنَّ الْحَادِثَ الْفَانِيْ لَا يَكُونُ اللَّهَا بِالْبَدَاهَةِ بِ عَلَى الْأُخُرِ كَخَبُر الْعَدْلِ مِع لِلشَّرَائِطِ وَلِهٰذَا النَّوْعِ الْاَخِيرِ قُصُودٍ هَهُنَا اَطْرَافُ ثَلْثَةٍ طَرْفُ السَّمَاعِ بِاَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيثُ عَنِ الْمُحَدِّثِ اَوَّلاً وَطَرْفُ الْحِفْظِ بِأَنْ يَكُفْظُ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْ اَوَّلِهِ اللَّي الْخِرِهِ وَطَرْفُ الْاَدَاءِ بِاَنْ يُلْقِيمَهُ إِلَى الْاخَرِ لِتَفْرُغَ ذِمَّتُهُ وَفِي كُلِّ طَرْفٍ مِنْهَا عَزِيْمَةٌ وَ رُخْصَةً .

সরল অনুবাদ : আর চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ স্বয়ং খবরের বর্ণনা প্রসঙ্গে। আর এ শ্রেণীবিভাগও সম্পূর্ণ খবরে ওয়াহিদের, যা রাসূল ও গায়রে রাসূল সকলের খবরকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, খবর চার প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকার সেই খবর যার সত্য হওয়াকে ইলমে ইয়াকীন পরিবেষ্টন করে রয়েছে। যেমন- নবী করীম 🚐 -এর খবর। কেননা, নবী করীম 🚐 যে মিথাা ও যাবতীয় পাপ হতে পবিত্র, তার স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণাদি বর্তমান রয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকার সেই খবর যার মিখ্যা হওয়াকে ইলমে ইয়াকীন পরিবেষ্টন করে রয়েছে। যেমন-ফেরআউন কর্ত্ক নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক হওয়ার দাবি। কারণ, যা স্বয়ং নবসৃষ্ট ও নশ্বর, তা স্পষ্টতই 괴 বা মাবুদ হওয়ার অযোগ্য। আর তৃতীয় প্রকার সেই খবর যা সত্য ও মিথ্যা উভয়টি হওয়ার সমান সম্ভাবনা রাখে যেমন- ফাসিক ব্যক্তির খবর। কেননা, ফাসিক ব্যক্তির খবর তার মুসলমান হওয়ার বিবেচনায় সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আর তার পাপাচারিতার বিবেচনায় মিথ্যা হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং এরূপ খবরের ক্ষেত্রে অপেক্ষা করাই ওয়াজিব। আর চতুর্থ প্রকার সেই খবর যার দু'টি সম্ভাবনার মধ্য হতে একটি সম্ভাবনা অপর সম্ভাবনার উপর প্রবল ও শক্তিশালী। যেমন- সেই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির খবর, যার মধ্যে রেওয়ায়াতের সকল শর্তই বিদ্যমান রয়েছে। এই শেষোক্ত প্রকারটি যা এখানে ইন্সিত: তার তিনটি দিক রয়েছে। ১ শ্রবণের দিক। এভাবে যে. শ্রোতা বা ছাত্র প্রথমত হাদীসকে মহাদ্দিসের নিকট হতে শ্রবণ করবে। ২. মুখস্থ করার দিক। এভাবে যে, শ্রবণ করার পর শ্রুত হাদীসটিকে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ রাখবে। ৩. আদায় বা অন্যের নিকট পৌছানোর দিক। এভাবে যে, সে সংরক্ষিত হাদীসটিকে অন্য ব্যক্তির নিকট পৌছিয়ে দিবে, যাতে তার দায়িত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়। আর এ তিনটি দিকের প্রত্যেকটির মধ্যেই দৃঢ়তা ও রুখসতের আহকাম রয়েছে।

وَهٰذَا अया प्रतित عَبْرُ الْخَبْرِ वर्गना প্রসঙ্গ نَفْسِ الْخَبْرِ वर्गना প্রসঙ্গ نَفْسِ الْخَبْرِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْمُطْلَقِ خَبْرِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْمُطْلَقِ خَبْرِ الْوَاحِدِ الْمُطْلَقِ خَبْرِ الْوَاحِدِ الْمُطْلَقِ خَبْرِ الْوَاحِدِ الْمُسْوِلِ الْمُسْوِ

দুই স্মারনার عَلَى الْأَخْرِ অপরটির উপর كَخَبَرِ الْعَدْلِ যেমন সেই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির খবর وعَلَى الْأَخْر যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে اَطْراَنُ এখানে هُهُنَا উদ্দেশ্য বা ইন্সিত الْمَغْصُودِ রেওয়ায়াতের সকল শর্ত وَلِهُذَا النَّوْعِ الْاَخِنْدِ عَنِ الْمُحَدِّثِ হাদীসটি الْحَدِيْثَ প্রাতা শ্রবণ করবে يَسْمَعَ এভাবে যে بِأَنْ প্র তিনটি দিক রয়েছে طُرْفُ السَّمَاعِ يَحْفَظ بَعْدَ ذَٰلِكَ প্রাখবে يَحْفَظ প্রাখবে بِأَنْ প্রথম وَطَرْفُ الْحِفْطِ প্রথম وَطَرْفُ الْحِفْطِ প্রথম وَطَرْفُ الْحِفْطِ প্রথম وَطَرْفُ الْحِفْطِ الْمِعْفِظِ প্রাখবে يَحْفَظ وَالْمَالِكِ الْمِعْفِظ الْمُعْفِظ الْمُعْفِط اللهِ الْمُعْفِظ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْفِظ اللهِ الل পর مِنْ أُولِهِ হাদীসটির প্রথম হতে إِلَى أُخِرهِ শেষ পর্যন্ত وَطُرْفُ الْآدَاءِ শেষ পর্যন্ত مِنْ أُولِهِ হাদীসটির প্রথম হতে مِنْ أُولِهِ পৌছে দিবে وَفِي كُلِّ طُرْفٍ مِنْهَا তার দায়িত্ব وَمَّتُهُ আর তিনদিকের প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে عَزِيْمَةُ पृग़्ा وَرُخْصَةً مِعْدِيْمَةً ववर সহজ্তার বিধান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

अक हेवांतरक मूल वा সाधातन وَ وَ لُهُ وَالتَّفْسِيْمُ الرَّابِعُ فِيْ بَيَانِ نَفْسِ الْخَبَرِ الخ শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, যেসব শ্রেণীবিভাগ কিতাবুল্লাহর মধ্যে অনুপস্থিত– কেবল সুনানের সাথে খাস এদের চতুষ্টয় শ্রেণীবিভাগের মধ্যে এখানে চতুর্থ শ্রেণীবিভাগের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, চতুর্থ প্রকারভেদ হচ্ছে মূল خَبْرُ -এর বিবরণ প্রসঙ্গে। অর্থাৎ এতে اِتْصَالُ (অবিচ্ছিন্নতা), اِنْقِطَاعُ (বিচ্ছিন্নতা) مَحَل করান কর্মন দিক বিবেচনা না করত মূল 💥 -এর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। এ স্থলেও 💥 -কে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে– চাই তা রাসূলে কারীম 🚃 -এর 💥 হোক অথবা অন্য কারো 💥 হোক। আর 💥 বা মূল সংবাদ চার প্রকার :

এক. যা সন্দেহাতীত সর্বসম্মতিক্রমে সত্য। যেমন- রাসূলে কারীম 🚐 -এর 💢 কারণ তিনি মিথ্যা ও যাবতীয় পাপাচার হতে পৃত-পবিত্র হওয়া অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তদ্রপ ﴿ وَابِرُ مُتَوَانِرُ وَ প্রত-পবিত্র হওয়া অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তদ্রপ

দুহ্- যা সন্দেহাতীতরূপে মিথ্যা। অর্থাৎ যার মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং কারো এতে দ্বিমতও নেই। যেমন– ফেরআউনের রব (প্রভু বা প্রতিপালক) হওয়ার দাবি। কেননা, নশ্বর ও ধ্বংসশীল বস্তু বা ব্যক্তি উপাস্য না হওয়া সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। কারণ, উপাস্যের (তথা স্রষ্টার) অস্তিত্ব অবশ্যসম্ভাবী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আর তা নশ্বর ও ধ্বংসশীল হওয়ার পরিপস্থি।

😊ন. যাতে সত্য ও মিথ্যা উভয় সম্ভাবনা সমভাবে বিদ্যমান। যেমন– ফাসিকের 🚅 কেননা, সে মুসলমান হওয়ার দরুন যদ্ধপ তার সংবাদ সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তদ্রূপ ফাসিক হওয়ার কারণে মিথ্যা হওয়ার আশঙ্কাও এতে বিদ্যমান রয়েছে। এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট কোনো ফাসিক কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে তোমরা এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে।" সুতরাং যেহেতু এতে সত্য ও মিথ্যা উভয় সম্ভাবনা সমভাবে বিদ্যমান সেহেতু এটার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর নয়।

চার. যা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা অগ্রগণ্য। যেমন– ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সংবাদ, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি তথা সংরক্ষণ ক্ষমতা, আকল, ইসলাম এবং عَدَائَتْ রয়েছে। চাই দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হোক বা না হোক, নারী হোক অথবা পুরুষ হোক, একজন হোক অথবা একাধিক হোক। কেননা, তার মধ্যে সত্যের দিক প্রবলতর। কারণ, তার আকল এবং দীন মানসিক কু-লালসার উপর প্রবল। আর তা তাকে অবৈধ কার্যাবলি হতে বিরত রাখে।

-এর আবেলাচনা : গ্রন্থকার (র.) মূল خُبُر الْمَقْصُودِ هُهُنَا النَّوْعِ الْاَخِيْرِ الْمَقْصُودِ هُهُنَا الخ করবার পর বলছেন যে, এ শেষোক্ত চতুর্থ প্রকারের خبر -এর তিনটি দিক রয়েছে। আর মূলত এটাই আমাদের এ স্থল আলোচ্য বিষয়। তা হচ্ছে ঐ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সংবাদ যার মধ্যে (رایت -এর জন্য) প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বিদ্যমান রয়েছে। এ স্থলে উক্ত চতুর্থ প্রকার মূল আলোচ্য বিষয় হওয়ার কারণ এই যে, যেহেতু প্রথমটির সত্যতা সন্দেহাতীত সেহেতু উক্ত 🚅 সম্পর্কে অবহিত হওয়াই যথেষ্ট। এটার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের অবকাশ নেই। অপর দিকে দিতীয় তৃতীয় প্রকারের 🗯 -এর সাথে উসূলবিদগণের উদ্দেশ্য তথা আহকাম উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট নয় কাজেই কেবল চতুর্থ প্রকারই তাদের আলোচনা-পর্যালোচনার ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য চতুর্থ প্রকারের তিনটি দিক নিম্নরূপ-

- ك. عَمْرُف سَمَاءً अर्था९ শ্রবণের দিক। আর তা এই যে, সর্বাগ্রে হাদীসখানা মুহাদ্দিস তথা শায়খ ভালোভাবে শ্রবণ করবে।
- عَلَمْ عَالَمُ يَا كُوْلُ أَدَا عَيْقٍ করবার দিক। অর্থাৎ শ্রবণ করবার পর হাদীসখানাকে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করে নিবে।
- ৩. اَحْ صَدَبَاء مُحَالَم مُعَالِّم صَدِيَة مُعَالِّم مُعَالِم مُعَالِّم مُعَالِّم مُعَالِّم مُعَالِم مُعَالِّم مُعَالِم مُعَلِم مُعَالِم مُعَالِم مُعَلِم مُعَالِم مُعَالِم مُعَالِم مُعَلِم مُعَالِم مُعَلِم مُعِلِم مُعَلِم مُعَلِم مُعَلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعَلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعَلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعَلِم مُعَلِم مُعَلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعَلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعْلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعْلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعِلِم مُعْلِم পৌছিয়ে দিবে, যাতে সে দায়িত্ব হতে মুক্তি পেতে পারে। উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত ত্রিবিধ দিকের প্রত্যেকটি আবার দু'ভাবে বিভক্ত। मिथिना उ नमनीय़ा । وُخْصَتْ कृंग्जा उ कर्कात़जा विवः عَزِيْسَتْ

সরল অনুবাদ : প্রথমটি শ্রবণের দিক। তা হয়তো দৃঢ়তামূলক হবে আর তা এই যে. তা শোনানো-এর শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ মুহাদ্দিস তার সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে হাদীসের ইবারত শুনিয়ে দিবেন। উদাহরণস্বরূপ এভাবে যে, তুমি মুহাদ্দিসের সম্বুখে হাদীস পাঠ করবে চাই কিতাব দেখে দেখে অথবা মুখস্থ হতে পাঠ করবে এবং মহাদ্দিস তা শ্রবণ করতে থাকবেন। তারপর তমি তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, হাদীসটি কি ঠিক এরপই যদ্ধপ আমি তা আপনার সম্মুখে পাঠ করেছি? তখন তিনি "হাা" বলবেন। আর এ পদ্ধতিই সর্বাধিক সাবধানতাপূর্ণ পদ্ধতি। কেননা, একজন হাদীসের ছাত্র যখন স্বয়ং নিজ হতেই হাদীস পাঠ করে. তখন সে মতন সংরক্ষণের ব্যাপারে অসম্ভব মনোযোগী হয়ে থাকে। কারণ, সে তখন স্বয়ং নিজের জন্য কাজ করছে, আর মুহাদ্দিস পরের জন্য কাজ করছেন। অথবা এভাবে যে, স্বয়ং মুহাদ্দিস তোমার সম্মুখে হাদীস পাঠ করবেন, চাই কিতাব দেখে দেখে পাঠ করুন অথবা স্মৃতি হতেই পাঠ করুন, আর তুমি শ্রবণ করতে থাকবে। কোনো কোনো আলিম (অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরাম) বলেছেন যে, এ পদ্ধতিটিই সর্বাধিক উত্তম। কেননা, এটাই ছিল নবী করীম 🚃 -এর 👪 বা রীতি। কিন্তু এর উত্তর এই প্রদান করা হয়েছে যে, এ পদ্ধতিটি নবী করীম == এর জন্যই সমীচীন ছিল। কারণ, তিনি ছিলেন উন্মতের মুয়াল্লিম এবং সর্বপ্রকার ভুলদ্রান্তি হতে নিরাপদ। আমাদের জন্য প্রথম পদ্ধতিটির মধ্যেই সাবধানতা বেশি।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- عَزِيْنَةَ وَهُرُ مَا يَكُونُ الْخَ - هَمْ عَارِيْنَةَ وَهُرُ مَا يَكُونُ الْخَ - هُرُف سَنَاعُ - هُرُف سَنَاعُ - هُرُف سَنَاعُ তথা শ্ৰবণের দিকটি আবার দু' প্রকার। এক عَزِيْنَةَ وَبُورُ (দৃঢ়তা ও কঠোরতা) আর এটা হলো যা শুনানোর সমজাতীয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী শায়খকে হাদীসের ইবারত পড়ে শুনাবে। চাই সাক্ষাতে (সামনা-সামনি) হোক, অথবা অনুপস্থিতিতে হোক। উল্লেখ যে, পত্র-লিখনকেও إِسْمَاعُ وَعَنِيْقِي করা হয়েছে। মোটকথা, এখানে إِسْمَاعُ مُكُمِّنُ (প্রকৃত শুনানী) ও إِسْمَاعُ مُكُمِّنُ (প্রকৃত শুনানী) الشَمَاعُ مُكُمِّنُ الْمَا الله সামনাসামনি (مُشَافَهَةً) -এর অবস্থায় হবে। (চাই শিক্ষার্থী পড়ে শুনায় অথবা শিক্ষক পড়ে শুনায়।) আর وَمُعْمِنُ الْمَاكُونُ وَكَابَاتُ الْمُهَاكُونُ وَكِتَابَتُ الْمُهَاكُونُ وَكَابَتُ وَكَابَاتُ الْمُهَاكُونُ وَكَابَاتُ الْمُهَاكُونُ وَكِتَابَتُ اللهِ الْمُهَاكُونُ وَكَابَاتُ وَكَابَاتُ اللهُ وَالْمَاكُونُ وَتَابَتُ اللهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ الْمُهَالِّةُ وَلِيْسَاعُ وَمُعْمِنُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ الْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ الْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُلِّ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤُلِمُونُ وَالْمُو

এর দু'টি পদ্ধতি এদের মধ্যে কোনটি উত্তম : যা হোক طُرُف سَمَاعُ তথা وَالْسَاعِ তথা وَالْسَاعِ । এর غَرْبُمَةً জাতীয় হওয়ার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে ।

এক- শিক্ষার্থী তার মুখস্থ অথবা কোনো কিতাব হতে শিক্ষককে পড়ে শুনাবে। অতঃপর শিক্ষককে প্রশ্ন করে এর সত্যতা যাচাই করে নিবে। মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন, এ পদ্ধতিতেই সমধিক সতর্কতা রয়েছে। কেননা, শিক্ষার্থী একে নিজের কাজ মনে করে হাদীসের মতন সংরক্ষণে সর্বাধিক মনোযোগ প্রদান করবে, যা মুহাদ্দিস (শিক্ষক) হতে আশা করা যায় না।

দুই. শায়থ তার মুখস্থ অথবা কিতাব হতে কোনো হাদীস পড়ে শুনাবেন। একদল ওলামার মতে এ শেষোক্ত পদ্ধতিটিই উত্তম। কেননা, রাসূলে কারীম উক্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। এর জবাবে আমরা বলবো যে, রাসূলে কারীম উদ্ধতের জন্য মুয়াল্লিম বা শিক্ষক ছিলেন। তা ছাড়া আহকামের বর্ণনার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত ছিলেন। কাজেই অন্যান্যদেরকে তাঁর উপর কিয়াস করা যায় না। সুতরাং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত পদ্ধতিই তথা শিক্ষার্থী শিক্ষককে পড়ে শুনানোর মধ্যেই অধিকতর সতর্কতা রয়েছে। অবশ্য ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হতে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। এক বর্ণনানুযায়ী তিনি প্রথম পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অন্য বর্ণনা মতে তিনি উভয় পদ্ধতিকে সমর্পায়ের বলেছেন।

-এর ব্যবহার সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : প্রকাশ থাকে যে, একদল আলিমের মতে वेंट्रेंटें তুল ব্যবহার সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : প্রকাশ থাকে যে, একদল আলিমের মতে বিলুটিন এর উপরিউক্ত দুই প্রকারে শিক্ষার্থী اَخْبَرَنِيْ ও حَدَّثَنِيْ ও حَدَّثَنِيْ ও ক্রেটিন করতে পারবে। অর্থাৎ তাঁদের মতে বিলুটিন শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রয়োগগত কোনো পার্থক্য নেই। কৃফীগণ, ইমাম মালিক, সুফিয়ান ছাওরী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদুল কাতান, ইমাম যুহরী, ইমাম বুখারী (র.) ও অধিকাংশ হিজায়ী আলিমগণ উপরিউক্ত মত পোষণ করে থাকেন।

পক্ষান্তরে অন্যদল আলিম উক্ত শব্দ্বয়ের মধ্যে প্রয়োগগত পার্থক্য করেছেন। তাঁদের মতে– قَدُنُنِي التَّلِمِيْنِ عَلَى التَّلِمِيْنِ عَلَى التَّلِمِيْنِ عَلَى الشَّيْخِ مَامَة مَرَاءً التَّلِمِيْنِ مَامَة اللهِ مَامَة مَامَة مَامَة مَامَة مَامَة مَامِيَّة مَامَة مَامِيَّة مَامَة مَامِيَّة مَامَة مَامِيْنِ مَامَة مَامِيْنِ مَامَة مَامِيْنِ مَامَة مَامِيْنِ مَامَة مَامِيْنِ مَامَة مَامِيْنِ مَامِيْنِ مَامِيْنِ مَامِيْنِ مَامَة مَامِيْنِ مَامَة مَامِيْنِ مِيْنِ مَامِيْنِ مِيْنِ مَامِيْنِ مِيْنِ مِي

আরেক দল মুহাদ্দিসের মতে "قَرَاءَ الشَّيْخِ عَلَى التَّلْمِيْذِ" অর্থাৎ শায়খ শিষ্যকে পড়ে শুনানোর ক্ষেত্রে حدثنى এর পরিবর্তে أَنَّا السَّمُ مَا فَرَأَةً" অর্থাৎ আমার শায়খ আমাকে হাদীস পড়ে শুনিয়েছেন আর তিনি যা পড়েছেন আমি তা শ্রবণ করেছি। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম নাসায়ী (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ মত পোষণ করে থাকেন।

أَوْ يَكْتُبُ البُّكَ كِتَابًا عَلَى رَسُّمَ الْكِتَّبِ بِأَنْ يَكْتُبُ قَبِلَ التَّسْمِيَةِ مِنْ فُلَانِ بِنِ ثُلَانٍ إِلَى فُلَانِ بِنْنِ فُلَانٍ ثُمَّ يُسَمِّىٰ وَيُثْنِيٰ وَيَنْكُرُ اللهِ فِيهِ حَدَّثَ نِنَى فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ اه أَى إِلْى أَنْ لَ بِالرَّسُولِ عَلِيَّةً وَيَذْكُرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَتَنَ حَدِيثِ ثُمَّ يَقُولُ فِيهِ إِذَا بَلَغَكَ كِتَابِي هَٰذَا وَفَهِ مْتَهُ فَحَدِّثْ بِم عَنِّى فَهٰذَا مِنَ الْغَائِب كَالْخِطَابِ مِنَ الْحَاضِرِ فِيْ جَوَازِ الرِّوَايَةِ وَكَذٰلِكَ الرِّسَالَةُ عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ بِأَنْ يَتُعُولَ الْمُحَدِّثُ لِلرَّسُولِ بَلِّغْ عَنِّى فُلاَتًا أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِى بِهٰذَا الْحَدِيثِ فُكَانُ ابْنُ فُكَانِ اه فَإِذَا بَلَغَكَ رِسَالَتِى لَمْذِهِ فَارُو عَنِّى بِهَذَا الْحَدِيثِ فَيَكُونَانِ آيِ الْكِتَابُ وَالرِّسَالَةُ حُجَّتَبْنِ إِذَا ثَبَتًا بِالْحُجِّةِ أَىْ بِالْبَيِّنَةِ إِنَّ لَهٰذَا كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِى فَهٰذِه ٱنْعَةُ اتْسَامِ لِلْعَزِيْمَةِ فِيْ طَرْفِ السَّمَاعِ وَالْأَوَّلَانِ اكْمَلَانِ مِنَ الْآخِبْرَيْن.

সরল অনুবাদ : অথবা এভাবে যে, মুহাদ্দিস চিঠি লিখার রীতিতে তোমার নিকট একখানা চিঠিই লিখে পাঠিয়ে দিবেন। উদাহরণস্বরূপ যেমন- চিঠির মধ্যে বিসমিল্লাহ্ লিখার পূর্বে "অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি" এ কথাটি লিখবেন। তারপর বিসমিল্লাহ ও আল্লাহ তা'আলার গুণগান লিখবেন এবং তাতে এর পদ্ধতিতে হাদীসটি উদ্ধত - حُدَّثَنِيْ فُكُنَّ عَنْ فُكُنِ করবেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ 🚃 পর্যন্ত হাদীসটির সনদ উল্লেখ করবেন এবং তারপর হাদীসের মতন উদ্ধৃত করবেন। অতঃপর তিনি চিঠির মধ্যে এ কথাটি লিখবেন যে, যখন তোমার নিকট আমার এ পত্রখানা পৌছে যাবে এবং তুমি তা হ্বদয়ঙ্গম করে ফেলবে, তখন তুমি তা আমার পক্ষ হতে বর্ণনা করতে থাকবে। এ চিঠি-পদ্ধতিটি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে ঠিক উপস্থিত ব্যক্তির خطَاتُ বা সম্বোধন পদ্ধতিরই অনুরূপ। অর্থাৎ রেওয়ায়াত জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে এ চিঠি পদ্ধতিটি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে ঠিক তদ্ধপ যদ্ধপ উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে সম্বোধন পদ্ধতি। <mark>আর অনুরূপভাবে এ</mark> পদ্ধতিতেই দৃত প্রেরণ করা এভাবে যে, মুহাদ্দিস তাঁর দৃতকে বলবেন, আমার পক্ষ হতে অমুক ব্যক্তিকে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, অমুকের পুত্র অমুক মুহাদ্দিস আমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যখন তোমার নিকট আমার এ পয়গাম পৌছে যাবে, তখন আমার পক্ষ হতে হাদীসটি বর্ণনা করতে থাকবে। সূতরাং এ পদ্ধতি দু'টি অর্থাৎ চিঠি-প্রেরণ পদ্ধতি ও দত-প্রেরণ পদ্ধতি তখনই দলিল হবে যখন এরা নিজেরাও দলিল দারা প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ দারা এভাবে যে, এটা অমুকের চিঠি অথবা ইনি অমুকের দৃত। ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসারে যা কিতাবুল কাযী-এর মধ্যে প্রসিদ্ধ। সুতরাং শ্রবণের দিক বাবদ আযীমত বা দৃঢ়তার এই চার প্রকার হলো। যাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'টি শেষোক্ত দু'টি অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

तीजिरक अनुवाद : مَكْنَبُ صَالِم الله الله الله الله الله المحتوية المحتوي

যখন كَنَكُنِ وَلَكُ هُذَا এভাবে যে الْبَيَّنَةِ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা وَالْكُبَّةِ এভাবে যে وَمُولُ فُكُنِ وَالْ عَلَى مُا عَلَى مُا عَرِفَ مَا الْحُجَّةِ अভয়ি প্রমাণিত হবে بِالْبَيِّنَةِ अर्थन وَالْبَيِّنَةِ अर्थन وَالْفُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِقِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَال

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে طَرُف سِمَاعُ - এর أَوْلَهُ أَوْ يَكْتَبُ الِيَّكُ كِتَابًا عَلَىٰ رَسْمِ الْكُتُبِ الْخَ وَالْعَا وَالْعَالَةُ - এর তৃতীয় প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। طَرَف سِمَاعٌ - এর তৃতীয় প্রকার এই যে, শায়খ শিষ্যদের নিকট চিঠি লিখনের পদ্ধতি অনুযায়ী একটি পত্র লিখবেন। পত্রের হুরুতে বিসমিল্লাহর পূর্বে লিখবেন অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি। অতঃপর বিসমিল্লাহ ও হামদ-ছানা লিখবেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, হামদ-ছানা ও সালাত (দর্মদ)-এর পর অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ লিখবেন এবং উক্ত পত্রের ব্যাপারে কতিপয় লোককে সাক্ষী রাখবেন। অতঃপর তাদের সম্মুখেই সীল-মোহর লাগাবেন। আর হাদীসখানাকে রাস্লে কারীম ক্র পর্ত্ত পূরো সনদসহ লিখবেন। অতঃপর শায়খ শিক্ষার্থীকে সম্বোধন করে লিখবেন— "যখন তৃমি আমার এ চিঠি পাবে এবং তা বুঝতে পারবে তখন এ হাদীসখানা আমার পক্ষ হতে বর্ণনা করবে।"

উল্লেখ্য যে, পত্রস্থ হাদীসখানার শব্দ ও অর্থ বোধগম্য হওয়া হাদীস বর্ণনার জন্য শর্ত। শব্দ বুঝা তো এ জন্য শর্ত যে, যদি সে শব্দই না বুঝে তাহলে কি বর্ণনা করবে? আর অর্থ উপলব্ধি করার শর্ত একদল মুহাদ্দিস আরোপ করেছেন। তবে অধিকাংশগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, উক্ত শায়খ তাঁর পত্রের মধ্যে এটাও লিখতে হবে যে, উপলব্ধি করবার পর তুমি আমার পক্ষ হতে এটা বর্ণনা করবে। তবে জমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরাম (র.) বলেছেন, অনুরূপ বলবার কোনো প্রয়োজন নেই। আর জমহুরের মতই সহীহ। কেননা, চিঠির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অনুমতির উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষভাবে অনুমতি সাব্যস্ত হবে। আর এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথমোক্ত দুই প্রকারে অনুমতি অবশ্যই লাগবে না। সূতরাং সাধারণত পঠন বা শ্রবণের পর শায়খ হতে অনুমতি গ্রহণের যে পদ্ধতি লোকদের মধ্যে চালু রয়েছে, তা মূলত নিষ্প্রয়োজন।

প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মুহাদ্দিস যদ্রূপ শিষ্যের নিকট চিঠির মাধ্যমে হাদীস প্রেরণ করতে পারেন তদ্রূপ তিনি বার্তাবাহকের মাধ্যমে হাদীস পাঠাতে পারেন। মুহাদ্দিস দূতকে বলবে তুমি অমুককে গিয়ে আমার পক্ষ হতে এই বার্তা পৌছিয়ে দাও যে, আমার নিকট অমুকের পুত্র অমুক এই হাদীসখানা বর্ণনা করেছে। (এভাবে হুয় ক্রি পর্যন্ত ।)। সুতরাং যখন তোমার নিকট আমার এই বার্তা পৌছবে তখন তুমি আমার পক্ষ হতে এটা বর্ণনা করেবে। যা হোক এক্ষেত্রে শাগরিদের জন্য উক্ত শায়খ হতে সেই হাদীসখানা বর্ণনা করা জায়েজ হবে।

ত্র আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে চিঠি ও দৃত মারফত প্রেরিত বার্তাও সাক্ষাতে শোনা হাদীসের ন্যায়ই দলিল হবে সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। মুখোমুখি বা উপস্থিত হতে যদি বিশেষ কোনো ওজর থাকে তাহলে চিঠি ও দৃতের মাধ্যমে প্রেরিত হাদীস সাক্ষাতে শ্রবণ করা হাদীসের ন্যায়ই দলিল হিসেবে গণ্য হবে। তবে এটা স্ব-প্রমাণিত হতে হবে যে, পত্র ও দৃত মারফত লব্ধ বার্তা উক্ত মুহাদিসের পক্ষ হতেই পাঠানো হয়েছে।

أَوْ يَكُونُ رُخْصَةً وَهُوَ الَّذِي لَا إِسْكَاعُ فِ أَيْ لَمْ تَكُنْ مُذَاكَرَةُ الْكَلَامِ فِيسْمَا بَيْ غَيْسِيًا وَلاَ مُشَافَهَةً كَالْإِجَازَةِ بِالَهُ يَتَقُولًا الْمُحَدِّثُ لِغَيْرِهِ اَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْدِى عَنِتَى لَمَذَا الْكِتَابَ اللَّذِي حَدَّثَنِنْي فُكُلَّنُّ عَنْ كُلِّن آه وَالْمُنَاوَلَةُ بِأَنْ يُعْطِى الشَّيْخُ كِتَابَ سِمَاعِهِ دِهِ إِلَى الْمُسْتَفِيْدِ وَيَعَنُولُ هُذَا كِسَتَابُ مَاعِيْ مِنْ شَبْخِيْ فُلَإِنِ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرُوِيَ عَيِنَىٌ هٰذَا فَهُو لَا يَصِتُحُ بِكُوْنِ الْإِجَازَةِ وَالْإِجَازَةُ تَصِيُّحُ بِدُوْنِ الْمُنَاوَلَةِ فَالْإِجَازَةُ لَابُدُّ مِنْهَا فِيْ كُلِّ حَالٍ وَالْمَجَازُ لَهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ أَيْ بِمَا فِى الْكِتَابِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ تَصِيُّحُ الْإِجَازَةُ وَالَّا فَكُ يَعْنَى إِذَا أَجَزْنَا بِكِتَابِ الْمِشْكُووِ مَثَلًا لِاَحَدٍ فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ الشُّخُصُ عَالِمًا بِكِتَابِ الْمِشْكُوةِ قَبْلَ ذٰلِكَ بِالْمُطَالَعَةِ بِقُوَّةِ نَغْسِهِ اَوْبِاعَانَةِ الشُّرُوْجِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَنَدُ صَعِيْحُ يَتَّصِلُ بِالْمُصَيِّفِ فَعِيْنَيْذٍ تَصِتُحُ إِجَازَتُنَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذُلِكَ بَـلُ يَعْتَمِدُ عَلَى أَنْ يُتُطُالِعَ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَيُعَكِّمُ النَّاسَ كَمَا فِي زَمَانِنَا لَمْ تَكُنْ تِلْكُ الْإِجَازَةُ حُجَّةً بَلْ إِجَازَةُ تَبُرُّكٍ.

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ যাতে কোনোরপ পারম্পরিক কথাবার্তা হয়নি। অথবা তা রুখসতমূলক হবে। আর তা হচ্ছে শ্রবণের এমন দিক, যাতে আদৌ কোনো اسْعَا ع বজব্য শোনানোই নেই। অর্থাৎ গায়েবানা অথবা সরাসরি কোনোভাবেই না। **যেমন, ইজাযত** বা অনুমতি দান এভাবে যে, মুহাদ্দিস কাউকেও বলবেন. আমি তোমাকে অনুমতি দান করলাম যে, তুমি আমার পক্ষ হতে এ কিতাবটি রেওয়ায়াত করবে. যার হাদীসগুলো অমকের পুত্র অমুক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন...। আর ইট্রি বা সমর্পণ করা এভাবে যে, শায়খ তাঁর শ্রুত হাদীসের কিতাবটি নিজ হাতে শিষ্যকে প্রদান করবেন এবং বলবেন যে. এটা আমার অমুক শায়খের নিকট হতে শ্রুত হাদীসের কিতাব। আমি তোমাকে অনুমতি দান করলাম যে, তুমি এটা আমার পক্ষ হতে রেওয়ায়াত করবে। হার্টি অনুমতি ব্যতীত হবে না. কিন্তু ইজাযত মুনাওয়ালা ছাড়াই শুদ্ধ হবে। মোটকথা, ইজাযত সর্বাবস্থায়ই আবশ্যক। আর অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। অর্থাৎ কিতাবে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে অনুমতি লাভের পূর্বেই অবহিত থাকেন, তাহলেই অনুমতি তদ্ধ হবে, অন্যথায় নয়। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ যেমন আমরা যদি কোনো লোককে "মেশকাত" শরীফের অনুমতি দান করি আর সে ব্যক্তিটি যদি অনুমতি লাভের পূর্বেই স্বীয় ব্যক্তিগত যোগ্যতা বলে অথবা ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্যে অথবা এ ধরনের অন্য কোনো উপায়ে অধ্যয়ন দ্বারা "মেশকাত" শরীফ সম্পর্কে অবগত থাকেন, কিন্তু তার নিকট এমন কোনো বিশুদ্ধ সনদ ছিল না যা "মেশকাত" শরীফের গ্রন্থকার পর্যন্ত পৌছায়, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে তাকে আমাদের অনুমতি দান শুদ্ধ হবে। আর যদি ব্যাপারটি এরপ না হয়, (অর্থাৎ সে ব্যক্তি অনুমতি লাভের পূর্বের গ্রন্থটি সম্পর্কে অবগত না থাকে) বরং সে এ আস্থা পোষণ করে যে, অনুমতি লাভের পর কিতাবটি অধ্যয়ন করবে এবং লোকজনকে তার শিক্ষা দান করবে- যেমনটি আমাদের যুগে প্রচলন রয়েছে, তাহলে এ অনুমতি দলিল হতে পারবে না; বরং তা তাবার্রুকের অনুমতি হবে।

كَارِسُمَاعَ فِيْمَ عَرِمُ اللَّذِي مَهْ اللَّذِي مَهْ اللَّذِي مَهْ اللَّذِي مَهْ اللَّذِي عَرَبَ المَكَوْرُ اللَّذِي عَرَبَ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَال

ان معرف المعرف المعرف

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- طَرْف سِمَاعُ -এর দিবিধ প্রকার তথা -এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। طَرْف سِمَاعُ -এর দিতীয় প্রকার হলো رُخْصَتْ অর্থাৎ যার মধ্যে পঠন ও শ্রবণ নেই। এটা আবার দু' প্রকার।

وَخَوْنَ وَ مِعْوَا بِاَرَانَ وَ مِعْوَا بِالْمِعْ مِعْمَا مُعْمَا مُعْمَامُ مُعْمَامِعُمُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مُعْمَامِعُمُ مُعْمَامُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُ

দ্বই. طَرْنُ سَمَاعُ -এর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো مُنَارَكُ আর তা এই যে, তার শ্রুত কিতাব স্বহস্তে শাগরিদকে দিবে এবং বলবে আমি অমুক শায়খ হতে এ কিতাবখানা শুনেছি। আমি তোমাকে আমার পক্ষ হতে এটা বর্ণনা করবার অনুমিত দিছি। উল্লেখ্য যে, এটা أَجَازُتُ ব্যতীত সহীহ হবে না। তবে إِجَازَتُ এটা (مُنَارَكُةً) ব্যতীত সহীহ হবে না। তবে إِجَازَتُ उটे। ব্যতীত সহীহ হবে।

অনুমক্তি প্রদত্ত কিতাব সম্পর্কে শাণরিদ পূর্ব হতে অবহিত থাকা জরুরি কিনা : مَنَارَلُهُ وَاجَارَتْ - এর মধ্যে যে কিতাব হতে শায়খ শিষ্যকে হাদীস বর্ণনা করবার অনুমতি দান করেছেন সে কিতাবিটির মধ্যে উদ্ধৃত হাদীস সম্পর্কে শিষ্য যদি পূর্ব হতে অবহিত থেকে থাকে তাহলেই কেবল অনুমতি প্রদান সহীহ হবে, অন্যথায় নয়। তবে কারো কারো মতে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পূর্ব হতে উক্ত হাদীসসমূহ সম্পর্কে অবহিত থাক জরুরি নয়। এমনকি শায়খ যদি নির্দিষ্ট কাউকে তার শ্রুত অজ্ঞাত হাদীসসমূহের অনুমতি দেয়। অর্থাৎ এভাবে বলে যে "আমার সমস্ত শ্রুত হাদীস বর্ণনা করবার জন্য তোমাকে অনুমতি দিলাম।" অথবা নির্দিষ্ট সংখ্যক হাদীসের ব্যাপারে অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য অনুমতি দান করে। অর্থাৎ এভাবে বলে যে, "আমি সমস্ত মুসলমানের জন্য আমার শ্রুত ঐ সমস্ত হাদীসের একাতে ব্যক্তির জন্য অক্তাত সংখ্যক হাদীসের অনুমতি প্রদান করবার জন্য অনুমতি প্রদান করলাম।" অথবা অজ্ঞাত সংখ্যক ব্যক্তির জন্য অজ্ঞাত সংখ্যক হাদীসের অনুমতি প্রদান করে। যেমন – বলবে "আমি সমস্ত মুসলিমের জন্য আমার শ্রুত সমস্ত হাদীস বর্ণনা করবার অনুমতি দান করলাম।" তাহলে জায়েজ হবে। অর্থাৎ উপরিউক্ত সব কয়টি অবস্থাতেই المَانَّذِ জায়েজ হবে। ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, এটাই সহীহ মত। বড় বড় উসূল গ্রন্থে এটার আরো বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

وَالثَّانِي طَرْفُ الْحِفْظِ وَالْعَزِيْمُ فَيْ فِلْكِهِ أَنْ يَّحْفَظَ الْمُسْمُوعُ مِنْ وَقْتِ السِّمَاعِ اِلى وَفْتِ الأداء وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْكِتَابِ وَلِهٰذَا لَهُمْ اللهِ يَجْمَعْ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) كِتَابًا فِي الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَسْتَجِز الرَّوَايَةَ بِاعْتِمَادِ الْكتَابِ وَكَانَ ذٰلكَ سَبَبًا لِطَعْنِ الْمُتَعَصِّبِيْنَ الْقَاصِرِيْنَ إِلَىٰ يَدْمِ الدِّيْنِ وَلَمْ يَكْ هَمُوا وَرْعَهُ وَتَكُواهُ وَلَا عَمَلَهُ وَهَدَاهُ وَالرُّخَصَةُ أَنْ يَتُعْتَمِدَ الْكِتَابَ فَإِنْ نَظُرَ فِيْهِ وَتَذَكُّر سِمَاعَهُ وَمَجْلِسَ دَرْسِهِ وَمَا جَرٰى فِيْه يَكُوْنُ حُجَّةً وَإِلَّا فَكَ آَيْ إِنْ لَمْ يَتَذَكَّرُ ذُلِكَ فَلاَ يَكُونُ حُجَّةً عِندَ أَبِي حَنيْفَةَ (رح) سَوَاءً كَانَ خُطُّهُ أَوْ خُطُّ غَسْيِرِهِ وَعِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيّ (رح) يَجُوزُ لَهُ الرَّوَايَةُ ويَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَعِنْدَ أَنَسِ (رض) يَجُوزُ الْإعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ إِنْ كَانَ فِيْ يَدِهِ أَوْ فِيْ يَدِ أَمِيْنِهِ فَلَا يَكُمُوزُ إِنْ كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ لِانَّهُ لَا يُوْمِنُ عَن التَّغَيُّر وَعَنْ مُحَتَّدٍ (رح) يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِالْخَطِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِمْ فَذَهَبَ اِلَيْهِ رُخْصَةً وَتَبْسِيرًا عَلَى النَّاسِ.

সরল অনুবাদ : দিতীয়টি মুখন্থ করার দিক। আর এর মধ্যে দৃঢ়তা এই যে, শিষ্য শ্রুত হাদীসটিকে মুখন্থ রাখবেন শ্রবণের সময় হতে আদায় করার সময় পর্যন্ত এবং কিতাবের উপর নির্ভর করে বসে থাকবেন না। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (র.) হাদীস বিষয়ে একটি কিতাবও সংকলন করেননি এবং কিতাবের উপর নির্ভরতা দ্বারা হাদীস রেওয়ায়াতের অনুমিত দান করেননি। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর এই কঠোরতাই কিয়ামত পর্যন্ত গোঁড়া ও সংকীর্ণমনা লোকদেব সমালোচনার কারণ হয়ে রয়েছে। অথচ তারা তাঁর অসামান্য আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী এবং তাঁর উন্নত আমল ও ন্যায়পরায়ণতাকে অনুধাবনের চেষ্টা করেনি। আর এর মধ্যে রুখসত এই যে, কিতাবের উপর নির্ভর করবে। অতঃপর যদি সে তাতে চিন্তা করে এবং তার মনে পড়ে যায় তার শ্রবণ, দরসে হাদীসের মজলিস ও তাতে সংঘটিত ঘটনাসমহ তাহলে এটা তার জন্য দলিল হবে. অন্যথায় নয়। অর্থাৎ যদি সে ঐসব কথা শ্বরণ করতে না পারে, তাহলে ইমাম আব হানীফা (র.)-এর মতে তথ্য কিতাব দলিল হবে না। চাই তা তার নিজ হস্তলিপি হোক অথবা অন্য কারও হস্তলিপি। আর সাহেবাইন (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে তার জন্য এর রেওয়ায়াত জায়েজ রয়েছে এবং এটার উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। আর হযরত আনাস (রা.)-এর মতে এই শর্তে হস্তলিপির উপর নির্ভর করা জায়েজ হবে যে, যদি তা তার নিজের হাতে অথবা তার সেক্রেটারীর হাতে থাকে। কিন্তু যদি কোনো অবিশ্বস্ত লোকের হাতে থাকে, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় তা পরিবর্তন হতে নিরাপদ নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে হস্তলিপির উপর আমল করা জায়েজ হবে, যদিও তা তার নিজের হাতে না থাকে। তিনি শুধু রুখসতস্বরূপ এবং সাধারণ লোকজনের প্রতি সহজকরণের উদ্দেশ্যে এই মত প্রদান করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

जिय जाटनाहना : উক্ত ইবারতে মূল খবরের চতুর্থ প্রকারের দিতীয় দিকের غَرِيْمَةِ فِيبُهِ ان الخ দিকের غَرِيْمَتُ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মূল খবরের চতুর্থ প্রকারের দিতীয় দিক হলো غَرِيْمَتُ অর্থাৎ মুখস্থ করবার দিক। এক্ষেত্রে غَرِيْمَتٌ হলো শ্রবণের সময় হতে আরম্ভ করে অন্যের নিকট পৌছানোর সময় পর্যন্ত এটাকে মুখস্থ রাখতে হবে এবং কিতাবের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। এটাই ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর হাদীসের কিতাব সংক্রপন না করা এবং তাঁর বিশ্লজে অহেতুক সমালোচনার কারণ: যেহেতু ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হাদীসের ব্যাপারে কিতাবের উপর নির্ভর করাকে জায়েজ মনে করতেন না; বরং শ্রবণ হতে আদায় পর্যন্ত হাদীস মুখস্থ রাখাকে জরুরি মনে করতেন, সেহেতু তিনি কোনো হাদীসের কিতাব সংকলন করেননি। আর এ কঠোর নীতি অবলম্বন করবার কারণেই একদল অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন সংকীর্ণমনা লোক কিয়ামত অবধি তাঁর অহেতুক সমালোচনায় লিপ্ত থাকবে। অথচ তারা তাঁর অস্বাভাবিক আল্লাহভীতি, অসাধারণ পরহেজগারী, উনুত কর্মনীতি ও সততা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।

- এর মধ্যে অন্তল্গ : উল্লিখিত ইবারতে مَرْنُ مِنْظُ وَالرُّخْصَةُ إِنْ يَعْتَمِدُ الْكِتَابُ فَإِنْ نَظَرَ فِبْ الخ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মূল খবরের চতুর্থ প্রকারের দ্বিতীয় দিকের رُخْصَتْ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আর তা এই যে, শ্রুত হাদীসখানা সার্বক্ষণিক মুখস্থ না রেখে কিতাবের উপর নির্ভর করা। এ ব্যাপারে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেছেন যে, চিন্তা-ভাবনা করবার পর যদি শায়খ হতে শ্রবণ করা, তাঁর দরসের মজলিস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনাসমূহ যদি মনে পড়ে যায়, তাহলে হাদীস দলিল হিসেবে গণ্য হবে। আর সেগুলো যদি তার শ্বরণে না আসে, তাহলে উক্ত হাদীস দলিল হিসেবে গণ্য হবে না। চাই তার নিজের লেখা হোক অথবা অন্য কারো হাতের লেখা হোক।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে কিতাবের উপর নির্ভর করে বর্ণনা করা তার জন্য জায়েজ হবে এবং তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে। হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, যদি কিতাব তার হাতে অথবা তার আমীনের (সচিবের) হাতে থাকে, তাহলে এর উপর নির্ভর করে বর্ণনা করা জায়েজ হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সর্বাবস্থায়ই পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী আমল করা জায়েজ হবে। চাই তার হাতে থাকুক বা তার সচিবের হাতে থাকুক, অথবা অন্য কারো হাতে থাকুক।

يُـوَّدَّى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ سَبِمعَ بِـلَفْظِهِ وَمَعْنَيَا نسَى الْحَدِيْثِ وَهٰذَا صَحِيْثُ عِنْدَ الْعَامَّةِ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَكُولُونَ قَالَ كَذَا أَوْ قَرِيبًا مِنْنُهُ أَوْ نَحُوا مِنْنُهُ وَعِنْدَ ٱلْبَعْضِ لَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ لِآتَهُ مَخْصُوصٌ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ فَ لَا يُؤْمِنُ فِي النَّقُلِ بِالْمَعْنُى مِنَ الزِّيادَةِ وَالنُّفُصَانِ وَالْحَقُّ هُوَ التَّغْصِيْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَيِّفُ (رح) بِقَوْلِهِ فَانْ كَانَ مُحْكَمًا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَيَجُوْدُ ، بِالْمَعْنٰى لِمَنْ لَهُ بِصَرُ فِيْ وَجُوْهِ اللَّهُ لَهُ يَشْتَبِهُ مَعْنَاهُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَحْتَمِلُ الزِّيبَادَةَ وَالنُّدُقُ صَانَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا يَحْتَبِمِلُ غَيْرَهُ بِأَنْ يَكُونَ عَامًّا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ أوْ حَقِيْفَةً يَحْتَمِلُ الْمُجَازَ فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بالْسَعْنلى إلاَّ لِلْفَيِّيْدِ الْمُجْتَبِهِدَ لِانَّهُ يَقِفُ عَلَى الْمُرَادِ فَلَا يَقَعُ الْخَلَلُ فِيْ نَقْلِهِ بِمَعْنَاهُ.

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয়টি আদায়ের দিক। এর মধ্যে দৃঢ়তা এই যে, সে হাদীসটিকে যে পদ্ধতিতে তার শব্দ ও অর্থের সাথে শ্রবণ করেছে, ঠিক সে পদ্ধতিতেই অন্যের নিকট পৌছিয়ে দিবে। আর এর মধ্যে রুখসত এই যে. সে হাদীসটির ভাবার্থ উদ্ধৃত করে দিবে। অর্থাৎ অন্য এমন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করবে, যা হাদীসের অর্থ আদায় করতে পারে। আর এ ভাবগত বর্ণনা অধিকাংশ আলিমের মতে শুদ্ধ রয়েছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম ভोবগত वर्षनाकाल वलरात, وَسُلَّمَ عُلَيْهِ وَسُلَّمَ अवगठ वर्षनाकाल वलरात, قَالَ صَلَّى (নবী করীম 🚃 এরূপই বলেছেন), অথবা كَذَا बत काছाकािष्ट 🚐 مِنْهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيْبًا مِنْهُ चें صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْهُ वरलएइन), प्रथवा (নবী করীম 🚃 এর অনুরূপ ইরশাদ করেছেন) আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ভাবগত বর্ণনা জায়েজ নয়। কেননা, নবী করীম 🚐 جَوَامِعُ الْكَلِمْ গুণে ভৃষিত ছিলেন। সুতরাং ভাবগত বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ও সংক্ষেপণের ক্রটি হতে নিরাপদ থাকা যায় না। তথাপি বাস্তব সত্য এই যে, আমাদের মতে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার অবকাশ রয়েছে, যা গ্রন্থকার (র., র নিম্নলিখিত উক্তি দ্বারা বর্ণনা করেছেন, যদি হাদীসের শব্দ মুহকাম বা সুস্পষ্ট ও স্থির অর্থবোধক হয়, এমন যে, ্রই অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ্যের সম্ভাবনাই না রাখে, তাহলে ার ভাবগত উদ্ধতি ৩ধু সেই ব্যক্তির জন্যই জায়েজ হবে. ্রনি ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের ্রিধিকারী। কেননা, এরূপ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির নিকট হাদীসটির অর্থ এই বিবেচনায় সন্দেহযুক্ত নয় যে, তা অতিরিক্ত ও সংক্ষেপণের সম্ভাবনা রাখে। আর যদি হাদীসের শব্দ যাহের বা প্রকাশ্য অর্থবোধক হয়, এমন যে, তা অন্য অর্থেরও সম্ভাবনা রাখে। যেমন- তা عَامُ কিন্তু -এর সম্ভাবনা রাখে। অথবা হাকীকত, কিন্তু মাজাযের সম্ভাবনা রাখে, তাহলে ফকীহ ও মুজতাহিদ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাবগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ হবে না। কেননা, ফকীহ ও মুজতাহিদ রাবী এটার উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং তার ভাবগত উদ্ধৃতি দানে কোনো প্রকার জটিলতা সৃষ্টি হবে না।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সম্পর্কে মানার প্রণেতার সিদ্ধান্তকর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। رَايَةٌ بِالْمَعْنَى সম্পর্কে মানার প্রণেতার সিদ্ধান্তকর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। بَرَايَةٌ بِالْمَعْنَى সম্পর্কে মানার প্রণেতার সিদ্ধান্তকর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। بَرَايَةٌ بِالْمَعْنَى সম্পর্কে মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র.) বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন– যদি হাদীসখানা مُخْخُمْ হয়, যা অন্য কোনো অর্থের সম্ভাবনা রাখে না এবং এর অর্থের মধ্যে কোনো প্রকার অম্পষ্টতা ও সংশয় নেই, তাহলে ভাষার বিভিন্ন দিকের উপর ওয়াকিফহাল ব্যক্তির জন্য উক্ত হাদীসের ভাবার্থ নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করা (رَوَايَةٌ بِالْمَعْنَى) জায়েজ হবে। কেননা, ভাষার উপর যার যথার্থ দখল রয়েছে তার জন্য مُخْخُمُ -এর অর্থ সংশয়পূর্ণ হবে না। কাজেই তার অর্থগত বর্ণনার মধ্যে কোনোরূপ হেরফের ও কমবেশি হবে না।

আর যদি হাদীসখানা المار) হয় যার মধ্যে অন্য অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন হাদীসখানা আম (عَالُ), যাতে تغفين -এর সম্ভাবনা বিদ্যমান। অথবা এটা হাকীকত যাতে মাজাযের সম্ভাবনা বিরাজমান। তাহলে কেবল ফকীহ মুজতাহিদের জন্য এটার ভাবার্থ বর্ণনা করা জায়েজ হবে — অন্য কারো জন্য জায়েজ হবে না। কেননা, কেবল তার পক্ষেই এটার মূল উদ্দেশ্য নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে। যাতে অর্থের মধ্যে কোনোরপ বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশক্ষা নেই। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসখানা পেশ করা যায়। ইমাম আবৃ দাউদ (র.) ইকরামা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, রাস্লেল কারীম আ এরশাদ করেছেন "سَنَ শব্দিট عَالًا وَالْمَالُهُ (যো ব্যক্তি তার দীন তথা ইসলাম পরিবর্তন করেছে, তাকে হত্যা করো।) উক্ত হাদীসে سَنْ শব্দিট عَالًا وَالْمَالُهُ وَالْمُعَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُولُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُولُهُ وَالْمَالُهُ و

أَمِـثُلَّا قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَبْدُلُ وَلِينَهُ فَاقْتِلُوهُ كَلِمَةُ مَنْ عَامَّةً تَخُصُّ مِنْهَا الْكُولَةُ فَإِنْ نَـعَلَهُ نَاقِلُ وَيَـقُولُ كُلُّ مَنْ بَدَّلَ وِيْنَهُ فَاقْتُكُوهُ يَشْمُلُ الْمَرْأَةَ اَيَضًا فَيَقَعُ الْخَلَلُ فِي الْاَحْكَامِ وَمَا كَانَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِم بِاَنْ كَانَ لَفْظًا وَجْبِزًا تَحْتَهُ مَعَانِ جُمَّةٌ كَقَوْلِهِ عَـكَيْبِهِ السَّسَلَامُ اَلْغَرْمُ بِبِالْغَنَيِمِ وَالْـ بِالشِّمَانِ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارُ أَوِ الْمُشكِ الْمُشْتَرَكُ أَوِ الْمُجْمَلُ لاَ يَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنِي لِلْكُلِّ أَيْ لاَ لِلْمُجْتَهِدِ وَلاَ لِغَبْرِهِ اَمَّا فِئْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ فَلِآتَهُ لَكًا كَانَ مَخْصُوصًا بِهِ فَلاَ يَقْدِرْ أَحَدُّ عَلَى نَقْلِهِ وَأَمَّا فِي الْمُشْكِلِ وَالْمُشْتَرِكِ فَلِلْآتَهُ انَّمَا يَنْقُلُهُ بِتَاوِيْلِ مَخْصُوصِ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَىٰ غَيْرِهِ وَأُمًّا فِي الْمُجْمَلِ فَلِعَدَمِ الْوُقُونِ عَلَىٰ مَعْنَاهُ بِدُوْنِ الْإِسْتِفْسَارِ مِنَ الْمُجْمَلِ .

্**সরল অনুবাদ :** উদাহরণস্বরূপ যেমন- নবী مَنْ عِمَانُ بَكُلُ دِيْنَهُ فَاتَّنَّكُوهُ -वत काउल مَنْ بَكُلُ دِيْنَهُ فَاتَّنَّكُوهُ -वत काउल শব্দটি 🏜 কিন্তু তা হতে মহিলাগণকে 🗃 कतে নেওয়া হয়। এখন যদি কোনো ব্যক্তি হাদীসটির ভাবগত উদ্ধৃতি দান করতে গিয়ে বলে, كُلُّ مَنْ بَدُّلُ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ তাহলে এটা মহিলাগণকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। আর তা দ্বারা আহকামের ক্রে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হবে। আর যা جَوَامِعُ الْكَلِيمُ ।এর শ্রেণীভুক্ত হবে অর্থাৎ এভাবে যে, হাদীসের শব্দ সংক্ষিপ্ত হবে; কিন্তু এটার অধীনে প্রচুর অর্থের অবকাশ থাকবে। (यमन- नवी कतीम 🚐 - धत काउन : ১. اَنْغَرُمُ بِالْغَنَمُ بِالْغَنَمُ اللَّهِ الْعَالِمَةِ اللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال (জितिमाना लाएव विनिमत्य), २. اَلْخِرَاجُ بِالسِّمَانِ (कत तक्ष नात्करने कातरन), واَلْفَجْمَاءُ جُبَارٌ و (हिपूल्यन जखूत ক্ষতিপূরণ বৃথা অর্থাৎ এর কোনো বদলা নেই।) **অথবা** মুশকিল অথবা মুশতারাক অথবা মুজমাল-এর শ্রেণীভুক্ত হবে, তাহলে এ সব অবস্থায় কারও জন্যই ভাবগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ হবে না। অর্থাৎ এ সব অবস্থায় মুজতাহিদ ও গায়রে মুজতাহিদ কারও জন্যই ভাবগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ नय । جَوَامِعُ الْكَلِم रयटिञ् नवी कतीम 🚐 -এর সাথেই নির্দিষ্ট সুতরাং কোনো ব্যক্তিই তার ভাবগত উদ্ধৃতি দানে সক্ষম নয়। আর মুশকিল ও মুশতারাকের ক্ষেত্রে এ জন্য যে, যেহেতু তাকে নির্দিষ্ট তাবীলের সাথে উদ্ধৃত করতে হয়, এ জন্য তা অন্যের উপর হুজ্জত হতে পারে না। আর মুজমালের ক্ষেত্রে এ জন্য যে, যেহেতু ইজমালকারীকে জিজ্ঞাসা না করে তার অর্থ অবগত হওয়া সম্ভবপর নয়, এ জন্য তাতে ভাবগত উদ্ধৃতি দান জায়েজ নয়।

नाकिक अनुवान : گُذُهُ قام و و بَنَهُ مَن الله و ا

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শরহুস্ সুন্নাতে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, নবী করীম হরশাদ করেছেন— اَلْخَرَاجُ بِالشَّمَانِ কথিত আছে যে, خَرَاجُ بِالشَّمَانِ কথিত আছে যে, خَرَاجُ بِالشَّمَانِ কথিত আছে যে, خَرَاجُ مِالْضَمَانِ خَرَاجٌ وَالْجُورَاجُ بِالشَّمَانِ وَرَاجٌ وَلَا مُعَالَمٌ مَا الْخَرَاجُ بِالشَّمَانِ وَرَاجٌ وَلَا مُعَالَمٌ وَمَا اللهِ خَرَاجٌ وَلَا مُعَالَمٌ وَمَا اللهِ وَرَاجٌ وَلَا مُعَالَمٌ وَمَا اللهُ وَرَاجٌ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَرَاجٌ وَلَاجٌ وَلَا اللهُ وَرَاجٌ وَلَا اللهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلّا اللهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّالِهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّالِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُولِ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ وَاللْمُوالِل

و مسجمان عنها العنهائ العنهائي العن

ত্র আবোচনা : উল্লিখিত ইবারতে مَشْتَرُكُ أَوْ الْمُشْتَرُكُ أَوْ الْمُشْتَرُكُ أَوْ الْمُجْمَلُ الخَ وَالْمُجْمَلُ الخَ مَخْمَلُ الخَ مَخْمَلُ الخَ مَخْمَلُ الخَ مَخْمَلُ الخَ مَخْمَلُ مَضْكُلُ مَعْمَلُ الخَ مَخْمَلُ الخَ الخَمْمِمُ الخَمْمِمُ اللهُ الخَمْمِمُ اللهُ الخَمْمِمُ اللهُ الخَمْمِمُ اللهُ مَخْمَلُ الخَمْمِمُ اللهُ الخَمْمِمُ اللهُ الخَمْمِمُ اللهُ الخَمْمِمُ اللهُ الخَمْمُمُ اللهُ الخَمْمِمُ اللهُ الخَمْمِمُ اللهُ الل

# चनुगीननी : اَلْمَنَاقَشَةَ

- ١- مَا هُوَ الْمُرْسَلُ مِنَ الْآخْبَارِ؟ وَهَلْ هُوَ مَقْبُولُكُ؟ مَا جِمَى أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ؟ بَيَيْنُواْ مُفَصَّلًا -
- ٧- عَرِّفِ الْمُرْسَلَ وَمَا مُوَ إِخْيُلَانُ الْعُلَمَاءِ الْحِرَامِ فِي جُجَبَيَّةِ الْمُرْسَلِ مِنَ الْقُزْنِ الثَّانِيّ وَالثَّالِثِ وَمِنْ بَغَذِهِ؟ بَبَتَنْ مُوْضِحًا .
  - ٣- اَلْإَنْفَىطَاكُع الْبَاطِنُ مَا هُو؟ وَكُمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنُوَّا بِالتَّفْصِبْلِ وَالتَّوْضِبْعِ -
    - ٤- كَمْ تَيسْمًا لِلْإِنْقِطَاعِ؛ بَيِّنْ مَعَ أَخْكَامِهَا بِٱلِابْضَاحِ -
- ٥- كُمْ قِسْمًا لِمَحَلِّ الْخَبُرِ الَّذِي جُعِلَ فِبْهِ الْخَبَرُ حُجَّةً؛ وَهَلْ يُقْبَلُ الْخَبَرُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ مُطْلَقاً امَ بِشَرَائِط؟ بَيَّنُوْا مُنَصَّلًا وَمُشَرَّحًا -
  - آوً- مَا هُوَ مَحَلُ الْخَبَرِ؟ وَمَا مُحْكُمُهُ إِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَمِنْ حُقُوقِ الْغِبَادِ؟ بَيِّنُوا مُوضِعًا -
    - ٦- مَا هُمَا طُرْفَا السِّمَاعِ وَالْحِفْظِ لِخَبَرِ الْعَدْلِ المُسْتَجَيْعِ لِلشِّرَّانِطِ؛ بَيْنَوْا بَبَانًا شَآنِبنا -
  - ٧- كَمْ ظَرْفُ الْخَبَرِ الْعَدْلِ المُسْتَجَمَّعِ لللشَّرَايُطِ؟ بَيِّنْ الْعَيْرَيْمَةَ وَالرُّخْصَةَ فِي كُلّ ظَرْبِ بِالتَّفْصِيلِ -
    - ٨- هَلْ يَجْوُذُ نَقْلُ الْخَبَرِ بِالْمَعْنَى؟ بَيِّنِ الْمَقَامَ مُفَصَّلًا بِحَبْثُ يَتَّضِعُ الْمَرَامُ -

# مَبْحَثُ طَعْنِ يَلْحَقُ الْحَدِيْثَ

#### হাদীসে সংঘটিত দোষ-ক্রটির বর্ণনা

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيكَانِ التَّقْسِيْمَاتِ الْاَرْبُعِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ طُعْنِ يَلْحَقُ الْحَدِيْثَ مِنْ جَانِب التَّرَاوِيْ اَوْ مِنْ غَيْدِهِ فَعَالَ وَالْمَثْرُولِي عَنْهُ إِذَا أَنْكُرَ الرِّوَايَةَ فَإِنَّ إِنْكَارَ جَاحِدٍ بِأَنْ يَتَقُولَ كَذَبْتَ عَلَى وَمَا رَوَيْتُ لَكَ لِمُذَا يَسْقُطُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيْثِ إِتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ إِنْكَارٌ مُتَوَقِّفِ بِأَنْ يَّقُوْلَ لاَ أَذْكُرُ إِنِّي رَوِيَتُ لَكَ هٰذَا الْحَدِيثَ أَوْ لاَ أَعْرِفُهُ فَهِيْدٍ خِلاَتُ فَعِنْدَ الْكُرْخِيِّ وَأَحْمَدَ بُنِ حَنْبَل (رح) يَـسْفُطُ الْعَبَمُلُ بِهِ وَعِـنْدَ الشَّافِيعِيّ وَمَالِكِ (رح) لاَ يَسْقُطُ أَوْ عَمِسلَ لكنبه بَعْدَ الرَّوَايَةِ مِشًا هُوَ خِلَانٌ بِبَقِيْنِ سَقَطَ الْعَمَلُ بِهِ لِانتَّهُ إِنْ خَالَفَهُ لِلْوُتُوْفِ عَلَىٰ نَسْخِهِ أَوْ مَوْضُوْعِ بَتِهِ فَقَدْ سَقَطَ ٱلْإِحْتِجَاجُ به وَإِنْ خَالَفَ لِقِلَّةِ الْمُبَاكِرة بِهِ أَوْ لِغَفُلَتِهِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ مِثَالُهُ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ (رضا) أنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أيتُمَا إِمْرَأَةِ نَكَحَتْ بِالْا إِذْنِ وَلِيِّهَا فَيْكَاحُهَا بَاطِلُ ثُمَّ إِنَّهَا زُوَّجَتْ بِنْتَ آخِبْهَا بِلاَ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَإِنَّمَا تَالَ خِلَاثُ بِيَقِيْنِ إِحْتِرَازًا عَتَا إِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْمَعْنَيَبُنِ فَعَمِلَ بِأَحَدِهِمَا عَلَىٰ

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকার (র.) শ্রেণীবিভাগ চত্ট্রয়ের বর্ণনা সমাপ্ত করে সেসব দোষক্রটি বর্ণনা শুরু করেছেন, যা রাবী অথবা গায়রে রাবী-এর দিক হতে হাদীসের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। সূতরাং তিনি বলেছেন, **আর যার** নিকট হতে হাদীসটি রেওয়ায়াত করা হয়েছে, তিনি যদি সেই রেওয়ায়াতটি সরাসরি অস্বীকার করেন এখন যদি এই অস্বীকৃতি সজ্ঞানে হয়– যেমন তিনি বলেন, "তুমি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছ. আমি তোমার নিকট কোনো রেওয়ায়াতই করিনি", তাহলে এরূপ অস্বীকৃতি সর্বসন্মতিক্রমেই হাদীসের উপর আমলকে নাকচ করে দেয়। আর যদি এটা কোনো দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির অস্বীকৃতি হয়- যেমন তিনি বলেন "আমি তোমার নিকট এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছি কিনা, তা স্মরণ করতে পারছি না।" অথবা "আমি এ হাদীসটির সাথে পরিচিত নই", তাহলে এরূপ (অস্বীকৃতির) ক্ষেত্রে ইমামগণ পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম কারখী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে এটা দ্বারা হাদীসের উপর আমল নাকচ হয়ে যায়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ও মালিক (র.)-এর মতে হাদীসের উপর আমল নাকচ হয় না। অথবা রেওয়ায়াতকারী যদি রেওয়ায়াত করার পর সেই হাদীসটির বিপরীত আমল করে থাকেন আর এ বিরুদ্ধাচরণ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথেই হয়ে থাকে, তাহলে এটা দারা হাদীসের উপর আমল নাক্চ হয়ে যায়। কেননা, যদি এ কারণে হাদীসটির বিপরীত আমল করেন যে, তিনি এখন তার মানসৃখ অথবা জাল হওয়ার ব্যাপারটি অবগত হয়ে গেছেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তা দ্বারা দলিল পেশকরণ রহিত হয়ে যাবে। আর যদি তিনি হাদীসটির প্রতি মনোযোগের অভাববশত অথবা তার অসাবধানতার দরুন তার বিপরীত আমল করে থাকেন, তাহলে তার ন্যায়পরায়ণতা নষ্ট হয়ে যাবে। এটার উদাহরণে সেই হাদীসটি পেশ করা যায়, যা হযরত আয়েশা (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন যে. নবী করীম 🚎 ইরশাদ করেছেন, "যে মহিলাই তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে. তার বিবাহ বাতিল।" অতঃপর তিনি নিজেই তাঁর আপন ভাতিজিকে তার অভিভাবকের অনুমতির অপেক্ষা না করে বিবাহ প্রদান করেছেন। আর গ্রন্থকার (র.) خلاف بَيقين কথাটি এ জন্য মতনে উল্লেখ করেছেন যেন সেই ক্ষেত্রটি হতে পার্থক্য হয়ে যায়, যেখানে হাদীসের মধ্যে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাদের মধ্য হতে একটি অর্থের উপর আমল করেছেন। যেমন- তার বিবরণ পরে আসছে।

চার التَقَسَّيْمَاتِ الْآرَبِعِ বর্ণনা হতে عَنْ بَيَانِ বর্ণনা হতে وَلَثَّا فَرَغَ عَنْ الْآرَبِعِ চার طَعْن الْآرَبِعِ তখন তিনি শুরু করলেন طَعْن الْمَانِ عَنْهُ الْمَانِ تَا الْمَارِيْ عَنْهُ তখন তিনি শুরু করলেন طَعْن الْمَانِ عَنْهُ الْمَانِ تَا الْمَانِ الْمُانِ الْمُالِيِّ الْمُعْنَ الْمُانِ الْمُانِ الْمُانِ الْمُانِ الْمُانِ الْمَانِ الْمُانِ الْمُونِ الْمُانِ الْمُانِ الْمُانِ الْمُانِ الْمُانِ الْمُانِ الْمُانِ اللهِ اللهُ الله

আর যদি وَانْ كَانَ সর্বসম্মতিক্রমে إِنِّفَاقًا হাদীসের উপর بِالْحَدِيْثِ আসলকে নাকচ করে দেয় هُذَا ब्रिधाश्र वाकित वाकि में إِذَكُرُ انَيْ विधाश्र वाकित विश्वाकि بِانْ يَتَقُولُ विधाश्र वाकित اِنْكَارُ مُتَوَيِّفِ विधाश्र वाकित اِنْكَارُ مُتَوَيِّفِ فَنِيْدٍ अथरा र्रामी अपित नात्थ आपि अति कि وَ لاَ اعْرِفَكَ व रामी अपि مُذَا الْحَدِيْثُ अथरा र्रामी अपित नात्य وَأَخْمَدَ بْن خُنْبُلِ (رح) তবে এরপ ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে মতান্তর রয়েছে خَلَاثُ हे स्त्रांग कातशी (त.)-এর মতে خِلانُهُ وَأَخْمَدَ بْن خُنْبُلِ (رح) وَعِنْدَ الشَّانِعِيْ वेत होता होनीत्प्रत डेलत वामन وَعِنْدَ الشَّانِعِيْ वेतर हैमाम वाहमन हेवतन हामन (त.)-এत मरा وَعِنْدَ الشَّانِعِيْ أَسَافِعِيْ أَنْ الشَّانِعِيْ أَنْ الشَّانِعِيْ أَنْ الشَّانِعِيْ أَنْ الشَّانِعِيْ أَنْ السُّانِعِيْ أَنْ السُّانِعِيْ أَنْ السُّانِعِيْ أَنْ السَّانِ السَّانِعِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ (رحا) इसाम भारकशी ও मालिक (त.)-এत মতে يَعْمَلُ रामीएनतं उँभत आमल नाकठ रश ना وَمَالِكِ (رحا) करते بِخَلَاثُ بِيَقِيْنٍ रा विक्रक्ताठत विभती وَمِنَا كُمُ राजी वर्गात भरत مِنَّا كُمُو रा विक्रक्ताठत रात بِخَلَافِ पृ विश्वास्त नात्थ व्यविष्ठ يَلْوُقُونِ वर्षनाकाती विक्रिक्काठर्त वर्षनाकाती وإِنْ خَالَفَ एकनना إِلاَّتَ वर्षनाका والْعَمَلُ بِد ত্তিয়ার কারণে عَلَىٰ نَسْيِخَهِ राजीप्रिं मानपृथ रुउय़ात উপत أَوْ अथता مَوْضُوعَيَّتِهِ का जाल रुउय़ात विषय़ि عَلَىٰ نَسْيِخَهِ অবশ্যই রহিত হয়ে যাবে الْإِحْتَجَاجُ بِهِ উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশকরণ وَانْ خَالَتُ আর যদি বর্ণনাকারী হাদীসটির উপর বিপরীত আমল করেন لِعَلَّةِ عامة অভাববশত الْمُبَالَاةِ به হাদীসটির প্রতি মনোযোগের أَوْ অথবা الْمُبَالَاةِ به অভাববশত لِعَلَّة হয়ে যাবে عَدَالُتُ তার ন্যায়পরায়ণতা مَثَالُدُ তার উদাহরণ مَا رَوْتُ या বর্ণনা করেছেন (رض) عَدَالُتُ হয়রত আয়েশা (রা.) তিনি वरलाय وَبِلا إِذْن तिवी का की में فَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ वर्षा का اَيْتُنَا إِمْرَأَةِ वर्षा का कि اَنَّهُ فَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ वरला مِيلًا إِذْن का कि की कि اَنَّهُ فَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَامَ بِنْتَ إَخِيْهَا वात वाह وَالْكِهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ভাইর্রের মেয়েকে بِيَكِيْنِ অনুমতি ব্যতীত وَلِيّهَا তার অভিভাবকের وَانِّكَا قَالَ প্রস্থকার উল্লেখ করেছেন وَلَيّهَا এ অংশটি र्पन পार्थक रहा या عَمَّا प्राप्त हा إِذَا كَانَ مُحْمَّمَا प्राप्त हानी प्राप्त ता ता हा وَحْمَرَازًا وَالْعَ একটি অতঃপর বর্ণনাকারী আমল করেছেন بأخدهما একটি অর্থের উপর عَلَىٰ مَا سَبَأْتَىْ যেমন তার বিবর্ণ পরে আসছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আব্লোচনা : উক্ত ইবারতে مَرْوِيْ مَنْهُ স্বীয় বর্ণনাকে অস্বীকার এর আব্লোচনা : উক্ত ইবারতে করতে পারে।
করলে তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনাকারী তার পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীস দু'ভাবে অস্বীকার করতে পারে।

च्हें. পরোক্ষভাবে (সংশয়ের সাথে) অস্বীকার করা। যেমন— مَرُونَ عَنْهُ (অর্থাৎ যার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তিনি) বললেন, তোমার নিকট এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। অথবা বলবে এ হাদীস আমার জানা নেই। এটার উদাহরণ এই যে, আবদুল আযীয় দারাওয়ারদী সহলকে বলল যে, বারীরা আপনার হাওলা দিয়ে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে— নবী করীম শপথ ও একজন সাক্ষী ঘারা ফয়সালা করেছেন। তখন সহল বলল, আমার তা মনে পড়ছে না। এটার حَكْمُ -এর ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেছেন, এরপ হাদীস অনুযায়ী আমল করা পরিত্যক্ত হবে। কেননা, مَرُونَيْ عَنْهُ যখন স্বরণ করবার চেষ্টা করেও স্বরণ করতে পারছেন না তখন বুঝা গেল সে গাফিল। আর গাফিলের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে উক্ত হাদীস পরিত্যক্ত হবে না। কেননা, مَرُونَيْ عَنْهُ وَرُاوَى اللهُ প্রায় বর্ণনা করে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে এবং দীর্ঘ দিন পরে তা নিজে ভুলে যায়। কাজেই তা পরিত্যক্ত হতে পারে না।

তার বর্ণিত হাদীসের অবেলাচনা : উল্লিখিত ইবারতে مَرْوَى عَنْهُ তার বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করলে তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যদি مَرُوَى عَنْهُ তার বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করে আর তার এ বিপরীত আমল করা যদি সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হয়, তাহলে উক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করা পরিত্যক্ত হবে। কেননা, তার হাদীসটির বিপরীত আমল করার পিছনে দ্বিধি কারণ থাকতে পারে।

এক হাদীসখানা রহিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি অবহিত হয়েছেন। অথবা হাদীসখানা মাওযু' (বাতিল) হওয়া জানতে পেরেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত হাদীস দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

দুই হাদীসখানার প্রতি অবজ্ঞা ও শিথিলতা প্রদর্শন করে এর বিপরীত আমল করেছেন। আর এতে তার عَدَالَتْ (ন্যায়পরায়ণতা) লোপ পেয়েছে। কাজেই এমতাবস্থায়ও হাদীসখানা দলিল হতে পারে না। উল্লেখ্য যে, যদি হাদীসের মধ্যে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা থাকে, আর বর্ণনাকারী এতদুভয়ের একটির উপর আমল করে অপরটি পরিত্যাগ করে থাকেন, তাহলে উক্ত হাদীস আমলের উপযোগিতা হারাবে না।

ُوإِنْ كَانَ قَبْلَ الرِّوَابَةِ اَوْ لَمْ يَعْرِفْ ثَارِيْخَ لَمْ يَكُنْ جَرْحًا أَمَّا عَلَى أَلاَّوَّلِ فَلِاَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ مَذْهَبُهُ فَتَرَكَهُ لِاجَلِ الْحَدِيْثِ وَامَّا عَلَى الثَّانِيْ فَلِانَّ الْحَدِيثَ حُجَّةً بِاصْلِمِ وَ وُقُوعٍ الشَّكِّ فِي سُقُوطِه لِجَهْلِ التَّارِيْجِ لاَيسْقُطهُ قَطُّ وَتَعْبِيْنُ الرَّاوِيْ بِعْضَ مُحْتَمَلَاتِهِ بِأَنْ كَانَ مُشْتَرِكًا فَعَمِلَ بِتَاوِيْلِ مِنْهُ لَا يَمْنَعُ الْعَمَلَ بِهِ لِلتَّاوِيْلِ الْأُخَرِ كَمَا رُوٰى ابْنُ عُمَر (رض) أَنَّهُ قَالَ اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَهٰذَا يَحْتَمِلُ تَفَرُّقَ الْاَقْوَالِ وَتَفَرُّقَ الْاَبْدَانِ وَاوَّلُهُ إِبْنُ عُمَرَ (رض) التَّراوِي بِتَفَرَّقِ الْاَبْدَانِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِتِي (رح) وَهٰذَا لَا يُسَافِي أَنْ نَعْمَلَ نَحْنُ بِتَفَيُّرُقِ الْأَقْوَالِ <u>وَالْإِمْدِنَاعِ</u> أَىْ اِمْدِنَاعُ الرَّاوِىْ عَبِنِ الْعَمَلِ بِهِ مِثْلُ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ أَيْ بِخِلَافِ مَا رُواهُ فَيَخْرُجُ عَنِ الْحُجِّيَّةِ.

সরল অনুবাদ : আর যদি তিনি রেওয়ায়াতের পূর্বে এই হাদীসটির বিপরীত আমল করে থাকেন, অথবা তার রেওয়ায়াতের বিপরীত আমল করার দিন-তারিখ জানা না থাকে. তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে বিপরীত আমল করা হাদীসের মধ্যে جَرْح ও সমালোচনার কারণ হবে না। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সমালোচনার কারণ না হওয়া তো অত্যন্ত পরিষ্কার যে. এটাই রাবীর মাযহাব ছিল। অতঃপর তিনি হাদীসটির কারণে স্বীয় মাযহাব পরিত্যাগ করেছেন। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ জন্য সমালোচনার কারণ নয় যে. হাদীস মূলগতভাবেই দলিল। কিন্ত দিনকাল জানা না থাকার কারণে তার মানস্থ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, যা কোনোক্রমেই তার মানসুখ হওয়ার কারণ হতে পারে না। আর রাবী কর্তক হাদীসের সম্ভাব্য অর্থসমূহের মধ্য হতে কোনো একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া এভাবে যে, হাদীসে ব্যবহৃত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে মুশতারাক ছিল, আর রাবী তন্মধ্য হতে একটির উপর তাবীল দ্বারা আমল করেছেন। এটা হাদীসটির অপরাপর সম্ভাব্য অর্থের উপর আমল করাকে নিষেধ করে **না। যেমন− হ্**যরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন যে, الْمُتَبَابِعَانِ بِالْحْبَارِ مَا لَمْ يَتَغَرَُّكَا (ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত জিনিস গ্রহণ করা বা না করার অধিকার সংরক্ষণ করে।) অত্র হাদীসটি 🗯 🗃 বা দৈহিক تَفَرُّقُ الْأَيْدَانُ वा বক্তব্যগত বিচ্ছিন্নতা এবং الْأَثْرَالُ বিচ্ছিনুতা উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) যিনি অত্র হাদীসটির রেওয়ায়াতকারী. তিনি তাকে تَفَرُّقُ الْأَبْدَانُ দারা তাবীল করেছেন। যেমন, তা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও মাযহাব। আর তদকর্তক এ একটি অর্থকে निर्मिष्ट करत रक्ता विषा आमारमत المُعْنَوَ الْأَفْرِال - वत छितत আমল করাকে নিষেধ করে না। **আর বিরত থাকা** অর্থাৎ রেওয়ায়াতকারীর বিরত থাকা স্বীয় রেওয়ায়াতকত হাদীসটির উপর আমল করা হতে। এটা ঠিক তদ্রূপই, যদ্রূপ তার বিপরীত আমল করা। অর্থাৎ তার বিরত থাকা- এটা স্বীয় রেওয়ায়াতকত হাদীসটির বিপরীত আমল করারই সমান। সূতরাং তা হুজ্জত ও দলিল হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে বসবে। অর্থাৎ তা দলিল হতে পারবে না।

जात यि विभती जाय करता وَانَ كَانَ مَا مَا اللّهِ وَالْكَ وَالْمَ اللّهِ وَالْكَ وَالْمَا اللّهِ وَالْكَ وَالْمَ اللّهِ اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَال

وَالْإِمْتِنَاعِ কার্থি নিষেধ করে না وَهُذَا لَا تَعْمَلُ نَعْمَلُ نَحْمَلُ نَحْمَلُ اللهِ الْمَافِئُ مَا الْمَافِئُ مَا الْمُعَافِئُ اللهُ ال मिलल शुरात عَنِ الْحُجِّبَةِ प्रमिल शुरात त्यागाणा।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مَرْوِی ْعَنْدُ বর্ণনার পূর্বে বা অজ্ঞাত সময়ে হাদীসের খেলাফ আমল করলে তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কর্তুই হাদীস বর্ণনা করবার পূর্বে যদি এটার বিপরীত আমল করে থাকে, অথবা তিনি কখন উক্ত হাদীসের বিপরীত আমল করেছেন তা যদি জানা না যায়। অর্থাৎ উক্ত হাদীসের বিপরীত আমল কি হাদীসখানা বর্ণনা করবার পূর্বে করেছেন না পরে করেছেন তা যদি জানা না যায়, তাহলে তার উক্ত হাদীস সমালোচনার যোগ্য হবে না। কেননা, প্রথম অবস্থায় তো স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বে তার মাযহাব তা-ই ছিল। কিন্তু তিনি হাদীসের কারণে পূর্ববর্তী মাযহাব পরিত্যাগ করেছেন। কাজেই এটাতে তার হাদীস পরিত্যাজ্য হতে পারে না। আর দিতীয় অবস্থায় এ জন্য সমালোচনার যোগ্য হবে না যে, মূলত হাদীস দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। অথচ বিপরীত আমল করার সময়কাল অজানা থাকার দরুন হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর "اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّةِ السّ কারণে পরিত্যক্ত হতে পারে না। এটা একটি সর্বজনবিদিত মূলনীতি। কাজেই এটাতে হাদীসের আমল পরিত্যক্ত হবে না।

- अत जाटना हना : यिन कारना शमीरमत प्रार्थ अर्था अर्थ वर्ष कर्र : येन कारना शमीरमत प्रार्थ अर्थ अर्थ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে আর তার বর্ণনাকারী তন্মধ্যে একটিকে নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলে এতে অন্য অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যাবে না; বরং অপর কোনো মুজতাহিদ ইচ্ছা করলে স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী অপর অর্থও গ্রহণ করতে পারবেন।

এর উদাহরণ হিসেবে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসখানা পেশ করা যায়। ইমাম তিরমিয়ী (র.) হযরত ইবনে अभत (ता.) राज वर्णना करत्राहन, नवी कतीभ 🏥 वर्राहन- "النُعْبَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُا ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلْ পরস্পর বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য خِيَارٌ থাকবে। উপরিউক্ত হাদীসে تَفَرُقُ - এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে।

🛥 تَفَرُّقُ بِالْإَبْدَانِ শারীরিক বিচ্ছেদ। অর্থাৎ যে পর্যন্ত না তারা মজলিস পরিত্যাগ করে। সুতরাং যখন তারা মজলিস হতে পৃথক হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে একজন মজলিস হতে উঠে যাবে, তখন এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর মজলিসে থাকা অবধি উভয়ের জন্য (গ্রহণ ও বর্জনের) এখতিয়ার থাকবে। যদিও উভয় قَبُولُ ও اِنْجَابُ হতে অবসর গ্রহণ করুক না কেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এ تَفَرُّقُ بِالْأَبْدَانَ -এর অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এ মত পোষণ করেন। অথচ আমাদের হানাফী ফকীহগণ এর দ্বারা تَفَرُّنُ بِالْأَثُواَلِ -এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে এর অর্থ হচ্ছে– "যে পর্যন্ত না ক্রেতা-বিক্রেতা বক্তব্যের দিক দিয়ে অর্থাৎ وَيُجَالُ و الْبِجَابُ -এর দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের (গ্রহণ ও বর্জনের) এখতিয়ার থাকবে। আর তা এই যে, বিক্রেতা বলল عثث (আমি বিক্রেয় করলাম); কিন্তু ক্রেতা اِشْتَرَيْتُ (আমি খরিদ করলাম) বলল না। সুতরাং এমতাবস্থায় বিক্রেতার জন্য রুজু করা (অর্থাৎ প্রস্তাব প্রত্যাহার করা) জায়েজ আছে এবং ক্রেতারও কবুল না করবার এখতিয়ার আছে; কিন্তু যখন তারা قَبُولُ ও اِلْجَابُ সমাপ্ত করে ফেলবে তখন আর তাদের জন্য এখতিয়ার থাকবে না। যদিও মজলিশ অবশিষ্ট থাকুক না কেন।

- अत जाटनाठना : উल्लिथिত देवांतर तावी (वर्गनाकाती) श्रीय वर्षिण वर्गनाकाती : वर्गनाकाती वर्गनाकाती) श्रीय वर्षिण হাদীস অনুযায়ী আমল করা হতে বিরত থাকলে তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আর مَرُويٌ عَنْهُ (যার হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে) তিনি যদি হাদীসটির মর্মানুযায়ী আমল না করেন এবং প্রকাশ্য আমলের মাধ্যমে এটার বিরোধিতাও না করেন, তাহলে এটার বিপরীত আমল করবার 🅰 প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এটা অনুযায়ী আমল করা পরিত্যক্ত হবে। সুবহে সাদেক নামক গ্রন্থে আছে যে, এটা প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র কোনো বিষয় নয়; বরং হাদীসের বিপরীত আমল করার মধ্যে এটাও শামিল। তবে ফকীহগণ হাদীসের বিপরীত আমল করার দ্বারা হাদীসে বর্ণিত আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করা তথা এটার বিপরীত আমল করাকে বুঝিয়েছেন। আর 🕹 এর দ্বারা বিপরীত করা হতে বিরত থাকাকে বুঝিয়েছেন। এই 🖟 আমল হতে বিরত থাকা) যদি বর্ণনার পর হয়, তাহলে হাদীসখানা দলিল হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। কেননা, সহীহ হাদীসের বিপরীত আমল করা যেমন হারাম তেমনি সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমলা করা পরিত্যাগ করাও হারাম। কাজেই রাবীর আমল করা হতে বিরত থাকা সমালোচনার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে হাদীস বর্ণনার পূর্বে যদি রাবী তদনুযায়ী আমল করে না থাকে, তাহলে উক্ত হাদীস পরিত্যক্ত হবে না। যেমন– ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী 🚃 -কে দেখেছি যখন তিনি নামাজ আরম্ভ করতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকুতে যেতেন এবং রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। অথচ হযরত ইবনে ওমর (রা.) উপরিউক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করা হতে বিরত ছিলেন। হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, আমি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে নামাজ পড়েছি, কখনো তাঁকে তাকবীরে তাহরীমাহ ব্যতীত হাত উত্তোলন করতে দেখিনি। সুতরাং যেহেতু উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীসের উপর আমল করা, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে হাত উঠাবার সময় হাত উত্তোলন হতে বিরত রয়েছেন, সেহেতু হাদীসখানা রহিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে।

كَـمَـا رَوَى ابْنُ عُـُمَـرَ (رض) أَنَّكُ عَلِكِيْ السَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ (فَعِ الرَّااْسِ مِنَ التُركُوْعِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ اللهِ قَالَ صَحبَّتُ ابْنَ عُمَرَ (رض) عَشَر سِنيْنَ فَلُمُّ ٱرْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِيْ تَكْبِيْرَةِ الْإِفْتِتَاحِ فَتَرَّكُ الْعَمَلِ بِهِ دَلِيْلٌ عَلَى إِنْ يَسَاخِهِ وَعَمَلُ الصَّحَابِيّ بِخِلافِ بُوْجِبُ الطُّعْنَ إِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ ظَاهِرًا لا يَحْتَمِلُ الْخَفَاءُ عَلَيْهِمْ مِنْ لهُنَا شُرُوعٌ فِي الطُّعْنِ مِنْ غَيْرِ الرَّاوِيْ وَمِثَالُهُ مَا رُوٰى عُبَادَةُ بِنُ التَّصَامِتِ ٱنَّهُ قَالَ عَكَيْهِ السَّلَامُ ٱلنِّبِكُرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَيَتَمَسَّكُ بِهِ الشَّافِعِيُّ (رح) وَيَجْعَلُ النَّفْيَ اللِّي عَامٍ جَزْءً مِنَ الْحَدِّ وَنَحْنُ نَفُوْل إِنَّ عُمَرَ (رض) نَفْي رَجُلًا فَارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَحَلَفَ أَنْ لاَّ يَنْفِى اَحَدًا ابَدًا فَلَوْ كَانَ النَّفْيُ حَدًّا لَمَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِم فَعُلِمَ أَنَّ النَّفْيَ مِنْهُ كَانَ سِيَاسَةً لَا حَدًّا وَحَدِيثُ الْحُدُودِ كَانَ ظَاهِرًا لاَ يَحْتَمِلُ الْخِفَاءَ عَلَى الْخُلَفَاءِ الَّذِيْنَ نُصِبُوا لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاحْتَرَزَيِهِ عَمَّا كَانَ يَحْتَمِلُ الْخَفَاءَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُوْجِبُ جُرْحًا فِيهِ ـ

সরল অনুবাদ: যেমন- হযরত আপুল্লাহ্ ইবনে ভমর (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন যে, اُنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ प्रार्था नवी कतीय) يَدَيْهِ عَنْدَ الرُّكُوعْ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسِ مِنَ الرُّكُوعِ রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উত্তোলন করার সময় رُفْع يَدُيْن করতেন।) অথচ মুজাহিদ (র.) হতে অত্যন্ত বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে. তিনি বলেছেন. "আমি সদীর্ঘ দশটি বছর হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর সাহচর্যে ছিলাম: কিন্তু তাঁকে তাকবীরে তাহরীমা বা প্রারম্ভিক তাকবীর ব্যতীত অন্য কোথাও কখনও رَفْعُ يَدَيْنُ করতে দেখিন।" সুতরাং হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক তদীয় রেওয়ায়াতকত হাদীসটির উপর আমল বর্জন করা এটা হাদীসটির মানস্থ হওয়ারই প্রমাণ। **আর সাহাবী কর্তৃক হাদীসের** বিপরীত আমল করা তথু তখনই হাদীসটির এইটের বা সমালোচনার পাত্র হওয়ার কারণ হবে, যখন তা সুম্পষ্ট অর্থবোধক হবে এবং সাহাবায়ে কেরামের নিকট অস্পষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রাখবে না। এখান হতে সেই সমালোচনার সত্রপাত হচ্ছে, যা গায়রে রাবী-এর পক্ষ হতে হাদীসের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। এটার উদাহরণস্বরূপ সেই হাদীসটি পেশ করা যায়. যা হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) أَنَّهُ قَالَ عَلَيْدِ السَّلَامُ ٱلبُّكُرُ , वर्गना करतरहन । जिनि वर्रलन, অর্থাৎ যদি কোনো) بُالْبِبَكْر جَلْدُ مِانَةِ وَتَعُرِيْبُ عَايِّم অবিবাহিত্ পুরুষ অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকে একশতটি করে বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের জন্য নির্বাসনদণ্ড প্রদান করা হবে।) ইমাম শাফেয়ী (র.) এ হাদীসটি দ্বারা দলিল পেশ করেন এবং এক বছরের নির্বাসনকে নির্ধারিত দণ্ডের একটি অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেন। আর আমরা হানাফীগণ বলি যে. হযরত ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে নির্বাসনদণ্ড প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীতে সে স্বধর্ম ত্যাগ করে বসে এবং রোমানদের সাথে মিশে যায়। তখন হযরত ওমর (রা.) শপথ করে বলেছিলেন যে, তিনি কখনও আর কাউকেও নির্বাসনদণ্ড প্রদান করবেন না। সূতরাং যদি নির্বাসন দান নির্ধারিত দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে হযরত ওমর (রা.) কোনো দিনও তা পরিত্যাগ করার উপর শপথ করতেন না। তা দ্বারা জানা গেল যে, তাঁর পক্ষ হতে নির্বাসনের আদেশটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তস্বরূপ প্রদত্ত হয়েছিল, নির্ধারিত দণ্ড হিসেবে নয়। আর নির্ধারিত দণ্ড সংক্রান্ত হাদীসটি ছিল সুস্পষ্ট অর্থবোধক, যা সেসব খুলাফায়ে রাশেদীনের নিকট অস্পষ্ট থাকার আদৌ সম্ভাবনা রাখত না. যাঁরা শর্য়ী দণ্ড কার্যকর করার জন্য নিয়োজিত إذا كانَ الْحَدِيْثُ ظَامِرًا -ছिल्न । आत शहकात (त.) ठाँत काउल الزاكان الْحَدِيْثُ ظَامِرًا الخ হাদীসের মধ্যে কোনো প্রকার جُرُ বা ক্রটির কারণ নয়।

निक्क अनुवान : رَفَعُ السَّلَامُ (رَفَعُ عَلَى السَّلَامُ السَّلَامُ (رَفَعُ عَلَى السَّلَامُ (رَفَعُ عَلَى السَّلَامُ (رَفَعُ عَلَى السَّلَامُ (رَفَعُ السَّلَامُ (رَفَعُ السَّلَامُ (رَفَعُ السَّلَامُ وَعَنْدَ رَفَعُ عَنْ مُجَاهِدٍ क़्कू व्या शिष्ठ शिष्

সমালোচনার পাত্র হওয়ার اذَا يَعْدَيْثُ হাদীসটি হবে الْخِفَاءُ সুস্পষ্ট অর্থবোধক لَا يَحْدَمِلُ কোনো সম্ভাবনা রাখবে না الْخِفَاءُ الْمَا الْمُحِدِيْثُ কোনো সম্ভাবনা রাখবে না الْخِفَاءُ الْمَا الْمُحَدِيثُ أَنْ الْمُحِدِيثُ أَنْ الْمُحِدِيثُ الْمُعَالَى الْمُحَدِيثُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مِنْ غَيِدْ الرَّاوِي সমালোচনার فِي الطَّعْرَةِ अर्था राख شُرُوعً अर्थान राख مِنْ هٰهُنَا अर्था निक عَكَيْهِم বুর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য দিক হতে সংযুক্ত হয় وَمِشَالُهُ তার উদাহর্ল হচ্ছে مَا رُوِّى যা বর্ণনা করেছেন وَمِشَالُهُ হয়র্ত উবাদা व्यविवाहिर्ण नाती शुक्रव वाण्ठिहात निश्व हरत اللهُ قَالَ عَلَيْدِ السَّلَامُ (ता.) व्यविवाहिर्ण नाती शुक्रव वाण्ठिहात निश्व हरत একশটি করে কড়া লাগাতে হবে وَتَغْرِيْبُ এবং দেশান্তর করবে عَامْ এক বৎসরের জন্য بِعَلْدُ مِائَةٍ এর দারা দলিল جُزْء এক বৎসরের إلى عَامِ निर्वाসनरक النَّغَى निर्वाসनरक النَّغَى ضام अعوم करति وَيَجْعَلُ (त्रें) (त्रें) (त् نَعْنُي (রা.) مِنَ الْحَدِّ (رض) কার আমরা হানাফীগণ বলি مِنَ الْحَدِّ (عَمْرَ الْحَدِّ হযরত ওমর (রা.) নির্বাসনদণ্ড প্রদান করেন رَجُلاً জৌনক ব্যক্তিকে فَارْتُدَ পরে সে মুরতাদ হয়ে যায় وَلَحِقَ এবং মিশে যায় بِالرُّوْمِ فَكُرُ كَانَ काउँ काउँ का وَحُدًا किन कथता निर्वामन मध क्षमान कत्रतवन नी أَنْ لَا يَنْفَى कथन रयत्र अप्त (ता.) भभथ करति فَحَلْفَ তা পরিত্যাগ করার উপর النَّنْيُ वार्ट निर्वाप्तन कर्पा عَلَىٰ تَرْكِهِ वर्ष निर्वाप्तनाथ হতো أَخَذُ निर्वातिज प এর দ্বারা জানা গেল যে اَنَّ النَّفْيَ مِنْهُ নিশ্চয়ই নির্বাসন দণ্ডটि كَانَ سَيَاسِيَّةٌ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে প্রদত্ত হয়েছিল اَنَّ النَّفْيَ مِنْهُ या महादना तात्थ ना كَانَ ظَاهِرًا रिप्तर ना كَانَ ظَاهِرًا विद्यात नह وَجَدِيْثُ الْحُدُود रिप्तर ना وَجَدِيْثُ الْحُدُود কার্যকর করতে لِإِقَامَةِ ফারা নিয়োজিত ছিলেন الَّذِيْنَ نَصَبُوا কোনো অস্পষ্টতার الْخِفَاءُ यश्रमा अबादा। الْحُدُوْدِ आत গ্রন্থকার এর দারা পার্থক্য করেছেন الْحُدُوْدِ সেসব হাদীস হতে كَانَ يَحْتَمِلُ यश्रमाह क्रिव جُرْحًا मारावात्य करात ना فَإِنَّهُ क्राना, रामीत्मत जम्महेला عَلَيْهِمُ नारावात्य مَلَيْهِمُ কারণ 🚅 হাদীসের মধ্যে (সাহাবীদের নিকট)।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিজ ইবারতে সাহাবীর আমল যদি কোনো হাদীসের বিপরীত হয়, তবে উক্ত হাদীসের হকুম কি? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসের উপর দু'ভাবে সমালোচনা আরোপিত হতে পারে। এক. স্বয়ং রাবী (বর্ণনাকারী)-এর পক্ষ হতে। দুই. বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে। প্রথমটিকে দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি তথা বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে। এটাকেও আবার দু' ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক. সাহাবীর পক্ষ হতে সমালোচিত হবে। দুই. অথবা সাহাবী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে সমালোচিত হবে। এখানে এই শেষোক্ত প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, যদি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কোনো হাদীসের বিপরীত কাজ করে থাকেন, আর উক্ত হাদীসখানার বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়, তাহলে উক্ত হাদীসখানা সমালোচিত ও দোষযুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। যেমন হয়রত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসখানা দুলি হৈন্ত নির্বাহ্ন প্রদান হালিত এক বছরের জন্য দেশ হতে নির্বাসন প্রদান। উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম শাফেয়ী (র.) একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসনকেও দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

উপরিউক্ত মাস্ত্রালায় আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) অভ্যত : ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে যে, উপরিউক্ত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করত ইমাম শাফেয়ী (র.) এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়াকে দণ্ডের মধ্যে শামিল করেছেন। কিন্তু আমাদের হানাফী ফকীহগণ এ মাস্ত্রালায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে এক বছরের জন্য নির্বাসন প্রদান দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে না। উক্ত হাদীসের জবাবে হানাফী ফকীহগণ বলেছেন যে, নির্বাসনের আদেশ তথা আইন-শৃঙ্গুলা রক্ষার্থে দেওয়া হয়েছে। কেননা, একবার হয়রত ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে নির্বাসন দেওয়ার পর সে মুরতাদ হয়ে রোম দেশে চলে যায়। এটা জানতে পেরে তিনি শপথ করলেন যে, কাউকে নির্বাসন দিবেন না। সুতরাং নির্বাসন প্রদান যদি শরয়ী দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে তিনি এটার খেলাফ আমল করবার জন্য শপথ করতেন না। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, নির্বাসন প্রদানের নির্দেশ ক্রিসামাজিক শৃঙ্গুলা রক্ষার্থে ছিল— শরয়ী দণ্ডের অংশ হিসেবে ছিল না। তা ছাড়া হাদীসখানার বক্তব্য এত স্পষ্ট যে, তা তাঁর অবোধগম্য থাকার কথা নয়।

ত্র আব্লোচনা : উল্লিখিত ইবারতে সাহাবীর নিকট হাদীস অপ্রকাশিত থাকার অবকাশ থাকলে বিপরীত আমলের দ্বারা হাদীস সমালোচিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আল-মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র.) বলেছেন যে, সাহাবীর আমল হাদীসের বিপরীত হলে তখন হাদীসখানা করা হয়েছে। আল-মানার প্রণেতা অম্পষ্ট অর্থবােধক হবে এবং সাহাবীগণের উপর এটার অর্থ থাকবার সম্ভাবনা থাকবে না। উপরিউক্ত শর্তারোপের দ্বারা তিনি এমন হাদীসকে এই কৈ বহিষ্কার করেছেন যা সাহাবীগণের নিকট স্পষ্ট থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসটিকে এটার উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়, যা যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নামাজে অউহাসির কারণে অজু ওয়াজিব হবে। অথচ হয়রত আবৃ মূসা আশআরী (রা.) তদনুযায়ী আমল করেননি। আর এটা দ্বারা হাদীসখানা তাঁর নিকট সমালোচিত ও অগ্রহণযোগ্য হওয়া সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এটা একটি বিরল ঘটনা যা হয়রত আবৃ মূসা আশআরী (রা.)-এর নিকট অপ্রকাশিত থাকার অবকাশ রয়েছে। কাজেই হাদীসখানা আমলযোগ্য হবে।

كَحَدِيْثِ وُجُوْبِ الْوَضُوءِ بِالْقُهُ هُ هُ هُ الصَّلَوْ وَالُوهُ مُوسَى الْاَشْعَرِى (رضا) لَمْ يَعَمَلُ بِهِ وَلَا ذَلِكَ لاَ يَوْجِبُ كَوْنُهُ جَرْحًا عَلَيْهِ لِاَنَّهُ مِنَ الْعَدُودِثِ النَّادِرَةِ النَّيْ وَلَنَّهُ جَرْحًا عَلَيْهِ لِاَنَّهُ مِنَ الْعَرَادِثِ النَّادِرَةِ النَّيْ وَلَى الْعَبْمُ الْخِفَاءَ عَلَيٰ الْعُبْهُ مَ وَالتَّطْعُنُ الْمُبْهُمُ الْعَرْقِ (رضا) وَالتَّطْعُنُ الْمُبْهَمُ مِنْ اَنِيَّةِ الْحَدِيثِ لا يَجْرِحُ التَّراوِيْ عِنْدَنا بِانَ عَنْ الْمُبْهَمُ مَنْ الْعَدْدُ الْعَدِيثِ لا يَجْرِحُ التَّراوِيْ عِنْدَنا بِانَ فَيُهُ مَنْ الْعَدْدُ الْعَدِيثِ لا يَجْرِحُ التَّراوِيْ عِنْدَنا بِنَا فَي مُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمَعْمَلُ الْمِعْمُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمَعْمُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمْلُونَ الْمُعْمَلِ وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ الْمُحْرَدُ وَلَا اللَّهُ عَصْرِبُ النَّيْ عَلَيْ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُحْرَامُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَامُ اللَّهُ الْمُعْتَامُ اللَّهُ اللْمُعْتَامُ اللَّهُ الْمُعْتَامُ اللَّهُ اللْمُعْتَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَامُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْتَامُ اللَّهُ الْمُعْتَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَامُ اللَّهُ الل

সরল অনুবাদ: যেমন- নামাজের মধ্যে অউহাসি অজু ভঙ্গের কারণ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি, যা হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীসটির উপর হ্যরত আবৃ মূসা আল-আশআরী (রা.) আমল করেননি। কিন্তু এ কারণে হাদীসটিতে ক্রটি সাব্যস্ত হয় না। কেন্না, এটা সেই সব বিরল ঘটনাসমূহের অন্তর্গত, যা হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর নিকট অম্পষ্ট থাকার সম্ভাবনা রাখে। আর আমাদের নিকট হাদীসের ইমামগণের অম্পষ্ট সমালোচনা রাবীকে ঘায়েল করতে পারবে না। যেমন- তাঁরা এভাবে বলবেন যে, এ হাদীসটি حَجْرُوْم বা ক্রটিযুক্ত অথবা মুনকার অথবা এদের অনুরূপ শব্দ। সতরাং এরূপ হাদীসের উপর আমল করা হবে। কিন্ত যখন এ সমালোচনার ব্যাখ্যা এমনভাবে করা হয়, যা সর্বসম্বতিক্রমেই جَرُ হিসেবে স্বীকৃত। অর্থাৎ সকলের নিকটই স্বীকৃত, কেউই তাতে দ্বিমত পোষণ করেন না। এমনভাবে যে, তা কারো কারো নিকট جَرٌ ح এবং কারো কারো নিকট جُرَحُ নয়। আর তদ্সঙ্গে শর্ত এই যে, উক্ত 🚣 এমন ব্যক্তি হতে প্রকাশিত হবে যিনি দীনের হিতকামনার জন্য বিখ্যাত, গোঁড়ামি ও পক্ষপাতিত্বের জন্য নন। কেননা, গোঁডা ও জেদী ধরনের লোকেরা দীনের অজস্র ক্ষতিসাধন করেছে। তারা মাকরহকে হারাম এবং মস্তাহাবকে ফরজ সাব্যস্ত করে ছাড়ে। সুতরাং এরূপ গোঁড়া ও সংকীর্ণমনা লোকদের جَرْ মোটেই বিবেচনা করা হবে না।

وَابُونِ الْفَهُونَةِ عَلَىٰ الْفَهُونَةِ عَلَىٰ الْفَهُونِ الْوَصُونِ الْمُهُونِ اللهُ اللهُونِ اللهُ اللهُونِ الهُونِ اللهُونِ اللهُونِ اللهُونِ اللهُونِ اللهُونِ اللهُونِ الله

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে অম্পষ্ট সমালোচনার কারণে হাদীস পরিত্যক্ত হবে না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রীয় ইমামগণ যদি কোনো হাদীস সম্পর্কে অম্পষ্ট সমালোচনা করে তথা সমালোচনার কারণ ব্যাখ্যা না করে, তাহলে আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে এটার দ্বারা উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী কর্মিনের বর্ণনাকারী করি (সমালোচিত) হবে না। কেননা, দীন ও আকলের বিবেচনায় প্রতিটি মুসলমানই মূলত ন্যায়পরায়ণ। বিশেষত প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ। কাজেই অম্পষ্ট সমালোচনার কারণে হাদীস পরিত্যক্ত হবে না। (কেননা, সমালোচনাকারী যা সমালোচনার যোগ্য নয় তাকেও সমালোচনার যোগ্য মনে করতে পারে। কাজেই সমালোচনা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য বিস্তারিত বিবরণ অত্যাবশ্যক।) যেমন– যদি বলা হয় مُجَرُونُ مُجَرُونُ مُجَرُونُ مُجَرُونُ مَجَرُونُ مَجَرُونُ مَجَرُونُ مَجَرُونُ مَجَرُونُ مَجَرُونُ مَجَرُونَ مَعَرَا الْعَدِيثَ مُجَرُونَ عَرَا الْعَدِيثَ مُجَرُونَ عَرَا الْعَدِيثَ مُجَرُونَ عَرَا الْعَدِيثَ مَجَرُونَ عَرَا الْعَدِيثَ مَجَرُونَ عَرَا الْعَدِيثَ مَجَرُونَ مَجَرُونَ مَرَا الْعَدِيثَ مَجَرُونَ عَرَا الْعَدِيثَ مَجَرُونَ مَرَا الْعَدِيثَ مُحَرِّيثَ مَجَرُونَ عَرَا الْعَدِيثُ مَعْرُونَ عَرَا الْعَدِيثُ مَنْ أَنْ الْعَدِيثُ مَعْرَا الْعَدِيثُ مَعْرَا الْعَدِيثُ مَنْ أَنْ الْعَدِيثُ مَنْ أَنْ عَرَا الْعَدِيثُ مُعْرَا الْعَدِيثُ مَنْ أَنْ الْعَدِيثُ مُعْرَا الْعَدِيثُ مَنْ أَنْ الْعَدِيثُ مُعْرَا الْعَدَا الْعَدَا

حَتَّى لاَ يُقْبَلُ الطَّعْنُ بِالتَّدْلِيْسِ وَهُو فِي اللُّغَةِ كِتْمَانُ عَبْبِ السِّلْعَةِ عَنِ الْمُشْكِرِيْ وَفِىْ اِصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ كِتْمَانَ التَّفْصِيْلُ السَّ فِي الْإِسْنَادِ بِانْ يَقُولُ حَدَّثَنَا فُلاَنَّ عَنْ فُلاَنِ اه وَلاَ يَقُولُ حَدَّثَنَا فُلاَّنُ قَالَ أَخْبَرَنَا فُلاَّنُ اه لِاَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يُوْهِمُ شُبْهَةُ الْإِرْسَالِ وَحَقِينَقَةُ الْإِرْسَالِ لَيْسَ بِجَرْجِ فَشُرْبَهَ تُكُهُ اَوْلَى وَالنَّكُ لُهِ بِينْ سِ وَهُو اَنْ يَتَذْكُرَ الرَّاوِيْ شَيْخَهُ بِالْكُنِيَّةِ لَا بِالْاسْمِ أَوْ يَنْدُكُرُهُ بِصِفَةٍ غَيْرَ مَشْهُ ورَةٍ حَتَّى لَا يُعْرَفُ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ ولا يَطْعَنُوا عَلَيْهِ كَمَا يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِي حَدَّثَنِنْي اَبُوْ سَعِيْدٍ وَهُوَ كُنِيَّةٌ لِلْحَسَنِ الْبَصِرِيِّ وَالْكَلْبِي جَمِيْعًا وَ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هُهُنَا قَوْلُهُ وَالْإِرْسَالُ تَبْعًا لِفَخْبِر ٱلْإِسْلَامِ وَهُو كَيْسَ بِكَلْغِينِ ايَنْضًا عَلَىٰ مَا قَكَّمْنَا وَرَكْضِ النَّدَابَّةِ كَمَا يَطْعَنُ بَعْضُ الْاَقْرَانِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَسَنِ بِذَٰلِكَ وُهُوَ أَمْرُ مَشْرُوعٌ مِنْ أَصْحَابِ الْجِهَادِ لاَ يَصْلُحُ جَرْحًا وَالْمِهُزَاجِ وَهُوَ لاَ يَصْلُحُ جَرْحًا لِأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُمَازِحُ كَثِيْرًا وَلٰكِنْ لَايَقُولُ إِلَّا حَقًّا كَمَا قَالَ لِعَجُوزَةِ إِنَّ الْعَجَائِزَ لَاتَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَلَمَّا وَلَّتْ تَبْكِي قَالَ اَخْبِرُوْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالِيٰ إِنَّا ٱنْشَأْنَاهُنَّ انْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا ـ

: এমন কি নিম্নবর্ণিত সরল অনুবাদ বিষয়াবলি ছারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না। यमन تَدْليش नरयार नमारलाहना धर्नयाग रत ना। শব্দের আভিধানিক অর্থ– ব্যবসাপণ্যের ত্রুটি ক্রেতার নিকট হতে গোপন রাখা। আর মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটার অর্থ, হাদীসের সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ গোপন कता । रयमन- तावी वृलरवन حَدَّثَنَا فُلاَنَّ عَنْ فُلاَنٍ النَّح ववर , तलरवन नो। रकनना حَدَثنَنا فَكَنُ قَالُ اَخْبَرَنَا فُكَنُ النخ ارْسَالْ ,দারা বড়জোর এ কথাটি আরোপিত হবে যে, ارْسَالْ অর্থাৎ, কোনো রাবীর নাম বাদ পড়ে যাওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে यात । आत أرْسَالُ -এत शकीकण এই या, जा -بُرْ नग्ना । সুতরাং তার নিছক সন্দেহ অধিকতর উত্তম কারণে 🔑 হবে না। আর تَأْسِيْس সহযোগেও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর তা এই যে, রাবী তাঁর শায়েখকে উপনাম দারা উল্লেখ করবেন, নাম দারা নয়। অথবা শায়েখ কোনো অপ্রসদ্ধি বিশেষণ দ্বারা উল্লেখ করবেন, যাতে সাধারণের মধ্যে তাঁর পরিচয় গোপন থাকে এবং লোকজন তাঁর সমালোচনা করতে না পারে। যেমন- হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন-আর আব্ সাঈদ হ্যরত হাসান বসরী (র.) حَدَّثَنِيْ آبُو سُعِيْدٍ ও কালবী (র.) উভয়জনেরই ডাক নাম ছিল। (তন্মধ্যে প্রথমজন పేప এবং দ্বিতীয়জন పేపే নন) আর কোনো কোনো সংস্করণে এখানে وَالْارْسَالُ কথাটিও বিদ্যমান রয়েছে যা ফখরুল ইসলাম (র.)-এর অনুকরণে আনয়ন করা হয়েছে। আর أُرْسَالُ -ও অনুরূপভাবে সমালোচনার কারণ নয়। যেমনটি আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর চতুষ্পদ জন্তু হাঁকানোর কারণেও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- কোনো কোনো সমকালীন আলিম ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র.)-কে তা দ্বারা সমালোচনা করেছেন। অথচ এটা মুজাহিদগণ কর্তৃক অবলম্বনকৃত একটি শরীঅতসমত কাজ, যা কোনোক্রমেই جُرْم হতে পারে না। আর হাসি-ঠাটা ঘারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ এটাও جَرَح হতে পারে না। কেননা, নবী করীম 🚃 অনেক সময় হাসিঠাট্টা করতেন। কিন্তু তিনি হাসিঠাট্টাচ্ছলে সত্য ছাডা আর কিছই বলতেন। না। যেমন-তিনি একজন বদ্ধা মহিলাকে বলেছিলেন, 'বদ্ধারা বেহেশতে প্রবেশ করবে না'. অতঃপর যখন সে কাঁদতে কাঁদতে গাত্রোখান করল, তখন নবী করীম 🚃 তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, إِنَّا أَنْشَأُنَا مُنَّ إِنْشَاءً গোলার বাণী আমি এ নারীগণকে সুচারুরপে فَجَعَلْنَا هُنَّ ابْكَارًا عُربًا সজন করেছি। অতঃপর তাদেরকে মনোহারিণী কুমারীতে পরিণত করেছি) এ আয়াতটি অবগত করিয়ে দাও।" অর্থাৎ বৃদ্ধারা কুমারী অবস্থায় বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

সনদের فِي الْإِسْنَادِ विखातिত বিবরণ التَّفْصِبْلِ গোপন করা كِتْمَانُ মুহাদ্দিসগণের المُحَدِّثِيْنَ আর পরিভাষায وَلَا अभारमत निकछ निकछ कर्ता करति فَلَانٌ عَنْ فَلَانٌ عَنْ فَلَانٌ عَنْ فَلَانٌ عَنْ فَلَانٌ عَنْ فَلَانً عَن তিনি বললেন, অমুক আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে عَدَّتُنَا فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ كُ মে নিকট খবর দিয়েছে । শেষ পর্যন্ত كَنَ غَايَتَ يُوْمِمُ যে এটার দ্বারা ক্রানার বড়জোর এটা আরোপিত হয় اَنْدُ يُوْمِمُ যে এটার দ্বারা সৃষ্টি হবে का कियुक وَخَوْبَعَهُ أَوْرُسَالِ कात्ना तावीत नाम वान পড़ে या अग्ना وَخَوْبِعَهُ أَوْرُسَالِ अत्नर أَوْرُسَالِ নয় خَشْبَهَتَ সুতরাং তার নিছক সন্দেহ اَوْلَى অধিকতর উত্তম কারণে جَرْح হবে না وَالتَّلْبِبُسُ مِن هَا التَّلْبِبُسُ গ্রহণযোগ্য নয় وَهُو आत তা হলো أَنْ تَبْذُكُرُ উল্লেখ করা الرَّاوِي वर्ণनाकाती وهُو अवत गाয়খক وهُو अवर्गायाश्य সে পরিচিত থাকে না وَيْنُمَا بَيْنَ النَّاسِ সাধারণ মানুষের মাঝে وَيُنْمَا بَيْنَ النَّاسِ এবং জনগণ তার সমালোচনা করতে পারে না আর এটা وَهُو كَا اللَّهُ وَرَى त्यमन বলেন كَمَا يَقُولُ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন اَبُو سُغَيَانُ الثَّوْرِي فِئ হযরত হাসান বসরীর وَوَفَعَ উপনাম جَمِينُعًا এবং কালবীর وَالْكُلْبِئ হযরত হাসান বসরীর لِلْحَسَّنِ الْبَصَرِي لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ वत्रानि تَبْعًا वें वें वें वें والْإِرْسَالٌ शक्ष्कातित ভाश فَوْلَهُ व शात مُهْنَا कें व ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভীর عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَا ٥ اَيْضًا সমালোচনার কারণ إِبطَعْيِن নয় بِطُعْيِن নয় بِطُعْيِن वालाठना करति وَرَكْضُ वात है। الدَّابَّةِ कि कि अमालाठना करति अमालाठना करति وَرَكْضُ वात है कि कारना بَعْضُ الا تَعْرُانِ সমকालीन আलिম وَهُو वश्र وَهُو वश्र وَهُو مَا يَذُلِكَ अप्र क्षाता وَهُو वश्र क्षाता وَهُو عَلَى مُحَمَّد بْنِ الْحَسَنِ শরিয়ত সমত কাজ وَالْيِمزَاحُ صَابَ الْبِجهَادِ অার হাসিঠাট্টা দারাও لَا يَصْلُعُ कृषियुक وَالْيِمزَاحُ कृषियुक كُنانَ على الله على المسلم المسل كَسَا قَالَ कर्ति अप्रां كَشَارُ वरिन के अप्रां وَكُورُ اللهُ مَقًا क्रिक مَلْكِنٌ वर्ति अप्रां كَثَبِرُا रािं के अप्रां ويُمَازُحُ فَلَتًا وَلَّتُ अरवन कतरव ना الْجَنَّة वराह الْجَنَّة वर्षाता لا تَدْخُلُ वरमाह वृक्षाता إِنَّ الْعَجَائِرَ वरमाह وكا تَدْخُلُ بَعَوْلِهِ उथन छिनि সাহাবীগণকে वललन اَخْبِرُوْها তোমরা তাকে অবহিত করো بَعُولِهِ অভঃপর আমি নারীগণ সৃজন করেছি إِنْشَاءً সুচারুরপে وَعَلَنَاهُنَّ اَمُنَّ اَهُنَّ اَهُنَّ اَهُنَّ اَهُنَ তাদেরকে পরিণত করেছি ابْكَارًا কুমারীতে غُرُبًا মনোহারিণী।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[পূर्ववर्षी ৯৪ नः পृष्ठात व्यविष्ठ व्यात्नाहमा]

ভালে ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা নির্ভরযোগ্য লোকের পক্ষ হতে হলে গৃহীত হবে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যদি হাদীস শাস্ত্রীয় ইমামগণ হতে ব্যাখ্যাসহ এমন শব্দযোগে সমালোচনা পাওয়া যায় যা সর্বসন্মতভাবে সমালোচনার শব্দ হিসেবে গণ্য এবং সমালোচনাকারী এমন ব্যক্তি হয় যিনি দীনের হিতাকাজ্জী হিসেবে বিখ্যাত আর তিনি কোনো বিশেষ দলের প্রতি একপেশে মনোভাবের না হন, তাহলে তাঁর সমালোচনা গৃহীত ও উক্ত হাদীস পরিত্যক্ত হবে। সুতরাং যদি এমন শব্দযোগে সমালোচনা করা হয় যা সমালোচনার শব্দ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, অথবা সমালোচক এমন ব্যক্তি হন যিনি বিশেষ কোনো দলের প্রতিনিধিত্ব (তর্রফদারী) করেন, তাহলে উক্ত হাদীস করিত্যক্ত হবে না।

[৯৫ नः পृष्ठात्र जालाठना]

والمعنى الغنى ال

ওয়ারুল মানার শরহে নূরুল আন্ওয়ার ৯৭ আকসামুস্ সুন্নাহ অন্ত আকসামুস্ সুন্নাহ তিল্লিখিত ইবারতে হাদীসের মধ্য تَلْبِيْنُسُ وَهُو اَنْ يُتَذْكُرُ الْحَ স্মালোচনার যোগ্য নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, تَدْلِيسْ وتَلْبِيسْ وتَلْبِيسْ عَالَبِيسْ عَالَبِيسْ তুর্লবীস (تَـلْبِيسُ)- এর আভিধানিক অর্থ– সংমিশ্রণ করা। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় تَـلْبِيشُ)- এর আভিধানিক অর্থ– সংমিশ্রণ করা। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় স্পর্সাথে উল্লেখ না করে কুনিয়াত (کُنِیَّتُ বা উপনাম)-এর সাথে উল্লেখ করা। অথবা, কোনো অপ্রসিদ্ধ বিশেষণের অস্তিত্ উল্লেখ করা, যাতে লোকেরা তাকে চিনতে না পারে এবং সমালোচনাও না করতে পারে। যেমন- সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন- خَدَّتُنِيْ اَبُوْ سَعِيْدِ (আমার নিকট আবৃ সাঈদ হাদীস বর্ণনা করেছেন)। আর এ আবৃ সাঈদ ইমাম হাসান বসরী (র.) ও কালবী (র.) উভয়েরই কুনিয়াত। মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেছেন যে, এতদুভয়ের মধ্যে হাসান বসরী (র.) নির্ভরযোগ্য (غَنْرُ ছিলেন, আর কালবী ছিলেন غَنْرُ بُغَهُ বা অনির্ভরযোগ্য। যদি তার শায়খ প্রকৃতপক্ষে কালবীই হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি সমালোচনা হতে বাঁচবার জন্যই এ পস্থা অবলম্বন করেছেন– তাতে সন্দেহ নেই। আর এটা সমালোচনার যোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে, অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীও কোনো কোনো সময় নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, যা অপরাপর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী জেনেশুনেই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্যদের নিকট ব্যাপারটি অজানা থাকার কারণে তারা প্রথমোক্ত বর্ণনাকারীর সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য হওয়ার কথা বিবেচনা করে হাদীসখানাকে পরিত্যাগ করতে পারে। তাই তিনি উক্ত অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীকে এমন কুনিয়াত বা বিশেষণের সাথে উল্লেখ করেন যাতে লোকেরা চিনতে না পারে।

উল্লেখ্য যে. تَدْلِيْسُ الشُّيُوْخِ প্রকৃতপক্ষে تَدْلِيْسُ -এরই এক প্রকার। মুহাদ্দিসগণ এটাকে تَلْبِيسْ প্রকৃতপক্ষে تَدْلِيْسُ 

এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করা বর্ণনাকারীর وَرِكْضُ الْدَابَّةِ كُمَا يَطْعَنُ الخ জন্য নিন্দনীয় নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করার কারণেও রাবী (বর্ণনাকারী) সমালোচনার পাত্র হবেন না। যেমন– প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে হাসানকে তাঁর সমযুগীয় কতিপয় লোক এ কারণে সমালোচনা করেছেন। অথচ এটা মুজতাহিদ সাহাবীগণ (রা.) কর্তৃক অনুমোদিত একটি বৈধ কাজ। বরং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার নিয়তে প্রশিক্ষণ হিসেবে করলে তাতে প্রচুর ছওয়াব নিহিত রয়েছে, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অবশ্য অর্থের বিনিময়ে প্রতিযোগিতামূলক (যেমন– ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ইত্যাদি) হলে জুয়া হিসেবে গণ্য হয়ে হারাম হবে।

এর আলোচনা : উজ ইবারতে বৈধ হাস্য-রসিকতা বর্ণনাকারীর জন্য দৃষণীয় নয় প্রসঙ্গে وَهُو لَا يَصْلُحُ الخ আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলে কারীম ===-এর দু'টি রসিকতার ঘটনা– বৈধ হাস্যরস ও কৌতুকের কারণে বর্ণনাকারী নিন্দনীয় হবে না। কেননা, নবী করীম 🚃 তাঁর জীবদ্দশায় এরূপ বহু হাস্যরস ও কৌতুক করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। ইমাম রাযিন (র.) হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম 🚃 একদা এক বৃদ্ধাকে রসিকতা করে বলেছেন– "কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" বৃদ্ধা বললেন, কোন অপরাধে তারা জান্নাতে যাবে না অথচ তারা কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করে। হুযূর 🚃 বললেন, क्षि कि वाग्राठ राजना खग्नाठ कतनि "إِنَّا انَشَانًا هُنَّ إِنْشًاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا" -ला खग्नाठ राजना "إِنَّا انَشَانًا هُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا" -ला खग्नाठ राजनाउग्नाठ कतिन "إِنَّا انَشَانًا هُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ ابْكَارًا عُرُبًا" -ला खग्नाठ राजनाउग्नाठ राजनाउग्नाठ कतिन তাদেরকে মায়াবিনী কুমারী বানিয়েছি। (আয়াতে 🕉 যমীরের ڪَرْجغ জান্নাতী পুরুষদের সেই সব স্ত্রী যারা পৃথিবীতে বৃদ্ধা অবস্থায় े अत वह्रवहन بَكْرُ وَبُ الْمَاهُ عَرْبُ عَرْبُ عَرْبُ عَرْبُ عَرْبُ वर्षार क्याती عَرْبُ عَرْبُ الْمَاهُ عَرْبُ الْمُعَالِينِ عَالَمُ عَرْبُ الْمُعَالِينِ عَالَمُ عَرْبُ الْمُعَالِينِ عَالْمُعَالِينِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرْبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْبُ اللهُ عَرْبُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ব্যাখ্যাকার মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন যে, বুড়ি এটা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরার পর হুযুর 🚃 সাহাবীগণের মাধ্যমে তাকে উক্ত আয়াত সম্পর্কে অবহিত করিয়ে সান্ত্রনা প্রদান করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম 🚃 -এর নিকট সওয়ারি প্রার্থনা করল। জবাবে রাসূলে কারীম 🚐 বললেন− আমি তোমাকে একটি উটনী শাবকের উপর আরোহণ করিয়ে দিবো। লোকটি বলল, আমি উটনীর বাচ্চা দিয়ে কি করবো? হুযুর 🚃 বললেন, উটনী ছাড়া অন্য কিছু কি উটকে প্রসব করে? অর্থাৎ হুযুর 🚃 লোকটিকে রসিকতা করে বলেছেন যে, উটনীর বাচ্চা দিবেন। অথচ বড় উট দেওয়াই তাঁর ইচ্ছা ছিল। আর তিনি বড় উটকেই উটনীর বাচ্চা বলেছেন। কেননা, মূলত এটাকেও তো উটনীই প্রসব করেছে।

وَحَدَاثَةِ السِّنِ اَى صِغَرِه كَمَا يَقُولُ سُفْيَانُ الشَّورِيُ لِاَبِى حَنِيْفَة (رح) مَا يَقُولُ هَذَا لَا الشَّبَابُ الْحَدِيْثُ السِّن عِنْدِى وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الشَّبَابُ الْحَدِيْثُ السِّن عِنْدِى وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ مَن الصَّحَابَةِ كَانُوا يَرَوُونَ فِى حَدَاثَةِ سَنِّهُم بِشَرْطِ الْإِتْقَانِ عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَالْعَدَالَةِ عِنْدَ الاَّتَحَمُّلِ وَالْعَدَالَةِ عِنْدَ الاَّتَحَمُّلِ وَالْعَدَالَةِ عِنْدَ الاَّتَحَمُّلِ وَالْعَدَالَةِ عِنْدَ الاَّتَحَمُّلِ وَالْعَدَالَةِ عِنْدَ الاَّدَوائِيةِ فَإِنَّ اَبَا عِنْدَ الاَّرَوائِيةِ فَإِنَّ اَبَا بَكْرٍ (رض) لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا بِالرِّوائِيةِ مَعَ انَّ بَكْرٍ (رض) لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا بِالرِّوائِيةِ مَعَ انَّ السَّنِيلِ النِّيقَةِ كَمَا طَعَن بِذٰلِكَ الْعَنْ بِذٰلِكَ وَلَا الْفِقْةِ كَمَا طَعَن بِذٰلِكَ وَلَا الْفَقْةِ كَمَا طَعَن بِذٰلِكَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى اصَحابِنَا فَإِنَّ ذُلِكَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى اصَحابِنَا فَإِنَّ ذُلِكَ وَلِيلًا مُنْ فَا اللَّهُ عَلَى اصَحابِنَا فَإِنَّ ذُلِكَ وَلِيلًا لَهُ عَلَى اصَحابِنَا فَإِنَّ ذُلِكَ الْمَوْضُوعِ فَمَا ظُنَّكَ بِالصَّعِيْجِ .

সরল অনুবাদ : আর অল্প বয়স্কতা ঘারাও جَرْم अश्व तर्रे वर्ष ना । अर्था९ अल्ल तर्रे के ने হতে পারে না। যেমন- ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র.) ইমাম আব مَا يَقُولُ هٰذَا الشَّابُ الْحُدِيثُ रानीका (त.)-तक वलराजन, مُا يَقُولُ هٰذَا الشَّابُ المُحْدِيث (এ অल्ल वसक यूवकि आभात अमू(थ कि वला?) السِّنَ عِنْدَى ْ আর এটা جُرْح না হওয়ার কারণ এই যে, অনেক সাহাবীই তাঁদের তরুণ বয়সে হাদীস রেওয়ায়াত করতেন। অবশ্য তজ্জন্য এটুকু শর্ত যে, রেওয়ায়াত করার সময় انْتَان ও विमाप्रान थाकरा عَدَالَتُ विमाप्रान थाकरा عَدَالَتُ विमाप्रान थाकरा আর হাদীস রেওয়ায়াতে অনভ্যস্ততা দারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- হযরত আবু বকর (রা.) হাদীস রেওয়ায়াতে অভ্যন্ত ছিলেন না, অথচ منبط ও نُقَانُ ও -এর ক্ষেত্রে কোনো সাহাবীই তাঁর সমকক্ষ নন। আর ফিকহী মাসায়েল বর্ণনার আধিক্য দ্বারাও সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- এ কারণেই কোনো কোনো মুহাদ্দিস আমাদের হানাফী ইমামগণের সমালোচনা করেছেন। মোটকথা, এটাও কোনো ত্রুটি নয়; বরং এটা মেধার প্রখরতা ও উৎকৃষ্টতারই প্রমাণ। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বিশ হাজার জাল হাদীস মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। এটা দ্বারাই অনুমান করতে পার যে, তাঁর বিশুদ্ধ হাদীস কি পরিমাণ এবং কিরূপ প্রকৃষ্টতার সাথে মুখস্থ ছিল।

व्यापत وَعَدْرَهِ وَالْعَدَالَ وَ الْعَدَالَ وَ الْعَدَالَ وَ الْعَدَالَ وَ الْعَدَالَ وَ الْعَدَالَ وَ الْعَدَالَ وَ الْعَدَلَ وَ الْعَدَالَ وَ الْعَدَلِ وَ الْعَدِ وَ الْعَدَلِ وَ الْعَلَى الْمُعَدِي وَ وَالْعَلَ وَ الْعَدَلِ وَ الْعَدَلِ وَ الْعَلَى الْمُعَلِ وَ الْعَدَلِ وَ الْعَلَى الْمُعَلِقِ وَ الْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْمَاعِلَى وَالْعَلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَ وَ الْعَلَى وَالْمَاعِلَ وَ الْعَلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعُلَى وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعُلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَى و

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হাদীস বর্ণনার জন্য বালেগ হওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।অর্থ্যপণ্য ও পছন্দনীয় মত এই যে, হাদীস গ্রহণের জন্য ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা হওয়া জরুরি। আর এটা আদায়ের জন্য বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হওয়া শর্ত।

অনুরূপভাবে অত্যধিক ফিক্হী মাসআলা বর্ণনা করাও হাদীস বর্ণনাকারীর জন্য দৃষণীয় নয়। যেমন— কতিপয় মুহাদ্দিস আমাদের হানাফী ফকীহগণের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। যেমন— আমাদের ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর বিরুদ্ধে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ফিক্হশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেছেন এবং সমগ্র প্রচেষ্টা এতে নিয়োগ করেছেন। আর এটা হাদীস সংরক্ষণ ও দৃঢ়তায় বিঘু সৃষ্টি করে থাকে। অথচ তাঁর মওযূ' হাদীসই মুখস্থ ছিল বিশ হাজার। সুতরাং এটা হতে অনুমান করা যায় যে, সহীহ হাদীস কি পরিমাণ এবং কত উত্তমভাবে তাঁর মুখস্থ ছিল।

# अनुनीलनी : اَلْمُنَاقَشَةُ

١- عَرِّفِ الطُّعْنَ الَّذِي بَلْحَقُ الْحَدِيثُ مِنْ جَانِبِ الرَّاوِي أو مِنْ غَبْرِهِ بِالتَّعْصِيلِ وَالتَّوْضِيْحِ .

٢- إذاً عَمَلُ الصَّحَايِى بِخِلَانِ حَدِيثِهِ بَعْدَ الرَّوايَةِ أَوْ قَبْلَهَا فَهَلْ بَصِتُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ؟ أَوْضِحُوا -

٣- إِنْ تَعَبَّنَ الرَّاوِيْ بَعْضَ مُحْتَمَلاّتِ الْخَبَرِ اوْ إِمْتَنَعَ عَنِ الْعَمَل بِهِ فَمَاذَا الْحُكُم؟ بَبِّنْ مُفَصَّلًا ـ

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رِح) عَنْ بَكُنْ اَفْسَامِ السُّنَةِ شَرَعَ فِيْ بَحْثِ الْمُعَارَضَةِ الْمُشْكِكَةُ السُّنَةِ شَبَعًا لِفَخْرِ الْإِسْلَامُ وَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُدْرِجَهَا فِيْ بَحْثٍ مُعَارَضَةِ الْعَقْلِيَّاتِ فِيْ بَابِ التَّرْجِيْعِ كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ الْعَقْلِيَّاتِ فِيْ بَابِ التَّرْجِيْعِ كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ التَّوْضِيْعِ فَقَالَ فَصْلُ وَقَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ لَلْ التَّعَارُضُ لَيْنَا التَّعَارُضُ فِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّ بَيْنَا التَّعَارُضُ فِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْحَدَهُمَا يَكُونُ مَنْسُوخًا وَالْاخَرُ نَاسِخًا وَكَيْفَ وَالْمَنْسُوخًا وَالْاخَرُ نَاسِخًا وَكَيْفَ التَّعَارُضُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ النَّعَارُضُ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى لِأَنَّ ذَلِكَ عِلْوَ كَيْمُ اللَّمُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَيْبُوا وَكَيْفَ النَّعَارُضَ فَى كَلَامِهِ تَعَالَى لِأَنَّ ذَلِكَ عِلْ التَّعَارُضُ فَى كَلَامِهِ تَعَالَى لِأَنَّ ذَلِكَ عِلْوَلَا كَيْبُوا وَكَيْفَ التَّعَارُضَ فَى كَلَامِهِ تَعَالَى لِأَنَّ ذَلِكَ عُلُوا كَيْبُوا وَكَيْفَ وَالْمُولِ فَلَا لَكُونُ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُولًا كَيْبُوا التَّعَارُضِ فَرُكُنَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُولًا كَيْبُوا الْمُعَارُضَةِ تُقَالِيلُ الْحُجَمِّتَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى السَّواءِ الْمُعَارِضَةِ تُقَالِيلُ الْحُجَمِّتَيْنِ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّامُ وَلَى اللَّهُ عَلَى السَّواءِ وَالصَّفَةِ وَلَى اللَّهُ وَالْمَصَوْدَ وَلَا السَّواءِ وَالْصَقَاءِ وَالصَّفَةِ وَلَى اللَّاتُ وَالصَّفَةِ وَلَى اللَّهُ وَاللَّالَةِ وَالصَّاعِةِ وَلَى النَّالِ وَالصَّفَةِ وَلَا الْمُعَرِيْمَةً لِلْكُومِ اللَّاكُومُ فِى النَّالِ وَالصَّفَةِ وَالْمَامُونَ وَالنَّالِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَامِ الْمُعْرِقِ فَى النَّالِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَلَا اللْمُعَارِضَةِ الْمُعَلَى السَّواءِ الْمُعَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمَاءِ وَلَا الْمُعَارِفُ الْمُعَلِى اللَّهُ وَلِي اللْمُعَارِضَةِ الْمُعْرِقِ الْمَاءِ الْمُعَارِفِي الْمُؤْلِ عَلَى اللْمُعَارِفُ الْمُعَارِفُ الْمُعْرِقُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرِقُومُ الْمُعَارِفُ الْمُعَارِفُومُ الْمُعَلِي الْمُعْرِقِ الْمُعَلِ

**সরল অনুবাদ :** আর গ্রন্থকার (র.) সুনুতের প্রকারসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে ফখরুল ইসলাম (র.)-এর অনুকরণে সেই مُعَارَضَة বা বিরোধের আলোচনা শুরু করেছেন, যা কিতাবুল্লাহ ও সুনুতে রাসুলুল্লাহ 🚃 -এর মধ্যে মুশতারাক। অথচ সমীচীন এটাই ছিল যে, গ্রন্থকার (র.) এ আলোচনাকে 'তাওযীহ' গ্রন্থের রচয়িতার পদ্ধতি মোতাবেক 'তाরযীহ'-এর অধ্যায়ে عُقْليًّاتُ -এর আলোচনার অধীনে লিপিবদ্ধ করতেন। অনন্তর তিনি বলেন, পরিচ্ছেদ : আর আমাদের অজ্ঞতার কারণে কখনও কখনও শরয়ী দলিলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিদষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার কারণে এ বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নতুবা মূলত এ দলিলসমূহের মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই। কেননা, তাদের একটি মানসূখ এবং অপরটি নাসেখ হবে। আর আল্লাহ তা'আলার কালামে কিরূপে বিরোধ সংঘটিত হতে পারে? কেননা, তা অক্ষমতার অন্যতম লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা যা হতে অনেক উর্দ্ধে ও সম্পূর্ণ পবিত্র। সূতরাং এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রয়োজন। অর্থাৎ অনৈক্য ও বিরোধের বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক। অতএব, مُعَارَضَةُ -এর রুকন বা হাকীকত এই যে, উভয় দলিলই পরম্পর পরম্পরের মোকাবিলায় সমান সমান হবে। একটির উপর অন্যটির কোনো মর্যাদা বা প্রাধান্য থাকবে না। সত্তা ও গুণ কোনো কিছুর মধ্যেই নয়।

أفسار على المستركة على المستركة المست

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الخ بَيْنَ الحُجْعِ فِيَمْ بَيْنَا الخ وَدَدَ يَقُعُ التَّعَارِضُ بَيْنَ الحُجْعِ فِيمْ بَيْنَا الخ وَدَدَ يَقُعُ التَّعَارِضُ بَيْنَ الحُجْعِ فِيمْ بَيْنَا الخ وَدَدَ يَقُعُ التَّعَارِضُ بَيْنَ الحُجْعِ فِيمْ بَيْنَا الخ وَدَدَ وَالمَّاكِةِ وَذَا وَالْكُونُ وَدَدَا وَالمَّاكِةِ وَالمَّاكِةِ وَالمَّاكِةِ وَالمَّالِةِ وَالمَّاكِةِ وَالمَّكِةِ وَالمَّاكِةِ وَالمَّاكِةِ وَالمَّاكِةِ وَالمَّاكِةِ وَالمَاكِةِ وَالمَّاكِةِ وَالمَاكِةُ وَالمَ

ত্র আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে كُنْ তথা وَ مَعَارَضَةُ তথা وَ مَعَارَضَةُ الْمُعَارِضَةُ الْمُعَارِضَةُ الْمُعَارِضَةُ الْمُعَارِضَةُ الْمُعَارِضَةُ الْمُعَارِضَةُ الْمُعَارِضَةُ وَ صَعْبَقُولَهُ وَ صَعْبَقُولُهُ وَ الْمُعَارِضَةُ الْمُعَارِضَةُ الْمُعَارِضَةُ وَ مَعَارُضُ وَ مَعْارِضَةُ وَ مَعْارِضَةً وَ مَعْارِضَةً وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَالله وَ عَلَى الله عَلَى وَالله وَ عَلَى الله وَالله وَ عَلَى الله وَالله وَالله وَا عَلَى الله وَا عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَا عَلَى الله وَالله وَ

فَلاَ يَكُوْنُ بَيْنُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُخْكِمِ هَيَلاً وَلاَ بَيْنَ الْعِبَارَةِ وَالْاشَارَةِ إِلَّا مُعَارَضَةٌ صُورِيَّ لِأَنَّ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْأَخُرِ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفَ وَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالْاَحَادِ مِنَ الْحَدِيْثِ وَلَا بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ الْمَخْصُوصِ الْبَعْضِ مِنَ الْكِتابِ مُعَارَضَةً أَصْلاً لِأنَّ احَدَهُمَا أَوْلَى مِنَ الْاخَر بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ فِيْ حُكْمَيْنِ مُتَضَادَّيْن بِأَنْ يَسَكُونَ فِي آحَدِهِ مَا الْحِلِ وَفِي ٱلاُخَرَ الْحُدِمَةُ مَثَلًا وَإِلَّا فَلَا تَعَارَضَ وَهٰذَا ٱلْقَبْدُ إِنَّمَا ذُكرَ فِي الرُّكْنِ تَبْعًا وَضِمْنًا وَإِلَّا فَهُو دَاخِلُ فِي الشَّرْطِ عَلَىٰ مَا قَالُ وَشَرْطُهَا إِتِّحَادُ الْمُحَلِّ وَالْوَقْتِ مَعَ تَضَادِ الْحُكْمِ فَإِنَّ النِّكَاحَ يُوْجِبُ الْحَلُّ فِي الزُّوْجَةِ وَالْحُسْرِمَةَ فِي أُمِّهَا وَلاَيسَتشى هٰذَا تَعَارُضًا لِعَدَم اِتَّحَادِ الْمَحَلّ وَكَذَا الْخَمْرُ كَانَ حَلَالاً فِيْ إِبْتَدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمُّ حُرَّمَ وَلَا يُسَمُّني هٰذَا تَعَارُضًا أَيْضًا لِعَدَم إِتِّحَادِ الْوَقْتِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الْحُكُمُ مُتَضَاَّدًا لَايُسَيِّى مُعَارَضَةً أينْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقِيْلُ لَابُدَّ مِنْ قَيْدِ إِتِّحَادِ النِّسْبَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الْجَلَّ فِي الْمَنْكُوْحَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّوْجِ وَالْحُرْمَةَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ لاَ يُسَمِّى تَعَارُضًا أَيْضًا .

সরল অনুবাদ : সুতরাং উদাহরণস্বরূপ মুফাসসার ও মুহকামের মধ্যে এবং بَارَةُ النَّصّ ও মুহকামের মধ্যে এবং মধ্যে বাহ্যিক বিরোধ ছাডা অন্য কোনো বিরোধ সংঘটিত হবে না। কেননা, এদের একটি অন্যটি অপেক্ষা গুণের বিবেচনায় উত্তম। (যেমন− মুহকাম মুফাসসার হতে এবং ইবারত ইশারাহ্ হতে উত্তম।) অনুরূপভাবে খবরে মশহুর ও খবরে - منه الْبَعْضُ - এর মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধ হবে ना। কেননা, এদের একটি অন্যটি অপেক্ষা সত্তার বিবেচনায় উত্তম। আর দলিল দু'টি দু' বিপরীত হুকুমের ক্ষেত্রে আগমন করবে। উদাহরণস্বরূপ এভাবে যে, এদের একটির মধ্যে হালাল হওয়ার হুকুম এবং অন্যুটির মধ্যে হারাম হওয়ার হুকুম বিধৃত হবে, অন্যথায় কোনো বিরোধই সাব্যস্ত হবে না। আর এ শর্তটিকে গ্রন্থকার (র.) রুকনের মধ্যে অনুগমন ও আনুষঙ্গিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নতুবা এটা শর্তেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন, তিনি বলেছেন- আর এর শর্ত এই যে, হুকুম বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তার ক্ষেত্র এবং সময় অভিন্ন হবে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বিবাহবন্ধন স্ত্রীর মধ্যে حَلَّتُ এবং স্ত্রীর জননীর মধ্যে حُدُمُتُ ওয়াজিব করে। তথাপি একে وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ অভিহিত করা হয় না। কেননা, এখানে ক্ষেত্র অভিনু নয়; (বরং ভিন্ন ভিন্ন। স্ত্রী ও স্ত্রীর মাতা)। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদ হালাল ছিল, অতঃপর হারাম করা হয়েছে। এটাকেও مَعَارُضُ नात्म আখ্যায়িত করা যাবে না। কেননা, এখানে সময় অভিনু নয়। এমনিভাবে যদি আসলেই হুকুম পরস্পর বিরোধী না হয়, তাহলে তাকেও مُعَارَضٌ নামে অভিহিত করা যাবে না। আর এটা একটি প্রকাশ্য বাস্তব। কেউ কেউ বলেছেন যে. -এর মধ্যে সম্বন্ধ অভিনু হওয়ার শর্তটিও আরোপ করা আবশ্যক। কেননা, বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর জন্য যৌনসম্ভোগ হালাল হওয়া এবং অন্য ব্যক্তির জন্য হারাম হওয়া-এটাও 🐱 কামে অভিহিত হবে না।

مَنْ لَا صَوْرِيَة الْمُعْسَرِ وَالْمُعْكِمِ الْمُعْسَرِ وَالْمُعْكِمِ الْمُعْسَرِ وَالْمُعْكِمِ الْمُعْسَرِ وَالْمُعْكِمِ الْمُعْرَفِية الْمُعْمِلُونَة وَالْمُعْمِلُونَة وَالْمُعْمُلُونَة وَالْمُعْمِلُونَة وَالْمُعْمِلُونَة وَالْمُعْمِلُونَة وَالْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِ وَمُعِمِلِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُومِلُونَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِ

رَهُ بُسَسَتُى هُذَا प्रिया हिल بَكَنُ قَبَ الْبَعْدَاءِ الْإِلْمُ وَمَا كُمْ حُرُمُ مُورَمُ اللهُ وَلَا بُسَسَتُى هُذَا प्रिया हिल بَعْدَاءِ الْإِلْمُ اللهُ وَلَا الْمَعْدَمِ وَالْمُعْدَمِ وَالْمُعْدَمِ وَالْمُعْدَمِ وَالْمُعْدَمِ وَالْمُعْدَمِ وَالْمُعْدَمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدَمُ وَالْمُعْدَمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْدُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَامُ فَ فَاضْ ، مُحْكُم "، مُغَلَّم "، مُغَلَّم "، مُغَلَّم البغض والمُعَلَّم على البغض والمُعْكَم مَثَلاً الغ وهم البغض وهم البغض والمُعَلَّم البغض وهم البغض والبغض وهم البغض والبغض وهم البغض والبغض وهم البغض والبغض و

তদ্রপ মাশহুর হাদীস ও خَبَرُ وَاحِدْ -এর মধ্যে এবং কিতাবুল্লাহর وَ خَبَرُ وَاحِدْ अ -এর মধ্যেও বিরোধ হবে না। কেননা, এদের একটি অপরটি অপেক্ষা ذَاتْ বা সন্তার দিক বিবেচনায় উত্তম। সুতরাং হাদীসে মাশহুর خَبَرُ وَاحِدْ হতে উত্তম এবং (নির্দিষ্ট অর্থবোধক শন্ধ) خَاصُ وَمُنْ الْبَعَضُ (নির্দিষ্ট অর্থবোধক শন্ধ) خَاصُ مُنْ الْبَعَضُ ( কিদিষ্ট অর্থবোধক শন্ধ) خَاصُ الْبَعَضُ ( কিদিষ্ট অর্থবোধক শন্ধ)

ور معارضة و المعارضة و المعارض

তদ্রূপ মদ ইসলামের প্রাথমিক যুগে হালাল ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে হারাম ঘোষিত হয়েছে। এদের মধ্যেও কোনো বিরোধ নেই। কেননা, এদের সময় এক ও অভিন্ন নয়; বরং পৃথক ও অভিন্ন। অথচ تَعَارُضُ বা বিরোধের জন্য সময় এক হওয়া অপরিহার্য।

আবার একদল ফকীহগণের মতে اِتَكَادُ نَسْبَةِ এক না হলেও বিরোধ পাওয়া যাবে না । যেমন— বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল কিন্তু অপর ব্যক্তির জন্য হারাম । সুতরাং উভয় দলিলের সম্পর্ক যেহেতু ভিনু তাই এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই । অবশ্য স্বয়ং গ্রন্থকার (র.) এ تَبْدُ টি যোগ করেননি । কারণ, ক্ষেত্র ও সময় ভিনু হলে নিসবতও অবশ্যম্ভাবীভাবে ভিনু হতে বাধ্য ।

كُمُهَا بَيْنَ الْأَيتَيِنْ الْمُطَيُّرُا السُّنَّبة لِانَّ الْاٰيتَين إِذاَ تَعَارَضَتَا تَسَاقُكُ فَلَابِدُ لِلْعَمَلِ مِنَ الْمَصِيْدِ إِلَى مَا بَعْدَهُ وَهُو السُّنَّةُ وَلَا يُمْكِنُ الْمَصِيْرَ إِلَى ٱلْأَيَةِ الثَّالِثَةِ لِاَنَّهُ يُفْضِى إلى التَّرْجِيْجِ بِكَثْرَةِ الْاَدِلَّةِ وَ ذٰلِكَ لَا يَجُوْرُ وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَاقْرَءُوْا مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْانِ مَعَ قُوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا قُرِئَ الْـُقُــُرْأُنُ فَاسْتَمِعُوا لَـهُ وَانَـْصِـُتُوا فَـإِنَّ الْأَوُّلُ بع مُرُومِ عِيدُ وجبُ الْيِقرَاءَةَ عَلَى النَّمُ قُتَدى ا وَالتَّنَانِيْ بِخُصُوْصِهِ يَنْفِيْهِ وَقَدْ وَرَدَا فِي مبعًا فَتَسَاقَطُا فَيُصَارُ الْكُ الْحَدِيْثِ بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَيَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِيرَاءَةٌ لَهُ وَبَيْنَ السُّنَّ تَيْنِ الْمُصِيْرُ إِلَى اَقْوَالِ الصَّحَابَةِ (رض) أو البقيكاس ه كَذَا ذُكرَ فَخُرُ الْإِسْلَام بكُلِمَةٍ أَوْ فَلَا يُفْهَمُ التَّرْتِيْبُ بَيْنَهُمَا وَقِيْلُ اَقْوَالُ الصَّحَابَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِياسِ سَواءً كَانَ فِيْمَا يُدْرِكُ بِالْقِيَاسِ أَوْلاً وَقِيْلَ ٱلْقِيَاسُ مُقَدَّمُ مُطْلَقًا وَقِيْلَ فِي التَّكْطِبِيْقِ أَنَّ اَقْوَالَ الصَّحَابَةِ (رض) مُقَدَّمَةُ فِيمَا لَا يُدرِكُ بِالْقِيَاسِ وَالْقِيَاسُ مُقَدَّمٌ فِيْمَا يُدِّرِكُ بِهِ .

সরল অনুবাদ: আর ئَعَارُضَة -এর হুকুম এই যে, যখন তা দু'টি আয়াতের মধ্যে সংঘটিত হবে, তখন সুন্নতের দিকে রুজু করা হবে। কেননা, যখন দু'টি আয়াত পরস্পর বিপরীত হবে, তখন উভয়ই অকেজো হয়ে যাবে এবং এমতাবস্থায় আমলের জন্য তদ্পরবর্তী সূত্র অর্থাৎ সুনুতের দিকে রুজু করা আবশ্যিক হবে। কিন্তু তৃতীয় আয়াতের দিকে রুজু করা যাবে না। কেননা, এটা অধিক দালায়েলের সাহায্যে অগ্রাধিকার দান আবশ্যিক করে আর তা জায়েজ নয়। এর فَاقْرُوْا مَا تَبَسَرُ مِن - उपारता आलार ठा आलात का अल وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْأَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانَصِتُوا ١٩٦٨ ٩٦٥ - الْقُرْأَنَ -এর মধ্যকার বিরোধকে পেশ করা যায়। কেননা, এখানে প্রথমোক্ত আয়াতটি তার عُمُون -এর কারণে মুক্তাদির উপর কেরাতকে ওয়াজিব করে আর দ্বিতীয় আয়াতটি তার 🦽 🖆 🕹 -এর কারণে উপরোক্ত হুকুমকে নিষেধ করে। অথচ উভয় আয়াতই নামাজের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং উভয় আয়াতই অকেজো হয়ে যাবে। এরপর হাদীসের দিকে রুজ করা হবে, আর তা হলো নবী করীম 🚃 -এর 🛮 কাওল- 🍒 े आत यथन पू'ि पूत्र एं كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةُ لَهُ মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হবে, তখন সাহাবীগণের কাওল অথবা কিয়াসের দিকে রুজু করতে হবে। ফখরুল ইসলাম (র.) এরপই 🔏 -এর সাথে উল্লেখ করেছেন। সতরাং সাহাবীগণের কাওল ও কিয়াসের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকতা উপলব্ধ ও বিবেচিত হবে না। (বরং এদের মধ্যে যেটি خابِئ হবে সেটির দিকেই রুজ করা হবে ।) আর কোনো কোনো আলিম (ফখরুল ইসলাম) বলেছেন যে, সাহাবীগণের কাওল কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য। চাই তা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধ বিষয় হোক বা না হোক। কেউ কেউ এর বিপরীতে কিয়াসকে সাধারণভাবে সাহাবীগণেরও কাওলের উপর অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন। আর কেউ কেউ সমন্ত্র বিধান করতে গিয়ে বলেছেন যে, যা কিয়াস দারা উপলব্ধিযোগ্য বিষয় নয়, তাতে সাহাবীগণের কাওল কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য। আর যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য বিষয়, তাতে কিয়াস সাহাবীগণের কাওলেরর উপর অগ্রগণ্য।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচ্য ইবারতে দু'টি আয়াতের মধ্যে হলে তার হকুম প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। দু'টি আয়াতের মধ্যে যদি تَعَارُضُ বা বিরেধে পরিলক্ষিত হয়, তাহলে পরবর্তী দলিল তথা হাদীসের শরণাপন্ন হতে হবে। কেননা, আয়াতদ্বয় পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে উভয়ের অনুযায়ী আমল করা পরিত্যক্ত হয়েছে। বিরোধের দরুন এতদুভয়ের কোনো একটির উপর আমল করা সম্ভবপর নয় এবং এদের একটির উপর প্রাধান্যও নেই। কাজেই ধরে নিতে হবে যেন এখানে কোনো আয়াতই নেই। সুতরাং পরবর্তী দলিল হিসেবে হাদীসের দিকে রুজু করতে হবে। যদি এ মর্মে হাদীস পাওয়া যায়। অন্যথায় সাহাবীগণের বক্তব্য অথবা কিয়াসের শরণাপন্ন হতে হবে। তবে তৃতীয় আয়াতের শরণাপন্ন হওয়া যাবে না। কেননা, এতে দলিলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর তা জায়েজ নেই।

এর উদাহরণ যেমন ক্রআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে – "فَاقُرُواْ مَا تَبَسَرُ مِنَ الْقُرْاْنِ " অর্থাৎ তোমরা ক্রআন মাজীদ হতে সাধ্য পরিমাণ কিছু আয়াত (নামাজে) পাঠ করো। আবার অন্য আয়াতে রয়েছে "إذَا قُرِئَ الْقُرْاْنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَانْصِتُواْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَمِنْ وَالْمُواْ اللهُ وَمِنْ وَالْمُواْ وَاللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَالللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَلِيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللللللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

والغ الموسير الغ الغوال الغوال الغ الغوال الغ الغوال الغوال

একদল ফুকাহায়ে কেরাম (র.)-এর মতে সাহাবীগণের گُوْل -কে সর্বাবস্থায়ই কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। চাই তা এমন বিষয়ে হোক যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, অথবা এমন বিষয়ে হোক যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। আবার অপর একদল ফকীহগণের মতে কিয়াসকে সর্বাবস্থায় সাহাবীগণের گُوْل -এর উপর অপ্রাধিকার দেওয়া হবে। চাই বিষয়টি কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য হোক বা না হোক। অর্থাৎ এ অবস্থায় সাহাবীর گُوْل কিয়াস সমত হয় তবেই কেবল গ্রহণীয় হবে। নতুবা বর্জিত হবে।

উপরিউক্ত দু'টি চরম মতবাদের মধ্যে সমন্ত্র সাধন করতে গিয়ে আরেক দল মধ্যমপন্থি ফুকাহা বলেছেন যে, সাহাবীর قَيْلُ বা কোনোটিকেই মুতলাকভাবে (সর্বাবস্থায়) প্রাধান্য দেওয়া হবে না; বরং বিষযটি যদি এমন হয় যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য, তাহলে তথায় কিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর যদি এমন বিষয় হয় যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য নয়, তাহলে তথায় কিয়াসের উপর সাহাবীর يُرُّل কপ্রধান্য দেওয়া হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন।)

وَمِثَالُهُ مَا رُوِى أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ صَلَّى كَلِهُ الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرَكُوْعٍ وَسَجَدْتَيْنِ وَ رَوَتْ عَــائِــشَــةُ (رضـ) أنتَّهُ صَــلَّاهـَا بِــاَرْبُـعِ ۗ رُكُوْعَاتٍ وَاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَيَـتَعَارَضَانِ فَيُصَارُ إلى الْيقيكاس بَعْدَة وَهُوَ الْإعْيِتِبَارُ بِسَائِرِ الصَّلَوةِ وَعِنْدَ الْعِجْزِ يَجِبُ تَقْرِيْرُ الْأُصُولِ أَيْ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْمَصِيْرِ بِأَنْ تَعَارَضَتِ السُّنَّتَأِنِ وَاَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالْقِيْبَاسُ اَيْضًا أَوْ لَمَ يُوْجَدْ دَلِيْلُ بَعْدَهُ فَحِيْنَئِذٍ يَجِبُ تَقْرِيْرُ الْاُصُولِ أَيْ تَقْرِيْرُ كُلَّ شَنَّ عَلَى اَصْلِم وَابْقَاءِ مَا كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ كَمَا فِيْ سُورِ الْحِمَارِ لُمَّا تَعَارَضَتِ الدَّلَائِلُ وَجَبَ تَقْرِيْرُ الْأُصُولِ فَإِنَّهُ رُوَى اَنَّهُ (ع) نَهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فِيْ يَوْمِ خَيْبَرَ وَامَرَ بِالْقَاءِ قُدُوْدِ طُبِحَ فِيهَا لُحُوْمُهَا وَرَوٰى غَالِبُ بْنُ فَهْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللُّهِ ﷺ كَمْ يَسْبَقَ مِسنْ مَسَالِسْي إلَّا حُمَيْرَاتُ فَقَالَ كُلُّ مِنْ سَمِيْنِ مَالِكَ فَابَاحَ لُحُوْمَهَا فَلَمَّا وَقَعَ التَّعَارُضُ فِي لُحُومِهَا لَزِمَ الْإِشْتِبَاهُ فِي سُورِهَا لِلأَنَّهُ مُتَولِّدٌ مِنْهَا .

সরল অনুবাদ : এর উদাহরণে নিম্নোক্ত হাদীস إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى صَلْوةَ الْكُسُوفِ . ﴿ وَالنَّاسِينَ اللَّهُ صَلَّى صَلَّوا الْكُسُوفِ . ﴿ उर्था९ नवी कर्तीर्म ﴿ وَمُعَتَمِيْنِ كُلُّ رَكْعَةٍ بُرُكُوْعٍ وَسَجَدَتَمِيْنِ সূর্যগ্রহণের নামার্জ পড়েছেন এক রুকু ও দু' সিজদা সহকারে رَوَّتُ عَانِشَةُ (رضْ) اَنَّهُ ﷺ صَلَّاهَا بِأَرْبُعِ . ﴿ وَأَنْ عَانِشَةُ ارضَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّالَّ اللَّهُ اللّ (আর হ্যরত আয়েশা (রা.) رُكُوْعَاتٍ وَارَبْعِ سَجَدَاتٍ রেওয়ায়াত করেছেন যে, হুযুর 🚃 সূর্যগ্রণের নামাজ চার রুকু ও চার সিজদা সহকারে আদায় করেছেন।) এখানে হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে গেছে। সূতরাং এখন কিয়াসের দিকে রুজু করতে হবে। আর কিয়াস এই যে, সূর্যগ্রহণের নামাজকে সাধারণ নামাজসমূহের উপর কিয়াস করে নেওয়া হবে। (অর্থাৎ প্রত্যেক রাকআতে এক রুকু ও দু' সিজ্দা হবে।) <mark>আর</mark> অপারগতার ক্ষেত্রে আসল অবস্থার স্থিতি প্রদান করা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যখন বর্ণিত বিষয়ের কোনোটির দিকে রুজু করতে অসমর্থ হবে, এভাবে যে, দু'টি হাদীসই পরস্পর একে অন্যের সাথে বিরোধপূর্ণ, আর সাহাবীগণের কাওল এবং কিয়াসও পরস্পর বিপরীত অথবা তাদের পর আর কোনো দলিলও বর্তমান নেই, তাহলে এরপ ক্ষেত্রে আসল অবস্থার স্থিতি প্রদান করা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে তার মূল অবস্থার উপর বহাল রাখতে হবে এবং যে বস্ত যে অবস্থার উপর বিদ্যমান ছিল তাকে সেই অবস্থার উপরই রাখতে হবে। যেমন, গাধার উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে যখন সকল দলিলই পরস্পর একে অন্যের সাথে বিরোধপর্ণ হয়ে গেছে তখন আসল অবস্থার স্থিতি প্রদান ওয়াজিব হয়েছে। যেমন একটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম 🚃 খায়বরের দিন গৃহপালিত গাধার মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং যেসব হাডিপাতিলে তাদের মাংস রান্না করা হয়েছিল, তা ফেলে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর অন্য আরেকটি রেওয়ায়াতে গালিব ইবনে ফিহর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে. তিনি নবী করীম ==-কে বলেছেন, আমার সম্পদের মধ্য হতে কয়েকটি গাধা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তখন নবী করীম 🚃 এরশাদ করেছিলেন, 'তুমি তোমার মোটাতাজা সম্পদ হতে ভক্ষণ করো।' অত্র হাদীসে নবী করীম 🚐 গাধার মাংস ভক্ষণ করাকে মুবাহ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং যখন গাধার মাংসের ক্ষেত্রে বিরোধ সংঘটিত হয়েছে. তখন তার উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রেও সন্দেহ অনিবার্য হয়েছে। কেননা, উচ্ছিষ্টের মধ্যে মুখের যে লালা মিশ্রিত হয়, তা মাংস হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

नाक्तिक व्यन्तान : مَنْ وَسَجَدَتَ وَ وَ وَسَجَدَتَ وَ وَسَجَدَتَ وَ وَسَجَدَتَ وَ وَ وَرَنَعُ مَكَدَ وَ وَالْكَسُونِ وَ وَالْمَعْتِ وَالْمَعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمَعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَ وَالْمَعْتِ وَالْمُعْتِ وَ وَالْعَيْمِ وَالْمُعْتِ وَ وَالْمُعْتِ وَ وَالْمُعْتِ وَ وَالْمُعْتِ وَ وَالْمُعْتِ وَ وَالْمُعْتِ وَ وَالْمُونِ وَالْمُعْتِ وَ وَالْمُونِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَ وَالْمُولُ وَالْمُعْتِ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْتِ وَالْمُعُولُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعِيْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَا

তার মূল عَلَى اَصْلِهِ কাসল অবস্থার وَ عَلَيْ شَيْ বহাল রাখতে হবে كُلِّ شَيْء প্রতিত প্রদান করা الأصَوْلِ আসল অবস্থার وَيُورُيرُ نِنْيْ سُنُور যেমনি كَمَا विनामान রাখতে হবে مَا كَانَ সে অবস্থার উপর مَا كَانَ عَلَىٰ १٩٥٥ وَإِبْنَاء সকল দলিল الحَيمَارِ তখন ওয়াজিব হয়ে পড়েছে الدَّلاَيلُ সকল দলিল السَّرَيْنِ তখন ওয়াজিব হয়ে পড়েছে عَنْ لُحُوم আসল অবস্থার فَإِنَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُولِ নবী করীম 🚐 নিষেধ করেছেন عَنْ لُحُومُ কোঁশত খাওয়া হতে بِالْعُنُورِ الْأَعْلِيَةِ গৃহপালিত গাধার بِنَي يَوْمٍ خَينْبَرَ খায়বারের দিন وَأَمَر فامَرُ এবং আদেশ করেছেন بِالْغُاءِ ফেলে غَالِبُ पिछलाएं ताना कर्ता تَكُورُ अपात लागंव وَرُوكَى वर वर्गना करता राखिल مَا بَنْ فَيْ فِيْهَا كَالِبُ وَال مِنْ مَالِيْ वर्गिष्ट तार لَمْ يَبِنِيَ का कतीय 🚟 -त لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ जिन रालिर रेंदान किरत (ता.) أنَّا قَالَ वर्गिष्ट तार بنُ فِيْرِ আঁমার সম্পদ হতে الله حُسَيْرَاتُ কয়েকটি গাধা ব্যতীত আর কিছুই فَعَالَ তখন রাস্লুল্লাহ 🚃 বলেছেন گُلُّ وَكَالَ তুমি ভক্ষণ করো وَعَالَ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَسْرَاتُ অতঃপর عبين মোটাতাজা مَالِكُ وَمَعَ তামার সম্পদ وَنَعَ اللهُ اللهُ وَمَعَ مَالِكَ কাধার গোশত مَالِكَ অতঃপর যখন فِيْ سُنُورِهَا अत्मर الْإِشْتِيبَاءُ विरताथ السِّيَعَارُ विरताथ فِيْ لُحُومِهَا विरताथ السَّعَارُضُ গাধার উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে হিঁতু কেননা, উচ্ছিষ্টের সাথে মিশ্রিত লালা কুর্নি সৃষ্টি হয়ে থাকে কুর্না মাংস হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে দু'টি হাদীসের দ্বন্দের কারণে কিয়াসের

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে দু'টি হাদীসের দ্বন্দের কারণে কিয়াসের শরণাপনু হওয়ার উদাহরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দু'টি হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হলে কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তনের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইমাম নাসায়ী নো'মান ইবনে বাশীর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম 🚐 সূর্যগ্রহণের নামাজ দু' রাকআত পড়েছেন এবং প্রতি রাকআতে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা প্রদান করেছেন। হাদীসটি নিম্নরপ-

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلُوهَ الْكُسُونِ رَكْعَتَيْنِ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرُكُوعِ وَسَجَدَتَيْنِ"

অপর দিকে মেশকাত শরীফে সহীহাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম 🚃 চারটি রুকু ও চারটি সিজদার সাথে সূর্যগ্রহণের দু' রাকআত নামাজ পড়েছেন। সুতরাং উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের পারম্পরিক বিরোধ সুস্পষ্ট। কাজেই এর সমাধানের জন্য পরবর্তী শরয়ী দলিল কিয়াসের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় নেই। আর তা হলো অন্যান্য নামাজের সাথে একে তুলনা ও বিবেচনা করা। সুতরাং অন্যান্য নামাজ যেমন এক রুকু ও দুই সিজদার সাথে পড়া হয় তদ্রপ (কিয়াসের দাবি হলো) সূর্যগ্রহণের নামাজও প্রতি রাকআত একটি রুকু ও দুটি সিজদার সাথে পড়া হবে।

- अत आरमाठना : উन्लिथिত ইবারতে শরয়ी দলিল দ্বারা সমাধান পেশে অক্ষম : উন্লিখিত ইবারতে শরয়ী দলিল দ্বারা সমাধান পেশে অক্ষম হলে মূল অবস্থার উপর বহাল রাখবে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে । দু'টি শরয়ী দলিলের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হওয়ার পর যদি পরবর্তী স্তরের দলিলে এর সমাধান পাওয়া না যায়, অথবা পাওয়া গেলেও এতেও যদি বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে تَغْرِيْرُ الْاَصْوْلِ বিষয়টিকে মূল (ও পূর্ববর্তী) অবস্থার উপর বহাল রাখা ওয়াজিব হবে। যেমন- দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ হলে পরবর্তী দলিল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বক্তব্যের প্রতি রুজু করা হবে। সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যে যদি এটার সমাধান পাওয়া না যায় অথবা সাহাবীগণের বক্তব্য সেই ব্যাপারে বিরোধপূর্ণ হয়, তাহলে কিয়াসের শরণাপন্ন হবে। আবার কিয়াসও যদি পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে, তাহলে বিষয়টিকে এটার মূল অবস্থার উপর বহাল রাখা হবে।

وَايِضًا رَوٰى جَابِرُ (رضه) أَنَّهُ سُنِلَ أَنِيَكُ أَنِيَهُ ضِّأَ بِمَاءٍ هُوَ فُضَالَةُ الْحُمِرِ قَالَ نَعَمْ وَ رَوٰى آنِسُ (رض) اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَقَالَ إِنَّهُا ﴿ رجْسٌ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَىٰ نَجَاسَةِ سُورِهَا وَالْقِيَاسَانِ اَيْضًا مُستَعَارِضَان لِاَنْتَهُ لَا يُسْكِنُ الْحَاقُهُ بِالْعَرْقِ لِيكُونَ طَاهِرًا لِقِلَّةِ التَّضُرُورَةِ فِيهِ وَكَثْرَ تِهَا فِي الْعَرَّقِ وَلَا يُمْكِنُ اِلْحَاقَةَ بِاللَّبَنِ لِبَكُونَ نَجِسًا بِجَامِعِ التَّنَولُّدِ مِنَ التَّلْحِمُ لِوجُودِ الصَّرُورَةِ فِي السُّورِ دُونَ اللَّبَنِ وَكَذَا لَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ بِسُورِ الْكَلْبِ لِيَكُونَ نَجَسًا لِكُون الصَّرُورَةِ فِي الْحِسَارِ دُونَ الْكَلْبِ وَلاَ يُمْكِنُ النَّحَاقُهُ بِسُنودِ الْبِهِرَّةِ لِيَكُونَ طَاهِرًا لِوُجُوْدِ الضَّرُورَةِ فِي الْهَرَّةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَكُونُ فِيْ الْحِمَارِ فَلَمَّا تَعَارَضَ لهٰذَا كُلُّهُ وَانْسَدَّ بَابُ التَّرْجِيْجِ وجَبَ تَقْرِيْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ التَّوَضِّي وَالْمَاء عَلَى آصْلِه فَقَيْلَ إِنَّ الْمَاءَ عُرِفَ طَاهِرًا التَّطَاهِر وَالتَّنَوَضِّيْ بِهِ وَالْأَدُمِتِي لَسَّنَا كَانَ فِي الْاَصْلِ مُحْدِثًا بُقِى كَذٰلِكَ وَلَمْ يَزُلُ بِهِ الْحَدَثَ لِلتَّعَارُضِ فَوَجَبَ ضَمُّ التَّيَكِيمُ البَّيَ وَكَا يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ كَانَ فِي الْاَصْلِ مُطَيِّهِرًا فَمَا الْإِحْتِيَاجُ إِلَىٰ ضُيِّمَ التَّنِينَيْمِ لِآنَّا نَقُولُ لَوْ ٱبْقَيْنَا الْمَاءَ مُطَيِّهً رَّا لَفَاتَ اصَلُ الْأُدَمِيِّ وَهُوَ الْحُدَثُ فَكُمْ يَكُنْ تَقْرِيْرُ الْأُصُولِ بَلْ تَقْرِيْرُ الْمَاءِ فَقَطْ.

সরল অনুবাদ: অনুরপভাবে হ্যরত জাবের (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী করীম 🚐 -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমরা কি সেই পানি দ্বারা অজ করতে পারি, যা গাধার উচ্ছিষ্ট্র? নবী করীম 🚃 তদুত্তরে বলেছিলেন, হাা, পার। আর হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম 🚐 গ্হপালিত গাধা হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে. তা নাপাক। এ হাদীসটি গৃহপালিত গাধার উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। এখানে দু'টি কিয়াসও পরস্পর বিপরীত। কেননা, পবিত্র হওয়ার জন্য গাধার উচ্ছিষ্টকে গাধার ঘামের সাথে সংশ্রিষ্ট করা সম্ভব নয়। কারণ, উচ্ছিষ্টের মধ্যে প্রয়োজন কম এবং ঘামের মধ্যে প্রয়োজন বেশি। আর নাপাক হওয়ার জন্য এ কারণের বিবেচনায় যে, উচ্ছিষ্ট ও দুধ উভয়ই মাংস হতে সৃষ্টি হয়, গাধার উচ্ছিষ্টকে তার দুধের সাথে সংশ্লিষ্ট করাও সম্ভব নয়। কেননা, উচ্ছিষ্টের মধ্যে প্রয়োজন বিদামান রয়েছে, দুধের মধ্যে নয়। অনুরূপভাবে নাপাক হওয়ার জন্য গাধার উচ্ছিষ্টকে কুকুরের উচ্ছিষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট করাও সম্ভব নয়। কারণ, গাধার প্রয়োজন বেশি, কুকুরের তত নয়। আর পবিত্র হওয়ার জন্য গাধার উচ্ছিষ্টকে বিডালের উচ্ছিষ্টের সাথে সংশ্রিষ্ট করাও সম্ভব নয়। কারণ, গাধার তুলনায় বিড়ালের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বেশি। সুতরাং যখন এ সমস্ত দালায়েল পরস্পর বিপরীত হয়ে গেছে এবং প্রাধান্য দানের দ্বারও রুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন অজু ও পানির মধ্য হতে প্রত্যেকটিকেই তার আসল অবস্থার উপর বহাল রাখা ওয়াজিব হবে। তাই কেউ কেউ বলেছেন যে, যেহেতু পানি মূলগতভাবে পবিত্র, সূতরাং তা অপবিত্র হবে না। এ কারণেই বে-অজু ব্যক্তির উপর পবিত্র পানি ব্যবহার ও তা দ্বারা অজু সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়েছে। আর মানুষ যেহেতু আসলের বিবেচনায় বে-অজু. এ জন্য সে বে-অজু রয়ে গেছে। আর যেহেতু বিরোধের কারণে বে-অজু অবস্থা দুরীভূত হতে পারেনি, এ জন্য তায়াম্মকে এর সাথে যুক্ত করা ওয়াজিব হয়েছে। আর এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে. যখন পানি তার আসলের বিবেচনায় পবিত্রকারী ছিল, তখন আবার তায়াম্মুমকে যুক্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? কেননা, আমরা এই উত্তর প্রদান করবো যে. যদি আমরা পানিকে পবিত্রকারী হিসেবে বহাল রাখতাম. তাহলে মানুষের আসল অবস্থা অর্থাৎ বে-অজু হওয়া ক্ষুণ্ল হয়ে যেত। তখন তো এটা আসল অবস্থার স্থিতি প্রদান হতো না: বরং শুধু পানিকে আসল অবস্থায় বহাল রাখা হতো।

কারপে رَبُونِ العَرْدِ العَرْدُ العَرْدِ العَرْدُ العَرْدِ العَرْدِ العَرْدِ العَرْدِ العَرْدِ العَرْدِ العَرْدِ العَرْدِ العَرْدِ العَ

সংশ্রিষ্ট আলোচনা

সংশ্রিষ্ট আলোচনা

সংশ্রিষ্ট আলোচনা

সংগ্রিষ্ট আলোচনা

সংগ্রিষ্ট আলোচনা

সংগ্রিষ্ট আলোচনা

সংগ্রিষ্ট আলোচনা

ত্বিমিন্ত আলু অবস্থাকে বহাল রাখার উদাহরণ হিসেবে গাধার উচ্ছিষ্টের বিষয়টিকে পেশ করা যায়। সূতরাং ইমাম
তিরমিন্তা (র.) হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম আখারবেরে দিবসে গৃহপালিত গাধার গোশত ভক্ষণ করতে
নিষেধ করেছেন এবং যে ডেগগুলোতে গাধার গোশত পাকানো হয়েছিল সেগুলো ফেলে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে গালিব ইবনে ফিহর হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি নবী করীম আভালত করেলিছিলেন হুযূর আমার তো কয়েকটি গাধা ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদ নেই। নবী করীম বললেন, তুমি তোমার মোটাতাজা মাল হতে ভক্ষণ করো। সূতরাং এ দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া বৈধ প্রমাণিত হলো। অথচ প্রথমোক্ত হাদীসে তার হারাম হওয়া স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছিল। মূতরাং গাধার গোশ্ত হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। যদ্দরুন এর উচ্ছিষ্ট হালাল হওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ অনিবার্য হয়ে পড়ল। কেননা, উচ্ছিষ্টের সাথে লালা মিশ্রিত হয়ে থাকে আর লালা গোশ্ত হতে উৎপনু হয়়। কাজেই গোশ্ত অপবিত্র হলে তা হতে উৎপাদিত লালাও অপবিত্র হবে এবং অপবিত্র হায়া সন্দেহজনক হলো তখন উচ্ছিষ্টও পবিত্র হবে থানে গোশ্ত পবিত্র হওয়া সন্দেহজনক হলো তখন উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়াও সন্দেহজনক হলো।

আবার হযরত জাবের (রা.) হতে আরেকটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে. নবী করীম হতে -কে গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে নবী করীম তা দ্বারা অজু করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। অথচ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম হত্ত গ্রহণালিত গাধা ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা অপবিত্র। সূতরাং হাদীসদ্বয় পরস্পর বিরোধ সাব্যস্ত হলো।

গাধার উচ্ছিট্রের ব্যাপারে হাদীসের ন্যায় কিয়াসও পরস্পর বিরোধী: যেমন- গাধার উচ্ছিষ্টকে এটার ঘামের সাথে কিয়াস করে পবিত্র বলা যায় না। কেননা, এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য অনুপস্থিত। কারণ, ঘামের সাথে প্রয়োজন অতিরিক্ত মাত্রায় জড়িত। অথচ উচ্ছিষ্টের সাথে প্রয়োজন সেই পরিমাণে জড়িত নয়। অর্থাৎ গাধা গৃহপালিত পশু ও অধিক ঘর্মাক্ত প্রাণী হিসেবে যে কোনো বস্তুতে যখন তখন এর ঘাম মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় এর মিশ্রিত জনিত কারণে যদি অপবিত্রের হুকুম প্রদান করা হয়, তাহলে خَرَجُ বা সামাজিক ক্ষেত্রে বিঘ্নতা ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে। ﴿اللَّهُ عَنَ الْكُرُفُّ وَالْكُوْنِ الْكَرْفُونَ الْكَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالل

আবার গাধার গোশ্তকে এর দুধের সাথে তুলনা করে অপবিত্র বলারও অবকাশ নেই। অর্থাৎ গাধার দুধ যদ্ধ্রপ (সর্বসম্মতভাবে) অপবিত্র তদ্ধ্রপ এর উচ্ছিষ্টও অপবিত্র হবে। কেননা, দুধ যেমন গোশ্ত হতে উৎপাদিত হয়ে থাকে, তদ্ধ্রপ উচ্ছিষ্টও গোশ্ত হতে উৎপাদিত হয়ে থাকে। কেননা, উচ্ছিষ্টের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে হলেও প্রয়োজন বিদ্যমান, অথচ দুধের মধ্যে কোনোরূপ প্রয়োজন নেই।

আবার একে কুকুরের উচ্ছিষ্টের সাথে কিয়াস করে অপবিত্র বলারও অবকাশ নেই। কেননা, কুকুরের উচ্ছিষ্টের মধ্যে কোনো প্রয়োজন বিদ্যমান নেই। অথচ গাধার উচ্ছিষ্টের মধ্যে স্বল্প মাত্রায় হলেও প্রয়োজন রয়েছে। তদ্ধপ বিড়ালের উচ্ছিষ্টের সাথে তুলনা করেও একে পবিত্র সাব্যস্ত করবার সুযোগ নেই। কেননা, গাধার উচ্ছিষ্টের তুলনায় বিড়ালের উচ্ছিষ্টের সাথে অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োজন জড়িত রয়েছে। কেননা, বিড়াল ঘরের মধ্যেই অধিক যাতায়াত করে থাকে যদ্দরুন আহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে মুখ লাগানোর সম্ভাবনা অনেক বেশি। কাজেই এর উচ্ছিষ্টকে অপবিত্র সাব্যস্ত করার মধ্যে ক্রিকিটার অথচ গাধার ব্যাপারে তা প্রযোজ্য নয়।

উপরেজি দলিলসমূহ পরম্পর বিরোধী সাব্যস্ত হলো এবং একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়া গেল না, তখন প্রত্যেক বস্তুকে এর উপরিউজ দলিলসমূহ পরম্পর বিরোধী সাব্যস্ত হলো এবং একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়া গেল না, তখন প্রত্যেক বস্তুকে এর মূল অবস্থার উপর বহাল রাখা হলো। সূতরাং গাধার উচ্ছিষ্ট পানিকে এর آسُل তথা পবিত্রতার উপর বহাল রাখা হবে এবং মূহদিছ তথা অজুবিহীন ব্যক্তিকেও হদছের উপর বহাল রাখা হবে। এক্ষণে অজুবিহীন ব্যক্তির নিকট যদি গাধার উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য কোনো পানি না থাকে, তাহলে তার উপর পানির মৌলিক অবস্থা বিবেচনা করে উক্ত পানি দ্বারা অজু করা ওয়াজিব হবে। আর অজু করা সত্ত্বেও যেহেত্ব পানির পবিত্রতা সন্দেহাতীত নয় কাজেই ব্যক্তিও তার মৌলিক অবস্থা তথা হদছের উপর বহাল থেকে যাবে। সূতরাং তাকে পুনরায় তায়ামুম করতে হবে। অর্থাৎ তাকে গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজুও করতে হবে, আবার এর সাথে তায়ামুমও করতে হবে। ফুকাহায়ে কেরাম (র.)-এর পরিভাষায় একেই ট্রেক্টি প্রিটার্টিটের বহালকরণ বলে।

সরল অনুবাদ: আর এ আপত্তিও উত্থাপন করা যাবে না যে, মুবাহ সাব্যস্তকারী ও হারাম সাব্যস্তকারীর মধ্যে যখন পারস্পরিক বিরোধ দেখা দেয়. তখন হারাম সাব্যস্তকারীই প্রাধান্য লাভ করে। সূতরাং হারাম সাব্যস্তকারীকে প্রাধান্য দান করা ওয়াজিব হবে (এবং গাধার উচ্ছিষ্টকে নাপাক সাব্যস্ত করা হবে) আর সন্দেহ পর্যন্ত গড়াবে না। কেননা, আমরা এটার এই উত্তর প্রদান করবো যে, হারাম সাব্যস্তকারীকে যে প্রাধান্য প্রদান করা হয়, তা সাবধানতার কারণেই করা হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে সাবধানতা এই বস্তর মধ্যেই নিহিত যে, গাধার উচ্ছিষ্টকে সন্দেহজনক বস্ত হিসেবে বাস্যস্ত করা হবে। যেন বে-অজু তা দ্বারা অজু সম্পন্ন করে এবং পরে তায়াম্মুম করে নেয়। আর নামকরণ করা হয়েছে অর্থাৎ গাধার উ**দ্ভি**ষ্টকে মাশকক বা সন্দেহজনক বস্ত এ জন্যই অর্থাৎ এ বিরোধের কারণেই এ জন্য নয় যে. তার হুকুম অজ্ঞাত। অর্থাৎ এটাকে এ জন্য সন্দেহজনক বলা হয় না যে, এর হুকুম অজ্ঞাত রয়েছে। কারণ, তাতে এটা لَا اَدْرُئُ বা 'আমি জানি না'-এর শ্রেণীভক্ত হয়ে পড়বে। বরং এর হুকম সপরিজ্ঞাত। আর তা হলো- এই পানি দ্বারা অজু করা এবং অজুর সাথে তায়াম্মম যুক্ত করা ওয়াজিব হওয়া। **আর যখন দু'টি কিয়াসের মধ্যে** বিরোধ সংঘটিত হয়, তখন উভয়টি অকেজো হবে না। কারণ, তাতে ﴿ এর সাথে আমল করা ওয়াজিব হবে। কেননা, কিয়াসের পর 🌙 -এর সাথে আমল করা ব্যতীত এমন কোনো দলিল নেই, যার দিকে রুজু করা যেতে পারে। আর 🗘 🕳 আমরা হানাফীগণের মতে দলিল নয়। অবশ্য 🗘 🖒 -এর দিকে গাধার উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদেই রুজ করা হয়ে থাকে। বরং মুজতাহিদ এই কিয়াস দু'টির মধ্য হতে যেটির উপর ইচ্ছা, তার অন্তরের সাক্ষ্য দারা আমল করবেন। অর্থাৎ এই কিয়াস দু'টির মধ্য হতে যেটিকে তার অন্তর আমলের উপযুক্ত বিবেচনা করবে এবং তা দ্বারা সন্তুষ্ট হবে (সেটির উপর আমল করবে), সেই বিচক্ষণতা ও দ্রদর্শিতার সাহায্যে যা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মূলসমানকে দান করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট অন্তরের সাক্ষ্য শর্ত নয়। (বরং মুজতাহিদের এই অধিকার রয়েছে যে. তিনি যে কিয়াসের উপর ইচ্ছা আমল করতে পারেন।) এ কারণেই প্রত্যেকটি ইজতিহাদী মাসআলায় একই জমানায় তাঁর দুই বা ততোধিক কাওল ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের হানাফী ইমামগণ এটার বিপরীত। তাঁদের নিকট হতে কোনো মাসআলায়ই দু'টি রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়নি। অবশ্য দুই পৃথক জমানার ভিত্তিতে বর্ণিত হয়ে থাকলে সেটি আলাদা কথা। তথাপি যেহেত দিন তারিখ জানা যায় না যে শুধ শেষোক্ত রেওয়ায়াতটির উপর্ই আমল করা যাবে. এ জন্য ফতোয়া উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যেই আবর্তিত হয়। কোনো কোনো আলিম এরূপই বলেছেন।

وَلاَ يُقَالُ إِنَّ الْمُبنِّعَ وَالْمُحَرِّمَ إِذَا لَهُ عِلْوَضًا تَرَجَّحُ الْمُحَرِّمُ فَيَجِبُ انْ يَتَرَجَّحُ الْمُحَرِّمُ وَلَا يُفْضِى إِلَى الشُّكِّ لِأنَّا نَقُولُ إِنَّ هَٰذَا الَّتَرْجِيْتُ اطِ وَالْاحْتِيَاطُ هُهُنَا فِيْ جَعْلِهِ مَشْكُوْكًا لِيَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَتَيَمَّمَ وَسُيِّتَى أَى سُورُ الْجِمَارِ مَشْكُوكًا لِهُذَا أَيْ لِاجَلِ التَّعَارُضِ لَآ أَنْ يَعْنِي بِهِ الْجَهْلُ أَيْ لَا يَعْنِيْ بِهِ أَنَّ مُكْمَهُ جُهُولٌ لِيكُونَ مِنْ قَبِيْلِ لاَ اَدْرِي بَلْ حُكْمُهُ لُوْمٌ وَهُوَ وُجُوبُ السَّوَضِّى وَضَيُّمُ السُّيكُمِ له وَأَمُّنَا إِذَا وَقَعَ التُّعَارِضُ بَيْنَ النَّقِبَاسَبْنَ قُطًا بِالتَّعَارُضِ لِيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْحَالِ لِاَتَّهُ لَمْ يُوْجَدُ بَعْدَ الْقِيبَاسِ دُلِيثُلُّ ارُ إِلَيْهِ إِلاَّ الْعَمَلَ بِالْحَالِ وَهُوَ لَيْسَ بحُجَّةِ عِنْدَنَا وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ فِي سُ الْحِمَارِ لِلشَّرْوَرَة بَلُ بَعْمَ بأيّهما شاء بشهادة قلبه يغنى يتعَرّى قَلْبُهُ إِلَى اَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ الَّذِي اِطْمَانَّ إِلْبُهِ بنُوْرِ الْفَرَاسَةِ التَّتِي اَعْطَاهَا النَّلُهُ لِكُلِّ مُؤْمِن وَعِنْدَ السَّافِعِيّ (رح) لَا تُشْتَرَكُ شُهَادُّةً الْقَلْبِ وَلِهٰذَا كَانَ لَهُ فِي كُلّ مَسْأَلَةٍ قُولَانِ أَوْ أَكْثَرَ فِي زَمَانِ وَاحِدٍ بِخِلافِ أَيْمَتِنَا (رح) فَاِنَّهُ مَا تُرُوٰى عَنْهُمْ رِوَايَتَانِ فِيْ مَسْأَلَيةِ إِلَّا بحَسْب الزَّمَانَبُن َولٰكِنْ لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيْحُ لِبَعْمَل بِالْآخِيْرِ فَقَعْ فَلِهُ ذَا دَارَ الْفَتْوِي بَيْنَهُما هٰكُذا قِيْلَ.

والمُعَوِّرُ الْمُعَوِّرُ وَالْمُعَوِّرُ وَالْمُعِوِّرُ وَالْمُعِوِّرُ وَالْمُعَوِّرُ وَمِعِيمُ وَاللهِ السَّلُولُ وَاللهُ السَّرُولُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْ

वিরোধের কারণে لَا يَعْنِيْ يِم পর হকুম অজ্ঞাত أَنْ مَا সন্তেম্প্র কারণে وَ يَعْنِي अर्ज्य वें कर्शन के वें कर्श مَعْ بُلُ حُكْمُمُ अख्डां वा प्रोने وَوَرِّيَ অखर्ड्क مِنْ قُبَيْل তাহলে এটা হয়ে পড়বে لِيَكُونُ অজ্জ مَجْهُولَ هَمِ عُكْمُمُ এর হুক্ম مَعْلُومُ জ্ঞাত রয়েছে وَضَمُّ আূর তা হলো وُجُوبُ ওয়াজিব হওঁয়া التَّوَضِّيْ এ পানি দ্বারা অজু করা وَهُو عَامِي وَهُوبُ সুটি কিয়াসের। الْقِيَـاْسَيْنِ মাঝে بَيْنَ বিরোধ التَّغَارُضُ সৃষ্টি হয় وَقَعَ স্থন وَقَعَ অতএব وَأَمَّا إِذَا আমল করা وَالْعَمَالُ তখন উভয়টি অকেজো হবে না بِالتَّعَارُضِ বিরোধের কারণে فَلَمْ يَسْقُطَا كَالْمَاكُ यात بُصَارُ إِلَيْدِ कि शास्त रेपार्ट وَلِيْلُ के शास्त وَالبِيْلُ के शास्त وَالبَيْرُ के शास्त وَالنَّهُ عَلْ দিকে রুজু করা যেতে পারে الْعَمَلَ দিকে করা ব্যতীত بِالْخَالِ হালের সাথে وَهُوَ আরি এটা بِحَجَّةٍ দিকে করা ব্যতীত بِالْخَالِ হালের সাথে وَهُوَ আরি এটা بِعَبَّةٍ দিকে করা ব্যতীত بِالْخَالِ হালের সাথে وَهُوَ আরি এটা بَعْمَارُ الْبَعْرِ الْحِمَارِ الْحَمَارُ الْمُعَادِّ الْحَمَارُ الْمُعَادِّ الْحَمَارُ الْمُعَادِّ الْحَمَارُ الْمُعَادِّ الْحَمَارُ الْمُعَادِّ الْحَمَارُ الْمُعَادِّ الْحَمَارُ الْمُعَادُ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْحَمَارُ الْمُعَادِّ الْحَمَارُ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادُ الْمُعَادِّ الْمُعَادِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادُ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادُ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ الْمُعَادِيِّ क्षराजा بَايَتُهُمَا شَاء अराजाजात राजि ورَوْ वामन कतरवन للصَّرُورَة अराजाजात أَن بَايَهُمَا شَاء अराजाजात والسَّعُرُورَة वामन कतरवन للصَّرُورَة কানো একটির النَّي أَخَدِ তার অন্তরে সাক্ষ্য দুারা يَعْنِيْ অর্থাৎ يَعْنِيْ উপযুক্ত বিবেচনা করবে بِشَهَادَةِ تَكْبِه सा नानू। الَّتِيْ اعْطَامًا प्রनर्শिতांत الْفِرَاسَةِ विश्वामहाया بِنُوْرِ किशामहाया अर्थे विका विका الَّذِي اطْمَانَ किशामहाया الْفِرَاسَةِ र्केरतरहन् الله वाहार ्जा जाला لِكُلّ مُؤْمِنُ الشّافِعَتِيّ (رحه) अर्जाक पू प्रिनरक الله वाहार् जा जाला الله قَوْلَانِ প্রত্যেক মাসআলায় فِنْ كُلٌّ مَسْأَلَةٍ তাঁর জন্য রয়েছে كَانَ لَهُ কারণেই وَلِهُذَا অভিরের সাক্ষ্য شَهَادَةُ الْقَلْبِ শত নয় দু'তি কাওল أَو اَكْفَر صاور অথবা ততোধিক نِيْ زَمَانِ وَاحِد একই জমানায় بِخِلافِ اَنِمُتِينَا কিন্তু আমাদের হানাফী ইমামগণ এর বিপরীত الاً بِحَسْبِ الزَّمَانَيْنِ कारना مَا تُرُوٰى عَنْهُمْ مَسْأَلِةِ किनना فِيَّ مَسْأَلِةِ किनना فَاتَدُ وَالَكَ وَلَكِنَ الْآمِانَيْنِ किन्न التَّارِيْخُ किन्न प्राप्त प्रक्ष क्यानात ভिত্তिरा वर्षिण हरा थाकरन का किन्न कर्था وَلَكِنَ किन्न وَلَكِنَ किन्न क्या التَّارِيْخُ किन प्राप्त ना التَّارِيْخُ किन प्राप्त ना किन कातिथ وَلَكِنَ اللهِ عَمْلُ اللهُ الل আমল করা যাবে الْفَتُولِي एथू শেষোক্ত বর্ণনাটির উপর قَلِهُذَا এ কারণেই وَارَ আবর্তিত হয় الْفَتُولِي بَالْأَخِيْرِ فَقَطْ বর্ণনার মধ্যে هٰکَذا تِیْلُ এরপই বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يا এর আলোচনা - قَوْلُهُ وَلاَ يُقَالُ إِنَّ الْمُبِيْعَ وَالْمُغِيَّرَمُ إِذَا تَعَارَضَا الْخ

একটি ছন্দ্রের নির্সন : উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, শর্মী দলিলসমূহের মধ্যে পারম্পরিক বিরোধ সংঘটিত হলে এবং এর নিরসন সম্ভব না হলে تَعْرِيْرُ الْأُصُولِ -এর নীতি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে এর মূল অবস্থার উপর বহাল রাখতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ গাধার উচ্ছিষ্টের কথা বলা হয়েছে। এর হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিলসমূহ পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হয়েছে। যদক্রন ফকীহগণ মুহদিছকে গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবার এর সাথে তায়ামুমেরও হুকুম দিয়েছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে যে, মহাদিসগণের মধ্যে একটি নীতি চালু রয়েছে যে, তাঁরা হালাল ও হারাম সাব্যস্তকারীর মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হলে হারাম সাব্যস্তকারীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কাজেই এ ক্ষেত্রেও এ মূলনীতির আলোকে হারামের দিককে প্রাধান্য দেওয়া যেত। কিন্তু তা না করে مَثْمُونُ (সন্দেহজনক) করা হলো কেন? এর জবাবে বলা হবে যে, ওলামায়ে কেরাম সতর্কতা অবলম্বনের খাতিরেই উক্ত মূলনীতি চালু করেছেন। অথচ এখানে مَثْمُونُ সাব্যস্ত করবার মধ্যেই অধিক সতর্কতা রয়েছে। কেননা, এতে অজু ও তায়ামুম উভয়ের خُخْمَ রয়েছে। অথচ উক্ত অবস্থায় কেবল তায়ামুমের خُخْمَ হা থাকত।

ভক্ত আবোচনা : উক্ত ইবারতে দু'টি কিয়াস পরস্পর বিরোধী হলে তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দু'টি কিয়াস যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে উভয়টি পরিত্যক্ত হবে না। কেননা, এর পরে এমন কোনো দলিল নেই যার উপর আমল করা যেতে পারে। সুতরাং এমতাবস্থায় উভয় কিয়াসকে পরিত্যাগ করলে ঠাট বা অবস্থানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে। আর আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে এটা দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি 🕹 দিলল না হবে তাহলে হানাফীগণ গাধার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে 🕹 -এর আমল করেছেন কেন? এবং সে ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী কিয়াসদ্বয়ের প্রত্যেকটিকেই পরিত্যাগ করেছেন কেন? এর উত্তরে বলা হবে যে, গাধার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজনে খিঠ -এর উপর আমল করা হয়েছে এবং কিয়াসদ্বয়কে পরিত্যাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদে হানাফীগণ সে ক্ষেত্রে ৬ এবং উপর আমল করেছেন। কেননা, তথায় অজু ও তায়াম্ম উভয় পালনের মধ্যেই সর্বাধিক সতর্কতা বিদ্যমান, যা অন্য কোনো অবস্থায় অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা খিঠ -কে দলিল সাব্যস্ত করেন বলে তা করেননি।

মুজতাহিদ যে কোনো একটি কিয়াসের উপর আমল করবে : পরস্পর বিরোধী দু'টি কিয়াসের মধ্যে মুজতাহিদ স্বীয় অন্তরের সাক্ষ্য অনুযায়ী যে কোনো একটির উপর আমল করবে। দু'টিকেই পরিত্যাগ করতে পারবে না। অর্থাৎ তার অন্তর যেই কিয়াসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে সাক্ষ্য দেয় এবং যার ব্যাপারে পরিতৃপ্তি লাভ করে সেটিই গ্রহণ করবে। আর তা সেই (আল্লাহ প্রদন্ত) অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হবে, যা প্রত্যেক ঈমানদারকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন।

অকিট ছন্দ্রের নিরসন : উল্লেখ্য যে, দু'টি কিয়াসের মধ্যে বিরোধ হলে এদের যে কোনো একটির উপর আমল করবার জন্য মুজতাহিদকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। অথচ দু'টি ഫু (কুরআনিক ভাষ্য)-এর মধ্যে বিরোধ হলে তথায় যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে মুজতাহিদকে এখতিয়ার দেওয়া হয়নি। অথচ اَصُ কিয়াসের ন্যায় শরয়ী দলিল; বরং কুরআনিক ভাষ্য (مَثُ ) কিয়াসের চাইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এটার কারণ হচ্ছে— اَصُ আল্লাহর পক্ষ হতে حُکُم সাব্যস্ত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। সুতরাং তদনুমায়ী আমল করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। আর দু'টি এক পরস্পর বিরোধী হওয়ার সময় এদের যে কোনো একটি অবশ্যই مَنْسُرُخ (রহিত কারী) এবং অপরটি مَنْسُرُخ (রহিত) হবে। আর উপর আমল করা ওয়াজিব, আর যেহেতু আমরা مَنْسُرُخ وَ نَاسِخ ক্রিডাঙ্ক হবে। বিদ্যামান। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হতে المُحَدّ প্রজ্ঞাত রয়ে গেল। কাজেই উভয় كَنْسُرُخ পরিত্যক্ত হবে। /অবশিষ্ট অংশ ১২২ পৃষ্ঠায়া

وَلَمَّا كَانَ لَهَذَا بَيَانُ الْمُعَارَضَةِ الْحَقَّلِقَ الَّتِي حُكْمُهَا التَّسَاقُطُ فَالْأِنَ شَرَعَ فِي بَكِانٍ مُعَارَضَةٍ صُورِيَّةٍ حُكُمُ هَا التَّرْجِيْرُحُ أَو التَّوْفِيْتُ فَ فَعَالُ وَالْمُخْلُصُ عَنِ الْمُعَارَضَ إِمَّا أَنْ يَّكُونَ مِنْ قِبَلِ الْحُجَّةِ بِأَنْ لَمْ يَعْتَدِلاً باَنْ كَانَ احَدُهُ مَا مَشْهُ ورَّا وَالْأَخَرُ الْحَادًا أَوْ يَكُونَ أَحُدُهُمَا نَصًّا وَالْاٰخُرُ ظَاهِرًا فَيَتَرَجَّحُ الْاَعْلَى عَلَى الْاَدْنَلِي وَقَدْ مَرَّ مِثَالُهُ غَيْرَ مَرَّةِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْحُكِمِ بِأَنْ يَتَكُونَ احَدُهُمَا حُكْمَ الدُّنْبَا وَالْأَخَرُ حُكْمَ الْعُقْبُى كَايْتَى الْيَمِيْن فِيْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَالْمَائِدَةِ فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ فِيْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلُكِنْ يُتُوَاخِذُكُمْ بِسَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ فَقَوْلُهُ بِمَا كَسَبَتُ شَامِلُ لِلْغُمُوْسِ وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِيعًا فَيُفْهُمُ أَنَّ فِي الْغُمُوسِ مُوَاخَذَةً وَقَالَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللُّهُ بِاللَّهُ عِنْ اَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُتَوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُهُ الْاَيْمَانَ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِمَا عُقَّدْتُهُ المُنْعَقِدَةُ فَقَطُ وَالْغُمُوسُ هَاهُنَا دَاخِلُ فِي اللُّغْوِ فَيُفْهُمُ أَنَّ لا مُؤَاخَذَةً فِي الْغُمُوسِ .

সরল অনুবাদ : যেহেতু পূর্ববর্তী পূষ্ঠায় সেই এর বর্ণনাই স্থান পেয়েছে, যার হুকুম ছিল - مُعَارَضَةُ حَقَيْقَةُ পরস্পর বিরোধী তথা উভয় দলিলের আমলই অকেজো হয়ে পড়া, এ জন্য এখন গ্রন্থকার (র.) এ مُعَارَضَةُ صُوْرِيَةُ -এর আলোচনা শুরু করেছেন, যার হুকুম হলো কোনো একটিকে প্রাধান্য দান করা অথবা উভয় দলিলের মধ্যে সমন্বয় বিধান করা। যেমন তিনি বলেছেন, **আর বিরোধ হতে** নিষ্টি তিদানকারী বস্তু কয়েক প্রকারে বিভক্ত- ১. হয়তো তা হুজ্জত-এর দিক হতে হবে, এভাবে যে, উভয় দলিলই পরস্পর সমান সমান হবে না। যেমন- হুজ্জত দু'টির একটি খবরে মাশহুর এবং অপরটি খবরে ওয়াহিদ হবে অথবা একটি নস ও অন্যটি যাহের হবে, তাহলে এরপ ক্ষেত্রে উচ্চতরটি নিম্নতরটির উপর প্রাধান্য লাভ করবে। এটার উদাহরণ পর্বে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। অথবা ২. তা হুকুমের দিক হতে হবে, এভাবে যে, তাদের একটির সম্পর্ক পার্থিব হুকুমের সাথে হবে এবং অন্যটির সম্পর্কে পারলৌকিক হকুমের সাথে হবে। যেমন− শপথ সংক্রান্ত আয়াতদ্বয়, যা সূরা বাক্বারাহ ও সূরা মায়েদার মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারায় এরশাদ করেছেন-لًا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُنُوَاخِذُكُمْ بِمَا (आल्लार् ठा'आला তाমाদেরকে অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না। অবশ্য সেসব শপথের জন্য পাকড়াও করবেন, যা জেনে বুঝে অন্তর দ্বারা সম্পাদন করবে।) এখানে يَمِينُن كُمُوس শব্দটি بِمَا كُسَبَتْ ও يَمِينُ ن উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করছে। সূতরাং স্পৃষ্টভাবে বুঝা यारिष्ठ त्य, بَسِينٌ غُمُوس वा भिशा में भरावत मरागु माछि রয়েছে। আর আল্লাহ্তা'আলা সূরা মায়েদায় এরশাদ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ وَى ايَمْ انكُمْ وَلَكِنْ निर्द्धत তোমাদেরকৈ অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না। অবশ্য সেসব শপথের জন্য পাকড়াও করবেন, যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদন করেছ।) এখানে ﴿مُ عَنَّدُنُمُ দ্বারা শুধু অর্থহীন يَمِينُن غُمُوْس এবং تَهُ অর্থহীন يَمِينُن مُنْعَقَدَةُ শপথেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বুঝা যায় যে, يَمَيْنُو غُمُوسُ -এর মধ্যে কোনো শাস্তি নেই।

नान्तिक व्यन्तान : أَنْ يَكُنُ यथन এत वर्गना हान (পरिश्व عَنْ الْحَوْيُ الْحَوْيُ الْحَوْيُ الْحَوْيُ الْمَارَضَةُ الْمَارَضَةُ الْمَارَضَةُ الْمَارَضَةُ الْمَارَضَةُ الْمَارَضَةُ الْمَارَضَةُ الْمَارَضَةُ الْمَارِضَةُ الْمَارِبُ الْمُعْلَى الْمُعَارِضَةُ الْمَارِضَةُ الْمُعَلِّى الْمُعَارِضَةُ الْمَارِضَةُ الْمَارِضَةُ الْمَارِضَةُ الْمَارِضَةُ الْمَارِضَةُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمَارِضَةُ الْمَارِضَةُ الْمَارِضَةُ الْمَارِضَةُ الْمَارِبُ الْمُعَلِّمُ الْمَارِبُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمَعْلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعِلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْم

পূর্বে উল্লিখিত ইয়েছে بَانُ এর উদাহরণ غَيْرَ مَنْ وَبَلِ الْعُكُم الْاَخْرُ الْمَانِكُمُ الْاَخْرُ الْمَانِكُمُ اللهُ الْمُعْلِي الْعُكُم اللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الله

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### [পূর্ববর্তী ১১০ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

পক্ষান্তরে কিয়াস ধারণামূলকভাবে আমলের জন্য প্রণীত। (যদিও নাকি ভুল হয়।) সুতরাং যখন দু'টি কিয়াসের মধ্যে বিরোধ হবে তখন এদের উভয়ের সাথে আমল করা সম্ভবপর হবে না। কাজেই মুজতাহিদ এদের মধ্যে যে কোনো একটিকে নির্ধারণ করলে তা فَتُ তথা ধারণার সাথে আমলকে ওয়াজিব করবে, যাতে ভুলের আশঙ্কা থেকে যাবে। আর ভুলের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকা কিয়াসের জন্য ক্ষতিকর নয়, যা এবিপরীত। বাহরুল উল্ম মাওলানা আবদুল আলী (র.) এরপই বলেছেন।

প্রাধান্য দানের ব্যাপারে ইমাম শাঁফেয়ী (র.)-এর অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে পরম্পর বিরোধী দুটি কিয়াসের মধ্যে প্রাধান্য দানের ব্যাপারে ইমাম শাঁফেয়ী (র.)-এর অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে পরম্পর বিরোধী দুটি কিয়াসের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য মুজতাহিদের অন্তরের সাক্ষ্য প্রয়োজন; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) উপরোক্ত শর্তারোপ করেনি। আর এ কারণেই ইমাম ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে প্রায় সকল মাসআলাতেই দুই বা ততাধিক অভিমত পাওয়া যায়। অথচ আমাদের হানাফী ইমামগণের ব্যাপারটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং তাদের হতে একই সময় একাধিক অভিমত (একই মাসআলার ব্যাপারে) পাওয়া যায় না। তবে কোনো মাসআলায় একাধিক অভিমত পাওয়া গেলে বুঝতে হবে তা দুই সময় হয়েছে। কিন্তু সঠিক সময়কাল জানা না থাকার কারণে উভয় মতের মধ্যেই ফতোয়া আবর্তিত হয়ে থাকে।

### [১১১ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَهِدَ عِنْدِيْ دِجَالُ مَرْضِيَّوْنَ وَارْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ نَهُى عَنِ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصُّبُعِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ وَبَغْدَ الْعَصْرِ حَتِّى تَغْرِبَ" .

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- কতিপয় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। যাদের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হলেন হযরত ওমর (রা.)। নবী করীম হক্ষ ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং আসরের নামাজের পর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। সুতরাং উপরোক্ত হাদীসদ্বয় পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হয়েছে। আর প্রথমোক্তটি খবরে ওয়াহেদ এবং শোষোক্তটি খবরে মাশহর। এ জন্য দ্বিতীয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রথমটির আমল বাতিল ও পরিত্যক্ত হবে।

ওয়ারুল মানার শরহে নূরুল আন্ওয়ার ১১৩ আকসামুস্ সুন্নাহ مُعَارُضَة এর দিক হতে حُكْم بِانَ بَّكُوْنَ اَحَدُّكُهُمَ الشَّارُضَة এর আকসামুস্ সুনাহ : উল্লিখিত ইবারতে مُعَارُضَة নিরসনের উদাহরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ২. এখানে গ্রন্থ (র.) حُكْم -এর দিক হতে বিরোধ অপসারণের উপায় স্পূর্ণকে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ দু'টি দলিলের মধ্যে (বাহ্যিক) বিরোধ হলে 🕊 -এর দিক হতেও উক্ত বিরোধ কোনো কোনো ্রুপ্রক্ষৈত্রে নিরসন করা যেতে পারে। এভাবে যে, এদের একটি 錈 পার্থিব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং অপরটি পারলৌকিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যেমন– সূরায়ে বাক্বারাহ ও সূরায়ে মায়েদায় বর্ণিত শপথ সংক্রান্ত দু'টি আয়াত।

" كَا يُوَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّفْرِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُّوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُونُكُمْ " - স্রায়ে বাক্বারায় আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য ধর-পাকড় কর্রবেন না; বরং তোমাদেরকে সেই শপথের জন্য পাকড়াও করবেন যা তোমাদের অন্তর অর্জন করেছে। অর্থাৎ যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছ। সুতরাং এ আয়াতে بِمَا كُسَبَتْ -এর মধ্যে উভয় শপথ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, দু'টিই ইচ্ছাকৃতভাবে হয়ে থাকে। কাজেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়- এতদুভয় " भे ﴿ يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ وِي فِي اَيْمَانِكُمْ مُ اللَّهُ بِاللَّهُ وِي فِي اَيْمَانِكُمْ اللّه الماسلة অথাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে অনর্থক শপথের জন্য পাকড়াও কর্বেন না, তবে তোমরা যেই وَلٰكِنْ يُنْوَاخِذُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَ" শপথের আকদ বা চুক্তি করেছ সেই শপথ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধরপাকড় করবেন। এখানে مُنْعَقِدُهُ -এর দ্বারা কেবল مُنْعَقِدُهُ -কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, عَشْد -এর প্রকৃত অর্থ হলো রশির বন্ধন। অর্থাৎ রশির একাংশকে অন্য অংশের সাথে বাঁধা। অতঃপর কোনো 🚅 সাব্যস্ত করবার জন্য কতিপয় শব্দকে অন্য শব্দের সাথে সংযুক্ত করার অর্থে রূপকভাবে এটার প্রয়োগ হতে লাগল। পুনরায় या উপরিউক্ত শাব্দিক সংযোজনের জন্য সবব তার জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল। অর্থাৎ عَزُمُ الْعَلْبُ বা অন্তরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল। তবে শাব্দিক সংযুক্তির অর্থে এর ব্যবহারই শ্রেয়। কেননা, এটা প্রকৃত অর্থের সাথে সমধিক সঙ্গতিশীল। আর এটা ফেবল কল্যাণকর ব্যাপারেই প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা, মানুষ (সাধারণত) অকল্যাণকর কাজ করার জন্য সংকল্প করে না, যা উক্ত আয়াতে بِمَا عَقَدْتُم এর দ্বারা কেবল يَمِينْ مُنْعَقِدَهُ কেবল يَمِينْ مُنْعَقِدَهُ কবল يَمِينْ مُنْعَقِدَهُ এ আয়াতে بِمَا عَقَدْتُمُ আওতাভুক্ত হবে। যদ্দরুন সাব্যস্ত হবে যে, غُمُوسُ -এর মধ্যে কোনোরূপ ধর-পাকড়াও নেই।

এক্ষণে আয়াতদ্বয় যেহেতু ﴿ এর ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হয়েছে সেহেতু সূরায়ে বাক্বারার আয়াতকে আমরা পারলৌকিক পাকড়াও (শাস্তি)-এর অর্থে গ্রহণ করেছি এবং মায়েদার আয়াতকে পার্থিব পাকড়াও (শাস্তি)-এর অর্থে গ্রহণ করেছি। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, غُمُوسُ -এর মধ্যে পারলৌকিক পাকড়াও তথা গুনাহ হবে এবং পার্থিব পাকড়াও তথা কাফ্ফারাহ ওয়াজিব হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরায়ে বাক্বারার মধ্যে "كَسُبُ الْعَلْبِ" (অন্তরের উপার্জন)-এর দ্বারা মিথ্যা উপার্জন তথা মিথ্যা ইচ্ছা করাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, অন্তর যদি সত্য উপার্জন তথা সত্যের ইচ্ছা করে তবে এতে পাকড়াও হবার প্রশুই উঠে না। আর এর ক্ষেত্রেই কেবল অন্তরের মিথ্যা ইচ্ছা পোষণ পাওয়া যায়। কেননা, يَمِينْ غُمُوسُ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা। অথচ مُنْفَقِدُهُ -এর মধ্যে মিথ্যার ইচ্ছা করা হয় না; বরং সত্যের ইচ্ছা করা হয়। (কেননা, ্রিট্রেট্র বলে ইচ্ছাকৃতভাবে ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার শপথ করা, যা আন্তরিকভাবেই হয়।) বরং এতে সততা শপথকারীর এখতিয়ারভুক্ত থাকে। অপরদিকে স্রায়ে মায়েদার আয়াতে بِمَا عَقَدْتُمُ -এর দারা কেবল مُنْعَقِدَهُ -এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর উভয় আয়াতেই পারলৌকিক পাকড়াওকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সূরায়ে বান্ধারায়ে مُنْفَقِّدُ -এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং সূরায়ে মায়েদায়ে عُمُوسُ -এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কাজেই এতদুভয় আয়াতের মধ্যে কোনোরপ দ্বন্দু বা বিরোধ নেই।

فَكُمَّا تَعَارَضَتِ الْايُتَانِ فِيْ حَقَّ الْغُكُوسِ حَمَلْنَا أَيَةَ الْبَقَرَةِ عَلَى الْمُقَاخَذَة الْأُخُرُونَيَةٍ وَاٰيَةُ الْمَائِدَةِ عَلَى الْمُوَاخَذَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَعُلِمَ اَنَّ فِي الْنُحُدُوسِ مُؤَاخَذَةً أَخْرُويَّتَةً وَهِيَ الْإِثْمُ لَامُؤَاخَذُة دُنْيَبِويَّةٌ وَهِي الْكَفَّارَةُ وَقَدْ حَرَرْتُ فِيْمَا سَبَقَ بِاَطْوَلِ مِنْ هٰذَا أُوْ مِنْ قِبَلِ الْحَالِ بِأَنْ يَتَحْمِلَ أَحَدُهُمَا عَلَى حَالَةٍ وَالْأَخَرُ عَلَىٰ حَاْلَةٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَطْهُرْنَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشُدِيْدِ فَإِنَّ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالِي وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتُّى يَطْهُرُنَ قَرَأَ بَعْضِهُمْ يَطْهُرْنَ بِالتَّخْفِيْفِ أَيْ لَا تَقْرَبُوا الْحَائِضَاتِ حَتَّى يَطْهُرْنَ بِإِنْقِطَاعِ دَمِهِنَّ سَواء الْعُتَسَلْنَ اَوْ لَا وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ يَكَظَّهُرْنَ بِالتَّشْدِيْدِ أَيْ لَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَغْتَسِلْنَ فَتَعَارُضَ بَيْنَ الْقِرَاءَ تَسْبِن وَهُمَا بِمَسْزِلَةِ أَيْتَيْن فَوَجَبَ التَّى طُبِيْتُ بَيْنَهُ مَا بِاَنْ تُحْمَلُ قِرَاءَةً التَّخْفِيْفِ عَلَى مَا إِذَا انْقَطَعَ لِعَشَرَةِ ٱيَّامِ إِذْ لاَ يَحْتَمِلُ الْحَبْضُ الْمَزْيْدُ عَلَىٰ لَهٰذَا فَبِمُجَرَّدِ إِنْقِطَاعِ الدُّمِ حِيْنَئِذٍ يَحِلُّ الْوَطْئُ.

সরল অনুবাদ: সুতরাং যখন আয়াতদ্বয় এর বেলায় পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে গেছে, তখন غُمُوسُ আমরা সূরা বাক্বারার আয়াতটিকে পরকালীন শাস্তির উপর এবং সুরা মায়েদার আয়াতটিকে পার্থিব শাস্তির উপর প্রয়োগ করেছি। مَانِهُ عَمْ وَاللَّهُ مُعْدُونًا ﴿ مُعَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْدُونًا مِن ا পাকাডাও রয়েছে অর্থাৎ এমন পাপ যার শাস্তি পরকালে হবে. পার্থিব শান্তি হবে না। অর্থাৎ কাফফারা প্রদান আবশ্যিক হবে না। আমি এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে হাকীকত ও মাজায়ের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ৩. অথবা তা 🗘 🕹 - এর দিক হতে হবে। যেমন এভাবে যে, তাদের একটিকে এক অবস্থার উপর এবং অন্যটিকে আরেক অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার কাওল-वत मारथ शिक्ता تُخْلَيْفُ वत मरथा - حَتَى يَطْهُرْنَ -এর حَتَىٰ يَطُّهُرْنَ কে এক অবস্থার উপর এবং - حَتَىٰ يَطُّهُرْنَ সাথে পঠিতব্য حَتَّى يَطَّهَّرْنَ কে আরেক অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার কাওল : এর মধ্যে কোনো কোনো আলিম- وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّنَّى يَظُهُرْنَ শৃদ্দিতিক তাশ্দীদ ছাড়াই পাঠ করেছেন। তখন অর্থ এই দাঁডায় যে. তোমরা ঋতৃবতী স্ত্রীলোকগণের সাথে ততক্ষণ সহবাসে লিপ্ত হয়ো না. যতক্ষণ না তারা মাসিক রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়। চাই তারা রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসল করুক বা না করুক। আর কোনো কোনো আলিম একে তাশুদীদ সহকারে وَ عُلَيَّهُ পাঠ করেছেন। তখন অর্থ এই দাঁডায় যে. তোমরা ঋতুবতী স্ত্রীলোকগণের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সহবাসে লিপ্ত হয়ো না যতক্ষণ না তারা গোসল করে পবিত্র হয়ে যায়। এখানে কেরাত দু'টির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সংঘটিত হয়ে গেছে এবং কেরাতদ্বয় দু'টি আয়াতের স্তরে অবস্থান করছে। সতরাং কেরাত দু'টির মধ্যে সমন্বয় বিধান করা ওয়াজিব হয়েছে, আর তা এভাবে যে, تَخْفَنْف -এর কেরাতকে সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে, যখন স্ত্রীলোকটির মাসিক রক্তসাব পর্ণ দশ দিনে বন্ধ হবে। কারণ. মাসিক রক্তসাব দশ দিনের অধিককাল পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং তখন শুধু রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই যৌন সম্ভোগ হালাল হয়ে যাবে।

भिशा क्षेत्र क्ष्या वाहावहां के के के विद्या प्रथम विद्या विद्या

رصابه العَلَيْ الْعَانِطَاع हाय وَالْمَ وَالْمُونَ وَالْمَ وَالْمُونَ وَالْمَ وَالْمُونَ وَالْمَ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُولُولُونُ وَلِمُونُ وَلِل

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَمُعَارَضَةُ الْمُورِنَةُ وَمُولُ الْحَالِ بِاَنْ يُحْمَلُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْخَورَدُ اَوْمِنْ فَبَلِ الْحَالِ بِاَنْ يُحْمَلُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْخَورِنَةُ وَمُورِنَةٌ (বাহ্যিক দ্বন্ধ) নিরসনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) مُورِنَةٌ তথা বাহ্যিক বিরোধ অবসানের তৃতীয় পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ অবস্থার দিক হতেও বিরোধ অবসান করা যেতে পারে। এভাবে একটি দলিলকে এক অবস্থায় প্রয়োগ করা হবে এবং অপরটিকে অন্য অবস্থায় প্রয়োগ করা হবে। যেমন— আল্লাহ তা আলার বাণী وَلَا تَغْرَبُوهُنَ حَتَى يَطَّهُرْنَ وَالسَاء বাণী وَلَا تَغْرَبُوهُنَ حَتَى يَطَّهُرْنَ الله হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট যেয়ো না। অর্থাৎ তাদের সাথে সহবাস করো না।) এ আয়াতটির শেকটিতে দু টি কেরাত রয়েছে। তাশ্দীদের সাথে এবং তাশদীদ ব্যতীত। আর এ দু টি কু তু দু টি আয়াতের সমত্ল্য। সূতরাং وَالْمَا يُطَهُرُنَ وَالْمَا يَعْرَبُوهُ وَالْمَا يَعْرَبُوهُ وَالْمَا يَطْهُرُنَ وَالْمَا يَطْهُرُنَ وَالْمَا يَعْرَبُوهُ وَالْمَا يَطْهُرُنَ وَالْمَا وَالْمَا

আর তাশ্দীদ যোগে পড়লে অর্থ দাঁড়ায়—ঋতুবতী মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পর গোসল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করো না। সূতরাং কেরাতদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হলো। আর এরা দু'টি আয়াতের সমতুল্য। কাজেই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন অপরিহার্য হলো। সূতরাং তাথফীফের কেরাতকে ঐ অবস্থায় প্রয়োগ করা হবে যখন দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়। কেননা, এর অধিক হায়েয হওয়ার কোনোরূপ সম্ভাবনা নেই। কাজেই এমতাবস্থায় কেবল রক্ত বন্ধ হওয়ার দ্বারাই সহবাস হালাল হবে। আর তাশ্দীদের কেরাতকে ঐ অবস্থায় প্রয়োগ করা হবে যখন দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, তখনো রক্ত পুনরায় প্রবাহের আশঙ্কা থেকে যায়। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল না করবে অথবা পূর্ণ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের পরিমাণ সময় অতিবাহিত হবে। যাতে সে পবিত্র হয়েছে বলে কেন্তা যায়। এটা মোল্লা জীয়ন (র.)-এর বক্তব্য অবশ্য হাশিয়াকার বলেছেন যে, এটা বলা সঠিক হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে গোসল করে নিবে অথবা এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে যাতে সে গোসল করে নিবে অথবা এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে যাতে সে গোসল করে নিতে পারে, কাপড় পরিধান করে নিতে পারে এবং তাহরীমাহ বাঁধতে পারে। ইমাম ত্বাহাবী (র.) অনুরূপ বলেছেন, আর এটার রহস্য হচ্ছে– যখন এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হবে যাতে গোসল করা, কাপড় পরিধান করা এবং তাহরীমাহ বাঁধা সম্ভব তখন তাদের উপর নামাজ ওয়াজিব হয়ে যাবে। সূতরাং মহিলা শরিয়তের দৃষ্টিতে পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই সহবাসও হালাল হবে।

وَتُحْمَلُ قِرَاءَةُ التَّنَشِدِيْدِ عَكِلِي مَا إِذَا انْقَطَع لِاقَلّ منْ عَشَرَةِ أَيَّامِ إِذْ يَحْتَمِلُ كَوْدُ الدَّم فَكَا يُـزَّكُدُ إِنْ فَطَاعُهُ إِلَّا اَنْ يَنَغْ نَسِسُكُ إِلَّا يُمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلْوةٍ كَامِلَةٍ لِيَحْكُمُّ بِطَهَارَتهَا وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَإِذَا تَسَطَهَّرْنَ فَأْتُسُوهُنَّ بَعْدَ ذٰلِكَ لَبْسَ إِلَّا بِالتَّشْدِيْدِ فَهُوَ يُؤَكِّدُ جِهَةَ الْإغْبِتسَالِ عَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ إلَّا أَنْ يُتُقَالَ يَدُل ُّعَلَى إِسْتِحْبَابِ الْغُسْبِلِ دُوْنَ الْوُجُوْبِ اَوْ يُحْمِّلُ تَطَهَّرْنَ حِيْبَ عَلَىٰ طَهَرْنَ كَتَبَيَّنَ بِشَعْنَى بَانَ آوْ مِنْ قِبِكَ إِخْتِلَافِ الزَّمَانِ صَرِيْحًا فَإِنَّهُ إِذَا عُلِمَ التَّارِيْخُ فَلَابُدَّ اَنْ يَتَكُونَ المُتَأَخَّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَعَ عَبُولِهِ تَعَالِيٰ وَ أُولاَتُ الْاَحْمَالِ اَجَلَهُ نَّ اَنْ نُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَذْوَاجًا يَّتَرَبَّصَن بِأَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَة اشَهُرِ وَّعَـشُـرًا فَإِنَّ هٰ نِهِ الْأِيـةُ تَـُدُلُّ عَـلُـى أَنَّ عِـدَّةَ مُتَوَفَّى الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ اشْهُرِ وَعَشَرًا سَواءٌ كَانَتْ حَامِلَةً أَوْ لَا وَالْآيَةُ الْأُوْلِي تَكُلُّ عَلَيٰ أَنَّ عِدَّةً الْحَامِلِ وَضْعُ الْحَمْلِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُطُلَّقَةً أَوْ مُتَوَقَى الزَّوْجِ فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ فَتَعَارَضَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَادَّةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَهِيَ الْحَامِلُ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا .

সরল অনুবাদ : আর তাশ্দীদের কেরাতবে সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে. যখন দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে মাসিক রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, এমতাবস্থায় পুনরায় রক্তস্রাবের সম্ভাবনা রয়েছে। সূতরাং ততক্ষণ রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া সুনিশ্চিত হবে না. যতক্ষণ ন স্ত্রীলোকটি গোসল করে নিবে অথবা তার উপর দিয়ে পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, যাতে তার ঋত হতে পবিত্র হওয়ার হুকুম প্রদান করা যায়। তথাপি এটার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার কাওল : ١ś১ যা পরে উল্লিখিত হয়েছে, তাতে তো তাশদীদ ছাড়া আর কোনো কেরাত নেই। সুতরাং তা উভয় অবস্থায়ই গোসলের বিবেচনাকে নিশ্চিত করে দেয়। (এমতাবস্থায় উপরোল্লিখিত পার্থক্য বর্ণনা অর্থহীন হয়ে যায়।) কিন্তু এর উত্তর এই প্রদান করা যায় যে, এ কাওলটি গোসল মুস্তাহাব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে, ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে না। অথবা এ উত্তর প্রদান করা হবে যে, এখানে ﴿ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا वार्थ بَانَ भक्ि تَبَيَّنَ - वार्थ तावक्ठ राय़ाह, यमन بَانَ भक्ि بَانَ वार्थ طَهُرْنَ ব্যবহৃত হয়। **অথবা তা প্রকাশ্যভাবে জমানার বিভিন্নতা**র **দিক হতে হবে**। কেননা, যখন দিন তারিখ জানা যাবে, তখন পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির জন্য অনিবার্যভাবেই নাসেখ হবে। रियमन- आल्लार् जा 'आलात का अल اَرُلاتُ أَلاَحُمَالِ اَجِلَهُنَّ । إِلَّذِيْنَ -विष्ठा त्रता ताक्वातात आग्नाज أَنْ يُتَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ بِتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۚ يَّتَرَبَّصْنَ بِانْفُسِيهِنَّ أَرْبَعَةً - أَشْهُر وَّعَشَرًا - وَ अत अत अवठी राग्न وَعَشَرًا وَعَشَرًا বাক্বারার এ আয়াতটি নির্দেশ করছে যে, وَجُهَا رُفِيهِا وَمُعَلَّمُ اللهُ مُتَا وَفُي عَنْهُا زُوْجُهَا -এর ইদ্দত চার মাস দশ দিন। চাই স্ত্রী গর্ভবর্তী হোক কিংবা না হোক। আর প্রথমোক্ত আয়াতটি নির্দেশ করে যে, গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত গর্ভ খালাস হওয়া। চাই সে তালাকপ্রাপ্তা হোক কিংবা وَوَجُهُا رَوْجُهُا -ই হোক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আয়াত দু'টির মধ্যে مِنْ وَجُهِ এব সম্পর্ক রয়েছে। (যাতে দু'টি বিষয় مَادَةُ انْتَرَاقُ -এর এবং একটি বিষয় مَادَّهُ اخْتَمَاءُ -এর বিদ্যমান থাকে।) কাজেই र्वा मिलिल विषया आग्राल पू'ि अतम्भत مَادَّةُ إِجْتِمَا عُ रिताधभूर्व। बात مَادَّهُ إِجْسَمَاعُ इत्ना स्मिरे खीत्नाक, य গর্ভবর্তী হবে এবং যার স্বামী তাকে জীবিত রেখে মারা যাবে।

जात श्राण कता रत وَا النَّفَطَ का निमित कता कता कर के के के के के का स्वाण करा राम कि के के का स्वाण करा है। हिंदी कि का निम्न के के का निम्न के का निम्न करा करा है है के का निम्न करा करा है है के का निम्न करा निम्न करा

را المركز الركز الركز الركز الركز و المسلم و ا

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে একটি দ্বন্ধের নিরসন করা ত্রেছে। উপরে বর্ণিত হয়েছে । উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, وَالْكُوْدُوَ مُنَّ مَعْلَيْنَ يَطْهُرُنَ الْخَوْدُ وَالْكُوْدُو مُنَّ مَعْلَيْنَ الْخَوْدُ وَالْكُوْدُو الْخَوْدُو الْخَوْدُونُ الْخُودُونُ الْخُودُونُ الْخُودُونُ الْخُودُونُ الْخُودُونُ الْخَوْدُونُ الْخَوْدُونُ الْخُودُونُ الْخُودُونُ الْخَوْدُونُ الْخُودُونُ الْخُودُونُ الْخُودُونُ الْخُودُونُ الْخُودُونُ الْخُودُونُ الْخَوْدُونُ الْخُودُونُ الْمُودُونُ ال

দু'ভাবে এর জবাব দেওয়া হয়েছে। ১. উক্ত আয়াতে মুস্তাহাব হিসেবে গোসলের পর সহবাসের হুকুম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গোসলের পর সহবাস করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। মুতরাং গোসলের পূর্বেও (দশ দিন পূর্ণ হলে) সহবাস করা জায়েজ হবে। ২. অথবা আয়াতে দ্বিটির দ্বি

سَرْبَعًا الغ وَبَالِ الزَّمَانِ صَرِيَّةً الغ وَمِنْ فِبَلِ الْوَبِيلَافِ الزَّمَانِ صَرِيْعًا الغ وهم حرم وهم المعالمة المعا

(অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যেসব পুরুষ তাদের স্ত্রীদেরকৈ রেখে মৃত্যুবরণ করে সেসব স্ত্রীরা তাদের নিজেদের ব্যাপারে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে।) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিধবাদের ইদ্দত চার মাস দশ দিন– চাই সে গর্ভবতী হোক বা না হোক। এক্ষণে যে মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ইদ্দতের ব্যাপারে আয়াতদ্বয় পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে যেহেতু সূরায়ে তালাকের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু একে كَارِثُ এবং সূরায়ে বাক্বারার আয়াতকে كَنْسُنْ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সূরায়ে তালাকের মোতাবেক আমল করত গর্ভধারিণী মহিলা যার স্বামী মৃত্বরণ করেছে তার ইদ্দতও গর্ভ খালাস হওয়া ধার্য করা হয়েছে।

স্বায়ে তালাকের মোতাবেক আমল করত গর্ভধারিণী মহিলা যার স্বামী মৃত্বরণ করেছে তার ইদ্দতও গর্ভ খালাস হওয়া ধার্য করা হয়েছে।
ত্বি আবেলাচনা : উল্লিখিত ইবারতে আল্লাহর বাণী - وَالْذَيْنَ يَتَوَفَّوْنَ الخَمَالِ الخ

فَعَلِيٌّ (رض) يَقُولُ تُعْتَدُّ بِابْعَدِ الْإَجَلَيْن إِحْتِيَاطًا أَيْ إِنْ كَانَ وَضْعُ الْحَسْلِ مِنْ قُرِيْبِ تُعْتَدُّ اَرِبْعَةَ اَشْهُرِ وَّعَـُشُرًا وَإِنْ كَانَ وَضُعُ ۗ الْحَمُّل مِنْ بَعِيْدٍ تُعْتَدُّ بِم لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّارِيْخِ وَابْنُ مَسْعُودِ (رض) يَقُولُ تُعْتَدُّ بوَضْعِ الْحَمْلِ وَقَالَ مُحْتَجًّا عَلَى عَلِيّ (رض) مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ لرى اَعْنِيعُ سُورَةُ الطَّلاَقِ الَّتِيعُ فِيْهَا قَـُولُـهُ وَأُولَاتُ الْآحْمَالِ نَـزَلَتْ بَعْدَ النَّتِي فِيُّ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا عُلِمَ التَّيَارِيْحُ كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلَهُ نَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلُهُنَّ نِاسِخًا لِقَوْلِهِ تَعَالِي وَالَّذِيْنَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ فِي قَدْرِ مَا تَنَاوَلَاهُ فَيُعْمَلُ بِهِ وَهٰكَذَا قَالَ عُـمَرُ (رض) لَوْ وَضَعَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَى سَرِيْرِ لَانْقَضَتْ عِلَّاتُهَا وَحَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَبِهِ أَخَذَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) وَالشَّافِعيُّ (رح) جَمِيعًا .

সরল অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) বলেন যে. এরপ স্ত্রীলোক সাবধানতাস্বরূপ এতদুভয় মদ্দতের মধ্যে দীর্ঘতর মুদ্দতের ইদ্দত পালন করবে। অর্থাৎ যদি গর্ভ খালাসের মেয়াদ নিকটতর হয়, তাহলে সে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে (যা عُنهَا الزُّومُ الله এর ইদ্দত)। আর যদি গর্ভ খালাসের মেয়াদ দীর্ঘতর হয়. তাহলে সে গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। হযরত আলী (রা.) দিন তারিখ অজ্ঞাত থাকার কারণেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর হ্যরত আবুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে. এরূপ স্ত্রীলোক গর্ভ খালাসের ইদ্দত পালন করবে। তিনি হযরত আলী (রা.) -এর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন. "এ ব্যাপারে যে কেউ আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাবে, আমি তাকে 🔟 🚅 -এর আহ্বান জানাচ্ছি। নিঃসন্দেহে সূরা নিসা-ই-কুসূরা অর্থাৎ সূরা তালাক যাতে إَرُلَاثُ الْاَحْمَالِ आंग्नां विवृত रेत्रारह, oi সুরা বাকারায় বিবৃত আয়াতটির পরে অবতীর্ণ হয়েছে।" সুতরাং যখন দিন তারিখ জানা গেছে, তখন আল্লাহ্ তা আলার কাওল-وَالَّذِيْنَ -अहे। उमीय अर्थेत काउल وَازُلاَتُ الْاَحْسَالِ السخ े अत जना त्मरे পतिमां পर्यख नार्रे नार्जे ويَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ الْخَ হবে, যনুধ্যে উভয়ে শামিল রয়েছে। (আর সেই পরিমাণ এই যে. স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হওয়ার সাথে সাথে ক্রিট্র ক্রিট্র 🕰 ;-ও হবে।) অতএব, এর উপরই আমল করা হবে। অনুরূপভাবে হ্যরত ওমর (রা.)ও বলেছেন যে, যদি স্ত্রী সন্তান প্রস্ব করে আর তার স্বামী খাটের উপর থাকে (অর্থাৎ মারা যেয়ে থাকে এবং এখনও সমাহিত হয়নি), তাহলে তার ইদ্দত সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং তার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণ করা জায়েজ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) উভয়েই এটাকে দলিলরূপে গ্রহণ করেছেন।

بابعد الاَجَلَبُون عَرَف كَن عَرف كَم عَنْ كَا الْحَمل على الله على الله على المنافر الله على المنافر المنافر المنافر المنافر على المنافر ال

আলিমগণের মতানৈক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গর্ভবতী বিধবা মহিলার ইদ্দতের ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবী হয়রত আলী (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতানৈক্য রয়েছে। এতদ্ সম্পর্কীয় ইতঃপূর্বে আলোচিত আয়াতদ্বয়ের বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হয়রত আলী (রা.) সতর্কতার খাতিরে এই অভিমত পেশ করেছেন যে, উক্ত মহিলা رَضْع حَمْل (গর্ভ খালাস)-এর মুদ্দত দীর্ঘতর হলে মহিলা তাকে ইদ্দত হিসেবে গণ্য করবে। অপরদিকে চার মাস দশ দিন যদি দিন বিদ্দিত হতে দীর্ঘতর হয়় তাকেই ইদ্দত হিসেবে গহণ করবে।

اَوْ وَلالَةً عَطْفُ عَلٰى قَوْلِهِ صَرِيْكُ إِي مِنْ قِبَل إِخْتِلَانِ الزَّمَانِ دَلَالَةً كَالْحَاظِرِ وَالْمُبَيْرِجُ فَإِنَّهُمَا إِذَا اجْتَمَعَا فِيْ حُكْمٍ يَعْمَلُونَ عَلَيَّ اللَّهِ الْحَاظِر وَيَجْعَلُونَهُ مُؤَخِّرًا دَلَالَةً عَنِ الْمُبِيْعِ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْإِبَاحَةَ اَصْلُ فِي الْاَشْبَاءِ فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْمُحْرِمِ كَانَ النَّصُّ الْمُبِيْحُ مُوَافَقًا لِلْإِبَاحَةِ الْاصْلِيَّةِ وَاجْتَمَعَتَا ثُمَّ يَكُونُ النَّصُ الْمُحَرِّمُ نَاسِخًا لِلْابَاحَتَيْنِ مَعًا وَهُوَ مَعْتُقُولَ ۗ بِخِلَانِ مَا إِذَا عَمِلْنَا بِالْمُبيْعِ لِآنَّةَ جِ يَكُونُ النَّصُّ الْمُحَرِّمُ نَاسِخًا لِلْإِبَاحَةِ الْآصُلِيَّةِ ثُمَّ يَكُونُ النَّصُّ المُبِيْحُ نَاسِخًا لِلْمُحَرِّمْ فَيَلْزُمْ تَكْرَارُ النَّسْخِ وَهُو غَيْرُ مَعْقُولٍ وَهٰذَا أَصْلُ كَبِيْرُ لَنَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ كَثِيْرُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَهٰذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْإِبَاحَةَ اصْلاً فِي الْاَشْيَاءِ وَقِيْلَ اَلْحُرْمَةُ اصْلُ فِيْهَا وَقِيْلَ التَّوَقُّفُ أَوْلَىٰ حَتُّى يَكُومَ دَلِينُلُ الْإِبَاحَةِ أَوْ الْحُرْمَةِ وَقَدْ طُوَّلْتُ ٱلكَلَامَ فِيهِ فِي التَّفْسِيرِ ٱلْأَحْمَدِيّ .

সরল অনুবাদ : অথবা জমানার বিভিন্নতা নির্দেশনার দিক হতে হবে। এখানে মির্ম্য শব্দটি পূর্বোক্ত শ্রুটির উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ হয়তো জমানার বিভিন্নতা হাঁপ্র বা নির্দেশনার দিক হতে হবে। যেমন- হারাম সাব্যস্তকারী দলিল ও মুবাহ সাব্যস্তকারী দলিল। কেননা, যখন কোনো হুকুমের ক্ষেত্রে এতদুভয় প্রকার দলিল একত্র হয়. তখন ফকীহগণ হারাম সাব্যস্তকারী দলিলের উপর আমল করেন এবং একে নির্দেশনাগতভাবে মুবাহ সাব্যস্তকারী দলিল হতে পরবর্তী বলে প্রতিপন্ন করেন। কেননা, প্রত্যেক বস্তর মধ্যে মুবাহ হওয়াই আসল অবস্থা। অতএব, যদি আমরা হারাম সাব্যস্তকারী নসের উপর আমল করি. তাহলে মবাহ সাব্যস্তকারী নস ও আসল ইবাহত উভয়ে একত্র হয়ে যাবে। অতঃপর হারাম সাব্যস্তকারী নসটি উল্লিখিত উভয় ইবাহতের জন্য নাসেখ হয়ে যাবে। আর এটা একটি যুক্তিসন্মত কথা। কিন্তু যদি আমরা মুবাহ সাব্যস্তকারী নসের উপর আমল করি. তবে তা এর বিপরীত হবে। কেননা, এমতাবস্থায় হারাম সাব্যস্তকারী নসটি আসল ইবাহতের জন্য নাসেখ হবে। অতঃপর মবাহ সাব্যস্তকারী নসটি আবার হারাম সাব্যস্তকারী নসের জন্য নাসেখ হবে। यদ্দরুন ক্রিনার সংঘটিত হওয়া আবশ্যিক হবে। আর এটা একটি অযৌক্তিক কথা। আর এ নিয়মটি অর্থাৎ যখন হারাম ও হালাল সাব্যস্তকারী দলিল দু'টি পরস্পর একত্র হয়ে যায়, তখন হারাম সাব্যস্তকারী দলিলটির উপরই আমল করা হয় এটা আমরা হানাফীগণের জন্য একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ মলনীতি। যার উপর ভিত্তি করে অসংখ্য আহকাম উদ্ভাবিত হয়ে থাকে। তথাপি উপরোল্লিখিত হুকুমটি সেই সমস্ত লোকদের মতানুসারেই হয়েছে. যারা বস্তুসমূহের মধ্যে ইবাহতকেই আসল বলে বিবেচনা করেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে. বস্তুসমূহের মধ্যে হুরমতই আসল। আবার কারো কারো মতে এক্ষেত্রে অপেক্ষা করাই উত্তম। যাতে ইবাহত অথবা হুরুমতের দলিল সাব্যস্ত হয়ে যায়। আমি এ বিষয়ে তাফসীরে আহমদী গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

राहिक जन्मवान : أَنْ صَادِعًا الْمَا اللّهُ الْمِلْمَ الْمَا الْمُلْمِ الْمَا الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ ال

سَنَّهُ الْكُوْرَمَةِ অথবা الْكُلَامُ আরে আমি বিস্তারিত করেছি وَقَدْ طُوَّلْتُ হারাম হওয়ার الْخُورَمَةِ অথবা الْكُلَامُ আলোচনা وَقَدْ طُوَّلْتُ विश्वर وَقَدْ طُوَّلْتُ विश्वर الْخُمُونُ الْأَحْمُونُ الْأَحْمُونُ الْأَحْمُونُ الْأَحْمُونُ الْأَحْمُونُ الْأَحْمُونُ اللَّهُ وَمُونُ اللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

[পূर्देवर्जी ১১৮ नः পृष्ठात वाकि ष्यः ग]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অপরদিকে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হ্যরত আলী (রা.)-এর মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, উক্ত (গর্ভবতী বিধবা) মহিলা তার গর্ভ খালাসের দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। চাই এটা চার মাস দশ দিন হতে কম হোক অথবা বেশি হোক। তিনি শপথ করে বলেছেন যে, গর্ভ খালাস সম্পর্কীয় সূরায়ে তালাকের আয়াতটি চার মাস দশ দিন সংক্রান্ত আয়াতটির পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই এটা দ্বারা চার মাস দশ দিন সংক্রোন্ত আয়াতিট خَنْكُوْخ হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রা.)ও উপরিউক্ত অভিমত সমর্থন করে বলেছেন যে, যদি গর্ভবতীর স্বামী মৃত্যুবরণ করার পর দাফনের পূর্বেই তার গর্ভ খালাস হয়ে যায়, তাহলেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং তার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ হবে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও এ অভিমতই পোষণ করে থাকেন। সূতরাং তাঁদের মতেও গর্ভবতী বিধবা মহিলা তার গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। চার মাস দশ দিন অথবা এতদুভয়ের মধ্যকার দীর্ঘতর মুদ্দতকে ইদ্দত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না।

সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, দু'টি দলিল পরস্পর বিরোধী হওয়ার পর এদের একটি পূর্ববর্তী এবং অপরটি পরবর্তী হলে পূর্ববর্তীটি পরবর্তীটির দ্বারা تَنْسُون হয়ে যাবে এবং পূর্ববর্তীটি পরিত্যক্ত ও পরবর্তীটি আমলযোগ্য হবে।

[১১৯ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

- खत जाटना हना : निर्तिनागठ ठथा পরোক্ষভাবে সময়ের وَوْلُهُ أَوْ وَلَالَةٌ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٍ صَوِيْحًا أَيْ يُؤْبَلِ إِخْتِلَافِ الخ বিভিন্নতা সাব্যস্ত হওয়ার দিক দিয়েও مُعَارِضَة صُوْرِيَّة (বাহ্যিক বিরোধ) নিরসন করা যেতে পারে। যেমন– হারামকারী ও হালালকারী पिलन একত্রিত হলে ফকীহগণ হারামকারী দলিলকে نَاسِعُ ও হালালকারী দলিলকে كَنْسُوخ হিসেবে গণ্য করেন। সুতরাং হালালকারী দলিল (বা کُشْ) -কে পরিত্যাগ করে হারামকারী দলিল মোঁতাবেক আমল করে থাকেন। কেননা, মুবাহ বা জায়েজ হওয়া বস্তুর মৌলিক বা স্বরূপ।

সুতরাং যদি আমরা হারামকারী দলিল মোতাবেক আমল করি, তাহলে হালালকারী দলিল মূল বৈধতার মোতাবেক হবে এবং উভয় একত্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর হারামকারী দলিল একই সাথে উপরিউক্ত উভয় বৈধতার জন্য 🕹 হবে। আর এটাই যুক্তিযুক্ত। অথচ আমরা যদি এর বিপরীত আমল করি, তাহলে দু'বার خَنْسُوْخ হওয়া অনিবার্য হবে। কেননা, প্রথমত এর মৌলিকত্বের বিচারে এটা হালাল ছিল। অতঃপর হারামকারী দলিলের কারণে হারাম হলো। পুনরায় হালালকারী দলিলের কারণে হালাল হলো। আর এটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

আমাদের উপরিউক্ত মূলনীতি তখনই যথার্থ ও প্রযোজ্য হবে যখন إِبَاحَت ٱصْلِيَّهِ (মূল বৈধতা) শরয়ী হুকুম হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যখন শরয়ী হুকুম অনুপস্থিত থাকার কারণে কাজটি করা না করা উভয় সমান পর্যায়ের হবে, তখন হারামকারী দলিল نُسْخ হবে না। কেননা, نُسْخ বলে শরয়ী হুকুমের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়া; বরং এটা প্রথম হতে হারামকে সাব্যস্তকারী হবে। তাহলে আর পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি হবে। সুতরাং এটা বলাই উত্তম হবে যে, হারামকারী ও হালালকারী দলিলের মধ্যে বিরোধ হলে সতর্কতার খাতিরে হারামকারী দলিলের মোতাবেক আমল করা হবে। কেননা, হারাম হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। অথচ মুবাহ (বা জায়েজ কাজ) না করলে অপরাধী হবে না।

এটার উদাহরণ হচ্ছে - ইমাম আবু দাউদ (র.) বর্ণনা করেছেন - হ্যুরত আবু যর গিফারী (র.) বলেছেন, আমি রাস্লে কারীম عند مَعْدُ الصَّبْعِ مَتَّى تَطْلُعُ الشَّبْسُ وَلَا بَعْدَ مَتَّى تَغْرَبُ إِلَّا بِمَكَّةَ (عَالَمَ الصَّبْعِ مَتَّى تَطْلُعُ الشَّبْسُ وَلَا بَعْدَ مَتَّى تَغْرَبُ إِلَّا بِمَكَّةَ (عَالَمَ الصَّبْعِ مَتَّى تَطْلُعُ الشَّبْسُ وَلَا بَعْدَ مَتَّى تَغْرَبُ إِلَّا بِمَكَّةً সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়া যাবে না এবং আসরের নামাজের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়া যাবে না।

তিবে মক্কায় পড়া যাবে।) অপরদিকে ইমাম তিরমিয়া (त.) হযরত ওক্বা ইবনে আমের (ता.) হতে বর্ণনা করেছেন যে-ثَلْثُ سَاعَاتٍ نَهَانا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّى فِيْهَا وَإِنْ نَقْبُرَ فِيْهَا مُوْتَانَا حِيْنَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ تَقُومُ قَائِمَ الطَّهِِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلُ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَتَضَيَّفَ لِلْفُرُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ.

অর্থাৎ "তিন সময় নবী করীম 🚃 আমাদের নামাজ পড়তে এবং আমাদের মৃতব্যক্তিগণকে দাফন করতে নিষেধ 🛮 করেছেন। এক. সূর্য উদয়ের সময় যে পর্যন্ত না এটা উপরে উঠে যায়। দুই. ঠিক দ্বি-প্রহরের সময়, যে পর্যন্ত না সূর্য ঢলে পড়ে।

তিন. সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়, যে পর্যন্ত তা অস্তমিত হয়ে যায়।" যা হোক, প্রথমোক্ত হাদীসখানা আসরের পর মক্কা মুয়ায্যমায় নামাজ পড়া জায়েজ হওয়াকে সাব্যস্ত করে। অথচ শেষোক্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, মক্কা মুয়ায্যমায়ও আসরের পর নামাজ পড়া

হারাম। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমরা শেষোক্ত তথা হারাম সাব্যস্তকারী হাদীসখানাকে সতর্কতার খাতিরে প্রাধান্য দিয়েছি। مَوْلُهُ وَهٰذَا أَصْلُ كَبِيْرٌ لَنَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ الخ الخ الضائحة عَلَيْهِ الخ الضائحة عَلَيْهِ الخ আমরা হারামকারী দলিলকে হালালকারী দলিলের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি- প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) ও জমহুরের মতে হালালকারী দলিল ও হারামকারী দলিলের মধ্যে বিরোধ হলে হারামকারী দলিলকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এটা আমাদের এক মহা মূলনীতি। যা হতে বহু প্রশাখা মাসআলা নির্গত হয়ে থাকে। আর এটা এ জন্য যে, আমাদের মতে কোনো বস্তু মূলত মূবাহ বা জায়েজ হয়ে থাকে।

তবে মু'তাযিলীদের মতে বস্তুর মূল অবস্থা হলো হারাম হওয়া। সুতরাং তাদের মতে উপরিউক্ত মূলনীতি গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের দলিল এই যে, সমস্ত বস্তু আল্লাহর মালিকানাধীন। আর অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা জায়েজ নেই। সুতরাং আল্লাহর মালিকানাধীন বস্তু তাঁর অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা জায়েজ হবে না। এর জবাবে আমরা বলবো যে, অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তখন ব্যবহার করা জায়েজ যখন উক্ত ব্যবহারের দরুন তার কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন– কোনো ব্যক্তির বাতি হতে বাতি জ্বালানো এবং কোনো ব্যক্তির দেওয়াল হতে ছায়া গ্রহণ করা ইত্যাদি। তা ছাড়া মু'তাযিলীগণ যদি এর দ্বারা বুঝাতে চান যে, আল্লাহ তা'আলা এটা হারাম হওয়ার হুকুম দিয়েছেন, তাহলে তা সহীহ নয়। কেননা, তা তো অজ্ঞাত। আর যদি এ কথা বুঝে থাকেন যে, হারাম হওয়ার অর্থ হলো এটা দ্বারা উপকৃত হওয়া দগুনীয় অপরাধ, তাহলে এটাও বাতিল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন سَوْلًا كُنَّا مُعَزِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رُسُولًا করিল। আরেক দল ফকীহ বলেছেন যে, خُرْمَتْ বা إِبَاحَتْ -এর উপর দলিল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম।

وَالْمُثْبِثُ ٱوْلَى مِنَ النَّافِيْ لَمْدُو قِاهِدَةٌ سْتَقِلَّةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِمَا سَبَقَ يَعْنِنَّى إِذَا تَعَارَضَ الْمُثْبِتُ وَالنَّافِيْ فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى بِالْعَمَلِ مِنَ النَّافِيْ عِنْدَ الْكُرْخِيِّ وَعِنْدَ ابْنِ أَبَانٍ يَتَعَارَضَانِ أَىْ يَتَسَاوِيَانِ فَبَعْدَ ذٰلِكَ يُصَارُ إِلَى التَّرْجِيْعِ بِحَالِ الرَّاوِي وَالْمُرَادُ بِالْمُثْبِتِ مَا يُثْبِتُ آمْرًا عَارِضًا زَائِدًا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِيْمَا مَضٰى وَبِالنَّافِي مَا يَنْفِي الْأَمْرَ الزَّائِدَ وَيُبْقِينِهِ عَلَى الْأَصْلِ وَلَمَّا وَقَعَ الْإِخْتِ لَانُ بَيْنَ الْكَرْخِيِّ وَابْنِ أَبَانٍ وَ وَقَعَ الْإِخْتِلَانُ فِيْ عَمَلِ اصْحَابِنَا ايَسْطًا فَفِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ يَعْمَلُونَ بِالْمُثْبِتِ وَفِيْ بَعْضِهَا بِالنَّافِي اشَارَ الْمُصَيِّفُ (رح) إلى قَاعِدَةٍ فِي ذٰلِكَ تَرْفَعُ الْخِلاَفَ عَنْهُمْ فَقَالَ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ النَّفْيَ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ بِأَنْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى دَلِيْلِ وَعَلَامَةٍ ظَاهِرَةٍ وَلاَ يَكُونُ مَبْنِيثًا عَلَى الْإِسْتِصْحَابِ الَّذِي لَبْسَ بِحُجَّةٍ.

সরল অনুবাদ : আর ইতিবাচক হাদীস নেতিবাচক হাদীস অপেক্ষা উত্তম। এটা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূলনীতি। পূর্ববর্তী মূলনীতির সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ যখন ইতিবাচক ও নেতিবাচক হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দেয়, তখন ইমাম কারখী (র.)-এর মতে নেতিবাচকের তুলনায় ইতিবাচকের উপর আমল করাই উত্তম। আর ইবনে আবান (র.)-এর মতে উভয়ের মধ্যে বিরোধ বর্তমান থাকবে। অর্থাৎ উভয় বিরোধপূর্ণ হাদীসই সমানভাবে বহাল থাকবে। অবশ্য তারপর রাবীর অবস্থার বিবেচনায় প্রাধান্য मात्मत्र मित्क कृ कता इति । अथात्म अभिधानत्यागा त्य. ইতিবাচক দ্বারা ঐ হাদীসই উদ্দেশ্য, যা এমন কোনো আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত বিষয়কে সাব্যস্ত করে যা পর্বে সাব্যস্ত ছিল না। আর নেতিবাচক দ্বারা ঐ হাদীসই উদ্দেশ্য, যা কোনো অতিরিক্ত বিষয়কে নিষেধ এবং তাকে স্বীয় আসল অবস্তার উপর বহাল রাখে। যেহেতু ইমাম কারখী (র.) ও ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে এবং আমাদের হানাফী ইমামগণের আমলের মধ্যেও পার্থক্য সংঘটিত হয়েছে। যেমন- কোনো কানো ক্ষেত্রে তাঁরা ইতিবাচকের উপর আমল করেন, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতিবাচকের উপর আমল করেন। এ জন্য গ্রন্থকার (র.) এ ব্যাপারে এমন একটি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা ইত্যাকার সকল মতপার্থক্যকে বিদূরিত করে দেয়। সুতরাং তিনি বলেছেন-ইতিবাচকের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে- ১. নেতিবাচক হাদীসটি مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ এর শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। এভাবে যে, নেতিবাচক হাদীসটি দলিল ও বাহ্যিক আলামতের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই اسْتَصْعَابُ -এর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না, যা হুজ্জত নয়।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ন্ধা বিরোধ হলে তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) একটি দলিলকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার একটি স্বতন্ত্র (রয়ংসম্পূর্ণ) মূলনীতির আলোচনা করে হরেছে। মুতরাং তিনি বলেছেন যে, ইতিবাচক দলিল (হাদীস)-এর উপর নেতিবাচক দলিল (হাদীস)-কে প্রাধান্য দেওয়ার হবে। ইতিবাচক দলিল নেতিবাচক দলিল অপেক্ষা আমলের জন্য সমধিক উপযোগী ও উত্তম। মুতরাং কোনো একটি বিষয়ে যদি একটি হাদীস ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক হয়, তাহলে ইমাম কারখী (র.)-এর মতে ইতিবাচক হাদীসটির মোতাবেক আমল করা উত্তম হবে। তবে ইমাম ঈসা ইবনে আবান (র.) এটার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এরা পরম্পর বিরোধিই থেকে যাবে। অতঃপর রাবী বা বর্ণনাকারীর অবস্থার দিক লক্ষ্য করে এদের মধ্য হতে প্রাধান্য দেওয়া হবে। অর্থাৎ যে হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষাকৃত অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে, তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে।

ত্র ত্রান্ত ন্ত্র ত্রান্ত নাল্ত ত্রান্ত ত্রান্ত ত্রান্ত ত্রান্ত ত্রান্ত ত্র

اَوْ كَانَ مِمَّا يَشْتَبِهُ حَالُهُ لَكِنْ هُرِكُواَنَّ الرَّاوِى اِعْتَمَدَ دَلِيْلَ الْمَعْرِفَةِ يَعْنِيْ گَانَ النُّفْىُ فِى نَفْسِهِ مِمَّا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مُسْتَفَادًا مِنَ الدُّلِيْلِ وَأَنْ يَّكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى الْإِسْتِصْحَابِ لْكِنْ لَمَّا تُفُجِّصَ عَنْ حَالِ الرَّاوِيْ عُلِمَ أَنَّهُ إِعْتَمَدَ عَلَى الدَّلِيْلِ وَلَمْ يَبْنِهِ عَلَى صَرْفِ ظَاهِرِ الْحَالِ فَفِي هَاتَبْينِ الصُّوْرَتَبْين كَانَ مِثْلَ الْإِثْبَاتِ لِأَنَّ الْإِثْبَاتَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالدَّلِينْلِ فَإِذَا كَانَ النَّفْيُ آيْضًا بِالدَّلِيْلِ كَانَ مِثْلَهُ فَيَتَعَارُضُ بَيْنَهُمَا وَيُحْتَاجُ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَى دَفْعِهِ فَجَاءَجِ مَذْهَبُ ابْنِ أَبَانٍ وَالَّا فَلَا أَيْ إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّفْيُ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ وَلاَ مِسَّا عُرِفَ أَنَّ الرَّاوِي إعْتَمَدَ عَلَى الدَّلِيثِل بَلْ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ فَلاَ يَكُونُ مِثْلَ الْإِثْبَاتِ فِئ مُعَارَضَتِه بَلِ الْإِثْبَاتُ أَوْلَى لِاَتَّهُ ثَابِتُ بِالدَّلِبْلِ فَجَاءَج مَذْهَبُ الْكُرْخِيِّ.

সরল অনুবাদ : ২. অথবা নেতিবাচক হাদীসটি সেই শ্রেণীভুক্ত হবে, যার অবস্থা সন্দেহযুক্ত। কিন্তু এটা জানা গেছে যে, রাবী মারেফত-এর দলিলের উপর নির্ভর করেছেন। অর্থাৎ নেতিবাচক হাদীসটি স্বয়ং সেই শ্রেণীভুক্ত হবে, যা দলিল দ্বারা উপকৃত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে এবং إنتفحاب -এর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু যখন রাবীর অবস্থা অনুসন্ধান করা হয়েছে, তখন জানা গেছে যে, রাবী দলিলের উপর নির্ভর করেছেন এবং শুধু অতীতের বাহ্যিক অবস্থার উপর এর ভিত্তি রচনা করেননি। সুতরাং এতদুভয় অবস্থায় নেতিবাচক হাদীসটি ইতিবাচকের न্যায় হবে। কেননা, ৣর্না দলিল ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যখন نَفِيْ ও দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হবে, তখন তাও عُنْ وَالْكُونَ - এর ন্যায় হবে। কাজেই উভয়টির মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হবে এবং তারপর এ বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজন দেখা দিবে। এমতাবস্থায় তখন ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মাযহাবই সঠিক প্রমাণিত হবে। অন্যথায় নেতিবাচক হাদীসটি ইতিবাচক হাদীসটির ন্যায় হবে না। অর্থাৎ 💥 यिन صَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ -এর শ্রেণীভুক্তও না হয় অথবা সেই শ্রেণীভুক্তও না হয়, যেখানে এটা জানা গেছে যে, রাবী দলিলের উপর নির্ভর করেছেন; বরং তিনি 🏄 -এর ভিত্তি অতীত বাহ্যিক অবস্থার উপর রচনা করেছেন, তাহলে పুট্র বিরোধের ক্ষেত্রে ্রানু-এর ন্যায় হবে না; বরং ইতিবাচকের তুলনায় উত্তম হবে। কেননা, তা দলিল দারা প্রমাণিত। এমতাবস্থায় তখন ইমাম কারখী (র.)-এর মাযহাবই সঠিক প্রমাণিত হবে। (অর্থাৎ ইতিবাচকের উপর আমল করা নেতিবাচকের উপর আমল অপেক্ষা উত্তম।)

मान्तिक अनुवाद : كَانُ عَالَمُ صَالَمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

مِثْلَ কাজেই হবে না الْمَاضِيَةِ অতীত কালীন غَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ কাজেই হবে না مِثْلَ ন্দার বিরোধের ক্ষেত্রে بَلِ الْإِثْبَاتَ বরং ইতিবাচক وَى معارسِيَّ উত্তম হবে لَانَّهُ কেননা, وَلَى निल দ্বারা প্রমাণিত بِالدَّلِيْلِ দিলল দ্বারা وَمُذْهَبُ الْكُرْخِيِّ সঠিক প্রমাণিত হবে فَجَاءَج দিলল দ্বারা إِبَالدَّلِيْلِ দিল দ্বারা وَاللَّهُ الْمُعْبُ الْكُرْخِيِّ ক্রিন দ্বারাখী (র.)-এর মাযহাব। فَابِكَ اللهُ اللهِ عَلَى مُعَارَضَتِهِ وَاللَّى عَصَارَضَتِهِ عَلَى الْإِفْبَاتُ عَصَارَ الْإِفْبَاتِ عَصَارَ الْأَوْبَاتِ عَصَارَ الْإِفْبَاتِ عَصَارَ الْإِفْبَاتِ عَصَارَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَا

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অংশ্লিষ্ট আলোচনা

অর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে نَغِیْ هَاتَبْنِ الصَّوْرَتَبْنِ كَانَ مِثْلَ الْإِثْبَاتِ العَ সমমান হিসেবে গণ্য হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দু' অবস্থায় নেতিবাচক দলিল ইতিবাচকের সমকক্ষ হিসেবে গণ্য হবে।

- ১. যদি জানা যায় যে, দলিলের উপর ও প্রকাশ্য আলামতের উপর নির্ভর করেছেন– নিছক সাধারণ ও মূল অবস্থার উপর নির্ভর করেননি।
- ২. যদি মূলত নেতিবাচক এমন শ্রেণীভুক্ত যাতে দলিলের উপর নির্ভর করারও সম্ভাবনা আছে আবার মৌলিক অবস্থার উপর নির্ভর করবারও সম্ভাবনা আছে: কিন্তু অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেছে যে. তিনি নিছক মৌলিক অবস্থার উপর নির্ভর করেননি: বরং দলিলের উপর নির্ভর করেছেন। এতদভয় অবস্থায় নেতিবাচক ইতিবাচকের সমকক্ষ হওয়ার কারণ হচ্ছে– ইতিবাচক তো দলিল ব্যতীত সাব্যস্ত হতে পারে না। এক্ষণে যখন নেতিবাচকও দলিল দ্বারা সাবাস্ত হলো তখন উভয় সমপর্যায়ে হয়ে গেল। কাজেই তাদের বিরোধ অমীমাংসিত থেকে যাবে এবং তার মীমাংসার জন্য বর্ণনাকারীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সূতরাং যার বর্ণনাকারী অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর এভাবেই বিরোধের অবসান হবে। এমতাবস্থায় ইমাম ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল করা হবে। অর্থাৎ ইতিবাচক ও নেতিবাচকের মধ্যে বিরোধ সাব্যস্ত এবং এদের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের জন্য প্রাধান্য দানের আশ্রয় গ্রহণ ইমাম ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মাযহাব। উল্লেখ্য যে, ইবনে মালিক বলেছেন, হযরত ঈসা ইবনে আবান (র.) প্রথম বয়সে আহলে হাদীস ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর মধ্যে কিয়াস প্রাধান্য পায়। মুহামদ ইবনে হাসানের নিকট ফিক্হ শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জন করেছেন। ২২১ হিজরি সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এর আলোচন ইবারতে নেতিবাচকের উপর ইতিবাচকের প্রাধান্য : আলোচ্য ইবারতে নেতিবাচকের উপর ইতিবাচকের প্রাধান্য দান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যদি নেতিবাচকটি দলিল দ্বারা সাব্যস্ত না হয়; বরং বর্ণনাকারী কেবল اسْتِصْحَابِ حَالُ তথা মৌলিক অবস্থার উপর নির্ভর করে থাকেন– যা আমাদের হানাফীদের মতে দলিল হওয়ার যোগ্য নয়, তাহলে ইতিবাচকের মোতাবেক আমল করা উত্তম হবে। কেননা, ইতিবাচক তো দলিল ব্যতীত সাব্যস্ত হতে পারে না। সতরাং ইতিবাচক দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে নেতিবাচক দলিলবিহীন থেকে যাবে। আর এমতাবস্থায় আবুল হাসান কারখী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল হবে। অর্থাৎ ইতিবাচককে নেতিবাচকের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) ২৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ৩৪০ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেছেন।

فَنَحْنُ نَحْتَاجُ حِ إِلَى ثَلْثُلِا مُعْلِيَةٍ مِثَالَيْنِ لِكُوْنِ النَّلْفِي مُعَارِضًا لِلْإِثْبَاتِ وَمِثَالٌ لِكُوْنِ الْإِثْبَاتِ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى مَالْسَ بَيَّنَهَا الْمُصَيِّفُ (رح) بِتَمَامِهَا لَكِنْ أَوْرَدَهَا عَلَى غَيْرِ تَرْتِينِ اللَّهِ فَجَاءَ اوَّلَّا بِمِشَالِ قَوْلِهِ وَالَّا فَلَا فَقَالَ فَالنَّفَىٰ فِي حَدِيثِ بَرِيْرَةَ (رضا) وَهِيَ الَّتِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً لِعَائِشَةَ (رضا) وَكَانَتْ فِيْ نِكَاجِ عَبْدٍ فَلَمَّا أَدَّتْ بَدْلَ الْكِتَابَةِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ مَلَكُتِ بضْعَكِ فَاخْتَارِي وَلٰكِنْ الْخَتْلِفَ فِيْ اَنَّهُ حِيْنَ خَبَّرَهَا هَلْ بَقِي زَوْجَهَا عَبْدًا أَمْ صَارَ حُرًّا فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا عَلْى حَالِهِ وَهُوَ مُخْتَارُ الشَّافِعِيِّ (رح) حَيثُ لاَ يَثبُتُ الْخِيارُ لِلْمُعْتَقَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَقِبْلَ قَدْ صَارَ حُرًّا وَهُوَ مُخْتَارُ ابِيْ حَنِيْفَةَ (رح) حَيثُ يَغْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُعْتَفَةِ سَوَاءً كَانَ زَوْجُهَا عَبِدًا أو حرًا.

সরল অনুবাদ: এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা তিনটি উদাহরণের মুখাপেক্ষী। তন্যধ্যে দু'টি নেতিবাচক ইতিবাচকের সাথে বিরোধপূর্ণ হওয়ার উদাহরণ এবং একটি ইতিবাচক নেতিবাচক হতে উত্তম হওয়ার উদাহরণ। সতরাং গ্রন্থকার (র.) এ সব কয়টি উদাহরণই তাঁর ইবারতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা অধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ যেমন তিনি সর্বাগ্রে তাঁর কাওল 🐒 🕻 عُلا -এর উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, আর হাদীসে বারীরা (রা.)-এর মধ্যে উল্লিখিত نَنِیْ টি (🚅 -এর সেই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার উদাহরণ, যা কোনো দলিলের মাধ্যমে জানা যায়নি: বরং তা বাহ্যিক অবস্থা বিচারে জানা গেছে)। হযরত বারীরা (রা.) উন্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মক্তি-চক্তিবদ্ধা সেবিকা ছিলেন এবং জনৈক ক্রীতদাসের বিবাহাধীনে ছিলেন। যখন তিনি মক্তি-চক্তির বিনিময়-মূল্য পরিশোধ করে দিলেন, তখন নবী করীম 🚃 তাঁকে বলেছেন, "এখন তুমি তোমার সর্বাঙ্গের মালিক হয়ে গেছ, সূতরাং নিজেই নিজের স্বামী পছন্দ করে নাও।" কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, নবী করীম 🚃 যখন তাঁকে এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন, তখন তাঁর স্বামী ক্রীতদাসই ছिल्नन, ना श्राधीन হয়ে शिय़िছिल्नन? कि के कि वल्लाइन य. তাঁর স্বামী পূর্ববৎ ক্রীতদাসই ছিলেন। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুমোদিত কাওল। এ কারণেই তিনি আজাদীপ্রাপ্তা মহিলার জন্য এখতিয়ার সাব্যস্ত করেন না। অবশ্য শুধু সেই ক্ষেত্রেই এখতিয়ার সাব্যস্ত করেন, যখন তার স্বামী ক্রীতদাস থেকে যায়। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত বারীরা (রা.)-এর স্বামী তখন স্বাধীন হয়ে গেছেন। এটাই ইমাম আব হানীফা (র.)-এর অনুমোদিত কাওল। এ কারণেই তিনি আজাদীপ্রাপ্তা মহিলার জন্য এখতিয়ার সাব্যস্ত করেন। চাই তার স্বামী ক্রীতদাসই হোক অথবা স্বাধীন

শাব্দিক অনুবাদ : أَخْذُنُ عَنَّ عَنَا الْمَ عَلَامَ وَ عَلَيْ عَلَيْ وَلَا عَلَاهِ اللّهِ عَلَامَ اللّهُ وَالْمَ عَلَى اللّهِ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ الْمَالِمِينَ الْمُوالِمُ اللّهُ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللله

وَالْمُعْتَفَةِ وَالْمُعْتَفَةِ وَالْمُعْتَفَةِ وَالْمُعْتَفَةِ وَالْمُعْتَفَةِ وَالْمُعْتَفَةِ وَالْمُعْتَفَة وَالْمُعْتَفَةِ وَالْمُعْتَفِقِ وَالْمُعْتَفَةِ وَالْمُعْتَفَةِ وَالْمُعْتَفِقِ وَالْمُعْتَقِقِ وَالْمُعْتَقِقِ وَالْمُعْتَقِقِ وَالْمُعْتَقِقِ وَالْمُعْتَقِقِ وَالْمُعْتَقِقِ وَالْمُعْتَعُوالِمُولِقِيقِ وَالْمُعِلِّقِ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعْتَعِلْمُ وَالْمُعِلِقِيقِ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلِقِيقِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالِ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে نَافِى وَ مُثْبِتُ এর বিরোধের অবস্থায় وهِ ইবারতে نَافِى مَدْبِثُ بَرِيْرَةَ الْخَ السَّفَى فِى مَدْبِثُ بَرِيْرَةَ الْخَ السَّفَى فِى مَدْبِثُ بَرِيْرَةَ الْخَ السَّفَى فِي مَدْبِثُ بَرِيْرَةَ الْخَ السَّفَى فِي مَدْبِثُ بَرِيْرَةَ الْخَ السَّفَى السَّفَى فِي مَدْبِثُ بَرِيْرَةَ الْخَ السَّفَى فِي مَدْبِثُ بَرِيْرَةَ الْخَ السَّفَى فِي مَدْبِثُ بَرِيْرَةَ الْخَ السَّفَى فِي مَدْبِثُ بَرِيْرَةً الْخَ السَّفَى فِي مَدْبِثُ بَرِيْرَةً الْخَ السَّفَى فِي مَدْبِثُ بَرِيْرَةً الْخَ السَّفَى فِي مَدْبُولِ السَّفَى فِي مَدْبُولِ السَّفَى فِي مَدْبُولِ السَّفِى السَّفَى فِي مَدْبُولِ السَّفَى فِي السَّفِى السَّفِي السَّفِى السَّفِي السَلَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي

- ১. সেখানে সরাসরিভাবে (সন্দেহাতীতভাবে) জানা গেছে যে, نَغِيْ -এর মধ্যে বর্ণনাকারী দলিলের উপর নির্ভর করেছেন।
- ২. দলিলের উপর নির্ভর না করার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, বর্ণনাকারীর দলিলের উপরই নির্ভর করেছেন।
- ৩. বর্ণনাকারী (ﷺ -এর মধ্যে) দলিলের উপর নির্ভর করেননি; বরং মৌলিক অবস্থার উপর নির্ভর করেছেন। গ্রন্থকার (র.) নিজেই উপরিউক্ত ত্রিবিধ শ্রেণীর উদাহরণ পেশ করেছেন। তবে তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি।

সূতরাং গ্রন্থকার (র.) সর্বাশ্রে তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ স্বরূপ হযরত বারীরা (রা.)-এর ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। হযরত বারীরা (রা.) উমুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর মুকাতাবাহ্ দাসী ছিলেন। কিতাবতের বিনিময় আদায় করার পর বারীরা আজাদ হয়ে যান। তখন নবী করীম ক্রু বারীরা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি এখন তোমার লজ্জাস্থানের কর্তৃত্ব লাভ করেছ। এখন তুমি নিজেই তোমার স্বামী পছন্দ করে নাও। উল্লেখ যে, ইতঃপূর্বে মুগীছ নামী এক দাসের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। এখন আজাদ হয়ে যাওয়ার পর হয়র ক্রু তাকে মুগীছের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা না রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার প্রদান করেছেন। অর্থাৎ হযরত বারীরাকে এ এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে তোমার পূর্বোক্ত স্বামী মুগীছের সাথে সম্পর্ক রাখতেও পার, আর ইচ্ছা করলে তার সাথে সম্পর্ক ছিনু করে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পার। এতে হযরত বারীরা (রা.) মুগীছের বহু কাকুতি-মিনতিকে উপেক্ষা করে তার সাথে সম্পর্ক ছিনু করেছিলেন।

যা হোক এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে যে, যখন হ্যরত বারীরাকে হুযুর ত্রু উপরিউক্ত এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন, তখন হ্যরত বারীরার স্বামী মুগীছ পূর্বের ন্যায় দাসই রয়ে গিয়েছিল না সে তখন আজাদী লাভ করেছিল? সূতরাং একদল ওলামার মতে সে তখনো পূর্ববত গোলামই রয়ে গিয়েছিল। যেমন— বুখারী ও মুসলিম শরীফে হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, وَالنَّهُ عَنْدًا وَالنَّهُ عَنْدًا وَكَانَ زُوْجُكُ عَنْدًا وَكَانَ زُوْجُكُ عَنْدًا وَكَانَ زُوْجُكُ عَنْدًا দিয়েছিলেন আর তাঁর স্বামী দাস ছিল। ইমাম শাফেয়ী (র.) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, আজাদকৃতা মহিলাকে তার স্বামীর ব্যাপারে কেবল তখনই এখতিয়ার দেওয়া হবে যখন তার স্বামী দাস হয়। স্বামী আজাদ হলে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে না। অপর দলের মতে হুযূর ্রু যখন হয়রত বারীরা (রা.)-কে তাঁর স্বামীর ব্যাপারে এখতিয়ার প্রদান করেন তখন তার স্বামী আজাদ ছিল, যা সিহাহ-সিত্তার বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) এ বর্ণনাগুলোর আলোকে বলেছেন যে, আজাদকৃতা (মহিলা)-এর জন্য সর্বাবস্থায়ই এখতিয়ার সাব্যস্ত হবে— চাই তার স্বামী দাস হোক অথবা আজাদ হোক।

সরল অনুবাদ : মোটকথা, স্বাধীনতা যদিও ইসলামি রাষ্ট্রে একটি মৌলিক অধিকার এবং দাসত একটি আন্যঙ্গিক ব্যাপার, কিন্ত যখন সকল রাবীই এ কথার উপর একমত হয়েছেন যে. তাঁর স্বামী মলত ক্রীতদাসই ছিলেন। আর মতভেদ শুধু আনুষঙ্গিক স্বাধীনতার ব্যাপারে সংঘটিত হয়েছে, তখন এমতাবস্থায় দাসত্ত সংক্রান্ত হাদীসটি আনুষঙ্গিক স্বাধীনতার জন্য নিষেধকারী হবে এবং হযরত বারীরা (রা.)-এর স্বামীকে আসল অবস্থার উপর বহাল রাখবে। আর স্বাধীনতা সংক্রান্ত হাদীসটি আনুষঙ্গিক বিষয়কে সাব্যস্তকারী হবে। সূতরাং نفي -এর হাদীস অর্থাৎ সেই হাদীসটি যাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে. হযরত বারীরা (রা.)-কে এমন অবস্থায় আজাদ করা হয়েছিল যখন তাঁর স্বামী ক্রীতদাস ছিলেন এটা সেই শ্রেণীভক্ত যা বাহ্যিক অবস্তা ছাডা অন্য কোনো উপায়ে জানা যায় না। আর তা এই যে, বারীরা (রা.)-এর স্বামী মূলত ক্রীতদাস ছিলেন। সূতরাং বাহ্যিক অবস্থা এটাই যে. তিনি এরূপই থেকে গিয়েছিলেন। আর ক্রীতদাসের মধ্যে এমন কোনো আলামত বিদ্যমান থাকে না যে. তা দ্বারা তার ক্রীতদাস হওয়ার পরিচয় অবগত হওয়া যাবে এবং তাকে আজাদ ব্যক্তি হতে পার্থক্য করা যাবে। সূতরাং নেতিবাচক হাদীসটি ইতিবাচক হাদীসের সমকক্ষ হতে পারে না। আর তা হচ্ছে সেই হাদীসটি যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বারীরা (রা.)-কে এমন অবস্থায় আজাদ করা হয়েছিল, যখন তার স্বামী মুক্ত ও স্বাধীন ছিলেন। কেননা, যে রাবী স্বাধীন হওয়া সংক্রান্ত খবর প্রদান করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি কোনো বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ ও স্বয়ং শ্রবণ-এর মাধ্যমে তা অবগত হয়ে থাকবেন। সূতরাং তাঁর জ্ঞান দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণেই হানাফী আলিমগণ এ ঘটনার ক্ষেত্রে ইতিবাচকের উপর আমল করেছেন এবং স্বামী আজাদ হওয়ার অবস্থায়ও আজাদীপ্রাপ্তা রমণীর জন্য এখতিয়ার সাব্যস্ত করেছেন।

فَالْحُرِيَّةُ وَانْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً فِي دَارِ الْإِلْكَارِ وَالْعُبُودِيَّةُ عَارِضَةً وَلٰكِنْ لَمَّا اِتَّفَقَتِ الدُّولَةُ عَلَى أَنَّ زُوجَهَا كَانَ عَبْدًا فِي الْحَقِيبَةَةِ وَإِنَّامًا " وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْحُرِّيَّةِ الْعَارِضَةِ كَانَ خَبَرُ الْعُبُودِيَّةِ نَافِيًا لِلْحُرِّيَّةِ الْعَارِضَةِ وَمُبْقِيًا لَهُ عَه لَى الْاَصْلِ وَخَبَرُ الْحُرِّيَّةِ مُشْبِعًا لِلْاَمْرِ الْعُسَارِضِيّ فَخَبَرُ النَّفْيِ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّهَا اعْتِقَتْ وَ زَوْجُهَا عَبْدُ مِمَّا لاَ يُعْرَفُ إِلَّا بِظَاهِرِ الْحَالِ وَهُوَ اَنَّهُ كَانَ عَبْدًا فِي الْاَصْلِ فَالظَّاهِر انَّهُ بَقِيَ كَذٰلِكَ وَلَبْسَتْ لِلْعَبْدِ عَلَامَةٌ وَ دَلِيْلُ ر. يعرَفُ بِهَا وَيُمَيَّزُ عَنِ الْحُرِّ فَكُمْ يُعَارِضِ الْإِثْبَاتَ وَهُوَ مَا رُوَى أَنَّهَا اعْتِقَتْ وَ زُوجُهَا خُرُ لِأَنَّ مَنْ اخْبَر بِالْحُرِّيَّةِ لَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَ عَلَيْهَا بِالْإِخْبَارِ وَالسَّمَاعِ فَكَانَ عِلْمُهُ مُسْتَنِدًا إلى دَلِيلٍ فَأَصْحَابُنَا (رح) لههُنَا عَمِلُوا بِالْمُثْبِتِ وَاتُبْتُوا الْخِيارَ لَهَا حِيْنَ كُوْنِ زَوْجِهَا مُحَرًّا .

হাদীসটি সমকক হতে পারে না العثر ইতিবাচকের وَهُوَ আর তা হলো هَا رُوكِ تَاللهُ الْعَبْقَتُ হযরত বারীরা (রা.)-কে এমন অবস্থায় আজাদ করা হয়েছে المؤرّن توجها তিন খবর প্রদান করেছেন بالمؤرّن توجها আজাদ করা হয়েছে بالمؤرّن توجها কালে তিনি খবর প্রদান করেছেন بالمؤرّن توجها কানো বিশ্বাসযোগ্য بالمؤرّن توجها কালের মাধ্যমে بالمؤرّن توجها কালের মাধ্যমে المؤرّن توجها কাজেই আমাদের হানাফী আলিমগণ مُهُنَا مُهُنَا تَاللهُ كَانُ عِنْن رَوْجِهَا مَا مَا مَا يَاللهُ مَا يَا مُهُنَا مَا يَاللهُ كَانُ عِنْن رَوْجِهَا مَا مَا يَاللهُ مَا يَاللهُ كَانَ عِنْن رَوْجِهَا مَا مَا يَاللهُ كَانَ عِنْن رَوْجِهَا مَا مَا يَاللهُ كَانَ عِنْن رَوْجِهَا مَا يَاللهُ كَانَ عِنْن رَوْجِهَا مَا مَا يَا يَاللهُ كَانَ عَلْمَا اللهُ كَانُ عِنْن رَوْجِهَا مَا عَدْن رَوْجِهَا مَا يَا كُون رَوْجِهَا عَرْن رَوْجِهَا عَرْنَ رَوْجَهَا عَرْنَ رَوْجِهَا عَرْنَ رَوْجِهَا عَرْنَ رَوْجِهَا عَرْنَ مُومِهَا عَرْنَ مُنْ عَرْنَ رَوْجِهَا عَرْنَ مُومِن رَوْجِهَا عَرْنِ مُومِا عَرْنَ مُومِيْ عَرْنِ رَوْجِهَا عَرْنَ مُومِيْنَ مُومِيْهِ عَرْنَ مُومِيْع مُعْمَالُكُومُ عَرْنَ مُومِيْع مُعْمَالُكُ عَرْنِ رَوْجِهَا عَرْنَ مُومِيْع مُعْمَالِكُومُ عَرْنَ مُومِيْع مُعْمَا عَرْنِ مُومِيْ مُومِيْع مُعْمَالِكُومُ عَرْنَ مُومِيْع عَرْنُ مُومُ عَلْمُ عَلَى مُعْمَالُكُمُ عَرْنُ مُعْمَالُكُمُ عَلْمُ عَرْنَ مُعْمَالُكُمُ عَرْنَ مُومُ عَلَيْكُمُ عَرْنُ مُعْمَالُكُمُ عَرْنَ مُعْمَالُكُمُ عَلَى مُعْمَالُكُمُ عَلَى مُعْمِعْمُ عَلَى مُعْمَالُكُمُ عَرْنُومُ عَرْمُ عَرْمُ عَرْمُ عَرْمُ عَرْمُ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عارض عصد النخرية وَانْ كَانَتْ اصَلِيّة وَيْ دَارِ النخ صح व्याद्माहना : উক্ত ইবারতে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, ইসলামি রাষ্ট্রে আজাদী عَارِضْ এবং দাসত্ব عَارِضْ (অস্থায়ী বা বহিরাগত)। স্তরাং আজাদীর خَبَرْ (কন্না, এটা অতিরিক্ত (বহিরাগত) কোনো বিষয়কে সাব্যস্ত করেনি; বরং দাসত্বের সংবাদ (مُغْبِتْ (خَبَرْ) নয়। কেননা, এটা অতিরিক্ত (বহিরাগত) কোনো বিষয়কে সাব্যস্ত করেনি; বরং দাসত্বের সংবাদ (مُغْبِتْ (خَبَرْ) ক্রনা, এটা অতিরিক্ত (বহিরাগত) বিষয়কে সাব্যস্তকারী জবাবের সারমর্ম এই যে, ইসলামি রাষ্ট্রে আজাদী মৌলিক এবং দাসত্ব অমৌলিক হওয়া সত্ত্বেও যেহেত্ বারীরার স্বামী দাস থাকার ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং আজাদীর ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে সেহেত্ দাসত্বকে নেতিবাচক এবং আজাদীকে ইতিবাচক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ত্রে আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে একটি দ্বন্দ্রের নিরসন করা হয়েছে। যেহেত্ বারীরা (রা.)-এর স্বামী দাস থাকার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই; বরং তার আজাদীর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, সেহেত্ আজাদীর সংবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেননা, দাস থাকার সংবাদ পূর্বাবস্থার উপর নির্ভর করে দেওয়া যায়; কিন্তু আজাদীর সংবাদ জানাশোনা ব্যতীত দেওয়া যায় না। কাজেই জানাটা দলিলের সাথে সম্পর্কিত হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, দাসত্ব সম্পর্কীয় সংবাদের বর্ণনাকারী হচ্ছে হযরত উরওয়া (রা.) এবং কাসেম ইবনে মুহামদ ইবনে আবৃ বকর (র.)। উভয়ই হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আয়েশা (রা.) উরওয়ার খালা এবং কাসেমের ফুফু ছিলেন। কাজেই তাঁরা হযরত আয়েশা (রা.) হতে সামনাসামনি শ্রবণ করেছেন। পক্ষান্তরে আজাদীর সংবাদ হযরত আসওয়াদ (র.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে পর্দার আড়ালে থেকে শ্রবণ করত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রথমোক্ত তথা দাসত্বের বর্ণনাটি সমধিক নিশ্চয়তার দরুন উত্তম হবে। কেননা, এটা তো পর্দাহীনভাবে সামনাসামনি শ্রবণ করা হয়েছে। এটার জবাবে আমরা বলবো যে, এ উত্তমতা ঐ উত্তমতার বিরোধী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না যা দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং যা দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা মোতাবেক আমল করাই মূলনীতি।

وَفِیْ حَدِيثِ مَبْمُونَةَ (رضاً مِشَالُ لِگُونِ التَّفي مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ وَ ذُلِّكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُحْرِمًا فَتَزَوَّجَ مَبْمُونَةَ (رضاً اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَلٰكِنَّهُمُ اِخْتَلَفُواْ فِي أَنَّهُ هَلْ بَقِيَ عَلَى الْإِخْرَامِ حِيْنَ النِّكَاجِ أَمْ نَقَضَهُ فَقِيْلَ إِنَّهُ نَقَضَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ (رح) حَبْثُ لَا يَسِجِـلُّ النِّيكَاحُ فِسى الْإِحْرَامِ كَسَا لَا يَسِجلُّ الْوَطْئُ بِالْإِتِّفَاقِ وَقِبْلُ كَانَ بَاقِبًا عَلَى الْإِحْرَامِ حِيْنَ النِّيكَاحِ وَبِهِ اَخَذَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) حَيْثُ يَجِلُّ النِّكَاحُ لِلْمُحْرِمِ وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْئُ فَالْإِحْرَامُ وَإِنْ كَانَ عَارِضًا فِي بَنِي أَدَمَ وَالْحِلُّ اصْلاً لْكِنَّهُ لَمَّا إِتَّفَقَتِ الرُّواةُ أَنَّهُ كَانَ أَخْرَمَ النَّبَتَّةَ وَإِنَّمَا الْإِخْتِلَافُ فِي إِبْقَائِهِ وَنَقْضِهِ كَانَ خَبَرُ الْإِحْرَامِ نَافِيًّا لِلْحِلِّ الطَّارِي عَلَيْهِ وَخَبُرُ الْحِلِّ مُثْبِتًا لِلْأَمْرِ الْعَارِضِي فَخَبَرُ النَّفْيِ فِي بَابِ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ (رض) وَهُوَ مَا رُوِى أَنَّهُ (عه) تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمُ مِسًّا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ وَهُوَ هَيْأَةُ الْمُحْرِمِ مِنْ لُبْسِ غَيْرِ الْمُخَبَّطِ وعَدَم تَقَلَّمُ الْأَظَافِيْرِ وَعَدَم حَلَقِ الشُّعْرِ فَهٰذَا عِلْمُ مُسْتَنِدٌ إلى دَلِيْلِ.

সরল অনুবাদ : আর হাদীসে মায়মূনা (রা.)-এর মধ্যে উল্লিখিত نَفِي টি এটা نَفِي -এর সেই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার উদাহরণ, যা দলিলের মাধ্যমে জানা যায়। আর তা এই যে, নবী করীম 🚌 ইহরাম সজ্জিত ছিলেন। অতঃপর তিনি হ্যরত মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন। এখন শাস্ত্র বিশারদগণ এ প্রশ্নে মতপার্থক্য করেছেন যে, নবী করীম 🚃 বিবাহের সময়ও কি ইহরামের উপর বহাল ছিলেন. না তিনি ইহরাম ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন? কেউ কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, হুযুর 🚃 তখন ইহরাম ভঙ্গ করেছিলেন তারপর বিবাহ করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। এ জন্য তাঁর মতে ইহরাম সজ্জিত অবস্থায় বিবাহ শুদ্ধ নয়। যদ্ধপ সর্বসম্মতিক্রমে যৌনসম্ভোগ হালাল নয়। আর কারো কারো মতে নবী করীম 🚐 বিবাহের সময়ও ইহরামের উপর বহাল ছিলেন এবং ইমাম আব হানীফা (র.) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। এ জন্য তাঁর মতে ইহরাম সজ্জিত ব্যক্তির জন্য বিবাহ হালাল রয়েছে. যদিও স্ত্রী-সম্ভোগ হারাম। সূতরাং ইহরাম মানুষের জন্য যদিও একটি আনুষঙ্গিক অবস্থা এবং হালাল বা ইহরামবিহীন অবস্থায় থাকাই তার আসল. কিন্তু যখন সকল রাবীই এ কথার উপর একমত যে, নবী করীম অকাট্যভাবে ইহুরাম সজ্জিত ছিলেন। মতপার্থক্য শুধু এ ব্যাপারে যে. বিবাহের সময়ও তিনি ইহরামের উপর বহাল ছিলেন, না ইহরাম ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন। কাজেই ইহরাম সাব্যস্তকারী হাদীসটি সেই ইহরামবিহীন অবস্থার জন্য নেতিবাচক হয়ে যাবে. যা তার উপর হঠাৎ আগমনকারী ছিল এবং ইহরামবিহীন হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি সেই আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য ইতিবাচক হয়ে যাবে, যা ইহুরামের উপর হঠাৎ আগমনকারী ছিল। সুতরাং হ্যরত মায়মূনা (রা.)-এর বিবাহ সম্পর্কিত نَفِيْ -এর রেওয়ায়াতটি অর্থাৎ সেই হাদীসটি যাতে वर्ণिত হয়েছে যে, नवी कतीम 🚃 হযরত মায়মূনা (রা.)-কে ইহরাম সজ্জিত অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন এটা সেই শ্রেণীভুক্ত, যা দলিলের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। আর সেই দলিলটি হলো ইহরাম সজ্জিত ব্যক্তির বাহ্যিক আকৃতি ও অবস্থা। যেমন- সেলাইবিহীন বস্ত্র পরিধান করা, নখ কর্তন না করা ও মাথার চুল না কামানো। সুতরাং এটা একটি ইলম, যা দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

व कातुला दें وَالْوَحْرَامُ प्रस्ताम ताराह وَالْ عَرُمُ प्रस्ति का الْوَطْئُ प्रस्ति का وَإِنْ حَرُمُ प्रस्ति का النَّبِكَاحُ प्रमुख होता النَّبِكَاحُ प्रस्ताम والمؤخّرة प्रस्ताम وما والمؤخّرة والمنافقة وا আসল أَصْلًا যদিও একটি আনুষঙ্গিক বিষয় فِيْ بَنِيْ اُذَمَ আদম সন্তানের জন্য وَانْ كَانْ عَبَارِضًا أَلْبُتَ সকল রাবীই اللهُ وَلَا مَا مَا مَنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ وَالْم না ইহরাম وَنَغْضِهِ তবে মতভেদ শুধু فِي إِبْقَائِهِ বিবাহের সময়েও তিনি ইহরামের উপর বহাল ছিলেন وَنَغْضِهِ ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন کَانَ خَبُرُ الْإِخْرَام কাজেই ইহরাম সাব্যস্তকারী হাদীসটি نَافِيًا নেতিবাচক হয়ে যাবে لِلْجِلَ সেই ইহরামবিহীন صُمْعِتًا या তाর উপর হঠাৎ আগমনকারী ছिल وَخَبَرُ الْحِلِّ जात उरहामिविशेन २७ शा الطَّارِي عَلَيْهِ व्यवश्चात कना الطَّارِي عَلَيْهِ تَفِيْ সুতরাং فَخَبَرُ النَّفْي সেই আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য যা ইহরামের উপর হঠাৎ আগমনকারী ছিল لِلْأَمْرِ الْعَارِضِيْ - এর বর্ণনাটি فِيْ بَابِ विवाহ সম্পর্কিত (رض) حَدِيْثِ مَبْمُونَةَ (رض) विवाহ সম্পর্কিত فِيْ بَابِ याँरू শ্রেণীভুক্ত مُيْاً: আর তা হলো مُيْاً: সলিলের মাধ্যমে وهُو আর তা হলো مُيْاً: ইহরাম সজ্জিত وَعَدَمِ अवर ना कता مِنْ لُبْسِ অমন পরিধান করা الْأَظَاوَيْرِ নত্তন مِنْ لُبْسِ ক্রেন্ট্র وَعَدَمِ وَعَدَمِ अवर ना कता مِنْ لُبْسِ দলিলের উপর। السُّعْرِ মাথার চুল السُّعْرِ সুতরাং এটা একটা ইলম مُسْتَنِدُّ यो প্রতিষ্ঠিত إلى دَلِيْلِ पनिलের উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

अक हेवातरक हरवल प्रायम्ना (वा.)-এत

क्रिकेट क्रिके হাদীসে উল্লিখিত 💥 প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত মায়মূনা (রা.)-এর বিবাহ সংক্রান্ত হাদীসখানাকে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার (র.) নেতিবাচকের ঐ শ্রেণীর উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন যা দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ঘটনাটি এই যে, নবী করীম 🚐 ইহ্রাম বাঁধেন, অতঃপর হযরত মায়মূনাকে বিবাহ করেন। এখন বিবাহের সময় তিনি ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন না ইহ্রাম ভঙ্গ করেছেন– এ ব্যাপারে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একদলের মতে তিনি ইহ্রাম ভঙ্গ করে ফেলেছিলেন। যেমন- সহীহ মুসলিম এবং সুনানে ইবনে মাজায় হযরত ইয়াযীদ ইবনে আছাম (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার নিকট স্বয়ং হযরত মায়মূনা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম 🚃 তাঁকে বিবাহ করেছেন এমতাবস্থায় যে, নবী করীম 🚃 হালাল ছিলেন। অপর দলের মতে নবী করীম 🚐 ইহ্রামের অবস্থায়ই হযরত মায়মূনাকে বিবাহ করেছেন। যেমন− সিহাহ-সিত্তায় (ছয়িটি সহীহ হাদীস গ্রন্থে) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম 🚃 হ্যরত মায়মূনা (রা.)-কে ইহ্রামের অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রথমোক্ত হাদীসের মোতাবেক বলেছেন যে, ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ জায়েজ নেই। যদ্রপ ইহরাম অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে সহবাস জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস গ্রহণ করে বলেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ জায়েজ– অবশ্য সহবাস জায়েজ নয়। তাঁর মতে ইহরাম যদিও আদম সন্তানের জন্য অস্থায়ী ও সাময়িক ব্যাপার তথাপি যেহেতু বর্ণনাকারীগণ এ ব্যাপারে মতানৈক্য পৌছেন যে, হুযুর 🚃 ইহরামের অবস্থায় ছিলেন, অবশ্য এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, তিনি ইহরাম ভঙ্গ করেছেন, না বহাল রেখেছেন। সেহেতু ইহরামের সংবাদ সেই হালালের জন্য (প্রত্যাখ্যানকারী) হবে যা পরে আরোপিত হয়েছে। আর হালাল হওয়ার সংবাদ অতিরিক্ত বিষয়ের জন্য 🛶 🕻 (সাব্যস্তকারী) হবে। সুতরাং হযরত মায়মূনা (রা.)-এর বিবাহ সংক্রান্ত হাদীসে (অর্থাৎ হ্যূর 🚃 তাকে ইহরামের অবস্থায় বিবাহ করা) ঐ শ্রেণীভুক্ত হবে যা দলিল ও প্রকাশ্য আলামতের দ্বারা জানা যায়। আর সেই দলিল হলো মুহরিমের বিশেষ চিহ্নসমূহ, যা দ্বারা তাকে অমুহরিম হতে পৃথক করা যায়। যেমন– সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করা, নখ কর্তন না করা ইত্যাদি। আর এটা এমন জ্ঞান যা দলিলের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। কাজেই এটা مُغْبِتُ -এর সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্ধী হবে। আর এ স্থলে مُغْبِتُ এই যে, নবী করীম 🚐 হযরত মায়মূনা (রা.)-কে হালাল (ইহরামবিহীন) অবস্থায় বিবাহ করেছেন। সুতরাং এখানে বর্ণনাকারীর দিক দিয়ে একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

فَعَارَضَ الْإِثْبَاتَ وَهُوَ مَا رُوِى أَنَّهُ كَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ لِانَّ مَنْ اَخْبَر بِهٰذَا لَا شَكَّ اَنَّهُ قَدٌّ كَأْي عَلَيْهِ لِبَاسَ الْمُحَلِّلِيْنَ وَ زِيَّهُمْ فَلَمَّا تَعَارَضَ الْخَبَرَانِ عَلَى السَّوَاءِ الْحُتِبْجَ إِلَى تَرْجِينْج احَدِهِمَا بِحَالِ الرَّاوِيْ وَجُعِلَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) وَهُوَ انَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمُ اَوْلَىٰ مِسنْ رِوَايَسَةِ يَسَزِيسُدِ بِسُنِ الْاَصَيِّمَ وَهُسُوَ اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ لِاَنَّهُ لَا يَعْدِلُهُ فِي الصَّبطِ وَالْإِتْقَانِ فَصَارَ خَبَرُ النَّفْي هَهُنَا مَعْمُولًا بِهٰذِهِ الْوَتِبِرَةِ وَكُهَارَةُ الْمَاءِ وَحِلُ الطُّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ مِثَالٌ لِكُوْنِ الرَّاوِي مِمَّا إعْتَمَدَ عَلَى دَلِيْلِ الْمَعْرِفَةِ وَفِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَحِلُّ الطَّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا تَشْتَيِهُ حَالُهُ لَكِنْ إِذَا عُرِفَ أَنَّ الرَّاوِي إعْتَمَدَ دَلِيْلَ الْمَعْرِفَةِ يَكُونُ مِنْ جِنْسِ مَا يُغْرَفُ بِدَلِيْلِهِ .

অনুবাদ : এ জন্য নেতিবাচকটি ইতিবাচকের সমকক্ষ হবে। আর তা হলো সেই হাদীসটি যাতে বর্ণিত হয়েছে যে. নবী করীম 🚐 হযরত মায়মনা (রা.)-কে ইহরামবিহীন অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন। কেননা, যে রাবীটি নবী করীম 🚃 -এর ইহরামবিহীন হওয়ার খবর প্রদান করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি তাঁকে ইহরামবিহীন লোকদের পরিধেয় বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ও তাদের আকতিতে দেখে থাকবেন। মোদ্দাকথা, দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত ইওয়ার বিবেচনায় যখন উভয় রেওয়ায়াতই সমান ও পরস্পর সমমর্যাদাসম্পন্ন হয়েছে. তখন রাবীদের অবস্থা বিবেচনা দ্বারা একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আর **হযরত ইবনে আব্বাস** (রা.)-এর রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দান করা আর তা হলো এই যে. নবী করীম 🚐 ইহরাম সজ্জিত অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন। এটা ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.)-এর রেওয়ায়াত অপেক্ষা উত্তম। আর তা এই যে, নবী করীম 🚐 ইহরামবিহীন অবস্থায় বিবাহ করেছেন। কেননা, ইয়াযীদ ইবনে वाजाम وأنقان ७ ضبط إسماله المالة والمنائر والمناط المالة আব্বাস (রা.)-এর সমকক্ষ ও সমপর্যায়ের নন। এ বিশ্লেষণের আলোকে আলোচা মাসআলায় নেতিবাচক হাদীসটি-ই আমলযোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর পানির পবিত্রতা ও খাদ্য হালাল হওয়া সম্পর্কিত খবর, এটাও সেই শ্রেণীভুক্ত যা দ**লিলের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়**। এটা এ কথার উদাহরণ যে, রাবী উপলব্ধি করার দলিলের উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্যে খানিকটা অসতর্কতা तरप्रष्ट्र । (প্রবৃতী আলোচনার প্রেক্ষাপুটে) এরপ বলাই সমীচীন ছিল যে, وطهارة الماء وحِلَّ الطَّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا অর্থাৎ পানির পবিত্রতা ও খাদ্য হালাল হওয়ার খবর- এটা সেই শ্রেণীভুক্ত, যার অবস্থা সন্দেহজনক। কিন্ত যখন এটা অবগত হওয়া যাবে যে, রাবী উপলব্ধি করার দলিলের উপর নির্ভর করেছেন, তখন এই -এর খবরও সেই-শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে, যা দলিলের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়।

যাতে নিৰ্ভৱ করেছেন عَلَى دَلِبْلِ الْمَعْرِفَةِ উপলিজ করার দলিলের উপর وَفِى الْعِبَارَةِ কিন্তু গ্রন্থকারের বক্তবে عَلَى دَلِبْلِ الْمَعْرِفَةِ কিন্তু গ্রন্থকারের বক্তবে مُسَامَعَةً وَمَالُ مُسَامَعَةً مَا مُسَامَعَةً وَمَالُ الْمَعْرِفَةِ কিন্তু সমীচীন ছিল الْمَعْرَفَةِ আৰু কৰি الْمَعْرَفَةِ আৰু কৰি الْمَعْرِفَةِ আৰু কৰি الْمَعْرِفَةِ আৰু কৰি الْمُعْرِفَةِ আৰু কৰিনাকারী الْمُعْرِفَةِ নিৰ্ভৱ করেছেন مِنْ جِنْسِ কৰিনাকারী الْمُعْرِفَةِ নিৰ্ভৱ করেছেন مِنْ جِنْسِ কৰিনাকারী الْمُعْرِفَةِ بَالْمُعْرِفَةِ بَالْمُعْرِفَةِ আৰু কৰিনাকারী الْمُعْرِفَةِ بَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِفَةِ بَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللل

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিজ ইবারতে হযরত মায়মূনা (রা.)-এর ঘটনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ঘটনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অগ্রগণ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে নবী করীম হযরত মায়মূনা (রা.)-কে ইহরামের অবস্থায় বিবাহ করেছেন। অপরদিকে ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.)-এর বর্ণনান্যায়ী হয়র ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন। লক্ষণীয় যে, উভয়ের মতেই নবী করীম ক্রি পূর্ব হতে মূহরিম ছিলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে বিবাহের সময়ও তিনি ইহরাম ভঙ্গ করেননি অথচ ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.)-এর মতে বিবাহের সময়ও তিনি ইহরাম ভঙ্গ করেননি অথচ ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.)-এর মতে বিবাহের সময়ও তিনি ইহরাম ভঙ্গ করেনেনি অথচ ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.)-এর মতে বিবাহের সময় তিনি ইহরাম ভঙ্গ করেছেন। কাজেই দেখা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইহরাম ভঙ্গকে নফী করেছেন। আর ইয়াযীদ ইবনে আসাম ইহরাম ভঙ্গকে সাব্যস্ত করেছেন। মুতরাং প্রথমটি হার্টি নিতিবাচক) আর দ্বিতীয়টি করিছেনী সাব্যস্ত হবে। আর বিশেষ আলামত ও দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে থাকে ক্রাজেই এটা কর্টিটি এর সমকক্ষ হয়ে এটা প্রতিদ্বন্ধী সাব্যস্ত হবে। আর আমাদেরকে এতদুভয়ের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বর্ণনাকারীর অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

এটা সর্বজন বিদিত যে, ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রা.) ﴿ اَتَكَانُ (সংরক্ষণ ক্ষমতা) ও اِتْكَانُ (দৃঢ়তা)-এর দিক দিয়ে মোটেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সমকক্ষ নয়। কেননা, অধিকতর সংরক্ষণ ক্ষমতা তথা স্বৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া ভুল না হওয়ার প্রমাণ। তদুপরি বর্ণিত আছে যে, আমর ইবনে দীনার (রা.) একবার ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র.)-কে বলেছেন যে, ইয়াযীদ ইবনে আসাম বেদুঈন, পায়ের গোড়ালির উপর পেশাবকারী। আপনি কি তাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সমকক্ষ সাব্যস্ত করতে চানঃ ইমাম যুহরী এটাকে অস্বীকার করেননি। –(আল-কাশফ, ফাতহুল কাদীর) কাজেই এখানে নফীর হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে। অর্থাৎ হযরত মায়মুনাকে বিবাহ করার সময় নবী করীম স্থার ছিলেন বলে সাব্যস্ত হবে। হানাফীগণ এ মতই পোষণ করে থাকেন।

তবে অন্য হাদীসে মুহরিমের ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন– সহীহ মুসলিম শরীফে আছে آلَتُحُومُ لاَ يَنْكِحُ "وَكُنْ উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অত্র হাদীসে نِكُاحُ -এর দ্বারা সহবাসকে বুঝানো হয়েছে, যা সর্বসম্মতভাবে জায়েজ নেই। আর এটাতে হাদীসের পরস্পরিক বিরোধও মিটে যায়।

وَبَيَانُهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَاءِ الطُّهَارَةُ كُوفِي الطُّعَامِ الْبِحِلُّ فَإِذَا تَعَارَضَ مُخْبِرَانِ فِينْدِهِ فَيَقُولُ احَدُهُمَا اَنَّهُ نَجَسٌ اَوْ حَرَامٌ فَلَا شَكَّ اَنَّهُ ٣ خَبَرُ مُثْبِتُ لِلْأَمْرِ الْعَارِضِي مَا أَخْبَرَ بِهِ قَائِلُهُ إِلَّا بِالدَّلِيْلِ ثُمَّ جَاءَ اخْرُ يَقُولُ إِنَّهُ طَاهِرٌ أَوْ حَلَالًَ فَلَابُدَّ مِنْ اَنْ يَتَفَعَّصَ مِنْ حَالِمٍ فَإِنْ كَانَ خَبَرُهُ بِمُجَرِّدِ أَنَّ الْأَصْلَ فِسبْدِ الطُّهَارَةُ أَوِ الْحِلُّ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ لِلَاّتَهُ نَفْيٌ بِلاَ دَلِيْلِ فَيِح كَانَ خَبَرُ النَّجَاسَةِ وَالْحُرْمَةِ أَوْلَى لِآلَهُ مُثْبِتُ وَإِنْ كَانَ خَبَرُهُ بِالدُّلِيسِلِ وَهُوَ أَنَّهُ اخَدَهُ مِنَ الْعَيْسِ الْجَارِيَةِ أَوِ الْحَوْضِ الْعَشْرِ فِي الْعَشْرِ وَجَعَلَهُ بنَفْسِم فِي الْإِنَاءِ الطَّاهِيرِ الْجَدِيْدِ أَو الْغَسِيْلِ بِحَيْثُ لَا يُشَكُّ فِي طَهَارَتِهِ وَلَمْ يْفَارِقْهُ مُنْذُ ٱلْقِيَ الْمَاءُ فِيْهِ حَتَّى يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ اَلْقَى فِيْدِ النَّجَاسَةَ احَدُّ فَجِ كَانَ هٰذَا النَّفْيُ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ.

সরল অনুবাদ: এটার বিস্তারিত বিবরণ এই যে. পানির ক্ষেত্রে আসল অবস্থা হলো পবিত্রতা এবং খাদ্যের ক্ষেত্রে আসল অবস্থা হলো হালাল হওয়া। এখন যদি এক্ষেত্রে দু'জন সংবাদদাতার সংবাদ পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে যায়, যেমন-একজন বলল, এটা নাপাক অথবা হারাম, তাহলে এ খবরটি নিঃসন্দেহে একটি অতিরিক্তি বিষয়ের সাব্যস্তকারী, যা কোনো দলিলের উপর নির্ভর করেই বক্তা সংবাদ প্রদান করে থাকেন। অতঃপর অন্য ব্যক্তি এসে বলল, এ পানি পবিত্র অথবা এ খাদ্য হালাল। এমতাবস্থায় এ সংবাদদাতার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা আবশ্যক হবে। এখন যদি তার সংবাদের ভিত্তি নিছক এ কথার উপর হয় যে, পানির আসল পবিত্রতা এবং খাদ্যের আসল হালাল হওয়া, তাহলে তার সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এটা "দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কোনো কিছু অস্বীকার করা" ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় অপবিত্রতা ও হারাম হওয়া সম্পর্কিত সংবাদটি অধিকতর উত্তম ও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এটা একটি অতিরিক্ত বিষয়কে সাব্যস্ত করছে। আর যদি অপর ব্যক্তিটির সংবাদও দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন- সে স্বয়ং এই পানি প্রবহমান প্রস্রবণ হতে অথবা দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থ জলাধার হতে উত্তোলন করেছে এবং স্বয়ং এমন পবিত্র ও ধৌতকৃত অথবা নতুন পাত্রে রেখেছে, যার পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং যখন হতে তাতে পানি রেখেছে, কদাচ তা হতে দূরে সরে যায়নি, যাতে এই সন্দেহ হতে পারে যে, কেউ তাতে কোনো নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করে থাকবে, তাহলে এমতাবস্থায় এ নেতিবাচক খবরটিও সেই শ্রেণীভুক্ত হবে, যা দলিল দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

भाक्तिक अनुवाद : فَرَارُ مَالَ विखाति विखाति विदाति विदा

ধৌতকৃত بِعَيْثُ لاَ يُكَارِفُهُ যাতে কোনো সন্দেহ করা যায় না فِي طَهَارَتِهِ তার পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে بِعَيْثُ لاَ يُكَنَّكُ করা হয়নি مُنْذُ ٱلْقِي فِيْدِ পারে বর হতে الْمَاءُ পানি فِيْدِ পারের মধ্যে حُتِّى يَتَوَهَّمُ যাতে এ সন্দেহ হতে পারে যে الْمَاءُ الْمَاءُ مِنْ এপবিত্রতা أَحَدٌ কেউ তাতে নিক্ষেপ করে থাকবে النَّجَاسَة অপবিত্রতা أَحَدٌ কেউ তাতে নিক্ষেপ করে থাকবে থাকবে ् मिलन षाता। بدليليل अर শ्रावीजूक مَا يُعْرَفُ पा विनीजूक جِنْسِ पा विनीजूक مِنْسِ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অংশ্লেষ্ট আলোচনা

ত্ত্ব আলোচনা : উক্ত ইবারতে সন্দেহজনক نَوْلُهُ وَبَيَانُهُ الْأَصْلَ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ الخ হয়েছে। এখানে 此 -এর ঐ শ্রেণীর উদাহরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যার অবস্থা সন্দেহজনক। কিন্তু অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেছে যে, বর্ণনাকারী দলিলের উপরই নির্ভর করেছেন। এটার বর্ণনায় গ্রন্থকার (র.) কিছুটা শৈথিল্যের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা, তিনি বলেছেন- "وَطَهَارَهُ الْمَاءِ وَحِلُ الطَّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِمِ" অর্থাৎ পানির পবিত্রতা ও খাদ্যের হালাল হওয়া সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যা দলিলের মাধ্যমে জানা যায়। অথচ এর পূর্বেই এটার আলোচনা করা হয়েছে, তাই তার এরূপ বলা উত্তম ছিল যে– وُطُهُ رَةً الْمَاءِ وَحِلُّ الطَّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا تَشْبَهُ حَالُهُ لَكِنْ إِذَا عُرِفَ أَنَّ الرَّاوِي إعْتَمَدَ عَلَى دَلِيْلِ مَعْرُوفَةٍ يَكُونُ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَثُ অর্থাৎ পানির পবিত্রতা ও খাদ্যের হালাল হওয়া এমন জাতীয় যার অবস্থা সন্দেহজনক। তবে যখন জানা যাবে যে, বর্ণনাকারী পরিচিত দলিলের উপর নির্ভর করেছে, তখন এটা সেই শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে যা তার দলিলের মাধ্যমে জানা যাবে।

এর বিশদ বিবরণ এই যে, পানির ও খাদ্যের মৌলিক অবস্থা যথাক্রমে পবিত্রতা ও বৈধতা। এখন দু'জন সংবাদদাতা পানির পবিত্রতা ও খাদ্যের বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে বিরোধকারী হয়েছে। একজন বলল যে, এ পানি অপবিত্র এবং এ খাদ্য হারাম। এ সংবাদ অতিরিক্ত বিষয়কে সাব্যস্তকারী। আর এটা দলিল ব্যতীত হতে পারে না। অতঃপর অপরজন এসে বলল, এ পানি পবিত্র এবং এ খাদ্য হালাল। এখন তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা আবশ্যক। যদি তার খবর এই ভিত্তিতে হয় যে, পানির মৌলিক অবস্থা হলো পবিত্র হওয়া এবং খাদ্যের স্বরূপ হলো হালাল হওয়া, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এটা দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি। অপরদিকে যদি তার এ খবর (বা নফী) দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে স্বয়ং পবিত্র পানি উঠিয়ে এনে কোনো পবিত্র পাত্রে রেখে থাকে এবং এতে কেউ কোনো অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করবার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে এটা দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এটা خنبت -এর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে।

كَالنَّجَاسَةِ وَالْحُرْمَةِ فَوَقَعَ التَّعَارُضُ كَبِينَ رَيْنِ فَوَجَبَ الْعَـمَلُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ ٱلْحِ وَالطُّهَارَةُ وَقَدْ بَالَغْنَا فِي تَحْقِيْقِ الْآمْثِلَةِ عِلَى مَا لَا مَزِيْدَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ الْمُصَيِّفُ (رحـ) رْجِيتُ لاَ يَفَعُ بِفَضْلِ عَدْدِ الرُّواَةِ وَبِالذُّكُورَةِ وَالْأَنُوثَةِ وَالْحُرِّيَّةِ يَعْنِي إِذَا كَانَ فِي احَدِ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ كَثْرُةُ الرُّوَاةِ وَفِي الْأُخَرِ قِلْتُهَا أَوْ كَانَ رَاوِيُ أَحَدِهِ مَا مُذَكَّرًا وَالْأَخُرُ مُؤَنَّثًا أَوْ رَاوِي أَحَدِهِمَا خُرًّا وَالْأَخُرُ عَبْدًا لَمْ يَتَرَجُّحُ أَحَدُ الْخَبَرِيْنِ عَلَى الْأَخَرِ بِهٰذِهِ الْمَزِيَّةِ لِاَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيْ لِهٰذَا الْبَابِ الْعَدَالَةُ وَهِيَ لاَ تَخْتَلِفُ بِالْكَثْرَةِ وَالذُّكُورَةِ وَالْحُرِّيَّةِ فَإِنَّ عَائِشَةَ (رض) كَانَتْ اَفْضَلَ مِنْ اَكْثَر الرِّجَالِ وَبِلَالًا (رض) كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَكْسَتُ رِ الْحَرَائِر وَالْجَمَاعَةُ الْقَلِبْلَةُ الْعَادِلَةُ اَفْضَلُ مِنَ الْكَثِيْرَةِ الْعَاصِيةِ وَفِي قُولِهِ فَضُلُ عَدَدٍ الرُّوَاةِ اِشَارَةٌ اللي أنَّ عَدَدًا لاَ يَتَرَجَّمُ عَلَى عَدَدٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِنِي دَرْجَةِ الْأَحَادِ وَآمًّا إِنْ كَانَ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ وَفِي جَانِبٍ إِثْنَانِ بَتَرَجَّحُ خَبُرُ اثْنَيْسِنِ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ وَقَالُ بَعْفُ هُمْ بَتَرَجُّحُ جِهَةُ الْكُفْرَةِ عَلَى جَانِبِ الْقِلَّةِ تَمَسُّكًا بِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ (رح) فِي مَسَائِل الْمَاءِ وَلٰكِنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْإِسْتِحْسَانِ.

সরল অনুবাদ : যেমন- অপবিত্রতা ও হারাম হওয়া সম্পর্কিত খবর। এখন উভয় খবরের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হয়েছে। এমতাবস্থায় মূল অবস্থার উপর আমল করা ওয়াজিব। আর তা হলো খাদ্যের হালাল হওয়া ও পানির পবিত্র হওয়া। উল্লিখিত উদাহরণসমূহের বিশ্লেষণ এত অধিক করা হয়ে গেছে যে. এখন আর তদপেক্ষা বেশির কোনো অবকাশ নেই। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, আর রাবীদের সংখ্যাধিক্য, পুরুষ ও মহিলার পার্থক্য এবং স্বাধীনতার ফজিলত দারা প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হবে না। অর্থাৎ যখন পরম্পর বিরোধপূর্ণ হাদীস দু'টির একটির রাবীর সংখ্যা অধিক হয় এবং অনাটির কম হয় অথবা একটির রাবী পুরুষ হয় এবং অন্যটির মহিলা অথবা একটির রাবী স্বাধীন হয় এবং অন্যটির ক্রীতদাস, তাহলে এ ফজিলতের ভিত্তিতে প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর প্রাধান্য লাভ করবে না। কারণ, প্রাধান্য লাভের ক্ষেত্রে একমাত্র ন্যায়পরায়ণতাই বিবেচ্য বিষয়। আর রাবীর সংখ্যা অধিক হওয়া অথবা রাবীর পরুষ হওয়া অথবা স্বাধীন হওয়া দ্বারা ন্যায়পরায়ণতার উপর কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) মহিলা হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ পুরুষ অপেক্ষা অধিক ফজিলতের অধিকারিণী ছিলেন। আর হযরত বেলাল (রা.) ক্রীতদাস হওয়া সত্তেও অধিকাংশ স্বাধীন ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। অনুরূপভাবে ন্যায়পরায়ণ ক্ষুদ্র জামাত পাপাচারী বৃহৎ জামাত অপেক্ষা উত্তম। আর গ্রন্থকার (র.) -এর কাওল مَضْلُ عَدُدِ الرُّواةِ এর মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, উভয় খবরই أَخُاذُ -এর স্তরে থাকাবস্থায় অধিক সংখ্যা অল্প সংখ্যার উপর প্রাধান্য পাবে না। অবশ্য যদি একদিকে একজন মাত্র রাবী এবং অপরদিকে দু'জন রাবী থাকেন, তাহলে দুই রাবীর রেওয়ায়াত এক রাবীর রেওয়ায়াতের তুলনায় প্রাধান্য লাভ করবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে. অধিক সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস স্বল্পসংখ্যক রাবীর বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। তাদের দলিল হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সেই কাওলটি যা তিনি পানির মাসআলায় (মাবসূত গ্রন্থে) উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ দু'জনের খবর একজনের খবরের উপর প্রাধান্য লাভ করবে।) কিন্তু আমরা হানাফীগণ এ কাওলকে ইস্তিহ্সানের কারণে পরিত্যাগ করেছি।

नाक्कि अनुवान : كَالنَّجَاسَةِ उपान अभिविका मम्मर्कीय وَالْعُرْمَةِ विद्याप وَالْعُرْمَةِ विद्याप كَالنَّجَاسَةِ विद्याप كَالنَّجَاسَةِ विद्याप الْعُمَلُ विद्याप الْمُولَةِ विद्याप وَالْمُهَارَةُ विद्याप وَالطَّهَارَةُ विद्याप وَالْمُهَارَةُ وَالْمُهُارَةُ وَالْمُهَارِمَ وَالطَّهَارَةُ وَالْمُولَةِ وَالْمُهَارِمُ وَالْمُولَةِ وَالْمُولَةِ وَالْمُولَةِ وَالْمُولَةِ وَالْمُولَةِ وَالْمُولَةِ وَالْمُهَارِمُولَةً وَالْمُولَةِ وَالْمُولِةِ وَالْمُولِةُ وَالْمُولُولِةُ وَالْمُولُولِةُ وَالْمُولِةُ وَالْمُولِولِةُ وَالْمُولِةُ وَالْمُولِولِةُ وَالْمُولِولِيُولِقُولِهُ وَالْمُولِولُولُولِهُ وَلِمُولِولِهُ وَلِمُولِهُ وَالْمُولِول

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিক্ত ইবারতে মৌলিক ও অমৌলিক অবস্থার মধ্যে বিরোধ হলে তার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। একটি উন্দুর্ক পানির পবিত্রতা ও খাদ্যের বৈধতা সাব্যস্তকারী এবং অপরটি অপবিত্রতা ও অবৈধতা সাব্যস্তকারী হলে এদের মধ্যে পারম্পরিক বিরোধ সংঘটিত হবে। আর এমতাবস্থায় মৌলিক অবস্থানুযায়ী আমল করা হবে। সুতরাং পানিকে পবিত্র হিসেবে এবং খাদ্যকে হালাল হিসেবে গণ্য করা হবে। এটার বিশদ বিবরণ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবং আজাদীর কারণে প্রাধান্য দেওয়া হয় না— প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্য, নারী-পুরুষগত পার্থক্য এবং আজাদীর কারণে প্রাধান্য দেওয়া হয় না— প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্য, নারী-পুরুষগত পার্থক্য এবং আজাদীর দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। অর্থাৎ দু'টি পরম্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে একটির বর্ণনাকারীর সংখ্যা যদি বেশি হয় এবং অপরটির কম হয়, তাহলে অধিক সংখ্যুক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসখানাকে স্বল্প সংখ্যুক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। কেননা, ন্যায়পরায়ণ ক্ষুদ্র দলও নাফরমান বৃহৎ দল অপেক্ষা উত্তম, তদ্রুপ একটি হাদীসের বর্ণনাকারী যদি পুরুষ হয় আর অপরটির বর্ণনাকারী নারী হয়, তাহলে পুরুষ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসখানাকে নারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। কেননা, অধিকাংশ পুরুষ হতে হয়রত আয়েশা (রা.) উত্তম।

তবে সংবাদটি যদি এমন হয় যা নারী অপেক্ষা পুরুষের নিকট সমধিক পরিচিত, তাহলে তখন পুরুষের খবর গ্রহণযোগ্য হবে এবং নারীর খবর গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন— বর্ণিত আছে যে, নবী করীম হ্রু সূর্য গ্রহণের নামাজ পড়েছেন এবং প্রত্যেক রাকআতে একটি করে রুকু করেছেন। সূতরাং আমরা তদনুযায়ী আমল করেছি। আর এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসকে পরিত্যাগ করেছি। কেননা, তাঁর হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম হ্রু প্রত্যেক রাকআতে দু'টি করে রুকু করেছেন। কারণ, মসজিদে পুরুষদের পিছনে নারীদের কাতার হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে পুরুষরা নারীদের অপেক্ষা ইমামের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। সূতরাং নিকটে থাকার কারণে পুরুষরা নারীদের অপেক্ষা ইমামদের অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত থাকার কথা।

তদ্রপ একটি খবরের বর্ণনাকারী আজাদ এবং অপরটির বর্ণনাকারী দাস হলে, দাসের খবরের উপর আজাদের খবরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না। কেননা, অধিকাংশ আজাদ হতে হযরত বেলাল (রা.) উত্তম।

একদল আলিম বলেছেন যে, ক্ষুদ্র দলের বর্ণনার উপর বৃহৎ দলের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেমন- ইমাম মুহামদ (র.) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, একজনের বর্ণনার উপর দু'জনের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। উদাহরণত এক ব্যক্তি কোনো পানির পবিত্রতা অথবা খাদ্যের বৈধতার সংবাদ দিল। অপর দিকে দুই ব্যক্তি এসে উক্ত পানি অপবিত্র ও খাদ্য হারাম হওয়ার সংবাদ দিল। সুতরাং এ ব্যাপারে দুই ব্যক্তির খবরকে গ্রহণ করা হবে, এক ব্যক্তির খবর গ্রহণযোগ্য হবে না। তদ্রুপ আখবার ও আহাদীসের ব্যাপারে সংখ্যাগুরু কর্তৃক বর্ণনাকৃতকে সংখ্যালঘুর বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

কিন্তু আমরা المتبخسان -এর দিক বিবেচনা করে উপরিউক্ত মাযহাবকে পরিত্যাগ করেছি। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং পূর্ববর্তী আলিমগণ হাদীসের উপর আমলের ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্যকে প্রাধান্য দেননি; বরং তাঁরা خَبْط (সংরক্ষণ ক্ষমতা) এবং (কাশফ) (দৃঢ়তা)-এর আধিক্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

كَانَ الرَّاوِيْ وَاحِدًا يُؤْخَذُ بِالْمُثْبِتِ لِلزِّيْكَادَةِ كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمَرْوِيْ فِي التَّحَالُفِ وَهُوَ مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّهُ إِذَا اخْتَكَ فَ الْمُتَبَائِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادًا وَفِي رِوَايَةٍ الخُرى عَنْهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فَاخَذْنَا بِالْمُثْبِتِ لِلزِّيَادَةِ وَقُلْنَا لَا يَجْرِى التَّحَالُفُ إِلَّا عِنْدَ قِبَامِ السِّلْعَةِ فَكَانَ حَذْنُ الْعَبْدِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ لِقِلَّةِ الضَّبْطِ وَإِذَا اخْتَكُفَ الرَّاوِيْ فَيُجْعَلُ كَالْخَبَرَيْنِ وَيُعْمَلُ بِهِمَا كُمَا هُوَ مَذْهَبُنَا فِي أَنَّ الْمُطْلَقَ لاَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي حُكْمَيْنِ كَمَا رُوِيَ أنَّهُ نَهلَى عَنْ بَيْعِ الطُّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ فَلَمْ يُقَيَّدُ بِالطُّعَامِ فَقُلْنَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرُوضِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا لا يَجُورُ بَيْعُ الطُّعَامِ قَبْلَهُ.

সরল অনুবাদ : আর যখন দু'টি রেওয়ায়াতের একটিতে অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায়, তখন যদি উভয় রেওয়ায়াতের রাবী একই ব্যক্তি হন, তাহলে সেই রেওয়ায়াতটিই গ্রহণযোগ্য হবে. যাতে অতিরিক্ত किছ विদ্যমান রয়েছে। यেমন- সেই হাদীসটি যা (ক্রেতা-বিক্রেতাকে) শপথ দান প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সেই হাদীসটি যা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ক্রেতা-বিক্রেতা পরম্পর মতভেদ পোষণ করবে আর বিক্রিত দ্রব্য মওজুদ থাকবে, তখন উভয়েই শপথ করবে এবং মূল্য ও বিক্রিত দ্রব্য একে অন্যকে ফিরিয়ে দিবে। আবার হ্যরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতেই এ রেওয়ায়াতটি অন্য একটি সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, যাতে أَالسَّلْعَةُ قَائِمَةً উল্লিখিত হয়নি। সতরাং আমরা সেই রেওয়ায়াতটি গ্রহণ করেছি যাতে অতিরিক্ততা বিদ্যমান রয়েছে এবং এ অভিমত প্রদান করেছি যে, বিক্রিত দ্রব্য মওজুদ থাকা ব্যতীত শপথ দান কার্যকর হবে না। আর যে রেওয়ায়াতের মধ্যে এ শর্তটি উল্লিখিত হয়নি তাকে আমরা কোনো রাবীর সংরক্ষণ ক্ষমতার স্বল্পতার উপর প্রয়োগ করি। আর যদি রাবী বিভিন্ন হন, তাহলে উভয় রেওয়ায়াতকে দু'টি স্বতন্ত্র হাদীস হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং উভয়ের উপরই আমল করা হবে। যেমনটি আমাদের মাযহাব যে, مُطْلَقُ কে -এর উপর প্রয়োগ করা হবে না- যদি তারা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন হকুমের ক্ষেত্রে আগমন করে। যেমন- এক রেওয়ায়াতে রয়েছে যে. নবী করীম 🚃 হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর অন্য একটি রেওয়ায়াতে এসেছে যে, নবী করীম 🎫 হস্তগত করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এ শেষোক্ত রেওয়ায়াতটি 🗀 -এর শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত নয়। সূতরাং আমরা হানাফীগণের মাযহাব এই যে. যদ্ধপ খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হস্তগত করার পূর্বে শুদ্ধ নয় (প্রথমোক্ত শর্তযুক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী) তদ্রপ অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়ও হস্তগত করার পূর্বে শুদ্ধ নয় (শেষোক্ত غُلُكُ রেওয়ায়াত অনুযায়ী)।

चित्र कान्यवान : المتابعة ومه ولا المتابعة والمتابعة و

পর্যন্ত হস্তগত না হয় فَلَنْ গ্রেমাক্ত বর্ণনাটি শর্তযুক্ত করা হয়নি بِالطَّعَامِ ত্বা'আমের শর্ত দ্বারা فَلَمْ يُفَيِّدُ সূতরাং আমরা হানাফীগণ বলবো بَالْعُمَامِ ক্ষন নয় كَمَا لَا يَجُوزُ ক্ষন নয় كَمَا لَا يَجُوزُ ক্ষন করা وَبْلُكُ ক্ষন করা الطَّعَامِ করাবিক্রয় করা الطَّعَامِ খাদ্দেব্য فَبْلُكُ হস্তগত করার পূর্বে نَبْلُكُ হস্তগত করার পূর্বে نَبْلُكُ হস্তগত করার পূর্বে نَبْلُكُ الطَّعَامِ খাদ্দেব্য نَبْلُكُ وَخُونُ الطَّعَامِ الطَّعَامِ করাবিক্রয় করা الطَّعَامِ খাদ্দেব্য فَبْلُكُ وَخُونُ الْعَامِ الطَّعَامِ الْعَلَيْمَ وَالْمُونُ الْعَلَيْمُ وَالْمُونُ الْمُعَامِ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অপরটিতে অতিরিক্ত তথ্য থাকলে তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো বর্ণনাকারী হতে যদি একই বিষয়ে দু'টি বর্ণনা থাকে এবং একটি বর্ণনার মধ্যে এমন অতিরিক্ত কোনো বক্তব্য থাকে যা অপর বর্ণনায় না থাকে, তাহলে উপরিউক্ত অবস্থায় আমাদের হানাফী ফকীহগণ সেই হাদীসের মোতাবেক আমল করে থাকেন, যাতে অতিরিক্ত বক্তব্য রয়েছে এবং অপর বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার উপর প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ বর্ণনাকারী স্বীয় স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার দক্ষন অপর বর্ণনায় তথ্যটি বাদ পড়ে গেছে। যেমন— হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে ঠিটি ইট্টিইটিইটিটিটিই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে আরেক সূত্রে বর্ণিত রব্য মওজুদ থাকে, তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে শপথ দেওয়া হবে এবং ক্রেতা দুব্য ফেরত দিবে, আর বিক্রেতা মূল্য ফেরত দিবে। এ হাদীসটিই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে আরেক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। তবে সেই বর্ণনায় "رَالْسَلْفَةُ قَانِيَةٌ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلْفَةُ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلَاقِ وَلَاسَلُونَ وَالْسَلَاقِ وَلَالْسَلَاقِ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلَاقُ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلَاقِ وَالْسَلَ

وَا افْتَلَكُ الرَّاوِيُ فَيُجْعَلُ كَالْخَبَرَيْنِ النَّ وَالْ افْتَلَكُ الرَّاوِيُ فَيُجْعَلُ كَالْخَبَرَيْنِ النَّ وَالْ الْفَالِمُ وَالْ الْفَالِمُ وَالْ الْفَالِمُ وَالْ الْفَالِمُ وَالْ اللهِ وَالْمُورِةِ وَلِمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَلِمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةُ وَلَّالِمُورِةُ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةُ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةُ

# चन्नीननी : اَلْمُنَاقَشَةُ

١. مَا هِيَ الْمُعَارَضَةُ ؟ وَكُمْ قِسْمًا لَهَا ؟ وَمَا رُكُنُهَا ؟ بَبِّنُوا بِالْأَمْشِلَةِ.

٢- بَيِّنْ رُكْنَ الْمُعَارَضَةِ وَفَصِلْ شَرْطَهَا وَحُكْمَهَا مُفَصَّلاً.

٣. عَرِّفِ الْمُعَارُضَةَ وَمَا هُوَ رُكْنُهَا وَشَرْطُهَا؟ فَصِّلْ حَقَّ التَّفْصِيلِ.

٤. لِمَ يَغَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْحُجَعِ فِينْمَا بَيْنَنَا؟ أَوْضِعْ حَبْثُ يَتَّضِعُ الْمَرَامُ.

٥. كَيْفَ التَّفَصِّى عَنِ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَ الْأَيَتَيْنِ وَالسُّنَّتَيْنِ وَالْقِبَاسَيْنِ؛ بَيِّنْ مَعْنَى تَقْرِيْرِ الْأُصُولِ مُمَثَلًا .

٦- بَيِّنْ صُورَ الْمَخَاصِ مِنَ الْمُعَارَضَةِ الصُّورِيَّةِ بَيْنَ الْعُجَجِ الشُّرْعِيَّةِ مُمَثَّلاً.

٧. ٱلْمُفْيِتُ وَالنَّافِي مَا هُمَا؟ ومَا حُكْمُهُمَا إِذَا تَعَارَضَا؟ ومَا الْإِخْتِلَانُ فِيْهِ بَيْنَ الْآتِيمَةِ بَيِّنُوا مُفَصَّلاً .

<1000

www.eilm.nee

# بحث أقسام البي -এর শ্রেণীবিভাগের আলোচনা

وَلَسَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح) عَنْ بَبَانِ المُعَارَضَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ شَرَعَ فِى تَحْقِيْقِ أَقْسَامِ الْبَيَانِ الْمُشْتَرِكَةِ بَنْنَهُمَا فَقَالَ فَصلَ وَهٰذِهِ الْحُجَجُ يَعْنِي مِنَ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الْمَعْلُومَةِ بِالْإِسْتِقْرَاءِ الْكَلَام بِمَا يَـقَـعُ إِحْتِـمَالُ الْمَجَازِ أَو الْخُصُوصِ فَالْأَوَّلُ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلا طَآثِرُ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ فَإِنَّ قُولُهُ الْمُأْثِرُ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ بِالسُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ كَمَا يُقَالُ لِلْبَرِيْدِ طَائِرٌ فَقُولُهُ يَظِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ يَقْطَعُ هٰذَا الْإِحْتِمَالُ وَيُوَكِّدُ الْحَقِبْقَةَ وَالثَّانِي مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى فَسَجَدَ الْمَلَآتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ جَمْعٌ شَامِلُ لِجَمْدِعِ الْمَلَائِكَةِ وَلٰكِنْ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ فَالْزِيْلَ بِقُولِهِ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ هٰذَا الْإِخْتِمَالُ وَأُكِّدَ الْعُمُومُ .

সরল অনুবাদ : বয়ানের প্রকারসমূহ : গ্রন্থকার (র.) কিতাবুল্লাহ্ ও সুনাতে রাসূল 🚃 -এর মধ্যস্থিত বিরোধের আলোচনা সমাপ্ত করে এখন এতদুভয়ের মধ্যে মুশ্তারাক বয়ানের প্রকারসমূহের বিশ্লেষণ শুরু করেছে। সুতরাং তিনি বলেছেন, অনুচ্ছেদ: আর এ দলিলসমূহ অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ ও সুনাতে রাসুল 🚃 স্বীয় যাবতীয় প্রকারসহ বয়ান ও ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। অর্থাৎ এ কথার সম্ভাবনা রাখে যে, বক্তা বয়ানের পঞ্চ প্রকারের মধ্য হতে যে কোনো প্রকারের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে। আর বয়ানকে এ পাঁচ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার বিষয়টি অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেছে। (আর সেই পাঁচ প্রকার নিম্নরূপ। যথা-. 8 بَيَانُ التَّغْيِيْرِ . ७ بَيَانُ التَّغْسِيْرِ . ٤ بَيَانُ التَّغْرِيْرِ . ٤ التَّغْرِيْرِ . ٤ التَّغْرِيْرِ . ٤ التَّغُرِيْلِ . ٩٦ عَبَانُ التَّبُّدِيْلِ ٩٦٠ عَبَانُ التَّبُّدِيْلِ श्रत। আत তা হলো কালামকে এমন नक بکیان تکثریر দারা মজবুত করা যে, তদ্দরুন মাজায অথবা তুঁ এর কোনো সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট থাকে না। প্রথমটি অর্থাৎ মাজাযের সম্ভাবনার উদাহ্রণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার কাওল-आत ना काता शाशु या श्रीय को को काता शाशु या श्रीय পালকের উপর ভর দিয়ে উড্ডয়ন করে।) এখানে 🛍 भन्मि মাজায স্বরূপ দ্রুতগামী অর্থেও ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রাখত। يَطِيْرُ वला रय़; किन्नु طَائِرٌ यय्प्त- छाक वरनकातीरक مَجْنَاحُيْد বাক্যটি উক্ত সম্ভাবনাকে নাকচ করছে এবং হাকীকী অর্থকেই মজবুত করছে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 🕹 🚣 -এর সম্ভাবনার উদাহরণ হলো আল্লাহ তা আলার কাওল : هُسَجَدَ সুতরাং সিজদা করলেন ফেরেশতাগণ الْسَلَاتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ সকলেই।) এখান کککک শব্দটি বহুবচন হওয়ার বিবেচনায় যদিও সকল ফেরেশতাকেই অন্তর্ভুক্ত করত, কিন্তু তবুও নির্দিষ্ট কয়েকজন ফেরেশতা উদ্দিষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রাখত। সুতরাং षाता এ সম্ভাবনাকে নাকচ করা হয়েছে এবং এর অর্থকে মজবুত করে দেওয়া হয়েছে।

नाकिक अनुवान : وَلَمَّا فَرَخَ عَنْ بَيَانِ (مد) नाकिक अनुवान : وَلَمَّا فَرَخَ वर्गना वा जालाठना الْمُعَارِضَةِ वित्तारित الْمُعَارِ وَالسُّنَةِ पा पूनाठाताक الْمُشَتِرِكَةِ वित्तारित الْمُعَارَضَةِ या उञ्चात और الْمُشْتَركَةِ بَيْنَهُمَا त्रशानत الْبَيَانِ अकातरा أَفْسَام विश्लिष्य فِي تَحْقِبْق व्यन एक करतरहन شَرَعَ क्रिातूलार وَالسُّنَّةَ अ्वर्शा يَعْنِي प्रवित प्रति तरलरहन وَهٰذِهِ الْعُجُعُ वात वह पित के के प्रति وَهُذِهِ الْعُجُعُ कि वातूलहा فَصْلٌ वातूलहा فَعَالَ क्रिवातूलार ों अर्थार تَخْتَمِلُ अर्थार أَنْ अ्राया الْبَيَانَ अष्ठाता तात्थ تَخْتَمِلُ यावजीय क्षात्रमर إِنْ अष्ठात्रम وَنَ পাঁচ مِنَ الْاَقْسَامِ الْخَمْسَةِ বয়ানের بَيَانِ বর্জনা করবে بِنَوْعِ কোনো প্রকারের মাধ্যমে بِنَوْع بَيَانُ تَغْرِيْرِ रात हो। أَنْ يَكُونَ वर्ज वा وَهُو वर्ज वा وَهُو वर्ज वा وَهُو عَلَيْهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْلُومَةِ वर्ज वा وَهُو عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعْ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُعْ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمِعِلِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِق

إختِمالُ प्राक्ष و و الْخَصْرُم على الله الله المالة الكلام بنا المالة الكلام بنا المالة المالة المنهاز المن

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْبِيَانَ اَيْ الخَصَوَةِ وَهُولُهُ بِافْسَامِهَا تَحْتَمِلُ الْبِيَانَ اَيْ الخَصَوَةِ وَهُ عَادِهُ وَهُ بِافْسَامِهَا تَحْتَمِلُ الْبِيَانَ اَيْ الخَصَوَةِ وَهُ مَا وَهُ وَهُ بَيَانَ وَهُ وَهُ اللّهِ وَهُ وَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

أَوْ بَيَانُ تَفْسِيرِ كَبَيَانِ الْشُجْهَ وَالْمُشْتَرِكِ فَالْمُجْمَلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَيْشُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ فَلَحِقَهُ الْبَيَانُ بِالسُّنَّةِ الْقُولِيَّة وَالْفِعْلِيَّةِ وَالْمُشْتَرِكُ كَقُولِهِ تَعَالَى تُلْتُهُ قُرُوء فِإِنَّ قُرُوء لَفْظُ مَشْتَرَكُ بِينَ الطَّهِرِ وَالْحَيْضِ بَيَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْدِ السَّلَامُ بِقُولِهِ طُلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتُانِ وَ عِدَّتُهَا حَبْضَتَانِ فَإِنَّهُ يَكُلُّ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ثَلْثَةُ حِبَضٍ لَا ثَلْثَةُ اطَهَارٍ وَإِنَّهُمَا يَصِحَّانِ مَوصُولًا وَمَفْصُولًا الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ إِلَّا مُوصُولًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبِخِطَابِ إِيْجَابُ الْبَعَسَمِلِ وَ ذَا صَوْقُونُ عَلَى فَهُم المُعَنْنَى الْمُوثُونِ عَلَى الْبَيَانِ فَكُوْ جَازَ تَاخِيْرُ الْبَيَانِ لَاذِّي إِلَى تَكْلِيْفِ الْمُحَالِ وَنَحْنُ نَقُولُ يُفِينُدُ الْإِبْتِلاَءَ بِاغْتِقَادِ الْحَقِّيَّةِ فِي الْحَالِ مَعَ إِنْتِظَارِ الْبَيَانِ لِلْعَمَلِ وَلاَ بَنْاسَ فِيْهِ لِلاَنَّ تَسَاخِبْ رَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لاَ يَصِحُ وَاَمَّا عَنِ الْخِطَابِ فَيَصِحُ وَ رُبَّمَا يُؤَيِّدُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فَإِنَّ ثُمَّ لِلتَّرَاخِي وَهُو يَدُلُ عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ الْبَيَانِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَرَاخِيًا لٰكِنْ خَصَّصْنَا عَنْهُ بَيَانَ التَّغْيِيْرِ سَيَأْتِي فَبَقِيَ بَيَانُ التَّقْرِيْرِ وَالتَّفْسِيْرِ عَلَى حَالِهِ يَصِعُ مَوْصُولًا وَمَفْصُولًا .

সরল অনুবাদ : অথবা ২. रत। (यमन مُشْتَرَكُ ७ مُجْمَلُ - এর বয়ान र्ख वााशा। (অনুরূপভাবে খফী ও মুশকিল-এর বয়ান।) 🚅 -এর উদাহরণ যেমন- আল্লাহ্ তা'আলার কাওল : آفنگوا الصُّلُوَّة (नाप्राक्ष काराप्र करता এवः याकाठ श्रमान करता) وأثرا الزُّكرة অতঃপর কাওলী ও ফে'লী সুরুতের মাধ্যমে তাতে (নামাজের স্বরূপ ইত্যাদি এবং যাকাতের শারায়েত ও নেসাবের) বয়ান ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত হয়েছে। আর মুশ্তারাকের উদাহরণ যেমন-আল্লাহ্ তা আলার কাওল : عُلْفَةُ فُرُوءٍ अशात् عُرُوءً अवाहा উভয় অর্থের মধ্যে মুশ্তারাক, কিন্তু নবী করীম দারা طَلَاقُ أَلْاَمَةِ ثِنْسَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَنَانِ – তার কাওঁল এর উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কেননা, নবী করীম 🚃 যখন দাসীর ইদ্দত 'দুই হায়েয়' বলে উল্লেখ করেছেন, তখন এটা স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে যে. আজাদ রমণীর ইদ্দতও তিন হায়েয়, তিন তুহর নয়। আর এ দু'টি (অর্থাৎ বয়ানে তাকরীর ও বয়ানে তাফসীর) কালামের সাথে সংযুক্ত ও পৃথক উভয় অবস্থায় হওয়াই ওদ্ধ। অবশ্য কোনো কোনো কালামশান্ত্রবিদের মতে মুজমাল ও মুশতারাকের ব্যাখ্যা সংযুক্তভাবে হওয়া ব্যতীত ওদ্ধ নয়। কেননা, খেতাবের উদ্দেশ্য হলো আমলকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা। আর তা অর্থ বুঝার উপর নির্ভরশীল এবং অর্থ বুঝা বয়ান বা ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। সূতরাং যদি ব্যাখ্যা প্রদানে বিলম্ব করা জায়েজ হয়, তাহলে অসম্ভব বিষয়ে বাধ্য করা আবশ্যক হবে। (অথচ তা করআনের নস অনুযায়ী জায়েজ নয়।) আমরা তদুত্তরে বলি-(সম্বোধনের উদ্দেশ্য কেবল আমলকেই ওয়াজিব সাব্যস্ত করা নয়: বরং) খেতাবের তাৎক্ষণিক উপকারিতা এই যে. আদিষ্ট ব্যক্তি তার সত্যতায় বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করবে এবং আমলের ব্যাখ্যার অপেক্ষা করবে। আর এতে কোনো দোষ নেই। কেননা, প্রয়োজনের সময় হতে ব্যাখ্যা বিলম্বিত হওয়া শুদ্ধ নয়, কিন্তু খেতাব হতে বিলম্বিত হওয়া শুদ্ধ। আর আল্লাহ্ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ قَاتَّبِعْ قُرأَنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ -जा जानात का अन - فَإِذَا قَرَأُنَاهُ এটা আমাদের মাযহাবকে সমর্থন জোগাচ্ছে। কেননা, 🚨 শব্দটি বিলম্বের জন্য আগমন করে। আর এটা এ কথাই নির্দেশ করে যে, খেতাব হতে ব্যাখ্যা বিলম্বিত হওয়া সাধারণভাবেই জায়েজ। অবশ্য আমরা بَيَان تَغْيِيْر -কে এ হুকুম হতে খাস করে ফেলেছি, যার কারণ পরে বিবত হবে। সতরাং বয়ানে তাকরীর ও বয়ানে তাফসীর-এর হুকুম স্বীয় অবস্থায় অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অর্থাৎ তা সংযুক্ত ও পৃথক উভয় অবস্থায়ই শুদ্ধ হবে।

المُجْمَلِ الصَّلَوْ الصَّلَوْ المَاسِمَةِ المَسْسَمُ المَسْسَمِ المَسْسَمُ المَسْسَمِ المَسْسَمِ المَسْسَمِ المَسْسَمِ المَسْسَمِ المَسْسَمِ المَسْسَمِ المَسْسَمُ المَسْسَمِ المَسْسَمِ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ه الغشترك الغ الغير الغبير والغشترك الغ - ه العدادة والغير الغبير والغشترك الغ - ه العدادة والغير الغير الغير

والمحقورة بَيَان تَغْرِيْر అبَيَان تَغْرِيْر అبَيَان تَغْرِيْر అبَيَان تَغْرِيْر అبَيَان تَغْرِيْر وبَيَان تَغْرِيْر الْخِطَّابِ إِيْجَابُ الْخِطَّابِ وَهِ وَهِ هُوهِ بَيَان تَغْرِيْر و بَيْن بَيْنَ وَالْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

দার্শনিক মনীষীগণের উপরিউক্ত দলিলের জবাবে হানাফী ফকীহগণ বলেছেন যে. কেবল আমল ওয়াজিব করার জন্যই خِطَانُ বা সম্বোধন হয় না; বরং خِطَانُ -এর তাৎক্ষণিক উপকারিতা এই যে. گَافُونُ এটার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। অর্থাৎ এ আকীদা পোষণ করবে যে, এটা সত্য। অতঃপর এটার ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করবে। আর এটা দৃষণীয় নয়। কেননা, জরুরি সময় হতে بَيَانُ -কে বিলম্বকরণ জায়েজ নেই। কিন্তু মূলবক্তব্য হতে بَيَانُ -কে বিলম্বকরণ জায়েজ।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, রোজা সম্পর্কে প্রথমত নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হয় – الْكَبْيَثُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسُودِ الْمَارِيْوَ وَالْسُرُورِ وَالْسُرُورِ وَالْسُرُورِ وَالْسُرُورِ وَالْسُرُورِ (পানাহার করো যতক্ষণ পর্যন্ত না সুবহে কাযেব হতে সুবহে সাদেক পৃথক হয়।) এটাতে "ক্দিটির উল্লেখ ছিল না। কাজেই কতিপয় সাহাবী (রা.) একটি সাদা ও একটি কালো রিশ রাখতেন। আর যে পর্যন্ত না কালো রিশ হতে সাদা রিশিকে পৃথক করতে পারতেন সে পর্যন্ত পানাহার করতে থাকতেন। তখন আল্লাহ "مِنَ الْفَجْرِ" বাক্যাংশটি নাজিল করেন। এতে সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তা আলা প্রয়োজনের সময় হতে বিলম্ব করে بَيَانُ প্রদান করেছেন। সূতরাং এটা নাজায়েজ হবে কেনং এর জবাবে বলা হবে যে, কতিপয় সাহাবীগণ (রা.)-এর যে আমুল উক্ত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, তা নফল রোজার ব্যাপারে ছিল। আর প্রয়োজনের সময় তো হলো ফরজ রোজা। আর রোজার সময় আল্লাহ "مِنَ الْفَجْرِ" নাজিল করেছেন। কাজেই প্রয়োজনের সময় হতে বিলম্ব করা হয়িন।

আর আল্লাহর নিম্লোক্ত বাণী আমাদের হানাফী ফকীহগণের মাযহাবের সহায়ক - "غَلْبَنَا بَيْانَ فُرَانَدُ فُمَّ انَّ عَلَيْنَا بِيَانَدُ اللهِ عَلَيْنَا بِيَانَ تَعْلِيْنَا بِيَانَ تَعْلِيْنَا بِيَانَ تَغْلِيْنَا بِيَانَ تَغْلِيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا بِيَانَ تَغْلِيْنُ وَاللهُ عَلَيْنَا بِيَانَ تَغْلِيْنُ وَاللهُ عَلَيْنَا مَاللهُ عَلَيْنَا بِيَانَ تَغْلِيْنُ وَاللهُ عَلَيْنَا مِنْ اللهُ عَلَيْنَا بِيَانَ عَلَيْنَا بِيَانَ تَغْلِيْنُ وَاللهُ عَلَيْنَا فَاللهُ عَلَيْنَا بِيَانَ عَلَيْنَا بِيَانَ عَلَيْنَا بِيَانَ عَلَيْنَا بِيَانَ عَلَيْنَا بِيَانَ عَلَيْنَا فَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا فَاللهُ عَلَيْنَا لِيَعْلِيْنَ عَلَيْنَا بِيَانَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْنَ لَكُونِ وَاللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا لِيَعْلِيْنَ عَلَيْنَا لِيَعْلِيْنَ عَلَيْنَا لِيَانَ عَلَيْنَا لِيَعْلِيْنَ عَلَيْنَا لِيَعْلِيْنَ عَلَيْنَا لِيَانَ عَلْمَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا لِيَعْلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمَالِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَي

اَوْ بَيَانُ تَغْيِبْرِ كَالتَّعْلِيْقِ إِلَيْكُوطِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ فَإِنَّ الشَّرْطَ الْمُؤَخَّرَ فِي الْكَيْخِيرِ مِثْلُ قَوْلِهِ ٱنْتِ طَالِقً إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ بَهَاكُ ۗ سَ مُغَيِّرٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ التَّنْجِيْزِ إِلَى التَّعْلِيْقِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ يَقَعُ الطَّكَانُ فِي الْحَالِ وَبِإِتْبَانِ الشُّرْطِ بَعْدَهُ صَارَ مُعَلَّقًا بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُقَدَّمِ فَإِنَّهُ لَبْسَ كَذٰلِكَ فِي رَأْبِنَا وَهٰكَذَا الْإِسْتِثْنَاء فِي مِثْبِل قَوْلِهِ لَهُ عَلَىَّ اَلْفٌ إِلَّا مِائَةٌ غَيْرُ وُجُوبِ الْمِائَةِ عَنْ ذِمَّتِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إِلَّا مِائَةً لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ٱلْفَّا بِتَمَامِهِ وَإِنَّمَا يَصِحُ ذُلِكَ مُوصُولًا فَقَطَ لِأَنَّ الشَّرْطَ وَالْإِسْتِثْنَاءَ كَلَامً غَيْرُ مُسْتَقِلٌ لَا يُفِيْدُ مَعْنَى بِدُوْنِ مَا قَبْلَهُ حِبُ اَنْ يَكُونَ مَوصُولًا بِهِ وَلِأَنَّهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَ رَالى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ لِيَاْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ جَعَلَ مُخْلِصَ الْيَمِيْنِ هُوَ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ صَحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ مُتَرَاخِبًا لَجَعَلَهُ مُخْلِصًا أَيْضًا بِ أَنْ يَنَفُولَ الْأَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُبُطِلُ مِبْنَ وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ يَصِحُّ مَفْصُولًا اينضًا لِمَا رُوِى اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لْأَغْزُونَ قُرِيْشًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَنَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهٰذَا النَّقْلُ غَيْرُ صَحِيْجٍ عِنْدَنَا .

সরল অনুবাদ : অথবা ৩. بَبَان تَغْيبُر হবে। (অর্থাৎ সে বয়ান যা কালামকে প্রকাশ্য অর্থ হতে দরে সরিয়ে অন্য অর্থের দিকে নিয়ে যায়।) যেমন- কালামকে শর্ত ও ইস্তিছনা দারা শর্তযুক্ত করা। কেননা, শর্ত যা আলোচনার মধ্যে পরে উক্ত হয়, যেমন- বক্তার উক্তি व्यव तात्कात त्मसाश्ल य नर्जि طَالِقٌ إِنْ دُخُلْتِ السَّدَارَ রয়েছে, তা পূর্ববর্তী প্রকাশ্য অর্থের জন্য ﴿ كَنْ مُغَيِّدُ সাব্যস্ত হয়েছে। যদ্দরুন তালাক তাৎক্ষণিকভাবে পতিত না হয়ে শর্তের ان دَخَلْت الدَّارَ अरथ अरयुक रस्राह । कात्रन, वका यिन إِنْ دَخَلْت الدَّارَ কথাটি না বলত, তাহলে তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হয়ে যেত। আর শর্তটিকে পরে আনয়ন করার কারণে তালাক শর্তের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যদি শর্ত বক্তব্যের পূর্বে আনয়ন করা रशं, जारत এটা আমাদের মতে جَيْنَانُ مُعَيِّرُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال ইস্তিছনা-এর অবস্থাও ঠিক তদ্ধপ। যেমন কেউ বলল– 🛴 عَلَيٌ أَنْ اللهُ الله ওয়াজিব হওয়ার হুকুমকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। বজা যদি 🛍 بالاً مائة না বলত, তাহলে পূর্ণ এক হাজার টাকাই তার উপর ওয়াজিব হয়ে যেত। আর بَيْان تَغْيِيْر ভধুমাত্র পূর্ববর্তী কালামের সাথে সংযুক্ত অবস্থায়ই ওদ্ধ হবে। কেননা, শর্ত ও ইস্তিছনা কোনো স্বতন্ত্র কালাম নয়। এরা পূর্ববর্তী বক্তব্য ছাডা স্বয়ং কোনো অর্থ নির্দেশ করে না। এ জন্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে সংযুক্তভাবে হওয়াই আবশ্যক। **আর** এ জনাই নবী করীম 🚃 ইরশাদ করেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে শপথ করে এবং তারপর তার বিপরীতটিকেই তদপেক্ষা কল্যাণকর দেখতে পায়, তাহলে সে তার শপথের কাফফারা দিয়ে দিবে এবং কল্যাণকর বস্তুটির উপরই আমল করবে।" লক্ষণীয় যে, নবী করীম 🚃 এখানে কাফফারাকে শপথ হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নির্ধারিত করেছেন। যদি বিচ্ছিনু ও বিলম্বিত ইস্তিছনা শুদ্ধ হতো, তাহলে তিনি তাকেও শপথ হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হিসেবে বর্ণনা করতেন। অর্থাৎ এভাবে বলতেন যে, শপ্থকারী যখন শপথের বিপরীত কাজ করার ইচ্ছা করবে, তখন మেন া বলে নিবে এবং শপথ বাতিল করে দিবে। আর হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে. ইস্তিছনা বিচ্ছিন্সভাবেও শুদ্ধ রয়েছে। কারণ, বর্ণিত আছে যে, নবী করীম 🚃 বলেছেন, 'আমি করাইশদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করবো।' অতঃপর তিনি এক বছর পরে বলেছেন, 'ইনশাআল্লান্থ তা'আলা।' কিন্ত আমাদের মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দিকে এ উক্তিটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা শুদ্ধ নয়।

শा कि का بالشَّرْطِ वाता مَعْلَيْ وَالنَّعْلِيْقِ प्रावित के कि إِلْ بَيْانُ تَغْيِيْدٍ : वाकिक का كَالتَّعْلِيْقِ का काता أَوْ بَيَانُ تَغْيِيْدٍ । या পति उन्निश्च रह وَالْإِسْتِفْنَاءِ वाता الْمُوَخِّرُ किनना, गर्ज فَإِنَّ الشَّرْطَ वाता कि وَالنَّرُ عَلَيْ النَّرْطُ वाता कि وَالْاسْتِفْنَاءِ काता कि का وَالنَّرُ عَلَيْ وَالنَّرُ عَلَيْ وَالنَّرُ عَلَيْ وَالنَّرُ عَلَيْ وَالنَّرُ عَلَيْ وَالنَّرُ عَلَيْ وَالنَّرُ وَالنَّمُ اللَّهُ وَالْمُتَفِيْرُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِّقُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالْمُولِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُولُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولِقُ وَالْم

الشَرْطِ वत विभती صَارَ अव भरत الشَّرْطِ गटर्जत आरथ अश्युक مُعَلَّقًا गर्जर الشَّرْطِ वत विभती صَارَ वत विभती الشَّرْطِ আমাদের نِىْ رُأْيِنًا হয় بَيَان مُغَيِّر অবুরপ হয় না তথা كَيْسَ كَذْلِكَ তখন এটা فَإِنَّهُ عَالِمَ মুতে أَنْ عَلَى اللهُ عَلَ وَلُوْ لَمْ مِامَةً বক্তার জিম্মায় عَنْ وَمُسَيِّم وهِ هَا الْمُوانَدِ وَهِ الْهُمُ وَجُوْبِ وَآهَ وَ مَعْمَ وَاللّهِ مِانَةً وَهُ مَا الْمُوانَدِ وَهِ الْمُعْمِلِينَ وَمُسَدِّم وَهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَهُمُونِ وَاللّهُ مِانَةً وَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُرْفِقُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَمُ পরিপূর্ণ النَّا بِتَسَامِهِ তার উপর ওয়াজিব الْوَاجِبُ عَلَيْهِ তাহলে হতো لَكَانَ তাহলে الكَّانَ তার উপর ওয়াজিব الْمَانِةُ وَالْمَانِةُ مَانَةُ वয়ানে তাগয়ীর مُوصُولًا فَقَطْ उर्हात وَالْاَسْتِفْنَا ، কেননা وَانْسَا يَصِعُ । বয়ানে তাগয়ীর الشَّرْطَ وَالْإِسْتِفْنَا ، কেননা وَانْسَا يَصِعُ । مُ वाठीं وَبُدُونِ वाठीं مُعْنَى निर्दिश करत ना لا يُغِيْدُ या काता का عَنْدُ مُسْتَقِيلٌ مُسْتَقِيلٌ مَا का عَنْدُ مُسْتَقِيلٌ वाठीं उ পূর্ববর্তী বক্তব্য فَيَجِبُ অতএঁব আবশ্যক হবে مَوْضُولًا بِهِ হওয়া مَوْضُولًا بِهِ পূর্ববর্তীর সাথে সংযুক্তি فَيَجِبُ পূর্ববর্তীর সাথে সংযুক্তি وَيُؤَنِّدُ مَا اللهِ مَا الله مُخْلِصَ याटा कन्यान तरसह جَعَلَ नवी कतीय 🚐 काककातात निर्धातन करतह بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ातनत तरा ويَاْتِ নিষ্ঠিত الْرِسْتِشْنَاءُ শপথের أَنْكُفَّارُ তা হলো কাফফারা وَلَوْ صَعَّ المَعْقِينِ শপথের أَنْكُفَّارُةُ ইস্তিছনা مُتَرَاخِبًا বিলিম্বিত করং এভাবে বলতেন الآنَ عَنْ يُقُولُ ٥ اَيْضًا তাহলে একে সাব্যস্ত করতেন مُخْلِصًا শপথ হতে নিষ্কৃতির উপায় لَجُعَلَهُ बात वर्गिज आरह وَرُوِيَ १९४ الْبَصِيْنَ यिन आल्लारु जा 'आला जान এটा वरल निरव وَرُوِيَ १४० वर्ग जात إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَا رُوىَ ٥ اَيْضًا विष्कत्न مَغْضُولًا ইস্তিছনা বিশুদ্ধ آنَهُ يَصِنَّحُ হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে مَغْضُولًا যেমনিভাবে বর্ণিত আছে فَرَيْشًا নবী করীম عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ আমি অবশ্যই লড়াই করবো اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ غَيْرٌ वर्णनाि بَعْدَ سَنَةٍ अण्डभत वर्लाहि أِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى वर्ण वर्णत पति بَعْدَ سَنَةٍ अण्डभत वर्लाहि كُمٌّ قَالُ आर्थ صحِيع বিশুদ্ধ নয় عُنْدُنَا আমাদের মতে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শুন কর আলোচনা হবারতে بَيَان تَغْبِيْر -এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা হবারতে بَيَان تَغْبِيْر -এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, وَمَا بِكَان تَغْبِيْر অর্থাৎ এমন বক্তব্য যা তৎপূর্ববর্তী বক্তব্যকে পরিবর্তন করে দেয়। যেমন শর্তের সাথে যুক্ত করা এবং ইস্তিছনা করা। কেননা, পরে উল্লিখিত শর্ত পূর্ববর্তী সাধারণ অর্থকে বিশেষ অবস্থার সাথে যুক্ত করে দেয়। যেমন কারো বক্তব্য الدَّرَ الدَّارُ (অর্থাৎ তুমি তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর)। কেননা, তার বক্তব্য الدَّار وَخَلْتِ الدَّار ) না হলে সাথে সাথেই তালাক হয়ে যেত। কিন্তু এটার পরে শর্ত নেওয়ার কারণে তালাক উক্ত শর্তের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। তবে আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে শর্তকে যদি এটার পূর্বে উল্লেখ করা হতো, তাহলে হুকুম এটার বিপরীত হতো। অর্থাৎ তার দ্বারা মূলবক্তব্য পরিবর্তিত হবে না; বরং অপরিবর্তিত থেকে যাবে। وَمُنْتِفُنُا وَالْمُ وَالْمُ مِنْ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ

صه प्रात्ना : উक हेवांतर بَيَان تَغْیِیْر गूनवक्र राष्ट्र हिंदी وَانَّمَا بَصِعُ ذَٰلِكُ مُوْصُولًا فَعُطُ الغ وَهِ العَالِيمِ وَهُ وَالْمُ وَانَّمَا بَصِعُ ذَٰلِكُ مُوصُولًا فَعُطُ الغ صهر (वित्तिवित्त मार्थ) महीह हरत किना मि श्रमण वालाठना कता हराइहि। स्विन उपने उपने उपने विक्त हरत । किनना, अधे विदः विकास वि

(অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করল, অতঃপর এটার বিপরীত দিককে কল্যাণকর পেল, সে যেন তার শপথের কাফ্ফারা আদায় করে এবং যা কল্যাণকর তা-ই করে।) হাদীসখানা ইমাম তিরমিয়ী (র.) হযরত আবৃ হুরায়াহ (রা.)-এর মাধ্যমে নবী করীম হতেই বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয় যে, উক্ত হাদীসটিতে শপথ হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হিসেবে কাফ্ফারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি বিলম্বে (বিচ্ছিন্নভাবে)

وَ رُوِيَ اَنَّهُ قَسَالُ اَبِسُوْ جَعْفَرَ بِسُنَّ هُنِيكًا الدَّوَانِقِيُّ الَّذِي كَانَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّامِيَّةً لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) لِمَ خَالَفْتَ جَدِّيْ فِيْ عَدْمٍ صِحَّةِ الْإِسْتِثْنَاءِ مُتَرَاخِبًا فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) لَوْ صَحَّ ذٰلِكَ بَارَكَ اللَّهُ فِيْ بَيْعَتِكَ أَيْ عَنُولَ النَّيَاسُ الْأَنَ إِنْ شَاءَ اللُّهُ فَتَنْتَعَقِيضُ بَيْعَتُكَ فَتَحَبَّرَ الدَّوَانِقِيِّ وَسَكَتَ وَاخْتَلَفَ فِي خُصُوْمِ الْعُمُومِ فَعِنْدَنَا لَا يَقَعُ مُتَرَاخِيًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) يَجُوزُ ذٰلِكَ لَمَذَا الْإِخْتِلَانُ فِيْ تَخْصِيْصٍ يَكُونُ إِبْتِدَاءً وَامَّا إِذَا خُصَّ الْعَامُ مُرَّةً بِالْمَوْصُولِ فَالِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ مَرَّةً ثَانِيَةً بِالتَّرَاخِي إِرِّفَاقًا وَهُو مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ تَخْصِبُصَ الْعَامِّ عِنْدَنَا بِيَانُ تَغْيِيْرِ فَلَا جَرَمَ يِتَقَيَّدُ بِشُرْطِ الْوَصْلِ وَعِنْدَهُ بِيَانُ تَقرِيْرٍ فَيَسَصِحُ مَوْصَوْلًا وَمَفْصُولًا وَهٰذَا مَعْنٰى مَا قَالَ وَهَٰذَا بِسَاءً عَلَى أَنَّ الْعُسُومِ مِثْلُ الْخُصُوْصِ عِنْدَنَا فِي إِيْجَابِ الْحُكْمِ قَطْعًا وَبَعْدَ الْخُصُوصِ لَا يَبْقَى الْقَطْعُ فَكَانَ فْبِيْرًا أَى كَانَ التَّخْصِيْصُ بَيَانَ تَغْيِبْرٍ مِنَ الْقِطْعِ إِلَى الْإِحْتِمَالِ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ الْوَصْلِ وَعِنْدَهُ لَبْسَ بِتَغْيِبْرِ بَلْ هُوَ تَقْرِيْرُ لِلظَّنِّبَّةِ الَّتِى كَانَتْ لَهُ قَبْلُ التَّخْصِيْصِ فَبَصِحُ مُوصُولًا وَمُفْصُولًا.

সরল অনুবাদ: আর কথিত আছে যে, আব্বাসী খলীফা আবু জা'ফর মান্সুর দাওয়ানেকী ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আপনি আমার পিতামহ ইবনে আব্বাসের সাথে বিলম্বে ইস্তিছনা শুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নে কেন দ্বিমত পোষণ করেন?' ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর উত্তরে বলেন, 'যদি এরপ ইস্তিছনা শুদ্ধ হয়, তাহলে আপনাকে স্বীয় বায়'আতের আশা ছেড়ে দিতে হবে।' অর্থাৎ জনগণ এখন ইনশা আল্লাহ্ন তা'আলা বলে নিবে এবং আপনার হাতে সম্পাদিত বায়'আত ভেঙ্গে যাবে। এতদশ্রবণে দাওয়ানেকী হতভন্ব ও নিশ্চপ হয়ে গিয়েছিলেন। **আর আম হতে কতিপয় একককে** নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা জায়েজ আছে কিনা সেই প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। আমাদের মতে বিলম্বের সাথে সংঘটিত হতে পারে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জায়েজ রয়েছে। এ মতভেদ 🚣 -এর প্রথমবার এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যখন একবার সংযুক্ত কালাম দারা تُخْصِيْص হয়ে যায়, তখন দিতীয়বার বিলম্বিত কালাম দ্বারা تخصنص করা সর্ব সম্মতিক্রমেই জায়েজ। উক্ত মতপার্থক্যের ভিত্তি এ কথার উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, আমরা হানাফীদের নিকট 🎎 হতে কতিপয় একককে নির্দিষ্ট করা थक्ष श्रुहात بَيَان تَغْيِيْر देत किছू नग्न। এ जनाउँ অনিবার্যভাবে সংযুক্ত কালাম দারা হওয়ার শর্ত আরোপ করা হবে। (যেমনটি بَيَان تَغْيِيْر -এর হুকুম।) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এটা বয়ানে তাকরীর। সুতরাং সংযুক্ত ও পৃথক সকলভাইে শুদ্ধ হবে। (যেমন - بَيَان تُقْرِيْر -এর নিয়ম।) আর এটাই গ্রন্থকার (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য। আর এই মতপার্থক্যের ভিত্তি এ কথার উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, আমরা হানাফীগণের নিকট আমও খাস-এর মতো হুকুম সাব্যস্ত করার প্রশ্নে অকাট্য আর তা হতে কতিপয় একককে নির্দিষ্ট করার পর সেই অকাট্যতা আর অবশিষ্ট থাকে না। ফলে তা تغيير হয়ে যাবে। অর্থাৎ এই নির্দিষ্টকরণটি بَيَان تَغْيِيْر و পরিণত হয়ে যাবে। অকাট্যতা হতে সম্ভাবনার দিকে। সুতরাং تخصيص -ও সংযুক্তভাবে হওয়ার শর্ত দারা শর্তযুক্ত হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তাখ্সীস্ يُغْيِيْرُ নয়; বরং তা عَام अत काग بَيَان تَقْرِيْر वित्निष। या जांत याज عَام عَام عَالَمَ عَلَيْدَة - वंत माथा تُخْصِيْص - এत পূর্ব হতে বিদ্যমান ছिल। সুতরাং تَخْصِيْص -এর ন্যায় সংযুক্ত ও পৃথক উভয়ভাবেই জায়েজ হবে।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- पड़े - पड़े

ত্র আবোচনা : অত্র ইবারতে হানাফী ও শাফেয়ীগণ নি - কি ত্র আবোচনা : অত্র ইবারতে হানাফী ও শাফেয়ীগণ নি - কি ত্র আবোচনা : অত্র ইবারতে হানাফী ও শাফেয়ীগণ নি - কি ত্র আবুলাবে মূল্যায়ন করেন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হানাফীগণ নি আবুলাক নি ত্র করে করেন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হানাফীগণ নি আবুলাক করে ত্রেপ পিরবর্তনকারী বর্ণনা) হিসেবে গণ্য করার কারণ এই যে, তাঁদের মতে তাঁদের মতে কর্কাট্যজা অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই এটা কর্কাট্যভাবে সাব্যস্ত করে থাকে। সুতরাং নি হতে তাঁক্র করে এটার অকাট্যভা অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই এটা বির্দাণ এর দিকে পরিবর্তিত হবে। আর এটাই ন্র্নাই বা পরিবর্তনকারী বর্ণনা। অতএব, ন্র্নাই তথা সংযুক্তভাবে হওয়া শর্ত হবে। পর্ফান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে নি অকাট্যভাকে সাব্যস্ত করে না; বরং বিরা বা ধারণাকে সাব্যস্ত করে। আর অব্যাক্ত করে না বা ধারণাকে সাব্যস্ত করে। আর তাকিদ হয়ে থাকে। কাজেই এটা ক্রিক্র ত্রা জায়েজ হবে। ক্রেক্র ত্রা জায়েজ, ত্রদূর্প করিণ ও ক্রেক্র ও উভয়ভাবে হওয়া জায়েজ হবে।

خَامُ الله بَيَانُ -এর بَيَانُ -এর أَخُصُوْم -এর أَنَتُومَنِيْتُ -এর أَنَتُومَنِّم -এর أَنَتُومَنِّم -এর أَنَتُومَنِّم -এর أَنَتُومَنِّم -এর أَنَتُومَنِّم -এর أَنَتُومَنِّم -এর الله -এর -এর নার নার ভার প্রক্ত করে তথাপি এটা (تَتُومِنُّم -কে তার প্রক্ত করত অন্যদিকে নিয়ে যান الله -কে তো এটার সমস্ত একককে বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। অথচ تَتُومِنُّم -এর পর তা আর সমস্ত একককে বুঝায় না। সুতরাং এ দিকের বিবেচনায় এটা بَيَان تَغْيِنْر

সরল অনুবাদ : আর এ কথাটি যখন সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, 🕹 হতে কতিপয় একককে নির্দিষ্ট করা আমাদের মতে বিলম্বের সাথে শুদ্ধ নয়, তখন আমাদের উপর তিনটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রথম আপত্তি এই যে. বনী ইসরাঈলরা যখন তাদের নিহত ভাইয়ের হত্যাকারীর পরিচয় জানতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা একটি গাভী জবাই করার আদেশ দান করত ইরশাদ করেছিলেন– 🕮 ী رن ---অতঃপর যখন তারা সেই গাভীর يَأْمُركُمْ أَنْ تَذْبَعُوا بَقَرَةً বয়স, গুণ ও বর্ণ কিব্লপ হওয়া উচিত–তা জানতে সচেষ্ট হলো. তখন আল্লাহ তা'আলা এটার বিস্তারিত বিবরণ দান করেছিলেন। যেমনটি কুরআন মাজীদে উল্লিখিত রয়েছে। সুতরাং এ ঘটনার মধ্যে عُامُ অর্থাৎ بَغَرَهُ -এর تَخْصِيْص বিলম্বের সাথে পাওয়া গেছে। গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা তার উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। **আর বনী ইসরাঈলের গাভীর** বর্ণনা মুতলাককে ﷺ করারই শ্রেণীভুক্ত, 🛍 -কে নির্দিষ্ট করার শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা, 🛍 শর্দটি పঠে বা অনির্দিষ্টবাচক. যা ॐॐ কালামের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা বিশেষ একটি এককের জন্য প্রণীত। অবশ্য তা গুণের বিবেচনায় মৃতলাক। সূতরাং এটা (অর্থাৎ গুণের বয়ান) নসখ সাব্যস্ত হয়েছে। এ জন্য বিলম্বের সাথে তার বর্ণনা শুদ্ধ হয়েছে। কারণ, নস্থ তো বিলম্বেই হয়ে থাকে।

कामिक अनुवाप : وَاَحِدُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

ত্র আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে আহনাফের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ও এটার খণ্ডন করা হয়েছে। ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে عَامُ বিলম্বের সাথে জায়েজ নেই। এটার উপর ভিত্তি করে প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে আমাদের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অভিযোগটি এটা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত বনী ইসরাঈলীদের গাভী জবাই করার ঘটনাটি। বনী ইসরাঈলের এক নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে সনাক্ত করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে একটি সাধারণ (عام) গাভী জবাই করবার নির্দেশ দেন এবং বলা হয় যে, উক্ত গাভী জবাই করার পর এটার লেজ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করার পর সে (ক্ষণিকের জন্য) জীবিত হয়ে নিজেই তার হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করে দিবে। কিন্তু তারা উক্ত গাভীর আকার-আকৃতি, বয়স ইত্যাদি জানতে চায়। তাতে আল্লাহ সবিস্তারে এর বয়স আকার-আকৃতি এবং অবস্থার বর্ণনা পেশ করেন। সূতরাং এতে ইব্ এম প্রচায় বিলম্বে হয়েছে। তা যদি জায়েজ না হবে তাহলে আল্লাহ তা আলা কিভাবে করলেন?

الثَّانِيْ أَنَّ قُولَهُ تَعَالَى خِطَابًا لِثُورِ إِهِ فَاسْلُكُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكُ اَیْ اَدْخِلْ فِی السَّفِیْنَةِ مِنْ کُلِّ جِنْسٍ مِنْ السَّفِیْنَةِ مِنْ کُلِّ جِنْسٍ مِنْ الْحَيَوَانِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَادَخِلْ اَهْلَكَ اينضًا فِيهَا فَالْآهْلُ عَامُّ مُتَنَاوِلُ لِكُلِّ اَوْلَادِهِ ثُمَّ خُصَّ مِنْهُ كِنْعَانُ ابْنُ نُوْجٍ بِقَوْلِهِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ فَقَدْ خُصَّ الْعَامُ مُتَرَاخِيًا هَهُنَا اَيْضًا فَاجَابَ بِقَوْلِهِ وَالْأَهْلُ لَمْ يَتَنَاوَلِ اَلْإِبْنَ لِأَنَّ اَهْلَ النَّبِيِّي مَنْ كَانَ تَابِعَهُ فِي الدِّينِ وَالتَّقَوٰى لا مَنْ كَانَ ذَا نَسَبٍ مِنْهُ فَلَمْ يَكُنِ الْإِبْنُ الْكَافِرُ اَهْلًا لَهُ لَا أَنَّهُ خُصَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ حَتَّى يَكُونَ تَخْصِيْصُ الْعَايِّم مُتَرَاخِيًا وَلْكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَعَالٰي إِسْتَثْنَى إِبْنَهُ أَوَّلاً بِقَوْلِهِ وَاهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَلُوْلُمْ يَكُنِ الْآهْلُ فِي النَّسَبِ مُرَادًا لَمَا اخْتِيْجَ إِلَى الْإِسْتِثْنَاءِ وَلَٰكِنَّ نُوحًا لَمْ يَتَفَطَّنْ لَهُ لِغَايَةِ شَفَقَتِهِ عَلَيْهِ حَتَّى سَالً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَإِنَّا وعَدَكَ الْحَقُّ وَانْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِيْنَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ \_

সরল অনুবাদ : দিতীয় আপত্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা হ্যরত নূহ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, অর্থাৎ আপনি فَاسْلُكْ فِينْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ আপনার নৌকায় প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণী হতে এক এক জোডা নর ও মাদাকে তুলে নিন এবং আপনার পরিবার-পরিজনকেও তাতে উঠিয়ে নিন। عَامُ শব্দটি عَالُم যা সকল সন্ততিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অতঃপর কিনআন ইবনে নূহ (আ.)-কে তদীয় षाता निर्मिष्ट करत रकला ररारह। إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এখানেও 🔑 -কে বিলম্বের সাথে করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) তার নিম্নোক্ত কাওল দারা এটার উত্তর প্রদান করেছেন। আর 此 শব্দটি পুত্রকে অন্তর্ভুক্তই করেনি। কেননা, নবীর ট্রের্টা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে দীন ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করে। নবীর 🕍 -এর প্রশ্নে সেই ব্যক্তির উপর 🔑 শব্দটি প্রযোজ্য নয়, যে তাঁর সাথে নিছক নসবী সম্পর্ক দ্বারাই সম্পক্ত। অর্থাৎ তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং কাফির-এর পুত্র নবীর আহ্লভুক্তই নয়। এরপ নয় যে, اَشُل ছারা কিনআনক اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ হতে নির্দিষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যাতে এ প্রশ্ন থাকতে পারে य, এখান عَامْ राउ विलास्तर जाए। تَخْصِيْص कता राउ عَامْ কিন্তু উক্ত জবাবের উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ: जा जा जा ला शूर्तरे जांत का जन : وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْغُمُولُ দ্বারা হ্যরত নূহ (আ.)-এর পুত্রকে ইস্তিছনা করে ফেলেছিলেন। সুতরাং نفل দ্বারা যদি ঔরসজাত সন্তানই উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে এ ইস্তিছনার কি আবশ্যকতা থাকতে পারে? হ্যাঁ, হ্যরত নৃহ (আ.) সন্তানের প্রতি অত্যধিক বাৎসল্যবশত এ কথাটি ভৈবে দেখেননি যে, এ মুস্তাছনার মধ্যে তাঁর পুত্র কিনআনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিনা। এমনকি তিনি مَتِ إِنَّ – আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِيْنَ তখন জবাবে আল্লাহ্ তা আলা ইরশাদ করেছেন-

قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ٱهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

سه المحتوات على المعارفة الم

মহান প্রভ্র الْفَاعِ وَ مَالِكِ اللهُ الْفَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْفَاعِ الْمَاعِ الْفَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ اللهُ الْمَاعِ اللهُ اللهُ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### [১৪৭ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) এখানে উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, উপরিউক্ত ঘটনায় مُطْلُقُ -কে مُطْلُقُ করা হয়েছে। কেননা, ইতিবাচক বক্তব্যের মধ্যে অনির্দিষ্ট بُعَرَةٌ শব্দটি যদিও বিশেষ অর্থে (একক অর্থের জন্য গঠিত) হয়েছে, তথাপি اَوْصَافُ বা সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। কাজেই اَوْصَافُ (বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতি) -এর বর্ণনার দ্বারা একে مُطْلُقُ করা হয়েছে। আর তা مُطْلُقُ -এর নামান্তর। অতএব, এটা বিলম্বে হওয়া সহীহ হয়েছে। কেননা, نَسْخُ তো পরেই হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বনী ইসরাঈলের গাভী জবাইয়ের مُطْلُقُ -কে عُمَّيِّدُ করা হয়েছে- خَاصْ مَعَامُ مَعَامُ

### [১৪৮ नः भृष्ठात पालाठना]

الخ النبري الأبن إلى النبري المنار المنار

আমাদের শ্রন্ধেয় গ্রন্থকার (র.) এর জবাবে হানাফীগণের পক্ষ হতে বলেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতের শব্দে কিনআন শামিলই ছিল না। সুতরাং তাকে খাস করার প্রশ্নই উঠে না। কেননা, নবীর পরিবারভুক্ত হওয়ার জন্য দীন ও তাকওয়ার দিক দিয়ে নবীর অনুসারী হওয়া আবশ্যক। কেবল ঔরষজাত সন্তান হলেই নবীর আহাল বা পরিবারভুক্ত হওয়া যায় না।

অবশ্য গ্রন্থকার (র.)-এর উপরিউজ জবাবের বিপক্ষে বলা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী আয়াত "وَاَهْلَكُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْغَوْلَ" -এর মধ্যে হতে অভিশপ্তদেরকে إِسْتِغْنَا، করা হয়েছে। যাতে বুঝা যায় যে, إِسْتِغْنَا، ছারা অনুসারীদেরকে না বুঝিয়ে সন্তান-সন্ততিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় إُسْتِغْنَا، এর কোনো অর্থ হয় না। তবে হয়রত নৃহ (আ.) পিতৃম্নেহাধিক্যবশত উজ্জ্ আয়াতের প্রতি না তাকিয়ে কিনআনকে স্বীয় আহাল হিসেবে আখ্যায়িত করত পরিত্রাণ চেয়েছেন। যদক্রন আল্লাহ জবাবে বলেছেন, কিনআন আপনার আহালভুক্ত নয়। সে অসংকর্মশীলদের দলভুক্ত।

উক্ত إغْتِرَاضُ -এর জবাবে আমরা গ্রন্থকার (র.)-এর পক্ষ হতে বলতে পারি যে, উপরিউক্ত আয়াতে الْمَنْعُطِعُ) হয়েছে। সুতরাং الْمَنْعُطِعُ তার مُسْتَغُنْى مِنْهُ তার مُسْتَغُنْى مِنْهُ তার مُسْتَغُنْى مِنْهُ -এর জাতীয় হওয়া জরুরি নয়। আর হয়রত নৃহ (আ.) স্লেহাধিক্যের কারণে আল্লাহর পূর্বোক্ত বাণীর প্রতি জ্রুক্ষেপ করেননি এটা মোটেই ঠিক নয়। একজন নবীর উপর এটা মিথ্যা অপবাদেরই নামান্তর। বরং উক্ত আয়াতে الله مَنْ سَبَقُ عَلَيْهِ الْقُولُ -এর দ্বারা তিনি কাফিরদেরকে বুঝিয়েছেন, অথচ কিনআন ছিল মুনাফিক। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে, কিনআন নিষ্কৃতি পেতে পারে, সে জন্যই দোয়া করেছিলেন। জবাবে আল্লাহ আলিমুল গায়েব বললেন হে নৃহ! যদিও বাহ্যত ঈমান আনার কারণে আপনি কিনআনকে ঈমানদার ও আপনার অনুসারী তথা আহলভুক্ত মনে করছেন আসলে তা নয়। সে আপনার আহল নয়। তার অন্তর কুফরিতে পরিপূর্ণ।

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয় আপত্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাওল إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ নৈশ্বরই তোমরা এবং আল্লাহ্ তা আলা ব্যতীত যে সমস্ত বস্তুর তোমরা পূজা কর, সবাই দোজখের ইন্ধন হবে)-এর মধ্যে 💪 শব্দটি 🛵 যা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত সকল মা'বদকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এ ভিত্তিতেই আব্দুল্লাহ ইবনে যাব'আরী নবী করীম 🚃 -এর নিকট অভিযোগ করেছিল যে. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তো হযরত ঈসা (আ.). হযরত উযায়ের (আ.) এবং ফেরেশতাগণেরও পূজা করা হয়েছে। তাহলে আপনার মতে তাঁরাও জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন- إِنَّ الَّذِيْنَ নি চয়ই سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ যাঁদের জন্য পূর্ব হতে আমার পক্ষ হতে পুণ্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, তাঁরা এটা হতে শত যোজন দূরে থাকবেন।) কাজেই এখানে সাবেক আয়াতে 💪 শব্দটিকে এ শেষোক্ত আয়াত দ্বারা বিলম্বের সাথে খাস করা হয়েছে। সূতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দারা এটার উত্তর প্রদান করেছেন। **আর আল্রাহ** إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ -जा जानात का जन-এ আয়াতটি আদৌ হযরত ঈসা (আ.)-কে অন্তর্ভুক্তই করেনিূ। এরূপ নয় যে, আল্লাহ তা'আলার إِنَّ الَّذِينَ سَبَغَتْ لَهُمْ مُتِنًا الْحُسْلَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا: काउन এ আয়াতটি দারা এটাকে খাস করা হয়েছে। কেননা, أَمُ अंपि الْعُقُولِ अंपि - عَيْر ذَوِي الْعُقُولِ अंपि الله अंपि الله مَا এটার عُمُنوء -এর মধ্যে হ্যরত ঈসা (আ.) ও অন্যান্যগণ অন্তর্ভুক্তই নন। এখন বাকি রইল ইবনে যাব আরীর প্রশ্ন। সে এটা নিছক ঔদ্ধত্য ও বিরুদ্ধাচরণবশতই উত্থাপন করেছিল। এ জন্য নবী করীম 🚃 তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন- 'তুমি তোমার কওমের ভাষা সম্পর্কে কতই না অজ্ঞ। 💪 ও 💥 শব্দ पूं कि त्य यथाकत्म أنعُقُولِ الْعُقُولِ فَ غَنيس ذُوى الْعُقُول प्रथाकत्म - فرى الْعُقُولِ فَ عَنيس জন্য ব্যবহৃত হয়- এ সামান্য কথাটিও কি তোমার জানা নেই?'

اَلثَّالِثُ اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّكُمْ وَمَا تَعَلَّدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ كَلِمَةُ مَا عَالَمْةُ لِكُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبْعَرِيُّ اَلَيْسَ اَنَّ عِيْسلى (عا) وَعُزَيْرَ (عا) وَالْمَلَالِكَةَ قَدْ عُبِدُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ افْتَرَاهُمْ يُعَذَّبُونَ فِي النَّارِ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ فَخُصَّ كُلِمَةُ مَا بِهٰذِهِ الْأَيَةِ مُتَرَاخِيًا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَتَنَاوَلْ عِيسًى (عه) لَا أَنَّهُ خُصَّ بِقُولِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى لِآنَّ كَلِمَةَ مَا لِذَوَاتِ غَيْرِ الْعُقَلَاءِ وَعِيْسلى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَحْوهُ لَمْ يَدْخُلُ فِي عُمُوم كَلِمَةِ مَا لَٰكِنَّ ابْنَ الزَّبْعَرِيِّ إِنَّمَا سَأَلَ تَعَنُّتًا وَعِنَادًا وَلِذَا قَالَ لَهُ النَّنبِيُّ ﷺ مَا اجْهلك بِلِسَانِ قَوْمِكَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا لِغَيْرِ الْعُقَلَاءِ وَمَنْ لِلْعُقَلَاءِ.

كَلِمَةٍ مَا উম্মের মধ্যে فِي عُمُوْمِ অন্তর্ভুক্ত নন وَعِيْسُلَى عَلَيْكِ السَّلَامُ ه وَلِذَا واللهِ عَامَ وَعِنَادًا وَهِ هُمَا عَلَيْ الْمَنْ النَّرْعُرِيّ এর وَعِنَادًا وَالْمَا الْمَا الْمَا তোমার عَوْمِكُ নবী করীম 🚟 তাকে বলেছিলেন مَا أَجْهَلُكَ তুমি কতইনা অজ্ঞ بِلِسَانِ ভাষা সম্পর্কে عَوْمِكُ تَاللُّهُ مَا يُعْلَيُهُ فَا أَجْهَلُكُ السَّامِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل مَنْ आत وَمَنْ لِلْعُقَلَاءِ क्यानशनपत कना مَنْ اللَّهُ عَلَاهِ वि कान ना أَنَّ مَا वि कान ना مَنْ اللَّهُ عَل শব্দটি জ্ঞানবানদের জন্য ব্যবহৃত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা
عام (त.) عَامُ (مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ الخ عَامُ (ते) تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ الخ -এর ত্রাপারে আহনাফের বিরুদ্ধে আনীত তৃতীয় অভিযোগটি খণ্ডন করেছেন। অভিযোগটি হচ্ছে, আল্লাহ তা আলা কুরআনে কারীমের মধ্যে এরশাদ করেছেন, "وَنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ" অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমরা এবং যাদের তোমরা ইবাদত কর তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

এ আয়াতের মধ্যে 💪 শব্দটি 🖒 এটা আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত উপাস্যদেরকে শামিল করেছে। যদ্দরুন আব্দুল্লাহ ইবনে যাব আরী হুযূর ্রু -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.), উযায়ের (আ.) এবং ফেরেশতাগণও রয়েছে। তাহলে কি আপনার মতে তাঁরাও জাহান্লামের আগুনে নিক্ষেপিত হবে। তখন এ আয়াতটি নাজিল হয় اِنَّ النَّـاثِ ا অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে যাদের নিকট কল্যাণ এসেছে তারা জাহান্নামের আগুন হতে নিরাপদ (দূরে) থাকবে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা যেসব ঈমানদারকে কাফির মুশরিকরা উপাস্য বানিয়েছে, তাদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতের 🖒 -এর عُمُنُو হতে খাস করা হয়েছে। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, خَامُ হতে বিলম্বের সাথে تَخْصِيْصِ করা জায়েজ আছে।

এর জবাবে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) হানাফীগণের পক্ষ হতে বলছেন যে, বিরোধীগণের উপরিউক্ত অভিযোগ মোটেই যথার্থ নয়। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতের 🚣 এর মধ্যে হযরত ঈসা (আ.), হযরত উযায়ের (আ.) ও ফেরেশতাগণ আদৌ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কাজেই পরবর্তী আয়াতের দারা তাদেরকে تخصيص করার প্রশ্নই উঠে না। কেননা, لَمْ سُولُو শব্দটি عَيْدُو ذَوِى الْعُقُولُو ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অথচ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই نوى العقول এ জন্যই আব্দুল্লাহ ইবনে যাব আরীর জবাবে নবী করীম 🚐 বলেছিলেন যে, তোমার স্বজাতির ভাষা সম্পর্কে তুমি কতই না অজ্ঞ! তুমি কি জান না যে, لَمُ "स्पिरि عَنْهِ ذُوى الْمُقُولِ "अपिरिलिन र्य, তোমার স্বজাতির ভাষা সম্পর্কে তুমি কতই না অজ্ঞ! তুমি কি জান না যে, لم এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ﴿ وَيِ الْعُقُولِ

উক্ত প্রশ্নের জবাবে এটাও বলা যেতে পারে যে, আয়াতটি দ্বারা মক্কার কুরাইশদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর তারা প্রতিমা পূজারী ছিল। সুতরাং আয়াতটির অর্থ এই যে, হে মক্কার কুরাইশরা! তোমরা এবং যেসব প্রতিমার তোমরা উপাসনা কর তারা সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। কাজেই হযরত ঈসা (আ.), হযরত উযায়ের (আ.) ও ফেরেশতাগণ এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর আল্লাহর বাণী الَّذِيْنُ سَبَغَتْ النخ সতন্ত্র বাক্য– এতে বলা হয়েছে যে, এসব সংকর্মশীলগণের মর্যাদা অতি উর্ধেষ । এদেরকে তোমাদের প্রতিমাদের সাথে কিয়াস করা মোটেই শোভা পায় না।

ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَيَانُ التَّغْيِيْرِ مُنْقَهِمًا إِلَى الشُّرطِ وَالْإِسْتِفْنَاءِ وَقَدْ مَطْى بَبَانُ الشُّكُوطُ فِيْ بَحْثِ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ تَرَكَ ذِكْرَهُ وَاشْتَغَلَّ اللَّهِ بِبَحْثِ الْإِسْتِثْنَاءِ فَقَالَ وَالْإِسْتِثْنَاءُ يَمْنَعُ التَّكُلُمُ بِحُكْمِهِ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنَى مُتَعَلِّقُ بِالتَّكَلُمِ كَانَّهُ قَالَ وَالْإِسْتِفْنَاءُ يَمْنَعُ التَّكَلُمَ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنَى مَعَ حُكْمِهِ يَعْنِي كَانَّهُ لَمْ يَتَكَلُّمْ بِقَدْدِ الْمُسْتَشْنَى أَصْلاً فَجَعَلَ تَكُلُّمَّا بِالْبَاقِي بَعْدَهُ آَيْ بَعْدَ الْإِسْتِثْنَاءِ فَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَى النُّ دِرْهَمِ إِلَّا مِائَةٌ فَكَانَّهُ قَالَ لَهُ عَلَى تِسْعُ مِائَةٍ فَقَدْرُ الْمِائَةِ كَانَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ فِي التَّعْلِيْقِ بِالشَّرطِ لَمْ يَتَكَلَّم بِالْجَزَاءِ حَتَّى وُجِدَ الشَّرْطُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَثْنَى قَدْ حُكِمَ عَلَيْهِ اوَّلا فِي الْكَلامِ السَّابِقِ ثُمَّ اخْرِجَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِسَطِينِقِ الْمُعَارَضَةِ فَكَانَ تَقْدِيْرُ قَوْلِهِ لِفُلَانِ عَلَىَّ اَلْفُ دَرْهُمِ إِلَّا مِائَةٌ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى فَإِنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ يُوجِبُهَا وَالْاسْتِثْنَاءُ يَنْفِيْهَا فَتَعَارَضَا فَتَسَاقَطَا .

সরল অনুবাদ : অতঃপর بَيَّان تَغْبِيْر যেহেতু শর্ত ও ইস্তিছনা এ দু'ভাগে বিভক্ত এবং শর্তের বর্ণনা 💢 🗓 এর আলোচনায় অতিবাহিত হয়ে গেছে, এ জন্য الْفَاسِدُةُ গ্রন্থকার (র.) এটার উল্লেখ বর্জন করেছেন এবং শুধু ইস্তিছনার আলোচনায়ই আত্মনিয়োগ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন. আর ইন্ডিছনা মুন্তাছনার পরিমাণ অনুযায়ী সাবেক কালামকে তার হুকুমের সাথে বাধা দান করে। এখানে শব্দিট تَكَلُمُ -এর সাথে যুক্ত হয়েছে। যেন গ্রন্থকার (র.) وَأَلْاِسْتِثْنَاء يَمْنَعُ التَّكُمُ بِقَدْدٍ , वर्षां करां يَمْنَعُ التَّكُمُ بِقَدْدٍ , वर्षां करां करां कर কোনো কথাই বলেনি। তা**হলে ইন্তিছনার পরে যা অবশিষ্ট** থেকে গেছে, সেই সীমা পর্যন্তই কালাম গণ্য করা হবে। সুতরাং যদি কেউ বলে যে, أَنُفُ دِرْهُمِ إِلَّا مِانَةٌ তখন যেন এটাই বলে যে, يَنْ عُلْقَ تِسْعُ مِانَةٍ এবং একশত টাকার পরিমাণ সম্পর্কে এটা মনে করতে হবে যে, সে তদসম্পর্কে কোনো কথাই উচ্চারণ করেনি এবং কোনো হুকুমও আরোপ করেনি যদ্রপ تَعْلِيْقٌ بِالشَّرْطِ এর অবস্থায় যতক্ষণ শর্তের অস্তিত্ব না হবে, এটাই মনে করা হয় যে, বক্তা যেন 🎞 সম্পর্কে কোনো কথা উচ্চারণই করেনি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ইন্ডিছনা তথু ﴿ এর পদ্ধতিতেই হকুমকে নিষেধ করে থাকে অর্থাৎ বক্তা সাবেক কালামের মধ্যে মুস্তাছনার উপর যে হুকুম আরোপ করেছিল, পরে তাকেই সাবেক কালামের مُعَارِضْ হুকুমের সাহায্যে খারিজ করে দিয়েছে। সুতরাং তার বঁক্তব্যের আকৃতি এরপ দাঁড়াবে : كُنُلَانِ कनना, वांत्कात عَلَى الْفُ دِرْهَمِ إِلَّا مِانَةٌ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ا প্রথমাংশ একশত দিরহামকেওঁ ওয়াজিব করে, আর ইস্তিছনা তাকে অস্বীকার করে। এখন উভয় হুকুমের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হয়ে গেছে, ফলে উভয়টিই অকেজো হয়ে যাবে।

صمع التعلیق التعلیق

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একে بَغْلِيْنً بِالشَّرْطِ -এর সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ إِسْتِفْنَا، -এর ন্যায় - بَزَا، এর করা নুরিখিত তিক্ষণ পর্যন্ত অনুরিখিত হিসাবে গণ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শর্ত পাওয়া যাবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল اَنْتِ طَالِقُ إِنْ دُخُلْتِ الدَّارَ । তুমি তালাক, যি তুমি ঘরে প্রবেশ কর) সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত మَرُط (ঘরে প্রবেশ করা) পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে নিতে হবে যে, যেন বক্তা اَنْتِ مَالِكُ বলেননি।

কাজেই যখন শর্ত পাওয়া যাবে তখন তিনি اَنْتِ طَالِقٌ বলেছেন বলে সাব্যস্ত হবে এবং এর হুকুমও বর্তাবে।

وَقِيلَ فَائِدَتُهُ تَظْهُرُ فِيْمَا إِذَا الْفَيْكَيْنِيَ خِلَانَ جِنْسِهِ كَقَوْلِهِ لِفُلَانِ عَلَىَّ ٱلْفُ دِرْهَمِ إِلَّا ثَوْبًا فَعِنْدَنَا لَا يَصِحُ الْإِسْتِفْنَاءُ لِآنَّهُ لَايَصِحُ ٣٠٠ بَيَانًا وَعِنْدَهُ يَصِحُ فَيَنْقُصُ مِنَ الْاَلْفِ قَدْرُ قِينْ مَةِ الثُّوْبِ لِأَنَّ عَمَلَ الْإسْتِشْنَاءِ كَالدُّلِيْلِ الْمُعَارِضِ وَهُوَ بِحَسْبِ الْإِضْكَانِ وَالْإِمْكَانُ هٰهُنَا فِي نَفْيِ مِقْدَارِ قِبْمَتِهٖ وَلَايَخْلُو هٰذَا عَنْ خَدْشَةٍ لِإِجْمَاعِ اهْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفِي إِثْبَاتٌ وَمِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ هٰذَا دَلِيْلٌ لِلشَّافِعِيِّ (رح) عَلَى أَنَّ عَمَلَ الْاِسْتِثْنَاءِ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ لِآنَّ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ يتَعَارَضَانِ مَعًا وَلِأَنَّ قُولُهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللُّهُ لِلتَّوْجِيْدِ وَمَعْنَاهُ النَّفَى وَالْإِثْبَاتُ فَكُو كَانَ تَكَلُّمًا بِالْبَاقِي لَكَانَ نَفْيًا لِغَيْرِهِ لَا إِثْبَاتًا لَهُ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِبْنَئِذٍ لاَّ إِلْهَ غَبْرُ اللَّهِ فَيَكُونُ نَفْيًا لِغَيْرِ اللَّهِ لَا إِثْبَاتًا لِللَّهِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ وَبِخِلَافِ مَا لُوْ حَمَلْنَا عَلَى سَبِيْلِ الْمُعَارَضَةِ إِذْ يَكُونُ الْمَعْنَى حِيْنَئِذِ لَّا إِلْهُ إِلاَّ اللَّهُ فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ .

সরল অনুবাদ : কেউ কেউ বলেছেন যে. এ পার্থক্যের ফলাফল সেই অবস্থায় প্রকাশিত হবে, যখন মুস্তাছনা মুস্তাছনা মিনহুর বিপরীত শ্রেণীভুক্ত হবে। যেমন, কেউ বলল-অমুক व्यक्ति आमात निकिष्ठ) لِفُكُنِ عَلَى ٱلْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثُوبًا এক হাজাঁর দিরহাম প্রাপ্য রয়েছে, একখানা কাপড় ব্যতীত ।) আমরা হানাফীগণের নিকট এ ইস্তিছনা শুদ্ধ নয়। কেননা শ্রেণীবহির্ভূত বস্ত বয়ান হতে পারে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শুদ্ধ হবে। সুতরাং এক হাজার দিরহামের মধ্য হতে একখানা কাপড়ের মূল্য পরিমাণ টাকা হ্রাস করা হবে। কেননা, তাঁর নিকট ইস্তিছনার আমল 🤳,🚅 দলিলেরই অনুরূপ। আর তা সম্ভবপর পরিমাণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। এখানে সম্ভবপর পরিমাণ হলো কাপড়ের মূল্য পরিমাণ টাকা বাদ मिरा रक्ना: किन्न **এ न्या** भारत का ना किना ভাষাবিদগণের সর্বসন্মত অভিমত এই যে, নেতিবাচক হতে ইস্তিছনা হলে তা ইতিবাচক হবে এবং ইতিবাচক হতে ইস্তিছনা হলে তা নেতিবাচক হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ অভিমতের স্বপক্ষে দলিল যে, ইস্তিছনা -এর আকারে হুকুমের উপকারিতা প্রদান করে। কারণ, নেতিবাচক ও ইতিবাচক এরা পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে থাকে । আর এ জন্য যে, কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তাওহীদের স্বীকারোক্তির উপকারিতা প্রদান করে, আর ذَاتُ अब रा वर्ष राला مَا سِوَى اللَّهِ वत वर्ष राला مَا سِوَى اللَّهِ क नावाख कता। मुख्ताः यि इेखिइना وَاجِبِ الْوُجُودِ অবশিষ্টের সাথে সংশ্রিষ্ট বক্তব্য হতো, তাহলে এ কালিমা তথু গায়রুল্লাহর জন্য పేట్ర -এর উপকারিতা প্রদান করত। আল্লাহ তা'আলার জন্য ুঁট্টা -এর উপকারিতা প্রদান করত না। কেননা, তখন اللهُ اللهُ -এর অর্থ দাঁড়াত র্থ হবে, الله غَبْرُ اللهِ আল্লাহ্ তা আলার অস্তিত্বের انْبَاتْ হবে না, অথচ এটাই আসল উদ্দেশ্য । আর এটার বিপরীতে যদি مُعَارَضَة -এর পদ্ধতির لا الله والله وال (কারণ, نَفِيْ -এর পর ইস্তিছনা إِثْبَاتُ -এ পরিণত হয়ে যায়।)

चानिक अनुवान : وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

একস্মাথে لِلتَّوْحِيْدِ তাওহীদের স্বীকারোক্তির উপকারিতা প্রদান করে وَمَعْنَاهُ কেননা وَكِنَّ فَوْلُهُ لَا اللّه অমর এর অর্থ হলো التَّنْفُ আল্লাহ তা আলা ব্যতীত অন্য সবকিছুকে অস্বীকার করা وَاْلِافْبَاتُ এবং আল্লাহর জাত ও ওয়াজিবুল উজ্দকে সাব্যস্ত করা فَلُوْ كَانَ نَفْيًا যদি ইন্ডিছনা হতো تَكَلُّمً সংশ্লিষ্ট বক্তব্য بِالْبَاقِيْ অবশিষ্টের সাথে فَلُوْ كَانَ ه وَأَنْ عُنْ مِنْ عُلْمُ اللَّهُ عُلَامًا وَمُعَالًا عُلُوا مُنْكُ عُلُمُ عُلَامًا وَالْمُعُلِّمِ عَلَم اللَّ وَالْمُعُلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال না بَاللُّهُ وَنُ نَفْيًا ক্ননা, তখন يُونُ نُنفْيًا এর অর্থ দাঁড়াত بَيْكُونُ نُنفْيًا ला-ইলাহা গাইরুল্লাহ يَكُونُ نُنفْيًا यों बाता है وَأَدِيْ مُو اللَّهِ - لِغَبْرِ اللَّهِ عَرْضَ शता وَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ - لِغَبْرِ اللَّهِ عَرضَ عَرضَ اللَّهِ عَنْفَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّ श्रां عُلَى سَبِيْلِ मून উদ्দেশ্য الْمُقْصُودُ वात এत विभती وَبِخِلَانِ مَا प्रम डिप्स् الْمُقْصُودُ نَاتُ عَالَمُ अ्वाहार वाठी व مَا الْمُعَالَى عِبْنَيْدِ प्रथन वर्ष मांज़ात الْمُعَارَضَةِ الْمُعَالَى عِبْنَيْدِ ্বিট্রট তিনি বিদ্যমান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

अर्था आंटनांहना : এ ইবারতের মাধ্যমে হানাফী এবং শাফেয়ীগণের
عمر المنتفيل ا ইস্তিছনা সম্পর্কিত মতানৈক্যের প্রতিফল হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হানাফীগণের মতে ट्रिटेंटें -কে বক্তব্যের মধ্যে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ বক্তা যেন 🚅 🚅 -এর সম্পর্কে কিছুই বলেননি। আর শাফেয়ীগণের মতে مُسْتَعْنَى কেবল مُسْتَعْنَى বা পারম্পরিক বিরোধের প্রক্রিয়ায় مُسْتَعْنَى -কে প্রতিহত করে থাকে। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যকার উপরিউক্ত মতানৈক্য তখনই প্রতিফলিত হয়ে থাকে, مِنْ عَنْنَى مِنْه যখন ومُ এর বিজাতীয় হয়। যেমন কেউ বলল- "لِنُكْرِن عَلَى ٱلْفُ دِرْمَمٍ إِلَّا ثَوْبًا (অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে, তবে একখানা কাপড়)। সুতরাং হানাফীগণের মতে এরপ । শুন্রাইই হবে না। কেননা, বিজাতীয় বস্তু কোনো বস্তুর 🚉 হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উপরিউক্ত 🚅 মহীহ হবে। সুতরাং তাঁর মতে এক হাজার দিরহাম হতে একখানা কাপড়ের মূল্য বাদ যাবে। কেননা, তাঁর মতে ﴿ الْمُحِنْدُ ] বিরোধকারী দলিলের ন্যায় হয়ে থাকে। আর তা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে থাকে। আর এ স্থলে কাপড়ের মূল্য পরিমাণ এক হাজার দিরহাম হতে বাদ দেওয়া সম্ভবপর। অবশ্য এ আলোচনাটি সন্দেহমুক্ত নয়। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্য তো مُستَفْنَى مُنْقَطِعْ সম্পর্কে। অথচ এটা مُستَفْنَى مُنْقَطِعْ

مُسْتَفُنلي مِنْه एकूरप्रत िक निरा مُسْتَفُنلي अत आत्नाहना : उक हैवातरण قُولُهُ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الخ -এর বিরোধী হওয়ার দলিল বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) دُلِيْل مُعَارِضَه -ه مُسْتَثْنَى (বিরোধকারী দলিল) আখ্যা দিয়ে থাকেন। এখানে এটার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, ভাষাবিদগণ এ ব্যাপারে মতৈক্য পোষণ করে থাকেন যে, نَفِيْ राज वाँ اِسْتِفْنَاء राज اِشْبِفْنَاء राज اِشْبِفْنَاء राज السَّبِفْنَاء राज (त्रिवाठक) राज السُّبِفْنَاء राज السُّبِفْنَاء राज السُّبِفُنَاء राज السُّبُونِ السُّبِفُنَاء राज السُّبِفُنَاء राज السُّبُونِ السُّبِفُنَاء राज السُّبُونِ السُّبُونِ السُّبِفُنَاء राज السُّبُونِ السُّبِفُنَاء राज السُّبُونِ السُّبُونِ السُّبُونِ السُّبُونِ السُّبُونَ السُّبُونِ ال হিসেবে পরিগণিত হবে। কাজেই সাব্যস্ত হলো যে, ونْ ও مُسْتَعُنْلِي مِنْ উভয় ومُسْتَعُنْلِي مِنْ -এর দিক দিয়ে পরম্পর বিরোধী হবে।

एक्रात पिक विरविष्नाय : আलाह्य हैवातरि مُسْتَكُنُى एक्त जाटनाह्या : आलाह्य हैवातरि مُسْتَكُنُى وَلَا اللّهُ لِلتَّوْجِينِدِ الخ এর বিরোধী হওয়ার দিতীয় দলিল বর্ণিত হয়েছে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের দিতীয় দলিল। কেননা, 🕉 الـُــُا" বাক্যটির দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ সাব্যস্ত করা হয়। আর এটার অর্থ হলো গায়রুল্লাহর প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্তকরণ। সুতরাং হানাফীগণের মাযহাব অনুযায়ী যদি استخناء -এর অর্থ এই নেওয়া হয় যে, আরু যেন অনুপস্থিত। আর কেবল نَوْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ না। অথচ আল্লাহর অস্তিত্বকৈ সাব্যস্ত করাই মূল উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে করিতির বা পারম্পরিক বিরোধিতার প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে অর্থ के प्रांज़ाव - "كُرُ الدُ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ " कांता प्रांकृत तिह, जत आल्ला إنْ الله فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ " - कांज़ाव وأَسْتِغْنَاء عنه نَغِيْ , राज مُوجُودٌ " - कांज़ाव واسْتِغْنَاء عنه نَغِيْ و عنات عند الله الله الله الله الله

إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا أَى لَبِثَ نُوحٌ (ع) فِي ٱلْقَوْمِ اَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا الَّذِيْ كَانَ قَبْلُ سُسَ الدَّعْوةِ أوْ خَمْسِيْنَ عَامًا الَّذِي عَاشَ فِيْهِ بَعْدَ رقيهم فكو حَمَلْنَا هٰذَا الْكُلَامَ عَلَى مُعَارَضَةِ لَكَانَ كِذْبًا فِي الْخَبَرِ وَالْقِصَةِ وَسُعُوطُ الْحُكْمِ بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْإِينْجَابِ يَكُنُونُ لَا فِي الْإِخْبَارِ فَعَلِمُنَا أَنَّ سَ عَمَلُ الْإِسْتِثْنَاءِ عَلَى الْمُعَارَضَةِ كَمَا زَعَمَ الشَّافِعِيُّ (رح) وَلِأَنَّ اَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوْا يتِثْنَا } إِسْتِخْرَاجٌ وَتَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ يِتْنَاء كَمَا قَالُوا إِنَّهُ مِنَ النَّفْي إِثْبَاتٌ وَمِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ فَلَتَّا تَعَارُضَ هٰذَان الْقَوْلَانِ مِنْ اَهْلِ اللُّغَةِ طَبَّقْنَا بَيْنَهُ مَا فَنَتُهُولُ إِنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْبَاقِي بِوَضْعِهِ وَإِثْبَاتُّ وَنَفْيٌ بِإِشَارَتِهِ فَجَعَلْنَا مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ عِبَارَةً وَمَا ذَهَبَ هُوَ إِلَيْهِ إِشَارَةً وَلَمْ يَكُنْ عَكْسُهُ وَ ذَٰلِكَ لِآنَّ الْإِسْتِفْنَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْغَايَةِ لِلْمُسْتَقْنَى مِنْهُ لِاَنَّهُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ هٰذَا الْقَدْرَ لَيْسَ بِمُرَادٍ مِنَ الصَّدْرِ كَمَا أَنَّ الْغَايَةَ لَيْسَتْ بِمُرَادَةٍ مِنَ الْمُغَيَّا فَجَعَلْنَاهُ فِي هٰذَا عِبَارَةً لِآنَّهُ الْمَقْصُودُ عَلَى أَنَّ خُكُمَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ يَنْتَهِي بِمَا بَعْدَهُ كَمَا أَنَّ الْغَايَةَ يَنْتَهِيْ بِهَا الْمُغَبَّا فَجَعَلْنَاهُ فِي هٰذَا إِشَارَةً لِإِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ \_

সরল অনুবাদ : আর আমরা হানাফীগণের نَكْبِثُ فِيْهِمْ ٱلْفَ سَنَةِ - पिनन आल्लार् ठा 'आनात का उन অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) তাঁর কওমের মাঝে দীর্ঘ এক হাজার বছর বসবাস করেন; কিন্তু পঞ্চাশ বছর তা হতে মুস্তাছনা, যা দাওয়াতের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে অথবা কওমের বিপথগামীরা নিমজ্জিত হয়ে মারা যাওয়ার পর যে পঞ্চাশ বছর তাদের মধ্যে বসবাস করেছেন। এ কালামটিকে যদি আমরা مُعَارَضَة -এর উপর প্রয়োগ করি, তাহলে খবর ও কেচ্ছার মধ্যে كذْب আবশ্যিক হবে। (কেননা, الْنُهُ سَنَة -এর বর্ণনা ঘটনার মোতাবেক নয়।) আর 🛶 🛶 -এর পদ্ধতিতে তো انشا -এর মধ্যে হকুম অকেজো হতে পারে, কিন্তু খবরের মধ্যে তা সম্ভব নয় (নতুবা মিথ্যা আবশ্যিক হবে)। সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, مُعَارِضَة -এর পদ্ধতিতে ইস্তিছনা হুকুমকে নিষেধ করে না- যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) ধারণা করেছেন। আর এ জন্য যে, ভাষাবিদগণ ইস্তিছনার এই অর্থও করেছেন যে, ইস্তিছনা হলো মুন্তাছনাকে মুন্তাছনা মিন্তু হতে বহির্গত করা এবং কালামকে ইন্ডিছনার পর অবশিষ্ট পরিমাণের উপর প্রয়োগ করা। যেমন– তাঁরা বলেছেন যে, ইস্তিছনা وَثَبَاتُ এর পরে الْبَاتُ হবে এবং اثْبَاثُ - এর পরে نَفَيْ হবে। এখন ভাষাবিদগণের উভয় বক্তব্য যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আমরা উভয় বক্তব্যের মধ্যে সমন্ত্র সাধন করেছি। সূতরাং আমরা হানাফীগণ বলি যে, অবশিষ্ট পরিমাণের সাথে কথা বলা এটা ইন্ডিছনার প্রণয়নগত অর্থ। আর أنْبَاتُ । ও نُنْفُ এগুলো ইস্তিছনার ইশারাগত অর্থ। অর্থাৎ আমরা যে মাযহাব এখতিয়ার করেছি তা ইস্তিছনার ইবারত ও বাচনপদ্ধতি দারা উপলব্ধ. আর ইমাম শাফেয়ী (র.) যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা ইস্তিছনার কেবলমাত্র ইশারা নির্দেশনা। আর এটার বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। এটার কারণ এই যে, ইস্তিছনা মুস্তাছনা মিনহুর জন্য 🕉 🕹 বা প্রান্তসীমাস্বরূপ। কেননা, ইস্তিছনা এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, এ পরিমাণ কথা পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে উদ্দেশ্য নয়। যদ্রপ 🚅 -এর মধ্য হতে పটি পরিমাণ বস্তু উদ্দেশ্য নয়। এটার ভিত্তিতেই আমরা হানাফীগণ ইস্তিছনার পর অবশিষ্ট পরিমাণের উপর নির্দেশ করাকে তার ইবারত ও বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করেছি। কারণ, ইস্তিছনা ব্যবহার করার এটাই উদ্দেশ্য। অবশ্য এতটুকু যে, ইস্তিছনার পরবর্তী অংশ হতে মুস্তাছনা মিনহুর হুকুম শেষ হয়ে যায়, যদ্রপ হার্ট -এর উপর -এর হুকুম শেষ হয়ে যায়। এ কারণেই আমরা হুকুম শেষ হয়ে যাওয়ার উপর নির্দেশ করাকে ইস্তিছনার ইশারা সাব্যস্ত করেছি। কেননা, এ নির্দেশনা কালামের উদ্দেশ্য নয়।

খবরের মধ্যে فِي الْغَبَرِ পদ্ধতিতে কালামকে عَلَى الْمُعَارَضَةِ খবরের মধ্যে الْمُعَارَضَةِ এ কালামকে عَلَى الْمُكَلَّمَ فِي الْإِيْجَابِ الْمُعَارَضَةِ পদ্ধতিতে بِطَرِيْقِ পদ্ধতিতে الْمُكَمِ এবং অকোজো হয়ে যাবে وَسُقُوطُ এবং ঘটনার नित्सथ करत ना عَلَى الْمُعَارَضَةِ देखिइना عَلَى الْمُعَارَضَةِ पूजातायात श्रिकिटिए كَمَا زَعَمَ रयमनि धातना करतहान रेखिছना राला أَفْلَ اللُّغَةِ देखिছना राला أَفْلَ اللُّغَةِ कांबाविमगंग وَلَاِنَّ (त.) كَالْسُتِثْنَاءُ रिपाम भारकरी وَلَاِنَّ (त.) وَالشَّافِعِيُّ (رحا যেমন كَمَا قَالُوا বিহৰ্গত করা بَعْدَ الْإِسْتِفْنَا وَ বিহৰ্গত করা وَتَكَلُّمُ بِالْبَاقِي বিহৰ্গত করা الْإِسْتِفْنَا وَاسْتِخْرَاجُ فَلَمَا مَنَ النُّفَى ইপ্তিছনা وَمِنَ الْاثْبَاتِ ইছবাত হবে إِثْبَاتُ নফীর পরে مِنَ النُّفْيَ ইপ্তিছনা وَالْ طَبَّقْنَا ভाষাবিদগণের মধ্যে مِنْ اَهْلِ اللُّفَةِ वर्णे प्रान्त वर्णे هٰذَان الْقُولَان ভाষाविদগণের هُ تَعَارَضَ بِالْبَاقِيْ कथा वला إِنَّهُ تَكُلَّمُ विक्श रामक्षी विक عَنَقُولُ अर्थन আমরा সমন্ত্র সাধন করেছि بَيْنَهُمَا कथा वला إِالْهُ تَكُلَّمُ اللهُ عَلَيْهُمُا वविषष्ठ পরিমাণের সাথে بِوَضْعِهِ এটা - اِسْتِشْنَاء -এর প্রণয়নগত অর্থ وَاقِبْاتٌ وَنَفْيٌ वात रेहराज ও नकी এগুলো إِسْتِشْنَاء विष्ठ بِوَضْعِهِ वात وَمَا ذَمَّتَ مُورًالِيْهِ वा देखिছनात देवातज عِبَارَة विकार्ण करति करति وَمَا ذَمَّتَ مُورًالِيْهِ वा देखि ইমাম শাফেয়ী যে অর্থ গ্রহণ করেছেন ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَكُنُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الل सुराहना मिनहत وَلْكُ سَتَفَنَى مِنْهُ अखिनीमा अति الْغَايَةِ इलािंहिक بِمَنْزِلَةِ रिल्हना الْإِسْتِفْنَاءَ तिनना وَلَكَ عَالْهُ عَلَى الْعَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَةُ وَالْعَالَةِ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَلِيْكَ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَالْعَلْقِيْدِ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَالْعَلْقِ وَالْعَلِقَ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَالْعَلَةُ وَالْعَلِقَةُ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلِقَةُ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَلِقَةُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلْقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلْقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلْقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقُ وَالْعَلِقُ وَلِي مِنَ الصَّدْرِ कर्ल कर्ना يُدُلُ بِمُرَادٍ य व अतिमान يَدُلُ एकनना, रेखिर्हना يُدُلُ निर्फ्न करत مِنَ الصَّدْرِ فَجَعَلْنَا ، शाराज्य अविमान وَمَنَ الْمُغَيَّا अख्न नार الْبُسَتْ بِمُرَادَةِ शाराज्य अविमान أَنَّ الْغَايَة य्यात्र كَمَا كَمَا अर्ववर्जी वक्त والمُعَلِّق المُعَالِمَة पूर्ववर्जी वक्त والمُعَلِّق المُعَالِمة المُع অতঃপর আমরা হানাফীগণ সাব্যস্ত করেছি فِيْ لَمْذَا الْمُعْصُورُهُ তার ইবারত عِبَارَةً তার ইবারত وَعَلَى الْمُسْتَفَلَى مِنْهُ करना, ইস্তিছনা ব্যবহার করার এটাই উদ্দেশ্য كَنْدَ অবশ্য এতটুকু بِمَا بَعْدَهُ الْمُسْتَفْلَى مِنْهُ صِحْمَ الْمُسْتَفْلَى مِنْهُ مِنْهُ عَلَى اَنْ শেষ হয়ে যায় مُخْمَ الْمُسْتَفْلَى مِنْهُ مِعْدَهُ عَلَى اَنْ شَعِيلِي اللهُ عَلَى اَنْ يَعْدَهُ الْمُسْتَفْلَى مِنْهُ مِعْدَهُ الْمُسْتَفْلَى مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ عَلَى اَنْ اللهُ عَلَى اَنْ اللهُ عَلَى اَنْ اللهُ عَلَى اَنْ اللهُ عَلَى হতে كَمُ تَعَمَّلُنَا وَ الْعُلَيْ مِي الْمُعَلِّيَا يَعْدَ عِلْمَ عَلَيْ الْعُلَيْدَ وَمِي اللّهِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي اللّهِ الْمُعَلِّي اللّهِ الْمُعَلِّي اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ الل कातायत छेप्पना नय । فِي هٰذَا कालारात وَلاَتُهُ क्रांता فِي هٰذَا करति إِشَارَةً कालारात छेप्पना नय

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- এর অনেলাচনা : উজ ইবারতে النّ سَنَة الا كَوْلُهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلَا اللّهُ وَلَا إِلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَلِمُوالِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّه

وَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ الْكُالُوا الْلِاسْتِفْنَا النّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

ভাষাবিদগণের পরস্পর বিরোধী অভিমত্তরের মধ্যে সমন্তর: আমাদের হানাফী (ফকীহগণ) إَنْ النَّمْ الْبَانِيْ সম্পর্কিত ভাষাবিদগণের উপরিউক অভিমত্বরের মধ্যে সমন্তর সাধন করতে গিয়ে বলেছেন যে, النَّبَوْنَ তথা التَّكُلُمُ بِالْبَانِيْ ব্যতীত অবশিষ্টাংশের সাথে বক্তব্য প্রদান -এর প্রকৃত অর্থ (مُعَنَّى مُرْضُرَع لَهُ) আর : وَسَتِفْنَا، এবং وَالْبَانُ وَلَا وَالْبَانُ النَّصُ -এর অর্থ প্রদান এটা -এর জনক বা পরোক্ষ অর্থ। অর্থাৎ প্রথমটি আমাদের হানাফীগণের মাযহাব অনুসারে, অপরটি শাফেয়ীগণের মাযহাব অনুসারে। কারণ واسْتِفْنَا، النَّصُ এই কেননা, এটার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী বক্তব্যে এ পরিমাণ উদ্দেশ্য করা হয়নি। যেমনটি عَانَيْ وَلَا الْمَارِةُ النَّمْ الْمَارِةُ النَّمْ এটার আম্রা এই ব্য পরিমাণ থেকে যায় তার সাথে বক্তব্য প্রদানকে (প্রত্যক্ষ অর্থ) হিসেবে গণ্য করেছি। কেননা, এটাই মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য -এর পরবর্তী অংশ হতে الْمَنْفَى مِنْهُ -এর হুকুম রহিত হয়ে যায়। যেমনটি الْمَنْهُ -এর উপর হতে وَمِعْ রহিত হয়ে যায়। এ কারণে আমরা হুকুম শেষ হওয়া নির্দেশ করাকে (الْمَنْهُ وَلَا الْمُوْرُونَ الْمُوْرُونَ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْمُوْرُونَ الْمُؤْرُونَ الْمُؤْرُو

وَامَّا كَلِمَةُ التَّوْجِيْدِ فَقَدْ كَانَ الْحَقْصُودُ نَفْيَ غَيْرِ اللَّهِ وَاَمَّا وُجُوْدُ اللَّهِ تَعَالَى ۚ كَ كَانُوا يَقِرُونَ بِهِ لِآتُهُمْ كَانُوا مُشْرِكِيْنَ يَثْبُتُونَ مَعَ اللُّهِ إِلٰهًا الْخَرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰي وَلَئِنْ ئَالْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللُّهُ وَقَدْ اَطْنَبَ فِيْ تَحْقِيْقِ الْمَذْهَبَيْنِ هُهُنَا احِبُ التَّوْضِيْحِ فَتَأَمَّلْ فِيْهِ وَهُوَ نَوْعَانِ لُ وَهُوَ الْأَصْلُ وَمُنْفَحِ يَصِحُ اِسْتِخْرَاجُهُ مِنَ الصَّدْرِ بِأَنْ يَكُوْنَ عَلَى ب مَا سَبَقَ وَهٰذَا يُسَمِّى مُنْقَطِعًا عُرْفِ النُّكَاةِ وَالطُّلَاقُ الْإِسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ زُّ لِـوُجُودِ حَرْفِ الْإِسْتِـثْنَاءِ وَلٰكِـنَّ فِـي الْحَقِبْقَةِ كَلَّامُ مُسْتَقِلُّ وَهُذَا مَعْنَى قَدْ لَ مُبتَدَأً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّاهُمْ عَدُوُّ لِّي إِلاَّ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيْمَ (عـ) لِـقَـُومِـه أَىْ أَنَّ هـنِذِهِ الْاَصُـنَـامَ الَّـتِـ تَعْبُدُونَهَا أَنَّهُمْ عَدُوُ لِي إِلَّا رَبُّ الْعُلَمِيْنَ أَيْ لِّي فَالَّهُ تَعَالَى لَبْسَ دَاخِلًا فِي الْأَصْنَامِ فَيكُونُ كَالأَمَّا مُبتَدَأً وَيَحْتَبِمِلُ أَنْ يُكُونَ الْتَقُومُ عَبَدُوا اللُّهُ تَعَالَٰى مَعَ الْأَصْنَامِ عنى فَإِنَّ كُلَّ مَا عَبَدْتُمُوهُ عَدُو لِنَي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَكُوْنُ مُتَّصِلًا هٰكَذَا قِيلَ \_

সরল অনুবাদ : আর কালিমায়ে তাওহীদ দ্বারা দলিল পেশ করার উত্তর এই যে, গায়রুল্লাহ্র 💥 করাই তার আসল উদ্দেশ্য। বাকি রইল আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ সাব্যস্তকরণ- এটা ইস্তিছনার নির্দেশনা নয়: বরং যাদেরকে এ কালিমায়ে তাওহীদের আওতাভুক্ত করা হয়েছিল তারাও অর্থাৎ আরবের লোকেরাও আল্লাহ তা আলার অস্তিত্বকে স্বীকার করত। অবশ্য তারা মশরিক ছিল এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যান্য উপাস্যকে শরিক সাব্যস্ত করত। যেমন, আল্লাহ তা আলা স্বয়ং وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَّنَ - जारनत এ अवञ्चात िह्न कूरल धरतरहन আপिन यिप ठारपर्ते को خَلَقَ السَّسَطُوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ জিজ্ঞাসা করেন যে. আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা কেঃ তাহলে তারা এ উত্তর প্রদান করবে যে, আল্লাহ তা'আলাই সষ্টি করেছেন।) হানাফী ও শাফেয়ীগণের অভিমত দু'টির তাহকীক প্রসঙ্গে 'তাওয়ীহ' গ্রন্থকার সদরুশ শরীয়াহ (র.) বিশদ আলোচনা করেছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে। আর ইস্তিছনা দুই প্রকার যথা- ১. মৃত্তাসিল এবং এটাই প্রকৃত ইন্তিছনা, ২. মুনফাসিল আর তা সেই ইস্তিছনাকে বলা হয়. যাকে কালামের প্রথমাংশ হতে বহির্গত করা ওদ্ধ নয়। এ ভিত্তিতে যে, তা মুস্তাছনা মিনহুর শ্রেণীভুক্তই নয়। নাহু বিশারদদের পরিভাষায় এ ইস্তিছনাকে বলা হয়। আর এটার উপর ইস্তিছনা শব্দের প্রয়োগ মাজায় স্বরূপ হয়েছে। কারণ, তাতে ইস্তিছনার হরফ বিদ্যমান রয়েছে। অন্যথায় প্রকত প্রস্তাবে এটা একটি স্বতন্ত্র কালাম। এটাই গ্রন্থকার (র.)-এর নিম্নোক্ত কওলের তাৎপর্য । এ জন্যই रेखिছनाक बाल्लार् जा जानात का उन - وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا – रेखिছनाक बाल्लार् - مِنُ الْعُلَمِينَ - এর মধ্যে নতুন বাক্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক তাঁর কওমের প্রতি উচ্চারিত বক্তব্যের উদ্ধৃতি। অর্থাৎ এ মূর্তিসমূহ যাদের তোমরা পূজা কর. এরা সবাই আমার শত্রু: কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত । অর্থাৎ কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিশ্চয়ই তিনি আমার শত্রু নন। কেননা, আল্লাহ্ তা আলা প্রতিমাসমূহ বা মুস্তাছনা মিনহুর মধ্যে অন্তর্ভুক্তই নন। এ জন্য ইস্তিছনার হরফের পরবর্তী বাক্য নতুন বক্তব্য হিসেবে গণ্য হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা केंद्रें। -ও হতে পারে। এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কওম হয়তো প্রতিমার সাথে সাথে আল্লাহ তা আলারও উপাসনা করত। এমতাবস্থায় তাদের উপাস্যগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা অন্তর্ভুক্ত হবেন। তখন অর্থ এই হবে যে, নিশ্চয়ই তোমরা যাদের উপাসনা কর, তন্মধ্য হতে আল্লাহ রাব্বল আলামীন ব্যতীত সকলেই আমার শক্ত।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আব্দোচনা : উল্লিখিত ইবারতে হানাফীগণের পক্ষ হতে শাফেয়ীগণের একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। এখানে হানাফীগণের পক্ষ হতে শাফেয়ীগণের দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। এখানে হানাফীগণের পক্ষ হতে শাফেয়ীগণের দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে. কালিমায়ে তাওহীদে আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। অথচ হানাফীগণের মাযহাব অনুযায়ী الشَّوْفَانَاء এর পরে অবশিষ্ট বিষয়ের সাথে বক্তব্য প্রদানই যদি الشَّوْفَانَاء المُحْمَانِيَّا الْعَالَى الْعَالِى الْعَالَى الْعَالِى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالِى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْع

এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে - اِسْتِفْنَاء এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা : উক্ত ইবারতে - اِسْتِفْنَاء এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) - اِسْتِفْنَاء এব শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন যে, اِسْتِفْنَاء পু পুকার। এক. اِسْتِفْنَاء এটাই প্রকৃত اِسْتِفْنَاء অটা এমন اِسْتِفْنَاء আটা এমন اِسْتِفْنَاء হতে বহিষ্কার করা সহীহ নয়। কারণ, এটা ক্রন্টেনি এর সমজাতীয় নয়। আর একে রূপকার্থে اِسْتِفْنَاء বলা হয়। আসলে এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত বাক্য। কেবল السُتِفْنَاء এর হরফ বর্তমান থাকার দক্ষন এটাকে কিন্টান্ট্রনাম দেওয়া হয়েছে।

আর যেহেতু আল্লাহর বাণী مُسْتَغُنْي مُنْفُولُ নয় সেহেতু আল্লাহর বাণী مُسْتَغُنْي أَلَّا لَهُ مُدُولِّي إِلَّا رَبُ الْعَالَمِينَ مَدُولِّي اللهِ رَبُ الْعَالَمِينَ নয় সেহেতু আল্লাহর বাণী الْعَالَمِينَ নয় সেহেতু আল্লাহর বাণী الْعَالَمِينَ (তারা আমার দুশমন, তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার দুশমন নন) এর মধ্যে কেকে একিটি নতুন স্বতন্ত্র বাক্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ তা আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দান করেছেন। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার পৌত্তলিক জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আমার জাতির লোকেরা! নিশ্চয়ই তোমরা যেসব প্রতিমা ও দেবদেবীর পূজা কর তারা আমার দুশমন। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ তিনি আমার দুশমননন। সুতরাং আল্লাহ তাদের পূজা প্রতিমাণ্ডলোর অন্তর্ভুক্ত নন। কাজেই এটা কিন্তুইটি এই কেক্ট্রুইটি ও স্বতন্ত্র বাক্য হয়েছে।

অবশ্য আলোচ্য আয়াতটিতে اِسْتِفْنَا، مُتَّصِلُ ২ওয়ারও অবকাশ আছে। কেননা, হতে পারে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জাতির লোকেরা প্রতিমাদের সাথে আল্লাহ তা আলারও ইবাদত করত। কাজেই তাদের উপাস্যদের মধ্যে আল্লাহ তা আলাও শামিল রয়েছেন। সুতরাং اِسْتِفْنَا، مُتَّصِلُ হতে অসুবিধা নেই। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর জাতির লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তোমরা যাদের উপাসনা কর, তাদের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর সকলেই আমার দুশমন। কেবল তিনি (আল্লাহ রাব্রুল আলামীন) আমার দুশমন নন। সুতরাং এ বৃষ্টিকোণ হতে এটা مُسْتَغْنَى مُتَّصِلُ হতে পারে।

وَالْإِسْتِثْنَاءُ مَتْى تُعَقِّبُ كَلِمَاتٍ مَعْظُلُوفَةً بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بِأَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ عَلَى ٱلْفُ وَلِعَمْرٍهِ عَلَىَّ اَلْفٌ وَلِبَكْرٍ عَلَىَّ اَلْفُ اِلَّا مِائَكُّ يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَهِبْعِ كَالشَّرْطِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) فَبَكُونُ اِسْتِثْنَاءُ الْمِائَةِ مِنْ كُلِّ النَّهِ مِنَ الْأَلُوْفِ عِنْدَ الشَّافِعِتِي (رح) كَمَا يَكُونُ مِثْلُ لُهِذَا فِي الشُّرْطِ بِأَنْ يَقُولُ هِنْدَ طَالِقٌ وَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعُمْرَةُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتِ الدَّارِ فَيَكُونُ طَلَاقُ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَةِ مُعَلَّقًا بِـدُخُـوْلِ الدَّارِ وَلهٰذَا لِاَنَّ كُسلًّا مِسنَ الْإِسْسِيْشُنَاءِ وَالشَّرْطِ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ فَيَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُمَا مُتَّحِدًا وَعِنْدَنَا يُنْصَرَفُ الْإِسْتِقْنَاءُ إِلَى مَا يَلِبُهِ بِخِلَافِ الشَّرَطِ لِآنَّهُ مُبَدَّلُ لِآنًا الْإِسْتِشْنَاءَ يُخْرِجُ الْكَلَّامَ مِنْ أَنْ يَكُنُونَ عَامِلًا فِي الْجَمِيْعِ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَصِعَ لَكِنْ لِضَرُورَةِ عَدَمِ إِسْتِقْلَالِهِ يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلُهُ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِصَرْفِهِ إِلَى الْإَحْبُرَةِ بِبِحْ لَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يُخْرِجُ اصْلَ الْحُكْمِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا وَإِنَّمَا يَتَبَدَّلُ بِهِ الْحُكْمُ مِنَ التَّنْجِيْزِ إِلَى التَّعْلِيْقِ فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا لِجَمِيْعِ مَا سَبَقَ لِوُجُودِ شِرْكَةِ الْعَطْفِ وَلَكِنْ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ أنَّهُ عَدَّ الشَّرْطَ وَالْإِسْتِثْنَاءَ فِيْمَا قَبْلَ لهٰذَا مِنْ بِيَانِ التَّغْيِيْرِ وَهُهُنَا عَدَّ الشَّرْطَ مِنَ التَّبْدِيْلِ وَلاَ مُضَائَقَةَ فِيْدِ بَعْدَ خُصُولِ الْمَقْصُودِ .

সরল অনুবাদ : আর ইন্তিছনা যখন এমন কতিপয় বাক্যের পরে আগমন করে, যাদের একটিকে অন্যটির উপর আত্ফ করা হয়েছে। যেমন- কেউ বলল لِزَيْدٍ عَلَىَّ اَلْنُكُ وَلِعَمْرٍ وعَلَى اَلْفُ وَلِبَكْمٍ عَلَى الْفُ الْآ انَدُّ তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা সকল বাক্যের প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হবে, যদ্রূপ শর্তের মধ্যে হয়ে পাকে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে 🛍 -এর ইস্তিছনা প্রত্যেকটি 🐠 -এর সাথে হবে, যেমন শর্তের মধ্যে অনুরূপ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ যেমন কেউ তার هِنْدٌ طَالِقٌ وَ زَينَبُ طَالِقٌ وَعُمْرَةً , करत वनन فَيَدُو وَيُنْدُ طَالِقٌ وَ زَينَبُ طَالِقٌ وَعُمْرة व উদारतत्व मर्पा প्रर्त्णक वीत مَالِقٌ إِنْ دُخَلَتِ الدَّارَ তালাকর গৃহে প্রবিশের শর্তের সাথে সংযুক্ত হবে। আর তা এ জন্য যে, ইস্তিছনা ও শর্ত উভয়ই যখন بَيَان تَغْیِیْر -এর প্রকারভুক্ত, তখন উভয়ের হুকুমও এক হওয়াই সমীচীন। <mark>আর</mark> আমরা হানাফীদের মতে ইন্ডিছনার সম্পর্ক ওধ মন্তাসিল বা সংযুক্ত বাক্যের সাথে হবে। কিন্তু শর্ত এটার বিপরীত। (কেননা, তার সম্পর্ক সমস্ত বাক্যের সাথে হয়।) কারণ, এটা নিছক হুকুমকেই পরিবর্তন করে। আর ইস্তিছনা কালামকে যাবতীয় এককের মধ্যে আমল করা হতে খারিজ করে দেয়। এ জন্য তার বিবেচনা না হওয়াই সমীচীন ছিল। কিন্তু যেহেতু তা কালামের কোনো স্বতন্ত্র অংশ নয়, তাই এ প্রয়োজনের কারণে পূর্ববর্তীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া অপরিহার্য। আর এ প্রয়োজন শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক মেনে নেওয়া দ্বারাই পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু শর্ত এটার বিপরীত। এটা কালামকে তার আসল প্রয়োজনের উপর আমল করা হতে খারিজ করে না। শুধু এতটুকু পরিবর্তনই পরিলক্ষিত হয় যে, হুকুম তৎক্ষণাৎ সংঘটিত হওয়ার পরিবর্তে শর্তের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। এ জন্য শর্ত এই যোগ্যতা রাখে যে, তা পূর্ববর্তী সকল বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। কারণ, তাতে আত্ফের অংশীদারিত্বের চাহিদা বিদ্যমান রয়েছে। এখানে এ সন্দেহ হতে পারে যে, গ্রন্থকার (র.) তো প্রথমে শর্ত ও ইস্তিছনা উভয়কেই এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর এখানে এসে بيكان تَبْدِيْل শর্তকে بَيَان تَبْدِيْل সাব্যস্ত করে ফেলেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য অবগত হওঁয়ার পর (যে এখানে بَيَان تَبْدِيْل দারা আভিধানিক অর্থই উদ্দেশ্য যা بَيَان تَغْيِيْر -এরই একটি প্রকার, পারিভাষিক بَيَان تَغْبِينُر या بَيَان تَغْبِينُ -এর অংশীদার ও প্রতিপক্ষ, তা উদ্দেশ্য নয়) কোনো সন্দেহেরই আর অবকাশ

علام المنافع المنافع

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ورد) الخ المنافعي (رح) الغ المنافعي (رح) الغ المنافعي كالشرط عِنْدَ الشَّافِعي (رح) الغ المنافعي (رح) الغ المنافعي (رح) الغ المنافعي (رح) الغ المنافعي الم

এর আবোচনা : আলোচ্য ইবারতে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর বিবৃত হয়েছে। এ স্থলে সম্মানিত মানার গ্রন্থকার (র.)-এর বিরুদ্ধে আনীত একটি সম্মানিত মানার গ্রন্থকার (র.)-এর বিরুদ্ধে আনীত একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে. ইতঃপূর্বে গ্রন্থকার (র.) شَرْط হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, অথচ এ ক্ষেত্রে سَرْط হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। سَرْط ক্ষিত্রে سَرْط হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এটার জবাব এই যে. এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকার (র.) تَغْيِيْر -এর আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করেছেন যা تَغْيِيْر -এর সমর্থক। এটার দ্বারা পারিভাষিক কে বুঝানো হয়নি, যদ্দরুন উভয় বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ হতে পারে। কাজেই উপরিউক্ত প্রশ্নিটি এ ক্ষেত্রে অবান্তর।

অথবা, এটাও বলা যেতে পারে যে, গ্রন্থকার (র.) এটার দ্বারা এ ক্ষেত্রে যে দু'টি (পরম্পর বিরোধী) মাযহাব রয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) বলেছেন যে, شَرْط বয়ানে তাগয়ীর, যা جَزَاءٌ তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হওয়াকে প্রতিহত করে; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ شَرْط পাওয়া যাওয়ার পর جَزَاءٌ এর সংঘটনের জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করে না। অপর পক্ষে ইমাম সারাখসী (র.) বলেছেন যে, وَلَمُ مَا مَا مَا مَا مُنْ مُولًا वाकाणित চাহিদা তো হলো আজাদী মহলের মধ্যে অবতীর্ণ হওয়া এবং স্বয়ং আজাদীর জন্যই উক্ত বাকাটি কর্মী عَلَّتُ عُنَّ عُنَّ عُنَّ نَا مُعَ (পূর্ণাঙ্গ ইল্লত) হওয়া। অথচ مُعْرُط টোকে পরিবর্তন করে দেয়। আর জানিয়ে দেয় যে, এ বক্তব্যটি আযাদীর জন্য কর্মী এটাকে পরিবর্তন করে দেয়। আর জানিয়ে দেয় যে, এ বক্তব্যটি আযাদীর জন্য কর্মী

اَوْ بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ عَطْفَ عَلَى قَـُوْلِهِ بِكِيانُ ر أَىْ اَلْبُيَانُ الْحَاصِلُ بِطَرْبِقِ الضَّرُّوْرَة وَهُوَ نَوْعُ بِسَبَانٍ يَسَقَعُ بِسَا لَهُ يُوْضَعُ لَهُ أَى ۗ السَّكَوْتُ إِذِ الْمَوْضُوعُ لِلْبَيَانِ وَهُوَ الْكَلَامُ دُوْنَ السَّسُكُوْتِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَسَكُوْنَ فِي مُحَكِّمِ الْمَنْ طُوقِ أَيْ اَلْبْيَانُ إِمَّا اَنْ يَكُوْنَ فِي حُكْم الْمَنْظُوقِ إِوَ الْكَلَامُ الْمُقَدَّرُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ يَكُوْنُ فِي حُكْمِ الْمَنْظُوقِ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ وَرَثَهُ أَبِواهُ فَلِأُمِّيهِ الثُّكُثُ فَإِنَّ صَدْرَ الْكَلَم اَوْجَبَ الشِّرْكَةَ مُطْلَقَةً فِي وَرَاثَةِ الْابَوَيْن مِنْ غَيْدِ تَغْيِيْدِن نَصِيْبِ كُلِّ مِّنْهُ مَا ثُمَّ تَخْصِيْصُ ٱلْأُمّ بِالثُّكُثِ صَارَ بَيَانًا لِأَنَّ ٱلْآبَ يَسْتَحِقُّ الْبَاقِى فَكَانَّهُ قَالَ فَالْأُمِّهِ الثَّكُثُ وَلِإَبِيْهِ الْبَاقِي أَوْ ثُبَتَ بِدَلاَلَةٍ حَالِ المُتَكَكِّم اَىْ حَالِ السَّاكِتِ الْمُتَكَلِّمِ بِلِسَانِ الْحَالِ لَا بِلِسَانِ الْمَقَالِ كَسُكُوْتِ صَاحِبِ الشَّرْعِ عِنْدَ أَمْرٍ يُعَايِنُهُ عَنِ التَّغْيِيْرِ يَعْنِيْ أَنَّ الرَّسُولَ إِذَا رَأَىٰ اَمْرًا يُبَاشِرُوْنَهُ وَيُعَامِلُوْنَهُ كَالْمُضَارِبَاتِ وَالرِّشْرْكَاتِ اَوْ رَأَىٰ شَيْئًا يُبَاعُ فِي السُّوْقِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ عُلِمَ أَنَّهُ مُبَاحٌ فَسُكُوْتُهُ الَّكِيْمَ مُقَامَ الْأُمْرِ بِالْإِبَاحَةِ \_

अत्र بَيَانُ ضُرُوْرَةِ . अथवा, 8 بَيَانُ ضُرُوْرَةِ এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য بَيَانُ تَغْيِيْر -এর উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ বয়ান যা প্রয়োজনের ভিত্তিতে অর্জিত হয়, তা ঘারা এমন এক বিশেষ প্রকার বয়ানই উদ্দেশ্য যা এরূপ বস্তু দারা সাব্যস্ত হয় যে, তা মূলত বয়ানের জন্য প্রণীতই নয়। অর্থাৎ کُوْت বা নবী করীম 🚌 -এর নীরবতাকে বয়ান সাব্যস্ত করা। কেননা, কোনো কিছুর বয়ান ও সুম্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য বক্তব্যকেই প্রণয়ন করা হয়েছে. নীরবতাকে নয়। **আর তা** হয়তো ১. মৌখিকভাবে উচ্চারিত কালামের হুকুমভুক্ত হবে। অর্থাৎ بَيَانُ سُكُوِّتَى উচ্চারিত বক্তব্যের হুকুমভুক্ত হবে অথবা উহ্য বক্তব্যটি, যা হতে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, তা উচ্চারিত বক্তব্যের হুকুমভুক্ত হবে। যেমন, আল্লাহ जा'जानात वांगी - وَوَرَثَهُ ابَوَاهُ فَالأُمِّيِّهِ الشُّلُثُ (जा'जानात वांगी -মৃতব্যক্তির পিতামাতাই তথু তার উত্তরাধিকারী হন. তাহলে মাতা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ লাভ করবেন) এ আয়াতের প্রথমাংশ (وَ وَرِئَكُمُ أَبَسُواهُ) অংশ নির্দিষ্ট না করেই মুতলাকভাবে মাতাপিতার উত্তরাধিকারের অংশীদারিত্ব ওয়াজিব করেছে। তারপর যখন বিশেষভাবে মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন পরোক্ষভাবে এ কথারও ব্যাখ্যা হয়ে গেছে যে. পিতাই অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী। সূতরাং আল্লাহ فَلاُمَّة النَّفُكُ وَلاَبِيَّةِ -जा'जाना यन এরপই বলেছেন الْبَاتِيُ अथवा ২. বক্তার অবস্থা দারা ব্য়ান সাব্যস্ত হবে, এখানে حَالُ الْمُتَكَيِّرِ দারা বক্তার সে নিশ্বপ অবস্থাকে زَبَانْ مَقَالٌ , प्रांता कथा वतल زَبَانْ حَالًا अंप्तभा केंत्रा रुख़ास् بن حَالًا अंप्तभा केंत्रा रुख़ास দারা নয়। যেমন, শরিয়ত প্রবর্তক 🚐 কর্তক কোনো একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পরও তা পরিবর্তন করা হতে নিশ্বপ থাকা। অর্থাৎ নবী করীম 🚃 যখন সাহাবীগণকে و مَضَارِبَتُ अ (कार्ता भातन्भितिक प्रवामाना ७ लिनएन यथा مُضَارِبَتُ অংশীদারী ব্যবসা-বাণিজ্য করতে অথবা হাট-বাজারে অপরাপর বস্তর ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখেছেন এবং তাতে কোনো বাধা প্রদান করেননি, তখন জানা গেল যে, এসব কাজকর্ম, লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় মুবাহ এবং জায়েজ। সুতরাং নবী করীম 🚐 -এর নিশ্বপ থাকাকে اَمَرْ بَالْإِبَاحَةِ এর স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

नाकिक अनुवान : إَنْ اَسْكُرُورَ وَ वशता الْعَاصِلُ वशात यक्षतां रव्यात यक्षतां रव्यात यक्षतां रव्यात वशात الْعَاصِلُ वशात वशात الْعَاصِلُ वशाक हित है वशात वशात الْعَانِ تَغْيَبُ وَالْعَلَى وَالْمَوْمُونَ عَلَمُ الْمَعْرُونَ عَالَم عَمَا الْمَوْمُونَ عَلَم الله وَهُو مُوالله الله وَهُو مُوالله الله وَهُو مُوالله الله وَهُو أَلله الله وَهُو أَلله الله وَهُو الله وَالله وَالله

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে بَبَانُ صَكُوْتِى এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে تَوْلُهُ اَوْ بَبَانُ ضَرُوْرَةٍ عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ بَيَانُ تَغْيِيْرِ الخ আলোচনা করা হয়েছে। بَبَانْ ضَرُوْرَةٌ এর চতুর্থ প্রকার হলো بَبَانْ ضَرُوْرَةٌ প্রকৃতপক্ষে তা কোনো বর্ণনা নয়। অন্য কথায় বলতে গেলে তাকে এই بَبَانْ الله এর জন্য وَضَّع তথা গঠন করা হয়নি; বরং বিশেষ প্রেক্ষিতে এটা بَبَانْ سُكُوتَى তথা গঠন করা হয়নি সাধ্যমে কিছু বর্ণনা করা বলা হয়। আর এটা দু'ভাবে হতে পারে।

২. অথবা, উক্ত بَانُ তথা بَانُ مُوْتِيْ বক্তার অবস্থার নির্দেশনা দ্বারা সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ বক্তা দৃশ্যত নীরব হলেও তার অবস্থাই বলে দিবে যে, বক্তা কি বলতে চায়। তার অবস্থাই তার মুখের ভাষ্য হিসেবে গণ্য হবে। যেমন— শরিয়ত প্রণেতা তথা নবী করীম কোনো কার্য সংঘটিত হতে দেখেও তা শোধরানো হতে যদি নীরবতা অবলম্বন করে থাকেন, তাহলে কাজটি জায়েজ বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন— নবী করীম و অংশীদারিত্বের ব্যবসা এবং অন্যবিধ অনেক ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন স্বচক্ষে দেখেছেন অথচ তার কোনোরূপ প্রতিবাদ করেননি। সুতরাং এর প্রতি তাঁর নীরব সম্মতি সাব্যস্ত হলো। আর এটাকেই و অর্থাৎ বৈধতার নির্দেশ (আদেশ) হিসেবে গণ্য করা হবে। উল্লেখ্য যে, المَا وَالْمُوَالِّهُ وَالْمُعَالِّهُ وَالْمُعَالِّةُ وَالْمُعَالِّةُ

وَفِيْ حُكْمِهِ سُكُونُ الصَّحَابِيِّةِ (وَضِ) بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَكُوْنُ الْفَاعِدِلْ مُسْلِمًا كَمَا رُوى أَنَّ امَةً أَبِقَتْ وَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً اللَّهِ فَولَدَتْ أَوْلادًا ثُمَّ جَاءَ وَ رَفَعَ هٰذِهِ الْقَضِيَّة إلى عُـمَرَ (رض) فَـعَضٰى بِـهَـا لِـمَوْلَاهَـا وَقَـضٰى عَـلَى ٱلْآبِ اَنْ يُسَفِّدِى عَـنِ الْأَوْلَادِ وَيَسَأْخُـذَهُمُ بِالْقِيْمَةِ وَسَكَتَ عَنْ ضِمَانِ مَنَافِعِهُا وَمَنَافِعِ أَوْلاَدِهَا وَكَانَ ذُلِكَ بِسَعْضِيرِمِنَ الصَّحَابَةِ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَىٰ أَنَّ مَنَافِعَ وَلُدِ الْمَغْرُورِ لَا تَضْمَنُ بِالْاتَلْاَفِ أَوْ ثَبَتَ ضَرُورَةً دَفْعِ الْغُرُورِ عَنِ النَّاسِ وَهُو حَرَامٌ كَسُكُوتٍ الْمَوْلَى حِبْنَ رَأَى عَبْدَهَ يَبِيْعُ وَيَشْتُرِى فَإِنَّهَ يَصِيْرُ إِذْنًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ عِنْدَنَا لِاَتَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَاذُوْناً يَتَضَرَّرُ النَّاسُ بِهِ وَ دَفْعُ الْغُرُورِ عَنْهُمْ وَاجِبُ وَقَالَ زُفُرُ (رح) لَا يَكُونُ مَاذُوْنًا لِأَنَّ سُكُوْتَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتُكُوْنَ الرِّرْضَا بستَسَسُّرفِه وَانْ يَسَّكُسُونَ لِسَفَّرطِ الْسَعَسِظِ وَالْمُعْتَمَلِ لِا يَكُونُ حُجَّةً.

সরল অনুবাদ : সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের নিশ্বপ থাকাও নবী করীম 🚃 -এর নিশ্বপ থাকার হুকুমভুক্ত। তবে শর্ত এই যে. বাধা প্রদানের ক্ষমতা থাকতে হবে এবং যে ব্যাপারে নিশ্চপ থাকবে তাতে লিপ্ত ব্যক্তিটি মুসলমান হতে হবে। যেমন– কথিত আছে যে. একজন ক্রীতদাসী পালিয়ে গিয়ে জনৈক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার পক্ষ হতে কয়েকটি সন্তানও প্রসব করে। অতঃপর তার মনিব এসে মোকদ্দমাটি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট পেশ করে। তিনি হুকুম প্রদান করেন যে. ক্রীতদাসীটিকে তার মনিবের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে এবং সন্তানের জনক তার সন্তানদেরকে ফিদইয়া অর্থাৎ মূল্য প্রদানপূর্বক রেখে দিবে। কিন্ত সে ক্রীতদাসী ও সন্তানগণ দারা যে মনাফা অর্জন করেছিল, তার কোনো প্রকার ক্ষতিপুরণ দান সম্পর্কে তিনি নিশ্বপ থাকেন। আর এ ঘটনাটি সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়েছিল। সূতরাং এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের اِجْماعٌ سُكُوْتِي সংঘটিত হয়ে গেছে যে, প্রতারণার বিবাহে প্রতারিত ব্যক্তি তার সন্তানগণের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার কোনো ক্ষতিপুরণ দিবে না। অথবা ২. তা (বয়ান) লোকজনকে প্রতারণার হাত হতে রক্ষা করার প্রয়োজনে সাব্যস্ত হবে। কেননা, প্রতারণা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম। যেমন- নিজ ক্রীতদাসকে ক্রয়-বিক্রয়রত দেখে মনিবের নিশ্বপ থাকা। কেননা, আমরা হানাফীগণের মতে মনিবের এ নিশ্চপ থাকা তার পক্ষ হতে ব্যবসার জন্য অনুমতি মনে করা হবে। কারণ, ক্রীতদাসকে যদি অনুমতিপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করা না হয়. তবে তার সাথে লেনদেনকারী লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে (মনিবের নিশ্বপ থাকাকে অনুমতি মনে করে ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে)। অথচ লোকজনকে প্রতারণার হাত হতে রক্ষা করা ওয়াজিব। ইমাম যুফার (র.) বলেন যে. মনিবের নিশ্বপ থাকার কারণে ক্রীতদাস অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে যায় না। কেননা, মনিবের নিশ্বপ থাকার মধ্যে যেমন এ কথার সম্ভাবনা রয়েছে যে. তিনি ক্রীতদাসের লেনদেনের উপর সন্তষ্ট রয়েছেন, তেমনি এ কথাটিরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি অত্যধিক ক্রোধবশত নিশ্চপ রয়েছেন। আর সম্ভাবনার অবকাশযুক্ত কোনো বস্তুই হুজ্জত হতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَى حُكِيهُ নবী করীম : এর নিক্ষণ থাকার হকুমভুক্ত (رض كُوْنُ الصَّحَابَةِ (رض করামের নিক্ষণ থাকা وَكُوْنُ الصَّحَابَةِ وَمَا الْفَاعِلِ करव শর্ড হলো الْفَاعِلِ करवा थां करा थाका उरव الْفَاعِلِ करवा गर्ज الْفَاعِلِ करवा गर्ज وَمَا الْفَاعِلِ करवा वाकि مَثَلُونَ करवा श्रि الْفَاعِلِ करवा वाकि مَثَلَ وَكَا करवा वाकि مَثَلُونُ وَمَع अवित करव وَمَنَافِع وَمَا الْفَعْنَةُ وَلَادًا करवा करवा وَمَنَافِع وَمَا الْفَعْنَةُ وَلَادًا करवा करवा وَمَنَافِع وَمَا الْفَعْنَةُ وَلَادًا करवा करवा وَمَنَافِع وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِمَا وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِنَافِع وَمَا الْفَعْنَةُ وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِنَافِعُ وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِمَا وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِنَافِعُ الْمُؤْوِدُ وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِمَا الْفَعْنَةُ وَمِنَافِعُ وَمَا الْفَعْنَةُ وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِنَافِعُ وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِنَافِعُ وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِنَافِعُ وَمِنَافِعُ وَمِنَافِعُ وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِنَافِعُ وَمِنَافِعُ وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِنَافِعُ وَمَا الْفَعْنَةُ وَمِنَافِعُ وَمَاعُوا الْمُعْرَوْقِ وَالْمَاعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْرَافِهُ وَمَاعُولُ الْمُعْرَافِعُ وَمَا الْفَعُنُونُ وَمِنْ الْمُعْرَافِهُ وَمَا الْمُعْرَافِهُ وَالْمُعْرَةُ وَمِنْ الْمُعْرَافِهُ وَالْمُعْرَافِهُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْرَافِعُ وَالْمُعْرَافِهُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ و

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দলিল হিসেবে গণ্য হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো মুয়ামালায় নবী করীম এব এর নীরবতার ন্যায় সাহাবায়ে কেরামদের নীরবতাও উক্ত মুয়ামালা বৈধ হওয়ার দলিল। তবে এর জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। ১. উক্ত সাহাবীর সে আমলটির প্রতিবাদ করার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে। আর ২. উক্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলমান হতে হবে। সুতরাং যদি এমন পরিবেশে উক্ত কাজটি সংঘটিত হয় যার প্রতিবাদ করা সাহাবীর সামর্থ্যের বাইরে ছিল, তাহলে সে নীরবতা উক্ত কাজের জন্য বৈধতা প্রমাণকারী হবে না। অথবা কাজটি যদি কোনো অমুসলিম করে থাকে আর সাহাবী নীরবতা অবলম্বন করে থাকেন, তাহলেও সে নীরবতা উক্ত আমলের বৈধতা প্রমাণ করেব না। যেমন— কোনো কাফির যদি সাহাবীর সামনে শৃকরের গোশত ভক্ষণ করে থাকে আর সাহাবী এতদর্শনে নীরবতা অবলম্বন করে থাকেন, তাহলে এতে শৃকরের গোশত হালাল প্রমাণিত হবে না।

বর্ণিত আছে যে, জনৈক দাসী তার মনিবের নিকট হতে পলায়ন করে চলে যায়। অতঃপর এক ব্যক্তিকে সে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। উক্ত ব্যক্তির ঔরসে তার কয়েকটি সন্তানও জন্মলাভ করে। অতঃপর দাসীর মনিব ঘটনাটি হযরত গুমর (রা.)-এর নিকট পেশ করে। হযরত গুমর (রা.) দাসীটিকে মনিবের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। আর ঐ ব্যক্তিকে সন্তানদের মূল্য আদায় করত তার নিকট তাদের রেখে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু এ যাবৎ সন্তানাদি হতে সে যে মুনাফা লাভ করেছে সে ব্যাপারে গুমর (রা.) সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন। অর্থাৎ তা ফেরত দানের তথা এটার ক্ষতিপূরণ আদায়ের নির্দেশ দেননি। আর হযরত গুমর (রা.) বহু সাহাবীর উপস্থিতিতে উপরিউক্ত ফয়সালা করেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। এতে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর উপরিউক্ত ফয়সালা করেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। এতে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর টি কিন্তিত (নীরব ঐকমত্য) সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, প্রতারণামূলক তথা অবৈধ বিবাহের মাধ্যমে যে সন্তান জন্মলাভ করে থাকে, তার হতে অর্জিত মুনাফার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কেননা, মনিব তো তার অধিকার আদায় করার জন্য আসছিল। আর সে কি পেতে পারে তা তার আর জানা নেই। উপরস্তু ঘটনাটি নবী করীম ক্রি এই তেকালের পর সংঘটিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে কুরআন-সুনার কোনো স্পষ্ট ভাষ্যও জানা যায়নি। সুতরাং পূর্ণাঙ্গভাবে একে তুলে ধরা সাহাবীগণ (রা.)-এর উপর ওয়াজিব ছিল। সুতরাং যখন তারা মুনাফার মূল্য বর্ণনা করা হতে বিরত রইলেন, তখন এটা ওয়াজিব না হওয়ার দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

والغ الغرور الغ والغرور الغ والمناه والم

তবে ইমাম যুফার (র.) এ মাসআলায় জমহুরের ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর যুক্তি এই যে, মনিবের উপরিউক্ত নীরবতা অবলম্বনের মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. মনিব তার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর রাজি। ২. অথবা, মনিব অধিক ক্রোধবশত তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি। আর নিয়ম হলোল اِذَا جَاءَ الْإِحْتِمَالُ بَطَلَ الْإِسْتِدَلَالُ ) অর্থাৎ সম্ভাবনার সৃষ্টি হলে আর এটার দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না। কাজেই মনিবের অনুরূপ নীরবতার মাধ্যমে গোলাম ব্যবসার (ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য) অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে সাব্যন্ত হবে না।

সরল অনুবাদ : অথবা, ৩. তা (বয়ান) অধিক কথাবার্তার প্রয়োজনে সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ তার ব্যবহারের আধিক্য অথবা ইবারতের দীর্ঘতা উদ্দিষ্ট অর্থের প্রতি নির্দেশ করে। যেমন – কেউ বলল, وُورُهُمُ أَن الْمَاكُ عَلَى الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ (আমার জিম্মায় অমুকের একশত ও এক দিরহাম প্রাপ্য त्राह्य ।) অত্র উদাহরণে دُرُهُمُ -এর আত্ফটি এ কথার বয়ান সাব্যস্ত হয়েছে যে, এখানে مِانَةُ ছারাও دَرَاهِمُ -ই উদ্দেশ্য । যেন সে এভাবে বলেছে - مِانَةُ دُرْهُمِ وَ دِرْهُمُ এখানে প্রথম دِرْهَمٌ -কে কালামের দীর্ঘসূর্ত্রিতা হতে বাঁচার জন্য অথবা এটার ব্যবহারের আধিক্যের জন্য লোপ করে ফেলা হয়েছে। যেমন- আরবের লোকেরা বলে থাকে مَرَاهِمَ তার षाता جَائَدٌ - دَرَاهِمُ षाता مِائَدٌ - قَرَاهِمُ षाता مِائَدٌ বস্তুর মধ্যেই বুঝা যাবে, যা অধিকাংশ মুআমালা যেমন, মাপে ও ওজনে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তসমূহের ক্ষেত্রে মানুষের জিম্মায় সাব্যস্ত থাকে। কিন্তু বস্তুটি যদি মাপে ও ওজনে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য না হয়, যেমন কেউ বলল, بَوْنَوْرُ مِانَةُ وَنُورِ তাহলে এটা উপরিউক্ত নিয়মের বিপরীত হবে। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় చేచి - مَانَةٌ - এর বয়ান সাব্যস্ত করা হবে না। কেননা, بَيْع سَلَمٌ ব্যতীত সাধারণ মুআমালার ক্ষেত্রে بُوْب হওয়ার কারণে) কারো জিম্মায় সাব্যস্ত হয় না। সূতর্রাং যখন ব্যবহারের আধিক্য সাব্যস্ত হয়নি, তখন এখানে আতফটি বয়ান সাব্যস্ত হবে না: বরং বক্তার নিকট তার 🛍 এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হবে। সে যে ব্যাখ্যা প্রদান করবে, তাই বিবেচিত হবে।

سالا من المناز المناز

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পরিমাপযোগ্য নয়। সুতরাং সাধারণ্যে প্রচলন নেই বিধায় فَرِبِّ (কাপড়) بَيْانُ হতে পারে না; বরং বক্তার নিকট হতে مائغً مائغً -এর জন্য হবে। বক্তা যে بَيْانُ (ব্যাখ্যা) প্রদান করবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে। وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) الْمَرْجِعُ الْهُ فِيْ الْمُوْلِيْ فِيْ عَمِيْعِ الْمَوَاضِعِ فَيَجِوْ الْمِائَةِ فِيْ جَمِيْعِ الْمَوَاضِعِ فَيَجُونُ فِي الْمِثَالِ الْإَوَّلِ اَيْضًا دِرْهَمُ وَمِنَ الْمِائَةِ مَا بَبْنَهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فَرْقَهُ اَوْ بَيَانُ تَبْدِيْلٍ عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ بَيَانُ ضُرُوْرةٍ وَهُوَ النَّسُخَ فِي اللَّغَةِ عَلَى قَوْلِهِ بَيَانُ ضُرُوْرةٍ وَهُوَ النَّسُخَ فِي اللَّغَةِ عَلَى قَوْلِهِ بَيَانُ ضُرُوْرةٍ وَهُوَ النَّسُخَ فِي اللَّغَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا بَدَّلْنَا الْيَةً مَكَانَ اليَةٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَكَانَ اليَةٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ بَيَانُ اللَّهُ مِنْ اليَةٍ أَوْ نُنْسِهَا فَعُلِمَ انَّهُ مَا قَالَ وَهُو بَيَانُ وَحُهِ عَلَى مَا قَالَ وَهُو بَيَانُ وَحُهِ عَلَى مَا قَالَ وَهُو بَيَانُ وَحُهِ عَلَى مَا قَالَ وَهُو بَيَانُ وَكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا النَّهُ اللَّهُ الْمُلْقَاءُ وَصَارَ ظَاهِرُهُ الْبَقَاءُ وَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

সরল অনুবাদ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, সকল ক্ষেত্রেই বক্তার ব্যাখ্যা বিবেচিত হবে। সূতরাং তাঁর মতানুসারে প্রথমোক্ত উদাহরণেরও স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর উপর শুধু এক দিরহামই ওয়াজিব হবে এবং সে عائدٌ -এর যে ব্যাখ্যাই প্রদান করবে. তাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্ত আমরা উভয় উদাহরণের যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছি. তার প্রেক্ষিতে হুকুমের মধ্যে পার্থক্য হওয়া অনিবার্য। অথবা, ৫. بَيَانُ चरव। এটা शञ्चकात (त.)-এत वानी بَيَانُ تَبُديْل বা نَسْخ এর উপর আত্ফ হয়েছে। আর তা হচ্ছে نَسْخ বা রহিতকরণ আভিধানিক অর্থে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ مَ अण्डः तरलाएन ﴿ إِذَا بَدَّلْنَا أَيَةً مَكَانَ أَيْهَ عِلَى اللَّهِ مَحَانَ أَيْهِ ﴿ نَنْسَخْ مِنْ أَينَ إِلَا نُنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا (আমি যখন কোনো একটি আয়াতকে রহিত করি অথবা ভূলিয়ে দেই. তখন তা হতে উত্তম অথবা তার অনুরূপ আরেকটি আয়াত অবতীর্ণ করি।) এটা দারা জানা গেল যে, نَسُخ ও এর অর্থ এই যে, এটা بَيْانُ تَبْدِيْلِ একই বস্থু। আর এক বিবেচনায় বয়ান এবং অন্য বিবেচনায় তাবদীল। যেমন-গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, **আর তা হলো মুতলাক হুকুমের** সময়সীমার বর্ণনা, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট পূর্ব হতেই জ্ঞাত ছিল কিন্তু যেহেতু হুকুমের সাথে সময়সীমার উল্লেখ ছিল না, এ জন্য হুকুমটি বাহ্যত মানুষের বেলায় স্তায়ী বলে মনে হচ্ছিল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ورد) اَلْمُرَجِّعُ اِلْبُهُ فِی تَفْسُبُرِ النَّ وَمَالُ الشَّافِعِیُّ (رد) اَلْمُرَجِّعُ اِلْبُهُ فِی تَفْسُبُرِ النَّ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرُومُمُ اللَّهُ وَرُمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপরিউক্ত অভিমত সহীহ নয়। কেননা, মাসআলাদ্বয়ের মধ্যে বিরাট পার্থকা রয়েছে। কাজেই প্রথম উদাহরণে বহুল প্রচলনের কারণে বক্তব্যের দীর্ঘতা রোধ করার জন্য فَرُمَمُ -এর পরে وَرُمَمُ - কে উহ্য ধরা হয়েছে এবং পরবর্তী جَرْمَمُ - কে তার بَيَانُ হসেবে গণ্য করা হয়েছে। যা আরবি বাক্যরীতি সম্মতই শুধু নয়; বরং আরবি বাচন ভঙ্গীর দাবিও বটে। যেমন – তারা مَشَرَةٌ وَدْرُمَمُ وَوُرُبُ وَمُورُ وَمُورُورُ وَمُورُ وَمُ وَمُورُ وَمُ وَمُ وَمُورُونُ وَمُ وَمُورُ وَمُورُونُ وَمُ وَمُورُونُ وَمُ وَمُورُونُ وَمُ وَمُورُوم

بَبَانُ صَبْدِبِلِ عَطْفُ عَلَىٰ قَوْلِهِ بَبَانُ ضَرُورَةٍ الخ وَهَا وَهُمَا وَالَّهُ اللهِ ا

-এর আলোচ্য ইবারতে المُورِّ الْمُكُوْ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا

يُعْنِيْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالُى أَبَاحَ الْخُنْشَرَ هَيَ إِلَّا فِي اَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ فِي عِلْمِهِ أَنْ يُحَرِّ مَهَا بَعْدَ مُدَّةٍ اَلْبَتَّةَ وَلٰكِنْ لَمْ يَقُلْ مِنَّا إِنِّي أَبِيعٌ الْخَمْرَ إِلَى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بَلْ اَطْلَقَ الْإِبَاحَةَ فَكَانَ فِيْ زَعْمِنَا أَنَّهُ تَبْقِيْ هٰذِهِ الْإِبَاحَةُ اللَّي يَوْمِ الْقِينَمَةِ ثُمَّ لَمَّا جَاءَ التَّحْرِيمُ بَعْدَ ذٰلِكَ مَفَاجَاةً فَكَانَ تَبْدِيْلًا فِيْ حَقِّنَا لِاَنَّهُ بَدُّلَ الْإِبَاحَةَ بِالْحُرْمَةِ بَيَانًا مَحْظًا فِي حَقّ صَاحِبِ الشَّرْعِ لِمِيْعَادِ الْإِبَاحَةِ الَّذِي كَانَ فِيْ عِلْمِهِ فَكُونُهُ بَيَانًا فِيْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَكُونُهُ تَبْدِيثًا فِي حَقِّ الْبَشَرِ وَهٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْقَتْل إِذَا قَتَلَ إِنْسَانُ إِنْسَانًا فَإِنَّهُ بَيَانُ لِمَوْتِهِ الْمُقَدَّرَةِ فِيْ عِلْمِ اللّهِ تَعَالَى وَتَبْدِيْلُ فِيْ حَقِّ النَّاسِ لِانَّهُمْ يَظُنُّونَ انَّهُ لَوْ لَمْ يَقْتُلْ لَعَاشَ إِلَى مُدَّةِ أُخْرَى فَقَدْ قَطَعَ الْقَاتِلُ عَلَيْهِ اَجَلَهُ وَلِهِ ذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَالدِّيةُ فِي الدُّنْيا وَالْعِقَابُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُو جَائِزٌ عِنْدَنا بالنَّصِّ الَّذِيْ تَكُونَا قَبْلَ ذَٰلِكَ -

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ যেমন আল্লাহ তা'আলা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মদ্যপানকে হালাল রেখেছিলেন অথচ তাঁর ইল্মের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল যে. একটি বিশেষ সময়সীমার পর তিনি মদকে হারাম করে দিবেন। কিন্তু শুরুতে এটা বলেননি যে, আমি মদকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্তের জন্য হালাল করছি: বরং ইবাহাতকে সময়ের নির্দিষ্ট আবেষ্টনী হতে মৃতলাক রেখেছেন। এ জন্য আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, এ ইবাহাত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে। অতঃপর হঠাৎ যখন মদ হারাম হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলো, তখন তা আমাদের वा পরিবর্তন হয়েছে। কেননা, তা ইবাহাতকে হুরমত দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। আর শরিয়ত প্রবর্তনকারীর বেলায় নিছক বয়ান বা ব্যাখ্যা হয়েছে ইবাহাতের সে সময়সীমার জন্য, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট পূর্ব হতেই জানা রয়েছে। সুতরাং এ পরিবর্তিত হুকুম আল্লাহ তা'আলার বেলায় বয়ান এবং বান্দার বেলায় تَبْدِيْل হওয়ার দৃষ্টান্ত। আর এটা একজন লোক অন্য একজন লোককে হত্যা করে ফেলার ন্যায় হয়েছে। কেননা, এ হত্যা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে নিহত ব্যক্তির যে আয়ু নির্ধারিত ছিল, তারই বয়ান এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তার আয়ুষ্কালের মধ্যে পরিবর্তন সাধন। কেননা, তারা মনে করত যে, যদি সে নিহত না হতো, তাহলে আরো অধিককাল পর্যন্ত জীবিত থাকত। মনে হয় যেন, হত্যাকারী ব্যক্তি তার আয়ুষ্কালকে সংকোচিত করে দিয়েছে। এ জন্যই ইহজগতে তার উপর কেসাস ও রক্তপণ এবং পরকালে শান্তি ওয়াজিব হবে । আর এ নস্থ আমরা মুসলমানদের মতে সে নসের সাহায্যে জায়েজ, যা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

ारित उन निश्च ना श्राण اَنَّهُ لُوْ لَمْ يَقْتُسُلْ कनना, जाता मत्न कत्न لِلاَنَّهُمْ يَظُنُّونَ मानूरमत त्वाय فِي كَوْلَ السَّاسِ عَلَيْهِ হত্যাকারী الْقَاتِلُ আরো অধিক কাল পর্যন্ত فَقَدْ فَطَعَ কাজেই সঙ্কোচিত করে কেটে দিয়েছে الْ فِي এবং রক্তপণ وَالدِّيَةُ কসাস الْقِصَاصُ তার আয়ুষ্কালকে يَجِبُ عَلَيْدِ আর এ কারণেই وَلِهَذَا তার আয়ুষ্কালক আমাদের মতে عِنْدَنَا আর শান্তি (ওয়াজিব) হবে فِي الْاخِرَةِ পরকালে । وَهُو جَائِزٌ ا ইহজগতে وَالْعِقَابُ ইহজগতে الدُّنْيَا হতঃপূবে قبل ذلك সে নসের সাহায্যে الَّذِيْ تَلُوْنَا যা আমরা আলোচনা করেছি بِالنَّصِّ

তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। کَشَعْ বা রহিতকরণ আমাদের (মানুষের) বেলায় পরিবর্তন আর আল্লাহর বেলায় এটা নিছক کَشَعْ বিশেষ। ন্যাপারটিকে আমরা এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তি নিহত হওয়ার সাথে তুলনা করতে পারি। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর দিক বিবেচনায় এটা بيان বিশেষ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, এ সময়ে সে মৃত্যুবরণ করবে। তার মৃত্যুর জন্য এ সময়টিই নির্ধারিত। কাজেই "فَإِذَا جُاءَ اجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلا جَاءَ اجْلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلا ুيْسْتَقْدِمُوْنَ" (অর্থাৎ যখন তাদের মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় এসে পড়বে তখন একটু বিলম্বও হবে না এবং একটু আগামও হবে না; বরং নির্দিষ্ট সময়েই তাদের মৃত্যু হবে।) তবে মানুষের বিবেচনায় এটা পরিবর্তন হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, তাদের ধারণা হলো যদি লোকটিকে হত্যা করা না হতো, তাহলে সে আরো অনেক দিন পর্যন্ত জীবিত থাকত। কাজেই এতে তার হায়াত হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে সে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী হলে তার উপর কেসাস ওয়াজিব হবে, আর ভুলক্রমে হত্যাকারী হলে তার উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। উপরত্তু আখিরাতে তো তার জন্য শাস্তি নির্ধারিতই রয়েছে, যদি সে খালেস তওবা না করে।

অবশ্য উপরিউক্ত বক্তব্যের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে, ৣৄর্ট্র তো তাকেই বলে যা বান্দার দিকের বিবেচনায় ﷺ পক্ষান্তরে আল্লাহর দিক বিবেচানায় তো সব নিছক সুস্পষ্ট জ্ঞাত। কাজেই کُنْخ (রহিতকরণ)-কে এর শ্রেণীভুক্ত করা সহীহ হবে না; বরং হলো কোনো کُحْہ -কে একবার সাব্যস্ত করার পর পরবর্তী পর্যায়ে এটাকে রহিত করে দেওয়া। আর এ জন্যই শামসুল আইশাহ সারাখসী (র.) بَيَانُ -কে بَيَانُ -এর শ্রেণীভুক্ত করেননি।

এর ব্যাপারে ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের : উক্ত ইবারতে تُولُهُ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدُنَا بِالنَّصِ الخ মতবিরোধ বর্ণিত হয়েছে। আমাদের তথা সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের ঐকমত্যে তথা এক হুকুমকে রহিত করত এটার পরিবর্তে অন্য خُكْم প্রবর্তন করা জায়েজ, যা نَصُ অর্থাৎ কুরআনিক ভাষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াত প্রণিধানযোগ্য। আয়াত দু'টি নিম্নরপ– ﴿وَاذْ بُذُلْنَا لَيَدٌّ مُكَانَ لَيَدٌّ مُكَانَ لَيَدٌّ ﴿ وَاذْ بَدُلْنَا لَيَدٌّ مُكَانَ لَيَدٍّ ﴿ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِي اللَّاللَّالِي कित्त...) अन्य आग्रात्व बिष्यिनि कर्ते वना श्रेताह المَاثِّ بِخَيْرٍ مَّرِنْهُا عَاثِّ بِخَيْرٍ مَّرِنْهُا عَاثُ ( अर्था९ य आग्राव्तक आि রহিত করে দেই অথবা বিশৃত করে দেই তার পরিবর্তে তদর্পেক্ষা উত্তম অন্তত পক্ষে তৎসম আয়াত আমি অবতীর্ণ করি।) অবশ্য তানকীহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, কোনো মুসলমান نَسْخ -কে অস্বীকার করে না। কিন্তু কোনো মুসলমান হতে এটা কল্পনা করা যায় না। কেননা, 🚅 -কে অস্বীকার করলে নবুয়তে মোহাম্মদী 🚃 -এর উপর কিভাবে ঈমান থাকতে পারে? কারণ, নবী করীম 🚎 -এর দীন তো পূর্ববর্তী সকল দীনকে مَنْسُوْنُ করে দিয়েছে। আর তাঁর শরিয়তে একটি حُكْم -কে অপরটির দ্বারা রহিত করা হয়েছে, যার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত হাদীস ও তাফসীরের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) ﴿خِلَانًا لِلْبَهُوْدِ" -এর দ্বারা উন্মতে মুহাম্মদীয়া 🚃 -এর ইজমার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর এটাই অগ্রগণ্য।

ইহুদি সম্প্রদায় 🚅 বা রহিতকরণকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের যুক্তি হলো, এতে আল্লাহ তা'আলার অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা সাব্যস্ত হবে। মূলত তাদের এ দাবির পিছনে দুরভিসন্ধি ও অসৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে। মূলত এ অজুহাতে তারা নবী করীম 🚐 -এর শরিয়ত তথা তাঁর নবুয়তকে অস্বীকার করার অপপ্রয়াস পেয়েছে। অর্থাৎ যাতে হযরত মুহাম্মদ 🚃 -এর শরিয়তের দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত ক্রায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

বস্তুত شعر -এর ব্যাপারে ইহুদিদের মধ্যে তিনটি দল (মতবাদ) রয়েছে। একদলের মতে আকলের দৃষ্টিতে তিন্টি দল মহ। অপর একদলের মতে আকলের দৃষ্টিতে সম্ভব বটে, তবে 🕰 এটার অন্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আর তৃতীয় দলের মতে এটা সম্ভব এবং এর অস্তিত্বও বিদ্যমান। এ তৃতীয় দলের মতে রেসালাতে মুহাম্মদী 🚃 আরবের লোকের জন্য খাস। সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁকে নবী করে পাঠানো হয়নি। উল্লেখ্য যে, ইসলামি গ্রন্থাবলিতে (প্রশাখামূলক মাসআলায়) কাফিরদের বিরোধিতার উল্লেখ অবান্তর ও নিষ্প্রয়োজন। কেননা, তারা তো শরীয়তে মুহাম্মদীয়া 🊃 -এর সব মাসআলায়ই বিরোধিতা করে থাকে।

خِلَافًا لِلْيَهُودِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَاِلَّهُمْ يَـقُولُونَ تَـلُزَمُ مِنْـهُ سَفَاهَةُ اللَّهِ تَعَالَكِي وَالْجَهْلُ بِعَوَاقِبِ الْأُمُوْدِ وَهُوَ لاَ يَصْلُحُ لِلْالُوْهِيَّةِ وَعَرْضُهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ أَنْ لَا تَنْسَخَ شَرِيْعَةُ مُوسْلِي (عـ) بِشَرِيْعَةِ أَحَدٍ وَيَكُونُ دِينُهُ مُؤبَّدًا وَنَحُنُ نَقُولُ إِنَّ اللَّلَهَ تَعَالِي حَكِيمً يَعْلَمُ مُصَالِحَ الْعِبَادِ وَحَوَائِجَهُمْ فَيُحْكُمُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى حَسَّبِ عِلْمِهِ وَمَصْلِحَتِهِ كَالتَّطِيبُب يَحْكُمُ لِلْمَرْيِضِ بِشُرْبِ دَوَاءٍ وَاكْبِلِ غِذَاءٍ الْيُوْمَ ثُمَّ غَدًا بِخِلَافِ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَحْكُمُ بِسَفَاهَتِهِ بَلْ هُوَ عَاقِلُ حَاذِقُ يُعْطِى كُلُّ يَوْمِ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِدُ مُنَاجِهُ فِيْبِهِ وَلَمْ يَتَقُلُ مِنَ الْمَرِيْضَ أَبِّيْ أُبُدِّلُكَ غَدًا بِغَذَاءِ وَ دَوَاءٍ الْخَرُ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ فِئ شَرِيْعَةِ أَدَمَ عَكَيْهِ السَّكَامُ كَانَ نِكَاحُ الْجُزْءِ اعَنْنِي حَوَاءَ حَلَالًا وَكَذَا نِكَاحُ ٱلْاَخَوَاتِ لِلْاَحِ حَلَالاً ثُمَّ نُسِكَ فِي شَرْيعَةِ نُوْجٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

সরল অনুবাদ : কিন্তু ইহুদিরা এ বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করে। তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ বর্ষিত হোক। তারা বলে যে, যদি নস্থ জায়েজ হয়, তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুর্খতা ও পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতার অপবাদ আরোপ করা অনিবার্য হবে, যা আল্লাহ তা আলার শানের খেলাফ। আর নসখকে অস্বীকার করা দ্বারা ইহুদিদের আসল উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মুসা (আ.)-এর শরিয়ত যেন অন্য কোনো শরিয়ত দ্বারা মানসুখ হতে না পারে এবং তাঁর শরিয়তের চিরস্থায়িত্ব সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাদের উত্তরে আমরা বলি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহা প্রজ্ঞাবান এবং তাঁর বান্দাদের কল্যাণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। তিনি তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতা অনুযায়ী প্রত্যহ নতুন নতুন হুকুম প্রদান করতে পারেন। যদ্রপ চিকিৎসক রোগীকে আজ এক প্রকার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করে আবার কাল এটা পরিবর্তন করে অন্য ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করে থাকেন। এ পরিবর্তন করার কারণে কেউ তাকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করে না: বরং তাকে খুবই বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ মনে করা হয়ে থাকে যে, তিনি প্রত্যহ রোগীর মেজাজ ও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। অথচ তিনি রোগীকে প্রথম দিবসে এ কথাটি বলে দেন না যে, আগামীকাল তোমার ঔষধ ও পথ্য পরিবর্তন করে দিবো। আর ইহুদিরাও এ কথাটি স্বীকার করে যে, হযরত আদম (আ.)-এর শরিয়তে নিজের অংশ অর্থাৎ হযরত হাওয়া (আ.)-এর সাথে বিবাহ শুদ্ধ ছিল, তদ্ধপ ভাইদের বেলায় বোনদের সাথে বিবাহ হালাল ছিল। তারপর হ্যরত মৃসা (আ.)-এর শরিয়তে তা রহিত হয়ে যায়। (সুতরাং নস্থকে অম্বীকার করার কোনোই উপায় নেই।)

শাব্দিক অনুবাদ : الله تعالی কিছু ইহুদিরা এর বিপরীত মত পোষণ করে الله تعالی মহান আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক نَعْنَهُمُ الله تعالی কাল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক نَعْنَهُمُ الله تعالی বাং কাল্লাহর তা'আলার উপর মূর্খতা نَعْنَاهُ الله بِعَوَاقِبِ পরিণাম সম্পর্কে الله وَهُو বিষয়াবলির وَهُو আর এটা وَالْجَهْل والْجَهْل المتعالِي المتعالِي والمتعالِي والمتعالِي

আন্ওয়ারুল মানার শরহে নুরুল আন্ওয়ার ১৭২ আকসামুস্ সুন্নাহ যে আদ্ম (আ.)-এর শরিয়তে كَانَ نِكَاحُ বিবাহ করা الْجُزَّءِ অংশকে كَانَ نِكَاحُ হাওয়া (আ.) বৈধ ছিল كَانَ نِكَاحُ فِيْ شَرِيْعَةِ نُوجِ ভাইয়ের জন্য خَلَاثًا বৈধ ছিল ثُمَّ نُسِيعَ তারপর এসব মানস্খ হয়ে যায় وَيَكُنُ .. ४ বানকে । (২) ইযরত নূহ (আ.)-এর শরিয়তে।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

করার যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে। نَسْخ -কে অস্বীকার করতে গিয়ে ইহুদিরা বলেছেন যে, এতে আল্লাহর অজ্ঞতা, অপরিণামদর্শিতা ও অদূরদর্শিতা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। উক্ত যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে আমরা বলে থাকি যে, তোমাদের উপরিউক্ত দাবি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এতে আল্লাহর জ্ঞানের বিশালতাই প্রমাণ হয়ে থাকে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী এবং বান্দার সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজন সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত রয়েছেন, সেহেতু বান্দার প্রয়োজন এবং মঙ্গলামঙ্গলের দিক বিবেচনা করে তিনি তাদের জন্য পরিবর্তিত বিধান প্রবর্তন করে থাকেন। যেমন– অভিজ্ঞা ডাক্তার রোগীর অবস্থা অনুযায়ী ঔষধ পথ্য তথা ব্যবস্থাপত্রের পরিবর্তন করে থাকেন। আর এতে তার মূর্খতা ও অপরিণামদর্শিতা সাব্যস্ত হয় না; বরং বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতাই প্রমাণিত হয়ে থাকে। সুতরাং চিকিৎসক যদি ব্যবস্থাপত্রের পরিবর্তনের দ্বারা বিচক্ষণ ও যশস্বী সাব্যস্ত হতে পারে, তাহলে আত্মিক রোগের মহাচিকিৎসক তার বান্দাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ নামে যদি ব্যবস্থা পত্রের সময়োপযোগী পরিবর্তন করে থাকেন, তাহলে তিনি অবিচক্ষণ ও অপরিণামদর্শী সাব্যস্ত হবেন কোন যুক্তিতে? কাজেই আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে অনুরূপ অপবাদ সম্পূর্ণ অবান্তর ও অযৌক্তিক।

الْزَامِيْ ने الْرَامِيْ चिन्नायन: আলোচ্য ইবারতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে একটি فَدَّ صَعَّ اَنَّ فِيْ شُرِيْعَةِ اَٰدُمَ (عـ) كَانَ نِـكَاحُ الخ কিট্ট বর্ণিত হয়েছে। এ স্থলে ইহুদিদের দলিলের একটি এলযামী জওয়াব (اِلْزَامِيْ جَوَابْ) দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যা তাদের নিকটও স্বীকৃত তার দ্বারাই তাদের মতবাদের অন্তঃসার শূন্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজেরাও তো -কে স্বীকার করে থাক। কেননা, তোমাদের মাযহাব অনুযায়ীও হযরত আদম (আ.) বিবাহ করেছেন। অথচ হযরত হাওয়া (আ.)-কে হযরত আদম (আ.)-এর বাম হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তা ছাড়া তৎকালে সহোদর বোনকে বিবাহ করা জায়েজ ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত নূহ (আ.)-এর শরিয়তের দ্বারা এটা রহিত হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বক্তব্য স্ববিরোধী প্রমাণিত হলো। সুতরাং তোমাদের 🗀 -কে অস্বীকার করার দাবি সহীহ নয়।

وَمَحَلَّهُ مُ كُمُّ يَحْتَمِلُ الْوَجُودَ وَالْعَدَ إِنِّي نَفْسِهِ بِكُنْ يَتَكُنُونَ امْرًا مُمْكِنًا عَمَلِيًّا وَلاَيَكُوْنُ وَاجِبًا لِلَااتِهِ كَالْإِيْسَانِ وَلَا مُسْتَنِعًا ` لِذَاتِهِ كَالْـكُ فُورِ فَإِنَّ وُجُوبَ الْإِيْسَانِ وَحُرْمَةَ الْكُفْرِ لَا يَنْسَخُ فِيْ دِيْنِ مِنَ الْاَدْيَانِ وَلاَ يَقْبَلُ النُّسْخَ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ مَا يُنَافِي النَّسْخَ مِنْ تُوْقِيْتِ عَطْفٌ عَلىٰ قَوْلِهِ يَحْتَمِلُ الْرُجُوْدَ لِأَنَّهُ إِذَا الْتَحَقِّبِهِ النُّتَّوْقِيثَتَ لاَ يَنْسَخُ قَبْلُ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ اَلْبَتَّةَ وَبَعْدَهُ لَا يَطْلُقُ عَلَيْهِ إِسْمُ النَّسْخِ وَقَدْ قَالُوا فِي نَظِيْرِهِ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ خِطَابًا لِقَوْمِ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابَاً حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكُلُّ ذٰلِكَ غَلَطُّ لِانتُهَ مِنَ الْاَخْبَارِ وَالنَّقِصَصِ وَالْاَوْلَىٰ فِي نَظِيْرِهِ قَوْلُهُ تَعَالِي فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللُّهُ بِاَمْرِهِ وَقَوْلُهُ تَعَالِي فَامْسِكُوهُ نَّ فِي الْبِيوْتِ حَتّٰى يَتَوَقُّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَنَحْوِم -

: আর নস্থ এমন ক্ষেত্রে সরল অনুবাদ সংঘটিত হয়, যা সত্তাগতভাবে অস্তিত্ব ও অস্তিত্হীনতা **উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে।** অর্থাৎ এমন সম্ভাব্য ব্যাপার হবে যা আমলের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সত্তাগতভাবে ওয়াজিব নয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। অথবা সত্তাগতভাবে নিষিদ্ধও নয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা। কেননা, ঈমান ওয়াজিব হওয়া এবং কফর হারাম হওয়া এটা কোনো ধর্মেই মানসৃখ হতে পারে না এবং তা وعَلَيْ عَقَلَيْ عَقَلَيْ عَقَلَيْ عَقَلَيْ عَقَلَيْ عَقَلَيْ مِن عَقَلَيْ عَقَلَيْ مِن عَقَلَيْ عَقَلَيْ করে না। আর তার সাথে এমন কোনো শর্ত সংযুক্ত হবে না যা নস্খ-এর জন্য অন্তরায় বিশেষ। যেমন- মুদ্দত বা সময়কাল বর্ণনা করা। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বাণী-এর উপর আত্ফ হয়েছে। কেননা, যদি তার - يَحْتَمَلُ الْرُجُوْدُ সাথে সময়কালের বর্ণনা সংযুক্ত হয়, তাহলে প্রকাশ্য কথা যে, সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা কিছুতেই মানসুখ হতে পারে না। (নতুবা মিথ্যা আবশ্যক হবে) আর সময় পূর্ণ হওয়ার পর তো তার উপর নসখ নামটি প্রযোজ্যই হবে না। উদাহরণে কেউ কেউ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পেশ করেছেন- ১, হযরত সালেহ (আ.)-এর কওমকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ ٱيَّامٍ (অতিবাহিত করো স্বীয় গৃহে তিনদিন।) ২. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বক্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- تَرْرَعُونَ سَبْعَ তোমরা সাত বৎসর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চাষ कतरव।) किन्नु এ সব कग्नि উদাহরণই ভূল। कেनना, এ সবগুলো খবর ও কেচ্ছার অন্তর্ভুক্ত: (আর খবরের মধ্যে নসখ সংঘটিত হয় না:) বরং এটার উদাহরণে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো فَاعْفُواْ وَاصْفَحُوا حَتُّى بَأْتِي اللَّهُ ٤٠ : পেশ করাই উত্তম يَامُر, (আর কাফিরদের বেলায় ক্ষমা ও উদারতা অবলম্বন করো যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার অপর আদেশ আগমন করে।) ২. فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمِزُّتُ اوْ يَجْعُلَ (आत তোমता र्जिटातिनी श्वीननक नृदर) اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا বন্দী করে রাখো, যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দেয়। অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অপর কোনো পথ বাতলিয়ে দেন।) এবং এরূপ অন্যান্য আয়াতসমূহ।

चित्क अनुवान : مَكُنُ مُكُمُ سَامَ مَهُ مَكُمُ اللهُ وَ هَالْعَدَمُ عَالَمَ اللهُ وَ مُكُمُ مُكُمُ وَ الْعَدَمُ اللهُ اللهُ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিজারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে مَعَلَدُ مُكَمَّ يَعْتَمِيلُ الْوُجُوْدُ وَالْعَدَمَ فِي نَغْسِهِ الْخَ বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে نَسْعُ বা রহিতকরণের মহল (স্থান) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে (রহিতকরণ) প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহর আমলী বিধানাবলির ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। যা صَفَتْ ، ذَاتْ হয় না। ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। যা مَسَنَّا لِذَاتِهِ তথা مَسَنَّا لِذَاتِهِ তথা مَسَنَّا لِذَاتِهِ তথা مَسَنَّا لِذَاتِهِ না। সেগুলো নাজায়েজ হওয়ার সম্ভাবনা (অবকাশ) রাখে না। যেমন আল্লাহর একত্বাদের প্রতি সমান ইত্যাদি। আবার যেগুলো لَخَاتِهِ তথা وَاجِبُ لِذَاتِهِ তথা مَسَنَّا لِدَاتِهِ তথা مَسَنَّا لِدَاتِهِ (অর্থাৎ সন্তাগতভাবে মন্দ ও অসুন্দর) সেগুলোও نَسْتُ لِذَاتِهِ তথা مَسْتَنِّعُ لِذَاتِهِ তথা مَسْتَنِّعُ لِذَاتِهِ তথা مَسَنَّا لِدَاتِهِ তথা مَسْتَنِعُ اللَّهِ وَهِ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَهُ وَالْمَاتُ وَهُ وَالْمُ وَهُ وَالْمَاتُ وَهُ وَالْمَاتُ وَالْمُوالِّدِةُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْكُوالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

তা ছাড়া نَسْعُ -এর জন্য এ শর্তও রয়েছে যে, বিষয়টি এমন কোনো قَيْدٌ যুক্ত না হওয়া চাই, যা الله -এর জন্য অন্তরায় (প্রতিবন্ধকতা) সৃষ্টি করবে। কেননা, কোনো قَيْدٌ যুক্ত হলে তথা নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমার জন্য যদি উক্ত হকুমটি চালু হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এটা আপনা-আপনিই কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। শরিয়তের পরিভাষায় একে نَسْعُ নামে অভিহিত করা হবে না।

যেসব আহকাম নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য (مَشْرُوْع প্রবর্তিত) হয়েছে, এদের উদাহরণের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে কিছুটা تَمَتَّعُوا فَيْ دَارِكُمْ المَّامِ अविलक्षिত रुख़िष्ट । সুতরাং কেউ কেউ এর উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতদয়কে পেশ করেছেন ا অর্থাৎ আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ.)-এর গোত্র ছামূদ জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমরা كُلْتُ ٱلْكِام তোমাদের আবাসস্থলে তিন দিন যাবৎ ভোগ বিলাসে মত্ত থাক। এরপরই তোমাদের উপর শাস্তি আসবে। অন্যত্র আল্লাহ তা আলা হ্যরত ইউসুফ (আ.)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন– سَنِيْنُ ذَابًا অর্থাৎ তোমরা অনবরত সাত বৎসর যাবৎ ফসল উৎপাদন করবে। হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরবাসীকে লক্ষ্য করে এটা বলেছিলেন। মোল্লা জিউন (র.) এ মতকে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, ঘটনা ও সংবাদ দানের ক্ষেত্রে نَسْخ कार्यकती হয় না। এ জন্য তিনি حُكُمُ مُوَقَّتُ -এর ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়কে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। এক. مَنْ يَعْدُوا حَتَّى يَأْتِي َ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا হওয়ার পূর্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, তোমরা বিরোধীদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় নির্দেশ (জিহাদের ব্যাপারে) নাজিল না করেন। কাজেই এ আদেশটি فَأَمْسِكُوْهُنَ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يُتَوَفَّهُنَّ الْمُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ جَكُم مُؤَقَّتُ الْكَاه ـ ﴿ عَالَمُ عَالَهُ عَالَاهُ عَالَاهُ عَالَاهُ عَالَاهُ عَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَالَهُ عَالَهُ عَالَمُ عَ عَالَمُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে মৃত্যু এসে উঠিয়ে না নেয়। অর্থাৎ তাদের মৃত্যু অবধি। অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পস্থা নির্ধারণ করে না দিবেন। অতঃপর তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে পস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। (তাদের ব্যাপারে) জেনার শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যা হোক, আয়াতটিতে ঘরে আবদ্ধ রাখার 🕰 -কে মৃত্যু অথবা আল্লাহর পক্ষ হতে ফয়সালা আগমনের সাথে مُؤَقَّتْ বা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

أُوْ تَابِيدُ ثَبَتَ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً عَظُفُ عَلِي قَـُولِـهِ تَوْقِيْتُ فَإِنَّهُ إِذَا لَحِقَهُ تَابِيْدُ ثُبِّكَ نَصًّا بِانْ يَّذْكُرَ فِيْدِ صَرِيْحًا لَفْظُ الْاَبَدِ اَوْ دُلَالَةً كَالشَّرَائِعِ الَّتِيْ قُبِضَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَا يَعْبَلُ النَّسْخَ لِأَنَّ التَّابِيْدَ الصَّرِيْحَ يُنَافِى النَّسْخَ وَكُنَا لَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّناً فَلاَ يَنْسَخُ مَا تُبِضَ عَلَيْهِ هُوَ وَقَدْ ذَكُرُوْا فِي نَظِيْرِ التَّابِيْدِ الصَّرِيْجِ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ فِي حَقّ الْفَرِيْقَيْنِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ٱبَدَّا وَاوْرُدَ عَلَيْهِ بِانَّهُ يُسُكِنُ اَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَكُثُ التَّطُوِيْكُ وَالْجِيْبَ بِأَنَّ ذُلِكَ فِيْسَا إِذَا اكْسَتْفَى بقَنُولِهِ خَالِدِيْنَ كَمَا فِيْ حَقِّ الْعُصَاةِ وَامَّا إِذَا قَدَرَنَ بِلِقَوْلِهِ أَبِدًا فَإِنَّهُ صَارَ مُحْكُمًّا فِي التَّابِيْدِ الْحَقِيْقِيِّ وَالْكُلُّ غَلَطُ لِأَنَّهُ فِي ٱلاَخْبَارِ دُوْنَ الْاَحْكَامِ وَٱلْاَوْلَىٰ فِي نَظِيْرِهِ قَوْلُهُ تَعَالِي فِي الْمَحْدُودِ فِي الْقَذَفِ وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً ابَدًا فَإِنَّهُ لَا يَنْسَخُ \_

সরল অনুবাদ : অথবা সুস্ট নস্ অথবা নির্দেশনার ভিত্তিতে হুকুমটির চিরস্থায়িত্ব সাব্যস্ত হবে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য ئے এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ সে হুকুমটিও নসখ কবুল করে না. যার চিরস্তায়ী হওয়ার ব্যাপারটি নস দ্বারা সাব্যস্ত হয়। এভাবে যে, আসল নস-এর মধ্যে 🔌 শব্দটি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে অথবা নির্দেশনাগতভাবে সাব্যস্ত হয়। যেমন– শরিয়তের সেসব বিধান যা চালু ও প্রচলিত থাকাবস্থায় নবী করীম 🚐 পরলোকগমন করেছেন, তা নস্থ কবুল করবে না। কেননা, হুক্মটির চিরস্থায়ী হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা তার মান্সুখ হওয়ার সম্ভাবনাকে নাকচ করছে। অনুরূপভাবে যখন নবী করীম 🚟 -এর পর আর কোনো নবীর আগমন হবে না, তখন তাঁর ইন্তেকালের পর কোনো শর্য়ী হুকুম মান্সূখও হতে পারে না। প্রকাশ্য স্থায়ী হুকুমের উদাহরণে কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার সেই নিম্নোক্ত কওলটি পেশ করেছেন, যা মু'মিন ও কাফির উভয় সম্প্রদায়ের (पू'मिनगन خَالِدِيْنَ فَيْهَا اَبِدًا ﴿ रात्रार्ष्ट्र, यशी خَالِدِيْنَ فَيْهَا اَبِدًا বেহেশতে এবং কাফিরগণ দোজখে চিরদিন অবস্তান করবে।) এটার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে. হয়তো এ আয়াতে দারা দীর্ঘকাল অবস্থান করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। (এবং ذَوَامٌ উদ্দেশ্য নয়।) এটার উত্তরে বলা যায় যে, এ তাবীলটি সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে যেখানে শুধু خَالِدِيْنَ শব্দটিই উল্লিখিত হয়েছে। যেমনটি গুনাহগার মু'মিনদের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যেখানে এটার সাথে اگِر্রি শব্দটি যুক্ত হয়েছে, সেখানে হাকীকী ৢৄৢৢৢৢৢৢ৾ৡৢড়৸য় হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি মুহ্কাম এবং নস্থের অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে। কিন্তু এ উদাহরণ পেশ করা এবং এটার উপর উল্লিখিত সওয়াল ও জওয়াব সবই অশুদ্ধ। কেননা, এ আয়াতটি آخْبَارُ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, আহ্কাম প্রসঙ্গে নয়। (আর খবরের মধ্যে নস্থ সংঘটিত হয় না।) তাই এটার উদাহরপে مُحْدُود في الْقَدَنِ বা জেনার মিখ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে দণ্ডভোগকারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করাই অধিকতর উত্তম ও সমীচীন। যথা - وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِدًا (আর যাদের উপর এর নির্ধারিত দণ্ড কায়েম হয়েছে, তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না।) এখানে 🛴 শব্দটি প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান থাকার কারণে এ হুকুমটি কখনো মান্সূখ হতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অবশ্য মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন, উপরিউক্ত মাযহাব ও এর উপর উক্ত ধরনের প্রশ্ন-উত্তর সবই প্রান্তিমূলক। মূলত এটার উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটিকে পেশ করাই শ্রেয় হবে। আয়াতটি সেসব লোকদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যারা অন্যের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "وَلَا تُعْبَلُواْ لَهُمْ شَهَا وَدَّ أَلِيَا", শব্দের দ্বারা চিরদিনের জন্য তাদের সাক্ষ্যকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং مَنْسُونٌ হওয়ার অবকাশ রাখে না। প্রাকাশ্যভাবে এরূপ স্থায়ীত্বের উল্লেখ করিহিতকরণের বিরোধী।

নির্দেশনাগতভাবে স্থায়ীত্ব বুঝালেও এতে نَصَنْ -এর সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। যেমন— সেসব বিধান যা বহাল রাখে রাসূলে কারীম ইত্তেকাল করেছেন। কেননা, সেগুলোও চিরস্থায়ী, -এর অবকাশ রাখে না। কারণ, রাসূলে কারীম — -এর পর আর কোনো নবী বা রাসূল আগমন করবেন না। আর নবীর উপর নাজিলকৃত ঐশীবাণী ব্যতীত তো তি হৈতে পারে না। অবশ্য কারো কারো মতে আর্থাৎ বিশৃত করে দেওয়াও আর মধ্যে গণ্য। যেমন— বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে আহ্যাব (اَصُوْرَةُ اَمُحْرَابُ ) ও সূরায়ে বাকারার ন্যায় দীর্ঘকায় ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এর এক বিরাট অংশ নবী করীম — কে ভুলিয়ে দেওয়া। তবে এটাও একমাত্র নবী করীম — এর জীবদ্দশায়ই সম্ভবপর ছিল। নবী করীম — এর ইন্তেকালের পর এটার সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ তা আলা এরশাদ করেছেন— اَلْ اَلْمُوْرُوَا اَلْ اَلْمُوْرُوَا اَلْكُوْرُوَا اَلْكُوْرُوَا اَلْكُوْرُوَا اَلْكُوْرُوا اَلْكُوْرُوا اَلْكُوْرُوا اَلْكُوْرُوا اَلْكُوْرُوا اَلْكُوْرُوا اَلْكُوْرُوا اَلْكُوْرُوا اَلْكُوْرُوا الله নিঃসন্দেহে আমি-ই এটার হফোজতকারী। কাজেই এখন আর বিশ্বতির আশস্কা নেই।

ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর পক্ষ হতে তাদের দলিলের জবাবে বলা হবে যে, عَابِيْد (স্থায়ীত্ব)-এর غَيْد তো আহকামের এবং تَسْخ এবং تَسْخ -এর সম্ভাবনাকে নাকচ করার জন্য হয়েছে। কাজেই এটা কিভাবে تَاكِيْد -কে কবুল করতে পারে? বাহরুল উল্ম (র.) বলেছেন যে, বিরোধীগণের বক্তব্য স্ববিরোধী, কাজেই অগ্রহণযোগ্য।

بِتَمَكَّنُ فِيْهِ مِنْ إِعْبِتَفَادِ ذُلِكَ الْأَمْرِ حَتَّى يَقْبَلَ النَّسْخَ بَعْدَهُ وَلَا يُشْتَرَكُ فِيْدٍ فَصْلُ زَمَانِ يَتَمَكَّنُ فِيْهِ مِنْ فِعْلِ ذٰلِكَ الْاَمْرِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ عِنْدَهُمْ لَابُدَّ مِنْ زَمَانِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْبِفِعْلِ حَتَّى يَقْبَلَ النَّسْخَ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بِخَمْسِيْنَ صَلُوةً فِي لَيْلَةٍ الْمِعْرَاجِ ثُمَّ نُسِبَخ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ فِي سَاعَةٍ وَلَمْ يَتَهَكَّنْ أَحَدُّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأُمَّةِ مِنْ فِعْلِهَا وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ اعْتِقَادِهَا فَقَطْ وَإِنَّهُ إِمَامُ الْأُمَّةِ فَيَكُفي إعْتِقَادُهُ مِنْ اعْتِقَادِهِمْ فَكَأَنَّهُمْ اعْتَقَدُوهَا خَتْ لِمَا أَنَّ حُكْمَهُ بَيَانُ الْمُدَّةِ ب عِنْدَنَا أَصْلًا وَلَعَمَلِ الْبِكُن تَبْعَا آ فَاِذَا وُجِدَ الْاَصْلُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى وُجُوْدٍ التَّبْعِ ٱلْبَتَّةَ وَعِنْدُهُمْ هُوَ بَيَانُ مُدَّةِ الْعُمَلِ بِالْبَدَنِ فَلَابُدَّ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنَ الْفِعْلِ ٱلْبَتَّةَ \_

সরল অনুবাদ আর আমাদের মতে আন্তরিক বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করার মতো অবকাশ পাওয়াই নস্খের জন্য শর্ত, আমলের ক্ষমতা লাভ করা **শর্ত নয়।** অর্থাৎ আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট শরিয়ত প্রবর্তকের হুকম পৌছার পর এতটুকু সময়ের অবকাশ থাকা জরুরি যে. তাতে উক্ত হুকুম সম্পর্কে আন্তরিক বিশ্বাস ও আস্থা অর্জিত হতে পারে, যেন অতঃপর নস্থ কবুল করে। এ হুকুমকে কাজে পরিণত করার সময়ও অবকাশ পাওয়া আমাদের নিকট শর্ত নয়। কিন্তু মু'তাযিলীরা এটার বিপরীত মত পোষণ করে। তাদের মতে নস্থ কবুল করার জন্য হুকুমের উপর আমল করার অবকাশ পাওয়া শর্ত। আমাদের দলিল এই যে. মি'রাজের রাতে নবী করীম 🚐 -কে প্রথমে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের আদেশ করা হয়েছিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত সকল নামাজ মানসুখ হয়ে যায়। অথচ নবী করীম 🚃 অথবা উন্মতের কেউ নামাজ আদায় করার অবকাশ পাননি। অবশ্য নবী করীম 🚐 শুধু পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অবকাশই লাভ করেছিলেন মাত্র। তিনি যেহেত উন্মতের নেতা. সুতরাং তাঁর বিশ্বাস স্থাপন সকলের বিশ্বাস স্থাপনের জন্যই যথেষ্ট। যেন উন্মতের সকল লোকই পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হওয়ার বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। অতঃপর আমলের অবকাশ লাভের পূর্বেই পাঁচ ওয়াক্তের অতিরিক্ত নামাজসমূহ মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা, আমাদের মতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনের সময়সীমা বর্ণনা করাই নস্থের হুকুম আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘারা আমল করার সময়সীমার বর্ণনা এটা অনুগমন হিসেবে হয়ে থাকে। সুতরাং যখন মানুসুখ হওয়ার পূর্বেই আসল অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপিত হয়ে যায়, তখন যা অনুগমন হিসেবে সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল সংঘটিত হওয়া–এর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। **আর** মু'তাযিলাদের মতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দারা আমল করার সময়সীমা বর্ণনার নামই নস্খ। সুতরাং তাঁদের মতে অবশ্যই আমল করার মতো অবকাশ লাভ করা জরুরি হবে।

नाकिक अनुवान وَمُوْطَهُ وَالْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَى اللهُ عَنْ الْعَلْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وَمَ يَعْدَوْهُ وَمَ يَكُوْهُ وَهُ الْكُوْدِ الْكَانِّدُ وَهُ الْكُوْدِ الْكَانِّدُ وَهُ الْكُوْدُ وَهُ اللّهِ اللّهُ وَهُودُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُودُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র শতের ব্যাপারে মতবিরোধের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। আমাদের আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের মতে ত্রু এর জন্য শর্ত হছেছে। আমাদের আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের মতে ত্রু এর জন্য শর্ত হছেছে নামাজ ফরজ হওয়ার ঘটনা। মি'রাজের রাত্রিতে নবী করীম এর এথেমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আদেশ জারি হয়। নবী করীম আলাহ রাব্বুল আলামীনের সে আদেশ শিরোধার্য করে চলে আসেন। কিন্তু পথিমধ্যে হয়রত মূসা (আ.) তাঁকে সতর্ক করে দেন যে, আপনার উত্থাত এত অধিক নামাজ পড়তে পারবে না। আপনি আল্লাহর নিকট ফিরে যান এবং নামাজ কমিয়ে আনুন। তিনি ফিরে গিয়ে আরজ করলে পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দেওয়া হয়। হয়রত মূসা (আ.) পুনরায় যাওয়ার জন্য বলেন। এভাবে বারবার যেতে থাকেন, আর পাঁচ ওয়াক্ত করে আল্লাহ কমাতে থাকেন। যখন আর মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকল, তখন নবী করীম ক্রি পাঁচ ওয়াক্ত বহাল থাকার কথা জানিয়ে দেন এবং এটাও জানিয়ে দেন যে, এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে আপনার উত্থাত পঞ্চাশ ওয়াক্তের ছওয়াব লাভ করবে। যা হোক পাঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ এমনভাবে রহিত করে দেওয়া হয় যে, স্বয়ং নবী করীম ক্রে বা তাঁর উত্থাত কেউই এটা অনুযায়ী আমল করার সুযোগ লাভ করেননি।

তবে নবী করীম فق এটার মোতাবেক বিশ্বাস স্থাপন করার সুযোগ পেয়েছেন মাত্র। আর যেহেতু নবী করীম উদ্মতের নেতা, সেহেতু তাঁর বিশ্বাস স্থাপন সমগ্র উদ্মতের বিশ্বাস স্থাপনের নামান্তর। তা ছাড়া আমাদের আহ্লুস্ সুনাত ওয়াল জামাতের মতে মূলত অন্তরের বিশ্বাসের সময়সীমা (کُنْتُ) বর্ণনা করে দেওয়াই کُنْتُ আর দৈহিক আমলে সময়সীমার বর্ণনা এটার দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে হয়ে থাকে। সুতরাং অন্তরের বিশ্বাস যা তাঁ সাব্যস্ত হওয়ার পর আর দৈহিক আমল যা আনুষঙ্গিক বন্ধু তা সাব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন থাকে না।

পক্ষান্তরে মু'তাযিলীদের মতে نَسْخ কবুল করার জন্য حُکثُم -এর মোতাবেক দৈহিক আমল করার সুযোগ পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক ও শর্ত। তাদের মতে দৈহিক আমলের সময়সীমা বর্ণনা করাই হলো نَسْخ বা রহিতকরণ। কাজেই نَسْخ -এর পূর্বে দৈহিক আমল পাওয়া অত্যাবশ্যক। তাদের এ যুক্তির অন্তঃসার শূন্যতা ইতঃপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি।

ثُمَّ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ أَنَّ ايَّةَ حُجَّةٍ مِنْ الْكَجِجِ الْأَرْبَعِ تَصْلُحُ نَاسِخَةً أَوْلاً فَقَالَ وَالْقَبْكَاشُ لَا يَصْلُعُ نَاسِخًا أَى لِكُلِّ مِنَ الْكِتَابِسِ وَالسُّنَّة وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ (رض) تَرَكُوا الْعَمَلَ بِالرَّأْيِ لِاَجَلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حَتَّى قَالَ عَلِيٌّ (رض) لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأِي لَكَانَ بَاطِنُ الْخُبِيِّ ٱوْلَى بِالْمَسْعِ مِنْ ظَاهِرِهِ لَكِيِّني رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَعُ عَلَىٰ ظَاهِرِ الْخُفِّ دُوْنَ بَاطِينهِ وَكَذَا الْإِجْمَاعُ فِي مَعْنَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَامَّا عَدُمُ كَوْن الْقِيَاسِ نَاسِخًا لِلْقِيَاسِ فَلِأَنَّ الْقِيَاسَيْنِ إِذَا تَعَارَضًا فِي زَمَانِ وَاحِدٍ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ بِأَيِّهِ مَا شَاءَ بِشَهَادةِ قَلْبِهِ وَإِنْ كَانَا فِيْ زَمَانَيْن يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ بِالْخِر الْقِيبَاسِ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ وَلٰكِنْ لَا يُسَمِّى ذٰلِكَ نَسْخًا فِي اْلاِصْطِلَاحِ وَكَانَ ابْنُ شُرَيْجٍ مِنْ اصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رح) يَجُوْزُ نَسْخُ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ بِالرَّأْيِ وَالْاَنْمَاطِيْ مِنْهُمْ يُجَوِّزُ نَسْخَ الْكِتَابِ بِقِيَاسٍ مُسْتَخْرَجِ مِنْهُ وَكَذَا الْإِجْمَاعُ عِنْدُ الْجَمْهُور لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا لِشَيْ مِنَ الْأُدِلَّةِ .

সরল অনুবাদ : নাসখের প্রকারভেদ: উপরিউক্ত বিশ্লেষণের পর গ্রন্থকার (র.) এ কথাটির বর্ণনা শুরু করেছেন যে. দলিল চতুষ্টয় অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ, সুনুতে রাসূল 🚐 , ইজুমা ও কিয়াসের মধ্য হতে কোনু দলিলটি নাসেখ হওয়ার উপযুক্ত এবং কোনটি উপযুক্ত নয়। সূতরাং তিনি বলেছেন, আর কিয়াস নাসেখ হওয়ার উপযুক্ত নয়। অর্থাৎ কিতাব, সনুত, ইজমা ও কিয়াস কোনোটির জন্যই নাসেখ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম কিতাবল্লাহ ও সন্তুতে রাসল 🚃 -এর বর্তমানে কিয়াসের উপর আমল বর্জন করেছেন। যেমন- হযরত আলী (রা.) বলেছেন, যদি দীন কিয়াস ও যুক্তি দারা নিয়ন্ত্রিত হতো, তাহলে মোজার উপরিভাগের তুলনায় নিচেরভাগ মাসাহ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু আমি নবী করীম 🚃 -কে দেখেছি যে, তিনি মোজার নিম্নভাগের পরিবর্তে উপরিভাগের উপরই মাসাহ করতেন। (এটা দ্বারা জানা গেল যে, কিয়াস দ্বারা নবী করীম 🚐 -এর হাদীস মানসখ করা যেতে পারে না।) অনুরূপভাবে ইজমাও কিতাবুল্লাহ এবং সূরতে রাস্ল 🚃 -এর হুকুমভুক্ত। আর কিয়াস অপর কিয়াসের জন্য নাসেখ না হওয়ার কারণ এই যে, যদি এক সময় মুজতাহিদের দু'টি কিয়াস পরস্পর একটি অপরটির সাথে বিরোধপূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে মুজ্তাহিদ তাদের যেটির উপর ইচ্ছা তার অন্তরের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমল করতে পারবেন। আর যদি কিয়াস দু'টির যুগ ভিন্ন হয়, তাহলে মুজতাহিদ শেষের কিয়াস অর্থাৎ যার প্রতি তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছে তার উপর আমল করবেন। কিন্তু পরিভাষায় একে নস্থ বলা হয় না। (বরং এটা তো দু'টি কিয়াসের মধ্য হতে একটিকে প্রাধান্য দান অথবা ভুল প্রতিপন্ন করা হলো।) অবশ্য শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মধ্য হতে ইমাম ইবনে শোরাইহ কিয়াস দ্বারা কিতাবুল্লাহ ও সুনুতে রাসুল 🚃 -এর রহিতকরণকে জায়েজ মনে করেন। আর আবুল কাসেম আনুমাতী শাফেয়ী (র.) -এর মতে যে কিয়াস কিতাবল্লাহ হতে উদ্ভাবিত হয়েছে. তা দারা কিতাবল্লাহকে রহিত করা জায়েজ রয়েছে। **আর জমহুরের মতে ইজমা**ও তদ্রূপ নাসেখ হওয়ার উপযুক্ত নয়। অর্থাৎ কেয়াসের ন্যায় ইজমাও কিতাব, সুনুত, ইজমা ও কিয়াসের মধ্য হতে কোনো একটি দলিলের জন্য নাসেখ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

नात्मर نَاسِخًا विक किय़ाम الْقِيَاسِ व्यात ना रुख्या وَأَمًّا عَدَمُ كُونِ कर्म कुक وَأَمًّا عَدَمُ كُونِ नात्मर একই সময়ে يَى زَمَانِ وَاحِدِ হয় إِذَا تَعَارَضَا পু'টি কিয়াস الْقِيَاسَيْنِ কেননা فَلِأنَّ অপর কিয়াসের জন্য وَإِنْ كَانَا अ्काशिन रांकि وَلَيْهِمُ अाम्ल कतरव بِشَهَادَة प्राया कारावित है بِنَايِّهِمَا شَاءَ कारिन रांकि الْمُجْتَهِدُ শেষের কিয়াসের উপর بِالْخِرِ الْقَيَاسِ कात्रां ضَامَة صَاءَة का का وَعُمَالُ الْمُجْتَهِدُ कु पूरे पूरी فِي زَمَانَبُنِ कि وَعَالَمُ الْمُجْتَهِدُ कि पूरी وَمُي زَمَانَبُنِ فى الْإَصْطِلَاحِ अात के के अ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ य দিকে তার মত প্রত্যাবর্তিত হয় الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ يَجُوْزُ অবশ্য ইবনে শোরাইহ মনে করেন (رح) দিনী مِنْ اَصْحَابِ الشَّافِعِيّ (رح) অবশ্য ইবনে শোরাইহ মনে করেন कारिय़क वार्क وَالْاَنْمَاطِيْ مِنْهُم प्रानम् करा بِالرَّأْي किणातूलार ७ रामीमतक وَالْاَنْمَاطِيْ مِنْهُم प्रानम् करा نَسْنُخُ कारिय़क वार्क الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ भारिक करा نَسْنُخُ مُسْتَخْرَج काराक আছে نَسْخُ الْكِتَابِ किठावूल्लाश्टर नमथ कता مُسْتَخْرَج काराक आहि بَجُرُرُ نَاسِّخًا या किতातूल्लार राज उँखाविज وَكَذاَ الْإِجْمَاعُ रिकार्ज مِنْدُ الْجَمْهُوْرِ रिकार्ज किठातूल्लार राज নাসেখ হওয়ার يمن الاُدلَّةِ যে কোনোটির مِنَ الْاُدلَّةِ দলিলসমূহের

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কিয়াস শরিয়তের দলিল চতুষ্টয়ের কোনোটির জন্যই كاسِنْ হতে পারে না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ স্থলে نَسْنُ -এর ব্যাপারে وَبَهَاسُ -এর ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। কিয়াস শরিয়তের চতুষ্টয় প্রমাণাদি তথা كِيَابُ اللَّهِ, ﷺ رَكُولِ اللَّهِ কানোটির জন্যই রহিতকারী (ناسخ) হতে পারে না। এর দলিল এই যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) كِتَابُ اللَّهِ বর্তমান থাকা অবস্থায় কিয়াসের উপর আমল করেননি। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা.)-এর একটি মন্তব্য অতি মূল্যবান ও সর্বশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, যদি দীন কিয়াসের উপর নির্ভরশীল তথা যুক্তিভিত্তিক হতো, তাহলে মোজার উপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশ মাসাহ্ করাই অধিকতর শ্রেয় হতো। অথচ আমি স্বচক্ষে নবী করীম 🚃 -কে মোজার নিচের অংশ বাদ দিয়ে উপরের অংশ মাসাহ করতে দেখেছি। তদ্রুপ ইজমায়ে উমাতও কিয়াসের দ্বারা রহিত হবে না। কেননা, দলিল হিসেবে এটা কিতাবুল্লাহ ও সুনুতে রাস্লের সমকক্ষ। কারণ, কিতাবুল্লাহ ও সুনুতে রাসূল 🚃 -এর ন্যায় এটাও चेंचें বা অকাট্য।

অনুরূপভাবে কিয়াসের দারা অন্য কিয়াসও রহিত হয় না। এটার কারণ এই যে, দু'টি কিয়াস পরস্পর বিরোধী হলে এটা দুই অবস্থা হতে খালি নয়। এক. উভয় কিয়াস একই সময়ের হবে। এমতাবস্থায় মুজতাহিদ অন্তরের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তন্মধ্য হতে একটির উপর আমল করবে। দুই. দু'টি পরস্পর বিরোধী نِبَاتْ দুই সময়ের হবে এ অবস্থায় শেষটি অনুযায়ী আমল করা হবে এবং পূর্বেরটিকে পরিত্যাগ করা হবে। তবে পরিভাষায় একে نَسْغ বা রহিতকরণ বলে না। কাজেই কিয়াস অন্য কিয়াসকেও نَسْغ করতে পারে না।

نَاسِعْ الْجُمَاعُ عِنْدُ الْجَمْهُوْرِ لاَ يَصْلُحُ نَاسِخًا النَّجْمَاعُ عِنْدُ الْجَمْهُوْرِ لاَ يَصْلُحُ نَاسِخًا الخ হয় না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম (র.)-এর মতে إجْمَاعٌ দ্বারাও শরিয়তের দলিল চতুষ্টয় তথা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল 🚐 -এর ইজমায়ে উন্মত ও কিয়াসের কোনোটিই تَنْسُونْ হয় না। অর্থাৎ এদের কোনোটির জন্যই ইজমা نَاسِعْ বা রহিতকারী হতে পারে না। কেননা, অনেকগুলো কিয়াসের সমষ্টিই হলো إِجْمَاءٌ (বা উদ্মতের ঐকমত্য)। অথচ কিয়াসের দ্বারা কোনো আদেশের সময়সীমা জানা যায় না। অথবা, এভাবে বলা যায় যে, ڪُکْم কার্যের ভালো-মন্দ হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। কাজেই صُنْع -এর অর্থ দাঁড়াবে ভালো হওয়ার সময়কালের বর্ণনা। অর্থাৎ এটা বলে দেওয়া যে, এ সময় পর্যন্ত এটা উত্তম (ভালো) আর এটা আকলের মাধ্যমে অবগত হওয়ার ব্যাপার নয়। কাজেই ইজমার দ্বারা 🛍 হতে পারে না।

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) বলেছেন যে, 'ইজমার দারা ইজমার نَسْغ হতে পারে'। মূলত বাযদুভী (র.) نَسْغ -এর "بَالْجُمَاع بِالْجُمَاع بِالْجُمَاع جَائِزُ অর্থাৎ ইজিমার মাধ্যমে ইজমাকে نَسْخ الْاجْمَاع بِالْجُمَاع جَائِزُ বিরোধী। এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন যে, ইজমা কিতাবুল্লাহ ও সুনাতে রাসূলের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় না। কাজেই এটা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল 🚐 -এর জন্য పর্ত্ত পারে না। সুতরাং তিনি نئغ -এর অধ্যায়ে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। আর ইজমার অধ্যায়ে যা বলেছেন তা দ্বারা সম্ভবত এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, বিশেষ কোনো প্রেক্ষিতে কোনো ব্যাপারে এক সময় ইজমা সংঘটিত হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন উক্ত প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন অন্য ইজমা সংঘটিত হয় যা পূর্বোক্তটির জন্য ناسخ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

لِاَنْتُهُ عِبَارَةً عَنْ إِجْمَاعِ ٱلْأَرَاءِ وَلَا يُعْكَرُفُ بِالرَّأْيِ إِنْتِهَا مُ الْحُسَنِ وَقَالَ فَخُرَ الْإِسْكَلَمِ يَجُوْذُ نَسْحُ الْإِجْمَاعِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ اللَّهِ اَنَّ الْإِجْمَاعَ يَتَصَوَّرُ اَنْ يَتَكُونَ لِمُصْلَحَةٍ ثُمَّ تَتَبُدَّلُ تِلْكَ الْمُصْلَحَةُ فَيَنْعَقِدُ إِجْمَاعُ نَاسِخ لِلْأُوَّلُ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ يَجُوْزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ مُذْكُوْرُوْنَ فِي الْكِتَابِ وَسَقَطَ نَصِيْبُهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ بِالْإِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ فِيْ زَمَانِ أَبِيْ بَكْرِ (رض) قُلْنَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ قَبِيْلِ اِنْتِهَاءِ الْحُكْمِ بِإِنْتِهَاءِ الْعِلَّةِ وَقِيبْلَ نُرِسْخُ ذٰلِكَ بِحَدِيْثٍ رَوَاهُ عُمَرُ (رض) لِأَنَّ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ (رض) وَاَجْمَعُوا عَلَى صِحَبِهِ وَلَكِنْ نُسِى الْحَدِيْثُ مِنَ الْقُلُوبِ وَإِنَّصَا يَجُودُ النُّسْخُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُتَّفِقًا وَمُخْتَلِفًا فَيَجُوْزُ نَسْحُ الْكِتابِ بِالْكِتابِ وَالسُّنَّةِ وَكَذَا يَجُوزُ نَسْخُ السُّنَةِ بِالسُّنَّةِ وَالْكِتَابِ \_

সরল অনুবাদ : কেননা, ইজমা হচ্ছে বিভিন্ন মতের একত্রিত হওয়ার নাম। আর কিয়াস দ্বারা হুকুম সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার সময়সীমা জানা সম্ভব নয়। (ভিন্নভাবে কথাটি এরূপ বলা যায় যে, হুকুম মূলত ক্রিয়ার সৌন্দর্য ও কদর্যতার সাথে সম্পুক্ত। সুতরাং নস্থের অর্থ হবে সৌন্দর্যের সময়সীমা বর্ণনা করা যে, ঐ সময় পর্যন্ত কাজটি পছন্দনীয়। আর এটা বিবেক দারা জানা সম্ভব নয়।) আর আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) বলেছেন, ইজুমা দারা অপর ইজুমার রহিতকরণ জায়েজ। সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য এই যে. ইজমা কখনো কখনো কোনো যুক্তি ও কল্যাণের আলোকে সংঘটিত হয়। তারপর যখন এ যুক্তি ও কল্যাণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন দ্বিতীয় ইজমা সংঘটিত হয়. যা প্রথম ইজমার জন্য নাসেখ সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর কোনো কোনো মু'তাযিলীর মতে ইজমা দ্বারা কিতাবুল্লাহর রহিতকরণ জায়েজ রয়েছে। কারণ, কুরুআন মাজীদে নও মুসলিমগণকেও যাকাতের অন্যতম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)-এর জমানায় সংঘটিত ইজুমা দ্বারা তাদের হিস্সা রহিত হয়ে গেছে। আমাদের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে. তাদের হিসসা ইজ্মা দারা রহিত হয়নি; বরং ইল্লত অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার দুর্বলতা কাটিয়ে যাওয়ার ফলে এ হুকুমটি নিজে নিজেই অপসারিত হয়ে গেছে। আর কেউ কেউ এর উত্তরে এ কথাও বলেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাই তাদের হিস্সা মান্সুখ হয়েছে, যা তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে রেওয়ায়াত করেছিলেন এবং এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্ত পরবর্তীতে হাদীসটিকে অন্তরসমূহ হতে বিশ্বত করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর কিতাবুল্লাহ ও সুরুতে রাসুল 🚃 দারা পারস্পরিক এবং বিপরীত উভয়ভাবেই নস্খ জায়েজ রয়েছে। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ ও সুনুত দারা কিতাবুল্লাহর নস্খ জায়েজ রয়েছে। অনুরূপভাবে সুনুত ও কিতাবুল্লাহ দারা সুনুতের নস্খও জায়েজ রয়েছে।

ولا يُعْرِنُ بَعْرَات : विख्न प्रति प्रति प्रति हिंदी के प्रति के प्रति हिंदी हिंदी के प्रति हिंदी हिंद

করা بالْكِتَاقِ কিতাব দ্বারা وَمُخْتَلَفًا পারশ্বিকভাবে مُتَّفِقًا এবং সুনতে রাসূল দ্বারা وَالسُّنَةِ কিতাব দ্বারা بِالْكِتَاقِ জায়েজ আছে وَالسَّنَةُ সুনুতকে নসখ করা بالكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দারা أَلْكِتَابِ সুনুত দারা بِالسُّنَةِ সুনুতকে নসখ করা بِالسُّنَةِ সুনুত দারা وَالْكِتَابِ সুনুত দারা بِالسُّنَةِ সুনুতকে নসখ করা بِالسُّنَةِ সুনুত দারা وَالْكِتَابِ مُعْمَالِهِ السُّنَةِ এবং সুনত দারা وَكَذَا يَجُوزُ একং সুনত দারা وَالسُّنَّةُ विणातून्नारक निष्ठ بِالْكِتَابِ किणातून्नार काता إِبالْكِتَابِ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

बत जाटनाहना : উল্লিখিত ইবারতে মু'তাযিলাগণের وَعَنْدَ بَعَيْنِ الْمُعْتَزِلَةِ يَجُوزُ نَسَخُ الْكِتَابِ بِالْإِجْمَاعِ العَ মতে ইজমার দারা كِتَابُ اللَّهِ এসফে আলোচনা করা হয়েছে। কতিপয় মু'তাযিলী ফকীহের মতে ইজমার দারা কিতাবুল্লাহর এর জীবদ্দশায় তিনি -এর কথা উল্লেখ করেছেন। নবী করীম 🚐 -এর জীবদ্দশায় তিনি কতিপয় প্রভাব প্রতিপত্তিশালী নও মুসলিমকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট রাখা এবং অটল থাকার জন্য সদকার মাল হতে কিছু দান করতেন। مُؤَلُّنَةُ अर्था९ कूतवान माজीरनत य वाराएव याकारवत मालत रुकनातरनत कथा উल्लেখ कता रखारह, वारनत मर्रा দের কথারও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর খেলাফতের যুগে ইজমায়ে সাহাবার দ্বারা তাদের অংশকে مَنْسُونٌ করে দেওয়া হয়। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, ইজমার দারা কিতাবুল্লাহর হুকুমকে مَنْسُونٌ করা জায়েজ। নতুবা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কিভাবে করলেন?

এর জবাবে জমহুরের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, উক্ত ঘটনায় ইজমার দ্বারা কিতাবুল্লাহকে রহিত করা হয়নি; বরং عِلْتُ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ککے ছিল ইসলামের দুর্বলতা। যখন হ্যরত আবৃ বকর (রা.)-এর খেলাফতের যুগে সেই দর্বলতা তিরোহিত হয়ে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে গেল, তখন আর তাদেরকে দান করার প্রয়োজনও অবশিষ্ট থাকল না। কাজেই 💢 টি আপনা-আপনি বিলুপ্ত হয়ে গেল। এটার জবাবে কেউ কেউ বলেছেন যে, উপরিউক্ত ইজমার দ্বারা مَنْسُون হয়নি; বরং সুনুতে রাস্লের দ্বারা مَنْسُون হয়েছে, যা তখন হয়রত ওমর (রা.) হয়রত নবী করীম 🚐 হতে বর্ণনা করেছেন এবং যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একমত হয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর অন্তর হতে একে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

نَسْخ अतादना : আलाह्य हेवात्रत्व कांन कांव عَوْلُهُ وَانْتُمَا يَجُوْزُ النَّسْخُ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ الغ জায়েজ সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত চার প্রকার ক্রি সর্বসন্মতভাবে জায়েজ। ১. কিতাবুল্লাহর দারা কিতাবুল্লাহর ২. কিতাবুল্লাহর দারা সুনুতে রাস্লের نَسْخ (রহিতকরণ)। ৩. সুনুতে রাস্ল দারা সুনুতে রাস্লের ফারা خَبَرٌ হওয়ার ব্যাপারে বিশদ বিবরণ এই যে, উভয়টি যদি مُتَوَانِرٌ অথবা উভয়টিই যদি خَبَرٌ عَنسَنع হওয়ার ব্যাপারে বিশদ বিবরণ এই যে, উভয়টি যদি مُتَوَانِرٌ হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে نَسْنَع হবে ৷ তা ছাড়া পূর্বোক্তটি যদি خُبَرُ وَاحِدٌ এবং পরেরটি যদি مُتَوَاتِرٌ হয়, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে قَطْعِيْ , হবে । কিন্তু যদি পূর্বেরটি نُسُخ হর, তাহলে কারো কারো মতে خَبَرْ وَاحِدْ হবে না । কেননা, وَطُعِيْ (অকাট্য দলিল)-এর বর্তমানে طُغِنَى (ধারণামূলক দলিল) গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুবহে সাদেক নামক গ্রন্থে আছে যে, যদি (পরবর্তী) এই কারীনার মাধ্যমে সর্ন্দেহাতীত সাব্যস্ত হয়, তাহলে এটা مُتَوَاتِرٌ व्यत জন্য نَاسِعٌ (রহিতকারী) হতে পারবে। অন্যথায় এটা । হতে পারবে না نَاسِعْ এব مُتَوَاتِرٌ

فَهِيَ أَرْبَعُ صُورِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِللشَّافِعِيِّ (رح) فِي الْمُخْتَلَفِ فَلاَ يَجُوْزُ عِنْدَهُ إِلَّا نَكُنْخٌ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ تَمَسُّكًا بِاَنَّهُ لَوْ جَازَ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ لَيَقُولُ التَّطَاعِنُوْنَ اَنَّ الرَّسُولَ اَوَّلُ مَا كَذَّبَ اللَّهَ فَكَيْفَ نُؤْمِنُ بِالْلَّهِ بِتَبْلِينْغِهِ وَلَوْ جَازَ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ لَيَقُولُ الطَّاعِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَذَّبَ رَسُولُهُ فَكَبِفَ نُصَدِّقَ قَوْلُهُ قُلْنَا مِثْلَ هٰذَا السَّطَعْن لَا مَفَرَّ عَنْهُ فِي الْمُتَّفَقِ ٱينْضًا وَهُوَ صَادِدُ مِنَ السُّفَهَاءِ الْجَاهِلِينَ فَلاَ يُعْبَأُ بِهِ وَتَمَسَّكَ الشَّافِعِتُي (رح) أيْضًا فِي عَدَمٍ جَوَاز نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ بِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا رُوى لَكُمْ عَبِّنى حَدِيثُ فَأَعْرِضُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَمَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ وَإِلَّا فَارُدُوهُ فَكَيْفَ يَنْسَخُ بِهَا وَفِي عَدِم جَوازِ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ فَلَوْ نُسِخَتِ السُّنَّةُ بِم لَمْ تَصْلُحْ بَيَانًا لَهُ قُلْنَا لَمَّا كَانَ النَّسْخُ بَيَانُ مُدَّةِ الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ جَازَ أَنْ يُّبَيِّنَ اللَّهُ مُنكَةَ كَلَامِ رَسُولِهِ أَوْ رَسُولُهُ مُنكَةَ كَلَامِ رَبِّهِ فَمِثَالُ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ نَسْخُ أَيَاتِ الْعَفْوِ وَالصَّفْجِ بِأَياتِ الْقِتَالِ \_

সরল অনুবাদ : আমাদের মতে নস্থের অবস্থা মোট চারটি। ইমাম শাফেয়ী (র.) বিপরীত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে কিতাবুল্লাহর নস্থ কিতাবুল্লাহ দ্বারা এবং সূত্রতের নস্থ সূত্রত দারা ছাড়া অন্য কোনো প্রায় জায়েজ নেই। তাঁর দলিল এই যে, যদি সুনুত দারা কিতাবুল্লাহর নসখ জায়েজ হয়, তাহলে সমালোচনাকারীরা এই বলে সমালোচনা শুরু করে দিবে যে, যখন নবী করীম 🚃 নিজেই সর্বাগ্রে আল্লাহ তা'আলাকে অসত্যবাদী প্রতিপন্ন করেছেন, তখন এরূপ নবীর তাবলীগ দারা আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি কিরুপে ঈমান আনয়ন করতে পারি? আর যদি কিতাবুল্লাহ দ্বারা সুনুতের নস্থ জায়েজ হয়, তাহলে সমালোচনাকারীরা এ কথাটি বলার সুযোগ পেয়ে যাবে যে. যখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাঁর নবীকে অসত্যবাদী প্রতিপন্ন করেছেন, তখন আমরা তাঁর কথা কিরূপে বিশ্বাস করতে পারি ? আমরা এটার উত্তরে বলবো যে. অপরাপর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তো অনুরূপ আপত্তি হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নেই. যা নসখের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ও মর্খ লোকদের পক্ষ হতে উত্থাপিত হয়ে থাকে। সূতরাং তাদের এরপ সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত হবে না। অনুরূপভাবে ইমাম শাফেয়ী (র.) সুনুত দারা কিতাবুল্লাহর নস্খ জায়েজ না হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম 🚐 -এর এ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন যে. 'যখন তোমাদের নিকট আমার কোনো হাদীস বর্ণনা করা হবে, তখন তাকে কিতাবুল্লাহর সম্মথে উপস্থাপন করবে। অর্থাৎ কিতাবল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেখবে। যদি তা কিতাবুল্লাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে গ্রহণ করবে. অন্যথায় তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।' এ হাদীসের আলোকে সূত্রত কিরূপে কিতাবুল্লাহর জন্য নাসেখ হতে পারে। আর তিনি কিতাবুল্লাহ দারা সুনুতের নস্থ জায়েজ না হওয়ার ব্যাপারে এ আয়াতটি দারা দলিল পেশ করেছেন যে, نَتُبَيِّن (এ क्त्रणान आपनात প্রতি এ जन्त (النبهة ) لُلتَّاسِ مَا نُزِّلُ النبهة অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, আপনি লোকজনদের নিকট সেসব ত্বকম ব্যাখ্যা করে দিবেন, যা তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে।) সূতরাং যদি কিতাবুল্লাহ দারা সুনুত মান্সূখ হয়ে যায়, তাহলে সুনুত কুরুআনের বয়ান হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। আমরা হানাফীগণের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে. নস্খ-এর অর্থ যখন হচ্ছে মুতলাক হুকুমের সময়সীমা বর্ণনা করা, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁর রাসুল 🚃 -এর কালামের সময়সীমা বর্ণনা করা অথবা নবী করীম 🚃 কর্তক তাঁর পালনকর্তার কালামের সময়সীমা বর্ণনা করা জায়েজ হবে। (এতে কোনো إُسْتِعَالَةُ অথবা والسِّتِعَالَةُ নেই।) সুতরাং নস্খ-এর উপরিউক্ত প্রকার চতুষ্টয়ের উদাহরণ হলো নিম্নরূপ। যথা- ১. কিতাবুল্লাহ দারা কিতাবুল্লাহ মানসুখ হওয়ার উদাহরণ যেমন– কাফিরদের বেলায় ক্ষমা ও উদারতা সম্বলিত আয়াত. यथा- أَصْفَحُوا وَاصْفَحُوا وَاصْفَحُوا وَاصْفَحُوا وَاصْفَحُوا وَاصْفَحُوا وَاصْفَحُوا সংক্রান্ত আয়াতসমূহ দারা মান্সূখ হয়ে গেছে।

خِلانًا कारिष विश्व عِنْدَنَا विश्व عِنْدَنَا कारिष विश्व اَرْثَعُ صُرَرِ مَا مَا اللهِ عَالَمَ اللهُ عَنْدَنَ مَا اللهِ عَنْدَنَا وَاللهُ عَنْدَا اللهُ ا

والمنافق المنافق الم

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দেশলার বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে চার প্রকারের নাইতকরণ জায়েজ। এক. কিতাবুল্লাহর দ্বারা ক্রিলের ভারা কিতাবুল্লাহর দ্বারা ক্রিলের ভারা ক্রিলের ভারা ক্রিলের ভারা ক্রিলের ভারা ক্রিলের ভারা ক্রিলের ভারা ক্রিলের হ্বারা স্নতে রাস্ল এবং স্নতে রাস্ল এবং জায়েজ আছে। কিন্তু কিতাবুল্লাহর দ্বারা স্নতে রাস্ল এবং আরা স্নতে রাস্ল ক্রিলের নারা স্নতে রাস্ল ক্রিলের ভারা ক্রিলের নারা স্নতে রাস্ল ভারা কিতাবুল্লাহর দ্বারা ক্রিলের নারা স্নতে রাস্ল ভারা কিতাবুল্লাহর দ্বারা স্নতে রাস্ল ভারা কিতাবুল্লাহর দ্বারা স্নতে রাস্ল ভারা কিতাবুল্লাহর দ্বারা স্নতে রাস্ল ভারা করা জায়েজ বলা হয়, তাহলে ইসলাম বিদ্বেষী সমালোচকগণ বলবে যে, আল্লাহই তাঁর রাস্লকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন, স্তরাং আমরা কিভাবে তাঁর তাবলীগের উপর নির্ভর করে আল্লাহকে বিশ্বাস করবো। তদ্রপ স্নতে রাস্ল ভারা কিতাবুল্লাহকে স্ত্যায়িত করবোঃ

এটার জবাবে আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) বক্তব্য হলো আপনি যে দু' অবস্থায় উপরিউক্ত আশঙ্কার কথা বলেছেন, সে একই আশঙ্কাতো অন্য দু' অবস্থার জন্যও প্রযোজ্য। সুতরাং نَصْخ -এর হাকীকত, তাৎপর্য ও মাসলাহাত সম্পর্কে অজ্ঞ ও আহমকদের এ সব উদ্ভট ও অযৌক্তিক প্রশ্নাবলি যদ্ধে বাকি দুই অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হয় না; তদ্ধ্রপ এ দু' অবস্থায়ও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, সে ক্ষেত্রেও তো বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর বাণীকে আল্লাহ নিজেই এবং রাস্লের বাণীকে স্বয়ং রাস্লই যখন মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন, তখন আমরা মানবো কোন্ যুক্তিতে? কাজেই এ সব অজ্ঞতা প্রসূত অবান্তর প্রশ্ন মূল্যায়নযোগ্য নয়।

জমহুরের পক্ষ হতে উপরিউক্ত দলিলদ্বয়ের সাধারণ জবাব এই যে, যেহেতু সাধারণ ১০ এর সময়সীমার বর্ণনাকে نوب বলে, সেহেতু আল্লাহ তা আলা স্বীয় রাসূল এব বাণীর সময়সীমা বর্ণনা করা এবং রাসূলে কারীম ক্রিয় প্রভুর বাণীর সময়সীমা বর্ণনা করা জায়েজ হবে। আর বিশেষত হাদীসখানার জবাব এই যে, ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেছেন, উক্ত হাদীসখানা যিনদীকেরা (মুনাফিকরা) রচনা করেছে। এর কোনো ভিত্তি নেই। আর নবী করীম এতা এক এক এক প্রত্যাখ্যাত সাব্যস্ত হয়। রাসূলে কারীম বলেছেন বলেছেন এব কোনো ভিত্তি নেই। আর নবী করীম বলেছেন এবং এর কোনো ভিত্তি নেই। আর নবী করীম কর্মা এটা প্রত্যাখ্যাত সাব্যস্ত হয়। রাসূলে কারীম বলেছেন বলেছেন বলিছেন এই তিন্দুটা ত্র্বাহ বলেছেন এবং এর সমপরিমাণ আরো একটি বিদ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে বিদ্যা কর্মাই ক্রেছি আমাকে কিতাবুল্লাহ দেওয়া হয়েছে এবং এর সমপরিমাণ ইলমও দেওয়া হয়েছে। আর হাদীসখানাকে সহীহ মেনে নিলেও এটার ব্যাখ্যা (তাবীল) যোগ্য। অর্থাৎ যদি হাদীস এর সময়কাল জানা না থাকে, তাহলে এটাকে পরিত্যাগ করো। অন্যথায় হাদীস পরবর্তী পর্যায়ের হলে এটা কুরআনের জন্য এই হবে। অথবা অর্থ এই হবে যে, যদি হাদীস বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে কুরআনের সমকক্ষ না হয়, তাহলে হাদীসকে বর্জন করে।

طَوْلُ فَنَسَعُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بِالْكِتَابِ الْخَتَابِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ الْخَتَابِ بِالْكِتَابِ الْخَتَابِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ بِالْكِتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ بِالْكِتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ بِالْكِتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْكِتَابِ الْخَتَابِ الْكِتَابِ الْخَتَابِ الْخِتَابِ الْخَتَابِ الْمِنْتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْخَتَابِ الْمِثَابِ الْمِنْتَابِ الْمِنْتَابِ الْمُعْتَابِ الْمُعَلِّلِيِّ الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيْنِ الْمِنْتَابِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِيِيْنِ الْمُعَلِيِيِيِيْنِ الْمُعَالِيِيِيْنِيْنِ الْمُعَلِيِيِيِيْنِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُ

وَنَسْحُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْدِ السَّلَامُ إِنَّى كُنْتُ نَهَبُتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرَ الْآ فَزُوْرُهَا وَنَسْحُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ أَنَّ التَّوَجُّهُ فِي الصَّلَوة إلى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فِي وَقَيْتِ قُدُوم الْمَدِبْنَةِ كَانَ ثَابِتًا بِالسُّنَّنِةِ بِالْإِتِّفَاقِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَنَسْحُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ مِثْلُ قُولِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكَ اليِّنسَاءُ مِنْ بَعْدُ أَىْ بَعْدَ التِّسْعِ نُسِخَ بِمَا رَوَتْ عَائِشَةٌ (رض) أَنَّ النَّبِسَّ ﷺ أَخْبَرَهَا بِائَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَبِاحَ لَهُ مِنَ النِّنسَاءِ مَا شَاءَ وَقِيْلَ هُوَ مَنْسُوحٌ بِالْأبَةِ الَّتِيْ قَبْلُهَا فِي التِّللاَوةِ اَعْنَى قَوْلَهُ تَعَالِي إِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزُواَجَكَ اللَّاتِي اَتَيْتَ ٱجُوْرَهُنَّ الْأِيَة فَإِنَّهُ سِيْقَ لِلْمِنَّةِ بِإِحْلَالِ الْأَزْوَاجِ الْكَثِيْرَةِ لَهُ أَوْ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءً.

সরল অনুবাদ : আর ২. সুনুত দারা সুনুত मानमूथ २७য়ात উদारति (यमन नवी कतीम - वत वांभी - वत वांभी - إنَّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارةِ الْقُبُورِ الاَ فَزُورُوهَا (आपि তোমাদেরকে কবর জেয়ারত হতে বারণ করেছিলাম: এখন হতে তোমরা কবর জেয়ারত করো) দ্বারা পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা মানসৃখ হয়ে গেছে। ৩. কিতাবুল্লাহ দ্বারা সুনুত মানসৃখ হওয়ার উদাহরণ যেমন– নবী করীম 🚃 যখন হিজরত করে মদীনায় গমন করেন, তখন সর্বসম্বতিক্রমে সুনুত দারাই বায়তুল মুকাদাস নামাজের কেবলা সাব্যস্ত হ্য়েছিল। অতঃপূর্ এ হুকুমটি আল্লাহ তা আলার বাণী - فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ (আর আপনি আপনার মুর্থমণ্ডল ঘুরিয়ে নিন মসজিঁদে হারামের দিকে) দ্বারা মান্সূখ হয়ে গেছে। আর ৪. সুনুত দ্বারা কিতাবুল্লাহ মানসৃখ হওয়ার উদাহরণ যেমন- আল্লাহ তাু আলা नेवी करीम 🚐 - के সম्বाधन करत वरलिছरलन لا يُعِلُّ لَكُ آنسَا أَيْسًا وَ رَعْدُ (নয়জন মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার পর আপনার জন্য আর কোনো মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হবে না) এ আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস– 🕮 📜 টিটা ত্ত্র ) أُخْبَرَهَا بِانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَبْآحَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হয়র 🚃 -কে যতজন স্ত্রী ইচ্ছা বিবাহাধীনে রাখার বিষয়টি মুবাহ করে দিয়েছেন) দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এ হুকুমটি আল্লাহ তা'আলার বাণী– षाता मानमूथ إِنَّا أَخُلُلُنَا لِكَ أَزُّواجَكُ اللَّأْتِنَى ٱتَّيْتُ الْجُنُورَهُنَّ হয়েছে। এ আয়াতটি যদিও প্রথমোক্ত আয়াতটি হতে তেলাওয়াতের দিক দিয়ে অগ্রবর্তী, কিন্তু এটা অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী সময়ে। অত্র আয়াতে নবী করীম 🚃 -এর জন্য বহুসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ হালাল হওয়ার কথা অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। (যা দ্বারা নয়জন স্ত্রী গ্রহণ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ترْجئي مَنْ - মানসুখ হয়ে যায়) অথবা আল্লাহ তা আলার কাওল আপনি আপনার স্ত্রীগণের) تَشَاءُ مِنْهُنَّ وُتُؤْدِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা ত্যাগ করুন এবং যাকে ইচ্ছা নিজের কাছে রাখুন) দ্বারা নয়জন স্ত্রীর সীমাবদ্ধতা মানসুখ হয়ে গেছে।

আন্ওয়ারুল মানার শরহে নূরুল আন্ওয়ার ১৮৬ আকসামুস্ সুন্নাহ আয়াভূটি উল্লেখ করা হয়েছে لِلْمِنَّةِ অনুগ্রহ স্বরূপ بِاحْلَالِ হালাল হওয়ার বিষয়ে لِلْمِنَّةِ বহুসংখ্যক স্ত্রী نُ তার জন্য أَوْ তার জন্য أَوْ صَالِحَاتُهُمْ وَالْمُؤْمِّةُ وَالْمُؤْمِ মধ্য হতে وَتُوْوِى النَّهُ عَنْ مَنْ تَشَاءُ মধ্য হতে وَتُوْوِى النَّهُ এবং আপনার নিকট রাখুন مَنْ تَشَاءُ مَا مَنْ تَشَاء اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ন্ত্রীগণের تُرْجِئ আল্লাহ তা আলার এ কথা দ্বারা মানস্থ হর্ত্যে গেছে تُرْجِئ আপনি পরিত্যাগ করুন أَنْ تَشَاء যাকে ইচ্ছা مِنْهُنَ

হওয়ার উদাহরণ আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে চার প্রকার 🚅 জায়েজ, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্য হতে প্রথম প্রকার তথা نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بِالْكِتَابِ مِالْكِتَابِ مِنْ مُعَلِّمِ مَا مُعْلَى مُعْلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِيْلِ الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ সুনত দারা ক্রার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সূতরাং ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَانِهًا تُزْهِدُ فِي النُّدُنْيَا وَتُذَكِّرُ الْأَخِرَةَ -करत्रष्ट्रन, नवी कत्रीम 🚟 এतশाम करत्रष्ट्रन أَلْأَخِرَةَ -करत्रष्ट्रन, नवी कत्रीम (অর্থাৎ আমি ইতঃপূর্বে তোমাদেরকে কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করেছি। এখন তোমরা কবর জেয়ারত করতে পার। কেননা, এটা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি ও আখিরাতের প্রতি আসক্তির সঞ্চার করে।) ইসলামি প্রাথমিক যুগে নবী করীম 🚃 সাহাবীগণকে করুর জেয়ারত করতে নিষেধ করতেন। কেননা, সবে মাত্র তারা পৌত্তলিকতা হতে মুক্ত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। তখন পর্যন্ত শিরকী ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস হতে তারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে ইসলামি তথা তাওহীদী আকীদায় পরিপক্কতা লাভ করেনি। কাজেই কবর জেয়ারতের কারণে তখন তারা শিরকে লিপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যখন তাদের মধ্যে একত্ববাদের আকীদা-বিশ্বাস পরিপক্কতা লাভ করল এবং শিরকে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তিরোহিত হয়ে গেল, তখন নবী করীম 🚃 তাদেরকে কবর জেয়ারতের অনুমতি দানের মাধ্যমে পূর্ববর্তী আদেশকে 🗃 করে দিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে কবর জেয়ারতের ফায়দাও জানিয়ে দিলেন।

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে সুনুতে রাস্ল 🚐 - قَوْلُهُ نَسْنُعُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ أَنَّ التَّوجُهُ الخ হওয়ার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে সুনতে রাসূল 🎫 مَنْسُونٌ হওয়ার উদাহরণ এই যে, নবী করীম. 🚃 মক্কায় অবস্থান কালে হিজরত-পূর্ব সময়ে মিল্লাতে ইব্রাহীমিয়ার অনুসরণে কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করে যাওয়ার পর ষোল কি সতের মাস যাবৎ ইহুদিদের মন জয়ের উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছেন, যা ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। মোল্লা আলী কারী (র.) অনুরূপই বলেছেন। অতঃপর আয়াতে কুরআনী فَوَلٌ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِد الْحَرام (সুতরাং হে নবী! আপনি এখন আপনার চেহারা মাসজিদে হারামের দিকে ফিরিয়ে নিন এবং সেই দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করুন) -এর দ্বারা পূর্বোক্ত সুন্নত مَنْسُونْ হয়ে যায়।

তালবীহ নামক গ্রন্থে আছে যে, উপরিউক্ত বিষয়টি বিশদভাবে পর্যালোচনার অবকাশ রাখে। কেননা, নবী করীম 🚃 মদীনায় যাওয়ার পর যে কয়েক মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেছেন তা সুনুত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ নেই। শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে যে, কুরআন মাজীদে গঠিত কোনো আয়াত দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়নি। আর এটার দ্বারা তো সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় না যে, এটা সুনুতের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়েছে। বরং এমন তো হতে পারে যে, এটা কোনো আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত কর্মান্ট হয়ে গেছে। তবে তালবীহ প্রণেতার উপরিউক্ত যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এর দ্বারা ইয়াকীন না হলেও অন্তত ধারণামূলক জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে। আর এটাই এখানে যথেষ্ট। কেননা, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট সুনুত সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে কুরআন সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। যার উপর কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই স্পষ্ট সুনুতই একমাত্র এখানে দলিল হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

এর আলোচ্য ইবারতে সুন্নতের দ্বারা কিতাবুল্লাহ - এর আলোচ্য ইবারতে সুন্নতের দ্বারা কিতাবুল্লাহ হওয়ার উদাহরণ আলোচিত হয়েঁছে । সুনুতের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহ مَنْسَرُخُ হওয়ার উদাহরণ এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন नेवी कदीम 🚐 -त्क সম्वाधन करत वर्लाष्ट्रन "مِنْ بَعْدُ" वर्था -ركا يَعِلُ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ -तेवी कदीम من النِّساءُ مِنْ بَعْدُ করা আপনার জন্য জায়েজ নেই। এ আয়াত হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি হাদীস দ্বারা কিন্দুর হয়ে গেছে। হাদীসখানা এই যে, নবী করীম 🚐 হযরত আয়েশা (রা.)-কে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা আলা যতজন ইচ্ছা নারী বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে কিছু মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজী ইমাম আবৃ যায়েদ (র.) বলেছেন যে, কুরআনে কারীমে এমন কোনো আয়াত নেই যা সুন্নতের মাধ্যমে مَنْسُوخُ হয়ে গেছে। তবে সুন্নতের মাধ্যমে কুরআনের অনেক আয়াতের সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করা হয়েছে মাত্র। হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীস সম্পর্কে তালবীহ গ্রন্থ প্রণেতা মন্তব্য করেছেন যে, কিতাবুল্লাহ তো خَبُرُ -এর দ্বারা كَنْسُرُخُ হয় না। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা কিভাবে উপরিউক্ত আয়াত مَنْسُونٌ হতে পারে? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, যে সাহাবী উক্ত عَبُرُ টি বর্ণনা করেছেন তিনি এ আকীদা পোষণ করতেন যে, সুনুতের মাধ্যমে কিতাবুল্লাহ مَنْسُونُ হতে পারে। তার নিকট তো এটা خَبَرْ وَاحِدْ ছিল না; বরং তিনি স্বয়ং এটা নবী করীম 🚃 -এর মুখ হতে শ্রবণ করেছেন। সুতরাং যে সাহাবী তাঁর কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাকে تَنْسُرُخُ করে থাকলে তা অনস্বীকার্যভাবে স্বীকৃত হবে। এ জন্য আমরা সুনুতের দ্বারা কিতাবুল্লাহ ক্র্র্ট্রাকে জায়েজ রেখেছি।

وَهُ كُذَا كُلُّ مَا أُورُدُواْ فِي نَبِظُلُّو يُكُلِّي رَكُلْبِيخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ فَقَدْ وَجَدْنَا فِيْهِ نُكْسِخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بِقَطْعِ النَّظْرِ عَنِ السُّنَةِ عَلَى مَا حَرَّرُتُ فِي التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيْ وَلَكَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ النَّاسِخِ شَرَع فِي بَيَانِ اَقْسَامِ الْمَنْسُوْجِ مِنَ الْكِتَابِ فَقَالَ <u>وَالْمُنَسُوْحُ وَ</u> اَنْوَاعُ اليِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ جَمِيْعًا وَهُوَ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْأِنِ فِي حَيْوةِ الرَّسُولِ (عـ) بِالْإِنْسَاءِ كَمَا رُوى أَنَّ سُورَة الْأَحْزَابِ كَانَتْ تَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِيْ ضِمْن ثَلْثِ مِائَةِ أَينةٍ وَالْأَنَّ بَقِيَتْ عَلَى مَا فِي السُصَاحِفِ فِيْ ضِمْنِ سَبْعِيْنَ أَيَةً وَكَمَا رُوىَ اَنَّ سُوْرَةَ الطُّلَاقِ كَانَتْ تَعْدِلُ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَالْأُنَّ بَقِيتٌ عَلَى مَا فِي الْمُصَاحِفِ فِي ضِمْنِ إِثْنَتَنَى عَشَرَةَ أَيَةً وَالْحُكُمُ دُوْنَ التَّلَاوَةِ مِثْلُ قَوْلِيهِ تَعَالِي لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَى دِيْن وَنَحُوُهُ قَدْرَ سَبْعِيْنَ أَيَةً كُلُّهَا مَنْسُوخَةً بِأَيَاتٍ الْقِتَالِ وَقِيْلَ مِائَةً وَّعِشْرُونَ أينةً فِيْ بَابِ عَدَمِ الْقتَالِ مَنْسُوخَةً باياتِ الْقِتَالِ وَسِوى أياتِ عَدَم الْقِتَالَ عِشُرُونَ أَيَّةً مَنْسُوخَةُ التَّلَاوَة عَلَىٰ دَأَي صَاحِبِ الْإِتْفَانِ وَعِنْدِيْ اَنَّهَا زَائِدَةً عَلَىٰ عِشْرِيْنَ اللَّي أَرْبَعِيْبَنَ أَوْ أَكْثُرَ وَعِلْمُ هٰذُا كُلُّهُ فَرَضَّ عَلَى الَّذِى يَعْمَلُ بِالْقُرْأُنِ لِيُمَيِّزَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَيَعْمَلَ بِالنَّاسِخِ دُوْنَ الْمَنْسُوجِ وَقَدْ بَيَّنْتُ كُلَّ ذُلِكَ بِالتَّفْصِيْلِ فِي التَّفْسِنْيرِ الْأَحْمَدِيّ بِمَا لَا يَتَصَوَّرُ الْمَزِيْدُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ أَبِيْ حَنِينْفَةَ (رحه) وَإِنْ بَيَّنَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَطْولِ مِنْهُ فِي كُتُبِهم -

সরল অনুবাদ : মোটকথা, সুনুত দারা কিতাবুল্লাহ মানসূখ হওয়ার যত উদাহরণই প্রদত্ত হয়েছে, তাতে সুনুতের প্রতি জ্রক্ষেপ না করে আমি স্বয়ং কিতাবুল্লাহর মধ্যেই নাসেখের সন্ধান পেয়েছি, যা আমি বিস্তারিতভাবে তাফ্সীরে আহ্মদী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। মানসৃখ-এর প্রকারভেদ: গ্রন্থকার (র.) নাসেখের প্রকারভেদ বর্ণনা সমাপ্ত করে মানসুখে কুরআনী-এর প্রকারভেদ বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, মানসৃখ কয়েক প্রকার। যথা- ১. তেলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই মানসৃখ হয়ে যাওয়া। আর তা হচ্ছে কুরআন মাজীদের সে অংশ, যা নবী করীম 🚐 -এর জীবদ্দশায় তাঁর শৃতি হতে মুছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে। যেমন- কথিত আছে যে, সূরা আহ্যাব সূরা বাক্বারার সমান প্রায় তিনশত আয়াত সম্বলিত সূরা ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা কুরআন মাজীদে সত্তর আয়াত বিশিষ্ট সূরা হিসেবে বহাল রয়েছে। অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে যে, সূরা তালাকও সূরা বাকারার ন্যায় লম্বা সূরা ছিল। অথচ বর্তমানে তা কুরআন মাজীদে বারো আয়াত বিশিষ্ট সূরা হিসেবে বহাল আছে। ২. তথু হকুম মানুসুখ হবে এবং তেলাওয়াত অক্ষুণ্ন থাকবে। যেমন. আল্লাহ তা'আলার বাণী - لَكُمُ ويننكُمُ وَلِي وينن এবং এর न्যाয़ সত্তরটি আয়াত কুরআন মাজীদে বিদ্যমান রয়েছে, (যাতে কাফিরদের মোকাবিলা না করার কথা বলা হয়েছে) তাদের সব কয়টির হুকুমই জিহাদের আয়াতসমূহ দারা রহিত হয়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, যুদ্ধ না করা সংক্রান্ত একশত বিশটি আয়াত কুরআন মাজীদে বিদ্যমান রয়েছে, যাদের হুকুম জেহাদের আয়াতসমূহ দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আর যুদ্ধ না করা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ ব্যতীত হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে, এরপ আয়াতের সংখ্যা اِنْتَانُ প্রণেতা আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে বিশ। কিন্তু আমার মতে এ সংখ্যা বিশ হতে অনেক বেশি। চল্লিশ অথবা তা হতেও অধিক। আর যে ব্যক্তি কুরআনের উপর আমল করতে ইচ্ছা পোষণ করে, তার জন্য এসব আয়াত সম্পর্কে অবগত থাকা ফরজ। তাহলে সে নাসেখ ও মানসুখের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে এবং মানসূখকে বাদ দিয়ে নাসেখের উপর আমল করতে সক্ষম হবে। আমি তাফসীরে আহমদীতে এগুলোকে এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবসমূহেও তদপেক্ষা বেশি পাওয়ার কথা চিন্তা করা যায় না। অবশ্য শাফেয়ীগণ তাঁদের কিতাবসমূহে এটা অপেক্ষাও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

चें पा किছू जाता (পশ करति وَفَى نَظِيْرِ উদাহরণ كُلُّمَا اَوْرَدُواُ या किছू जाता (পশ करति करति وَهُكَذَا قَطِيْرِ উদাহরণ كُلُّمَا اَوْرَدُواُ किजावुद्वाहरक नमश कतात विषर्य الْكِتَابِ मून्नज बाता فَقَدْ وَجَدْنَا فِيْهِ مِهَا الْكِتَابِ

किञ्जिव्हाहरक नम् عَنِ السُّنَّةِ मून्गरज्त पितक بِعَطْع النَّظْرِ किञ्जिव्हाहरक नम् عَنِ السُّنَّةِ मून्गरज्त पितक بِعَلْم ما حَرَّرْتُ किञ्जिव्हाहरक नम् عَنْ করেন وَلَمَ عَرْغَ عَرَعَ अতিঃপর গ্রন্থকার যখন সমাপ্ত করেন فِي الْتَغْسِيْرِ الْأَحْمَدِيُ মানস্থের أَفْسَام الْمَنْسُوخ বর্ণনা فِيْ بَيَانِ বর্ণনা তেনি তরু করেন التَّاسِخ প্রকারভেদসমূহ بَيْلِين . ﴿ الْتَكْرَةُ مَا مَا مَا الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَالْمَنْسُوخُ মানস্খিটি وَالْمَنْسُوخُ े पतिवा وَهُو كَالْعُنْ الْقُرْانُ वार हकूम وَالْعُنْكُمُ अवर हकूम وَهُو كَافَعُنْ الْقُرْانُ अवर हकूम مَن النَّفُولُ وَالْعُنْكُمُ अविव কুরআনের 🍇 بِالْاَنْسُاءِ রাস্লুল্লাহ 🎫 -এর জীবদ্দশায় بِالْاَنْسُاءِ তাঁর সৃতি হতে মুছে দেওয়ার মাধ্যমে كَمَا رُوِي রাস্লুল্লাহ قَلْثِ مِاتَةٍ का अप्रतिल وَفِيْ ضِمْنِ तर्तिल आरह سُورَة اَلْبُقَرَةِ अभान हिल كَانَتْ تَعْدِلُ प्रती आश्याव الأَخْزَابِ वर्तिल आरह نِيْ ضِمَنَ سَبْعِيْنَ أَيتَ لَكِهِ কিন্তু এখন عَلَىٰ مَا فِي المُصَاحِفِ অবশিষ্ট রয়েছে أَيْدَةِ পবিত্র কুর্আনের মধ্যে أَيتَةٍ সত্তর আয়াত বিশিষ্ট সূরা হিসাবে كَانَتْ تَعْدِلُ সমান ছিল أَنَّ سُوْرَةَ الطَّلَاقِ সত্তর আয়াত বিশিষ্ট সূরা হিসাবে كَانَتْ تَعْدِلُ সমান ছিল فِي ضَمْنَ অার এখন بَقِبَتُ অবশিষ্ট রয়েছে عَلَىٰ مَا فِي الْمُصَاحِفِ সূরা বাক্বারার وَٱلْأَنَ আর এখন وَأَلْأ তিলাওিয়াত دُوْنُ التَّـٰلاَوَةِ বারো আয়াত বিশিষ্ট সূরা হিসাবে । وَالْحُكَمْ ২. দিতীয়ত শুধু হুকুম মানসৃখ হবে إثْنَـَتَكُى عَـشَـرَةَ الْبَـةُ سلم وَلَي تعَالَى अनारत के مَثْلُ अनारत का وَيُنْكُمُ अनारत का कि وَلَي تعَالَى अनारत के के के कि وَلَي تعَالَى مَنْسُوْخَة विवर এत मर्जा عَدْر अतिमान سَبْعِيْنَ أَية अतिमान مَنْسُوْخَة अतिमान ويْن आयात जारा ويْن عوم अवति الله على মানস্থ হয়ে গেছে بِأَيَاتِ الْقِتَالِ জেহাদের আয়াতসমূহ দ্বারা وَقَيْل আর কেউ কেউ বলেছেন بِأَيَاتِ الْقِتَالِ একশত বিশটি بِأَبَاتِ القِّتَالِ জেহাদ না করা সংক্রোন্ত مَنْسُوْخَة যেগুলো মানস্থ হয়ে গেছে بِأَبَابِ عَدَمِ الْقِتَالِ আয়াতসমূহ দারা ايُاتِ ব্যতীত إِشْرُونَ أَيَةً युक्त ना করা সংক্রান্ত عَدْمِ الْقِتَالِ আয়াতসমূহ الْ অার আমার মতে مَا يُعِنْدِي তকান প্রণেতার মতে صَاحِبِ الْإِنْقَانِ عَلَىٰ رَأَيْ তলাওয়াত التِّلاوَة মানস্থ হয়ে গেছে مَنْسُوْخَةً অৱপ আয়াত وَعَلِيمَ আহি তিনিজ إِلَى ارْبُعَيِيْنَ চিল্লিশ إِلْى ارْبُعَيِيْنَ চিল্লিশ زَائِدَةَ অথবা তা হতেও বেশি وَعَلِيمَ আর অবগত থাকা সবগুলো لِيُسَيِّزَ করজ فَرْضُ ফরজ يِالْقُرْأُنِ করজন অমিন يَعْمَلُ পরি অমিল উপর غَلْمَ الَّذِي করজ فَرْضُ সবগুলো هُذَا كُلُّهَ পার্থক্য করতে পারে بِالنَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ এবং আমল করতে পারে بِالنَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ विवः আমল করতে পারে بِالنَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فِي التَّغْسِيْرِ विखातिक بِالتَّغْصِيْلِ अवख्राला كُلُّ ذُلِكَ आत वर्षना करति وَقَدْ بَيَنْتُ तान पिरा دُوْنَ الْمَنْسُوَّجْ فِيْ كِتَابِ ابَىْ حَنِيْفَةَ (رح) এর থেকে বেশি (الْمُزِيْد عَلَيْهِ করা যায় না الْمُعَدِيْ فَى विषे अर्थकां अर्थ بِاَطْوَلِ مِنْهُ শাফেয়ীগণ الشَّافِعِبَّةُ কিন্তু বর্ণনা করেছেন إِنَّ بَيُّنَهُ শাফেয়ীগণ তাদের কিতাবসমূহে।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حرید । এ স্থলে -এর শ্রেণীবিভাগ বর্ণিত হয়েছে। এ স্থলে -এর শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করা হয়েছে। এ স্থলে -এর শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করা হয়েছে। তিন প্রকার। ১. তেলাওয়াত ও কুর্নিটেই হয়ে যাওয়া। যেমন বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে আহ্যাব ও সূরায়ে তালাক স্রায়ে বাক্বারার ন্যায় সুদীর্ঘ ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ নবী করীম -এর অন্তর হতে এদের বৃহদাংশকে ভুলিয়ে দেওয়ার আকারে করে দিয়েছেন। সূতরাং বর্তমানে স্রায়ে আহ্যাব মাত্র সত্তর আয়াত বিশিষ্ট এবং সূরায়ে তালাক মাত্র বারো আয়াত বিশিষ্ট অবশিষ্ট রয়েছে। সূতরাং যে আয়াতসমূহ ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সেওলার তেলাওয়াত ও কুর্নিটেই হয়ে গেছে। এখন না সেওলোর তেলাওয়াত চালু আছে, আর না কুর্নিটি আছে। ২. ক্রিটেই এবং ক্রিটা হয়ে গেছে। এখন না সেওলোর তেলাওয়াত অবশিষ্ট থাকবে। যেমন, আল্লাহর বাণী - এর দ্বিতীয় প্রকার হলো, ভধুমাত্র ক্রিটিটিই বিশ্বিটি আমাদের দীন আর আমাদের জন্য আমাদের দীন) এবং জিহাদ হতে বারণকারী এরপ শতাধিক আয়াত জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াতের দ্বারা ক্রিটেই হয়ে গেছে। এতিছন অন্যান্য বিষয়েও এরপ চল্লিশোর্ধে আয়াত রয়েছে।

وَالتِّ لَاوَةُ دُوْنَ الْحُكْمِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالِلِي ٱلشَّيْخُ وَالشَّبْخَةُ إِذَا زَنيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَّالًّا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْهُمُ وَمِثْلُ قِرَاءَةِ ابْنَ ﴿ مَسْعُودٍ (رض) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامِ مُتَتَابِعَاتٍ بِرِيادَةِ مُتَتَابِعَاتٍ وَقُولُهُ فَاقْطُعُوْاً أَيْمَانَهُمَا مَكَانَ قَوْلِهِ أَيْدِيهُمَا وَنَسْخُ وَصَّفٍ فِي الْحُكِّم بِانْ يَّنْسَخَ عُمُوْمُهُ وَإِطْلَاقُهُ وَيَبْقُى آصْلُهُ وَ ذٰلِكَ مِثْلُ الرِّيادَةِ عَلَى النَّاصِّ كَزِيادَةِ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ عَلَى غَـسُـل الرَّجُـلَيْبِن الثَّبَابِتُ بِالْكِحِتَابِ فَيإِنَّ الْكِتَابَ يَقْتَضِى أَنْ يَسَكُنُونَ الْغَسْلُ هُـوَ الْوَظِيْفَةُ لِللَّهُ جَلَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَخَفَّفًا أَوْ لَا وَالْحَدِيْثُ الْمَشْهُورُ نَسْخُ هٰذَا الْاطْلَاقِ وَقَالَ إِنَّمَا الْغَسْلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَآبِسَ الْخُفَّيْنِ فَالْأُنَ صَادَ الْغَسْلُ بَعْضَ الْوَظِيْفَةِ فَيانَتَهَا نَسْخُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) تَخْصِيصُ وَبَيَانُ فَلاَ يَجُوْزُ عِنْدَنَا إِلَّا بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ أَوِ الْمَشْهُ وَ كَسَائِسِ النَّنْسِيخِ وَعِنْدَهُ يَجُوزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ كَبَاقِي الْبَيَانِ -

সরল অনুবাদ : ৩. তেলাওয়াত মানসুখ হবে ब्वर एक्म वशन श्रीकरा । यमन, आल्लार जा आनात वाशी – الشَّيْخُ والشَّيْخُةُ إِذا زَنياً فَارْجُمُوهُما نَكالًا مِنَ اللَّهِ यिन काता विवार्श्व शुक्रव ७ विवार्श्व) وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করবে। এটা তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।") (এ আয়াতটির তেলাওয়াত মান্সূখ, কিন্তু হুকুম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদেশ বহাল আছে।) আর যেমন হ্যরত فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ - देवत्न पान्षेप (ता.)-এत किताण-शरकत वाज़ि مُتَتَابِعَاتِ अत गरिया - ثَلْثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ সহকারে (জম্হুরের কেরাতে مُعَتَابِعَاتِ-এর তেলাওয়াত মান্সূখ, কিন্তু হুকুম বহাল রয়েছে।) অনুরূপভাবে তাঁর कतार्टत भरिषा أَدْيَهُمَا الله وه والمُعَوا الله والمُعَوا الله والمُعَالِق الله والمُعَالِق الله والمُعَالِق الله والمُعَالِق المُعَالِق المُعَالِقِيقِ المُعَالِق المُعَالِقِيقِ المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَلِقِ المُعَلِق المُعَلِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَلِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَلِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَلِقِيقِ المُعَلِق المُعَالِقِيقِ المُعَلِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَالِقِيقِ المُعَلِقِيقِ المُعَلِقِيقِ المُعَلِقِيقِ المُعَلِق المُعَلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعَلِقِيقِ المُعَلِقِيق রিটারিটা রয়েছে (কিন্তু জম্হরের কেরাতে নিই, তবে দক্ষিণ হস্ত কর্তনের হুকুম বহাল রয়েছে)। হুকুমের মধ্য হতে কোনো বিশেষণ মানসৃখ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তার অথবা اطْلَاق মানসূখ হয়ে যাবে; কিন্তু আসল হুকুম ও তেলাওয়াত নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে। **আর এটা** উদাহরণস্বরূপ যেমন নসের উপর অতিরিক্তকরণ। যেমন– কিতাবুল্লাহর নস্ দারা সাব্যস্ত غُسُلُ الرَّجُلَيْنِ এর উপরে এর অতিরিজিকরণ। কৈননা, কিতাবুল্লাহ্র চাহিদা এই যে, মোজা পরিহিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় পা ধৌত করাই হুকুম। কিন্তু হাদীসে মাশহুর أَخُوال করাই হুকুম। রহিত করে দিয়েছে এবং নির্দেশ প্রদান করেছে যে, পা ধৌত করার হুকুম শুধু সেই অবস্থার সাথেই সংযুক্ত, যখন মোজা পরিহিত হবে না। সূতরাং এখন ধৌত করার হুকুম কোনো কোনো অবস্থায় রয়ে গেছে। আমাদের মতে এটাও এক প্রকার নস্থ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা ত বয়ান বিশেষ। এ কারণেই আমাদের মতে تَخْصَتُ নস্থের অন্যান্য প্রকারের ন্যায় অতিরিক্তকরণ খবরে মতাওয়াতের অথবা খবরে মাশহুর ব্যতীত জায়েজ নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে খবরে ওয়াহিদ এবং কিয়াস দারাও অতিরিক্তিকরণ জায়েজ আছে। যদ্রপ তাদের দারা অন্যান্য বয়ান জায়েজ রয়েছে।

मान्कि व्यन्ताम و التكرور العالم المواقع الم

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র ক্রান্ত তিলাওয়াত وَالسَّرْخُ وَالسَّرَة وَالسَّرْخُ وَالسَّرْخُ وَالسَّرْخُ وَالسَّرْخُ وَالسَّرِة وَالسَّرْخُ وَالسَّرَة وَالسَلَّرَة وَالسَّرَا وَالسَلَّرَة وَالسَّرَا وَالسَلَّرَة وَالسَّرَة وَالسَّرَة وَالسَّرَة وَالسَّرَا وَالسَّرَا وَالسَاسَلَّرَة

শুন করা হয়েছে। وَصُنْ -এর আরো এক প্রকার রয়েছে। আর তা হলো حُكُم الغ -এর বিশেষ وَسَنْ وَصَنْ فِي الْحُكُم الغ م مَنْسَوْخ (বা অবস্থা) وَصَنْ المعامِّ -এর বিশেষ কোনো وَسَنْ -এর বিশেষ কোনো وَسَنْ الله -এর সাথে হয়ে যাওয়া। বেমন কোনো وَالله করার হয়ে যাওয়া। এর সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজনও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন কুরআন মাজীদের মধ্যে সর্বাবস্থায় উভয় পা ধৌত করার নির্দেশ রয়েছে। এর সাথে মোজা মাসাহ করার হুকুমকে অতিরিক্ত বক্তব্য হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে। ধৌত করার ব্যাপারে আয়াতি وَالله وَ

হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই এটা হাদীসে মাশহর অথবা خَبَرُ مُتَوَاتِرُ -এর দ্বারাই হতে পারে। خَبَرُ وَاحِدُ -এর দ্বারাই হতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা خَبَرُ أَعَدُ নয়; বরং بَيْنَ (ব্যাখ্যা) ও تَخْصِيْصُ (নির্দিষ্টকরণ)। কাজেই তাঁর মতে পারে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা جَبَرُ أَعِدُ (ব্যাখ্যা) ও تَخْصِيْصُ (নির্দিষ্টকরণ)। কাজেই তাঁর মতে হুল্লিন নর নারাও الله -এর দ্বারাও الله -এর দ্বারাও الله -এর দ্বারাও অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত দেওয়া, নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীস শরীফ তথা خَبَرُ وَاحِدُ এর দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জেনাকার নর-নারী অবিবাহিত হলে তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত এবং এর সাথে এক বংসরের জন্য নির্বাসনও দিতে হবে। যেমন, নবী করীম ক্রি বলেছেন - البَحْرُ بِالْبِكُرُ بِالْبِكُرُ بِالْبِكُرُ وَلَدُ وَاحِدُ اللّه কির্বাসনের শান্তি করবা সাব্যন্ত হয়েছে। কাজেই এটাকে কুরআনিক ভাষ্যের সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য হিসেবে যুক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ ক্রিকে বা ইমাম মনে করলে এক বংসরের জন্য নির্বাসনও দিতে পারবেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এক বংসরের নির্বাসনকে বা শর্মী শান্তি হিসেবে গণ্য করার পক্ষপাতী।

حَتَّى اَثْبَتَ زِيَادَةَ النَّفْيِ عَلْى الْجِلْدِ بِخُبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْبَكْرِ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍّ فَاِنَّهُ خَبَرُّسِ وَاحِثُ يَجُورُ الرِّرْيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ الدَّالِّ عَلَىَ الْجِلْدِ فَقَطْ عِنْدَهُ وَزِيَادَةُ قَيْدِ الْآيْمَان فِي كَفَّارَةِ الْبَهِيْنِ وَاليِّطِهَارِ بِالْقِبَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ الْمُقَبَّدَةِ بِالْآيِمَانِ فَإِنَّهُ يَجُوْدُ الزّيادَةُ بِهِ عَلَى نَصِّ الْكِتَابِ النَّالِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَمِثْلُ هٰذَا كَثِيرٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا هٰذَا التَّنقُسِيْمَ بِالْكِتَابِ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِنَعْمِهِ الرِّسَكَاوَةُ وَجَوَازُ الصَّلُوةِ وَبِسَعْنَاهُ وَجُوْبُ الْعَسَلِ وَالْإِظْ لَاقِ فَجَازَ أَنْ ۗ يَّنْ سَخَ أَحَدُهُ مَا دُوْنَ الْأُخَيِرِ وَانَ يَنْسَخَا جَمِيْعِاً وَانَ يَنْسَخَ إِطْلاَقُهُ دُونَ ذَاتِهِ بِخِلانِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُ لاَيتَعَلَّقُ بِنَظْمِهَا أَحْكَامٌ وَلا يُزَادُ عَلَىَ الْخَبَرِ الْمَشْهُودِ بِخَبَرِ الْخَرَ فِي عُرْفِ الشُّرْعِ فَلَمْ يَجْرِ لْهَذَا التَّقْسِيْمُ فِيْهَا \_

সরল অনুবাদ : এমনকি তিনি জেনার শান্তি 'বেত্রাঘাতের' উপর 'নির্বাসন'-এর অতিরিক্ত শান্তিকে খবরে ওয়াহিদ দারা সাব্যস্ত করেছেন। আর তা হচ্ছে নবী كُرُ بِالْبِكُرِ جِلْدُ مِانَةِ وَتَغْرِيْبُ - वत वानी 🚐 कतीम ুর্ভ (অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এর শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও একবৎসরের জন্য নির্বাসন) এটা একটি খবরে ওয়াহিদ। তবুও তাঁর মতে এটা দ্বারা কিতাবুল্লাহর মধ্যে উল্লিখিত শুধু 'একশত বেত্রাঘাত' -এর উপর অতিরিক্তিকরণ জায়েজ হবে এ**বং তিনি কিয়াস দারা** শপথ ও ্র্রান্ত করার ক্ষেত্রে) ঈমানের শর্তকে অতিরিক্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন-হত্যার কাফফারার উপর কিয়াস করে. যা ঈমানের শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত। কেননা, কুরআনের নস যা শপথ ও ुँ 👍 -এর الْسُلَاقُ काফ্ফারায় الْسُلَاقُ এর প্রতি নির্দেশ করে, যাতে।এর শর্ত নেই, তাতে ইমাম শাফেয়ী (র.) কিয়াস দারা অতিরিক্তকরণ জায়েজ রাখেন। আর এ ধরনের বহু মাসআলা রয়েছে, যনুধ্যে এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ শ্রেণীবিভাবগকে আমরা কিতাবুল্লাহর সাথে এ জন্য নির্দিষ্ট করেছি যে, তার 🛁 ও শব্দের সাথে তেলাওয়াত ও নামাজ জায়েজ হওয়ার হুকুম আর তার অর্থের সাথে আমল ওয়াজিব হওয়া এবং 🚅 ও اطلاق সংশ্লিষ্ট রয়েছে। সুতরাং এ ভিত্তিতে জায়েজ রয়েছে যে. তনুধ্যে হতে একটি মানসৃখ হয়ে যাবে এবং অন্যটি মানসৃখ হবে না অথবা উভয়টি একই সঙ্গে মানসূখ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে এটাও জায়েজ রয়েছে যে, এটার اطْلاَقْ ও عُسُومُ মানসৃখ হয়ে যাবে এবং আসল হুকুম বাকি থাকবে। কিন্তু সুনুত এটার বিপরীত। কেননা, তার نَظَم এর সাথে কোনো হুকুম নেই। আর খবরে মাশহরের মধ্যে অন্য কোনো খবর দ্বারা শরিয়তের পরিভাষা মোতাবেক অতিরিক্তিকরণের অবকাশ নেই। সুতরাং এ শ্রেণীবিভাগ কিতাবুল্লাহ ব্যতীত সুনুতের মধ্যে কার্যকর হতে পারে না।

 আথের সাথে الْعَمْرُ الْعُمْرُ اللّهُ الل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

# चित्रीं: अनुनीननी

١- مَا هُوَ بَيَان ٱلتَّغْيِيْرِ؟ هَلْ هُو يَصِيُّع مَوْصُولًا وَمَغْصُولًا بِكِلَا الْوَجْهَيْنِ أَمْ لاَ؟

٢- مَا مَعْنَى النَّسْغِ لُغَةً وَشَرْعًا وَكُمْ قِسْمًا لَهُ؟ هَلْ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ جَائِزُ أَمْ لاً؟

٣- كَمْ قِسْمًا لِلْمَنْسُوخِ فِي الْقُرَانِ الْكُرِيْمِ؟ بَيِّنُوا مُشَرَّحًا .

وَلَمَّنَا فَرَغَ الْمُصَيِّنُفُ (رح) عَنْ تَعَقِّفٍ الْبَيَانِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ السُّنَّةِ الْفِعْلِيَّةِ الْقَيْدَاءُ بِفَخْدِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَتَذْكُرَهَا بَعْدُسِ السُّنَّةِ الْقَوْلِبَّةِ مُتَّصِلًا كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ التَّوْضِيْعِ فَقَالَ فَصْلُ افَعَالُ التَّنبِيّ (عـ) سِوَى الزَّلَّةِ ٱربُّعَةُ ٱقْسَامٍ مُبَاحٌ وَمُسْتَحَبُّ وَ وَاجِبُ وَفَرْضُ وَإِنَّا اسْتُثْنِي الزَّلَّةُ لِأَنَّ الْبَابَ لِبَيَانِ إِقْبِدَاءِ ٱلْأُمَّةِ بِهِ وَالتَّزِلُّةُ لَيْسَتْ مِمَّا يُقْتَدِى بِهِ وَهِيَ إِسْمُ لِيفِعْلِ حَرَامٍ وَقَعَ فِيهِ بسَبَبِ الْقَصْدِ لِفِعْلِ مُبَاحٍ فَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ لِلْحَرَامِ ابْتِدَاءً وَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ كَمَثَلِ مَنْ اَحْنَى فِي التَّطْرِيْقِ فَخَرَّ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ عَاجِلًا فَمَا كَانَ مِنْ قَصْدِهِ الْخَرُورُ وَمَا اسْتَقَرُّ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ مِنْ قَصْدِ مُوْسَى عَكَيْهِ السَّلَامُ بِالطَّرْبِ تَأْدِيْبَ الْقِبْطِيِّ فَقَضٰى عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يَكُنّ الْقَتْلُ مَقْصُودَهَ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ بَلْ نَدِمَ وقَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشُّبْطان وَلٰكِنْ هٰذَا التَّقْسِيْمُ بِالنِّسْبَةِ اِلَيْنَا وَإِلَّا فَهِيْ حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ شَيْخٌ وَاجبًا إصْطِلاَحِبًّا لِأنَّهُ مَا ثُبَتَ بِدَلِيْل فِيْدِ شُبْهَةً وَكَانَتِ الدَّلَاتِلُ كُلُّهَا قَطْعِبَّةً فِي حَقِّهِ.

**সরল অনুবাদ :** গ্রন্থকার (র.) ব্য়ান-এর শ্রেণীবিভাগ সমাপ্ত করে এখন ফখরুল ইসলাম বাযদভী (র.)-এর অনুকরণে ফে'লী সুনুতের আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন, নতুবা 'তাওযীহ' গ্রন্থকার (র.) যেভাবে উল্লেখ করেছেন ঠিক সেভাবে কাওলী সুনুতের পর পর সংযুক্তভাবে এটার উল্লেখ করাই সমীচীন ছিল। সূতরাং তিনি বলেছেন. পরিচ্ছেদ: পদশ্বলন-এর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সব কর্ম যা নবী করীম 🚃 হতে সংঘটিত হয়েছে, তা চারভাগে বিভক্ত। যথা− ১. মুবাহ, ২. মুস্তাহাব, ৩. ওয়াজিব ও ৪. ফরজ। পদস্থলনকে এ জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে যে. এ অধ্যায়ে নবী করীম 🚟 -এর এমন সব কর্ম বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, যা উন্মত কর্তৃক অনুসরণ করার লক্ষ্যেই সংঘটিত হয়েছে. আর পদস্থলন অনুসরণীয় কাজ নয়। পদস্থলন দ্বারা শরিয়তের এমন সব নিষিদ্ধ কাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা মুবাহ কাজের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তাঁর এ নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের কোনোরূপ ইচ্ছা ছিল না এবং সংঘটিত হওয়ার পর তিনি এর উপর অটল থাকেননি । যেমন- কোনো ব্যক্তি পথ চলতে গিয়ে কোনো উদ্দেশ্য বশত সামান্য ঝঁকে ছিল এবং ঘটনাক্রমে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল, অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁডিয়ে গেল। লক্ষণীয় যে, সে ব্যক্তিটির পড়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না এবং পড়ে যাওয়ার পর সে সেই অবস্থায় স্থিরও থাকেনি। যেমন- এ ধরনের ঘটনা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে সংঘটিত হয়েছিল। কিবতী লোকটিকে ঘৃষি মারার সময় শুধু সদাচরণ শিক্ষা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্ত ঘটনাক্রমে সে এর কারণে প্রাণেই মরে যায়। কিবতীটিকে প্রাণে হত্যা করার কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিল না এবং এর উপর কোনোরপ হঠকারিতাও তিনি প্রদর্শন করেননি: বরং লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, هُذَا مِنْ عَمَل الشُّبطَان (এটা শয়তানেরই কাজ।) উপরোল্লিখিত শ্রেণীবিভাগটি আমাদেরই বিবেচনায় বিন্যাস করা হয়েছে। নতুবা নবী করীম 🚃 -এর বিবেচনায় কোনো কাজই পারিভাষিক অর্থে ওয়াজিব নয়। কেননা, পরিভাষায় ওয়াজিব সেই হুকুমকে বলা হয়, যা এমন দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর নবী করীম 🚐 -এর বেলায় সকল দলিলই অকাট্য।

سَلَمُ عَنْ تَعْسِبُ مِعْمَ الْمُصَنَّفُ (رح) प्रथन সমाल करितन (مَنْ الْمُصَنَّفُ الْمُصَنِّفُ (رح) प्रथन সমाल करितन (مَنْ الْمُصَنِّفُ الْمُسَانِ الْمُسَلِّمِ اللَّمُ وَالْمُسَلِّمِ المُسَلِّمِ المُسَلِمِ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمِ المُسَلِمُ المُسَلِمِ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمِ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمِ المُسَلِمُ المُسَلِمِ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمِ المُسَلِمِ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمِ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمُ المُسَلِمِ المُسَلِمِ المُسَلِمِ المُ

তার ক্লোনো ইচ্ছা لِلْحَرَامِ হারাম কাজের الْبَتِدَاء প্রথমেই বা পূর্বে وَلَا يَسْتَقِرُ عَلَيْهِ পরে এবং হঠাৎ পড়ে فَخَرٌ مِنْدُ পথ চলতে গিয়ে فِي الطَّرِيْقِ সংঘটিত হওঁয়ার مَنْ اَحْنَى উদাহরণত مَنْ اَحْنَى وَمَا পড়ে যাওয়ার الْخُرُورُ তারপর দাঁড়িয়ে গেল عَاجِلًا তৎক্ষণাৎ وَمَا كَانَ مِنْ قَصْدِهِ হ্যরত মূসা مُرْسَى عَلَيْدِ السَّكَرُمُ হছা مِنْ قَصْدِ ব্যরপ হয়েছে كَمَا كَانُ হথরত মূসা (जा.)-এর بالصَّرْب हरभेषाण द्वाता تَأُوبُبُ मिक्का पिछशा بالصَّرْب किवजीत بالصَّرْب हरभेषाण द्वाता تَأُوبُبُ अत करल जात है আর তিনি এর بِالْقَتْلُ আর ছিল না الْقَتْلُ কিবতীকে হত্যা করা مَفْصُنُودَ، তথা মৃত্যু بِالْقَتْلِ مِنْ এটা হচ্ছে هُذَا এবং বলেছেন أَوْتَالُ বরং তিনি লজ্জিত হয়েছেন بَلْ نُدِمَ এবং বলেছেন بَلْ نُدِمَ وَإِلَّا किन्नू وَلَٰكِنَّ कामात्मत वित्वठनाय कता रख़रह وَلَٰكِنَ माराजाततत्वर काज وَلَٰكِنَّ किन्नू وَلَٰكِنّ তার উপর ওয়াজিব وَاجِبًا কিছুই হয় না مُمْ يَكُنْ شَيَّ এর বিবেচনায় مُنْ شَيِّ السَّلَامُ কোনো কিছুই হয় না وَاجِبًا فِيْدِ شُبْهَةَ व्या नावाख रहा إِدَلِيْلِ अप्ति जार्थ مِنْ عَبْتُ إِنْ الْمُطَلَّحِيْنَا وَالْمُطِلَاحِيْنَا وَالْمُطِلَاحِيْنَا যাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে وَكَانَتْ الدَّلَاثِلُ আর দলিলসমূহ كُلُهُ সবগুলোই قُطْعِبَةٌ অকাট্য فِي خُقِبِهِ بَمَا مَعْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

अक्ष स्वाटनाठना

अक्ष स्वादनाठना : উक् स्वादल हैं وَقَعَ فِنْبِهِ بِسَبَبِ الْفَصْدِ لِفِعْلِ مُبَاجِ الخ وَهَى اِسْمُ لِفِعْلِ خُرامٍ وَقَعَ فِنْبِهِ بِسَبَبِ الْفَصْدِ لِفِعْلِ مُبَاجِ الخ و قَالَهُ وَهِي اِسْمُ لِفِعْلِ مُبَاجِ الخ و قَالَهُ وَهِي إِسْمُ لِفِعْلِ مُبَاجِ الخ و قَالَةُ وَهِي إِسْمَ لِفِعْلِ مُبَاجِ الخ و قَالَةُ وَهُي إِسْمُ لِفِعْلِ مُبَاجِ الخ و قَالَةُ وَهُمَ وَقَعَ فِنْبِهِ بِسَبَبِ الْفَصْدِ لِفِعْلِ مُبَاجِ الخ و قَالَةُ وَهُمَ وَقَعَ فِنْبِهِ بِسَبَبِ الْفَصْدِ لِفِعْلِ مُبَاجِ الخ و قَالَةُ وَهُمَ وَقَعَ فِنْبِهِ بِسَبَبِ الْفَصْدِ لِفِعْلِ مُبَاجِ الخ و قَالَةُ وَهُمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَعْ فِنْبِهِ بِسَبَبِ الْفَصْدِ لِفِعْلِ مُبَاجِ الخ و قَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال "عَمْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّ ইচ্ছা ছিল না। যেমন- কোনো পথিক পথ চলার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে রাস্তার নিচের দিকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ঝুঁকল, আর च مَعْصَيَةُ वा - رَكَّةُ अपन त्म परफ़ रान वर उरक्षा पर स्थान थरक उर्फ रान त्म स्थात दित थाकन ना । पूछता و অপরাধ বলা হবে না। তবে রূপকার্থে বলা যেতে পারে। কেননা, ক্রিন্টের বলে ইচ্ছাকৃতভাবে (সরাসরি) কোনো অবৈধ কার্যে জাড়িয়ে পড়া। তবে বিদ্রোহের ইচ্ছা না থাকা। কারণ, বিদ্রোহের ইচ্ছা করলে এটা কুফরি হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, 📆 যদি অনিচ্ছাকৃতই হবে তাহলে এর কর্তার সমালোচনা করা হবে কেন? এর জবাবে বলা হবে যে, যেহেতু এটা সম্পনুকারী অতি মর্যাদাবান ও আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সেহেতু তাঁর হতে অসাবধানতাও এক ধরনের ক্রটি হিসেবে তা বিবেচিত হবে। তাঁরা উত্তম হতে পদশ্বলিত হয়ে অনুত্তমের মধ্যে পতিত হয়েছেন। মূলত পাপ কার্যে লিপ্ত হননি।

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে হ্যরত মূসা (আ.)-এর কিবতী -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে হ্যরত মূসা হত্যার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে : 😀; -এর উদাহরণ হিসেবে হয়রত হয়রত মূসা (আ.) কিবতী হত্যার ঘটনা প্রণিধানযোগ্য : ঘটনাটি এই যে, একদিন হযরত মুসা (আ.)-এর সামনে এক ইসরাঈলী ও এক কিবতীর মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। ইসরাঈলী ব্যক্তিটি ছিল কাঠুরিয়া। কিবতীটি অন্যায়ভাবে জারপূর্বক ইসরাঈলীকে কাঠ নিয়ে ফেরআউনের পাকশালায় যাওয়ার জন্য তাকীদ করছিল। ইসরাঈলী ব্যক্তিটি অস্বীকার করল এবং এ ব্যাপারে হ্যরত মৃসা (আ.)-এর হস্তক্ষেপ কামনা করল। হ্যরত মৃসা (আ.) কিবতীকে বললেন, ইসরাঈলীকে ছেড়ে দাও। কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিবতী হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, তাহলে বোঝাটি তোমার ঘাড়ে তুলে দিবো। এতে হযরত মূসা (আ.) রাগান্তিত হলেন এবং তাকে থাপ্পড় মারলেন। হযরত মূসা (আ.) ছিলেন খুব শক্তিশালী পুরুষ। এতেই লোকটি মারা গেল। অথচ তাকে হত্যা করার আদৌ কোনো ইচ্ছা হযরত মূসা (আ.)-এর ছিল না। এতে হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং বললেন, এটা মূলত শয়তানের কাজ। যে আমার রাগকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

-এর আলোচ ইবারতে রাস্লে কারীম 🕮 -এর আলোচনা : আলোচ ইবারতে রাস্লে কারীম কার্যাবলির শ্রেণীবিভাগ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে কারীম 🚃 -এর কার্যাবলিকে প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক. অনুসরণযোগ্য। দুই. অনুসরণ অযোগ্য আর তা হলো যা হুযূর 🚃 -এর জন্য খাস অথবা, অসাবধানতা ও অনিচ্ছাবশত হুযূর 🚃 হতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম শ্রেণীকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. মুবাহ বা জায়েজ। ২. মুস্তাহাব। ৩. ওয়াজিব। ৪. ফরজ। উল্লেখ্য যে, এ শ্রেণীবিভাগ আমাদের দিক বিবেচনায়– নবী করীম 🊃 -এর দিক বিচারে নয়। কেননা, নবী করীম 🚎 -এর দিক বিবেচনায় কোনো ওয়াজিব নেই। কারণ, এ পরিভাষায় তো ওয়াজিব বলে এমন 🚅 -কে যা সংশয়পূর্ণ দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ নবী করীম 🚐 -এর নিকট সবই केंद्रे বা সন্দেহাতীত।

ثُمَّ أَنَّهُمْ إِخْتَكُفُوا فِى اِتْتَكُا وَاَهُمَ اَكُنْ لَهُ طَبُعا لَمُ تَكُنْ لَهُ طَبُعا لَمُ تَكُنْ لَهُ طَبُعا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ طَبُعا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ طَبُعا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ طَبُع بَعِبُ هُ فَقَالَ بَعْضَهُمْ يَجِبُ هُ التَّوَقُفُ فِيْهِ حَتَّى يَظُهرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الشَّكُرُ فَيُ فَعْلَهُ مِنَ الْإِبَاحَةِ الشَّكُرُ فِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ وَالشَّكُرُ فِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ وَالشَّكُرُ فِي وَقَالَ الْمَنْعِ وَقَالَ الْكَرْخِيُ وَالشَّكُمُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلُ الْمَنْعِ وَقَالَ الْكَرْخِيُ وَالشَّكُمُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلُ الْمَنْعِ وَقَالَ الْكَرْخِيُ وَلِيلًا الْمَنْعِ وَقَالَ الْكَرْخِيُ وَلَيلًا الْمَنْعِ وَقَالَ الْكَرْخِيُ وَلَيلًا اللَّا الْمَنْعِ وَقَالَ الْكَرْخِيُ وَلَيلًا إِلَّا إِذَا وَلَي السَّكُ اللَّهُ وَلَيْ يَلُولُ الْمُنْعِ وَقَالَ النَّكُمُ وَيَكُنَ مَا هُو وَالسُّنَا مَا هُو السُّكُمُ وَيَكِنَّ مَا هُو السُّكُمُ وَالسُّنَا مَا هُو الْمُحْتَارُ عِنْدَهُ وَالسُّنَا مَا هُو الْمُحْتَارُ عِنْدَهُ وَالسُّنَا مَا هُو الْمُحْتَارُ عِنْدَهُ وَالْكُلُهُ وَيَكِنَّ مَا هُو الْمُحْتَارُ عِنْدَهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُحْتَارُ عِنْدَهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْوَلِ وَالسُّنَا مَا هُو الْمُحْتَارُ عِنْدَهُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْتَارُ عِنْدَةً وَالْمَا الْمُ الْمَالِكُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُحْتَارُ عِنْدَةً وَالْمَاكُولُ الْمُنْعُ وَالْمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْعُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُ

সরল অনুবাদ: আবার আলিমগণ নবী করীম এর সেসব কাজ অনুসরণের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, যা তাঁর থেকে ভুলক্রমে অথবা অভ্যাসগতভাবে সংঘটিত হয়নি অথবা তাঁর সাথে নির্দিষ্টও নয়। কেউ কেউ বলেছেন যে. ততক্ষণ পর্যন্ত সেসব কাজের অনুসরণের ব্যাপারে অপেক্ষা করা ওয়াজিব, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সুস্পষ্ট হয়ে না যাবে যে, তিনি সে কাজটিকে মুবাহ, মুস্তাহাব ও ওয়াজিবের মধ্য হতে কোন বিবেচনায় সম্পাদন করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে. যতক্ষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত না হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তা অনসরণ করা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে মুবাহ হওয়ার আকীদা পোষণ করতে হবে। কেননা, কমপক্ষে মুবাহ হওয়াই সুনিশ্চিত। অবশ্য যখন ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হওয়ার দলিল পাওয়া যাবে, তখন সে অবস্থার বিবেচনা করা হবে। কিন্তু গ্রন্থকার (র.) এ মতপার্থক্যের সব কয়টিকেই পরিহার করেছেন এবং তাঁর নিজের দৃষ্টিতে যা পছন্দনীয়, শুধু তাই বর্ণনা করেছেন।

माकिक अनुवान : مَنْ وَخَالُ وَالْمَهُمُ الْخَالُ وَالْمَهُمُ الْخَالُ وَالْمَهُمُ الْخَالُ وَالْمَهُمُ الْخَالُ وَالْمَهُمُ وَالْمُواَ الْمَالِمَةِ وَالْمُواَ الْمَالِمَةِ وَالْمُواَ الْمَالِمُونَ اللّهِ وَالْمُولُمُ اللّهِ وَالْمُولُمُ اللّهِ وَالْمُولُمُ اللّهِ وَالْمُولُمُ اللّهِ وَالْمُولُمُ اللّهِ وَالْمُولُمُ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُمُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভুল অথবা অভ্যাসগতভাবে হয়নি তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নবী করীম — এর যেসব কার্যাবলি ভুল অথবা অভ্যাসগতভাবে হয়নি তার হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নবী করীম — এর যেসব কার্যাবলি ভুলবশত অথবা অভ্যাসগতভাবে হয়নি; বরং তা তিনি স্বেছায় শরয়ীভাবে (নবী হিসেবে) করেছেন। এদের ১০০ এর ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং একদল আলিমের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত এটার ধরন জানা না যাবে অর্থাৎ এটা জানা না যাবে যে, নবী করীম কি এটা ওয়াজিব হিসেবে করেছেন না মুস্তাহাব হিসেবে করেছেন অথবা মুবাহ হিসেবে করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাক্ষণ পর্যন্ত এটা নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো দলিল পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। অন্য একদলের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত এটার প্রকৃত ধরন জানা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা মুবাহ হওয়ার আকীদা পোষণ করতে হবে। কেননা, মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য যখন মুস্তাহাব বা ওয়াজিব হওয়ার দলিল পাওয়া যাবে তথন তাই গৃহীত হবে।

মানার প্রণেতা বলেছেন যে, এ ব্যাপারে আমাদের বিশুদ্ধ মত এই যে, যদি উক্ত কাজটি নবী করীম — -এর জন্য খাস না হয়, তাহলে তাঁর হতে যে ধরনে প্রকাশিত হয়েছে আমরাও ঠিক সেভাবে এটার মোতাবেক আমল করবো। সূতরাং যা তাঁর হতে ওয়াজিব হিসেবে সংঘটিত হয়েছে, তা আমাদের জন্যও ওয়াজিব হবে। আর যা তাঁর হতে মুবাহ বা মুস্তাহাব হিসেবে সংঘটিত হয়েছে, তা আমাদের জন্যও মুবাহ বা মুস্তাহাব হবে।

أَفْعَالِهِ ﷺ وَاقِعًا عَلَىٰ جِهَةٍ مِنَ الْوَجُوبِ النُّدُبِ اوِ الْإِبَاحَةِ نَقْتَدِى بِهِ فِي إِيْقَاعِهِ عَلَى تِلْكُ الْجَهَةِ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلُ الْخُصُوصِ فَمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْنَا وَمَا كَانَ مَنْدُوْبًا عَلَيْهِ يَكُونُ مَنْدُوْبًا عَلَيْنَا وَمَا كَانَ احًا لَهُ يَكُونُ مُبَاحًا لَنَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ للى ايَّةِ جِهَةٍ فَعَلَهُ قُكُنَا فَعَلَهُ عَلَى اَدْنَى حَنَازِلِ اَفْعَالِهِ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ لِاَتَّهُ كُمْ يَفْعَلْ رَامًا أَوْ مَكْرُوْهًا ٱلْبَتَّةَ فَلَابُدُّ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ تَقْسِيْمِ السُّنَّةِ فِي حَقِّنَا شَرَعَ فِي تَقْسِبْمِهَا فِي حَقِّهِ وَفِي بَيَانِ طُرِيْفَتِهِ فِي إِظْهَارِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ بِالْوَحْبِي فَقَالُ وَالْوَحْيُ نَوْعَانِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنُ فَالظَّاهِرُ ثَلْثَةُ أَنْوَاعٍ أَلْأُولُ مَا ثَبَتَ بِلِسَانِ الْمَلَكِ وَهُوَ لُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوَقَعَ فِي سَمْعِهِ بَعْدَ بِهِ بِالْمُبَلِّغِ أَى سَمِعَ النَّبِينَ ﷺ بَعْدَ عِلْم بِيِّ عَلَيْدِ السَّلَامُ بِأَنَّهُ جَبْرَئِيْلُ عَلَيْدِ السَّلَامُ بِالِيةٍ قَاطِعَةٍ تُنَافِى الشُّكَّ وَالْإِشْتِبَاهُ فِى اَنَّهُ جَبْرَئِيدُ لُ (ع) اَوْ لا وَهُوَ الْكَذِى اُنْزِلَ عَلَيْدِ بِلِسَانِ الرُّوْجِ الْأَمِيْنِ (ع) يَعْنِي الْقُرْاٰنَ الَّذِيْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيْ حَقِّهِ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ \_

সরল অনুবাদ : সূতরাং তিনি বলেছেন, আমরা হানাফীগণের নিকট বিশুদ্ধ মত এই যে, নবী করীম 🚐 -এর যেসব কর্ম সম্পর্কে জানা গেছে যে, তিনি তা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব অথবা মুবাহ হিসেবে সম্পাদন করেছেন. ঐতলোকে আমরা সে হিসেবেই সম্পাদন করার লক্ষ্যে তাঁর **অনসরণ করবো**। যতক্ষণ কাজটি তাঁর সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত না হবে। সূতরাং যে কাজটি তিনি ওয়াজিব হিসেবে সম্পাদন করেছেন, তা আমাদের উপরও ওয়াজিব হবে, যা মুস্তাহাব হিসেবে সম্পাদন করেছেন, তা আমাদের উপরও মুস্তাহাব এবং যা মুবাহ হিসেবে সম্পাদন করেছেন, তা আমাদের উপরও মুবাহ হবে। <mark>আর তাঁর যেসব</mark> কাজ সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই যে, তিনি তা কি হিসেবে সম্পাদন করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে আমরা বলবো যে তিনি জায়েজ কার্যসমূহের সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে তা সম্পাদন করেছেন। আর তা হচ্ছে মুবাহ-এর স্তর। কেননা, এটা সুনিশ্চিত যে, নবী করীম 🚟 কোনো হারাম অথবা মকরূহ কাজ সম্পাদন করেননি। (কেননা, তিনি ছিলেন নিষ্পাপ।) সূতরাং তা অনিবার্যভাবেই (অন্তত পক্ষে) মুবাহ হবে। গ্রন্থকার (র.) উন্মতের দিক বিবেচনায় সুনুতের শ্রেণীবিভাগ সমাপ্ত করে এখানে সুন্নতের সে শ্রেণীবিভাগ যা নবী করীম 🚃 -এর দিক বিবেচনায় সৃষ্টি হয়ে থাকে তার বর্ণনা এবং ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত শরিয়তের আহকাম প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁর অনুসূত পদ্ধতির বর্ণনা শুরু করেছেন। সূতরাং তিনি বলেছেন, ওহী দু' প্রকার। যথা- ১ যাহের বা প্রকাশ্য এবং ২. বাতেন বা গুপ্ত। যাহের বা প্রকাশ্য ওহী তিন প্রকার। প্রথম প্রকার- যা ফেরেশতার জবান দারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর এ ফেরেশতার নাম হ্যরত জিব্রাঈল (আ.)। (অর্থাৎ হ্যরত জিব্রাঈল (আ.)-এর জবান দ্বারা হয়র 🚐 -এর কানে পৌছেছে।) অতঃপর সে ওহী তদকর্তক এটার বাহককে চিনার পর তাঁর কর্ণে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ এ ওহীবাহক ফেরেশতাকে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলে সনাক্ত করার পর ওহীর বাণী নবী করীম 🚃 স্বয়ং শ্রবণ করেছেন। অকাট্য দলিল দ্বারা যার পর হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে সনাক্ত করার ব্যাপার কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের আকাশ থাকে না। এটা দারা সে ওহীই উদ্দেশ্য, যা তার উপর রহুল আমীন (হ্যরত জিব্রাঈল (আ.)-এর কণ্ঠে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন মাজীদে যার শানে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- 💪 जर्था९ जापित वरल पिन, أنزَّلَهُ رُوْحُ الْقَدُّسِ مِنْ رَبَّكَ بِالْحَقَّ এটাকে পবিত্র আত্মা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) আপনার প্রভুর পক্ষ হতে নিঃসন্দেহরূপে অবতীর্ণ করেছেন।

আর যা মুবাহ হিসেবে সম্পাদন করেছেন يَكُونُ مُبَاحًا لَنَا আর যা মুবাহ হিসেবে সম্পাদন করেছেন وَمَا كُانُ مُبَاحًا لَهُ قُلْنَا তিনি তা সম্পাদন করেছেন غَلَىٰ اَيَّةٍ جِهَةٍ তিনি তা সম্পাদন করেছেন عَلَىٰ اَيَّةٍ جِهَةٍ তাঁর وَنَعَالِهِ তানি তা সম্পাদন করেছেন عَلَى اَدْنَى জায়েজের সর্বনিম্ন فَعَلَهُ স্তর হিসেবে عَلَى ا প্রকার্যাবলির وَهُوَ الْإِبَاحَةُ আর তা হচ্ছে মুবাহের স্তর لِانْتُ কেননা, এটা সুনিশ্চিত যে لَهُ يَفْعَلْ তিনি কখনো করেননি خَرَامًا হারাম কাজ অথবা وَلَيْنَا فَرَغَ সুকরং مُبَاحًا তা হওয়া أَنْ يُكُونَ সুতরাং আবশ্যক হবে وَلَيْنَا কখনো اَلْبَتَّةَ মাকরহ श्रकाর यथन সমাগু করলেন عَنْ تَعْسِبْمِ السُّنَّةِ সুন্নতের প্রকারভেদ বর্ণনা فِيْ حَقِّنا आমাদের তথা উমতের দিক বিবেচনায় كَمَرَع وَعَنْ تَعْسِبْمِ السُّنَّةِ आমাদের তথা উমতের দিক বিবেচনায় সৃষ্ট তখন তিনি বর্ণনা শুরু করেন فِيْ تَعْسِبْمِهَا । শ্রিয়তের أَحْكَامِ الشُّرَعِ প্রকাশ করার ব্যাপারে فِي إِظْهَارِ পদ্ধতির مِيْ مَيَانِ আহকামসম্হের بَالُوْهِي যা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন فَفَالُ অতঃপর তিনি বলেন وَالْوَهِي ওহী بِالْوَهِي অতএব প্রকাশ্যট وَبَاطِنُ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত الْأَوْلُ প্রথম প্রকার عَلْثَ اَنْوَاعِ আতএব প্রকাশ্যটি وَبَاطِنَ অতঃপর পতিত হয়েছে فَوَقَعَ (.আ.) কিব্রাঈল আ.) وَهُوَ جَبْرُيْدُلُ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ تَعَرَّعُ الْمَلَكِ জবান দ্বারা الْمَلَكِ করা করেছেন بَعْدَ عِلْمِهُ करी করীম عِلْمِهُ करी करति بَعْدَ عِلْمِهُ مَا النَّبِيُّ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ الْمُعْدِمُ وَيَ مَا مُعْدَ عِلْمِهُ مَا مُعَدَّ عِلْمِهُ مُعَالِمُ مُعْدَ عِلْمِهُ مُعَالِمُ مُعْدَ عِلْمِهُ مُعْدَ عِلْمِهُ مُعْدًا مُعْدَ عِلْمِهُ مُعْدًا مُعْدَد عِلْمِهُ مُعْدًا مُعْدَد عِلْمِهُ مُعْدَد عِلْمُ مُعْدِم عُلْمُ مُعْدَد عِلْمُ مُعْدَد عِلْمُ مُعْدِم عُلْمُ مُعْدِم عُلْمُ مُعْدَد عِلْمُ مُعْدَد عِلْمُ مُعْدَد عِلْمُ مُعْدَد عِلْمُ مُعْدِم عُلْمُ مُعْدُم عُلْمُ مُعْدِم عُلْمُ مُعْدُم عُلْمُ عُلِمُ مُعْدُم عُلْمُ مُعْدُم عُلْمُ مُعْدُم عُلْمُ مُعْدُم عُلْمُ مُعْدُم عُلْمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلُمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِ بِأَيْدِ (अ हेंनि रालन र्यत़ कित्तान्न (আ.) بِأَنَّهُ جَبْرُنِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ अति 🏥 निवी कतीम 😅 - वित कांनात بعُدُ أَنَّهُ جُبْرُنِيلُ (ع) विषरा (ع فِي अरमर-मश्मायतक الشَّكُّ وَالْإِشْتِبَاهُ काल काता تُنَافِي या تُنَافِي व विषरा (ع) أَنَّهُ جُبْرُنِيلُ (ع) य जिनि रयत्र जिनताञ्चल (আ.) ﴿ وَ اللَّذَى اَنْزُلُ عَلَيْهِ वात जा रतना وَهُوَ अथता जलत तर्षे وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ वात जा रतना الَّذَى اَنْزُلُ عَلَيْهِ वात जा रतना وَهُوَ अथता जलत तर्षे وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ वात जा रतना وَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْ فِيْ حَقَّهُ यात्ठ जाल्ला राजिला वत्तरहन التُّورُ اللُّهُ रयत्र जित्तानन (जा.) التُّورُ الأَمْنِين (عـ) তাঁর শানে عَنْ رَبُّكَ একৈ অবতীর্ণ করেছেন رُوْحُ الْقَدُسِ পবিত্র আত্মা তথা হযরত জিব্রাঈল (আ.) مِنْ رَبِّكَ عَن صَلَّ আপনার প্রভুর পক্ষ হতে بالْحُق নিঃসন্দেহরূপে। সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে ওহীর শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) সর্বপ্রথম ওহীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. غَلَوْ (প্রকাশ্য)। দুই. بَاطِئْ (অপ্রকাশ্য)। আবার ولم والم -কে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যার আলোচনা তিনি পর্যায়ক্রমে করেছেন। এ তিনটি ব্যতীতও কোনো কোনো আলিম আরও এক প্রকার প্রকাশ্য ওহীর কথা বলেছেন, যা নবী করীম ক্রে ফেরেশভার মাধ্যম ব্যতীত লাভ করেছেন। আর তা হচ্ছে হাদীসে কুদসী। যেমন বাহরুল উল্ম (র.) বলেছেন। আর মুহাদ্দিস কিরমানী (র.) বুখারীর ব্যাখ্যগ্রেছে লেখেছেন কুরআনের শব্দই মু'জিযা (অলৌকিক) যা হযরত জিবরাঈল (আ.) নাজিল করেছেন। আর হাদীসে কুদসী লৌকিক, যা কোনো মাধ্যম ব্যতীত নাজিল হয়েছে। আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) শরহুল মাশারেক নামক কিতাবে লিখেছেন যে, হাদীসে কুদসী হলো যা আল্লাহ তা'আলা তদীয় নবীকে ইলহাম অথবা স্বপুযোগে জানিয়েছেন। নবী করীম তার ভাবার্থকে নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এখন হাদীসে নববী ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য হবে। হাদীসে কুদসীর ভাষা নবী করীম ক্রে -এর পক্ষ হতে, আর এটার ভাব আল্লাহর পক্ষ হতে এবং নিসবতও আল্লাহর দিকে করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে হাদীসে নববীর ভাব যদিও আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে তথাপি এর ভাষা হয়্র ক্রে -এর নিজস্ব এবং নিসবতও হয়্র ক্রে -এর দিকে হয়ে থাকে।

এর আলোচনা: উল্লিখিত ইবারতে ওহীর প্রথম প্রকারের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশ্য ওহীর ত্রিবিধ প্রকার হতে প্রথম প্রকার হলো যা হয়রত জিব্রাঈল (আ.)-এর মুখ নিঃসৃত হয়ে নবী করীম — -এর কর্ণগোচর হয়েছে। আর নবী করীম অকাট্যভাবে জানিয়েছেন যে, এটা হয়রত জিব্রাঈলই পৌছিয়েছে– অন্য কেউ নয়। অর্থাৎ নবী করীম সন্দেহাতীতভাবে জেনেছেন যে, এ পৌছানোকারী আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা।

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নবী করীম করারে সূরায়ে والنَّجْم পাঠ করার সময় যথন والنَّجْم পর্যন্ত পরিত্ত পৌছলেন, তথন শয়তান নিম্নোক্ত বাক্যগুলো এর সাথে সংযুক্ত করে দিল তথন নবী করীম এওলোকে হযরত জিব্রাঈলের মুখ নিঃসৃত আল্লাহর বাণী মনে করে পাঠ করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন-শয়তান তখন এ বাক্যগুলো এমনভাবে পাঠ করেছে যে, লোকেরা মনে করেছে নবী করীম পাঠ করেছেন। তখন মুশরিকরা আনন্দে আটখানা হয়ে গেল এবং বলতে লাগল যে, মুহামদ আমাদের উপাস্যদের প্রশংসা করেছেন। তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং বললেন, এ বাক্যগুলো আমি বলিনি। আর এটাও ওহীও নয়; বরং এটা শয়তানের বক্তব্য। এখলো সব তথা জাল হাদীস। শরিয়তকে বাতিল করার জন্য বেদীনরা এগুলো আবিষ্কার করেছে। প্রকৃত ব্যাপার হলো নবী করীম বাণী যেগুলোর দ্বারা দীনের তাবলীগ উদ্দেশ্য এতে শয়তানের কোনো দখল নেই। অন্যথায় তাবলীগে দীন হতে নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততা রহিত হয়ে যেত এবং হিদায়েত সমূলেই ধ্বংস হয়ে যেত। এটা হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যা হোক হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর ভাষায় নবী করীম على المروّع الأَمَيْنُ عَلَى عَ

সরল অনুবাদ : আর দিতীয় প্রকার ওহী যা গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা বর্ণনা করেছেন, অথবা তা নবী করীম 🚟 -এর নিকট মৌখিক বক্তব্য ছাডাই ফেরেশতার ইঙ্গিতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন, নবী करीम 🥶 धर्तभाम करतिएन - إن رُوْحَ النَّهُ كُس نَفَتَ فِي करीम নি চয়ই رُوْعَيْ أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا পবিত্র আত্মা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার অন্তরে এ কথাটি ঢেলে দিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তিই ততক্ষণ পর্যন্ত মত্যবরণ করবে না. যতক্ষণ না সে তার রিজিকের কোটা পর্ণ করে নিবে।) আর ওহী-এর তৃতীয় প্রকার যা গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত বর্ক্তব্য দ্বারা বর্ণনা করেছেন, অথবা সে ওহী নবী করীম 🚐 -এর হৃদয়ে সন্দেহমুক্তভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইলহামের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্যোতির মাধ্যমে তা নবী করীম 🚃 -এর হৃদয়ে উদ্বাসিত করে দিয়েছেন। এটাই ইলহাম নামে সুবিদিত। তাতে আল্লাহ তা'আলার ওলীগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। যদিও তাঁদের ইলহামে ভুল ও শুদ্ধতা উভয়টির সম্ভাবনাই আছে। আর নবী করীম 🎫 -এর ইলহাম ভূল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই রাখে না। গ্রন্থকার (র.) এ প্রসঙ্গে যা গায়েবী আওয়াজ দারা জানা যায়, তার উল্লেখ করেননি। হয়তো তা এ জন্য যে, নবী করীম 🚃 -কে এ পদ্ধতিতে কোনো ওহীই প্রদান করা হয়নি অথবা এ জন্য যে, তা দ্বারা শরিয়তের কোনো হুকুম সাব্যস্ত হয় না। অনুরূপভাবে তিনি স্বপ্লাদেশকে উল্লেখ করেননি। কেননা, তা তথু নবুয়তের সূচনালগ্নেই বিদ্যমান ছিল, তা দ্বারা শরিয়তের কোনো হুকুমই সাব্যস্ত হয়নি।

وَمَا الْعَمَ عِلَمَ الْمَالِمِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ الل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَا الْعَالَمُ اَوْ ثَبَتَ عِنْدَا عِلَيْهِ إِلَا أَوْ ثَبَتَ عِنْدَا عِلَيْهِ إِلَا أَوْ ثَبَتَ عِنْدَا عِلَيْ إِلَا أَوْ ثَبَتَ عِنْدَا عِلَى إِلَا أَوْ ثَبَتَ عِنْدَا عِلَى إِلَا أَوْ ثَبَتَ عِنْدَا عِلَى إِلَا أَوْ الْعَ الْعَقِمَاء (तं.) ﴿ وَهِمَا يَهُ وَهُ اللّهُ اللّ

আর ওহীর তৃতীয় প্রকার হলো, যা ইলহামের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে নবী করীম — এর অন্তরে ভেসে উঠেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ হতে আলোর মাধ্যমে হুয়র — কে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আর এটাকেই ইলহাম বলে। আওলিয়ায়ে কেরাম (র.)ও এতে শরিক রয়েছেন। তবে আওলিয়ায়ে কেরামের ইলহামে ভুল-ভ্রান্তিরও আশঙ্কা রয়েছে। পক্ষান্তরে নবী — এর ইলহামের মধ্যে ভুল হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল।

يَعْلُمْ حَالَهُ بِالنَّصّ كَمَا كَانَ شَاْنُ سَائِر حَيْظِهِ (عـ) لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَاوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَخْتَى يُوْخِى فَكُلُّ مَا تَكَلَّكُمُّ لَابُدَّ انْ يَكُونَ ثَابِتًا بِالْوَحْيِ وَالْإِجْتِهَادِ لَيْسَ كَذٰلِكَ فَلاَ يَكُونُ هٰذَا شَانُهُ وَالْجَوَابُ أَنَّ ٱلْمُرَادُ بهٰذَا الْوَحْى هُوَ الْقُرانُ دُوْنَ كُلُّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَلَئِنْ سُكَّمَ أَنَّهُ عَاثَمُ فَلَا نُسَلِّكُمُ أَنَّ لِجُبِتِهَ لَيْسَ بِوَحْى بَلْ هُوَ وَحْثَى بِالطِنُّ بِإِعْسَبُارِ نَزَلَتِ الْحَادِثَةُ بَيْنَ يَدَيْدِ يَجِبُ عَكَيْدِ اَنْ يَّنْتَظِرَ الْوَحْمُ أَوَّلًا لِجُوابِهَا اللَّي ثَلْثَةِ أَيَّامِ أَوْ اللي أَنْ يَكَافَ فَوْتَ الْغُرْض ـ

সরল অনুবাদ : আর বাতেনী ওহী হচ্ছে সে জ্ঞান, যা নবী করীম 🚃 মানসূস আহকামের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করার পর ইজতিহাদ দারা অর্জন করেছেন। অর্থাৎ মানসুস হুকুমের ইল্লুত উদ্ভাবন করে এটার উপর সে বস্তুকে কিয়াস করেছেন, যার অবস্থা নস দ্বারা জানা যায়নি। যেমনটি সকল মুজতাহিদগণের তরীকা। **আর ইজতিহাদ যে** নবী করীম 🚃 -এর নবুয়তেরই একটি অংশ- তা কোনো কোনো আলিম নির্ঘাত অস্বীকার করেছেন। কেননা, আল্লাহ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْيِ إِنْ هُوَ الْآ - जा जाना अतगान करतरहन رَحْيٌ يُرْخَى (নবী করীম عَنْ قَامَ প্রবৃত্তিবশত কোনো কথা বলেন না: বরং তিনি যা কিছুই বলেন, তা তাঁর নিকট অবতীর্ণ ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয় ৷) সূতরাং নবী করীম 🚐 যা কিছ বলবেন, তা অবশ্যই ওহী দ্বারা সাব্যস্ত হবে। আর ইজতিহাদ ওহী নয়। এ জন্য ইজতিহাদ করা তাঁর শানের পরিপন্তি। এ আপত্তির উত্তর এই যে, উপরিউক্ত আয়াতে ওহী দ্বারা কুরআন মাজীদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, নবী করীম 🚃 -এর সকল কথাই ওহী হওয়া উদ্দেশ্য নয়। আর যদি ওহী-এর ففداق আম হওয়া স্বীকারও করে নেওয়া হয়. (অর্থাৎ নবী করীম 🚐 -এর সকল কথাই ওহী) তথাপি তাঁর ইজতিহাদ-এর ওহী না হওয়া স্বীকৃত নয়; বরং তা পরিণাম ও স্থায়িতের বিবেচনায় বাতেনী ওহীই বটে। **আর আমরা হানাফীগণের মতে নবী** করীম 🚐 এ মর্মে আদিষ্ট ছিলেন যে, তাঁর নিকট যে সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ হয়নি, তিনি যেন প্রথমত সে সম্পর্কে প্রতীক্ষা করেন। অর্থাৎ যখন নবী করীম 🚃 -এর সম্মুখে কোনো ঘটনা উপস্থিত হবে, তখন তাঁর উপর ওয়াজিব যে, এর উত্তর প্রদানের পূর্বে তিনি তিনদিন পর্যন্ত অথবা উদ্দেশ্য হস্তচ্যত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়া পর্যন্ত ওহী-এর অপেক্ষা করবেন।

بالتَّأَمُلُ যা অর্জন করেছেন بالْاجْتهاد ইজতিহাদ দারা مَا يَنالُ আর বাতেনী ওহী হচ্ছে مَا يَنالُ على أ يَن क्रांडिंव عِلَّة के बारकाम्बर्ध عِلَّة वारकाम्बर्ध بِانَ अवारव त्य بِانَ अवारव त्य فِي الْاَحْكَامِ के बारकाम्बर्ध عِلَّة के बारकाम्बर्ध عِلَّة के बारकाम्बर्ध عِلَّة के बारकाम्बर्ध بَسْتَنْبُطُّ والمُعَامِعِينَ الْمُعَامِعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَامِعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَامِعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِينَ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعِلِّعِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعِلِّعِ الْمُعِلِّعِ الْمُعِلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعِلِي الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِي তার অবস্থ مَا لَمْ يَعْلَمُ मानসূস एक्राप्त عَلَيْهِ ववः এत छेलत किय़ाँ करतिएहन الْمُحَكِّم الْمَنْصُوصِ अन्य بَعْضُهُمْ वशीकांत करतरहन فَابَى युक्काहिरमत الْمُجْتَهِدِيْنَ नम बाता كَمَا كَانَ شَانُ तम बाता إلنَّضِ कात्नां कात्ना बालिय اللهُ تَعَالَي قَالُ अर्जाठशा रुखा। أَن يَتَكُونَ هُذَا रेजां कात्नां कात्नां कात्नां कात्नां कात्नां ومن حَظّه (عَا) रेजां विश्वा اللهُ تَعَالَى قَالُ عَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى قَالُ اللهُ ال তা'আলা এরশাদ করেছেন وَمَا يَنْطِئُ নবী করীম 🚟 কোনো কথা বলেন না عَن الْهَرَى তাঁর প্রবৃত্তিবশত وَمَا يَنْطِئُ সাব্যস্ত হবে بَالْوَحْيَ وَالْإَجْتِهَادِ গুহী দ্বারা وَالْإَجْتِهَادِ আর ইজতিহাদ كَذْلِكَ গুহী নয় وَالْإَجْتِهَادِ কাজেই হতে পারে না عَلَا يَكُونُ وَيَا الْعَجْمِينَ وَالْإَجْتِهَادِ اللهَ مَا الْعَجْمِينَ وَالْعَجْمِينَ وَالْعُجْمِينَ وَالْعُلِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُجْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُجْمِينَ وَالْعُجْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُلِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَلِينَا وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَلِينَا وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُرْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمِينَ وَالْعِلْمِينَ وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَلِيلُولُوالْمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَ وَالْمُعْلِمُ وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعِلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعِلْمِينَا وَالْعِلْمِينَا وَالْعِلْمِينَا وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَالْعُلْمِينَا وَلْمُلْعِلْمِينَا وَالْعُلْمُ وَلِلْمُل هُوَ الْقُوْلُ व वाপতির উত্তর হলো أَنَّ الْهُرَادُ উদ্দেশ্য হলো أَنَّ الْهُرَادُ नवी कर्तीप 🚎 -এর শান وَالْجُوابُ व वाপতির উত্তর হলো شَانَهُ क्রञान प्राक्षीन وُلِيْنَ سُلِمَ वात र्वे अवश्रला مَا تَكُلُّم بَد नवी कत्रीप 🚃 या किছू वनत्वन وُلِيْنَ سُلِمَ जात र्वा के विकास करत ति क्या وَخَي वतर طَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَل আর আমাদের হানাফীদের وَعَنْدَنَا বাতেনী ওহী وَالْقَرَارِ عَلَيْه পরিণাম الْمَالِ পরিণাম بَاطِنُّ य विষয়ে उदी व्यक्ति أَلَمْ يُوْحُ إِلَيْهِ विदे करी करी करी करी करी بَانْعَظَار अप्रक्षा करार فَوَ مَامُورٌ مَامُورٌ कता रहान وَ يَجِبُ عَلَيْدِ प्रथम उर्दे : وَ مَنْ يَدَيْدُ नवी कती में عَلَيْدِ अर्था وَ اذَا نَزَلَتْ वर्धा وَ ا نَزَلَتْ वर्धा وَ ا نَزَلَتْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ار তিন দিনের الرُي ثَلْفَة أَبَّام প্র উত্তর প্রদানের الْجَوَابِهَا अशेत উপর ওয়াজিব হবে الْرُحْيَ অপেক্ষা করবেন অথবা অপেক্ষা করবেন الله وَانْ يَتَخَانَ আশস্কা দেখা দেওয়া পর্যন্ত فَوْتَ रुखहूर الْعُرَضَ উদ্দেশ্য।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তথা অপ্রকাশ্য গুহী প্রসঙ্গে আলোচনা : উক্ত ইবারতে وَحُيُّ بَاطِنُ مَا يَنَالُ بِالْإِجْتِهَادِ الْخَيْ করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে وَحُيُّ بَاطِنُ তথা অপ্রকাশ্য গুহীর আলোচনা করেছেন। সুতরাং وَحُيُّ بَاطِنُ বা অপ্রকাশ্য গুহী হচ্ছে যা যা করা হয়েছে। এই ক্র্র্তানিক ভাষ্য রয়েছে সেগুলো)-এর মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা করার পর নবী করীম অর্জন করেছেন। অর্থাৎ ফেল্ট কুরআনিক ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ مَنْصُوضَ مَنْصُوضَ مَنْصُوضَ عَنْمُ مَنْصُوضَ সাব্যস্ত করেছেন যার মধ্যে করে এ বিষয়ের মধ্যে করেছেন যার মধ্যে করেছেন যার মধ্যে ১৩২ - ভিতা করার জানা যায়নি। যেমনটি অন্যান্য মুজতাহিদগণ করে থাকেন।

অবশ্য কতিপয় আলিম হুযূর وَمَا يَغْطِقُ عَنِ -এর মুজতাহিদ হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দলিল আল্লাহর বাণী وَمَعُ يُوْمُى يَنْطِقُ عَنِ अर्था९ 'নবী করীম الْهَوْي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْقَ يُوْمُنِي اللهَوْي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْقَ يُوْمُنِي وَالْ عُو إِلَّا وَحْقَ يُوْمُنِي وَالْعَالَ اللهَوْي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْقَ يُوْمُنِي وَالْعَالَ اللهَوْي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْقَ يُوْمُنِي وَالْعَالَ اللهَوْي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْقَ يُوْمُنِي وَالْعَالِي অৰ্থাৎ 'নবী করীম تَعْلَى اللهَوْي وَالْعَالَ وَاللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُوْي إِلَّا وَحَلَّى يَوْمُونُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا يَعْلَى إِللهُ وَمُواللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُواللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَاللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلِي اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَاللهُ وَمُواللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلًى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِلْ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُلّمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُ اللللللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِ

জমহরের পক্ষ হতে উক্ত আয়াতের জবাব এই যে, আয়াতের মধ্যে ওহীর দ্বারা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম করুর কুরআন হিসেবে যা দাবি করে থাকেন তা সর্বাংশেই ওহী। তিনি নিজের কথাকে কুরআন বলে চালিয়ে দিতে চান না। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি যা বলেন তার সবটাই ওহী। কেননা, আয়াতিট কাফিরদের এ ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য নাজিল হয়েছিল যে, তারা বলত মুহাম্মদ এ কুরআন নিজের পক্ষ হতে রচনা করে আল্লাহর বাণী হিসেবে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে। সুতরাং কর্ম যমীরের কর্ত্বিত্ত অর্থাৎ কুরআন মাজীদ ওহী বৈ অন্য কিছু নয়। এখানে এমন প্রশ্ন অবান্তর হবে যে, সাধারণত শন্দের ব্যাপক (এর্থাকে, নাজিল হওয়ার বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাজিল হলেও তার শন্দের ব্যাপকতার উপর আমল করে নবী করীম — এর সমস্ত বাণীকে বুঝাতে অসুবিধা কোথায়? কেননা, এটার জবাবে আমরা বলবো যে, শন্দের ব্যাপকতা তখনই গ্রহণীয় হবে যখন তা সম্ভবপর হয়। অথচ এ স্থলে শন্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। কারণ, আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানি যে, নবী করীম হব্ব ব্যাপারে ওহী ব্যতীত (স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী) কথা বলেছেন। কাজেই এখানে আয়াতটির করেছে যে, ভাইন করা বিশেষ প্রেক্ষাপটের সাথে খাস করা জরুরি হবে। কেননা, মূলনীতি রয়েছে যে, ভাইন বিশেষ প্রক্ষাপটের সাথে খাস করা জরুরি হবে। কেননা, মূলনীতি রয়েছে যে, ভাইন বিশেষ প্রস্কাপটের সাথে খাস করা জরুরি হবে। কেননা, মূলনীতি রয়েছে যে, ভাইন বিশেষ স্বাধার নিশেষ প্রেক্ষাপটের করা হবে।

আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আয়াতটি ব্যাপকার্থবোধক, তাহলে আমরা বলবো যে, নবী করীম وَحَى بَاطِنُ -এর ইজতিহাদও এক প্রকার ওহী অর্থাৎ وَحَى بَاطِنُ (অপ্রকাশ্য ওহী) তবে প্রথম জবাবই সঠিক। কেননা, مَوْ تَعْلَقُ عَنِ الْخ وَ الْخ وَ الْخ وَ وَمَ الْخَالِمُ التَّنَوْنِيلُ مَا يَنْطِقُ (নেতিবাচক) مَا يَنْطِقُ (নেতিবাচক) مَا يَنْطِقُ নামক তাফসীরের কিতাবে مَا يَنْطِقُ الْهَوَى مَا يَنْطِقُ وَ هُمَا عَنْ الْهَوَى وَ الْهُوَى الْهُوَى وَ الْهُوَى الْهُوَى وَ الْهُوَى الْهُوَى وَ الْهُوَى الْهُوَى الْهُوَى الْهُوَى وَ الْهُوَى الْهُوَى وَ الْهُوَى الْهُوَى الْهُوَى الْهُوَى وَ مَنْ الْهُوَى وَ الْهُوَى الْهُوَى وَ وَالْهُوَى وَ وَالْهُوَى وَ وَالْهُوَى وَالْهُوَى وَالْهُوَى وَ وَالْهُوَى وَالْهُوَى وَ وَالْهُوَى وَالْهُونَ وَالْهُوَى وَالْهُوَى وَالْهُونَ وَالْهُونَ وَالْهُونَ وَالْهُونَ وَالْهُونَ وَالْهُونَ وَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْهُونَ وَالْهُونَ وَالْهُونُ وَالْهُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْهُونَ وَ وَالْهُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُمُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَلِيُعُلُونُ وَلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَلُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَلُونُ وَلِلْمُؤْلُونُ وَل

لُ بِالرَّآنِي بَعْدَ إِنْ قِصْحًا لِهُيَّذَةِ الْإِنْسَظَارِ فَانْ كَانَ اصَابَ فِي الرَّأَى لَـمْ يَشْزِلُّا الْوَحْيُ عَلَيْهِ فِيْ تِلْكَ الْحَادِثَةِ وَانْ كَانَ أَخْطَأُ فى الرَّأَى يَنْزِلُ الْوَحْيُ لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى الْخَطَأِ وَمَا تَفَتَّرُ عَلَى الْخَطَأِ قَيُّطُ بِبِخِلاَفِ سَائِر الْمُجْتَهِدِيْنَ فَإِنَّهُمْ إِنْ أَخْطَأُواْ يَبْقيى خَطَاؤُهُمْ ئى يَوْم الْقِيهُمَةِ وَهُذَا مَعْنَى قَوْلِهِ إِلَّا ٱنَّهُ عَلَيْهِ الْسَلَامُ مَعْصُومٌ عَنِ الْقَرَادِ عَلَى الْخَطَإَ بِخِلاَفِ مَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْبَيَانِ بِالرِّأَي مِنْ مُحْتَبِهِدِي الْأُمَّةِ فَإِنَّهُمْ يُفَرِّرُونَ عَلَى الْخُطُإُ وَلاَ يَعْصِمُونَ عَن الْقَرَارِ عَلَيْهِ وَنَظَائِرُهُ كَثِيْبُرَةٌ فِي كُتُبِ الْاصُولِ مِنْهَا أَنَّهُ كَمَّا أَسَرَّ السَّارِي بَدْرِ وَهُمْ سَبْعُونَ نَفَرًا مِنَ الْكُفَّارِ فَشَاوَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ آصْحَابَهُ فِي حَقِّهمْ فَتَكَلَّمَ كُلُّ مِنْهُمْ بِرْأَيِهِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ (رض) هُمْ قَوْمُكَ وَاهْلُكَ خُذْ مِنْهُمْ فِدَاءً يَنْفَعَنَا وَخَلِّهِمْ أَحْرَارًا لَعَلَّهُمْ يُوْفِقُونَ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَقَالَ عُمَرُ (رض) مَكَّنْ نَفْسَكَ مِنْ قَتْبِل عَبَّاسِ وَمَكِّنْ عَلِبًّا مِنْ قَعْل عَقِبْلِ وَمَكِّبِنِيْ مِنْ قَتْلِ فُلَانِ لِيَقْتُلَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْتًا قَرِيْبَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ لَيَلِيْنُ قُلُوْبَ رِجَالٍ كَالْمَاءِ وَيُشَدِّدُ قُلُونَ رَجَالِ كَالْحِجَارَةِ مِثْلُكَ يا أباً بَكْرِ (رض) كَمَثَلِ إِنْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ حَيْثُ قَالَ فَكُنْ تَبِعَنيْ فَإِنَّهُ مِنْنِي وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثُم وَمِثْلُكَ يَا عُمَرُ (رض) كَمَثَل نُوْجٍ (عه) حَبْثُ قَالَ رَبّ لَا تَذَرّ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا \_

সরল অনুবাদ : অতঃপর প্রতীক্ষার সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে তিনি তাঁর ইজতিহাদের উপর **আমল করবেন**। এখন যদি তাঁর ইজতিহাদ সঠিক হয়, তাহলে এ ঘটনায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি ইজ্তিহাদ ভুল হয়, তাহলে ভুলের প্রতি সতর্ক করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই ওহী অবতীর্ণ হবে। স্মর্তব্য যে, তিনি কোনো ব্যাপারেই ভলের উপর স্থির থাকেননি। কিন্ত অন্যান্য মজতাহিদগণের অবস্থা এর বিপরীত। কেননা, তারা যদি ভুল করে বসেন, তাহলে তাদের ভল কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থেকে যেতে পারে। এটাই গ্রন্থকার (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম। অবশ্য নবী করীম 🚃 ভূলের উপর স্থির থাকা হতে নিরাপদ। কিন্ত অন্যদের ইজতিহাদ প্রসূত ভূলসমূহ এর বিপরীত অর্থাৎ উন্মতের মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের মধ্যে যদি কোনো ভূল সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে তারা এটার উপর স্থির থাকতে পারেন, ভলের উপর স্থির থাকা হতে তাঁরা (আল্লাহ তা আলার পক্ষ হতে) নিরাপদ নন। নবী করীম 🚃 -এর ইজতিহাদের মধ্যে ভুল সংঘটিত হওয়ার উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সতর্ক করে দেওয়ার অনেক দষ্টান্ত উসূলের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। তনাধ্য হতে একটি ঘটনা এই যে, বদর যুদ্ধে যখন ৭০ জন কাফির বন্দী হলো. তখন নবী করীম 🚐 তাদের ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলে প্রত্যেকেই এতদ সম্পর্কে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। যেমন- হ্যরত আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ! এটা আপনার গোত্র ও পরিবারের লোক। তাদের নিকট হতে মক্তিপণ গ্রহণ করুন। যদ্দরুন আমাদের আর্থিক উপকার সাধিত হবে। আর তাদেরকে মুক্ত করে দিন। হয়তো পরবর্তীতে তারা ইসলাম গ্রহণের তৌফিক লাভ করবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আব্বাসকে হত্যা করার দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন, আকীলকে হত্যা করার দায়িত্ব আলী (রা.)-এর হস্তে অর্পণ করুন আর অমুককে হত্যা করার অনুমতি আমাকে দান করুন। এভাবে যেন আমাদের প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ নিকটাত্মীয়কে হত্যা করে। এ মত দটি শবণ করার পর নবী করীম 🚃 বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কারো কারো অন্তরকে পানির ন্যায় নরম করেছেন এবং কারো কারো পাথরের ন্যায় কঠিন করেছেন। হে আব বকর! তোমার অবস্থা ঠিক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ন্যায়। যেমন তিনি তাঁর কওমের লোকদের প্রসঙ্গে বলেছেন- 🛴 তার হে تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنَيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ওমর! তোমার অবস্থা ঠিক হযরত নূহ (আ.)-এর ন্যায়। যেমন তিনি তাঁর কওমের লোকদের প্রতি বদদোয়া করে বলেছেন-رَبَّ لَا تَذَرُّ عَلَى الْأَرضْ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا

اِنْقِضَاءِ পরে بَعْدَ পরে عِبَالرَّأْي তাঁর ইজতিহাদের উপর الْعَمَلُ পরে وَانْقِضَاءِ পরে بِالرَّأْي তাঁর ইজতিহাদের উপর الْعَيْظَار অতিবাহিত হওয়ার مَدَّة সময়কাল الْاِنْتِظَار প্রতীক্ষার فَإِنْ كَانَ اصَابَ व्यठिवाहिত الْإِنْتِظَار সময়কাল مُدَّة व्य

غِي الرَّأْيِ আর যদি ভুল হয় إِنْ كَانَ اَخْطَأَ प्रायाश فِيْ تِلْكَ الْحَادِثَةِ উপর ওহী الْوَحْثَى عَلَبْهِ সভর্ক করার জন্য عَلَى الْخَطَلِ صَالَحَ عَلَى الْخَطَلِ عَلَى الْخَطَلِ بِهِ সভর্ক করার জন্য يَنْزِلُ অবতীর্ণ হবে وَمَا تَقَرَرَ তার তিনি স্থির থাকেননি यि। إِنْ اَخْطَأُواْ क्लनना, তারা فَواتَنَهُمْ अूकारिनगंव الْمُجْتَهِدِيْنَ অন্যান্য سَائِر তিপরীত ببخلاب रूलत উপর فَطُ क्रलना وَعَلَى الْحَظَوَا निय़ामर وَهُذَا अरिश وَهُذَا अरिश وَهُذَا किय़ामर पर्यंख إِلَى يَتُومِ الْقِيْسَةِ का कार्त क्ला خَطَاوُهُمْ अरिश शांकर وَخَطَاوُهُمْ अरिश शांकर وَخَطَاوُهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الْخَطَرِ छह श्रूक الْعَرارِ निताशन مَغْضُومٌ عَنِي الْعَرارِ विहाश को के مَغْضُومٌ अञ्चकात्तत को अला الله كَانَّةُ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ ইজতিহাদের يَالرَّأْي সংঘটিত হয়ে যায় مِنَ الْبَيَانِ সংঘটিত হয়ে যায় مَا يَكُوْنُ مِنْ غَيْرِه وَلاَ يَعْصِمُونَ कनना, তाता न्त्रित शोकरा शारतन الْخُطُأِ उपलात मुक्कारिनगरंगत فَإِنَّهُمْ يُقَرَّرُونَ उपलात मुक्कारिनगरंगत कें कें कें कें وَلاَ يَعْصِمُونَ कनना, जाता न्ति مُجْتَهِدِى الاُمَّةِ فِيْ كُتُبِ الْأُصُول صلامة كَيْشِرَةٌ आत जात पृष्टीख وَنَظَائِرُهُ जात जाता नितालम नन عَن الْقَرَارِ عَلَيْهِ वन्ते وَهُمْ वर्मर्ते بَذْرِ वर्मी اَسَارٰی यथन वन्नी श्रत्ना اَنَدُ لَکُ اَسُرُ वर्मा अपा श्रत्न وَهُمْ वर्मी بَذْرِ সাহাবীগণের صَعَابَهُ عَنَيْ नवी कतीय عَنَ الْكُفَّارِ कािकत وَمَنَ الْكُفَّارِ कािकत مِنَ الْكُفَّارِ नवी कतीय صَبْعُونَ نَفَراً فَقَالَ اَبُوْ بَكْيِر (رضَ) छाप्तत र्गाणात مِرْأَيِهِ छाप्तत र्गाणात فَتَكَلَّمَ राख مَتَكَلَّمَ वाप्तत र्गाणात فِيْ حَقِّهِمْ তখন হযরত আবৃ বকর (রা.) বললেন خُذْ مِنْهُمُ এরা আপনার গোত্র وَامَلُكُ ও আপনার পরিবারের লোক خُذْ مِنْهُمُ تَوْمُكُ আপনি তাদের أَخْرَارًا यात्ठ आप्राप्तत उपकात माधिण शत وَخَلِيِّهِمْ यात्र अपकात माधिण शत يَنْفَعُنَا मुिलभा فِدَاءً ওমর (রা.) বললেন مَكِّنْ نَفْسَكَ আপনি নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করুন مِنْ قَتْبِل হত্যা করার مَكِّنْ نَفْسَكَ আব্বাসকে অমুককে হত্যা করার مِنْ قَتْل فُلاَن হত্যা করার مَكِيّني আর আমাকে অনুমতি প্রদান করুন مِنْ قَتْلِ عَلِيًّا عَلِيًّا করার لَيْهُ السَّلَامُ তার নিকটাজীয়কে وَيَرْبَهُ তখন নবী مِنَّا وَهُ প্রত্যেকেই كُلُّ وَاحِدِ করীম 🚐 বললেন وَلُوْبُ رِجَالٍ নক্ষ করে দিয়েছেন لَيَلِيْنُ নারম করে দিয়েছেন إِنَّ اللَّهُ কারো কারো অন্তরকে كَالْمَاءِ بَا أَبَا कारता कारता कारता کالْحِجَارَة कारता कारता कारता कारता کُلُوْبُ رِجَالِ नाप्त مَفْلُكُ अात किरित नाप्त وَيُشَيِّدُ वात किरित करत निरत्न ويُشَيِّدُ . (رضا) كَيْتُ قَالَ যেমন তিনি বলেছেন (আ.) এর অবস্থার ন্যায় كَمَثَلِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّكَ সে আমার অনুসরণ করবে فَإِنَّهُ مِينِّ عَصَانِيْ अ আমার দলভুক فَإِنَّهُ مِينِّيْ আর যে আমার অবাধ্যাচারণ করবে فَإِنَّكَ مِينِّيْ كَمْشُلِ نُوْجٍ (عـ) रह अप्रत (عَنْ مُعْدُرُ رُحِيْدٌ वात रायात वात وَمِعْدُكَ بَعْدَ اللهِ عَفُورٌ رُحِيْدٌ वात रायात वात وَمِعْدُكَ بُعْدٍ اللهِ عَفُورٌ رُحِيْدٌ হযরত নৃহ (আ.)-এর অবস্থার ন্যায় عَيْثُ قَالَ যেমনি তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন رُبِّ হে আমার প্রতিপালক वाशित वर्गिष्ट ताथरान ना عَلَى الْاَرْض कािकत नम्लाहात الله الكَافِرِيْنَ कािमत्तत डेलत عَلَى الْاَرْض कािकत न

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে নবী করীম — এর ইজতিহাদের বর্ণনা করা হয়েছে। এ স্থলে গ্রন্থকার (র.) বিশেষ অবস্থায় নবী করীম — এর মুজতাহিদ হওয়ার উল্লেখ করেছেন। যখন নবী করীম — এর সামনে কোনো ঘটনা ঘটত, তখন নবী করীম — প্রথমে ওহীর জন্য অপেক্ষা করতেন এবং তৎক্ষণাৎ এর জবাব প্রদান করতেন না। এভাবে তিনদিন যাবৎ অপেক্ষা করতেন অথবা এতদিন যাবৎ অপেক্ষা করতেন যতদিন উদ্দেশ্য পও হয়ে যাওয়ার আশক্ষা থাকত না। এরপর ওহী নাজিল হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যেত। তখন তিনি স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করতেন এবং ঘটনার সমাধান পেশ করতেন। এ ইজতিহাদে যদি তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক হতো, তাহলে সে ব্যাপারে আর ওহী নাজিল হতো না। পক্ষান্তরে যদি তাঁর ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত ভুল হতো, তাহলে সে ব্যাপারে ওহী নাজিল হতো। হয়ুর — কে সতর্ক করে দেওয়া হতো। অর্থাৎ ভুলের উপর হয়ুর — কে স্থির থাকতে দেওয়া হতো না। আর উন্মতের অন্যান্য মুজতাহিদের সাথে এখানে নবী করীম — এর ইজতিহাদগত পার্থক্য। এর অনেক দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে। একটি ঘটনা নিম্নরূপ—

বদর যুদ্ধে সত্তরজন মুশরিক (কুরাইশ) মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হলো। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নবী করীম সাহাবায়ে কেরামের নিকট পরামর্শ চাইলেন। সাহাবীগণ সকলেই স্ব-স্থ ইজতিহাদ অনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করলেন। হযরত আবৃ বকর (রা.) বললেন, হ্যুর! তারা আপনার জাতি, আপনার আত্মীয়-স্বজন। তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিন। তাতে আমরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবো, আর হতে পারে পরবর্তী পর্যায়ে তাদেরও ইসলাম গ্রহণের তৌফিক হতে পারে। অপর দিকে হযরত ওমর (রা.) পরামর্শ দিলেন যে, প্রত্যেক সাহাবী তার নিকটাত্মীয়কে (বন্দীদের মধ্য হতে) হত্যা করবে। হ্যুর হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর রায়কে প্রাধান্য দিয়ে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর হযরত ওমরের অভিমতের পক্ষে আয়াত নাজিল হলো এবং নবী করীম ও হযরত আবৃ বকর (রা.) যে ইজতেহাদে ভুল করেছেন তা জানিয়ে দেওয়া হলো। এটার বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্রই আসছে।

ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْیهُ عَلیٰ رَأْی اَبِیْ بَکْرِ (رضا) فَامَرَ بِاخْذِ الْفِدا ِ وَقَالَ تَسْتَشْهِدُونَ فِیْ اُحُدِ بِعَدَدِهِمْ فَقَالُوْا قَبِلْنَا فَلَمَّا اَخَذُواْ الْفِدا ، نَزَلَ عَلَیْهِ قَوْلُهُ تَعَالیٰ مَا کَانَ لِنَبِیِّ اَنْ یَّکُونَ لَهٔ عَلَیْهِ قَوْلُهُ تَعَالیٰ مَا کَانَ لِنَبِیِّ اَنْ یَکُونَ لَهٔ اُسُرٰی حَتیٰ یُشْخِنَ فِی الْاَرْضِ تُرِیْدُونَ عَرَضَ اللَّدُنْیَا وَاللّٰهُ یُرِیْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِیْزُ حَکِیْمُ لَولاً کِتَابُ مِینَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّکُمْ فِیْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ فَکُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَیِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهِ عَفُورٌ رَّحِیْمُ۔ طَیِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ رَّحِیْمُ۔

সরল অনুবাদ : অতঃপর নবী করীম 🚐 -এর অভিমত হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতের অনুকলে স্তির হলো। সুতরাং তিনি মুক্তিপণ গ্রহণের আদেশ প্রদান করলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ সাহাবীগণকে বললেন, এ বন্দীদের সমসংখ্যায় তোমরা উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করবে। সাহাবীগণ শাহাদতের আবেগে বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসলাল্লাহ! আমরা এ সুসংবাদকে সানন্দে কবুল করলাম।' তারপর যখন মুক্তিপণ গ্রহণ করে এ বন্দীগণকে মুক্ত করে দেওয়া হলো. তিখন নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হলো- كَانُ لِنَبِيِّ أَنْ الدُّنْيَا وَاللُّهُ يُرِيْدُ ٱلْأَخْرَةَ . وَاللَّهُ عَزِيْزٌ خَكَيْمٌ . لَوْلاَ كِتَابُ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِينْمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنْمتُمْ حَلَالًا طَبِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ غَفُوزٌ رَّحِبُّمُ. (কোনো নবীর জন্য এটা শোভা পায় না যে, তাঁর নিকট বন্দী লোক থাকবে, যতক্ষণ তিনি ধরাপৃষ্ঠে খুব ভালো করে রক্ত প্রবাহিত না করবেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্য পরকাল কামনা করেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। যদি আল্লাহর কিতাব পূর্বেই লিখিত না থাকত, তাহলে তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হতো। অতএব, তোমরা যা কিছু গনিমতরূপে লাভ করেছ, তা হালাল ও পবিত্র হিসেবে ভক্ষণ করে। এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াশীল।)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর সর্মার্থ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে (হে রাসূল!) আপনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা যদি পূর্ব হতে আমার কিতাবে লিপিবদ্ধ না থাকত, তাহলে মুক্তিপণ গ্রহণ করার কারণে অবশ্যই আপনাদের উপর আমার পক্ষ হতে শান্তি নাজিল হতো। যেহেতু পূর্ব হতেই আমার কর্ম লিপিতে তা লিখিত ছিল এ জন্য শান্তি নাজিল হয়নি। মোদ্দাকথা হলো, এটা خُطَأً اجْتَهَادَيُّ اوْتَهَادَيُّ الْمُعَالَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

فَبَكِلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَكِيَ الشَّهَ كَالِيُّهِ كَالِيُّهُ (رض) كُلُّهُمْ وَقَالَ لَوْ نَزَلَ الْعَذَابُ مَا تَجَي اَحَدُ مِنْنَا إِلَّا عُمَرُ (رض) وَمُعَاذُ بِنُ سَعْدٌ إِلَهِمِ (رضا) فَظَهَر أَنَّ الْحَقَّ هُوَ رَأْى عُمَرَ (رضا) وَأَنَّ النّبي عَلَيْ أَخْطَأُ حِبْنَ عَمِلَ بِرْأَى أَبِي بَكْرِ (رض) لَكِنَّهُ لَمْ يُقَرِّرُ عَلَى الْخَطَأِ بَلْ تَنَبَّهَ عَـلَيْه بِانْزَالِ الْأَيْاتِ وَامَضَى الْحُكْمَ عَلَى الْفِدَاءِ وَاَمَرَ بِاكْلِهِ وَلَهْ يَامُرُ بَرَدُ الْفِدَاءِ وَحُرْمَ يَهُ إِن وَهُ ذَا هُوَ الْفَرْقُ بَدِيْنَ نُدُوْلِ النَّبِصِ ببخلافِ السَّرأَى وَبَيْنَ ظُهُوْدِهِ ببخلافِهِ فَإِنَّ فِي الْأَوَّلِ لَا يَنْقُصُ الرَّأْيُ هُوَ بِالنَّصِّ وَفِي الثَّانِيْ يَنْقُضُ بِهِ وَهَٰذَا كَالْإِلْهَامِ آَى ٱلْفَرْقُ بَيْنَ إِجْتِهَادِ النُّبِتِي ﷺ وَغَيْرِه مِنَ الْمُجْتَبِهِدِينَ كَالْفُرْقِ بَيْنَ إِلْهَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْدِهٖ مِنَ ٱلْأَوْلِيمَاءِ فَانَّهُ حُجَّةً تُعَاطِعَةً فِي حَقِّهِ وَانْ لَمْ يَكُنْ فِيْ حَتَّ غَيْرِه بِهِذِه الصَّفَةِ فَالْهَامُهُ قِسْمٌ مِنَ الْوَحْي يَكُوْنُ حُجَّةٌ مُتَعَدّيةٌ اللي عَامَّةِ الْخَلْقِ وَالْهَامُ الْأَوْلِينَاءِ حُجَّةٌ فِي حَقّ اَنْفُسِهِمْ إِنْ وَافَقَ الشُّرِيْعَةَ وَلَمْ يَتَعَدُّ اللِّي غَيْرِهِمْ إِلَّا إِذَا الْحَذْنَا بِقُولِهِمْ بِكُرِيقِ الْأُدَابِ \_

সরল অনুবাদ : এ তিরস্কার শ্রবণ করে নবী করীম 🚐 ও সাহাবীগণ সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পডলেন এবং নবী করীম 🚃 বললেন, যদি আল্লাহর শাস্তি নেমে আসত, তাহলে ওমর (রা.) ও মু'আয ইবনে সা'দ (রা.) ব্যতীত আমাদের মধ্য হতে আর কেউ রক্ষা পেত না। এটা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে. হ্যরত ওমর (রা.)-এর অভিমতই সঠিক ছিল আর নবী করীম হযরত আবু বকর (রা.)-এর মত অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ ভূলের উপর স্থির থাকেননি: বরং আল্লাহ তা আলা করআনের আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁকে এটা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং মুক্তিপণের ফয়সালাকে বহাল রেখে তা ভোগ করার অনুমতি প্রদান করেছেন, মুক্তিপণ ফিরিয়ে দেওয়া এবং তা হারাম হওয়ার আদেশ প্রদান করেননি। এটাই ইজতিহাদী ফয়সালা প্রদত্ত হয়েছে, তা বাতিল হয় না এবং দ্বিতীয় অবস্থায় যেহেতু নসের বর্তমানে ইজতিহাদী ফয়সালা নসের বিপরীত বলে সম্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে, তাই তা বাতিলব্ধপে পরিগণিত হবে। আর নবী করীম 🚃 -এর ইজতিহাদ ঠিক ইলহামেরই অনুরূপ। অর্থাৎ নবী করীম 🚃 -এর ইজতিহাদ ও অন্যান্য মজতাহিদগণের ইজতিহাদের মধ্যে ঠিক তদ্রূপ পার্থকাই বিদ্যমান যদ্রপ তাঁর ইলহাম ও অন্যান্য ওলীগণের ইলহামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, নবী করীম 🚃 -এর ইলহাম অকাট্য দলিলের মর্যাদা রাখে: কিন্তু অন্যান্যদের ইলহামে এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান নেই। অর্থাৎ নবী করীম 🚐 -এর ইলহাম ওহীরই আর এক প্রকার, যা সকল সৃষ্টির বেলায় দলিল বিশেষ। আর ওলীগণের ইলহাম যদি শরিয়ত মোতাবেক হয়, তাহলে এটা শুধু তাদের নিজেদের বেলায় দলিল হতে পারে, অন্যের জন্য দলিল নয়। তবে আমরা যদি আদব ও শিষ্টাচার বশত তাদের ইলহামী কাওলের উপর আমল করি. তাহলে এটা করতে পারি।

وَعَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

إَجْتَهَادِ النَّبِيِّ মাঝে بَيْنَ পার্থকা أَنْفَرْقُ অধাৎ أَنْفَرْقُ পার্থকা كَالْإِنْهَامِ আর এটা كَالْإِنْهَامِ ইলহামের মতো آن صَفْرُ بِهِ পার্থকা بَيْنَ مَاكُ مَاكُ مَاكُ الْعَرْقُ الْعَامِ الْعَالِمَةِ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال यूप्त र्वे केतीय عَالْغَرْق यूप्त रेका केतीय مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ अवर जंनानारात्त وَغَيْرِهِ वक्ष केतीय 🚉 - এत इंजिक्शात्त عَلَيْهِ ्कनागत्व فَيَانَتُهُ حُجَّةً वनी कतीय कि إِلْهَامِ النَّبِينِ عَلَيْهِ वरी कतीय कि إِلْهَامِ النَّبِينَ ﷺ करी कितीय بَيْنَ فِيْ حَقٌّ غَيْرِهِ वि करी करी وَإِنْ لَمْ يَكُنْ पि क्विं करी करी करी करी करी करी करी करी करी के وَيُ حَقِّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ لَمْ يَكُنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا يَكُونُ अठ बरात وَ وَلَيْ مَا الْوَحْمِي وَ مَنَ الْوَحْمِي وَ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامِةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامَةُ وَالْمَامِةُ وَالْمَامِقُونِ وَالْمَامِقُ وَالْمَامِقُ وَالْمَامِةُ وَالْمَامِدُونَ وَالْمَامِقُونُ وَالْمَامِقُونُ وَالْمَامِ وَالْمَامِقُونُ وَالْمَامِقُونُ وَالْمَامِقُونُ وَالْمَامِ আর ওলীগণের اللهُ عَامَةِ اللهُ عَامَةِ النَّهَ الْخَلْقِ মকল সৃষ্টির উপর وَالْهَامُ الْأَوْلِيَاءِ अठा प्रतिल शिर्ट्यर विंग रात مُتَعَيِّدَةً وَلَمْ अतियार وَمَى حَقّ اَنْفُسِمِمْ দিলল হতে পারে ক্রু اَنْفُسِمِمْ তাদের নিজেদের বেলায় وُمَجَّةُ দিলল হতে পারে الشّيرِيْعَة শুরিয়তের وَلَمْ ज्ञाता विनार إِلَى غَيْرِهِمْ प्रान्त हों प्राप्त विनार إِلَّا إِذَا أَخَذْنَا क्रान्त रात بِعَوْلِهِمْ प्रान्त रात مِعَوْلِهِمْ प्राप्त करित بِتَعَدُّ শিষ্টাচার বশত। بُطَرِيْق الْأَدَابِ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অব্দ্রান্ত আলোচনা

এর আলোচনা : উজ ইবারতে ইজতিহাদের বিপরীত نَصْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ نُرُولِ النَّصِّ بِيخِلَانِ الرَّأْيِ الغ নাজিল হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উপরে বদরের বন্দীদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইজতিহাদের মাধ্যমে নবী করীম 🚐 মুক্তিপণের বিনিময়ে কয়েদিদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে আয়াত নাজিল হয়ে নবী করীম 🚃 -কে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, আপনি আপনার ইজতিহাদে ভুল করেছেন। কিন্তু হুযুর 🚃 ইজতিহাদগত ভুলের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা বাতিল করা হয়নি এবং মুক্তিপণ ফেরত দানের নির্দেশও দেওয়া হয়নি। উক্ত ঘটনায় نُزُولُ النَّصِّ بخلاَفِ الرَّأَى वर्णाएन कता হয়নি بالنَّصِّ بخلاَفِ الرَّأَى বিপরীত আয়াত নাজিল হলো। পক্ষান্তরে কোনো ক্রুরানিক ভাষ্য বর্তমান থাকা অবস্থার্য় যদি এর বিপরীত কেউ ইজতিহাদ করে, তাহলে এর 🅰 তার বিপরীত হবে। অর্থাৎ উক্ত অবস্থায় ইজতিহাদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে নবী ও গায়রে নবীর ইলহাম ও ইজতিহাদের মধ্যকার পার্থক্য -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে নবী ও গায়রে নবীর ইলহাম ও ইজতিহাদের মধ্যকার পার্থক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, জমহুরের মতে নবী করীম 🚃 স্বয়ং মুজতাহিদ ছিলেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা তাঁর উন্মতের মধ্যে হাজার হাজার মুজতাহিদের আবির্ভাব করেছেন। তবে নবী করীম 🚃 -এর ইজতিহাদ ও উন্মতের অপরাপর মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নবী করীম 🚃 যখনই কোনো ইজতিহাদী মাসআলায় ভুল করেছেন তৎক্ষণাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী নাজিল হয়ে তাঁকে শোধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অপরাপর মুজতাহিদগণের ইজতিহাদী ভুলকে সংশোধন করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে এমনতর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যার কারণে নবী করীম 🚃 তাঁর ইজতিহাদী ভূলের উপর কখনো স্তির থাকেননি। পক্ষান্তরে অন্যান্য মজতাহিদগণের ইজতিহাদী ভল কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান (চালু) থাকবে। যেমনটি নবী করীম 🚐 -এর অন্তরে ইলহাম হতো, আর অন্যান্য আওলিয়ায়ে কেরাম (রা.) অন্তরে ইলহাম হয়ে থাকে। অথচ নবী করীম 🚃 -এর ইলহাম অকাট্য দলিল ও সন্দেহাতীতভাবে সত্য এবং এটা সকলের জন্যই দলিল হিসেবে গণ্য অথচ আওলিয়ায়ে কেরামের ইলহামের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। এটা সত্য-মিথ্যা দ'টিই হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যদিও বা যার প্রতি এটা হয়েছে শরিয়তের খেলাফ না হলে তা তার জন্য দলিল হওয়ার উপযোগী। তথাপি এটা অন্য কারো জন্য দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। অবশ্য আদবের খাতিরে অন্যান্যরা ইচ্ছা করলে তদনুযায়ী আমল করতে পারে।

ثُمَّ شَرَعَ فِيْ بَحْثِ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلُكَ فِيْ جَهَةِ انَّهَا مُلْحَقَةُ بِالسُّنَةِ وَاخْتَلَفَ فِيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَلْزُمُ عَلَيْنَا مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَلْزَمُنَا قَطُ وَالْمُخْتَارُ هُو مَا فَكَرُهُ الْمُصَيِّفُ (رح) بِعَوْلِهِ وَشَرَائِعُ مَن قَبْلِ فَكَرَهُ الْمُصَيِّفُ (رح) بِعَوْلِهِ وَشَرَائِعُ مَن قَبْلِ فَكَرَهُ النَّمُ عَلْمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ قَبْلُنَا تَلْزَمُنَا إِذَا قَصَّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْكَارٍ فَانَّهُ إِذَا لَمْ يَقُصَّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْكَارٍ فَانَّهُ إِذَا لَمْ يَقُصَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَلُ وَرَعُولُهُ عَلَيْنَا بَلُ وَرَعُولُهُ عَلَيْنَا بَلُ وَرَعُولُهُ عَلَيْنَا بَلُ وَحِيْلِ فَقَطْ لَا تَلْزَمُنَا بَلُ وَجِدَتْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيْلِ فَقَطْ لَا تَلْزَمُنَا .

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়তসমূহের হুকুম বর্ণনা শুরু করেছেন। কেননা, নবী করীম — এর সুনুতের সাথে এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়ত সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এদের উপর আমল করা আমাদের জন্য সাধারণভাবে আবিশ্যিক। আবার কারো কারো মতে, এদের উপর আমল করা আমাদের জন্য কখনো আবিশ্যিক নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বাধিক প্রবল অভিমত এটাই যা গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা উল্লেখ করেছেন, আর আমাদের জন্য পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়তের উপর আমল করা তখনই আবশ্যক হবে, যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল — এগুলোকে অস্বীকার না করে ঘটনাস্বরূপ বর্ণনা করবেন। অর্থাৎ কোনো হুকুমকে যদি আল্লাহ তা আলা পুনরায় বর্ণনা না করেন; বরং তা শুধু তাওরাত ও ইঞ্জিলেই পাওয়া যায়, তাহলে এর উপর আমল করা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়।

مَنْ قَبْلُنَا عَالَاهِ مَنْ قَبْلُنَا عَالَاهِ مَنْ عَبْدِ गिकिक अनुवान : وَمَشْرُ صَادِع الله عَلَى مَا الله عَلَى مَا الله عَلَى مَا الله عَلَى الله

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিত্ত । ত্রিক্তা শরিয়ত আমাদের উপর ওয়াজিব হবে কিনা – সে প্রসঙ্গের বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়ত আমাদের উপর ওয়াজিব হবে কিনা – সে প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়ত আমাদের উপর ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। একদলের মতে আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহ সর্বাংশেই আমাদের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা, পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি শরিয়তই কোনো না কোনো নবীর জন্য চালু ছিল। কাজেই এটা কিয়ামত অবধি বহাল থাকবে। কেননা, এটা আল্লাহর পছন্দনীয় বিধান। তবে যদি এটা রহিত হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে আর এটার কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ তা আলা বলেছেন – "اولنون الذون أول المنافع ال

এ ব্যাপারে আমাদের শ্রন্ধেয় মানার প্রণেতা (র.) মধ্যম পস্থা অবলম্বন করে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, যা জমহুরে আহনাফের পছন্দনীয় এবং ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর একটি মহামূলনীতি। যা হতে অধিকাংশ ফিক্হী মাসআলায় উদ্ভাবিত হয়ে থাকে। আর তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যদি পূর্ববতী শরিয়তসমূহের কোনাে এক উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন এবং তাকে অস্বীকার না করে থাকেন, তাহলে তা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি এর উদ্ধৃতি দান করত প্রত্যক্ষ বা পরাক্ষভাবে একে অস্বীকার করে থাকেন, তাহলে তদনুয়ায়ী আমল করা আমাদের জন্য হারাম হবে। যেমন এটার উল্লেখের পর আল্লাহ বললেন, না তোমরা তা করো না। অথবা বললেন, এটা তাদের পাপের কারণে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যদি আল্লাহ তা'আলা মোটেই এর উল্লেখ না করে থাকেন, বরং তাওরাত ও ইঞ্জিলের মাধ্যমে কেবল এটা জানা যায়, তাহলে তদনুয়ায়ী আমল করা আমাদের উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, আহলে কিতাবরা তাওরাত ও ইঞ্জিলে বহু রদবদল করেছে এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেক বক্তব্য সংযোজন করেছে।

সরল অনুবাদ : কেননা, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে অসংখ্য পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছে এবং নিজেদের খুশিমতো অনেক কথা তাতে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে। সূতরাং তাওরাত ও ইঞ্জিলের কোনো হুকুম সম্পর্কে অকাট্যভাবে বলার উপায় নেই যে. এটাই আল্লাহ তা আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ বিধান। তদ্দপ যদি আল্লাহ তা'আলা তাওরাত ও ইঞ্জিলের কোনো ঘটনা পুনরায় বিবত করে আমাদেরকে এর উপর আমল করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন, যেমন বলেন, 'তোমরা কদাচ এরূপ বর্ণনার পর আমাদের জনা এটার উপর আমল করা হারাম। আর এটা ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর জন্য একটি বড মলনীতি. যার উপর ভিত্তি করে অনেক ফিক্হী মাসআলাই উদ্ভাবিত হয়। পূর্ববর্তী শরিয়ত সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর কোনো প্রকার অস্বীকতি জ্ঞাপন না করে উদ্ধতি দানের উদাহরণ. (यंभन आल्लाह का जोलात का अल - وَكُتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِينْهَا أَيْ عَلَىَ الْيَهُوْدِ فِي التَّوْرَةِ إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنفُ بِالْاَنفِي وَالْاُذَنُ بِالْاُذَنِ وَالسِّسَ َّ بِالسِّسَّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصُ (আর লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি আমি তাদের উপর অর্থাৎ ইহুদিদের উপর তাওরাতে প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক. কানের বদলে কান. দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলা তার সমপরিমাণ।) সূতরাং উপরিউক্ত হুকুমসমূহ আমাদের শরিয়তেও বহাল রয়েছে। অনুরূপভাবে وَنَيِّنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً بَنْيَنَهُمْ - वालाव का अन وَنَيِّنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً بَنْيَنَهُمْ (আর শুনিয়ে দিন তাদেরকে যে, পানির হিসসা নির্ধারিত করে দৈওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে।) অর্থাৎ হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনী ও তাঁর কাওমের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পালা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অত্র আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে. পালা নির্ধারণপূর্বক মুনাফা বন্টন করা জায়েজ রয়েছে। অনুরূপভাবে أَنْنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونٌ -आल्लार को जानांत काउन েতোমরা কি স্ত্রীলোকদেরকে পরিত্যাগ করে পুরুষদের পিছনে ধাবিত হচ্ছ আসক্ত হয়ে?) এ আয়াতটি যদিও কওমে লত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তথাপি তা আমাদের বেলারও লিওয়াতাত বা সমকামিতা হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। আর পর্ববর্তী শরিয়ত সংক্রান্ত ঘটনা বিবত করার পর অস্বীক্তিসহ উদ্ধৃতি দানের উদাহরণ, যেমন আল্লাহ তা'আলার فَبِظَلْمٍ مِنَ الدِّينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أَحَلَّتُ -काउने ᡝ (সুতরাং ইহুদিদের পাপাচারিতার কারণে আমি তাদের উপর বহু পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি, যা তাদের জন্য হালাল ছিল।) এবং আঁল্লাহ তা আলার কাওল – وَعَلَى الذِّينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي كُلْفِ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا (আর ইহুদিদের উপর হারাম করে দিয়েছিলাম প্রত্যেক নখরবিশিষ্ট জন্তু, গরু, ছাগল ও তাদের চর্বি।) অতঃপর ইরশাদ করেছেন- وَ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَا هُمْ بِبَغْيِيهِمْ (আর আমি তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদেরকৈ এ শাস্তি প্রদান করলাম।) সূতরাং ইহুদিদের অবাধ্যতা ও পাপাচারিতাকে হারাম হওয়ার সবব বর্ণনা করায় জানা গেল যে, আমাদের বেলায় এ সব বস্তু হারাম নয়।

لِاَنَتَهُمْ حَتَرَفُوا التَّوْرِةَ وَالْإِنْجِيلَ كَيْشِيرًا وَأَدْرَجُواْ فِيْهَا احْكَامًا بِهَوَاءِ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يَتَيَقَّنْ اَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَا إِذَا ۗ قَصَّ اللُّهُ عَلَبْنَا ثُمَّ أَنْكُرَ عَلَيْنَا بَعْدٌ نَقْل الْقِصَّةِ صَرِيْحًا بِأَنْ لَا تَفْعَلُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ أَوْ دَلَالَةً بِانَّ ذٰلِكَ كَانَ جَزَاءٌ ظُلْمِهِمْ فَحِيْنَئِذِ يَحْرُمُ عَكَيْنَا الْعَمَلُ بِهِ وَلهٰذَا أَصْلُ كَبِيكُ لِإَبِي حَنِنْهِ فَهَ (رح) يَتَفَتَّرُعُ عَلَيْهِ أَكْثُرُ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ فَمِثَالُ مَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْنَا بَعْدَ نَقْل الْقِصَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَيْ عَلَى الْيَهُودِ فِي التَّوْرَةِ إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَبْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُن وَالسِّسَنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِيصَاصٌ فَهٰذَا كُلُّهُ بَاقِ عَلَيْنَا وَهٰ كَذَا قَوْلُهُ تَعَالِي وَنَبَّنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً بَيْنَهُمْ أَيْ بَيْنَ نَاقَةٍ صَالِحٍ (عـ) وَقَوْمِهِ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ بِطَرِيق الْمُهَايِاةِ جَائِزَةٌ وَهُكُذَا قَوْلُهُ تَعَالَى أَئِنَّكُمْ لَتُأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ فِي حَقِّ قَوْم لُوْطٍ (ع) يَدُل مُكلَ عَلَى حُرْمَةِ اللَّوَاطَةِ عَلَيْنَا وَمَثَالٌ مَا أَنْكُرَهُ عَلَيْنَا بَعْدَ الْقِصَّةِ قُولُهُ تَعَالَى فَبِكُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَكَيْهِمْ طَيّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَقُولُهُ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذَى ظُفْرِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ثُمٌّ قَالَ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بُبغْيِهِمْ فَعُلِمَ ٱنَّهَ لَمْ يَكُنْ حُرَامًا عَلَيْناً.

নজেনের عَنْدِ اللّهِ تَعَالَى ফলে অকাট্যভাবে বলার উপায় নেই انَّهَا (যে এর কোনো বিধান عَنْدِ اللّهِ تَعَالَى আল্লাহ তা আলার পক্ষ নিষেধাজ্ঞা প্রদান وَكُنَ عَلَيْنَا এরপর ثُمٌّ এরপর أَنْكُرَ عَلَيْنَا विसिधाज्ञा فَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا विसिधाज्ञा وَكُذَا مِثْلَ पটনা হিসেবে الْقِصَّةِ এভাবে যে إِنَّ अভাবে য় الْقِصَّةِ তেমিরা কদাচ করো না مِثْلَ करतेन بَغَدَ نَقُل তখন خَلِنَيْذِ তাদের অত্যাচারের طُلُمهمْ ছিল শান্তি كَانَ جُثْراءً এভাবে যে এটা أَوْ دَلاَلَةً এরপ أَوْ دَلاَلَةً لاَبِيْ حَنْيِغَةَ (رح) वर्ष كَيْبِرُ अगात्मत छे अत हाताम हरत الْعَمَلُ بِهِ वर्ष كَيْبِرُ अगात्मत छे अत हाताम हरत يَعْرُمُ عَلَيْنَا ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর জন্য بَتَفَرُّ عُلَيْدِ এর উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত হয় الْغَفْهِيَّةِ অনেক মাসআলা الْغَفْهِيَّةِ पठेना الْقِصَّةِ वर्ণना कরার पेंद्र الْقِصَّةِ वर्गना कतां केंद्र وَعَلَيْنَا अंकेश्वत উদাহরं। وَالْقِصَّةِ वर्गना कतां وَالْقِصَّةِ वर्गना कतां केंद्र وَعَلَيْنَا अंकेश्वत केंद्र তাওরাতের মধ্যে ই دَلَهُ تَعَالَىٰ যেমন আল্লাহ তা'আলার কাওল مُكتَبْنًا عَلَيْهِمْ আর আমি তাদের উপর লিপিবদ্ধ করে দিয়েছ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ প্রাণের বদলে প্রাণ إَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ তাওরাতের মধ্যে فِي الْتَقُوْرُةِ ইহদিদের উপর عَلَى الْيَهُودِ وَالْجُرُوْمَ وَالْمَاسِمَ بَالسَّنَّ بِالسِّنَّ بِالسِّنِّ بِالسِّنِّ بِالسِّنِّ कात्त वपत्न नाक وَالْأَذُنَ بِالْأَذُن بَالْأَذُن بَالْأَذُن بَالْأَذُن بَالْأَذُن بَالْأَدُن بَالْأَدُن بَالْمُونَم مَا مَا السَّن بَالْاَنْفِ بِالسِّن بِين بِالسِّن بِينِ بِالسِّن بِالسِّن بِالسّ وَهٰكُذَا كُلُّهُ विश्वाम कात प्राप्त विश्वाप بَاقِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا مُعَنَا كُلُّهُ विश क्षरप्रत वमना जात प्रमानिकी के فَهُذَا كُلُّهُ विश्वाम विश्वाप وَعَمَاصٌ قِسْمَةٌ بَنْنَهُمْ মহান আল্লাহর বাণী وَنَبَتْهُمْ اللهُ عَالُمُ تَعَالَى মহান আল্লাহর বাণী وَنَبَتْهُمُ اللهُ تَعَالَى মহান আল্লাহর বাণী وَنَبَتْهُمُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ الل তাদের মাঝে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে أَنَافَة صَالِح (عـ) মাঝে (عـ) تَعَرْمِه হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনী وَقَرْمِه قَرْمِهِ اللهِ عَالِمَة عَالِمِهِ عَالِمِهِ عَالِمِهِ عَالِمِهِ عَالِمِهِ اللهِ عَالِمِهِ عَالِمِهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل اَلْنُهُايَاوُ পদ্ধতিতে بِطَرِيق সুনাফা বন্টন করা يَسْتَدِل بَهِ عَلَى কওমের মধ্য اَنَّ الْقِسْمَة بَ ा जामता कि পनार وَهٰكُذَا ضَائَكُمْ لَتَأْتُونَ वाना निर्वात عُولُهُ تَعَالَىٰ प्रशन जाला جَائِزَةٌ काराक جَائِزةً থাবিত হচ্ছ الرِّجَالَ পুরুষদের أَوْم كُوْطٍ (عد) পুরুষদের أَيْ وَوْن النَّسَاءِ আসক্ত হয়ে مِنْ دُوْن النّساء যদিও হযরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে اللَّوَاطَةِ তথাপি এটা নির্দেশ করে عَلَى خُرْمَةِ হারাম হওয়ার বিষয় اللَّوَاطَةِ قَوْلُهُ अप्राप्तत (तनाय़ وَمَثَالُ प्राप्त तनाय़ مَا أَنْكُرَهُ عَلَيْنَا अप्राप्तत (مَثَالُ अप्राप्तत तनाय़ عَلَيْنَا अप्रोक्ति عَلَيْنَا अप्रोप्त مَا أَنْكُرَهُ عَلَيْنَا अप्रोप्त وَمَثَالُ अप्रोप्त तिवृ कतात अत আল্লাহ তা'আলার কাওল فَبَطُنْمٍ পাপাচারিতার কারণে أَيُونُنَ هَادُوا ইহুদিদের فَبِطُنْمٍ আমি তাদের উপ্র হারাম وعَكَى الَّذِيْنَ करति अविव तर् وَقَوْلُهُ تَعَالَى करति हिन وَقَوْلُهُ تَعَالَى अरतक अविव तर् أُجِلَّتُ لَهُمُ ওবং গরু ও وَمِنَ الْبُقَرَ وَالْغَنَيمِ যা নখর বিশিষ্ট فِي ظُفْرِ আম হারাম করে দিয়েছি كُلَّ আম হহদিদের উপর خَرَمْنَا ذُلِكَ جَزَيْنًا هُمُ अরপর এরশাদ করেছেন وَنُهُمُ عَالَ তাদের চর্বি وَنُهُمُنَا عَلَيْهِمْ আমি তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি اتَهُ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا পান্ত প্রদান করেছ بَعْنِهِمْ তাদের অবাধ্যতার দরুন فَعُلُمْ بَكُنْ حَرَامًا এসব বস্তু হারাম নয় 🚅 তামাদের উপর।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আনোচনা : উক্ত ইবারতে পূর্ববর্তী শরিয়তের যা আমাদের জন্য ওয়াজিব নয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শরিয়ত হতে যা আমাদের নিকট আল্লাহ তা আলা উদ্ধৃতি দানের পর অস্বীকার করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো–

ك. (الاية) عَلَيْهِمْ (الاية) কর্থাৎ ইহুদিরা অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন বহু পবিত্র বস্তুকে হারাম করে দিয়েছেন, যা তাদের উপর ইতঃপূর্বে হালাল ছিল।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ ومِنَ الْبَقَر وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا (الابد) - श्र आञ्चारत वानी

অর্থাৎ আর ইহুদিদের উপর আমি প্রত্যেক নখ বা থাবা বিশিষ্ট জন্তুকে হারাম করে দিয়েছি। আর গাভী ও বকরির চর্বিও আমি তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَنَهُ مُرْبَعُ مُرْبُعُ مُ مُرْبُعُ مُوالِعُ مُرْبُعُ مُوالِعُ مُرْبُعُ مُرْبُعُ مُوالِعُ مُرْبُعُ مُوالِعُ مُلْعُمُ مُوالِعُ مُرْبُعُ مُلْعُ مُولِعُ مُنْ مُرْبُعُ مُرِبُعُ مُوالِعُ مُرِبُعُ مُرِبُعُ مُنْ مُنْ مُنِعُ مُولِعُ مُرِبُعُ مُنْكُمُ مُنْ مُنْ مُل

ثُمٌّ هٰذِه الشُّرَائِعُ الَّتِيْ تَلْزُمُكَا الثَّبَ ٱنَّهَا شَرَائِعُ لِـٰلاَنـْبـيَـاء السَّابِـقَـةِ لِاَتُّهَا إِذْا ۗ قَصَّتْ فِي كِتَابِنَا بِلَا إِنْكَارِ صَارَتْ تِلْكَ جُزْءٌ منْ ديْنِنَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱولَٰ يَٰكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدْهُمُ اقْتُدِهْ شُرَعَ فِيْ بَيَان تَقْلِيْدِ الصَّحَابَةِ (رض) اِلْحَاقًا بِكَبْحَاثِ السُّنَّةِ فَقَالَ تَقَلِيْدُ الصَّحَابِيّ وَاجِبُ يُتْرَكُ بِيهِ النَّقِيَاسُ أَى قِياسُ التَّتَابِعيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِأَنَّ قِيَاسَ الصَّحَابِيُّ لَا يُتْرَكُ بِقُولِ صَحَابِيِّ الْخُرَ لِاحْتِمَالِ السِّمَاعِ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْ بَلْ هُوَ التُّظاهِرُ فِي حَقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَسْنَدْ النَّهِ وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَسْمُوعًا لَ هَوَ رَأَيْهُ فَرَأَى الصَّ وَقَالَ الْكُرْخِيُّ (رح) لاَ يَجِبُ تَقْلَيْدُهُ إِلاَّ فِيْمَا اع مِنْهُ بِحِلافِ مَا إِذَا كَانَ مُدْرِكًا ِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَكُونَ هُوَ رَأْيُهُ وَاَخْطَأُ فِيْهِ فَلا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْره \_

সরল অনুবাদ : তারপর পূর্ববর্তী শরিয়তের যেসব বিধান আমাদের জন্য আবশ্যিক হবে তা তথু এই ভিত্তিতে আবশ্যিক হবে যে. এটা আমাদের নবী করীম 🚃 -এর শরিয়তেরই অন্তর্ভুক্ত। এ ভিত্তিতে নয় যে, তা পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়ত ছিল। কেননা, তা যখন আমাদের কিতাব অর্থাৎ কুরআন মাজীদে কোনো প্রকার অস্বীকৃতি ছাড়াই বিবৃত হয়েছে, তখন আমাদের দীনেরই অংশ হয়ে গেছে। আর এরই আলোকে আল্লাহ্ তা আলা আমাদের নবী করীম 🚐 -কে أُولَئِنَكُ ٱلَّذِيْنَ هَدَى اللُّهُ فَبِهُ دُهُمُ - उप्लिंक करत तत्लर्र्क এ সব নবী রাসূল এমন লোক যে, তাদেরকে আল্লাহ (طَتَكَهُ তা আলা স্বীয় হিদায়েত দারা ধন্য করেছেন। সুতরাং আপনি তাদের তরীকা অবলম্বন করুন।) সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ সংক্রান্ত মাসআলা যেহেতু সুনুত অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, এ জন্য গ্রন্থকার (র.) এখন তার বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন। সূতরাং তিনি বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তাঁদের কাওলের বিপরীতে কিয়াসের উপর আমল পরিত্যাজ্য হবে। অর্থাৎ এখানে কিয়াস দ্বারা তাবেয়ী ও তদপরবর্তীগণের কিয়াস পরিত্যাজা হওয়ার কারণ এই যে, সাহাবী যদিও তাঁর কাওলকে নবী করীম 🚐 -এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেননি তথাপি এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি নবী করীম 🚃 -এর নিকট হতে শ্রবণ করেই তা বলেছেন: বরং তাঁর শানে এটাই প্রকাশ্য বাস্তব। আর যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে. বক্তব্যটি নবী করীম 🚟 হতে শ্রুত নয়: বরং এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত তথাপি সাহাবীর অভিমত অন্যান্যদের অভিমত অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। কেন্না তাঁরা কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা এবং শরিয়তের রহস্যসমূহ নিকট হতে প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং অন্যান্যদের উপর তাঁদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর ইমাম কারখী (র.) বলেন যে, সাহাবীদের অনুসরণ তথু সেসব ক্ষেত্রেই ওয়াজিব, যা কিয়াস দারা উপলব্ধি করা যায় না। কেননা, এরপ কাওলের ক্ষেত্রে নবী করীম 🚐 হতে শ্রবণ করার দিকটিই স্থিরীকত হয়ে যায়। কিন্তু সেসব কাওল এটার বিপরীত, যা কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য। কেননা, অনুরূপ কাওলের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে যে, তা হয়তো সাহাবীরই ইজ্তিহাদপ্রসূত অভিমত এবং তিনি তাতে ভুল করে বসে আছেন। সূতরাং তা অন্যের উপর হুজ্জত হতে পারে না।

नाकिक अनुवान : مُنْ الشَّرائِغ الشَّرائِغ المَارِع المَّوْرِع المَّرَائِغ المَّرَائِغ المَّرَائِغ المَارِع المَّرَائِغ المَارِع المَّرَائِغ المَارِع المَّارِغ المَّرَائِغ المَارِع المَّارِع المَّالِع المَّامِع المَّارِع المَّامِع المَّارِع المَّامِع المَّارِع المَّارِع المَّارِع المَّارِع المَّارِع المَّارِع المَّامِع المَّامِع المَ

किराम المستاع प्रति प्

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের কোনো ککئ -এর উদ্ধৃতিদানের পর আল্লাহ ও তদীয় রাসূল যদি একে অস্বীকার না করে থাকেন, তাহলে এটা অনুসরণ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব হবে। এর দ্বারা বাহ্যত বোধগম্য হয় যে, পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের অংশবিশেষ মান্য করা আমাদের উপর ওয়াজিব। তা ছাড়া শরীয়তে মুহাম্মদী আ অপূর্ণাঙ্গ এ বাহ্যিক সংশয়কে দূরীভূত করার জন্য আমাদের গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, পূর্ববর্তী শরিয়তের যেসব বিধান আমাদের উম্মতে মুহাম্মদী বিরুদ্ধে এর জন্য ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে, তা সেই পূর্ববর্তী শরিয়তের বিধান হিসেবে ওয়াজিব করা হয়নি; বরং তা আমাদের রাসূল বিরুদ্ধের বিধান হিসেবেই আমাদের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে। তবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, এ বিধান যেমনটি সে শরিয়তে প্রবর্তিত ছিল তেমনটি আমাদের জন্যও প্রবর্তন করা হয়েছে।

শ্রুতি কর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে সাহাবীগণ (রা.)-এর প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) সাহাবীর عَلْيَا مَا سَمِعِরণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) সাহাবীর عَلْيَا বা অনুসরণের কথা আলোচনা করেছেন। 'শরহে মুখতাসারুল মানার' নামক গ্রন্থে আছে যে, তাকলীদ বলে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বাণী বা কার্যের অনুসরণ করা। এ ধারণায় যে, এটা অবশ্যই হক। আর দলিলের মধ্যে কোনোরপ চিন্তা-পবেষণা করবে না। সূতরাং যেন অনুসরণকারী অন্যের কথা বা কাজের দ্বারা স্বীয় গলায় হার পরিয়ে দিয়েছে। যা হোক গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, সাহাবীর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটার মোকাবিলায় কিয়াসকে পরিহার করা হবে। অবশ্য তালবীহ গ্রন্থকার বলেছেন যে, এ স্থলে সাহাবীর দ্বারা মুজতাহিদ সাহাবীর বর্ণনা যদি সর্বদিক দিয়ে কিয়াসের বিরোধী হয়, তাহলে সাহাবীর দ্বারা মুজতাহিদ সাহাবীর বর্ণনা যদি সর্বদিক দিয়ে কিয়াসের বিরোধী হয়, তাহলে সাহাবীর দিয়েন (র.) দু'টি যুক্তি পেশ করেছেন ১. সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সাহাবী এটা নবী করীম হতে শুনে থাকবেন। কেননা, অনেক সময় সাহাবীগণ (রা.) নবী করীম এর এর দিকে নিসবত না করে তাঁর হতে শ্রুত বিষয় সরাসরি নিজেরা উপস্থাপন করতেন। ২. আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, তিনি নবী করীম হতত শুনেনিং; বরং তিনি স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী বলেছেন, তাহলেও অন্যান্যদের ইজতিহাদ হতে সাহাবীর ইজতিহাদ অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, অন্যান্যদের তুলনায় সাহাবীর ইজতিহাদ অগ্রাধিকার বিছেছ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ساتعام वर्षिত হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে সাহাবীর তাকলীদের মাযহাব উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, কেবল সেসব বিষয়ে সাহাবীর এখানে সাহাবীর তাকলীদের মাযহাব উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, কেবল সেসব বিষয়ে সাহাবীর عَقْلِ বা অনুসরণ করা ওয়াজিব যা عَقْل -এর মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। আমাদের আইম্মায়ে ছালাছাহ তথা ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মতেও যে কিয়াস عَقْل ছারা উপলব্ধি করা যায় না, সে ক্ষেত্রে সাহাবীর তাকলীদ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কেননা, ব্যাপারটি অবশ্যই তিনি নবী করীম والمعالم -এর নিকট হতে জেনে বলেছেন অথবা করেছেন। যেমন عَقْل الْعَالَمُ -এর নিন্নতম সময়ের ব্যাপারটি এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। এটা عَقْل الْعَيْشِ وَالْقَيْشِ ثُلْنَةَ اَلَّمْ وَلَيْكُمْ وَالْفَيْشِ ثُلْنَةَ اَلَكُمْ وَلَيْكُمْ وَالْفَيْشِ ثُلْنَةَ اَلَّهُ وَلَكُمْرُهُ عَشَرَةً وَالْمُ مُوثَو الْمُعْرَفَةُ وَلَا وَلَا قَالَ مُعْرَفًا وَاكْفَرُهُ عَشَرَةً الْمُعَالِيةِ الْمِحْرِورَافَيْشِ ثُلْنَةَ اَلَى وَلَيَالِبُهَا وَاكْفَرُهُ عَشَرَةً الْمُعَالِيةِ الْمِحْرِورَافَيْشِ ثُلُغَةً الْكُمْ وَلَيْكُمْ وَالْفَيْشِ ثُلُغَةً الْكُمْ وَلَيْكُمْ وَالْفَيْشِ بَعْلَامَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَمَ الْمُعَالَى الْمُع

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, কোনো সাহাবীর তাকলীদই ওয়াজিব নয়, চাই عَثَل দ্বারা উপলব্ধি জনিত বিষয়ে হোক অথবা এমন বিষয়ে হোক যা আকল দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। কেননা, সাহাবীগণ পরস্পরে একে অপরের বিরোধিতা করেছেন। আর তাদের মধ্যে একজন অপর জনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নন। কাজেই একজনের تَرُّل নক অপরের تَرُّل -এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং তাঁদের তাকলীদ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব নয়। وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يُقَلِّدُ أَحُدُ اللَّهُمْ السَّحُالِةُ السَّحُالِةُ السَّحُالِةُ كَانَ يُخَالِفُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَلَبْسَ احَدُهُمْ كَانَ يُخَالِفُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَلَبْسَ احَدُهُمْ كَانَ يُخَالِفُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَلَبْسَ احَدُهُمْ أَوْلَى مِنَ الْاخْرِ فَتَعَبَّنَ الْبُطْلَانُ وَقَدْ إِتَّفَقَ عَمَلُ اصْحَابِنَا بِالتَّقْلِيْدِ فِيمَا لَا يَعْقِلُ عَمَلُ اصْحَابِنَا بِالتَّقْلِيْدِ فِيمَا لَا يَعْقِلُ بِالثَّقِيكَ اللَّهُ عَمَلُ اصَحْبَيْ كُلُهُمْ مُتَيَّفِقُونَ بِتَقْلِيدِ الصَّحَابِي وَصَاحِبَيْهِ كُلُهُمْ مُتَيَّفِقُونَ بِتَقْلِيدِ الصَّحَابِي وَصَاحِبَيْهِ كُلُهُمْ مُتَيُّفِقُونَ بِتَقْلِيدِ الصَّحَابِي وَصَاحِبَيْهِ كُلُهُمْ مُتَيُّفِقُونَ بِتَقْلِيدِ الصَّحَابِي وَصَاحِبَيْهِ كُلُهُمْ مُتَيْفِقُونَ بِتَقْلِيدِ الصَّحَابِي وَصَاحِبَيْهِ كُلُهُمْ أَمْتُونَ اللَّهُ عَلَيْدِ الصَّحَابِي كَمَا فَالتَ عَائِشَةُ كَالِي اللَّهُ الْمَعْوَلِيةِ الْمِعْوِلِيةِ الْمِعْوَلِيةِ الْمِعْوَلِيةِ الْمَعْوَلِيةِ الْمَعْوَلِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمَعْوَلِيةِ الْمَعْوَلِيةِ الْمَعْوَلِيةِ الْمُولُونَ وَالثَّيْمِ وَلَيْ الْمُعَالِيةِ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالثَّيْمِ وَلَيْالِيْهَا وَاكْفَرُهُ عَشَرةً وَالثَّيْمِ وَالثَّيْمِ وَلَيْالِيْهَا وَاكْفَرُهُ عَشَرةً الْمِعْوَلِيةِ الْمَالِيْهِا وَاكْفَرُهُ عَشَرةً الْمَالِيْهِا وَاكْفَرُهُ عَشَرةً الْمُولِيةِ الْمُعْمَلِيةُ اللَّهُ وَالثَّيْمِ وَالثَّيْمِ وَالْفَيْرَافِهُ الْمُعَلِيةِ الْمِعْولِيةِ الْمِعْلِيةِ الْمِعْلِيةِ الْمُعْمَادِةُ اللَّهُ الْمُعَلِيةُ الْمُعَلِيةِ الْمُعْمَلِيةُ الْمُعْلِيةِ الْمُعْمِلِيةِ الْمِنْهِ وَالْفَيْمِ الْمُعْمَلِيةِ الْمُعْرِيةِ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَلُونُ الْمُعْمِلِيةِ الْمُعْلِيةُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُولُهُ الْمُعْمَلِيةُ الْمُعْمِلِيةُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِيةُ الْمُعْمِلِيةُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِيةُ الْمُعْمِلِيةُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلِيةُ الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُلْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِيْلِيْ الْمُعْمُ الْمُع

: ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, তাঁদের কারোই অনুসরণ করা যাবে না। চাই তাঁদের কাওল কিয়াস দারা উপলব্ধিযোগ্য হোক বা না হোক। কেননা, সাহাবীগণ তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থকা করেছেন এবং সাহাবী হওয়ার বিবেচনায় তাঁদের কারো কাওল অন্যের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম নয়। সূতরাং তাঁদের কাওলের আমল বাতিল বলে স্থিরীকৃত হলো। **অবশ্য আমাদের** হানাফী ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যেসব ব্যাপার কিয়াস দারা উপলব্ধিযোগ্য নয়, সেসব ক্ষেত্রে সাহাবীদের কাওলসমূহের অনুসরণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ ইমাম আব হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) সকলেই সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে ঐকমত্য পোষণ করেন। যেমন- হায়েযের ন্যুন্তম সময়সীমার ক্ষেত্রে। কেননা. মানুষের জ্ঞান তা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আমরা সকলেই এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাওলের উপর আমল করেছি। তিনি বলেছেন-

اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلْفَةَ ايَّامٍ وَلَيْ بَبِ ثَلْفَةَ ايَّامٍ وَلَيْكَانِهَا وَاكْثَرُهُ عَشَرَةً -

সরল অনুবাদ : অনুরূপভাবে এ মাসআলায়ও যে, যদি কেউ কোনো দ্রব্য বিক্রয় করে পুনরায় ক্রেতার নিকট হতে তাই কম মূল্যে ক্রয় করে নেয় প্রথম বারের মূল্য উসূল করার পূর্বেই, তাহলে কিয়াসের দৃষ্টিতে এ দ্বিতীয় বারের ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা হানাফীগণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাওলের উপর আমল করতে গিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একে হারাম বলে মত প্রদান করেছি। জনৈক মহিলা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-এর নিকট হতে আটশত দিরহামে একটি গোলাম ক্রয় করে এর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই পুনরায় তাঁরই নিকট ছয়শত দিরহামে বিক্রয় করে দেয়। তখন হযরত আয়েশা (রা.) पुंक भिर्तािष्टिक वरलाहन- "بنس أَلْفَيْ ) अब भिर्तािष्टिक वरलाहन زَيْدَ بْنَ اَرْقَهَ بِلَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اَبْطُلَ حَجَّهُ وَجِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ ्रूपि এ क्य-विक्रा लिख श्रा जघना । اللَّهِ ﷺ إِنْ لَمْ يَكُتُبُ অপরাধ সংঘটিত করেছ। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-কে এই বাণীটি পৌছিয়ে দিও যে. তিনি যদি তওবা না করেন. তাহলে নবী করীম 🚟 -এর সাথে কত তাঁর হজ. জিহাদ প্রভতি সকল আমলই আল্লাহ তা'আলা বাতিল করে দিবেন।) **আর** এর বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে হানাফী ইমামগণের কর্মপদ্ধতির মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য নয় এরূপ বিষয়ের বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ কিয়াস দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে আমাদের হানাফী ইমামগণের কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কেউ কেউ সাহাবীর কাওলের বিপরীতে কিয়াসের উপর আমল করেছেন এবং কেউ কেউ কিয়াস পরিত্যাগ করে সাহাবীর কাওলের উপর আমল করেছেন। **যেমন** বিনিময় মল্যের পরিমাণ অবহিত করার মাসআলায়। কেননা, ইমাম আবু হানীফা (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাওলের উপর আমল করতে গিয়ে بَيْع سَكَمْ -এর ক্ষেত্রে বিনিময় মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করাকে শর্ত সাব্যস্ত করেছেন, চাই তা ইশারাকতই হোক না কেন। আর ইমাম আরু ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিয়াসের উপর আমল করতে গিয়ে বিনিময় মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করাকে শর্ত সাব্যস্ত করেননি। কেননা, পরিচয় দানের ক্ষেত্রে গাণিতিক সংখ্যা উল্লেখ করা অপেক্ষা ইশারা করাই অধিকতর কার্যকর। সুতরাং সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটার পরিবর্তে ইশারাই যথেষ্ট।

وَشِرَاءُ مَا بَاعَ بِاقَلِّ مِمَّا بَاعَ قَبْلُ التَّنَمِنِ الْأُوَّلِ فَإِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِى جُوْلَوْهُ وَلَٰكِنَّا قُلْنَا بِحُرْمَتِهِ جَمِيْعًا عَمَلًا بِعَوْلٍ عَائِشَةَ (رض) لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَقَدْ بَاعَتْ بِستِّ مِائَةِ بَعْدَ مَا شَرَتْ بِشَمَانِ مِائَةٍ مِنْ زَيْدٍ بْنِ اَرْقَمَ بِنْسَ مَا شَرَيْتِ وَاشْتَرَيْتِ اَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ اَزْقَمَ بِانَّ اللَّهَ تَعَالِي ابَطْلَ حَجَّهُ وَجِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَاخْتَلَفَ عَمَلُهُمْ فِيْ غَيْرِهِ أَيْ عَمَلَ اصْحَابِنَا فِيْ غَيْرِ مَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ وَهُوَ مَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ فَإِنَّهُ حِيْنَئِيْدٍ بَعْضُهُمْ يَعْمَلُوْنَ بِالْقِيَاسِ وَبَعْضُهُمْ يَعْمَلُونَ بِقَولِ الصَّحَابِيِّ كَمَا فِي إِعْلَامِ قُدْرِ رَأْسُ الْمَالِ فَإِنَّ ابَا حَنِيبُ فَهَ (رح) يَتُسْتَبِرُط اَعْلَامَ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فِي السِّلْمِ وَإِنْ كَانَ مُسَارًا إِلَيْدِ عَمَالًا بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (رض) وَأَبُو بُوسُفَ (رح) وَمُحَمَّدُ (رحا) لَمْ يَشْتَرِطَا عَمَلًا بِالرَّأْيِ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ ٱبْلَعُ فِي التَّعْرِيْفِ مِنَ التَّنسِميَةِ وَهنَى كِفَايَةً فَلَا يَحْتَاجُ إلى التَّسْمِيةِ.

गान्तिक अनुवान : مَنْ الْقَبَ الْمَوْلِ اللّهِ عَالَى الْمَا الْمَوْلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمَوْلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمَوْلِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَوْلِ عَلَى اللّهُ الْمَوْلِ عَلَى اللّهُ الْمَوْلِ عَلَى اللّهُ الْمَوْلِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سمتان কেউ বলতে পারে যে, উদাহরণিট সহীহ নয়। কেননা, এরপ ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হওয়া আকল দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। কারণ, প্রথমোক্ত বিক্রেতা যখন মূল্য আদায় করার আগেই পূর্বোক্ত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে প্রথমোক্ত ক্রেতা হতে ক্রয় করল, তখন বিক্রিত বস্তু প্রথমোক্ত বিক্রেতার মালিকানায় রয়ে গেল এবং প্রথমোক্ত ক্রেতার দায়িত্ব হতে ঠুঁই (অর্থাৎ যা প্রথমোক্ত বিক্রেতা তার নিকট হতে ক্রয়ের সময় কমিয়ে দিয়েছে তা,) পরিত্যক্ত হবে। আর অতিরিক্ত টাকা তার জিম্মায় থেকে যাবে। অথচ مَرْبَعْ তার মালিকানায় থাকবে না। সুতরাং প্রথমোক্ত বিক্রেতা কোনোরূপ বিনিময় ব্যতীতই সেই অতিরিক্ত টাকার মালিক হয়ে যাবে। কাজেই এটা সুদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। আর সুদ ও এর সাদৃশ্য বস্তু দুই হারাম। সুতরাং এ কারণেই উপরিউক্ত ক্রিসেদ বা অনিয়মিত হওয়ার হকুম দেওয়া হয়েছে। আর এটা কিয়াসসম্মত।

এটার জবাবের আগে আমরা কিতাবে বর্ণিত ঘটনাটির সারনির্যাস তুলে ধরবো। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) জনৈক মহিলার নিকট একটি গোলাম আটশত টাকায় বিক্রি করলেন। অতঃপর মহিলার নিকট হতে টাকা আদায়ের পূর্বেই ছয়শত টাকায় উক্ত গোলাম (তার নিকট হতে) ক্রয় করলেন। এখানে যায়েদ ইবনে আরকামের গোলাম তার নিকটই রয়ে গেল। মধ্যখানে তিনি মহিলার নিকট হতে যে দুই শত টাকা নিলেন, তার কোনো বিনিময় প্রদান করেননি। কাজেই এটা সুদের সাদৃশ্য হয়ে কিয়াস সমতভাবেই হারাম সাব্যস্ত হলো। উক্ত মহিলার নিকট ঘটনাটি জানার পর হয়রত আয়েশা (রা.) মহিলাকে বললেন, তুমি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-কে জানিয়ে দাও যে, যদি সে এ ক্রেভ তওবা না করে, তাহলে তার হজ ও জিহাদ যা নবী করীম ত্রু -এর সাথে আদায় করেছে তা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে।

এখানে আমরা পূর্বোক্ত প্রশ্নকারীর জবাবে বলতে পারি যে, যদিও উল্লিখিত 🚅 টি অনিয়মিত ও হারাম হওয়া কিয়াসসম্মত তথাপি হজ ও জিহাদ বাতিল হওয়া কিয়াসের দারা উপলব্ধি করা যেতে পারে না। কাজেই অবশ্যই হযরত আয়েশা (রা.) এটা নবী করীম হতে শুনে থাকবেন।

وَالْأَحِيْرُ الْمُشْتَرَكُ كَالْقَصَّالِ إِذَا طَياعَ دِه فِينْمَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ كَالسَّرَقْةِ وَنَحُوهَا تَقْلِيْدًا لِعَلِيّ (رض) حَيْثُ ضَمِنَ الْخَبَّاطُ صِبَانَةً لِأَمْوَٰإِلِ النَّاسِ وَقَالُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) إِنَّهُ آمِيْنُ فَلَا يَضْمَنُ كَأَلاَجِيْدِ الْخَاصِّ لِمَا ضَاعَ فِي يَدِهِ فَهُوَ أُخَذَ بِالرَّأْيِ وَامَّا فِيْ مَا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ كَالْحَرِيْقِ الْغَالِبِ فَلاَ يَضْمَنُ بِالْإِرْتَفَاقِ وَهٰذَا الْإِخْتِلَاكُ الْمَدْكُورُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوبِ التَّقْيليْدِ َمِهِ فِیْ کُلِّ مَا ثَبَتَ عَنْهُمْ مِنْ غَیْرِ خِلاَنِہِ قَالَ صَحَابِتُّى قَنُولًا وَلَمْ يَسْبُلُغْ غَنْبُرَهُ مِنَ ابَةِ فَحِيْنَئِذِ إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْ تَقْلِيْدِهِ بَعْضُهُمْ مِثَقَلَدُوْنَهُ وَبَعْضُهُمْ لَا وَامَّا إِذَا بِلُغَ صَحَابِبًّا أُخَرَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُوْ إِمَّا ٱنْ يُّسْكُتَ هٰذَا الْأَخَرُ مُسَلِّمًا لَهُ اَوْ خَالَفَهُ فَإِنْ سَكَتَ كَانَ إِجْمَاعًا فَيَجِبُ تَقْلِبْدُ الْإِجْمَاعِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ خَالَفَهُ كَانَ ذُلِكَ بِمَنْزِلَةٍ خِلَانِ الْمُجْتَهِدِيْنَ فَلِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتَعْمَلَ باَيتهما شَاءَ وَلاَ يَتَعَبُّ ي إِلَى الشُّبِقِّ الثَّالِثِ لِاَنَّهُ صَارَ بَاطِلًا بِالْإِجْمَاعِ الْمُرَكَّبِ مِنْ هُذَيْنِ الْيِخِلاَفَيْنِ عَلَىٰ بُطْلَانِ الْقَوْلِ الثَّالِثِ هُكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ لَهٰذَا الْمَقَامَ \_

সরল অনুবাদ : আর মুশতারাক মজুর (এমন মজুর যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একই সময়ে বিভিন্ন লোকের কাজ করে থাকে) **যেমন– ধোপা** প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাসআলায় যদি ধোপার হাতে কাপ্ড খোয়া যায়, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে তাকে ক্ষতিপুরণ প্রদান করতে হবে। যদি এমন কারণে খোয়া যায় যে. সতর্কতা অবলম্বন করলে তা হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হতো। যেমন– চুরি ইত্যাদি। তাঁরা হ্যরত আলী (রা.)-এর অনুকরণে অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করেছেন। কারণ, হ্যরত আলী (রা.) লোকজনের মালের হেফাজতের জন্য দর্জিকে ক্ষতিপুরণ দানকারী সাব্যস্ত করতেন। আর ইমাম আব হানীফা (র.) বলেন যে. সে আমানতদার মাত্র। এ জন্য জিনিস খোয়া গেলে সে ক্ষতিপুরণ দান করবে না। যেমন– কোনো নির্দিষ্ট মজুরের হাতে কোনো জিনিস খোয়া বা নষ্ট হয়ে গেলে তাকে ক্ষতিপুরণ দান করতে হয় না। ইমাম আবু হানীফা (র.) এ মাসআলায় কিয়াসের উপর আমল করেছেন। আর যদি জিনিস এমন দর্ঘটনা জনিত কারণে নষ্ট হয়. যা হতে সাধারণত রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়. যেমন– ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি, তাহলে এমতাবস্থায় সর্বসম্বতিক্রমে মুশতারাক মজুরেরও ক্ষতিপূরণ দান করতে হবে না। **আর এই** মতপার্থক্য যা সাহাবীর কাওল অনুসরণ করা ও না করার প্রশ্রে ওলামাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে তা শুধু সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, থেখানে কোনো সাহাবী হতে কোনো একটি হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে এবং তদসম্পর্কে অন্য কোনো সাহাবীর মতবিরোধ পাওয়া যায়নি। অথবা সে হুকুমটি জানাজানি হওয়ার পর অন্যান্য সাহাবীগণ কর্তৃক স্বীকতিমূলক নীরবতা অবলম্বন করা সাব্যস্ত হয়নি। অর্থাৎ সেসব ক্ষেত্রে, যেখানে কোনো সাহাবী একটি কথা বলেছেন এবং অন্য সাহাবী তা অবগতই হননি, তখন সেখানে ওলামাদের মধ্যে ঐ কাওলটির অনুসরণের প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেয়। কেউ কেউ কওলটির অনুসরণ করেন, আবার কেউ কেউ অনুসরণ হতে বিরত থাকেন। কিন্ত যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, অন্য সাহাবীও সেই কাওলটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাহলে এটা দু' অবস্থা হতে মুক্ত নয়। ১. অবগত হওয়ার পর অন্য সাহাবী উক্ত কাওলটিকে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক নিশ্চুপ থেকেছেন অথবা ২. এটার বিপরীত মত পোষণ করেছেন। যদি নিশ্চপ থেকে থাকেন. তাহলে এটা ইজমা বলে গণ্য হবে এবং ইজমায়ী কাওল হওয়ার বিবেচনায় ওলামাদের সর্বসম্মত মতে তার অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে। আর যদি বিপরীত মত পোষণ করেন, তাহলে এটা মুজ্তাহিদগণের মধ্যকার বিরোধের नात्म অভিহিত कরा হয়। यात إَجْمَاعُ مُرَكَّبٌ সীমাবদ্ধ থাকাকে হুকুম এই যে, এ দু'টি অভিমত ব্যতীত তৃতীয় কোনো মত ও পথ গ্রহণ করা বাতিল। উল্লিখিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ জায়গাটি হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করা উচিত।

যেমন নির্দিষ্ট মজুরের মতো لَمَّا ضَاعَ কোনো জিনিস খোয়া গেলে فِيْ بَدِه তার হাতে نَهُوَ اَخَذَ তিনি এ মাসআলায় গ্রহণ করেছেন যা হতে সাধারণত রক্ষা পাওয়া الْإِحْسَرَازُ عَنْدُ সম্ভব নয় لَا يُشْكِنُ আর যে জিনিসে وَاَمَّا فِنْي مَا যা হতে সাধারণত রক্ষা পাওয়া আর এ وَهٰذَا الْإِخْتِلَافُ সর্বসম্মতিক্রমে بِالْإِتِّفَاقِ ফতিপ্রণ দিতে হবে না كَالْكَوْرُيْقِ ها هو هذا الإحتلاف المالات المعالمة المحالية المحالية المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم (সাহাবীদের কথা) التَّقْلِيْدِ अवामाम्त मात्य فِيْ وَجُوْبِ अवामाम्त मात्य بَيْنَ الْعُلَمَاءِ पा विमामान التَّهُ ذُكُور अवस्वत करा الْمُذُكُور अवस्वत करा المُعَدِّد المحالية الم অনুসরণ করা فَيْتُ عَنْهُمُ এবং না করার প্রশ্নে فِي كُلّ সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য مَا ثُبَتَ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ بين بين كَلّ প্রসরণ করা وَعَدَيب नावाल राहि وَمَنْ غَيْر أَنْ يَّقُبُتَ जात्नत मात्व بَيْنَهُمْ कात्ना मारावीत मठविताध वाजी مِنْ غَيْر خِلافِ नावाल राहि क्र مُسُلِّمًا لَهُ तुका वाणीण ज्या आश्वीगंग कर्ल्क بَلْغٌ कांनाकानि इख्यात भत فَيْر قَائِلِهِ अ एक्प्रिंगि بَلْغٌ وَلَمْ يَبْلُغُ عَامِهُ عَوْلًا অৰ্থাৎ يَعْبِنِي عَلَى اللهِ عَالَ صَحَابِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع الْعُلْمَاءُ عَامَ عَامُوهُ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ अवरा प्राया नार्शवी किक الْعُلْمَاءُ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ अवरात الْعُلْمَاءُ عَامَ الْعَلَمَاءُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ उनाभार्मत भारव بَعْضُهُمْ يُقَلِّدُونَ (xy काउनिव अनुभत्तरात व्याभारत بَعْضُهُمْ يُقَلِّدُونَ का उनाभार्मत भारव وَبَيْ تَقْلِيْدِهِ का काउनिव अनुभत्त करतन فَيَانَـهُ لَا عَامَاتِهُمُ صَحَابِيًّا أُخَرَ مَا عَمَاهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَأَمَّا إِذَا مَاهَ فَاعَمَ عَم مُسَلَّمًا لَدُ عِنْهِ عِنْهِ عِنْهِ مِعْمَا عِنْهُ مِنْ عِنْهُ وَمِي وَمِنْ يَسْكُنُ وَ وَمِي مِنْ أَن يَسْكُن كَانَ اجْسَاعًا عَامِهُ عَالَفَهُ كَانُ سَكَتَ यि अपन وَنَانُ سَكَتَ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُهُ عَالَفَهُ عَالَفَهُ عَالَمُ عَلَى الْحَبَاعًا عَامِهُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ ع بِاتِّغَاقِ ठथन उग्लाकित रति أَلِجْمَاعِ ضَمِيمُ عَمْلِيدً व्यन उग्लाकित रति أَلِجْمَاعِ क्रिया के أ خُلُاتُ वात यिन तिभती कर्ता كُنَ ذُلْكَ अंगा रात وَانْ خَالَفَهُ وَهِم عَمْ وَانْ خَالَفَهُ وَالْعُلُمَاءِ وَالْعُلُمَاءِ कारा व्यागि वाकरा السُجْتَهديْن प्राणि शकरा वाकरा السُجْتَهديْن प्राणि शकरा السُجْتَهديْن वाकराहिनगरन वाकरा السُجْتَهديْن সারবে ﴿ اللَّهُ السُّنِّق এ দু'টির মধ্যে যেটিতে ইচ্ছা وَلَا يَتَعَدَّى আর তার জন্য এ সুযোগ নেই যে بِأَيَّهِمَا شَاءَ مِنْ क्रांता प्रांत मूताकार्तत पाता وَانْتَهُ صَارَ بَاطِلاً रुजीत र्लार्ता पठ التَّالِثِ وَالْتَالِث वांजिन र अग्रात वा भारत गोधारा नीमिज राय़ على بُطْلَان या এ पूं कि मजरजरनत माधारा नीमिज राय़ هُذَيْن الْخلانيْن व जायगाद छिउट کَذَا يَنْبَغِي किमय़ के مَا الْمُقَامَ व राभगाद छिउट कि कि कि कि कि कि के के के कि कि कि कि कि

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এটা এমন একটি মাসআলা যাতে হানাফী ইমামগণের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ যৌথ শ্রমিক যে একই সাথে অনেকের কার্যে নিয়োজিত রয়েছে। যেমন— ধোপা ইত্যাদি যদি কোনো কাপড় বিনষ্ট করে, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে কিনা। সুতরাং সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ধোপা যদি কোনো কাপড় বিনষ্ট করে হারিয়ে ফেলে এবং যদি অবস্থা এরপ হয় যে, সে সতর্কতা অবলম্বন করলে এটা হারাত না। অর্থাৎ তা হেফাজত করার ক্ষমতা তার ছিল, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তারা হযরত আলী (রা.)-এর একটি ফতোয়ার অনুসরণ করেছেন। হযরত আলী (রা.) লোকদের সম্পদের হেফাজতের জন্য দর্জির উপর কাপড়ের জিম্মাদারী বর্তিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ কাপড় হারিয়ে গেলে তাঁর মতে দর্জিকে এটার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে ধোপা হলো আমানতদার বিশেষ। সুতরাং আমানতদারের নিকট হতে মূল কাপড় হারিয়ে গেলেও এটার ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবে না। যেমন— কারো নির্দিষ্ট শ্রমিক কোনো জিনিস বিনষ্ট করে ফেললে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। সুতরাং ইমাম আবৃ হানীফা (র.) এ ব্যাপারে কিয়াস মোতাবেক আমল করেছেন। উল্লেখ্য যে, যদি মাল এমন কোনো কারণে বিনষ্ট হয়ে থাকে, যার হাত হতে রক্ষা করার ক্ষমতা যৌথ শ্রমিকের নেই। যেমন— ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি। তাহলে সর্বসম্মতভাবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

चाटना : উল্লিখিত ইবারতে তাকলীদে সাহাবী সম্পর্কে শেষ কথা বর্ণিত হয়েছে। কোনো সাহাবী থদি কোনো বক্তব্য প্রদান করে থাকে আর অন্যান্য সাহাবীগণ তা সম্পর্কে অবহিত না হয়ে থাকেন, তাহলেই কেবল তা কবুল করা না করার ব্যাপারে আলিমগণের পূর্বোক্ত মতবিরোধ প্রযোজ্য। অর্থাৎ একদল আলিম এটার অনুসরণ করে থাকেন আর আরেক দল এটার অনুসরণ না করে কিয়াসের শরণাপনু হয়ে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীগণ যদি এটা সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন, তাহলে এটার দুই অবস্থা হতে পারে।

- ১. এটা অবহিত হওয়ার পর অপরাপর সাহাবীগণ (রা.) এটাকে সমর্থন জ্ঞাপন করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত
  এর উপর ইজমা (اِجْمَاعُ) হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর সর্বসমত বক্তব্য হওয়ার কারণে সমস্ত আলিমগণের মতেই তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে।
- عاما . এটা অবগত হওয়ার পর অন্যান্য সাহাবীগণ (রা.) এটার বিরোধিতা করেছেন। এমতাবস্থায় মুজতাহিদগণের মধ্যে ইখতিলাফ হলে যে হুকুম হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও সে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ মুকাল্লিদ সে দু'টি غُرُك -এর যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে। তবে নিজের পক্ষ হতে তৃতীয় কোনো মত অবলম্বন করতে পারবে না। কেননা, সাহাবীগণের اِخْتَالاَتُ यि नू'টि কু'টি এই এই যে, সে দু'টি মতবাদ وَخْتَالاَتُ وَكُمْ وَكُمُ وَكُمْ وَك

وَاُمَّا التَّابِعِيُّ فَإِنْ ظَهَرَتْ فَتَوَاهُ فِيْ وَمَنْ وَالْمَاعِةُ كَشَرَيْجٍ كَانَ مِثْلُهُمْ عِنْدَ الْبَغْضُ وَهُوَ الْاَصَحُّ فَيَجِبُ تَقْلِيْدُهُ كَمَا رُوِى اَنَّ عَلِيتًا (رض) تَحَاكَمَ إلى شُريْجِ الْقَاضِي فِيْ اَيَّامِ خِلَافَتِه فِيْ دِرْعِهِ وَقَالَ دِرْعِنى عَرَفْتُهَا مَعَ هٰذَا لَيْهُودِ مَا تَقُولُ قَالَ الْيَهُودِ مَا تَقُولُ قَالَ الْيَهُودِ مَا تَقُولُ قَالَ وَرْعِيْ وَفِيْ يَدِيْ فَطَلَبَ شَاهِدَيْنِ مِنْ عَلِيّ الْيَهُودِ مَا تَقُولُ قَالَ (رض) وَقُنْبَرِ مَوْلاهُ لِيَشْهَدَا عِنْدَ شُرَيْجٍ فَقَالَ (رض) بِابْنِهِ الْحَسنِ (رض) وَقُنْبَرِ مَوْلاهُ لِيَشْهَدَا عِنْدَ شُرَيْجٍ فَقَالَ (رض) وَقُنْبَرِ مَوْلاهُ لِيَشْهَدَا عِنْدَ شُرَيْجٍ فَقَالَ (رض) وَقُنْبَرِ مَوْلاهُ لِيَشْهَدَا عِنْدَ شُرَيْجٍ فَقَالَ مَا رَضًا شَهَادَةُ اجْزَتُهَا لَكَ لِلْاَنَّهُ مَوْلاكَ فَقَدْ اَجْزَتُهَا لَكَ لِلْكَ فَلا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

: আর তাবেয়ী-এর কাওল সরল অনুবাদ অনুসরণ করা ও না করার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যদি সাহাবীদের যুগে তার ফতোয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করে থাকে, যেমন- হযরত শুরাইহ-এর ছিল। তাহলে এরপ তাবেয়ীর কাওল কারো কারো মতে সাহাবীর কাওলের সমান এবং এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। সূতরাং এর অনুসরণ ওয়াজিব হবে। যেমন- কথিত আছে যে. হযরত আলী (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে একটি বর্মের মোকদ্দমা নিয়ে কাযী গুরাইহ (র.)-এর নিকট গমন করেন এবং দাবি করেন যে. এ ইহুদির নিকট যে বর্মটি রয়েছে, তা আমার নিজেরই বর্ম বলে আমি সনাক্ত করছি। কাথী শুরাইহ (র.) ইহুদির বক্তব্য জানতে চাইলে সে বলল, বর্মটি আমার এবং তা আমারই দখলে রয়েছে। তখন কাষী গুরাইহ (র.) হযরত আলী (রা.)-এর নিকট হতে দু'জন সাক্ষী তলব করলে তিনি তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা.) ও আজাদকৃত গোলাম কাম্বারকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলেন। এতে কাযী শুরাইহ বললেন, কাম্বার যেহেতু আজাদ হয়ে গেছে, এ জন্য তাকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দানের অনুমতি প্রদান করছি; কিন্তু আমি আপনার পুত্রকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দানের অনুমতি প্রদান করতে পারি না।

فَيْ التَّابِعِيُّ العَامِرِ الصَّحَالَةِ الْمَارِدُ وَالْمَالِةُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمَالِةُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُولِيِّ وَالْمُلْمُ وَلَا مُلْمُولِي وَالْمُولِيِّ وَالْمُولِي وَلِمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِمُ وَالْمُولِي وَلْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِمُ م

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলাচনা : উক্ত ইবারতে তাকলীদে তাবেয়ীর মূলনীতি ও হযরত শুরাইহ (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হয়েছে। তাবেয়ীর তাকলীদ (অনুসরণ)-এর ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যদি সাহাবীগণ (রা.)-এর যুগে তাঁর ফতোয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকে, তাহলে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাঁর বক্তব্য সাহাবীর বক্তব্য সমতুল্য হবে। অর্থাৎ তাঁর তাকলীদ ওয়াজিব হবে। যেমন— হযরত শুরাইহ (র.)। তিনি একশত বিশ বছর বেঁচে ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতের যুগে তাঁকে কৃফার কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর শাহাদাতে যোবায়ের (রা.) পর্যন্ত এই পদে সমাসীন ছিলেন। শাহাদাতে যোবায়েরের সময় বিচার স্থগিত করে দেন এবং পরে হাজ্জাজের নিকট ইস্তেফা দেন। তিনি ৭৯ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

وَكَانَ مِنْ مَذْهَب عَلِيّ (رض) أَنَّكُو بِكُورُ شَهَادَةُ الْإِبْنِ لِلْأَبِ وَخَالَفَهُ شُرَيْحٌ فِي ذَٰلِكُ فَكُمْ يُنْكِرُهُ عَلِيَّى (رض) فَسَسَّكُمَ الرِّرْعُ ﴿ لِلْيَهُ وُدِيّ فَقَالَ الْيَهُ وُدِيُّ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَشْني مَعَى إلى قَاضِيْدِ فَقَضٰى عَلَيْدِ فَرَضِيَ بِهِ صَدَقَتُ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدِرْعُكَ وَاسْلَمَ الْيَهُ ودِيُّ فَسَلَّمَ الدِّرْعَ عَلِيٌّ (رض) لِلْيَهُ ودِيّ وَ وَهَبَهُ فَرْسًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى اسْتَشْهَدَ فِيْ حَرْبِ صِفِّيْنَ وَهُكَذَا مَسْرُونَ كَانَ تَابِعِيًّا خَالَفَ إِبْنَ عَبَّاسٍ (رض) فِيْ مَسْأَلَةِ النَّنْذِرِ بِذَبْجِ الْوَلَدِ فَإِنَّ أَبِنَ عَبَّاسٍ (رض) يَقُولُ مَنْ نَذُرَ بِذَبْجِ الْوَلَدِ يَلْزَمُهُ مِائَةُ إِبِلِ قِياسًا عَلَىٰ دِيَّةِ النَّفْسِ فَعَالَ مَسْرُوْقٌ لَا بِلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاةٍ إِسْتِدْلَالًا بِفِدَاءِ إِسْمُعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكُمْ يُنْكِرُهُ أَحَدُ فَصَارَ إِجْمَاعًا وَ رُوِي عَنْ أَبِي حَنْيِفَةَ (رح) إِنْتَى لَا أُقَلِلْدُ النَّابِعِتَى لِأَنَّهُمْ رجَال ونَحَنُ رِجَال كُلُانَ قَوْلَ التَّصِحَابِي إِنَّمَا يُقْبَلُ لِإِحْتِمَالِ السِّمَاعِ وَإِصَابَةِ رَأْبِهِمْ بِبَرْكَةِ صُحْبَةِ النَّبِي عَلَيَّ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي التَّابِعي وَهُوَ مُخْتَارُ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ وَهٰذَا كُلُّهُ إِنْ ظَهَرَتْ فَتَوَاهُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَظْهُرْ فَتَوَاهُ وَلَمْ يُزَاحِمُهُمْ فِي الرَّأِي كَانَ مِثْلُ سَائِر اَئِمَّةِ الْفَتَوٰى لَا يُصِيُّحُ تَقْلِيْدُهُ \_

সরল অনুবাদ : অপর দিকে হযরত আলী (রা.)-এর মাযহাব ছিল এই যে, তিনি পিতার জন্য পুত্রের সাক্ষ্যদানকে জায়েজ মনে করতেন; কিন্তু কাষী গুরাইহ (র.) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। হযরত আলী (রা.) এ মতপার্থক্যের কোনোরূপ বিরোধিতা না করে ফ্র্যুসালা মোতাবেক বর্মটি ইহুদিকে দিয়ে দেন। ইহুদি যখন এ দৃশ্যটি অবলোকন করল যে, হযরত আলী (রা.) ইসলামি খেলাফতের শাসক আমীরুল মু'মিনীন হয়েও তার সাথে মামলার ক্ষেত্রে স্বীয় অধীনস্ত কাষীর নিকট নালিশ নিয়ে গেছেন এবং কাষী তাঁব বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা সত্তেও তিনি তা সন্তষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছেন, তখন সে স্বতঃস্কৃত্ভাবে বলে উঠল, 'আল্লাহর শপথ, আপনিই সত্যবাদী। নিঃসন্দেহে এটি আপনারই বর্ম। এই বলে সে তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল। তখন হয়রত আলী (রা.) বর্মটি তাকে দিয়ে দিলেন এবং তদসঙ্গে তাকে একটি ঘোডাও প্রদান করলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর এ ব্যক্তিটি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিল এবং অবশেষে সে সিফফীনের যদ্ধে শাহাদত বরণ করে। এমনিভাবে সন্তান জবাই করার মানুতের মাসআলায় তাবেয়ী মাসরুক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি নিজ সন্তানকে জবাই করার মানুত করে, তাহলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, জানের খেসারতের উপর কিয়াস করে একশত উট জবাই করা আবশ্যক হবে। কিন্ত তাবেয়ী মাসরুক (র.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ফিদইয়া দ্বীরা দলিল পেশ করত বলেন যে. এরূপ ক্ষেত্রে শুধু একটি বকরি জবাই করাই ওয়াজিব। অতঃপর কেউ তাঁর এ রায়ের বিরোধিতা করেননি। এ জন্য তা ইজমায়ী মাসআলায় পরিণত হয়ে গেছে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন. আমি কোনো তাবেয়ী-এর অনুসরণ করি না। কারণ, گُهُمْ رَجَالُ অর্থাৎ 'তারা যেমন মানুষ আমরাও তেমনি মানুষ।' আর সাহাবীগণের কাওল এ জন্য অনুসরণযোগ্য যে, তা নবী করীম 🚌 হতে শ্রুত হওয়ার এবং নবী করীম 🚃 -এর পবিত্র সাহচর্যের বরকতে তাঁদের রায় সঠিক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্ত এটা তাবেয়ীদের বেলায় অনুপস্থিত। শামসূল আয়িম্মা সারাখুসী (র.)-এর নিকট ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর এ কওলটিই সর্বাধিক পছন্দনীয়। এ সব আলোচনা শুধু সেসব তাবেয়ীর কাওলের সাথেই সম্পর্কযুক্ত, যাঁদের ফতোয়া সাহাবায়ে কেরামের জমানায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু যেসব তাবেয়ীর ফতোয়া সাহাবায়ে কেরামের জমানায় প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করেনি এবং যাঁরা মতপার্থক্যের অবস্তায় সাহাবীদের সাথে ভাববিনিময় ও ইলমী আলোচনার সুযোগ পাননি, তাঁদের কওল অন্যান্য ইমামগণের ফতোয়ার ন্যায়ই অনুসরণযোগ্য নয়।

भाक्तिक व्यनुवान : (رض) مَذْهُب عَلِيّ (رض) ﴿ وَكَانَ مِنْ مُذْهُب عَلِيّ (رض) : भक्षाख्य र्यत्र व्याति (ता.)-এत प्रायश्व हिल وَكَانَ مِنْ مُذْهُب عَلِيّ (رض) विषय क्षाय्य क्षा क्षाय्य क्षाय्य क्षा क्षाय्य क्षाय क्षाय्य क्षाय क्षाय

निक بذَيْعِ الْوَلِدِ य प्राञ्जक करत مَنْ نَذَرَ तर्जनता, हयब्रक है्बरन वास्तार्प (वा.) वर्रक مَنْ نَذَرَ तर्जन الْيَولَدِ জ্ঞানকে জবাই করার يَلْزَمُتُ তার উপর আবশ্যক হবে مِانَةٌ إِبِل একশত উট يَلْزَمُتُ কিয়াস করে يَلْزَمُتُ شَاةٍ জবাই করা ذَبْحُ তখন ইমাম মাসরুক (র.) বঁলেন لَا بَلْ يَلْزُكُ না বরং তার উপর আবশ্যক ্রবে فَغَالُ مَسْرُونً একটি বকরি إِسْتِدُلاً السَّلاَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ किनिয়ার بِفِدَاءِ किनि पाता إِسْتِدُلاً ইযরত ইসমাঈল (আ.)-এর فَلَمْ يُنْكِزُهُ أَخَدُ وَ رُوِيَ عَنْ ٱبِيْ حَنِيْفَة किल विष्ठ शहा शहा शहा शहा शहा शहा शहा है وَرُوِيَ عَنْ ٱبِيْ حَنِيْفَة يُحْتُهُمْ कार्र शनीका (त.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন إِنَى لا أَعْلِدُ আমি অনুসরণ করি না التَّابِعِيَ कार्र शनीका (त.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ত্রনা, তারা যেমন মানুষ رَجَالٌ আমরাও তেমনি মানুষ رَجَالٌ আর সাহাবীগণের কাওল رَجَالٌ ত্রা এজন্য مِجَالً ক্রন্য وَجَالً তানের কার وَجَالً অবং সঠিক হওয়ার مَرْابِهِمْ করিম ত্রা হতে শ্রবণ করার السَّمَاعِ সম্ভাবনা থাকার কারণে السَّمَاعِ নবী করীম ত্রা হতে শ্রবণ করার المُورَدُ وَمَا اللّهُ مَا أَمُورُ مَنْ مَنْ فَوْدُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَمُورُ مَنْ فَعُودُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمُورُ مَنْ مَنْ فَعُودُ اللّهُ وَمُورُ مُخْتَارً তাবেয়ীর ক্ষেত্রে وَمُورُ مُخْتَارً وَمُورُ مُخْتَارً وَمُورُ مُخْتَارً وَمُورُ مُخْتَارً وَمُورُ مُغْتَارً وَمُورُ مُؤْتَارً وَمُورُ مُخْتَارً وَمُورُ مُؤْتَارً وَمُورُ مُؤْتَارً وَمُورُ مُؤْتَارً وَمُورُ مُؤْتَارً وَمُورُ مُؤْتَارً وَمُؤْتَارً وَمُورُ مُؤْتَارً وَمُؤْتَارً وَمُؤْتُونَارً وَمُؤْتَارً وَمُورُ وَمُؤْتُونَارً وَمُؤْتَارً وَمُؤْتُونَارً وَمُؤْتَارً وَمُورُ مُؤْتَارً وَمُورُ وَمُؤْتُونَارً وَمُؤْتَارً وَمُورُ مُؤْتَارً وَالْعَارِقِيْنَارً وَالْعَارِقِيْنَارًا وَمُؤْتَارًا وَالْعَارِقِيْنَارًا وَالْعَارُ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارِقُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارُونَانِ وَالْعَارِقُونَانِ وَالْعَارُون فِيْ زَمَن الصَّحَابَةِ यात्मत करावाश عَتَواهُ यिन इिल्रा अर وَإِنْ ظُهُرْتَ अर्व जात्नाहना राजन करावशीत काउतन فَنَى यिम विकाश लाख ना करत فَتَوَا عَمْهُمُ यादि कराया وَلَيْمُ يَرُاحِمُهُمُ विकाश लाख ना करत وَلَيْمُ يَرُاحِمُهُمُ عَرَاحِمُهُمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّ হযাগ্য নয় وَيَصِيُّحُ ফতোয়ার الْغُتْلُوي ইমামগণের اَيْتَقَدْ কাওল হবে অনুরপ سَائِر নিজ মত প্রকাশের كَانَ مِثْل चनुप्रत्र रे कें विनुप्रत्र ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْم वत जाटनाठना : उक रैवातरा करे मखान जवारेरात मानू कतरन ठात مُكْمُ عَنُولُهُ وَبُاسًا عَلَى دِيَّةِ النَّفْسِ الخ বর্ণিত হয়েছে। কোনো ব্যক্তি তার সন্তান জবাই করার মানুত করলে এ মাসআলায় হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) ও প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মাসরুক (র.)-এর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাকে একশত উট কাঁফ্ফারা হিসেবে দিতে হবে। তিনি একে ভুলবশত হত্যার কাফ্ফারা তথা দিয়াতের সাথে তুলনা করেছেন। কাউকে ভুলবশত হত্যা করলে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী দিয়াত হিসেবে একশত উট তার ওয়ারিশদেরকৈ দিতে হবে। এতে বুঝা গেল শরিয়ত একটি প্রাণের বিনিময়ে একশত উট ধার্য করেছে। এখন যেহেতু সে ব্যক্তি তার সন্তানকে জবাই করার মানুত করল, অথচ শরিয়ত তা অনুমোদন করে না সেহেতু তাকে কাফ্ফারা স্বরূপ একশত উট দিতে হবে।

পক্ষান্তরে হযরত মাসরুক (র.) তার বিরোধিতা করে বলেছেন যে. উক্ত ব্যক্তির উপর মাত্র একটি ছাগল কাফফারা হিসেবে জবাই করা ওয়াজিব হবে। কেননা, হয়রত ইবরাহীম (আ.) যখন হয়রত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করার মানুত করলেন এবং জবাই আরম্ভ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্থলে একটি দুম্বাকৈ ফিদইয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। দুম্বা জবাই হয়ে গেল। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, সন্তান জবাইয়ের মানুত করলে বকরি জবাই করা ওয়াজিব হবে। পরবর্তী পর্যায়ে কেউ একে অস্বীকার করেননি। এমনকি যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে মাসরূক (রা.)-এর ফতোয়া সম্পর্কে অবিহত করানো হলো তখন তিনি মন্তব্য করলেন যে, আমারও তা-ই মনে হয়। সুতরাং এর উপর ইজমা হয়ে গেল।

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে তাকলীদে তাবেয়ীর ব্যাপারে শেষ কথা বর্ণিত وَمُورَ مُنُعْمَارُ شَمْسِ ٱلْاَتِمَةِ الخ হয়েছে । ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাবেয়ীগণের তাকলীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, أُهُمْ رِجَالُ وَنَحْنُ رِجَالُ وَنَحْنُ رِجَالًا অর্থাৎ আমরাও তাবেয়ীগণের মতোই পুরুষ। কাজেই আমি তাঁদের অনুসরণ করি না। হ্যরত শামসুল আইম্মাহ ইমাম সারাখসী (র.) ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর উপরিউক্ত মাযহাবকে পছন্দ করেছেন। ইমাম সারাখসী (র.) আরো বলেছেন যে, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমর্ত নেই যে, তাবেয়ীর تُوْل এর মোকাবিলায় কিয়াস পরিত্যক্ত হবে না; বরং তাবেয়ীর تُوْل কে পরিত্যাগ করে কিয়াসের মোতাবেক আমল করা হবে। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, সাহাবীগণের ইজমার ব্যাপারে তাবেয়ীর বক্তব্য ধর্তব্য হবে কিনা। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে এ ব্যাপারে তাবেয়ীর 🕹 হর্তব্য হবে। অর্থাৎ তাবেয়ীর বিরোধিতার কারণে সাহাবীগণের ইজমা পরিপূর্ণ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ইজমায়ে সাহাবার ব্যাপারে তাবেয়ীর उর্টু ধর্তব্য নয়।

তবে উপরিউক্ত বক্তব্য তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তাবেয়ীর ফতোয়া সাহাবীগণের যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকে এবং বিভিন্ন ইজতিহাদী মাসআলায় সাহাবীগণের সাথে তাঁর বুঝাপড়া ও মতবিনিময় হয়ে থাকে। অন্যথায় তাবেয়ীর 🛍 অন্যান্য আইশায়ে ফতোয়ার এর ন্যায় তাকলীদ অযোগ্য হবে। 🚅 🕹

चन्नीननी : المناقشة

١- اَفْعَالُ النَّبِيِّ ﷺ سِوَى الزَّلَّةِ كُمْ هِى وَمَا هِى؟ ومَا هِى الزَّلَّةُ؟ بَيِّنُ بِالتَّوْضِيْجِ. ٢- مَا الْإِخْتِلَافُ بَيِنُ الْعُلَمَاءِ الْكُرَامِ فِى إِقْتِدَاءِ اَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِى لَمْ تَصَدُّدْ عَنْهُ سَهْوًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ تَبْعًا وَلَ

٣- كُمْ نَوْعًا لِلْوَحْيِ؟ بَيِّنُواً مُشَرًّر

٤- هَلْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مُجْتَبِهِدًا ؟ وَكَبْفَ كَانَ شَانَ إِجْتِهَادِهِ ؟

٥- هَلُ الشَّرَائِعُ الَّتِي مَضَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا لَإِزَمَةٌ عَلَيْنَا أَمْ لَا؟ بَيِّنُوًّا مَعَ إِخِتلافِ الْعُلَمَاءِ فِيْهَا ٦- مَا قُولُكُمْ فِي تَقْلِبْدِ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِي؟ أَوضِحُوا حَقُّ الْإِبْضَاجِ. NUME IN THE STA

# مَبْحَثُ الْإِجْمَاعِ এর আলোচনা - اِجْمَاعْ

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ أَقْسَامِ السُّنَّةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَلِاجْمَاعِ فَقَالَ بَابُ ٱلْإِجْمَاعِ وَهُـوَ فِي اللَّغَةِ ٱلْإِتِّنَفَاقُ وَفِي الشَّرِيْعَةِ إِتِّفَاقُ اَ يُوْجِبُ ٱلِاِتَّفَاقَ آئُ إِنِّفَاقَ الْكُبِلِّ عَلَى الْحُكُم بِأَنْ يُتَقُولُوا أَجْمَعْنَا عَلَىٰ هٰذَا إِنْ كَانَ ذٰلِكَ السَّشْئَ مِنْ بَالِ الْقَوْلِ <del>اَوْ شُرَوْعُ هُمْ فِى</del> الْفِعْبِلِ إِنْ كَانَ مِنْ بَابِهِ اَىْ كَانَ ذٰلِكَ الشُّئُىُّ مِنْ بَابِ الْيِفْعِلِ كَمَا إِذَا شَرَعَ اَهْلُ الْإِجْتِهَادِ مبْعًا فِي الْمُضَارَبَةِ أَوِ الْمُزَارَعَةِ أَوِ الشِّرْكَةِ وَ رُخْصَةٌ وَهُوَ أَنْ يُتَكَلَّمَ أَوْ يَفْعَلَ الْبَعْضُ دُوْنَ الْبَعْضِ أَيْ يَتَّفِقُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ مِنْهُمْ وَلَا يَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مَضْى مُدَّةِ النَّاكُلُ وَهِيَ ثَلَثَةُ أَيَّامِ أَوْ مَجْلِسُ الْعنلُم وَينسَمِّي هٰذَا إِجْمَاعًا سُكُوْتِبًّا وَهُوَ مَقْبُولًا عِنْدَنَا ـ

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) সুনুতের প্রকারভেদসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে ইজমা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, ইজমা-এর অধ্যায় : ইজমা শব্দের আভিধানিক অর্থ- একমত হওয়া। আর শরিয়তের পরিভাষায় একই যুগের উন্মতে মুহাম্মদীর সকল পুণ্যবান মুজতাহিদ কর্তৃক কোনো কাওলী অথবা ফে'লী ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। **ইজমার** রুকন দু' প্রকার। প্রথমটি আযীমত। আর তা এই যে. হয়তো সকল মুজতাহিদ এমন শব্দ ব্যবহার করবেন, যা দারা তাদের একমত হওয়া প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ এ হুকুমের উপর সকলের একমত হওয়া সুস্পষ্ট হয়। যেমন, বিষয়টি যদি কওল সম্পর্কিত হয়, তাহলে তাঁরা এরূপ বলবেন, احمعنا على هذا (আমরা সবাই এর উপর একমত।) অথবা তাঁরা সকলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজটি ওরু করে দিবেন- যদি তা এ শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ যদি ঐ কাজটি 🔟 -এর শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে ৷ যেমন- মুজতাহিদগণ যখন মুশারাকাত, মুযারাআত ও অংশীদারী কারবার নিজেরা শুরু করে দিবেন. তখন তা এটাই প্রমাণ করবে যে, এ কাজগুলো শরিয়তসম্মত ও জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে তাদের ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে এবং দিতীয়টি রুখসত। আর তা এই যে, মুজতাহিদগণের মধ্য হতে কারো কারো কথা ও কাজ দারা ঐকমত্য সাব্যস্ত হবে এবং কারো কারো দারা সাব্যস্ত হবে না। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক মুজতাহিদ কোনো কথা অথবা কাজের উপর একমত হয়ে যাবেন এবং অন্যান্য মুজতাহিদ এ ব্যাপারে স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃত প্রকাশ না করে নীরব থাকবেন। এমনকি তাঁদের অবগতি অর্জনের পর চিন্তা করার সময়কাল অর্থাৎ তিন দিনের মুদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাবে অথবা সংবাদ অবগত হওয়ার মজলিস সমাপ্ত হয়ে যাবে। একে ইজমায়ে সুকৃতী বা নীরবতামূলক ইজমা বলা হয় এবং তা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

नाक्ति अनुवान : وَنَا الْأَجْمَاعِ مَوْ اَلْسَامِ السَّنَةِ مَهُ الْجَمْعَ عَوْهَا عَوْهَا عَوْهَا عَوْهَا الشَّرِعَةِ مَا الْجَمْعَاعِ مَا الْحَجْمَاعِ مَا الْحَجْمَاعِ الْجَمْعَاءِ الْجَمْعَاءِ الْجَمْعَاءِ الْجَمْعَاءِ الْجَمْعَاءِ الْجَمْعَاءِ الْحَمْعَاءِ الْجَمْعَاءِ الْحَمْعَاءِ الْجَمْعَاءِ الْحَمْعَاءِ الْمُحْمَاءِ اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

مِنْ بَابِ مَهَ هَوْلَ عَلَى ذَٰلِكَ الشَّنَى عَلَى ذَٰلِكَ الشَّنَى مِنْ بَابِ مَهَ هَ وَالْمَ فَلَ الْاِجْتِهَادِ पित का व رَافَعَ الْاَفْعَلِ اللَّهُ وَالْمُوالُونِ اللَّهُ وَالْمُولُونَ عَلَى الْفَعْلِ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِلْمُعِلَّا الللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচনা করা হয়েছে। إَجْمَاعُ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ
আলোচনা করা হয়েছে। إَجْمَاعُ -এর অভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ
আলোচনা করা হয়েছে। إَجْمَاعُ -এর অভিধানগত অর্থ হলো الْآَيْفَاقُ أَمْ اللهُ ال

অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এ উন্মতে মুহান্দনি المستقد -এর যারা ইজমার অধিকারী হওয়ার যোগ্য তাঁদের সকলে কোনো একটি বিষয়ে একমত হওয়াকে ইজমা বলে। যাতে যেসব বিষয়ে ইজতিহাদের প্রয়োজন সেসব বিষয়ে সব মুজতাহিদকে শামিল করবে। আর যে বিষয়সমূহে ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই সেসব ক্ষেত্রে সাধারণ লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। আর তখন সংজ্ঞাটি مُعَلِّدِيْنُ হবে। প্রথমোক্ত সংজ্ঞায় مُعَلِّدِيْنُ -এর দ্বারা যে কোনো যুগের সকল মুজতাহিদকে বুঝানো হয়েছে। আর তার দ্বারা তথা অনুসারীদের ঐকমত্যকে পরিহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কেবল مُعَلِّدِيْنُ ভারা সেসব মুজতাহিদকে বহিষ্কার করা হয়েছে, যারা অসৎ লালসার অনুসারী, বিদআতী ও ফাসিক। আর عَبْد مَا المَا مُعَلِّدِيْنَ দ্বারা পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের মুজতাহিদগণের ঐকমত্যকে পরিহার করা হয়েছে।

- ك. বক্তব্যমূলক অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী 🚐 -এর সমকালীন স্কল মুজতাহিদ কোনো ব্যাপারে তাঁদের মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমে ঐকমত্য পোষণ করবেন। যেমন তাঁরা বলবেন– اَجْمُعْنَا عَلَىٰ هُذَا অর্থাৎ আমরা তার উপর একমত হয়েছি।
- ২. কার্যমূলক অর্থাৎ সমকালীন সকল মুজতাহিদ কোনো কার্যে আত্মনিয়োগ করা। তাতে সে কাজটি শরিয়তসম্মত ও বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের ঐকমত্য প্রমাণিত হবে। যেমন– মুজতাহিদগণ مُخَارُكَةٌ (অর্থাৎ এক পক্ষের মূলধন ও অপর পক্ষের শ্রমে যৌথ ব্যবসা) ক্রিটিউজ বিষয়াবলি শরিয়তসম্মত ও বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাদের ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে।

এটার উদাহরণ হিসেবে হ্যরত আবৃ বকর (রা.)-এর খেলাফতের ব্যাপারে ইজমার কথা উল্লেখ করা যায়। কেননা, সাহাবীগণ (রা.) তাঁর হস্তে বায় আত করেছেন এবং মুখে তাঁর খেলাফতের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে যে, শিয়াগণ লালসার পূজারী, ইজমার ব্যাপারে তাদের কোনো দখল নেই। তা ছাড়া তাদের অভ্যুদয় তো হলো এ ইজমার পরবর্তী যুগের অনেক পরে। এ ইজমা তো সংঘটিত হয়েছে নবী করীম ক্রি -কে দাফনের পূর্বে। তখন শিয়াদের অস্তিত্ব কোথায়? কাজেই এ ইজমাকে অস্বীকার করে মূলত তারা কুফরির পর্যায়ে পৌছেছে। কেননা, এতো তাদের আবির্ভূত হওয়ার অনেক পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গেছে।

ত্র আলোচনা : এখানে المَكُوتْنِ الْغَالَ الْخَاعُ الْخَاعُ الْخَاعُ الْخَاعُ الْخَاءُ وَمُو الْ يَتَكُلّمُ اوْ يَغْلُ الْخَاءَ وَهُم اللهِ وَهُم وَمُو اللهِ وَهُم اللهِ وَهُم اللهِ وَهُم وَمُو اللهِ وَهُم اللهُ وَهُم اللهِ وَهُم اللهُ وَهُمُوا اللهُ وَهُم اللهُ وَهُمُم اللهُ وَهُم اللهُ وَهُمُم اللهُ وَهُم اللهُ وَهُم اللهُ وَهُم اللهُ وَهُمُم اللهُ وَهُم اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح) لِأَنَّ الشَّكُوْتَ كَمَا يَكُوْنُ لِلْمُوافَقَةِ يَكُوْنُ لِلْمُهَابَةِ وَلَآ يُدُلُّ عَلَى الرِّضَا \_ সরল অনুবাদ: আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ব্যাপারে বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা, নিশ্বপ থাকা যদ্রপ রায় মনঃপৃত হওয়ার কারণে হতে পারে, তদ্রপ ভয়ভীতির কারণেও হতে পারে। সুতরাং নিশ্বপ থাকা সম্মতির দলিল হতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَبُهِ خِلَانٌ আর এ বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করেন (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.) يَكُونَ অনুবাদ الشُّكُونَ يَكُونُ অনুবাদ الشُّكُونَ আর এ বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করেন (رح) করনা, চুপ থাকা يَكُونُ অনুপ হতে পারে الشُّكُونَ ভয়ভীতির কারণেও يَكُونُ নিকুপ থাকা দলিল হতে পারে না يَلُونَ সম্মতির।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আমাদের পক্ষের যুক্তি ও দলিল ইতঃপূর্বে টীকায় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উল্লিখিত ঘটনার لَا خَيْرَ فِيْكُمْ مَا لَمُ " कवारव वनरवा रय, घটनांि আদৌ সহीহ नय़। रकनना, श्यत्रक अप्रत (ता.) लाकरम्त्रतक नक्षा करत वनरका لله خَيْرَ فِيْكُمْ مَا لَمُ أَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণই অবশিষ্ট থাকবে না যদি না তোমরা আমাকে সঠিক পথের -নির্দেশনা দাও। আর আমার মধ্যেও কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না যদি না আমি তোমাদের যুক্তিযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করি। এতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওমর (রা.) কঠোর মেজাজের লোক হলেও সত্য কথা শ্রবণ এবং সঠিক পরামর্শ গ্রহণে মোটেই দ্বিধান্বিত ছিলেন না। এখানে আরেকটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। খলীফা হওয়ার পর একবার হযরত ওমর (রা.) সমবেত জনতার সামনে মসজিদের মিম্বারে উঠে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– আমি যদি খলীফা হয়ে অন্যায় কাজ করি, তাহলে তোমরা কি করবে? তখন জনতার মধ্য হতে এক যুবক তরবারি উন্মুক্ত করে বলল, হে ওমর! তুমি যদি খেলাফতের আসনে বসে অন্যায় কর তাহলে আমার এ অশান্ত তরবাার তার প্রতিকার করবে। এতে হ্যরত ওমর (রা.) যারপর নাই খুশি হলেন এবং যুবকটিকে মোবারকবাদ দিলেন। কাজেই হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো সাহাবী যাকে হযরত ওমর (রা.) তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বানিয়েছিলেন, তিনি কোনো যুক্তিযুক্ত পরামর্শ দিলে ওমর (রা.) শুনতেন না বরং তাকে বেত্রাঘাত করতেন, এটা একেবারেই অবিশ্বাসযোগ্য। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ব্যাপারে এ ধারণা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য যে, বেত্রাঘাতের ভয়ে তিনি একটি যুক্তিযুক্ত বিষয় হযরত ওমর (রা.)-কে অবহিত করান নি ; বরং দীনি মুয়ামালায় ক্রটি করেছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শক্তি থাকা সত্ত্বেও হক প্রকাশ হতে বিরত রয়েছেন। অথচ নবী করীম 🚃 এরশাদ করেছেন, সত্য প্রকাশ করা হতে নীরবতা অবলম্বনকারী বোবা শয়তান। মোটকথা, প্রয়োজনের সময় সত্য প্রকাশ করা হতে বিরত থাকা জঘন্য অপরাধ। আর এ অপরাধ হতে সম্মানিত মুজতাহিদগণকে রক্ষা করার জন্যই আমরা إَجْمَاعٌ سُكُوْتِي বা নীরব ঐকমত্যকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করেছি।

كَمَا رُوى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) أَنَّكُ خَالَفَ عُمَرَ (رض) فِيْ مَسْأَلَةِ الْعَوْلِ فَقِبْلَ لَهُ هَالًّا اَظْهَرْتَ مُجَّتَكَ عَلَى عُمَرَ (رض) فَقَالَ كَانُّ اللهِ رَجُلًا مُهِيبًا فَهَبْتُهُ وَمَنَعَتْنِي دُرَّتُهُ وَالْجَوَابُ أَنَّ هٰذَا غَيْرُ صَحِيْجِ لِأَنَّ عُمَرَ (رضا) كَانَ اَشَدُّ إِنْقِيَادًا لِاسْتِمَاعِ الْحَقّ مِنْ غَيْرِه حَتّٰى كَانَ يَقُولُ لَا خَيْرَ فِيْكُمْ مَا لَمْ تَقُولُوا وَلَا خَيْرَ لِيْ مَا لَمْ أَسْمَعْ وَكَيْفَ يُظُنُّ فِيْ حَقّ الصَّحَابَةِ التَّنَّ شَهِبَر فِي أُمُور الدِّين وَالسُّكُوثُ عَن الْحَتِّ فِيْ مَوْضَعِ النَّحَاجَةِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ السَّاكِتُ عَبِنِ الْحَقِّ شَيْطًانُّ أَخْرَسُ وَآهْ لَ الْإِجْ مَاعِ مَنْ كُانَ مُجْتَبِهِ لَمَا الْإِجْتِهَادِ لَيْسَ فِيْهِ هُوٰى وَلاَ فِسْقَ صِفَة لِقَوْلِه مُجْتَهِدًا كَأَنَّهُ قَالُ اَهْلُ الْإَجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا صَالِحًا إِلاَّ فِيْمَا يَسْتَغْنِي عَبِن الرَّأْى فَانَّهُ لَا يُشْتَرُطُ فِنْبِهِ اَهْلُ الْإِجْبِتَهَادِ بَلْ لَابُدَّ فِسْبِهِ مِنْ إِتِّنْ فَاقِ الْكُلِّ مِنَ الْبَخُواصّ وَالْعَوَامِّ حَتَّى لُو خَالَفَ وَاحِدُ مِنْهُم لَمْ يَكُنُ إِجْسَاعِنَا كَنَفُلِ الْفُرْانِ وَإِعْدَادِ التَّرَكْعَاتِ وَمَسَقَسَادِيْسِ السَّزِكُسوةِ وَاسْسِيْسَقْسَرَاضِ السُّخُسْبِسِ وَالْإِسْتِحْمَامِ وَقَالَ ابَوْ بَكْرِ الْبَاقِلَاتِي الْزَيْ الْبَاقِلَاتِي الْ الْاجْسَهَادَ لَيْسَ بشَرْطِ في الْمُسْائِل الْإجْسَهَادِيَّةِ أَيْضًا وَيَكُفيْ قَوْلُ الْعَوَامِّ في الْعِرَامِ إِنْعِقَادِ الْاجْمِاعِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ كَالْانْعَامِ وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقَلِّدُوا الْمُجْتَهِدِينَ وَلاَ يُعْتَبَرُ خِلَافُهُمْ فِيْمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّقْلِيْدِ \_

সরল অনুবাদ: যেমন কথিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) عَـِدْ-এর মাসআলায় হ্যরত ওমর (রা.)-এর বিপরীত মত পোষণ করতেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি কেন হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মখে আপনার দলিল প্রকাশ করেননিং তখন তিনি বলেছিলেন 'হযরত ওমর (রা.) শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য একজন কঠোর ব্যক্তিতুসম্পন্ন লোক ছিলেন। এ জন্য আমি তাঁর ব্যক্তিত্বকে ভয় পেতাম এবং তাঁর চাবুকের ভয়ই আমাকে স্বীয় মত প্রকাশে বিরত রেখেছিল।' এর উত্তর এই যে, এ ঘটনাটি আদৌ সতা নয়। কেননা, হযরত ওমর (রা.) অন্যান্য সাহাবীদের তলনায় সত্য কথা কবুল করার ব্যাপারে অধিকতর উদার ছিলেন। এমনকি তিনি বলতেন, 'যতক্ষণ তোমরা আমার সম্মথে হক কথা না বলবে, ততক্ষণ মঙ্গল ও কল্যাণ হতে বঞ্চিত থাকবে এবং আমিও যতক্ষণ তোমাদের হক কথা শ্রবণ না করবো. ততক্ষণ মঙ্গল ও কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হবো।' তদুপরি সাহাবীদের সম্পর্কে এ ধারণা কিরূপে পোষণ করা যেতে পারে যে. তাঁরা দীনের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনের মুহূর্তেও সত্য প্রকাশে নিশ্চুপ থাকতেন! অথচ নবী করীম 🚃 शें हैं ने करतरहन ) اَلسَّاكِتُ عَن الْحُقّ شَيْطَانُ الْخُرَسُ – रेंतें भाम करतरहन প্রকাশের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বনকারী বোবা শয়তান।) আহলে ইজমা (অর্থাৎ যাঁদের কোনো ব্যাপারে ঐক্মতা পোষণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য তাঁদেরকে) এমন পুণ্যবান মুজতাহিদ হতে হবে যে, তাঁদের মধ্যে প্রবৃত্তির দাসত্ব ও পাপাচারিতার কোনো কলঙ্কই থাকতে পারবে না। অবশ্য গায়রে ইজতিহাদী মুয়ামালায় আহলে ইজমার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়। গ্রন্থকার (র.)-এর काउन مُجْتَهِدًا विषे كَيْسَ فِيْدِ الخ काउन مُجْتَهِدًا যেন তিনি বলতে চেয়েছেন যে. সেসব লোকই আহলে ইজমা হবেন, যাঁরা আল্লাহভীরু ও মুজতাহিদ। অবশ্য যে সকল মাসআলায় কিয়াসের প্রয়োজন নেই, তাতে ইজমার জন্য মজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়: বরং তাতে খাস ও আম সকল লোকেরই একমত হওয়া জরুরি। এমনকি যদি একজন লোকও বিপরীত মত পোষণ করে. তাহলে ইজমা সংঘটিত হবে না। যেমন- কুরআন মাজীদ, ফরজ নামাজের রাকআত সংখ্যা এবং যাকাতের পরিমাণ এর বর্ণনা, রুটি ও আটার বদলে রুটি ও আটা কর্জস্বরূপ গ্রহণ করা ও দেওয়া এবং হাম্মামে গোসল করা এ সমস্ত বিষয় উন্মতে মুহাম্মদীর সকল লোকের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর আব বকর বাকিল্লানী (র.) বলেন যে. ইজতিহাদী মাসআলায়ও ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য লোকজনের মজতাহিদ হওয়া অথবা তাদের মধ্যে ইজতিহাদের শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়: বরং ইজমা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ এবং গায়রে মুজতাহিদ লোকদের কাওলও যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। এর জবাব এই যে, عَوالْم - কে كَالْاَنْكَام বলে অভিহিত করা যায়। তাদের উপর এটা ওয়াজিব যে, তারা মুজতাহিদগণেরই অনুসরণ করবে। সূতরাং যেসব বিষয়ে স্বয়ং তাদের উপর কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করা ওয়াজিব, সেসব বিষয়ে তাদের মতবিরোধ কিছুতেই বিবেচনাযোগ্য হবে না।

नाक्तिक जनूवान : كَمَا رُويَ : रयत्र वेरत जास्तात्र (ता.) राज वेर्ण जांह त्य (رضا) عَبُاسٍ (رضا) हिन रयत्र उपत उपत (ता.) व्य वेर्ण فَالَفَ عُمَرَ (رضا) किन रयत्र उपत उपत (ता.)-এत विभत्ती पठ भाषा करत्न فَالَفَ عُمَرَ (رضا)

তাঁকে জিজ্জাসা করা হয়েছিল مَلْ اَظْهَرْتَ কেন আপনি প্রকাশ করেননি حُجَّتَكَ আপনার দলিল (رض) عَلَى تُعَمَر وَرف অামি তাঁর ব্যক্তিত্কে ভয় کُانَ رُجُلاً مُهِنْبًا তখন তিনি বলেছিলেন کُانَ رُجُلاً مُهِنْبًا তখন তিনি বলেছিলেন فَقَالَ সম্পুন লোক غَيْرُ এ ঘটনা وَمَنَعَتْنَى আর স্বীয় মত প্রকাশে আমাকে বিরত রেখেছিল وُرَّتُهُ তাঁর চাবুক وَمَنَعَتْنَى প্রতাম وَمَنَعَتْنَى শুবণ বা صَحِيْع আদৌ সত্য নয় (رض) কুনন পুটে ইযরত ওমর (রা.) كَانَ اشَدُّ إِنْقِيكَادًا অধিকতর উদার ছিলেন كِأَنَّ عُمَرَ (رض) कर्तून कतात रा। अं خَيْرَ فِيْكُمُ अरा। कर्तून कतात रा। وَتَنَى كَانَ يَقُولُ अरा। مِنْ غَيْرِهِ अरा। الْحَقِ হতে বঞ্জিত হবে مَا لَمْ تَقُولُوا এবং আমিও কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হবো فِيْ حَقّ الصَّحَابَةِ यठक्र পर्यख आिप रक कथा श्वन ना कतरता وكَيْفَ يَظُنُّ पु्र कि छारव धातना कता रयरा مَا لَمُ أَسْمَعُ عَن कारवीएनत व्याभारत وَالسُّكُونَ वारविएनत व्याभारत فِي أُمُورُ الدِّيْنِ الْمَامِ अवरश्ला क्षमर्गन कता التَّقْصِيْر এরশींप وَفَدُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ अरग़ाজনের पूर्हार्ज وَفَدُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَ अरग़ाज़त्तर فِي مَوْضَعِ النَّحَاجَةِ अरा अरु الْعَقِيق করেছেন اَلْسَاكِتُ নীরবতা অবলম্বনকারী عَنِ الْحَقّ সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে شَيْطَانَ শিয়তান السَّاكِتُ নীরবতা অবলম্বনকারী فِيْمَا يَسْتَغَفَى فِيْهِ अ्गातान शृं ومالِحًا अ्गातान مَوْتَهَدًا अपन तािक रतन ियिन مَنْ كَانَ अपन तािक रतन যা মুখাপেক্ষীহীন عَنِ الْاِجْتِهَادِ ইজতিহাদ হতে لَيْسَ فِيْهِ তাদের মধ্য থাকতে পারবে না هُوَى প্রবৃত্তির দাসত্ वाद्यार हो الله عَنْ كَأَنَ مُجْتَبِهً । वाद्यार हो الله عَلْ الإجْمَاع वाद्या الله عَلْ الإجْمَاع वाद्या الله عَلْ الإجْمَاع اَهُلَ यांता প्राह्म ना عَن الرّ أَى कि क्यात्म وَانَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِيبِهِ कि क्यात्म عَن الرّ أَى यांता अरहा कि ना فَانَّهُ لاَ يَشْتَكُننَى (क्रात्म بَسْتَكُننَى क्रात्म بَسْتَكُنْ وَهُمْ الرّ أَي الرّ أَي مِنَ الْخَوَاصّ وَالْعَوَامّ প্রত্যেকের الْكُلّ মুজতাহিদ হওয়া أَلْكُن বরং مِنْ الْخَوَاصّ وَالْعَوَا كَمْ अप्तरि यिन विপরীত মত পোষণ করে وَاحِدٌ مِنْهُمْ তাদের মধ্য হতে একজন লোকও كُمْ عُمَّى لَوْ خَالَفَ ফরজ নামাজের وَاعْدَادُ الرَّكْمَاتِ তাহলে ইজমা সংঘটিত হবে না كَنَقْلِ যেমন বর্ণনা করা الْقُرْانِ কুরআনের আয়াত يَكُنُ إِجْمَاعًا রাকআতসমূহ النُعْبُون এবং পরিমাণ وَالْإِسْتِحْمَامُ विकार्जि الْخُبُون কর্ষস্বরূপ গ্রহণ করা النَّوْكُوةِ রাকআতসমূহ وَمَقَادِيْر গোসল করা وَقَالَ ابُو بكر البُاوَلَّانِي (র.) বলেন البُاوَلَّانِي মুজতাহিদ হওয়া بَشْرَطِ আর ইমাম আবৃ বকর বাকিল্লানী (র.) বলেন إِنَّ الْبُاوَلَّانِي البُاوَلَّانِي الْبَاوِلَّانِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللهُ নয় مَرْلُ الْعُرَامَ হজতিহাদী মাসআলায় وَيُكُفِي وَ اَيْتُ مَعَهُ وَيَكُفِي وَ اَيْتُ الْمُسَائِلِ الْاجْتِهَادِيَّةِ ततः যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে وَيَكُفِي সাধারণ জনগণের कथा وَعَلَيْهُمْ अखत राजा राजा राजा राजा शखत أَنَّهُمْ كَالْانَعْآمِ अखत राजा وَعَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ كَالْاَنْعَآمِ كَالْاَنْعَآمِ उत्ता हिल्ला भखत नात الْإِجْمَاعِ क्रिश وَالْجَوَابُ क्रिश وَعَلَيْهُمْ خِلانَهُمْ वाता वातूमत्रव कतात وَلاَ يُعْتَبَرُ प्राह्म काराव الْمَجْتَهِدِيْنَ वाता वातूमत्रव कतात أَنْ يُقَلِدُوا তাদের মতবিরোধ نَيْسُ সেসব বিষয়ে بَجِبُ عَلَيْهِم মেগুলোতে তানের উপর আবশ্যক হলো مِنَ التَّقْلِيْدِ মুজতাহিদগণের অনুসরণ করা ।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে কারা ইজমার আহল হওয়ার যোগ্য তার আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, ইজতিহাদী মাসআলার ব্যাপারে যারা সৎ ও আল্লাহভীরু মুজতাহিদ তাঁদের ইজমা বা ঐক্য হওয়া একান্ত জরুরি। কাজেই যেসব মুজতাহিদ মোহ পূজারী বিদ্আতী ও ফাসিক তারা ইজমার আহল হবে না। অর্থাৎ ইজমার জন্য তাদের অভিমত বিবেচ্য ও ধর্তব্য হবে না। কেননা, তাদের অভিমত আল্লাহ তা আলা ও তদীয় রাসূল — এর নিকট নিন্দনীয়। আর প্রশংসনীয় অভিমতই কেবল গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তা ছাড়া উমতে মুহামদীয়া — এর ইজমা দলিল হিসেবে গণ্য হয়েছে তাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে। অথচ ফাসিক মর্যাদা ও সম্মানের উপযোগী নয়। কাজেই ইজমার মধ্যে তার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। আর যদি ইজতিহাদী মাসআলা না হয়, তাহলে মুজতাহিদ ও অমুজতাহিদ সকলের ইজমা হওয়া অত্যাবশ্যক। যেমন— কুরআন মাজীদে নামাজের রাকআতের সংখ্যা, যাকাতের নিসাবের পরিমাণ ইত্যাদির বর্ণনা এবং রুটির পরিবর্তে রুটি ধার নেওয়া ও গোসলখানায় গোসল করা ইত্যাদি। এ সব বিষয় সমগ্র উম্মত মুজতাহিদ ও অমুজতাহিদ নির্বিশেষে সকলের ঐকমত্যে সাব্যস্ত হয়েছে।

অবশ্য ইমাম আবৃ বকর বাকিল্লানী (র.) এ ব্যাপারে একটি অভিনব অভিমত পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ইজতিহাদী মাসআলায়ও মুজতাহিদ হওয়া ইজমার আহল হওয়ার জন্য শর্ত নয়; বরং সর্বসাধারণের ঐকমত্যই যথেষ্ট। এটার জবাবে জমহুরের পক্ষ হতে বলা হয়েছে– الْعُوَّامُ كُلَّانُعُوَّمُ كُلَّانُعُوْمُ অর্থাৎ সর্বসাধারণ তো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। তাদের উপর মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা ওয়াজিব। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের অন্যের তাকলীদ করা ওয়াজিব সে বিষয়ে তাদের বিরোধিতা কিভাবে বিবেচ্য হতে পারে?

وَكُونِهُ مِنَ الصَّحَابَيةِ أَوْ مِنَ الْمِعْثَيرَة لَا يُشْتَرَطُ يَعْنِى قَالَ بَعْضُهُمْ لَا إِجْمَاعُ إِلَّا لِلصَّحَابَةِ لِأنَّ النَّنِبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَدَحَهُمْ وَآثَنُى عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ فَهُمُ الْاصُولُ فِي عِلْمِ التشريعة وانبعقاد الآخكام وقال بعنضهم لَا إِجْمَاعَ إِلَّا لِعِتْرَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَى نَسْلِهِ وَاهْلُ قَرَابَتِهِ لِانَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّى تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا أَنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهِ لَنْ تَضِكُواْ كِتَابَ اللُّهِ وَعِنْمَ رَبِي وَعِنْدَنَا شَيْءٌ مِنْ ذُلِكَ لَيْسَ بِسَسْرَطٍ بَسَلْ يَسَكُّسِفِى النَّمُ جُسَسِهِ كُوْنَ السَّسَالِحُونَ فِيْهِ وَمَا ذَكُرْتُمْ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهِمْ لَا عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَهُمْ مُجَّدُّهُ دُوْنَ غَيْرِهِمْ وَكَذَا الْهَلُ الْمَدِيثَنَةِ اَوْ إِنْ قِرَاضُ الْعَصْرِ أَيْ كَذٰلِكَ لَا يُشْتَرُطُ كُوْنُ أَهْل الْإِجْمَاعِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَوْ إِنْقِرَاضُ عَصْرِهُمْ قَالَ مَالِكُ (رح) يُسْتَرَكُ فِيْدِ كُونُهُمْ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ الْمَدِيْنَةَ تُنْفَعْ، خُبْثَهَا كَمَا يُنْفِي الْكِبْرُ خُبْثَ الْحَدْيد وَالْخَطَأُ أَينْضًا خُبْثُ فَيَكُونُ مُنْفِيًا عَنْهَا وَالْجَوَابُ أَنَّ ذٰلِكَ لِفَضْلِهِمْ وَلاَ يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى انَّ إِجْمَاعَهُم حُجَّةٌ لا غَيْرَ ـ

সরল অনুবাদ : আর আহলে ইজমার জন্য সাহাবী হওয়া অথবা নবী করীম 🚐 -এর পরিবারভক্ত হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে. সাহারী বাতীত অন্য কারো ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, নবী করীম 🚃 তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের চারিত্রিক সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। সূতরাং শরিয়তের জ্ঞান ও আহকাম সংঘটিত হওয়ার প্রশ্নে তাঁরাই মলভিত্তিরূপে বিবেচিত হবেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে. আহলে বাইত অর্থাৎ নবী করীম 🚃 -এর বংশধর ও আত্মীয়-স্বজন বাতীত অন্য কারো ইজমা बर्शियां रत ना। किनना, जिनि देतभाम करतरहन- وانتى تَرَكَٰتُ فِيدُكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِكُواْ كِتَابَ اللَّهِ (আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু রেখে যাছি যে, যতক্ষণ তোমরা তার অনুসরণ করবে, কদাচ বিপথগামী হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার পরিবার-পরিজন।) কিন্তু আমাদের নিকট এ সব কোনো কিছুই শর্ত নয়: বরং শুধ পুণ্যবান মুজতাহিদ হওয়াই ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর অন্যান্য ইমামদের উল্লিখিত দলিলসমূহ বডজোর সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের ফজিলতের প্রতি নির্দেশ করে। কদাচ এ কথার প্রতি নির্দেশ করে না যে, শুধু তাঁদের ইজমাই হুজ্জত এবং অন্য কারো ইজমা হুজ্জত নয়। অনুরূপভাবে মদীনার অধিবাসী হওয়া অথবা আহলে ইজমার জমানা শেষ হয়ে যাওয়াও শর্ত নয়। অর্থাৎ অনরপভাবে আহলে ইজমার জন্য মদীনার অধিবাসী হওয়া অথবা আহলে ইজমার জমানা শেষ হয়ে যাওয়াও শর্ত নয়। ইমাম মালিক (র.) বলেছেন যে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য আহলে ইজমার মদীনার অধিবাসী হওয়া শর্ত। কেননা, নবী कतीम 😅 रेतमाम करतरहन - إنَّ الْمَدِيْنَةَ تُنْفِي خُبْثَهَا प्तीना जांत अभिर्विका ७ كَمَا يُنْفِي الْكِبُرُ خُبِثَ الْحَدِيْدِ অপরিচ্ছনুতাকে ঠিক তদ্রূপ বিদুরীত করে, যদ্রূপ কামারের হাপর লোহার ময়লাকে দুরীভূত করে দেয়।) আর পাপও এক প্রকার ময়লা। সূতরাং মদীনা পাপসদশ আবর্জনা হতে মুক্ত। (অতএব, মদীনাবাসীদের ইজমাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য হবে।) এর জবাব এই যে. এটা দ্বারা শুধু মদীনাবাসীর ফজিলতই প্রমাণিত হয়। হাদীসটি কদাচ এ কথার প্রতি নির্দেশ করে না যে, শুধু মদীনাবাসীদের ইজমাই হুজ্জত এবং অন্য কারো ইজমা হুজ্জত নয়। এরূপভাবে ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য আহলে ইজমা ও মুজতাহিদগণের জমানা শেষ হয়ে যাওয়া এবং তাঁদের সকলেই মরে যাওয়া শর্ত নয়।

- المحتورة العثرة العثرة المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة المحتورة العثرة العثرة المحتورة المحتور

करतिष्क्रन من افل المحتوية ا

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাহাবী বা عَنْرَا الْعَنْرَا الْعَنْرَالْ الْعَنْرَالْ الْعَنْرِ الْعَنْرَالْ الْعَلَى الْعَنْرَالْ الْعَنْرَالْ الْعَنْرَالْ الْعَلَى الْعَنْرَالْ الْعَنْرَالْ الْعَنْرَالْ الْعَنْرَالْ الْعَالِ الْعَلَى الْعَلَى

উপরিউক্ত বিরোধী মায্হাবদ্বরের দলিলের জবাব প্রদান করতে গিয়ে মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন যে, আপনারা সাহাবীগণ (রা.) ও নবী করীম — এর বংশধর এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন তাতে তাদের ফজিলত সাব্যস্ত হয় নিঃসন্দেহে; কিন্তু এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, কেবল সাহাবীগণ (রা.) নবী করীম — এর বংশধর এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ইজমাই গ্রহণযোগ্য হবে — অন্য কারো ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না। স্তরাং ইজমার আহল হওয়ার জন্য তাদের শর্তারোপ সমর্থনযোগ্য নয়; বরং সৎ ও আল্লাহভীরু মুজতাহিদগণই ইজমার আহল বিবেচিত হবে। তারা যে কেউ এবং যে কোনো যুগের হোক না কেন।

و الغضر الخور الغضر الخور الغضر ال

সুতরাং তাদের ইজমাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য হবে। ব্যাখ্যাকার মোল্লা জিয়ন (র.) হানাফীগণের পক্ষ হতে ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের জবাবে বলেছেন যে, ইমাম মালিক (র.) মদীনাবাসীগণের ব্যাপারে যে হাদীসের উল্লেখ করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁদের মর্যাদা ও ফজিলত প্রমাণ করে। কিল্লু তাই বলে তার দ্বারা কোনোক্রমেই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, একমাত্র তাঁদের ইজমাই গ্রহণযোগ্য হবে– অন্য কারো ইজমা নয়।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحه) بُشْتُ رَكُمُ إِلَيْهِ إنيقراض العصر وموث جيبيع المبجتيه لأثن فَلاَ يَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً مَا لَمْ يَمُونُوا لِأَنَّ ١٠٠٠ الرُّجُوعَ قَبْلَهُ مُحْتَمَلُّ وَمَعَ الْإِخْتِمَالِ لَا يَثُبُتُ الْإِسْتِقْرَارَ قُلْنَا النُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى حُجَيَّةٍ الْإِجْمَاعِ لَا تَغْصِلُ بَيْنَ أَنْ يَمُوثُوا أَوْ لَمُ الْإِخْتِلَافِ السَّابِقِ عِنْدَ أَبِى حَنِبْفَةَ (رح) يَعْنِى إِذَا اخْتَلَفَ آهْلُ عَصْرِ فِي مَسْأَلَةٍ وَمَا تُوا عَلَيْهِ ثُمَّ يُرِيدُ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا عَلْى قَنُولٍ وَاحِدٍ مِنْهَا قِينُلُ لاَ يَجُنُوزُ ذٰلِكَ الْإِجْمَاعُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ (رح) وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ فِي الصَّحِيْجِ بَلِ الصَّحِيْحُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ عِنْدَهُ إِجْمَاعُ مُتَأْخِرٍ وَيَرْتَفِعُ الْخِلَاثُ السَّابِقُ مِنَ الْبَيْنَ وَنَظِيْرُهُ مَسْأَلَةُ بَيْعِ أُمَّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ عِنْدَ عُمَرَ (رضا) لاَ يَجُوزُ وَعِنْدَ عَلِيِّ (رضا) يَجُوزُ ثُمَّ بَعْدُ ذٰلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى عَدَمٍ جَوَازِ بَيْعِهَا فَإِنْ قَضَى الْقَاضِى بِجَوَازِ بَيْعِهَا لَا يَنْفُذُ عِنْدَ مُحَمَّدِ (رح) لِأَنَّهُ مُخَالِثُ لِلْإِجْمَاعِ اللَّاحِقِ وَيَجُوزُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ (رح) فِي رِوَابَةِ الْكُرْخِيِّ (رحه) عَنْهُ لِأَجْلِ الْإِخْتِلَانِ السَّابِقِ وَأَبُو يُوسُفَ (رح) فِيْ رِوَايَةٍ مَعَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَعَ مُحَمَّدٍ (رح) \_

সরল অনুবাদ: যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) বলে থাকেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মুজতাহিদ মরে না যাবেন, তাদের ইজমা হুজ্জত হবে না। কেননা, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় মত পরিবর্তন করার সম্ভাবনা বাকি থাকে। আর মত পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাকি থাকাবস্থায় রায়ের মধ্যে দৃঢ়তা সাব্যস্ত হয় না। আমরা এটার উত্তরে বলি যে, যেসব নস ইজমা হুজ্জত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে, তাতে আহলে ইজমার মরে যাওয়া ও মরে না যাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। (সূতরাং জানা গেল যে, ইজমা হুজ্জত হওয়ার ক্ষেত্রে এর কোনো গুরুত্ নেই ৷) আর কেউ কেউ বলেছেন যে. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পরবর্তীদের ইজমা তদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্ববর্তীদের মধ্যে তদ্বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য না থাকা শর্ত। অর্থাৎ যদি কোনো মাসআলায় এক যুগের মুজতাহিদগণ প্রস্পর বিপ্রীত মত পোষ্ণ করেন এবং এ মতপার্থকা থাকাবস্তায় তারা মারা যান, তারপর পরবর্তী জমানার মুজতাহিদগণ সেই বিরোধপূর্ণ অভিমতসমূহ হতে কোনো একটির উপর ইজমা সংঘটন করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে কারো কারো মতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে এরূপ ইজমা শুদ্ধ হবে না। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে. ইমাম আব হানীফা (র.)-এর প্রতি এ কাওলটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা সঠিক নয়। বরং বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত এই যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতেও পরবর্তীদের ইজুমা সংঘটিত হবে এবং এ ইজমা দ্বারা পূর্ববর্তী মতপার্থক্যসমূহের চির অবসান ঘটবে। এর উদাহরণে উন্মে ওয়ালাদ-এর ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলাটি পেশ করা যায়। হযরত ওমর (রা.)-এর মতে উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় জায়েজ ছিল না। আর হযরত আলী (রা.)-এর মতে তা জায়েজ ছিল। তারপর পরবর্তী যুগে উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার উপর মুজতাহিদগণের ইজমা সংঘটিত হয়ে যায়। এখন যদি কাষী উন্মে ওয়ালাদের বিক্রয় জায়েজ হওয়ার পক্ষে ফয়সালাও প্রদান করেন, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটা কার্যকর হবে না। কেননা, এটা পরবর্তী ইজমার বিরোধী। আর আল্লামা কারখী (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে যে রেওয়ায়াত করেছেন, সে বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট তা জায়েজ হবে। কেননা, পূর্ববর্তী যুগে (মুজতাহিদদের মধ্যে) এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে. তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাথ একমত এবং অন্য বর্ণনা মতে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে (জায়েজ হবে না) একমত পোষণ করেছেন।

नाक्कि अनुवान : (حر) وَمَوْنُ आंत रेमा मारिक्सी (त.) वर्णन بَعْنِي الْسُجْتَهِدِيْنَ व्याक राम मारिक्सी (त.) वर्णन وَمَوْنُ एन्स रास याख्या الْعُصْرِ मिस रास याख्या الْعُصْرِ मिस रास याख्या إنْغَرَاضُ अ्ष्णादिन مَكْنَ الرَّجُوْعَ निक्क ना यादि وَمَوْنُ क्ष्णां वा मिला إَخْمَاعُهُمْ وَهِ الْمُحْمَاعُهُمْ الْمُحْمَاعُهُمْ وَهِ الْمُحْمَاعُهُمُ وَهُمَا عَلَى مُحْمَاعُهُمُ وَهُمَا عَلَى مُحْمَاعُهُمُ اللّهُ وَمَعَ الْمُحْمَاعِ وَهُمَاعُهُمُ اللّهُ وَمَعَ الْمُحْمَاعُهُمُ اللّهُ وَمَعَ الْمُحْمَاعُهُمُ وَهُمَا عَلَى مُحْمَالُ وَاللّهُ وَمَعَ الْمُحْمَاعُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عدم المرافقة المراف

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আব্দোচনা : উক্ত ইবারতে পরবর্তী ইজমার জন্য পূর্ববর্তী যুগে মতবিরোধ না থাকা শর্ত কিনা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে পরবর্তী যুগের ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে সেই বিষয়ে মতবিরোধ না থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ কোনো কোনো যুগের লোকেরা কোনো একটি মাসআলায় মতবিরোধ করে তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর পরবর্তী যুগের লোকেরা সেই মাসআলায় একটি অভিমতের উপর ঐকমত্যে পৌছল, এমতাবস্থায় এ ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। এ ব্যাপারে একটি বর্ণনানুযায়ী ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রতি এটার নিসবত সহীহ বর্ণনানুযায়ী সঠিক নয়; বরং সহীহ বর্ণনানুযায়ী পূর্বোক্ত মতবিরোধের অবসান হয়ে পরবর্তী ইজমা কার্যকরী হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যাকার মোল্লা জিয়ন (র.) এর দৃষ্টান্ত হিসেবে أَمْ وَلَدُ -এর ক্রয়-বিক্রয়ের কথা মাসআলায় উল্লেখ করেছেন। বলে সেই দাসীকে যার সাথে তার মনিব সহবাস করার দরুন তার গর্ভ সঞ্চার হয়েছে এবং সে সন্তান প্রসব করেছে। তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে কিনা এ ব্যাপারে সাহাবীগণ (রা.)-এর যুগে হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে মতবিরোধ ছিল। হযরত ওমর (রা.) বলতেন, তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা.) বলতেন তার বেচাকেনা জায়েজ হবে। কিন্তু তাবেয়ীগণের যুগে এসে ইজমা হয়ে গেল যে, أَوَلُهُ -এর বেচাকেনা জায়েজ হবে না। এখন যদি أَوَلُهُ -এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ফয়সালা কোনো কাজী করেন, তাহলে তার ফয়সালা কার্যকরী হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার ফয়সালা কার্যকরী হবে না। কেননা, কাজী ইজমার খেলাফ রায় দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে পরবর্তী ইজমা পূর্ববর্তী বিরোধপূর্ণ বিষয়ে হওয়ার কারণে কাজীর রায় কার্যকর হবে। এটা ইমাম কারখী (র.) ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর এক বর্ণনানুযায়ী ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সমর্থন করেছেন এবং আরেক বর্ণনানুসারে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-কে সমর্থন করেছেন। উল্লেখ্য যে, হযরত আলী (রা.) তাঁর মত হতে রুজু করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

সরল অনুবাদ : আর ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য সকল আহলে ইজমারই ঐকমত্য পোষণ করা শর্ত। সুতরাং কোনো একজনের বিপরীত মত পোষণ করা অধিকাংশের বিপরীত মত পোষণ করার ন্যায় ইজমা সংঘটনে সমান বিপত্তি সষ্টিকারী প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ ইজমা সংঘটিত হওয়ার সময় যদি একজন মুজতাহিদও বিপরীত মত পোষণ করেন. তাহলে তাঁর এ মতবিরোধও বিবেচিত হবে प्यतः रेज्या मःघिण रद्य ना। त्कनना, नरी करीय في - प्यतं काउन - لا تَجْتَمِعُ أُمْتِيْ عَلَى الضَّلَالَةِ - काउन শব্দটি সকল ব্যক্তিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং মতবিরোধের অবস্থায় এ সম্ভাবনা থেকে যায় যে, ঐ বিপরীত মত পোষণকারীই হকের উপর রয়েছেন। (চাই এ দ্বিমত পোষণকারী একাই হোন না কেন।) আর কোনো কোনো মু'তাযিলীর মতে অধিকাংশের ঐকমত্য দারাই ইজমা সংঘটিত হয়ে যায়। কেননা, হক যে জামাতের সঙ্গেই রয়েছে, তা অবধারিত। رَدُ اللَّهِ عَلَى - रयमन नवी कतीम 🏻 ইत्रशाम करत्र एक न णान्नार जा शाराया) الْجُمَاعَةِ فَمَنْ شَدَّ شُدٌّ فِي النَّارِ জামাতের সঙ্গে রয়েছে। যে ব্যক্তিই জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হবে. সে একাকী জাহান্লামে গমন করবে ৷) আমাদের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে, হাদীসটির প্রকত অর্থ হলো– ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর যে ব্যক্তিই এর সাথে বিপরীত মত পোষণ করবে এবং তা হতে বের হয়ে যাবে, সে নির্ঘাত জাহান্লামের পথ অবলম্বন করবে। আর ইজমার আসল হুকুম এই যে, তা দ্বারা অকাট্যভাবে শরিয়তের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ শরিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে ইজমার আসল হুকম এই যে. তা দারা অকাট্যতা ও প্রত্যয়ের উপকারিতা অর্জিত হয়। সতরাং ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হুকমের অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। যদিও তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক কারণে অকাট্যতার উপকার প্রদান করে না। যেমন– ইজমায়ে সুকৃতী বা নীরবতামূলক ইজমার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মোটকথা, ইজমা দ্বারা অকাট্যতা ও প্রত্যয় অর্জিত হওয়ার দলিল এই যে, ১. তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায় করেছি যারা মধ্যপন্তার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা অন্য লোকের প্রতিপক্ষে সাক্ষী হও।) অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উন্মতে মুহামদীকে বা 'ন্যায়পরায়ণতা' দারা বিশেষিত করেছেন। সুতরাং তাদের ইজমা অকাট্য হুজ্জত হবে। (নতুবা এ কথা আবশ্যক হয় যে, তারা 'ন্যায়পরায়ণতা'-এর উপর অধিষ্ঠিত নন।) ২ مَنْ عُنْهُمْ عُنْهُمْ صَالِحَ अनुक्र পভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- كُنْتُمْ خُنِهُمْ তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, य সম্প্রদায়ক) أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ প্রকাশ করা হয়েছে মানবমণ্ডলীর জন্য।) অত্র আয়াতে আল্লাহ তা আলা উন্মতে মুহামদীকে দীনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হওয়ার বিবেচনায়ই 🛍 🚅 বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং তাদের كُامِلٌ في इंकमा जकांग्रे इंक्कं रत। (जूनाशांग्र ठार्फित كُامِلٌ في হওয়া আবশ্যক হরে।) ضَالٌ في الدِّيْنِ इওয়া আবশ্যক হরে

وَالشُّوطُ إِجْمَاعُ الْكُلِّ وَخِلَاتُ الْوَاحِدِ عَانِعٌ كَخِلَافِ ٱلْكُثَرِ يَعْنِي فِي حِبْنِ إِنْعِقُودٍ الْإِجْمَاعِ لَوْ خَالَفَ وَاحِدُ كَانَ خِلَافُهُ مُعْتَبَرًا وَلاَ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ لِآنَ لَفْظَ الْأُمَّةِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِى عَلَى الضَّلَالَةِ يَتَنَاوَلُ الْكُلَّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ مَعَ الْمُخَالِفِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ يَنْعَقِدُ الْإجْسَاعُ بِاتِسْفَاقِ الْأَكْشِرِ لِأَنَّ الْحَسَّقَ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِقَوْلِهِ (ع) يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ وَالْجَوَابُ اَنَّ مَعْنَاهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِجْمَاعِ مَنْ شَذَّ وَخَرَجَ مِنْهُ دَخَلَ فِي النَّارِ وَحُكُمُهُ فِي الْأَصْلِ أَنْ يَثْبُتَ الْمُرَادُ بِهِ شَرْعًا عَلَى سَبِينِلِ الْيَقِينِ يَعْنِي اَنَّ الْإِجْمَاعَ فِي الْأُمُودِ الشَّرْعِبَّةِ فِي الْأَصْلِ يُفِيدُ الْيَقِينَ وَالْقَطْعِيَّةَ فَيُكَفَّرُ جَاحِدُهُ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بِسَبَبِ الْعَارِضِ لَا يُفِيْدُ الْقَطْعَ كَالْإِجْمَاعِ السُّكُوتِي لِقَولِهِ تَعَالَى وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَّاء عَلَى النَّاسِ وَصَفَهُمْ بِالْوَسَطِيَّةِ وَهِيَ الْعَادِلَةُ فَيَكُونُوا إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً وَكَذَا قُولُهُ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الخُرِجَتْ لِلنَّاسِ وَالْخَبْرِيَّةُ إِنَّمَا يَكُونُ بِإِعْتِبَارِ كَمَالِهِمْ فِي الدِّين فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً \_

শাব্দিক অনুবাদ : وَالشُرُطُ আর ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো الْحَمَاعُ الْحَالَ بِهِمَاعُ الْحَلَى الْمَاءِ کَخِلَانِ الْاَکْفَرِ अत একজনের বিপরীত মত পোষণ করা مَانِعُ বিপত্তি সৃষ্টিকারী প্রমাণিত হবে وَخِلاَنُ الْوَاحِدِ অধিকাংশের বিপরীত মত পোষণকারীর ন্যায় نَعْنِيْ عِنْنِ عَنْنِ সময়ে وَنْ حِبْنِ সময়ে الْعِمْدَاءِ الْإِجْمَاعِ স্তরাং যদি বিপরীত মত পোষণ করেন وَاحَدُ مَاسَانِهُ مَا اللهُ عَنْدُ عَالَمُ اللهُ عَنْدُ وَالْعَامِ اللهُ الْمَاءِ اللهُ الل

طعه अश्चिष्ठिक रत ना فِي تَوْلِهِ (عد) रकनना, उपाठ मकि (عنى تَوْلِهِ (عد) नवी कतीय والْإَجْمَاعُ विकास पूर्णिक रत ना فِي تَوْلِهِ (عد) अकल वाकिर्ज بَتَنَاولُ रेकमा (थरक यात्र प्रोविक्त कें مَتَعِيْعُ الْمَتِيْعُ عَلَى الْفِيلُالَةِ अखर्जूक करत الْكُلَّ अखर्जूक करत الْكُلَّ अखर्जूक करत الْكُلَّ अखर्जूक करत الْكُلَّ अखर्जूक करत الْكُلِّ अखर्जूक करत الْكُلِّ अखर्जूक करत الْكُلِّ عَلَى الْفِيلُالَةِ अखर्जूक करत الْكُلُّ अवस्व वाकिरक عَلَى الْفِيلُالِةِ الْعَلَى الْفِيلُولَةِ الْعَلَى الْعَلَى الْفِيلُولَةِ الْعَلَى الْفِيلُولَةِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى আর কিছু সংখ্যক وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ বিপরীত মত পোষণকারীর সাথে مَعَ الْمُخَالِفِ আর কিছু সংখ্যক ুর্মু তাযিলীর মতে وَانْجُمَاعُ ইজমা সংঘটিত হবে بِارْبَفَاقِ ঐকমত্য দ্বারা الْاَجْمَاعُ অধিকাংশের يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ আলার يَدُ اللّٰهِ আলার করেছিন مَعَ الْجَمَاعَةِ (यমनि नवी कतीर عَلَيْهِ السَّلامُ आंगार्ण्ड नार्ण्ड مَعَ الْجَمَاعَةِ अत्याम करत्र्हिन مَعَ الْجَمَاعَةِ आहार जां आलात اللّٰهِ अांशारा कर्त्रहें कांगार्ण्ड नार्थ तराहि عَلَى الْجَمَاعَةِ रार्थ अत्या করবে مُنْ شَدٌّ शामीসिएत প্রকৃত অর্থ হলো يُعُمُّو পরে يَعُمُّقُو সংঘটিত হওয়ার والْجُمَاع হজ্মা أَنَ مَعْنَاهُ جَاحِدُ، पूर्णा वा पृष्णा वा विश्वीम وَالْمَعْتِيةَ الْعَارِضِ कादाल بِسَبَبِ कादात कादात فِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ الْ كَانَ كَانَ كَانَ कादा क्रांता क्रांता وما প্রতিবন্ধকতার كَالْإِجْمَاعِ السُّكُوْتِي অকাট্যতার الْقَطْعُ অকাক্রিতা প্রদান করে না كَالْإِجْمَاعِ السُّكُوْتِي অকাট্যতার الْقَطْعُ অকাক্রিতা প্রদান করে করেছি كَالْبُولِهِ تَعَالَى অব্যানভাবে الْقَوْلِهِ تَعَالَى (যেমনি আল্লাহ তা'আলার বাণী وَكَذْلِكُ আর এমনিভাবে جَعَلَنْكُمْ আমি তোমাদেরকে করেছি الْمَدَّ وَسُطًا মধ্যপন্থি উন্মত वाराज राज्य शां वाना है यार्ज क्षां وَصَغَهُمُ वार्ज राज्य وَصَغَهُمُ वार्ज राज्य وَتَتَكُونُوا وَالنّاسِ वार्ज वार्ज वार्ज وَتَتَكُونُوا বিশেষিত করেছেন بِالْوَسَطِيَّةِ न्याय्र পরায়ণতা দ্বারা وَهِيَ الْعَادِلَةُ प्राय्र পরায়ণতা بِالْوَسَطِيَّةِ अवता शास विद्यापि करत्रह 

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইজমার জন্য আহলে ইজমার সকলের

- এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইজমার জন্য আহলে ইজমার সকলের ঐকমত্য প্রয়োজন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো সমকালীন সমস্ত আহলে ইজমার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যদি একজনও এর বিরোধিতা করে, তাহলে উক্ত বিরোধিতা ধর্তব্য হবে এবং ইজমা সংঘটিত হবে না। কেননা, নবী করীম 🚐 বলেছেন-এর দ্বারা সমস্ত উন্মতকে বুঝানো أصَّة তাদীসে উদ্ধৃত أصَّتِي عَلَى الضَّلاَلَةِ হয়েছে। কাজেই হতে পারে, যে বিরোধিতা করেছে তার মতই সঠিক। একদল মু'তাযিলীর মতে সমস্ত আহলে ইজমার ঐকমত্য জরুরি নয়; বরং অধিকাংশগণ একমত হলেই ইজমা সংঘটিত হবে। কেননা, নবী করীম عَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ বলেছেন- يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। যে ব্যক্তি জামাত হতে পৃথক হয়ে যাবে সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জাহানার্মে প্রবেশ করবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশের রায়ের মধ্যেই হক নিহিত রয়েছে। মু'তাযিলীগণের এ দলিলের জবাবে আমাদের আহলুস সুনাত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন যে. মূলত হাদীসখানার অর্থ এই যে. ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি ইজমার বিরোধিতা করবে এবং ইজমা হতে বের

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে ইজমার হুকুম ও ইজমা গ্রহণযোগ্য وَمُكُمَّةً فِي الْأَصْلِ أَنْ يَضْبُتُ الْمُرَادُ بِهِ النخ হওয়ার দলিল পেশ করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) ইজমার حكم আলোচনা করেছেন। ইজমার خُخُم এই যে, এটা শরিয়তের বিষয়াবলিতে হাসিল يَقِينُن ও نَطْعِيَّتْ এর মাধ্যমে يَقِيْن ও (পৃঢ় বিশ্বাস)-কে সাব্যস্ত করে থাকে। যদ্ধপ কিতাবুল্লাহ ও خَبَر مُقَوَاتِرْ । হয়ে থাকে। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে আনুষষ্ঠিক কারণে ইজমা অকাট্যতাকে সাব্যস্ত করে না। যেমন- اِجْسَاء شُكُونْتَيْ (নীরব ঐকমত্য)। তবে এতদসত্ত্বেও এটা আমাদের (হানাফীগণের) মতে দলিল হিসেবে গ্রহণীয়।

সূতরাং ইজমা অস্বীকারকারীকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। অর্থাৎ জমহুর (তথা মাশায়েখে বুখারা ও বলখ)-এর মতে ইজমার দ্বারা যে 🕹 সাব্যস্ত হয়েছে এটা অস্বীকারকারীকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। এ জন্যই বুখারা ও বলখের মনীষীর্গণ রাফেযীদেরকে কাফির বলেছেন। কেননা, তারা হয়রত আবু বকর (রা.)-এর ইমামত (খেলাফত)-কে অস্বীকার করেছেন, যা ইজমার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। শায়খ মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কিতাবুল্লাহ ও সুনুতে রাসূলকে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফির নামে আখ্যা দেওয়া যাবে না। যদিও তার তাবীল অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন। সূতরাং যার উপর ইজমা হয়েছে তা যদি দীনের এমন জরুরি অঙ্গ হয় যা বিশেষ. অবিশেষ, নির্বিশেষে সকলকেই বুঝতে পারে, তাহলে এটা অস্বীকারকারীকে কাফির নামে আখ্যায়িত করা যাবে। পক্ষান্তরে যদি এটা দীনের বিশেষ অঙ্গ না হয়। আর অস্বীকারকারী কোনো তাবীলের মাধ্যমে যদিও উক্ত তাবীল ফাসিদ হোক না কেন– এটাকে অস্বীকার করে, তাহলে তা অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না। কেননা, সে স্বীয় লালসার ও কামনা-বাসনার পিছনে পড়ে দীনে মুহাম্মদ 🚐 -কে অস্বীকার করেনি। এ জন্যই কেউ কেউ বলেছেন যে, কুফর লাযেম হওয়া কুফর নয়; বরং কারো উপর কুফর লাযেম করে দেওয়া কুফর। আর রাফেযীরা বাতিল তাবীলের মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইমামতকে অস্বীকার করেছেন। আর তা এই যে, হযরত আলী (রা.) আত্মরক্ষার খাতিরে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট বাইয়াত করেছিলেন। কাজেই তাঁর খেলাফতের উপর ইজমা সংঘটিত হয়নি। কাজেই তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। মূলত তার্দের এ দাবি ঠিক নয়। কেননা, হযরত আলী (রা.) خبر متواتر -এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি স্বতঃস্কৃর্তভাবে এবং খুলূসিয়াতের সাথে হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি বীর পুরুষ ছিলেন। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য তিনি বায়'আত গ্রহণ করেছেন এটা তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ দানের শামিল। [পরবর্তী অংশ ২৩১ নং পৃষ্ঠায়]

وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُسْتَاقِينَ الرُّكُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غُنْدِرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلِّى فَجُعِلَتْ مُخَالَفَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِثْلَ مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ كَخَبَرِ الرَّسُولِ حُجَّةً قَطْعِيَّةً وَامْثَالِهِ وَقَدْ ضَلَّ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِيضُ فَقَالُوْا إِنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِآنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا فَكَذَا الْجَمِيعُ وَلَا يَدْرُونَ قُوَّةَ الْحَبْلِ الْمُوَلَّفِ مِنَ الشُّعْرَاتِ وَأَمْثَالِهِ إِثْمَّ أَنَّهُمْ إِخْتَكُفُوا فِي أَنَّ الْإِجْمَاعَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي إِنْعِقَادِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَاعِ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ مِنْ دَلِينْ لِ ظَيِّيِّ أَوْ يَنْعَقِدُ فُجَاءَةً بِلاَ دَلِينِلِ بَاعِثٍ عَلَيْدِ بِالْهَامِ وَتَوْفِينٍ مِنَ اللَّهِ بِأَنْ يَخْلُقَ اللُّهُ فِينِهِمْ عِلْمًا ضَرُورِيًّا وَيُوَفِيِّقَهُمْ لِإِخْتِبَارِ الصَّوَابِ فَقِيْلَ لَا يُشْتَرَكُ لَهُ الدَّاعِيْ وَالْاَصَحُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ دَاعِ عَلَى مَا قَالَ الْمُصَيِّفُ (رح) -

অনুবাদ : ৩. অনুরপভাবে আল্লাহ وَمَنْ يُشَاقِقَ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا -जांजान करतरहन تَبَيَّنَ لَهُ اللَّهُدَى وَيَقَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مِا ্র্র্ট্র (আর যে কেউ রাসূলের বিরোধিতা করবে হিদায়েতের পথ তার উপর সুপ্রকাশিত হওয়ার পর এবং সমস্ত মুসলমানের বিপরীত পম্থা অবলম্বন করবে, আমি তাকে সমর্পণ করে দিবো তাতে যা সে অবলম্বন করেছে।) অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করাকে নবী করীম 🚐 - এর বিরুদ্ধাচরণের অনুরূপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সূতরাং তাঁদের ইজমা নবী করীম 🚃 -এর হাদীসের ন্যায়ই অকাট্য হুজ্জত হবে। ইজমা-এর হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে এ সব নস ছাডা আরো বহু দলিল বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো মু'তাযিলী ও রাফিয়ী সম্প্রদায় এ মাসআলায় সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। তারা বলে বেড়ায় যে. ইজমা হুজ্জত নয়। কারণ, আহলে ইজমার মধ্য হতে প্রত্যেকটি বক্তির ক্ষেত্রেই এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি ভূলের উপর রয়েছেন। সূতরাং সকলের মত এক হওয়া সত্ত্তেও এ সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকবে। এ নির্বোধরা জানে না যে, একটি পশম একাকী অতি তচ্ছ ও দর্বল বস্ত, কিন্তু তাদের সমষ্টি দ্বারা তৈরি রজ্জ্ব অত্যন্ত মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে যায়। আবার যারা ইজমাকে হুজ্জত বলে স্বীকার করেন, তারা পরস্পর এ প্রশ্নে মতপার্থক্য করেছেন যে. ইজমা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তার কোনো প্রেরণা ও সবব যথা- যন্নী দলিল, খবরে ওয়াহিদ অথবা কিয়াস বর্তমান থাকা শর্ত, না কোনো দলিলের ভিত্তি ছাডাই ইলহাম অথবা আল্লাহ তা'আলার তৌফিক দ্বারা হঠাৎ ইজমা সংঘটিত হয়ে যায় এভাবে যে. আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত সময়ে আহলে ইজমার অন্তরে কোনো বিষয়ে ইলমে যর্ম্বরী পয়দা করে দেন এবং তাঁদেরকে হক এখতিয়ার করার তৌফিক প্রদান করেন। এ সম্পর্কে কারো কারো মত এই যে. চাহিদা বা প্রেরণা থাকার কোনো শর্ত নেই। কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ ও প্রবল মত এই যে, তজ্জন্য কোনো না কোনো অনুপ্রেরণা ও সবব থাকা জরুরি। যেমনটি গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন।

عَلَى مَا قَالُهُ مَا قَالُهُ مَا وَاللهُ اللهُ اللهُ إِلهُ اللهُ إِلَهُ اللهُ ال

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

#### [পূর্ববর্তী ২২৯ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

উন্মতে মুহাম্মদীয়া 🚃 -এর ইজমা দলিল হওয়ার পক্ষে কয়েকটি আয়াতে কারীমাহ্ পেশ করেছেন–

- كَا الْخَ وَكُالِكُ جَمَانَاكُمْ أَمَّةٌ وَسُطًا الخ তথা ন্যায়বিচারক জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। যাতে তোমরা লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করতে পার।' এ আয়াত দ্বারা উন্মতে মুহাম্মদী عَادِلْ वा ন্যায়পরায়ণ হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই তাদের ইজমা দলিল হবে।
- ২. আল্লাহর বাণী کُنْتُ مُثِرُ اُمَّةٍ اُخْرِجُتُ لِلنَّاسِ 'তোমরা সর্বোত্তম জাতি তোমাদেরকে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' সুতরাং দীনে মুহামদী ক্রি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কারণেই তাঁর অনুসারীদেরকে সর্বোত্তম উম্মত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কাজেই তাদের ইজমা দলিল হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তাদের ইজমা হক ও দলিল হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযোগী না হলে তারা গোমরাহ হওয়া সাব্যস্ত হবে। সুতরাং গোমরাহ উম্মত কিভাবে সর্বোত্তম উম্মত হিসেবে গণ্য হতে পারে? তালবীহ গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, নিখুঁত চেষ্টার পর ইজতিহাদী ভূলের কারণে কোনো কোনো কোনো কিনাবিল সমানদারদের জন্য সর্বোত্তম জাতি হওয়ার বিরোধী নয়।

#### (२७० नः भृष्ठात्र जालाठना)

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে কতিপয় মু'তাযিলী ও রাফিযীর মতে ইজমা হজ্জত নয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইজমার ব্যাপারে কতিপয় মু'তাযিলী ও রাফিয়ী আলিম সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সূতরাং তারা বলেছেন যে, ইজমা শরয়ী দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। তাদের যুক্তি এই যে, যেহেতু উমতের প্রত্যেক ব্যক্তির রায় পৃথক পৃথকভাবে ভুল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেহেতু সবার সমিলিত রায়ের মধ্যেও ভুল হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। সূতরাং ইজমা কিভাবে অকাট্য দলিল হতে পারেঃ জমহরের পক্ষ হতে এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যদ্রুপ কতিপয় পশম বা ইত্যাকার ভঙ্গুর বস্তু বিচ্ছিনুভাবে থাকা অবস্থায় খুব দুর্বল থাকে এবং অনায়াসেই তাকে ছিঁড়ে ফেলা যায়; কিন্তু যখন অনেকগুলো পশমকে একত্র করে রিশি পাকানো হয়, তখন হাতির মাধ্যমেও তা ছিন্ন করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তদ্রুপ পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকের রায় দুর্বল হলেও সমিলিতভাবে তা অত্যন্ত শক্তিশালী ও অকাট্য হয়ে যায়। তা ছাড়া ইতঃপূর্বে ইজমা দলিল হওয়ার পক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এদের মোকাবিলায় তাদের উপরিউক্ত অজ্ঞতাপূর্ণ খোঁড়া যুক্তি ক্রক্ষেপযোগ্য নয়।

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে ইজমার জন্য دَاعِیْ থাকা পূর্বশর্ত কিনা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যারা ইজমাকে হুজ্জত হিসেবে গণ্য করে থাকেন, তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, ইজমার জন্য পূর্ব হতে কোনো رَبِيْلُ طُنَنِيْ থাকা শর্ত কিনা যা ইজমার প্রতি আহ্বানকারী হবে। সুতরাং একদলের মতে ইজমার জন্য কোনো দলীলে যন্নীর বর্তমান থাকা পূর্বশর্ত নয়; বরং তা তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম ও তৌফিক দানের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

কিন্তু বিশুদ্ধতর মায্হাব এই যে, ইজমার জন্য কোনো দলিল থাকা যা ইজমার দিকে উদ্বুদ্ধকারী হবে। আমাদের সম্মানিত গ্রন্থকার (র.)ও এ মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। কেননা, শরয়ী দলিল ব্যতীত ফতোয়া প্রদান জায়েজ নেই। কাজেই আহলে ইজমাগণের সামনে এমন একটি সনদ (সূত্র) বর্তমান থাকা জরুরি যা হতে তাঁরা মাসআলা উদ্ভাবন করবেন এবং এটার উপর ঐকমত্য পোষণ করবেন। আর সূত্র বর্তমান থাকা অবস্থায় ইজমার ফায়েদা এটা হবে যে, এটার ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনার ইতি হবে এবং অকাট্য হয়ে যাবে।

وَالدَّاعِيْ قَدْ يَكُونُ مِنْ إِخْبَارِ الْأَحَادِ أَو الْقِيَاسِ أَمَّا إِخْبَارُ الْأَحَادِ فَكَاجْمَاعِهِمْ عَلَيْ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الطُّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالدَّاعِيْ إلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَامَّا الْقِياسُ فَكَاجْمَاعِهِمْ عَلَى حُرْمَةِ الرّبِلُوا فِي الْأَرُزِّ وَالدَّاعِيْ إِلَيْهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْآشْيَاءِ السِّئَّةِ وَفِي قَوْلِهِ قَدْ يَكُونُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ اللَّاعِيَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْكِتَابِ أيْضًا كَاجْمَاعِهِمْ عَلَى حُرْمَةِ الْجَدَّاتِ وَبَنَاتِ الْبَنَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى خُرْمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَقِيلً لَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ إِذْ عِنْدَ وُجُودِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُ وَرَقِ لا يَحْتَاجُ إِلَى الْإِجْمَاعِ ثُمَّ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ (رحا) أنَّهُ لَابُدَّ لِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا مِنَ الْإِجْمَاعِ فَقَالَ وَاذِا انْتَقَلَ الْبِنَا اِجْمَاعُ السَّلُفِ بِإِجْمَاعِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى نَقْلِهِ كَأَنَ كُنَقْلِ الْعَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ فَيَكُونُ مُوْجِبًا لِلْعِلْم وَالْعَمَلِ قَطْعًا كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى كُونِ الْقُرْأَنِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَفَرْضِيَّةِ الصَّلْوةِ وَغَيْرِهَا .

সরল অনুবাদ : আর ইজমার অনুপ্রেরণাটি কখনো খবরে ওয়াহিদ অথবা কিয়াসের মধ্য হতে হয়ে থাকে। খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে ইজমার উদাহরণ, যেমন-খাদ্যশস্য, গম ইত্যাদি হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় জায়েজ না হওয়ার প্রশ্নে উন্মতের ইজমা সংঘটিত হওয়া। আর এটার প্রতি আহ্বানকারী বা প্রেরণাদাতা হচ্ছে নবী করীম 🚃 -এর নিম্নোক্ত पे تَبِيْعُوا الطُّعَامَ قَبْلَ الْقَبْضِ -काउन তथा अवत्त उग्नारिम আর কিয়াসের ভিত্তিতে ইজমার উদাহরণ, যেমন- চাউলের মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার প্রশ্নে উন্মতের ইজমা সংঘটিত হওয়া। এর প্রতি আহ্বানকারী হচ্ছে সেই কিয়াসটি, যার সাহায্যে চাউলকে মানসূস ষষ্ঠ বস্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর গ্রন্থকার (র.)-এর কওল نُدُ نَكُنُ -এর মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইজমার প্রতি আহ্বানকারী কখনো কিতাবল্লাহর মধ্য হতেও হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা আলার কাওল - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ - এর উপর ভিত্তি করে দাদী ও নাতনীর সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার প্রশ্রে উন্মতের ইজমা সংঘটিত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন যে, কিতাবুল্লাহর ভিত্তিতে ইজমা শুদ্ধ নয়। কেননা, কিতাবুল্লাহ ও সুনুতে মাশহুরার বর্তমানে ইজমার কোনো প্রয়োজন নেই। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বর্ণনা করেছেন যে, ইজমা উদ্ধত করার জন্য ইজমার প্রয়োজন রয়েছে। সূতরাং তিনি বলেছেন, **আর** যখন পূর্ববর্তীগণের ইজমা প্রত্যেক যুগে ইজমা সহকারে উদ্ধৃত হয়ে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন তা মুতাওয়াতির হাদীসের উদ্ধৃতির অনুরূপ হবে। অর্থাৎ অকাট্যভাবে ইলম ও আমলকে ওয়াজিব করবে। যেমন-কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার কিতাব হওয়া, নামাজ-রোজা প্রভৃতি ফরজ হওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণের ইজমা মৃতাওয়াতির রেওয়ায়াত-এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে।

अपदा والدَّاعِيْ الْحَارِ الْأَحَارِ الْأَحَارِ الْأَحَارِ الْأَحَارِ الْلَحَارِ الْلَحَارِ الْلَحَارِ اللَّمَارِ الْحَارِ المُحَارِ الْحَارِ اللَّمَارِ الْحَارِ اللَّحَارِ الْحَارِ اللَّمِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَالِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَالِ الْحَارِ الْحَارِ

لِنَفْلِ অতঃপর প্রস্থকার বর্ণনা করেছেন যে أَنَّهُ لَابُدُّ আবশ্যকতা বা প্রয়োজন রয়েছে لِنَوْفِيا ﴿ আমাদের انْتَفَلَ اِلَيْبَنَا अञ्जाः তিনি বলেছেন وَإِذَا আহি করার জন্য الْبِجْمَاعِ ٥ اَيْضًا করার জন্য الْإِجْمَاعِ सिकेंট পৌছবে بِاجْمَاعُ السَّلَفِ পূৰ্ববৰ্তীগণের ইজমা إِجْمَاعُ السَّلَفِ ইজমা সহকারে كِنَ فَلِم প্রত্তির নায় الْمَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ উদ্ধৃত বয়ে كُنَفْلِ عُصْمِ এখন তা হবে الْمُعَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ উদ্ধৃতির ন্যায় كَنَفْلِ वখন তা হবে الْمُعَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ अवा उरत كَنَفْلِ वখন তা হবে الْمُعَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ अवा उरत الْمُعَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ अव्ह जा वस्त الْمُعَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ अव्ह जा वस्त الْمُعَدِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُعَلِّمِ الْمُتَامِّدِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُتَوَاتِرِ الْمُعَلِّمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال हेनामक كَلْي كُونِ الْقُرْانِ ववः वामनत فَطْعًا वकाणार्जात كَاجْمَاعِهِمْ वकाणार्जात فَطْعًا ववः वामनत وَالْعَمَلِ विषया وعَنْبُرها नामां وعَنْبُرها वामां والصَّلُوة विषया وفَرْضِيَّة विषया كِتَابُ اللَّهِ تعَالَى

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অর আলোচনা : উক্ত ইবারতে وَالْدُاعِيُّ اِلْبُهِ فَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لاَ تَبِيْعُوا الخ ইজমা সংঘটিত হওয়ার উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মত অনুযায়ী ইজমার জন্য কোনো (আহ্বানকারী) বর্তমান থাকা পূর্বশর্ত। গ্রন্থকার (র.)-ও একে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ইজমার জন্য ৌ ্র্রা আহ্বানকারী থাকা জরুরি। আর এ আহ্বানকারী কোনো কোনো সময় خَبَر وَاحِد হতে পারে। আবার কদাচিৎ কিয়াসও হতে পারে। যে إِجْمَاعُ -এর জন্য خَبَر وَاحِد (আহ্বানকারী) হয়ে থাকে, তার উদাহরণ এই যে, নবী করীম 🊃 হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন। যেমন- মেশকাত শরীফে مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ خُتِّى - বলেছেন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, নবী করীম 🚎 বলেছেন অর্থাৎ কেউ যদি কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে, তাহলে এটা কবজ করার পূর্বে যেন বিক্রয় না করে।–(বুখারী ও মুসলিম) অতঃপর এটার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণ একমত হয়ে গেছেন যে, হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। আর কিয়াসের উপর ভিত্তি করে ইজমা সংঘটিত হওয়ার উদাহরণ এই যে, হাদীসের মধ্যে ষষ্ঠ বস্তু তথা স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, লবণ ও খেজুরের মধ্যে بِيْوا কে হারাম করা হয়েছে। এদের উপর কিয়াস করে আলিমগণ চাউলের মধ্যেও بِيُوا কে হারাম করেছেন এবং উক্ত হুরমতের উপর ফকীহগণের ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে।

ত্র আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে কিতাবুল্লাহ ইজমার ভিত্তি وَفِي تَوْلِهُ وَفِي تَوْلِهِ فَدْ يَكُونُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الدَّاعِيَ العَ হওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) ইতঃপূর্বে বলেছেন– مَاضِى প্রকাশ থাকে যে, مَاضِى যখন مَاضِى এর উপর আসে তখন এটা তাকীদের অর্থ প্রদান করে। আর عُثْ تارع -এর উপর আসে তখন تَعْلِيْل অর্থাৎ কদাচিতের অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং তাঁর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইজমার ذَاعِيْ কখনো خَبَر وَاحِدْ হয় আবার কখনো কিয়াস হয়, আর কখনো অন্য কিছু হয়। সূতরাং অন্য কিছু হলো কিতাবুল্লাহ। যেমন আল্লাহর বাণী - وَرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمُهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ তোমাদের মা এবং কন্যাদেরকে হারাম করা হলো)। এর উপর ভিত্তি করে মুজতাহিদগণ ইজমা করেছেন যে, جَدَّاتُ অর্থাৎ নানী এবং عَنَاتُ الْبَنَاتِ अर्था९ कन्गारनत कन्गारक विवार कता राताय।

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, কিতাবুল্লাহ ও সুনুতে মাশহুরার বর্তমানে ইজমার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং পরিভাষায় অনুরূপ ইজমা অনর্থক হবে। কেননা, এটা তখন শুধু তাকীদকে সাব্যস্ত করবে। যেমন– একই ব্যাপারে একাধিক পরস্পর সহযোগী বিদ্যমান থাকে, তবে তাকীদ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

- अब जात्नाहना : এখाনে ইজমার বর্ণনা পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা - قُولُهُ وَإِذَا انْتَقَلَ اِلْبِنَا إِجْمَاعُ السَّلَفِ الخ হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ইজমা দু'ভাবে বর্ণিত হতে পারে। ১. مُتَوَاتِر এর পদ্ধতিতে। অর্থাৎ سَلَف صَالِحِيْن যে বিষয়ে وَاجْمَاعُ করেছেন তা প্রত্যেক যুগে একই পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আমাদের নিকট পৌছেছে। কাজেই এটা خُبَرُ مُتَوَاتِرُ এব হুকুমভুক্ত হবে এবং ইলিম ও আমল উভয়কে ওয়াজিবকারী হবে। ২. اَحَادُ হিসেবে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ سَلَفَ صَّالِحِيْن -এর মাধ্যমে যে ইজমা সংঘটিত হয়েছে তা প্রত্যেক যুগে خَبَر وَاحِدْ এর পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আমাদের নিকট পৌছবে। সুতরাং এটা خَبَر وَاحِدْ ত্কুমভুক্ত হবে এবং আমলকে ওয়াজিব করবে; কিন্তু ইলমে ইয়াকীনকে ওয়াজিব করবে না। কাজেই এটা ﴿لِيْلِ ظَنَى (ধারণামূলক पिनन) रत کُنِیل تَطْعِی (অकाएँ। पिनन) रत ना ।

وَإِذَا انْتَقَلَ إِلَيْنَا بِالْأَفْرَادِ كُأَنْ كِكُفِّي السُّنَّة بِالْأَحَادِ فَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلَ دُوْنَ الْعِلْمِ مِثْلُ خَبَرِ الْأَحَادِ كَقَوْلِ عُبَيْدَةِ السَّلْمَانِيْ إِجْتَمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى مُحَافَظَةِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهُ وِ وَتَحْرِيْمِ نِكَاجِ الْأُخْتِ فِيْ عِدَّةِ الْأُخْتِ وَتَوْكِيْدِ الْمَهْرِ بِالْخِلْوَةِ الصَّحِيْحَةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَمْثِيلِهِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُودِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ إِلَّا بِعَدَمِ إشْتِهَادِه فِئ قَرَنِ السَّحَابَةِ وَهُذَا كُمْ يَسْتَقِمْ للهُنَا لِآنَّ الْإِجْمَاعَ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ فَبَعْدَهُ لَيْسَ إِلَّا أَحَادُ أَوْ مُتَوَاتِرُ ثُمَّ هُوَ عَلَى مَرَاتِبَ أَيِ الْإِجْمَاعُ فِي نَفْسِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ نَقْلِم لَهُ مَرَاتِبٌ فِي الْقُوَّةِ وَالظُّعْفِ وَالْبَقِينِ وَالظَّنِّ فَالْأَقُولَى إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ نَصًّا مِثْلُ أَنْ يَقُولُوا جَمِيعًا اَجْمَعْنَا عَلَى كَذَا فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَيْةِ وَالْخَبِرِ الْمُتَوَاتِرِ حَتَّى يُكَفَّرَ جَاحِدُه وَمِنْهُ الْإِجْمَاعُ عَلٰى خِلَافَةِ ابِي، بَكْرِ (رض) ثُمَّ الَّذِي نَصَّ الْبَعْضُ وَسَكَتَ الْبَاتُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ الْمُسَمِّى بِالْإِجْمَاعِ السُّكُوْتِيْ وَلَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْآدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ \_

সরল অনুবাদ : আর যদি পূর্ববর্তীদের ইজমা এএর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছে, তাহলে তা খবরে ওয়াহিদের উদ্ধৃতির অনুরূপ হবে। অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদের ন্যায় এটার উপর আমল ওয়াজিব হবে, কিন্তু প্রত্যয়মূলক জ্ঞান অর্জিত হবে না। যেমন- উ্রপ্রাদা সালমানী-এর এই কাওল যে, সাহাবায়ে কেরাম জৌহরের পূর্বে চার রাকআত সুনুত সর্বদা আদায় করা, এক বোনের ইদ্দতের মধ্যে অন্য বোনের সাথে বিবাহ হারাম হওয়া এবং পূর্ণাঙ্গ নির্জনবাস দ্বারা সম্পর্ণ মোহর ওয়াজিব হওয়া-এর উপর ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর গ্রন্থকার (র.) ইজমার উদ্ধৃতি প্রদান প্রসঙ্গে মাশহুর হাদীস দ্বারা উদাহরণ পেশ করেননি। কারণ, মাশহুর ও মৃতাওয়াতির-এর মধ্যে শুধ এটুকুই পার্থক্য যে, মাশহুর সেই হাদীসকে বলা হয়, যা সাহাবীদের যগে প্রসিদ্ধির স্তরে উপনীত হতে পারেনি। অবশ্য এটার পর প্রত্যেক যুগেই মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে উদ্ধত হয়ে আসছে। আর ইজমার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে এ অবস্থা সম্ভবই নয়। কারণ, নবী করীম 🚃 -এর জমানায় তো ইজমা ছিলই না। সাহাবীদের যুগে অথবা তদপরবর্তী যুগেই ইজমা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগের ইজমা উদ্ধৃত করার মাত্র দু'টি পন্থাই হতে পারে– এক. انُحَادُ -এর মাধ্যমে অথবা দুই. 📆 -এর পদ্ধতিতে। (মাশহুর-এর মাধ্যমে উদ্ধৃতির কোনো অবকাশই নেই।) আবার ইজমার কয়েকটি স্থর রয়েছে। অর্থাৎ উদ্ধৃতির ব্যাপারে বিবেচনা না করে স্বয়ং ইজমার জন্য শক্তি ও দুর্বলতা, প্রত্যয় ও সংশয়ের বিচারে কয়েকটি স্তর রয়েছে। ১. সর্বাধিক শক্তিশালী ইজমা তা-ই. যা সকল সাহাবীর প্রকাশ্য উক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত ঐকমত্য দারা সংঘটিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন তাঁরা अक्रल अभिनिज्जात वनत्वन المُخْمُعُنَا عَلَى كُذَا ইজমা নিঃসন্দেহে কুরআনের আয়াত ও খবরে মতাওয়াতির-এরই মতো। এমনকি এর অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত সম্পর্কে সংঘটিত ইজমা এ প্রকার ইজমারই শ্রেণীভুক্ত। ২. অতঃপর সেই ইজমা যদসম্পর্কে কোনো কোনো সাহাবী প্রকাশ্য উক্তির মাধ্যমে যে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন এবং অবশিষ্টগণ নিকুপ থেকেছেন। তাকেই ইজমায়ে সুকৃতী বা নীরবতামূলক ইজমা নামে অভিহিত করা হয়। এ প্রকার ইজমা যদিও অকাট্য দলিলেরই শ্রেণীভুক্ত. কিন্তু তার অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না।

كَانَ आता यिन क्रिक क्रिक्त मिंदी و البُنْ المَهُ اللهُ ال

وَمُ وَالْمَوْرَةِ وَالْمُورَةِ وَلِي وَالْمُورَةِ وَالْمُورَةُ وَالْ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রস্থকার (র.) ইজমার نَعْل বা বর্ণনা পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রস্থকার (র.) ইজমার نَعْل বা বর্ণনা পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রস্থকার (র.) ইজমার نَعْل বা বর্ণনা পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে এর কারণ এই যে, মূলত خَبْر مَشْهُوْر ও সাথে এক ক্রেনি। এর কারণ এই যে, মূলত خَبْر مَشْهُوْر ও مُتَوَاتِر কিন্তু । এদের মধ্যে কেবল এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, مَشْهُوْر ও مُتَوَاتِر কার পর্যায়ে পৌছেনি, আর متواتر সাহাবীগণ (রা.)-এর যুগেই نَهْرَ مُشْهُوْر ক্রিছেছে। অন্যথায় সাহাবী পরবর্তী যুগে خَبْر مُتَوَاتِر স্লত مَشْهُوْر بِর্বি পদ্ধতিতেই বর্ণিত হয়েছে। আর ইজমার ক্ষেত্রে অনুরূপ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। কেননা, নবী করীম এর যুগে কোনো ইজমা হয়ন। ইজমার ধারা চালু হয়েছে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং তৎপরবর্তী যুগে। কাজেই এটা বর্ণনার শুধু দুটি পদ্ধতি হতে পারে– এক. متواتر এবং দুই.

শূর্ব আবোচনা : গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে ইজমার নির্দাদের বর্ণনা করেছেন। পূর্বে ইজমার যে শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করা হয়েছে তা এর বর্ণনাগত দিকের বিবেচনায় করা হয়েছে। আর এখানে মূল ইজমা সবল ও দুর্বল প্রত্যয়পূর্ণ ও সংশয়পূর্ণ হওয়ার দিক বিচারে কয় স্তরে বিভক্ত হতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) ইজমার বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করেছেন।

مه. ইজমার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো সেই ইজমা, যার উপর সাহাবীগণ স্পষ্ট ভাষায় একমত হয়েছেন। যেমন তাঁরা বলেছেন خَبْرُ مُتَوَاتِرُ অর্থাৎ আমরা এর উপর একমত হলাম। এরপ ইজমা কুরআনের আয়াত এবং خَبْرُ مُتَوَاتِرُ এর ন্যায় শক্তিশালী ও অকাট্য। এটার অস্বীকারকারীকে নিঃসন্দেহে কাফির নামে আখ্যায়িত করা হবে। যেমন– সাহাবীগণ হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর খেলাফতের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন।

ثُمَّ إِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ أَيْ بَعْدَ الصَّ مِنْ اَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى حُكْمِ لَمْ يَظْهَرْ فِلْلُو خِلَافُ مَنْ سَبَقَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَبَرِ الْمَشْهُ وْرِيُ فِينْدُ الطَّمَانِيْنَةَ دُوْنَ الْيَقِينِين ثُمَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى قَوْلٍ سَبَقَهُمْ فِيْهِ مُخَالِفُ بَعْنِي إِخْتَلَفُوا أَوَّلاً عَلَى قُولَيْنِ ثُمَّ اَجْمَعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلْى قَوْلٍ وَاحِدٍ فَهٰذَا دُوْنَ الْكُلِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُوْنَ الْعِلْمِ وَيَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِياسِ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْأُمَّةُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةٍ فِي أَيِّ عَصْرِ كَانَ عَلَى اتْوَالٍ كَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهَا بَاطِلُّ وَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ أَخَرَ كَمَا فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا قِبْلَ تَعْتَدُ بِعِدَّةِ الْحَامِيلَ وَقِينَلَ بِابَعْدِ الْاجَلَيْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَعْتَدَّ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ ابَعْدَ الْأَجَلَيْنِ وَقِيلً لهٰذَا فِي الصَّحَابَةِ خَاصَّةً أَى بُطْلَانُ الْقُولِ الثَّالِثِ فِي الصَّحَابَةِ فَقَطْ فَإِنَّهُمْ إِن اخْتَكُفُوا عَلْى قَوْلَيْنِ كَانَ إِجْمَاعًا عَلْى بُطْلَانِ الْقَوْلِ الثَّالِثِ دُوْنَ سَائِرِ الْأُمَّةِ -

: ৩. তারপর সাহাবায়ে অনুবাদ কেরামের পরবর্তীগণের ইজমা অর্থাৎ সাহাবীদের পরবর্তী প্রত্যেক যুগের লোকজনদের ইজমা এমন ছকুমের ব্যাপারে. যে ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের কোনো মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি। অর্থাৎ সাহাবীদের মধ্য হতে কারো কোনো মতপার্থকা প্রকাশ পায়নি। এ প্রকার ইজমা খবরে মাশহরেরই হুকুমভুক্ত, যা স্বস্তিমূলক জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে: কিন্ত প্রত্যয়ীমূলক জ্ঞানের ফায়দা প্রদান করে না। ৪. **অতঃপর** সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তীগণ কর্তক এমন কাওলের উপর ঐকমত্য পোষণ করা যে, যে ব্যাপারে সাহাবীদের যুগে মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ কোনো হুকুমের ব্যাপারে প্রথমত দু'টি কাওলের উপর মতভেদ ছিল। অতঃপর পরবর্তীগণ তনাধা হতে একটি কাওলের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ প্রকার ইজমা মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বনিম্ন স্তরের। অর্থাৎ এটা খবরে ওয়াহিদেরই হুকমভক্ত যা আমলকে ওয়াজিব করে. কিন্ত প্রত্যয়ীমূলক জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে না। অবশ্য এটা কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য হবে. যদ্ধপ খবরে ওয়াহিদ কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। **আর উম্মত যখন** মতপার্থকা করেন কোনো একটি মাসআলা প্রসঙ্গে তা যে কোনো জমানায়ই হোক না কেন কয়েকটি কাওলের উপর তখন একেও এ ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত করা হবে যে, এ কাওল কয়টি ব্যতীত অন্য কোনো কওল গ্রহণ করা বাতিল এবং পরবর্তীগণের জন্য অন্য কোনো নতুন কাওল সৃষ্টি করা জায়েজ হবে না। যেমন- সে মহিলাটি যাকে তার স্বামী গর্ভবতী অবস্থায় রেখে মারা গেছে, তার সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের মধ্যে মতপার্থকা বিদামান ছিল। কেউ কেউ মনে করতেন যে. তাকে প্রসবের ইদ্দত পালন করতে হবে। আবার কেউ কেউ মনে করতেন যে, তাকে ওফাতের ইদ্দত ও বাচ্চা প্রসবের ইদ্দতের মধ্য হতে যেটির ইদ্দত অধিকতর দীর্ঘ হবে. সেটিই পালন করতে হবে। এমতাবস্থায় এখন আর কারো জন্য এটা জায়েজ নয় যে, তৃতীয় আরেকটি কাওল সৃষ্টি করে নিবে এবং বলবে যে. ঐ মহিলাটিকে ওফাতের ইদ্দত পালন করতে হবে. যদিও তা اَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ ना-ই হয়। আর কেউ কেউ বলেছেন যে. এ ধরনের ইজমার বিবেচনা তথু সাহাবীদের মতপার্থকাপর্ণ কাওলের সাথেই নির্দিষ্ট। অর্থাৎ তৃতীয় কাওল এখতিয়ার করা বাতিল হওয়া– এটা শুধ সাহাবীদের সাথেই নির্দিষ্ট। অর্থাৎ সাহাবীগণ যদি দু'টি কাওলের মধ্যে মতপার্থক্য করেন, তখন এরপ অবস্থায় এটাই ইজমা হিসেবে সাব্যস্ত হবে যে, তৃতীয় আরেকটি কাওল সৃষ্টি করা বাতিল। অন্যান্য সমগ্র উম্মতের বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য নয়।

وَعَمَل عَالَهُمْ الْعَمْلُ وَهِ الْعَلْمُ الْوَاحِدِ عَمْدُونَ الْعَلْمُ وَهَ الْعَلْمُ وَمَا الْعَلْمُ الْوَاحِدِ الْعَلْمُ الْوَاحِدِ الْعَلْمُ الْوَاحِد الْعَلْمُ الْوَاحِد الْعَلْمُ الْوَاحِد الْعَلْمُ الْوَاحِد الْعَلْمُ الْوَاحِد اللهِ اللهُ الْوَاحِد اللهُ اللهُ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

च्छिकात (त्र.) विल्लाहन र्य, कार्ता वर्ष क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्य

যেমন যে মহিলার স্বামী মারা গেছে এমতাবস্থায় যে, সে গর্ভবতী তাহলে তার ইদ্দত কি হবে? এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আর এ মতবিরোধ দু'টি 💃 -এর মধ্যে সীমিত ছিল।

এক. উক্ত মহিলা তার গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ওমর (রা.) ও একদল সাহাবীর মাযহাব। আমাদের ইমাম আবৃ হানীফা (র.) একেই গ্রহণ করেছেন।

দৃষ্ট্র অন্য একদল সাহাবীর মতে তার ইদ্দত হবে গর্ভ খালাস হওয়া ও মৃত্যুর ইদ্দত তথা চার মাস দশ দিনের মধ্যে যা দীর্ঘতর হয় তা। সৃতরাং পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য এ ব্যাপারে তৃতীয় আরেকটি মাযহাব গ্রহণ জায়েজ হবে না। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন হে. অনুরূপ ইজমা সাহাবীগণ (রা.)-এর জন্যই খাস। অর্থাৎ সাহাবীগণ (রা.) যদি কয়েকটি মতে বিভক্ত হয়ে থাকেন, তবে পরবর্তীদেরকে এদের মধ্য হতে একটিকে গ্রহণ করতে হবে। তারা নতুন কোনো মাযহাব সৃষ্টি করতে পারবে না। তবে তাবেয়ী বা অন্য কোনো যুগের লোকেরা অনুরূপ কয়েকমত পোষণ করে থাকলে পরবর্তীদের জন্য নতুন মাযহাব গ্রহণ জায়েজ হবে।

وَلْكِنَّ الْحَقَّ انَّ بُطْلَانَ الْقَوْلِ الشِّكَالِيثِ مُطْلَقُ يَجْرِي فِنِي إِخْتِلَافِ كُلِّ عَصْرِ وَلِمُذَا يُسَمِّى إِجْمَاعًا مُرَكَّبًا لِمَانَّهُ نَشَأَ مِنْ إِخْتِلَافِّ السِّي الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ أَقْسَامُ قِسْمٌ مِنْهَا يُسَمِّى بِعَدَم الْفَائِلِ بِالْفَصْلِ وَقَدْ بَيَّنَهَا صَاحِبُ التَّوْضِيْع بِمَا لَا يُتَصَوَّرُ الْمَزِيْدُ عَلَيْهِ وَعِنْدِيْ إِنَّ هَٰذَا الْأَصْلَ هُوَ الْمَنْشَأُ لِإِنْحِصَارِ الْمَدَذَاهِبِ فِسِي الْأَرْبُعَةِ وَبُسطُ لَانِ الْخَسامِسِ الْمُسْتَحْدَثِ وَلٰكِنْ يَرِهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدُ بالْإِخْتِلَافِ الْإِخْتِلَافَ مُشَافَهَةً فِيْ زَمَانِ وَاحِدِ فَيَنْبَغِى أَنْ يَكُوْنَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ (رح) وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (رح) بَاطِلاً حِبْنَ اخْتَلَفَ أَبُوْ حَنِينَفَةَ (رح) مَعَ مَالِكٍ (رح) فِي زَمَانِ وَاحِدٍ وَانِ ٱرِينَدَ بِالْإِخْتِيلَافِ اَعَمُ مِنْ اَنْ يَكُونَ فِيْ زَمَانٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا فَكَنْهِ فَ لَا يُعْتَبُرُ إختلافننا كمما اعتبر إختلاف الشافعي (رح) وَاحْمَدَ بنن حَنْبَلِ (رح) وَالْجَوَابُ عَنْهُ صَعْبٌ وَقَدْ بَالَغْتُ فِي تَحْقِيْقِم فِي التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيّ وَبَلَذَلْتُ جُهْدِى وَطَاقَتِى فِيهِ وَلَمْ يَسْبَقْنِي إِلَى مِثْلِهِ احَدُّ فَطَالِعُهُ إِنْ شِئْتَ \_

সরল অনুবাদ: কিন্তু হক কথা এই যে, তৃতীয় কাওল বাতিল হওয়া এটা মুতলাক হুকুম, প্রত্যেক যুগের মতপার্থক্যের বেলায়ই তা প্রযোজ্য হবে। একে ইজমায়ে মুরাক্কাব বা যৌগিক ইজমা বলা হয়। কেননা, তা দ'টি কাওলের মতপার্থক্য দারা তারকীব লাভ করে সংঘটিত হয়েছে। এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে। তন্যধ্য হতে এক थकातरक عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ नारम नामकत कता रखिए। 'তাওয়ীহ' গ্রন্থকার এ প্রকারসমূহকে এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তদপেক্ষা বেশি ব্যাখ্যার আর আশা করা যায় না। (ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে,) আমার মতে মাযহাবসমূহ চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং পঞ্চম নতন মাযহাব বাতিল হওয়ার ধারণা এ ইজমায়ে মুরাক্কাবের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উক্ত আকীদার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ইজমায়ে মুরাক্কাবের সংজ্ঞায় মতপার্থক্য দ্বারা যদি একই যগের মুজতাহিদগণের মতপার্থকা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাবও বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়। কেননা, তাঁদের পূর্বে ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.) একই যগে পরস্পর মতপার্থক্য করেছিলেন এবং তাঁদের মতপার্থক্য দ্বারা ইজমায়ে মুরাক্কাব সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। (যার পর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর কাওল ইজমার বিপরীত হওয়ার ভিত্তিতে বাতিল সাব্যস্ত হওয়া উচিত।) আর যদি মতপার্থক্যের মধ্যে একই যুগের মুজতাহিদগণের মতপার্থক্য উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কি কারণে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য হবে, আর আমাদের এখতেলাফ গ্রহণযোগ্য হবে না? এ আপত্তির জবাব অত্যন্ত কঠিন। অবশ্য আমি তাফসীরে আহমদী-এর মধ্যে এটার তাহকীক ও ব্যাখ্যায় পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করেছি। আমার পূর্বে অনুরূপ দৃষ্টান্ত কেউ স্থাপন করতে সক্ষম হননি। তোমার ইচ্ছা হলে তা পাঠ করতে পার।

नाकिक अनुवान : وَكُنْ الْحُوْ الْخُولِ النَّالِثِ المَصَالِ عَصْمِ الْمُو هُو هُوه هُوا وَلَكِنْ الْحُوّ : वाठिल द७ शा الْمُولِ النَّالِثِ الْمُو هُوا الْمُولِ النَّالِثِ الْمُعْمِ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِمُ

তাহলে কিভাবে كُمَا اعْتَبُرُ অহণযোগ্য হবে না اغْتِلَاقُنَا আমাদের মতভেদ كَمَا اعْتَبُرُ যেমনি গ্রহণযোগ্য হবে افْتِلَاقُنَا মতপার্থক্য (حَالَجُوَابُ عَنْهُ ইমাম শাফেয়ী (র.) (حَارَ خَنْبُلٍ (رحا) (عَنْهُ تَعَالَمُ الشَّافِعِيِّي (رحا) তাফসীরে فِي التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيْ প্রব্যাখ্যায় فِي تَحْقِيْقِم আর আমি পূর্ণ চেষ্টা করেছি صَعْبُ অত্তন্ত আমার পূর্বে স্থাপন وَلَمْ يَسْبَغْنِي إِلَى তাতে فِنِهِ صَاحَة عَلَى وَطَافَتِي আমার চেষ্টা جُهْدِي আমার পূর্বে স্থাপন করতে পারেন নি وَشَيْتُ অনুরূপ দৃষ্টান্ত أَحَدٌ কেউই فَطَالِعُهُ তুমি পাঠ করতে পার وَشْلِهِ যদি তুমি ইছ্ছা কর

वा यूगा टेक्सा क्षत्र हुन وُمُرَكَّبُ वा यूगा टेक्सा क्षतर قُولُهُ وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ بُطْلاَنَ الْقَوْلِ الشَّالِثِ الخ আলোচনা করা হয়েছে। কোনো যুগের মুজতাহিদগণ যদি একটি মাসআলায় একাধিকের সাথে মতানৈক্য করেন, তাহলে পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য ওয়াজিব হবে তন্ম্প্য হতে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করা এবং অন্য কোনো নতুন মাযহাবের সৃষ্টি করা তাদের জন্য জায়েজ হবে না। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা সাহাবীগণের যুগের জন্য খাস। আর সহীহ মত হলো, এটা সাহাবীগণ (র.)-এর যুগের জন্য খাস নয়; বরং সকল যুগের মুজতাহিদগণের জন্য এটা 🛍 বা ব্যাপক। আর যেহেতু এটা দুই বা ততোধিক ചুঁট্রএর সমন্বয়ে সংঘটিত, সেহেতু এটাকে اِجْمَاع مُركّبُ বা যুগা ইজমা বলে।

إجْمَاع مُركَّبُ कत जाटना हना : गाणाकात प्राल्ला जिय़न (त्र.) वरलएक या, जात मर्ल مُركَّبُ مُ عَنْدِي إِنَّ هٰذَا الْأَصْلُ الخ -এর উপর ভিত্তি করে মাযহাব চারটির মধ্যেই সীমিত রয়েছে এবং নতুন পঞ্চম মাযহাবের আবিষ্কার বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা এই যে, إَجْمَاء مُرَكَّبٌ -এর সংজ্ঞায় যে মতবিরোধের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা যদি একই যুগের মুজতাহিদগণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে মাযহাব চারটি কি করে হতে পারে। কেননা, ইমাম আব হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.) দু'জনই একই যুগের মুজতাহিদ ছিলেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ও মালিক (র.) ছিলেন পরবর্তী যুগের। কাজেই তাঁদের উভয়ের মাযহাব বাতিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর যদি এটা দ্বারা সর্বযুগের মুজতাহিদর্গণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য হবে- আর আমাদের মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য হবে না কোন যুক্তিতে?

এ প্রশ্নের জবাব সত্যিই কঠিন। তাফসীরে আহমদীতে মোল্লা জিয়ন (র.) এর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মূলত একই যুগের মুজতাহিদ হওয়া বিরোধিতার জন্য শুর্ত । আর বস্তুত ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহমদ (র.) তখনই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বিরোধিতা করেছন যখন ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও মুহামদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অর্থাৎ মূলত তাঁরা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এরই বিরোধিতা করেছেন। অথবা মূল মতবিরোধ সাহাবীগণ (রা.)-এর মধ্যে হয়েছিল, আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) তন্মধ্য হতে একটিকে গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.) অন্যটিকে গ্রহণ করেছেন। আর প্রায়শই কোনো মাসআলায় চার ইমামের পরম্পর বিরোধী চারটি غُول পাওয়া যায় না; বরং দুই বা তিনটি পাওয়া যায়, আর এক ইমাম অপর ইমামের অনুসরণ করে থাকে। প্রত্যেক মাসআলায় চার ইমামের চার غَوْل পাওয়া জরুরি নয়। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও অন্যান্যগণের ব্যাপারেও এ একই কথা প্রয়োজ্য।

শেষকথা এই যে, মাযহাব চারটির মধ্যে সীমিত থাকা এবং উম্মত তাঁদের অনুসরণ করা এটা আল্লাহর মেহেরবানী ও বিশেষ অনুগ্রহ। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে মকবুল হয়েছে। এটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয় এবং প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করার ব্যাপার নয়।

# चन्नीननी : اَلْمُنَاقَشَةُ

١- مَا هُوَ الْإِجْمَاعُ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَمَا هُوَ رُكُنُ الْإِجْمَاعِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا \_

٢- مَا مَعْنَى الْإِجْمَاعِ لُغَةً وَشَرْعًا؛ ثُمَّ بَيِّنْ رُكْنَهُ وَشَرْطَهُ وَحُكْمَهُ؛ مُفَصَّلًا -

٣- مَنْ هُمْ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ؟ هَلْ يُشْتَرَطُ كُونَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ (رض) أوِ الْعِثْرَةِ إوْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ؟ بَيِّنُوا مُشَرَّحًا .

٤- مَا هُوَ حُكُمُ الْإِجْمَاعِ؟ وَمَا قَالَ يَبْهِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ؟ حَقِّقَ كُلَّ التَّحْقِبْقِ. ٥- مَا هُوَ حُكُمُ الْإِجْمَاعِ؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي إِنْعِقَادِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَاعٍ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا.

٦- مَا هُوَ الْإِجْمَاعُ النُمُرَكَّبُ الَّذِي هُوَ الْمَنشَأُ بِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعُ وَيُظَّلَانُ الْخَامِسِ الْمُستَحْدَثِ لِإِنْحِصَارِه بِعَدَدِهَا؟ أُجِبْ عَمَّا يَرِهُ عَلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ الْوَجْهِ الْوَجِيْهِ لِإِنْحِصَارِ الْمَذَاهِبِ فِي الْأَنْهَعِ. ٧- مَا هُوَ الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيْ؟ وَمَا هِيَ الْخِلَانُ بِقَبُولِ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيْ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا.

٨- عَرِّفِ الْإِجْمَاعَ مِنْ بَيَانِ مَرَّاتِبِهِ . وَمَا هُوَ الْإِجْمَاعُ الْمُركَّبُ الَّذِيْ هُوَ الْمَنشَأُ الْإِنْحِصَارِ الْمَذَاهِبِ فِي الْأَنْهَعَةِ وَيُطْكَلِن

٩- مَرَاتِبُ الْإِجْمَاعِ كُمْ هِيَ وَمَا هِيَ؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ مَعَ حُكْمِهِ مُمَثَلًا وَمُفَصّلًا.

١٠- شَرِحْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (رح) وَالدَّاعِنْ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَخْبَارِ الْأَحَادِ أَوِ الْقِيَاسِ .

nun eilu negy

# مَبْحَثُ الْقِيبَاسِ এর আলোচনা قِيَاسْ

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَيِّفُ (رح) عَنْ بَحْثِ الْإِجْمَاعِ شَرَعَ فِى بَحْثِ الْقِبَاسِ فَقَالَ بَاكُ الْقِيَاسِ ٱلْقِبَاسُ فِي اللُّغَةِ التَّقْدِيْرُ وَفِي الشُّرع تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ بِالْآصْلِ فِي الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ وَإِنَّمَا فَسَرَ بِهٰذَا التَّفْسِيْرِ لَانَّهُ ٱقْرَبُ إِلَى اللُّغَةِ بِقِلَّةِ التَّغْيِيْرِ وَمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لاَ يَشْمُلُ الْقِياسَ بَيْنَ الْمَعْدُوْمَيْنِ كَقِيَاسِ عَدِيْمِ الْعَقْلِ بِسَبَبِ الْجُنُونِ عَلَى عَدِيْمِ الْعَقْلِ بِسَبَبِ الصِّغْرِ لِآنَهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْفَرْعُ وَالْاَصْلُ فَسَبَاطِلٌ لِإِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لاَ يُطْلَقُ الْاصَلُ وَالْفَرْعُ عَلَى الْمَعْدُومِ وَقِيْلَ هُوَ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْغُرْعِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِإَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ قَائِمٌ بِهِ لَا يُعَدِّى مِنْهُ وَانَّسَا يُعَدِّى مِثْلُهُ وَلِذَا قِيلَ هُو إِسَانَةُ مِثْلِ حُكْمِ احَدِ الْمَذْكُورَيْنِ بِمثْلِ عِلَّتِه فِي الْأَخَرِ فَاخْتِبْرَ لَفْظُ الْإِبَانَةِ لِأَنَّ الْقِيبَاسَ مُظْهِرً لَا مُثْبِتُّ وَ زِيْدَ لَفُظُ الْمَثَلِ لِأَنَّ الْمُعَدِّى هُوَ مِثْلُ الْحُكْمِ لاَ عَيْنُ الْحُكْمِ ـ

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকার (র.) ইজমা-এর আলোচনা সমাপ্ত করে কিয়াস-এর আলোচনা শুরু করেছেন। সূতরাং তিনি বলেছেন, কিয়াস-এর অধ্যায় : কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুমান করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় কিয়াস বলা হয় ইল্লুত ও হুকুমের মধ্যে **শাখাকে মূলের সাথে অনুমান ও যাচাই করা।** (অর্থাৎ শাখা-এর মধ্যে মূল-এর ইল্লত বিদ্যমান থাকার কারণে শাখাকে মূল-এর হুকুম-এর মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া।) গ্রন্থকার (র.) কিয়াসের অন্যান্য সংজ্ঞার পরিবর্তে উক্ত সংজ্ঞাটিকে এ জন্য গ্রহণ করেছেন যে. এটাই সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে আভিধানিক অর্থের অধিকতর নিকটবর্তী। কিছু কিছু লোক এরূপ অমূলক ধারণা পোষণ করেন যে, যেহেতু 'মূল' ও 'শাখা' কথাটি অস্তিতুশীল বা বিদ্যমান বস্তুর উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে. এ জন্য উক্ত সংজ্ঞাটি দুই অন্তিত্তহীন বস্তুর মধ্যকার কিয়াসকে অন্তর্ভক্ত করে না। যেমন- মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তিকে জ্ঞানশূন্য হওয়ার ক্ষেত্রে অল্প বয়ক্ষ নির্বোধ শিশুর উপর কিয়াস করা। (কেননা, এখানে مَقِيْس عَلَيْه এবং مَقِيْس عَلَيْه উভয়ই অন্তিত্বীন বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।) এর জবাব এই যে, আসল ও শাখা-এর প্রয়োগ শুধু অন্তিত্বশীল বস্তুর উপরই হয়ে থাকে- এরূপ কথা আমরা স্বীকার করি না: বরং অস্তিত্হীন বস্তর উপরও এটার প্রয়োগ হয়ে থাকে। আর কেউ কেউ কিয়াসের সংজ্ঞা এভাবে تَغْدِيَهُ الْحُكُّم مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْغُرْءِ ، প্রদান করেছেন যে, অর্থাৎ হুকুমকে মূল হতে শাখার দিকে স্থানান্তরিত করাকে কিয়াস বলা হয়। কিন্তু এ সংজ্ঞাটি বাতিল। কেননা, হুকুম মূল-এর জন্য একটি সিফাত বিশেষ যা মূলের সাথেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, তা হতে অন্যের দিকে আদৌ স্থানান্তরিত হওয়ার অবকাশই রাখে না। অবশ্য মূল-এর হুকুমের অনুরূপ হুকুম শাখার দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে। এ আপত্তি হতে বাঁচার هُمَ कि सार्मित निक्षाक कार्त्व थमल द्रा थारक रय, مُو فَي إِلَمَانَةُ مِفْلِ مُكَمِ احَدِ الْمَذْكُورَيْنِ بِمِفْلِ عِلْتِهِ فِي الْآخُرِ إِبَانَةُ مِفْلِ مُكَمِ احَدِ الْمَذْكُورَيْنِ بِمِفْلِ عِلْتِهِ فِي الْآخُرِ অর্থাৎ আসল-এর ইল্লতের অনুরূপ ইল্লত পাওয়ার ভিত্তিতে শাখার মধ্যে আসল-এর অনুরূপ হুকুম প্রকাশ করাকে কিয়াস বলা হয়। এ সংজ্ঞায় ম্র্টা (বা প্রকাশ করা) শব্দটি আনয়ন করা হয়েছে। কারণ, কিয়াস প্রকৃতপক্ষে আসল হুকুমকে প্রকাশ করে মাত্র, সাব্যস্ত করে না । আর مِثْل শব্দটি বৃদ্ধি করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হুবহু আসল হুকুমটিই স্থানান্তরিত হয় না; বরং এর অনুরূপ ও সদৃশ হুকুমই স্থানান্তরিত হয়।

عَنْ بَحْثِ الْأَجْمَاعِ करताहन عَمْنَ بَحْثِ الْأَجْمَاعِ करताहन عَنْ بَحْثِ الْأَجْمَاعِ करताहन الْقَبَاسِ करताहन وَلَمَّ عَنْ بَحْثِ الْأَجْمَاعِ करताहन وَلَمَّ مَرَعَ विकान कर्ताहन الْقَبَاسِ किशान्य الْقَبَاسِ किशार्त्र- व्यव कर्षाश्च करताहन وَلَى بَحْثِ कर्षान्य कर्षाश्च الْقَبَاسِ किशार्त्र- व्यव कर्षाश्च الْقَبَاسِ किशार्त्र- व्यव कर्षाश्च الْقَبَاسِ किशार्त्र- व्यव कर्षाश्च الْقَبَاسِ कर्षात्र कर्ता हा الْقَبَاسِ कर्षात्र कर्ता हा कर्षात्र कर्ता हा الْقَبَاسِ कर्षात्र कर्ता हा الْقَبَاسِ कर्षात्र कर्ता हा الْقَبَاسِ कर्षात्र कर्ता हा हिला कर्णात्र कर्ता हा हिला कर्णा الْقَرْعِ कर्त्त व सर्पा الْقَرْعِ कर्त्त व सर्पा الْقَاقِ وَالْمَا فَسُرَ कर्णाव कर्ता व व कर्ताहन اللَّفَة التَّفْيِنِ وَمَحَمَّا الْمُعْيِنِ وَمَدَّا اللَّفَة التَّفْيِنِ وَمَدَّا اللَّفَة التَّفْيِنِ وَمَدَّا وَالْمَا وَمُنَا الْمُعْيِنِ وَمَا المُعْتَامِ الْمُعْيِنِ وَمَا الْمُعَامِ الْمُعْيِنِ وَمَا الْمُعْيِنِ وَمِنْ الْمُعْيِنِ وَمِي الْمُعْيِنِ وَمَا الْمُعْيِنِ وَمِنْ الْمُعْيِنِ وَمِلْمُ الْمُعْيِنِ وَمِلْمُ الْمُعْيِقِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُع

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- وَبَاسُ وَفِي الشَّنْعِ الخَوْمَ وَفِي الشَّنْعِ الخَوْمَ الْفَيْبَاسُ فِي اللَّفَةِ التَّفْدِيرُ وَفِي الشَّنْعِ الخَوْمِ المَاهِ وَالْعَلَّةِ عَمْ اللَّهُ الْفَيْعِ اللَّهُ وَالْعَلَّةِ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةِ وَالْعَلَّةِ وَالْعَلَّةِ وَالْعَلَّةِ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلِّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَى وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَّةُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَالِي وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلِي وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقِ

উপরিউক্ত অভিযোগ হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কেউ কেউ নিম্নোক্ত ভাষায় قَبُو - এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন - هُوَ إِيَانَهُ مُوثِياً وَمَا الْمَذَكُورَيْنِ بِمِثُلِ عِلَّةٍ فِي الْاَخْرِ أَصْل এর মধ্য عَلَّة مِهِ পাওয়া যাওয়ার দক্তন وَيُوا الْمَذَكُورَيْنِ بِمِثُلِ عِلَّةٍ فِي الْاَخْرِ -এর অনুরূপ حَكَم الْمَذَكُورَيْنِ بِمِثُلِ عِلَّةٍ وَى الْاَخْرِ -এর অনুরূপ حَكَم الْمَذَكُورَيْنِ بِمِثُلِ عِلَّةٍ وَى الْاَخْرِ

এক. এটাতে بَكُمْ -কে প্রকাশ করা হয়েছে। এটার অর্থ প্রকাশ করা। কেননা, কিয়াস মূলত حُكُم -কে প্রকাশ করে সাব্যস্ত করে না।

प्रह. مُكُم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটার অর্থ অনুরূপ বা সাদৃশ্য। কেননা, وغُنْل -এর মধ্যে أَضُل -এর كُمُ -কে হুবহু
স্থানান্তর করা হয় না; বরং أَضُل -এর সাদৃশ্য حُكُم -কে স্থানান্তর করা হয়। তা ছাড়া এটা ব্যাপকার্থবোধকও বটে।

وَأَنَّهُ حُجَّةً نَفُلًا وَعَفُلًا وَإِنَّمَا قَالَ لَمِذَا لِإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُنْكِرُ كَوْنَ الْقِيبَاسِ حُجَّةً لِآنَّ اللُّهُ تَعَالَى قَالَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ فِلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقِيَاسِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمْ يَزَلُ أَمْرُ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ مُستَقِيمًا حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمْ أَوْلاَدُ السَّبَايَا فَقَاسُوا مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ فَضَلُّوا وَاضَلُواْ وَلِأَنَّ الْقِياسَ فِي أَصْلِهِ شُبْهَةً إِذْ لاَ يُعْلَمُ أَنَّ هٰذَا هُوَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ وَالْجَوَابُ عَنِ ٱلْأَوَّلِ أَنَّ الْقِياسَ كَاشِفٌ عَمَّا فِي الْكِتٰبِ وَلاَ يَكُونُ مُبَايِنًا لَهُ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ قِياسَ بَنِى إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلتَّعَنُّتِ وَالْعِنَادِ وَقِياسُنَا لِإِظْهَارِ الْحُكْمِ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ شُبْهَةَ الْعِلَّةِ فِي الْقِبَاسِ لَا تُنَافِي الْعَمَلَ وَإِنَّمَا تُنَافِي الْعِلْمَ وَ ذٰلِكَ جَائِزٌ \_

সরল অনুবাদ : আর কিয়াস বর্ণনাগত ও যুক্তিগত সকল প্রকার দলিল দ্বারাই শরিয়তের হুজ্জত হিসেবে প্রমাণিত। গ্রন্থকার (র.) এখানে উক্ত কথাটি এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু লোক কিয়াস-এর হুজ্জত হওয়ার কথাটি অস্বীকার করে থাকে। তাদের দলিল এই যে, ১. আল্লাহ وَنُزْلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا -जा'जाला हेतनाम करतिष्ठन ত্রার আমি আপনার উপর এমন একখানা কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তন্মধ্যে সকল বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।) যখন কুরআন মাজীদে সকল বস্তরই বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে, তখন আর কিয়াসের কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই। ২ নবী করীম 🚃 বলেছেন, বনী ইসরাঈলরা এক জমানা পর্যন্ত সঠিক পথের উপর কায়েম ছিল। তারপর যখন নতুন নতুন দেশ জয়ের কারণে তাদের মধ্যে বন্দীদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন তারা বর্তমান হুকুমসমূহের উপর অবর্তমান হুকুমসমূহকে কিয়াস করতে শুরু করল। যদ্দরুন তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হলোই, অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে ছাডল। ৩. কিয়াসের ভিত্তি যেহেতু যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ জন্য তার আসলের মধ্যেই সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, কোনো ব্যক্তিই প্রত্যয়ের সাথে এটা বলতে পারে না যে, এ হুকুমটির ইল্লত তাই, যাকে আমরা কিয়াস দ্বারা উদ্ভাবিত করেছি। তাদের প্রথম দলিলের উত্তর এই যে, কিয়াস কুরআন মাজীদের মধ্যস্থিত শুধু হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতেই হতো। এ জন্য তারা তিরস্কারের পাত্রে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের কিয়াস শুধু শরিয়তের হুকুম প্রকাশের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। সূতরাং এটা নিন্দনীয় নয়। আর তৃতীয় দলিলের উত্তর এই যে. কিয়াস সংক্রান্ত ইল্লতসমূহের মধ্যে সন্দেহ বিদ্যমান থাকা এটা আমল উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। সূতরাং এটা নিন্দনীয় নয়। আর তৃতীয় দলিলের উত্তর এই যে, কিয়াস সংক্রান্ত ইল্লতসমূহের মধ্যে সন্দেহ বিদ্যমান থাকা এটা আমল এর জন্য অন্তরায় নয়। অবশ্য ইলম-এর জন্য অন্তরায় বটে। আর এটা জায়েজ রয়েছে যে, আমল ওয়াজিব হবে অথচ প্রত্যয়ীমূলক জ্ঞান অর্জিত হবে না।

नाकिक अनुवाद : أَنْ مُنَا الْمَانَ اللهُ تَعَالَى أَنْ مُعَالِمَ اللهُ وَالْمَا اللهُ ال

হতো لِعَنْهُ وَ عَنِ الشَّالِثِ क्र्यमप्रहा الْعُمَلِ আর তৃতীয় দলিলের উত্তর হলো الْعُنَمُ अतात्मत উদ্দেশে। وَعَنِ الشَّالِثِ क्रियाम शिका وَعَنِ الشَّالِةِ अञ्चलम्प्रहत सक्षा فِي الْفِيَاسِ कियाम मश्काख الْعَلَةِ अञ्चलम्प्रहत सक्षा وَانْفِيَا ثِنَافِي الْفِيَاسِ कियाम मश्काख الْعَلَةِ अञ्चला अखताय الْعَلَة कियाम मश्काख وَانْفِلَ جَائِزُ कियाम किखताय الْعِلْمُ किखताय الْعِلْمُ किखताय وَالْفِلْمُ कात এটা জায়েজ त्राहि।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জবাব প্রসাদের ত্রালাচনা : উক্ত ইবারতে কিয়াস শর্য়ী দলিল এবং বিরোধীদের প্রমাণাদি ও এদের জবাব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, عَمَال (কিয়াস) عَمَال (বর্ণনা) উভয় দৃষ্টিকোণ হতে স্বপ্রমাণিত। উল্লেখ্য যে, কতিপয় আলিম কিয়াস শর্য়ী দলিল হওয়াকে অস্বীকার করে থাকেন। মূলত মুসান্নিফ (র.) তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্যই স্পষ্টভাবে এটা বলেছেন। যারা কিয়াসকে অস্বীকার করেন তাদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ-

এক. আয়াতে কারীমা— وَنَرُّلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ رَبِّيَانًا لِكُلِّ ضَيْءٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা নবী করীম ত্রা -কে সম্বোধন করে বলেছেন— হে হাবীব! নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর এমন কিতাব তথা কুরআনে কারীম নাজিল করেছি, যাতে সব কিছুর বর্ণনা (বিবরণ) রয়েছে। সুতরাং যেহেতু কুরআনে মাজীদের মধ্যেই সবকিছুর বিবরণ রয়েছে, সেহেতু আমরা কিয়াসের মুখাপেক্ষী নই।

দুহ. রাসলে কারীম 🚐 বলেছেন-

দিন্দিন্দির দিন্দির তিনিদির তিনি দিন্দির সভানের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে নবী করীম হরশাদ বলেছেন যে, বনূ ইসরাঈলীগণ এক যুগ পর্যন্ত সঠিক পথের উপর ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে দাসীদের সন্তানের আধিক্য হলো। তারা বিগত বিষয়ের উপর আগত বিষয়াবলিকে কিয়াস করতে আরম্ভ করল। সুতরাং তারা নিজেরাও গোমরাহ হলো এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়াস পথভাষ্টতার আলামত এবং পথ। কাজেই এটা পরিহারযোগ্য।

ভিন কিয়াস পরিত্যাজ্য হওয়ার আকলী দলিল এই যে, কিয়াস মূলতই সংশয়পূর্ণ। কেননা, সে عِلُت -এর উপর নির্ভর করে মুজতাহিদ কিয়াস করে থাকেন তা-ই যে এটার (گئے -এর) তা নিঃসন্দেহভাবে জানার উপায় নেই। কাজেই এটা শরয়ী দলিল হওয়ার অযোগ্য।

জমহুরের পক্ষ হতে বিরোধীগণের দলিলত্রয়ের জবাব নিম্নরূপ-

এক. তাদের প্রথম দলিলের জবাব এই যে, কিয়াস মূলত কিতাবুল্লাহর বিরোধী নয়; বরং কিতাবুল্লাহর মধ্যে যে ککم অপ্রকাশ্য (অস্পষ্ট) রয়েছে কিয়াস শুধুমাত্র তাকেই প্রকাশ করে থাকে। কাজেই এটা কুরআনের বিরোধী নয়।

দুছ. তাদের দ্বিতীয় দলিল তথা বনূ ইসরাঈল সম্পর্কিত হাদীসের জবাব এই যে, যেহেতু বনূ ইসরাঈলীগণ নাফসের লালসা চরিতার্থ করার জন্য এবং শরিয়ত তথা আল্লাহর বিরোধিতা করার জন্য কিয়াস করত সেহেতু তারা গোমরাহ হয়েছিল। পক্ষান্তরে আমরা আল্লাহর শরিয়ত ও বিধানকে প্রকাশ করার জন্য, আল্লাহর দীনকে রক্ষা করার জন্য কিয়াস করে থাকি। কাজেই আমাদের কিয়াস পথভ্রষ্টতার কারণ হবে না; বরং ছওয়াব অর্জনের উপায় হিসেবে গণ্য হবে।

তিন তাদের তৃতীয় তথা আকলী দলিলের জবাব এই যে, কিয়াসের মধ্যে যে সংশয় রয়েছে তা আমরাও অস্বীকার করি না। তবে সংশয় থাকাটা নিশ্চিত ইলম (عِلْمُ الْيَقِيْنِ) অর্জনের বিরোধী হতে পারে। অর্থাৎ এটার দ্বারা ইলমে ইয়াকীন হাসিল হয় না; বরং عِلْم ظُنِّيُ (ধারণামূলক জ্ঞান) অর্জিত হয়। তবে এটা আমলের বিরোধী নয়। কেননা, عَلْم ظُنِّيْ -এর দ্বারা আমল করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন - خَبْرَ وَاحِدْ -এব দ্বারা غَلْم ظُنِّيْ হাসিল হয়। অথবা তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

وَامَّا النَّنْقُلُ فَقُولُهُ تَعَالَى فَاعْتَبِرُوا يَكًا أُولِي الْأَبْصَارِ لِآنَّ الْإِعْتِبَارَ رَدُّ السَّعْقِ الْكَسِي نَظِيْرِهِ فَكَانَّهُ قَالَ قِيسُوا الشَّنَّ عَلَى نَظِيْرِه وَهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ قِيَاسٍ سَوَا مُ كَانَ قِيَاسُ الْمُثْلَاتِ عَلَى الْمُثْلَاتِ أَوْ قِيَاسُ الْفُرُوعِ الشُّرْعِيُّةِ عَلَى الْأُصُولِ فَيَكُونُ إِثْبَاتُ حُجِّيَةِ الْقِيَاسِ بِهِ ثَابِتًا بِالنَّصِّ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ (رض) مُعْرُونٌ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِبْنَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ بِمَ تَقْضِىْ يَا مُعَاذُ فَقَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِذْ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللُّهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّ لَّمْ تَجِدْ قَالَ فَأَجْتَهِدُ بِرَأْنِي فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِم بِمَا يُرْضَى بِم رَسُولُهُ فَكُو لَمْ يَكُنِ الْقِيَاسُ حُجَّةً لَأَنْكَرَهُ وَلَمَّا حَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَلاَ يُقَالُ إِنَّهُ يُنَاقِضُ قُولَ اللَّهِ تَعَالَى مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ فِكُلُّ شَيْ فِي الْقُرانِ فَكَيْفَ يُعَالُ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ لِآنًا نَقُولُ إِنَّ عَدَمَ الْوِجْدَانِ لاَ يَقْتَضِى عَدَمَ كُونِهِ فِي الْكِتَابِ \_

সরল অনুবাদ : কিয়াস শর্য়ী দলিল হওয়ার পক্ষে বর্ণনাগত দ্লিল এই যে, ১. আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন ﴿ فَاعْتَدِيدُوا يَكَ الْوَلِي الْأَبْسَارِ (হে সৃক্ষদশী জনগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।) কারণ, ুর্নিটা শব্দের অর্থ কোনো বস্তুকে তার অনুরূপ বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। যেন আল্লাহ তা'আলা এরূপ বলেছেন যে.। অর্থাৎ তোমরা বস্তুটিকে তার অনুরূপ বস্তুর উপর কিয়াস করো। এ হুকুমটি সাধারণ হুকুম হওয়ার বিবেচনায় সকল প্রকার কিয়াসকেই অন্তর্ভক্ত করে। চাই শাস্তির কিয়াস পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শান্তির উপর করা হোক অথবা শর্য়ী প্রশাখামূলক মাসআলাসমূহকে শর্য়ী মূলনীতিসমূহের উপর কিয়াস করা হোক। যখন এ আয়াতে কিয়াস করার জন্য হুকুম প্রদান করা হয়েছে, তখন কিয়াসের হুজ্জত হওয়ার কথা স্বয়ং 🚣 দারাই সাব্যস্ত হয়ে যায়। (নতুবা হুকুমটি অর্থহীন বিবেচিত হবে।) ২. কিয়াস হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে হযরত মুজায (রা.)-এর হাদীসটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আর তা এই যে নবী করীম 🚃 যখন হয়রত মুআ্য (রা.)-কে ইয়ামেনের গভর্নর করে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হে মুআয় তুমি কিসের সাহায্যে মানুষের মুয়ামালাসমূহের ফয়সালা প্রদান করবে?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'কিতাবল্লাহর সাহায্যে ফয়সালা প্রদান করবো।' নবী করীম 🚃 আবার প্রশু করলেন, 'যদি তুমি কিতাবুল্লাহর মধ্যে ফয়সালা খুঁজে না পাও, তাহলে কিসের সাহায্যে ফয়সালা করবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তাহলে আল্লাহর রাসুল ===-এর সুনুত দ্বারা ফয়সালা করবো।' তখন নবী করীম 🚃 আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি সুনুতে রাসুল 🚐 -এর মধ্যেও ফয়সালা না পাও, তাহলে কিসের সাহায্যে ফয়সালা করবে?' তিনি উত্তরে বললেন. 'তাহলে আমি আমার ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা দ্বারা ইজতিহাদ করবো।' এটা শ্রবণ করে নবী করীম 🚃 ইরশাদ করেছিলেন, 'আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি তাঁর রাসূল 🚐 -এর দূতকে সেই তৌফিক প্রদান করেছেন, যার উপর তাঁর রাসূল 🚉 -এর পূর্ণ সন্তুষ্টি রয়েছে।' লক্ষণীয় যে, যদি কিয়াস শরয়ী হজ্জত না হতো, তাহলে নবী করীম হুত্র হ্যরত মুআ্য (রা.)-এর কাওল - أَجْتَهِدُ بِرَأْنِيُ -কে তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দিতেন এবং তা শ্রবণ করে কদাচ আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতেন না। এখানে এ আপত্তি উত্থাপনের مَا فَرَّ طَنَا - অবকাশ নেই যে. অত্র হাদীসটি কুরআনের আয়াত - في الْكِتَابِ مِنْ شَيْعٍ - এর পরিপন্থি। অত্র আয়াত দারা জানা عَانُ याग्र या. সকল বিষয়ই কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। তাহলে غُنُ कथािं वना किक़ार प्रिके राज शार्त? لَمْ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ কেননা, আমরা এর উত্তরে বলবো যে, কিতাবুল্লাহর মধ্যে না পাওয়া দ্বারা তনুধ্যে বিদ্যমান না না থাকা কথাটি আবশ্যক হয় না। (বরং কিতাবুল্লাহর মধ্যেই বিদ্যমান হুকুম যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুধাবন করা যায় না, কিয়াস-এর মাধ্যমে তা উদ্ভাবন করা হয় 🕦

শাব্দিক অনুবাদ : وَالنَّوْلُ النَّوْلُ السَّوْ بَعَالَى पानिक অনুবাদ وَأَمَّا النَّوْلُ النَّوْلُ المَالِمَ আর বর্ণনাগত দিলল হলো فَاعْتَبِرُوْا النَّوْ بَعَامِ মহান আল্লাহর বাণী وَعُتِبَارُ তাদদেশ গ্রহণ করো إِعْتِبَارُ কেননা গুড়কে ফিরিয়ে দেওয়া وَعْتِبَارُ তার অনুরূপ বস্তুর দিকে আ্ঠা فَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

الْفُرُوع কিয়াস করা হোক قِيَاسُ অথবা اَوْ অথবা الْحُوْلُاتِي শান্তির কিয়াসকে عَلَى الْمُثْلَاتِ শান্তির কিয়াস وَيَكُوْلُ إِثْبَاتُ কিয়াস-এর عَلَى الْاُصُوْلِ শরয়ী الشَّرْعِبَّةِ ক্ষাস-এর فَيَكُوْلُ إِثْبَاتُ কথব উপর عَلَى الْاُصُوْلِ শরয়ী الشَّرْعِبَّةِ তখন সাব্যস্ত হলো الشَّرْعِبَّةِ مُعْرُونُ वित प्रावाख हारा पाय وَحَدِيْثُ مُعَاوَ (رض) नेत्र षाता بالنَّصِّ हाजा हाता है وَعَدِيْثُ مُعَاوَ (رض عَمُونُ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا مَعَالَ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ তখন তাকে বললেন بِمَ تَغْتَضِى प्रि किम्तत সাহায্যে মানুষের وَعَالَ لَهُ उখন তাকে বললেন بِمَ تَغْتَضِى प्रि किम्तत সাহায্যে মানুষের عَالَ لَهُ अवाद হয়। وَعَالَ اللّهِ عَالَ اللّهِ प्रि किम्तत अधार्य (ता.) वललिन يَعَالُ وَ وَ اللّهُ عَالَ اللّهِ प्रि क्षांता हाय्य (ता.) वललिन اللّهُ عَالَ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ الل এরপর রাস্লুল্লাহ ত্রা বললেন کَانْ لَمْ تَحِدُ যদি তুমি এর ফয়সালা কিতাবুল্লাহর মধ্যে না পাও তর্খন কিসের মাধ্যমে ফয়সালা করবে فَإِنْ لَمْ जवारव िन वनत्नन عَلَى अत्रवत् त्रामूनुन्नार عَلَ जवारव िनि वनत्नन عَلَى اللَّهِ ﷺ वारव िनि वनत्नन عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى यि তুমি এর ফয়সালা সুনুতে রাস্লের মধ্যে না পাও তাহলে কিসের সাহায্যে ফয়সালা করবে غَاكَ তখন তিনি বললেন كَاجَتُهِدُ তখন আমি ইজতিহাদ করবো بَرُائِيْ আমার ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা দ্বারা فَعَالَ এটা শ্রবণ করে নবী করীম 🚃 বলেন الْحَدُدُ لِلْهِ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর الَّذِي وَفَقَ الْاَلِي (যিনি তৌফিক দান করেছেন رُسُولِهِ তাঁর রাস্লের দূতকে الَّذِي وَفَقَ त्रायाह وَمُعَدِّ وَهُمَ وَمُعَدِّ وَهُمَ وَمُعَدِّ وَهُمَا الْفِياسُ वियान الْفِياسُ वियान وَمُولُدُ وَهُمَ م भू आरायत कथा (اَجْتَهِدُ بِرَأْنِيْ) नाकर करत पिँएवन الله عَلَيْهِ वारायत कथा (اَجْتَهِدُ بِرَأْنِيْ نِيْ كِتَابِ اللَّهِ अप क्रि का भाए فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ठाँरांल किक्ताल वर्णां प्रिकि राव فَكَّيْفَ يُقَالُ एपि क्रि ना भाए فِي الْقُرانِ আল্লাহর किতাবের মধ্যে ना পাওয়ा كِنَا نَقُولُ किতाবुल्लांহর মধ্যে ना পাওয়ा كِنَا نَقُولُ विकावुल्लांहत सर्पा ना পাওয়ा الْوِجْدَانِ वर्गाक करत ना त्य نِي الْكِتَابِ कि विमामान ना थाका نِي الْكِتَابِ कि विमामान ना थाका نِي الْكِتَابِ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তথা কুরআন ও সুন্নার ভাষ্য দ্বারা
তথা কুরআন ও সুন্নার ভাষ্য দ্বারা কিয়াস শর্মী দলিল হওয়ার বিবরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, تِيَانَ (কিয়াস) عَفْل (ক্যাস) বুদ্ধি ও غُنُل (বর্ণনা) তথা কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা শরিয়তের দলিল হওয়া প্রমাণিত। এখানে তিনি বিশদ বিবরণ পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সুতরাং 🚅 -এর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দান করেছেন। আর শারেহ আল্লাম (র.) এটার স্বপক্ষে একটি প্রসিদ্ধ হাদীসেরও উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আয়াত ও হাদীসখানার মর্মার্থ পেশ করা হলো।

এক আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ﴿ اَلْكُولُوا لِكَا ٱلْكِيْصَارِ অর্থাৎ হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তোমরা ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করো। আয়াতটি সূরায়ে হাশর হতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদি বন্ ন্যীরগণ রাসূলে কারীম 🕮 -এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে তাদের উপর দুনিয়াতে যে আজাব নাজিল হয়েছিল (এবং আখিরাতেও তাদের জন্য যে কঠোর আজাব রয়েছে) তার উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বিবেকবানগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে বিবেকবানগণ! তোমরা ইয়াহুদে বনূ নযীর (এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য পাপিষ্ঠ জাতি)-এর ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নাফরমানী করার কারণে তাদের উপর যেরূপ আজাব নাজিল হয়েছিল, তদ্রপ <mark>তোমাদের উপরও আজাব নাজিল</mark> কাজেই نَيُاتُ শরিয়তের দলিল হওয়া প্রমাণিত হলো।

দুষ্ট্র শারেহ আল্লাম (র.) কিয়াস হুজ্জতে শরয়ী হওয়ার পক্ষে একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হাদীসখানা উসূলবিদগণের নিকট অতি পরিচিত। তাঁরা একে حَدِيث مَشْهُور ইসেবে গণ্য করেন। সমগ্র উন্মত একে গ্রহণ করেছেন এবং অর্থগতভাবে এটা حَدِيث ; হাদীসখানা নিম্নরূপ– নবী করীম 🚃 হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়ামেনে কাজী অথবা গভর্ণর করে পাঠানোর সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি সেখানে যাওয়ার পর কিভাবে ফয়সালা (বিচারকার্য) করবে। জবাবে মুআয (রা.) বললেন, আমি কিতাবুল্লাহর দারা বিচারকার্য করবো। হুযুর 🚃 বললেন, এমন কোনো মোকদ্দমা যদি তোমার নিকট আসে যার সমাধান তুমি কুরআনে খুঁজে না পাও, তখন তুমি কি করবে? মুআয (রা.) বললেন, তখন আমি সুনুতে রাসূল 🚃 -এর শরণাপনু হবো। হযূর 🚐 জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তুমি সুনুতের মধ্যেও তা খুঁজে না পাও তখন কি করবে? মুআয (রা.) জবাব দিলেন, তখন আমি স্বীয় ইজতিহাদ (গবেষণা) অনুযায়ী ফয়সালা করবো। এতে নবী করীম 🚃 অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললেন, যেই আল্লাহ মুআয (রা.')-কে এমন পথ দেখিয়েছেন যার উপর আমি রাজি সেই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। কাজেই প্রমাণিত হলো যে. نِيَانُ শরিয়তের দলিল হওয়ার যোগ্য অন্যথায় নবী করীম 🚃 হযরত মুআযের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করতেন এবং আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করতেন না।

অবশ্য হাদীসখানার বিরুদ্ধে একটি اعْتَرَاضٌ হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন – عَنْيُ صَافَرُ طَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ صَافِي الْكِتَابِ مِنْ صَافِي الْكِتَابِ مِنْ صَافِي الْكِتَابِ مِنْ وَمُ تَجِدُ اللهِ उपाध क्रुआत কোনো কিছুই বর্ণনা করতে ত্রুটি করিনি। সুতরাং কিভাবে নবী করীম عَنْهُ عَالِمَ مَتَجِدُ اللهِ (তুমি যদি ক্রআনে না পাও।)

এটার জবাব এই যে, না পাওয়া আর না থাকা এক কথা নয়। হুযুর 🚐 বলেছেন, তুমি যদি না পাও।

তিনি ক্রে তো এ কথা বলেননি যে, যদি কুরআনে না থাকে। অর্থাৎ কুরআনে সব কিছুর সমাধান আছে। কিন্তু তুমি যদি খুঁজে না পাও তখন কি করবে? কাজেই হয্র क्রে বলেছেন, فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي الْكِتَابِ , উটা বলেননি যে, فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي الْكِتَابِ

وَأَمَّا الْمُعْفُولُ فَهُو أَنَّ الْاعْتِبُ وَالْحِبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاعْتَبِرُوا يَّا أُولِي الْآبِصَارِ وَكُوُ وَارِدُ فِي قَضِيَّةٍ عُقُوبَاتِ الْكُفَّارِ كَمَا سَيَأْتِيْ فَمَعْنَاهُ وَهُوَ التَّاكُمُ لُ فِيمًا اصَابَ مَنْ قَبْلُنَا مِنَ الْمُثْلَاتِ آيِ الْعُقُوبَاتِ بِالْقَتْلِ وَالْجَلَاءِ بِاسْبَابٍ نُقِلَتْ عَنْهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَتَكُذِبْبِ الرَّسُولِ لِنَكُفَّ عَنْهَا إِحْتِرَازًا عَنْ مِثْلِهَا مِنَ الْجَزَاءِ فَيَصِيرُ حَاصِلُ الْمَعْنَى قِيسُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ احْوَالَكُمْ بِأَخُوالِ هٰذِهِ الْكُفَّارِ وَتَامَّلُوا بِاَنَّكُمْ إِنْ تَتَكَسَدُواْ لِعَدَاوَةِ الرَّسُولِ وَتَكْذِيبِهِ تُبْتَكُوا بِالْجَلَاءِ وَالْقَتْلِ كَمَا الْتُلِي ٱولٰئِكَ الْكُفَّارُ بِهِ وَهٰذَا هُوَ الثَّابِثُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَالْقِبَاسِ الشَّرْعِي نَظِيبُرُ لهَذَا التَّامُّلِ فَكَمَا أَنَّ الْعَدَاوَةَ عِلَّةً وَالْعُقُوبَةُ حُكُمُ فَيتَعَدِّي مِنَ الْكُفَّادِ الْمَعْهُ وْدِينَ إِلَى حَالِ كُلِّ اُولِي الْآبِنْصَارِ فَكَذٰلِكَ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عِلُّةٌ وَالْحُرْمَةُ حُكُمُّ فَيَتَعَدّى مِنَ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَقِينِسِ فَتَكُونُ حُجّيَّةُ الْقِيَاسِ حِينَئِذٍ بِالدُّلِيلِ الْمَعْقُولِ ـ

সরল অনুবাদ : আর কিয়াস শর্য়ী হুজ্জত হওয়ার যুক্তিগত দলিল এই যে, ১. ৢ৾ঢ়য়য় ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-আর আয়াতটি পূর্ববর্তী যুগের فَاعْتَبِدُوْا يَكَا أُولِي ٱلْأَبْصَارِ অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে। এই إغتياً -এর অর্থ হলো-পূর্ববর্তী কাফিরদের শান্তির উপর চিন্তা-ভাবনা করা। অর্থাৎ হত্যা, দেশ হতে বিতাড়ন ইত্যাদি শাস্তির উপর সেসব কারণে, যা বর্ণিত হয়েছে। যেমন- আল্লাহর রাসূল 🚐 -এর সাথে শক্রতা পোষণ ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন করা। যেন আমরা অনুরূপ শাস্তির হাত হতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত তা হতে বিরত থাকি। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই দাঁডাল যে. হে চক্ষুমানগণ! তোমরা নিজেদের অবস্থাকে পূর্ববর্তী কাফিরদের অবস্থার উপর কিয়াস করো এবং এ বিষয়ে চিন্তা করো যে, যদি তোমরা আল্লাহর রাসূল 🚐 -এর সাথে শত্রুতা পোষণ ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নীতি অব্যাহত রাখ, তাহলে সেই কাফিরদের ন্যায় তোমরাও হত্যা এবং দেশ হতে বিতাড়িত হওয়া-এর শাস্তিতে লিপ্ত হবে। আয়াতের এ অর্থতো تَأَمُّلُ बातारे माताख रय़ अवश मतग्नी किय़ाम अरे تَأَمُّلُ -এরই উদাহরণ। কেননা, এখানে শত্রুতা হচ্ছে ইল্লুত এবং শান্তি হচ্ছে হুকুম যা পূর্ববর্তী কাফিরগণ হতে সেসব লোকদের দিকে সম্প্রসারিত হবে, যাদের মধ্যে এর ইল্লত পাওয়া যাবে। তদ্রপ শরয়ী হুকুম যেমন, (মদ-এর) হুরমত-এর কোনো ইল্লত থাকবে (যথা- নেশা) তখন হুরমত-এর এ হুকুমও মূল (বা غليه عليه হতে স্থানান্তরিত হয়ে প্রত্যেক এমন শাখা (বা ্র্রাট্র)-এর মধ্যে সাব্যস্ত হবে, যন্মধ্যে এ (নেশা-এর) ইল্লত পাওয়া যাবে। এ আলোচনা দ্বারা কিয়াসের হুজ্জত হওয়া যুক্তিগত দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হবে।

मान्तिक अनुवान : أَنْ الْمَعْنُولُ وَ الْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمِعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمُعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمُعْنُولُ وَالْمُعْنُولُ وَالْمُعْنُولُ وَالْمُعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمُعْنُولُ وَالْمُعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمَعْنُولُ وَالْمُعْنُولُ وَلِمُعْنُولُ وَالْمُعْنُولُ وَلِمُعْنُولُ وَلِمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ

و مُوَا مُوَا الْمَوْ الْبَالِي الْمُوْ الْمَالِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي السَّرْعِي السَّرْعِي हे वातरा नाखिर विश्व रखार النَّالِي السَّرْعِي हे वातरा नम बाता والْفِيلِي السَّرْعِي أَلَا التَّالِي وَ الْمُوْلِية اللَّهُ الْمُوْلِية وَ وَالْفُوْلِية وَ وَالْفُوْلِية وَ وَالْفُوْلِية وَ وَالْفُوْلِية وَ وَالْفُولِية وَ وَالْفُولِية وَ وَالْفُولِية وَ وَالْمُولِية وَ وَالْمُؤْلِية وَ وَالْمُولِية وَ وَالْمُولِية وَ وَالْمُولِية وَ وَالْمُؤْلِية وَ وَالْمُؤْلِود وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤُلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَالْمُؤْلِودُ وَال

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এসং আলোচনা করা হয়েছে। কিয়াস শরয়ী দলিল হওয়ার আকলী দলিল এই যে, পূর্ববর্তী কাফিরদের অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়াস শরয়ী দলিল হওয়ার আকলী দলিল এই যে, পূর্ববর্তী কাফিরদের অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে আয়াত নাজিল হয়েছে এটার মর্মার্থনুযায়ী وعُتِبَارُ ওয়াজিব। কেননা, আয়াতে এটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর হান্নে হলো, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর রাসূলের সাথে শক্রতা ও রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে হত্যা ও নির্বাসনের যে শাস্তি নেমে এসেছিল তার ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করা এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, তারা রাসূলের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শক্রতা পোষণ করার কারণে তাদের উপর যে শাস্তি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছিল আমরা যদি বর্তমান রাস্লের বিরোধিতা ও তাঁর সাথে শক্রতা পোষণ করা হতে বিরত না থাকি, তাহলে আমাদের উপরও সেই শাস্তি নাজিল হবে।

মোটকথা, যেন আয়াতে কারীমাতে বলা হয়েছে যে, হে বিবেকবানগণ! তোমরা তোমাদের অবস্থাকে এ কাফিরদের অবস্থার সাথে তুলনা (কিয়াস) করো এবং চিন্তা করে দেখো যে, তোমরা যদি রাসূলের বিরোধিতা কর এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে তোমাদের উপরও অনুরূপ শাস্তি নাজিল হবে।

সরল অনুবাদ: আলোচনার সার-সংক্ষেপ এই य, فَاعْتَبِدُوا يَّا أُولِي الْاَبْصَارِ अ आग्नां वित्नां विद्यात পর্ববর্তী উন্মতের শান্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যদি ু দারা প্রত্যেক বস্তুকে তার অনুরূপ বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তিত করার সাধারণ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়, তাহলে কিয়াস-এর শর্য়ী হুজ্জত হওয়া বর্ণনাগত দলিল তথা ঠুঁর্টা षाता अभानिक रतत, عِبَارَةُ النَّاصِ षाता अभानिक रतत, النَّصِ বক্তব্যের আনুপূর্বিকতার বিবেচনা করে । إغتيار কে শুধু অনুরূপ শাস্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার উপর 🝰 🕹 রাখা হয়, তাহলে কিয়াসের শরয়ী হুজ্জত হওয়া এটা দেই। দিরা সাব্যস্ত হবে, কিয়াস দ্বারা নয়। নতুবা দ্বিরুক্তি আবশ্যক হওয়ার আপত্তি উত্থাপিত হবে। ২. এরূপভাবে শব্দের আভিধানিক অর্থের উপর চিন্তা-ভাবনা করে إِنْتَعَارَة স্বরূপ অন্য অর্থের জন্য এদের ব্যবহার এটা স্থাসিদ্ধ বিষয়। এটা কিয়াসের শর্য়ী হুজ্জত হওয়ার দ্বিতীয় যুক্তিগত দলিলের বর্ণনা। আর তা এই যে, উদাহরণস্বরূপ যেমন- 🛴 শব্দটির আভিধানিক অর্থের উপর চিন্তা করা হবে যে. এটা একটি নির্দিষ্ট বন্য পশু, যন্যধ্যে চরম সাহসিকতা ও সীমাহীন শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। তারপর সাহস ও শক্তির মধ্যে শরীকানার ভিত্তিতে সাহসী, শক্তিশালী ও বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য এ শব্দটিকে اِسْتِعَارَة স্বরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (এ জাতীয় ব্যবহারের ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে আয়াতের দ্বারা কিয়াস সাব্যস্ত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী - فَاعْتَبِرُوا يَّا ٱولِي الْاَبْصَارِ -কে যদি আমরা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি অর্থাৎ যে কোনো বস্তুকেই এটার সদৃশ-এর দিকে ফিরানো হোক না কেন তাকেই শামিল করে; তাহলে কুরআনিক ভাষ্যের দ্বারা কিয়াস দলিল হওয়া প্রমাণিত হবে।

তবে কুরঅনিক ভাষ্যের ইশারা দ্বারা তা সাব্যস্ত হবে; عِبَارَتْ -এর দ্বারা নয়। কেননা, আয়াতটি মূলত নসিহত ও সদুপদেশ প্রদানের জন্য নেওয়া হয়েছে। কাজেই নসিহত نَصْ -এর ইবারত দ্বারা সাব্যস্ত হবে। আর কিয়াস যদিও আয়াতের ভাষ্য (نَصْ) -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু তার জন্য মূলত আয়াতটি নেওয়া হয়নি। কাজেই উক্ত অর্থকে আয়াতটি পরোক্ষ (ইঙ্গিতভাবে) নির্দেশ করবে।

ه الغير النير الغير ا

শারেহ আল্লাম মোল্লা জিয়ন (র.) بَالْفِيَاسِ ﴿ এর দ্বারা উপরিউক্ত অভিযোগকে খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ এ আয়াতের দ্বারা কিয়াসকে সাব্যস্ত করা তথা حَكْم والله والله

ভারত আলোচা ইবারতে একটি ছন্দের নিরসন করা হয়েছে। আকলের মাধ্যমে কিয়াস সাব্যস্ত হওয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ের যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, কোনো শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করে একে অন্য অর্থে ব্যবহার করা আরবি ভাষাভাষীগণের মধ্যে রেওয়াজ রয়েছে। এর উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে শারেহ (র.) বলেন, যেমন কেউ নির্বা (বাঘ)-এর হাকীকত (প্রকৃতি)-এর ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করল। যাতে সে উপলব্ধি করল যে, এটা একটি জ্ঞাত হিংস্রকায়া। এতে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব রয়েছে। অতঃপর বীরত্বের মধ্যে শরিক হওয়ার কারণে বীর ব্যক্তির জন্য উক্ত শব্দকে রূপকভাবে ব্যবহার করেছে।

হাশিয়াকার (কামারুল আকমার) বলেছেন যে, মূলত ব্যাখ্যাকারের উপরিউক্ত বক্তব্যের সাথে মুসান্নিফ (র.)-এর বক্তব্যের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্যের সারকথা হলো, শব্দের অর্থের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করবে, যেন অন্য শব্দকে সেই অর্থে রপকভাবে ব্যবহার করা যায়। শারেহ (র.) যা বুঝিয়েছেন (ও উল্লেখ করেছেন) তা গ্রন্থকার (র.)-এর উদ্দেশ্য নয়। কেননা, শারেহ (র.) বলেছেন যে, শব্দের অর্থের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করবে অতঃপর উক্ত শব্দকে অন্য অর্থে রপকভাবে প্রয়োগ করা হবে।

সুতরাং এভাবে বলাই সমীচীন যে, উদাহরণত বীর পুরুষের অর্থের মধ্যে চিন্তা করবে। আর সে হলো এমন মানুষ যার মধ্যে বীরত্ব রয়েছে। অতঃপর অন্য শব্দ তথা 狐 শব্দটিকে রূপকভাবে ব্যবহার করা হবে। কেননা, বাঘও বীরত্বের মধ্যে তার সাথে শরিক রয়েছে।

তবে শারেহ (র.)-এর বক্তব্যকে গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ করার জন্য বলা যেতে পারে যে, গ্রন্থকার (র.)-এর ভাষ্যে শব্দের ওলট-পালট হয়েছে। মূল ভাষ্য এরূপ হবে والتُعَارِبُهَا لِغَبْرِهَا لِغَبْرِهَا لِغَبْرِهَا لِغَبْرِهَا لِغَبْرِهَا مِنْ مَقَائِقِ اللَّغَةِ لِاسْتِعَارَتِهَا لِغَبْرِهَا مِنْ مَقَائِقِ اللَّغَةِ لِاسْتِعَارَتِهَا لِغَبْرِهَا مِنْ مَقَائِقِ اللَّغَةِ لِاسْتِعَارَتِهَا لِغَبْرِها مِنْ مَقَائِقِ اللَّغَةِ لِاسْتِعَارَتِهَا لِغَبْرِها مِنْ مَقَائِقِ اللَّغَةِ لِاسْتِعَارَتِها لِغَبْرِها مِنْ مَقَائِقِ اللَّغَةِ لِاسْتِعَارَتِها لِغَبْرِها مِنْ مَقَائِق اللَّغَةِ لِاسْتِعَارَتِها لِغَبْرِها مِنْ مَقَائِق اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللِّهُ اللللْمُعِلَّةُ اللَّهُ الل

وَالْقِيَاسُ نَظِيْرُهُ أَيِ الْقِيَاسُ الْسُّرِعِيُّ نَظِيْرُ كُلِ وَاحِدٍ مِنَ التَّأَمُّلِ فِي الْعُقُوبُاتِ لِلْإِحْتِرَازِ عَنْ اَسْبَابِهَا وَالتَّامُّلِ فِي الْعُقُوبُاتِ لِلْإِحْتِرَازِ عَنْ اَسْبَابِهَا وَالتَّامُّلِ فِي حَقَائِقِ اللَّغَةِ لِإِسْتِعَارَةِ غَيْرِهَا لَهَا فَيَكُونُ السَّكُونُ السَّكُونُ اللَّهِ الْإِحْمَاعِ الْبَالْقِيَاسِ عَقْلًا بِدَلَالَةِ الْإِحْمَاعِ الْبِالْقِيَاسِ لِيَلْزَمَ الدَّوْرُ وَبَيَانُهُ أَيْ بَيَانُ لَا بِالْقِيَاسِ لِيلْوَمُ الدَّوْرُ وَبَيَانُهُ أَيْ بَيَانُ الْقِينَاسِ فِي كَوْنِهِ رَدُّ الشَّيْزِالِي نَظِيْرِهِ ثَابِتُ الْقِينَاسِ فِي كَوْنِهِ رَدُّ الشَّيْزِالِي نَظِيْرِهِ ثَالِيَّ فِي الْعِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ وَالشَّعِيْرُ وَالشَّعِيْرُ وَالشَّعِيْرُ وَالتَّهُمِ وَالْفِضَةُ بِالْعِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّهُمُ بِالتَّمْرُ وَالْفِضَةُ بِالْمِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ وَالشَّهُ بِالْمِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ وَالْفَضَةُ بِالْمِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ بِمَثَلِ بِكَيْلُ وَزُنَا بِوَزْنِ مَكَانَ قَوْلِهِ مَثَلًا بِمَثَلِ بِمَثَلِ وَوَلَهُ الْمِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ بِالشَّوْعِ الْمَنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ الْمِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ الْمَنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ الْمَنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ الْمِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ الْمِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ وَالشَّوْمُ الْمَنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ وَالْمُ الْمِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلًا وَالْمَا مِنْطَةً مَثَلًا الْمِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ الْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِ الْمِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْطَةِ مَثَلًا بِمَثَلِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

সরল অনুবাদ : আর কিয়াসও এটারই অনুরূপ। অর্থাৎ শরয়ী কিয়াস হুবহু সেই চিন্তা-ভাবনারই অনুরূপ, যার হুকুম পূর্ববর্তী উন্মতের শান্তি প্রসঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে। যেন তার সববসমূহ হতে বেঁচে থাকা সম্ভবপর হয়। তদ্রপ কিয়াস সেই চিন্তা-ভাবনারও অনুরূপ, যা শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যে হয়ে থাকে। যেন অন্য অর্থের জন্য -এর استعارة সম্বপর হয়। আর যেহেতু এ ধরনের استعارة উপর সকল ভাষাভাষীগণের ইজমা রয়েছে, এ জন্য যক্তিগতভাবে কিয়াস হুজ্জত হওয়া এটা ইজমার নির্দেশনার সাহায্যে সাব্যস্ত হয়েছে. কিয়াসের সাহায্যে সাব্যস্ত হয়নি। কেননা, তাহলে দ্বিরুক্তি আবশ্যক হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। আর এটার বিবরণ অর্থাৎ কিয়াস وَيُطِيرُهِ এর অর্থে হওয়ার বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে নবী করীম 🚃 -এর काउन - اَلْجِنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ الخ - এর মধ্যে। অর্থাৎ নবী করীম بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْعُ بِالْمِلْعِ وَالذَّهَبُ بِالدَّهَبِ आत وَالْغِضَةُ بِالْغِضَةِ مِثَلًا بِمَثَلٍ يَدُّا بِعَدٍ وَالْفَصْلُ رِبُوا كَيْلًا वांता काता तिर्श्वायार्त مَثَلًا بِمَثَلِ कार्तना काता तिर्श्वायार्त كَيْلًا -এর كَيْل হলে كَيْلِيْ পসেছে । অুর্থাৎ بَكْنِيلٍ وَ وَزْنًا بِوَزْنٍ र्मार्था अभान अभान रेंद्र এवः وَزُنِيُ र्टल وَرُنِي अभान अभान रेंद्र সমান হতে হবে ١) আলোচ্য হাদীসে الْعِنْطَةُ শব্দটি পেশযুক্ত ও যবরযুক্ত দু'ভাবেই পঠিত হওয়ার রেওয়ায়াত রয়েছে। প্রথম जवशार مُضَاف उरा रत वर्षा مُضَاف -এत স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ভিত্তিতে পেশযুক্ত পঠিত হবে।

चिन्न प्रतिम : القياس الشَّرِعِيُ عافِه وَ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর বাণী ولم الأبضار এর দালাচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর বাণী ولم الأبضار এর দারা والمتعار والمتعارف والمتع

হয্র 🚌 -এর বাণী الْعِنْطَةُ الن মারফ্' হতে পারে

- مَعْ الْجِنْطُهُ بِالْجِنْطُهُ بِالْجِنْطُةِ - এর বাণী - عَلَمُهُ يُرِزُى بِالرَّفْعِ الْخَ - এর সাথে বর্ণিত রয়েছে। কাজেই এতে مُضَافُ النِّهُ عاده হয়ফ রয়েছে এবং একে হয়ফ করত مُضَافُ النِّهُ - কে এটার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অর্থ (গমের বিনিময়ে গম ক্রয়-বিক্রয় করা।) এটা اِخْبَارُ (সংবাদ প্রদান)। আর শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ হতে الْخَبَارُ الْمَرْ) - এর অর্থে হয়ে থাকে।

وَيُرَوٰى بِالنَّصْبِ أَى بِينْ عُوا ٱلْيُحِيُّطَ بالجنطة والجنطة مكيلك تنوبل بجنكس وَقُولُهُ مَثَلًا بِمَثَلِ حَالٌ لِمَا سَبَقَ كَانَّهُ قِيلًا بيعرا الجنطة بالجنطة حالك كونهما مُتَمَاثِلَيْن وَالْاَحْوَالُ شُرُوطُ وَالْاَمُورَ لِلْإِينَجَابِ وَالْبَيْعُ مُبَاحٌ فَيَنْصَرِفُ أَلَامُو إِلَى الْحَالِ الَّيْقُ هِيَ شَرِطٌ فَيَكُونُ الْمَعْنِي وُجُوبُ الْبَيْعِ بِشَرْطِ التَّسْوِيَةِ وَالْمُسَاثَلَةِ لاَ وُجُوبُ نَفْسِ الْبَيْعِ وَارَادَ بِالْمَثَلِ الْقَدْرَ يَعْنِى الْكَيْلَ فِي الْمَكِيلُلَاتِ وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونْنَاتِ بِدَلِيلِ مَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ اخْرَ كَيْسَلَّا بِكَيْسِلَ وَأَرَادُ بِالْفَضْلِ فِئ قَوْلِهِ وَالْفَضْلُ رِبِّوا ٱلْفَضْلُ عَكَى الْقَدْدِ دُوْنَ نَفْسِ الْفَضْلِ حَتُّى يَجُوْدَ بَيْعُ حَفْنَةٍ بِحَفْنَتَبُنِ وَهٰكَذَا اللَّى أَنْ يَبْلُغَ نِصفَ صَاعٍ ـ

সরল অনুবাদ : এবং দ্বিতীয় অবস্থায় এটা উহ্য بيْعُوا الْحنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ এর মাফউল হবে। অর্থাৎ فِعْل আর গম کَیْلِیْ অর্থাৎ পরিমাপযোগ্য বস্তু। যার বিনিময়ে তার সমশ্রেণীর গমকে সাব্যন্ত করা হয়েছে। আর 💥 এটা পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে الله عشل عشل ويمثل بِنْعُوا الْجِنْطَةَ بِالْجِنْطَةِ حَالَ كُونِهِمَا ,राहिल य्य তোমরা গমকে গমের বিনিময়ে তাদের পরস্পর সমান সমান হওয়ার অবস্থায় বিক্রয় করো।) আর ڪَالُ শর্তের উপকারিতা প্রদান করে। আর আমর অজ্ব-এর জন্য এসেছে এবং যেহেতু ক্রয়-বিক্রয় মূলত মুবাহ- এ জন্য اً যা শর্তের স্থলাভিষিক্ত, তাই অজ্ব-এর ক্ষেত্র হবে। তখন অর্থ এই দাঁড়াবে যে. যখন তোমরা এসব বস্ত বিক্রয়ের ইচ্ছা করবে, তখন সমতার সাথে বিক্রয় করা ওয়াজিব। মূল বিক্রয়কে ওয়াজিব করা এর উদ্দেশ্য নয়। আর 🗯 षाরা ٫ 🛍 বা পরিমাণে সমতা উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ كخنكرت -এর মধ্যে كَيْل এবং مَوْزُوْنَات এর মধ্যে وَزُن উদ্দেশ্য করেছেন। এটার দলিল এই যে, অন্য আরেকটি হাদীসে (وَزْنًا بِوَزْنِ এবং كَثِيلًا بِمَثَلِ এর পরিবর্তে (وَزْنًا بِوَزْنِ কথাটি বর্ণিত হয়েছে। আর نَضْل ঘারা অর্থাৎ নবী করীম षाता मान فَضُل طِه अयाहिए -وَالْفَضْلُ رِبُوا – वत वानी 🚐 🚌 ও ওজনের পরিমাণে অতিরিক্তই উদ্দেশ্য, মুতলাক অতিরিক্তকরণ উদ্দেশ্য নয়। (অর্থাৎ এ পরিমাণ অল্প বস্তু যা মাপ ও ওজনের মাপকাঠিতে পড়ে না তা উদ্দেশ্য নয়। কেননা. তাতে অতিরিক্তকরণে رئوا সাব্যস্ত হয় না ।) এমনকি এক মুষ্টি গম দুই মৃষ্টি গমের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ রয়েছে, যতক্ষণ না অর্ধ সা'-এর পরিমাণ পর্যন্ত পৌছে যায়। (তখন ريوا -এর বিবেচনা করা হবে।)

سبنسوا البعنطة بالبعنطة بالموضوة تعلق المحتوا المعتقلة بالمعتوا المعتقلة بالمعتوا المعتقلة بالمعتقلة المعتورة المعتقلة المعتورة المعتقلة المعتورة المعتورة

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এম আলোচনা করা হয়েছে। নই العُونُطُةُ এম আলোচনা করা হয়েছে। নই عُولُهُ وَيُرُولَى بِالنَّصْبِ الْغَ करीम عَنْ وَمُولُهُ وَيُرُولَى بِالنَّصْبِ الْغَ करीम المُعْفُولُ هَمْ وَمَا مَعْفُولُ هَمْ وَمَا مُعْفُولُ هَا وَمَعْمُولُ هَمْ وَمَا مُعْفُولُ هَمْ وَمَا مُعْفُولُ هَمْ وَمَا مُعْفُولُ هَمْ وَمَا الْعِنْطُةُ الْغُ الْغُولُ الْمُعْلِقُ الْغُ الْغُ الْغُ الْغُ الْغُ الْغُ الْغُ الْغُ الْغُ الْغُولُ الْغُولُ الْمُعْلِقُ الْغُولُ الْغُولُ الْمُعْلِقُ الْغُولُ الْغُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْعُلُولُ الْمُولُولُ الْمُعُلِقُ ا

وَكُوْ الْخُوالُ شُرُوطُ النَّ النَّعَ النَّعَ النَّهُ وَالْاَخُوالُ شُرُوطُ النَّ النَّعَ النَّعَ النَّعَ النَّ النَّعْ الْمُعْلِقُ ال

তথা শর্ত مَامُوْر بِه তথা শর্ত مَامُوْر بِه তথা শর্ত مَالُو وَالْبَيْعِ مُبَاحُ الخَ করা হয়েছে। الْحِنْطَةُ শব্দের পূর্বে بِيْعُوْرُ শব্দ মাহযুফ মানার কারণে বস্তুসমূহের বেচাকেনা مَا مُوْر بِه (আদিষ্ট বস্তু) হয়ে পড়েছে। আর مَبُاحُ (জায়েজ)। সুতরাং مَا وَجُوْب তথা শর্তের দিকে ফিরানো হবে। কাজেই সমতা ও নগদকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হবে, যাতে أَمْر وَالْمَ وَالْمَا وَالْمَالِمَا وَالْمَا وَالْمُؤْلِقِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِقَا وَالْمَالِقَاقِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقَاقُ وَالْمَالِمُ وَالْمَ

إِذَا اَقْدَمْتُمْ عَلَى بَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ فَرَاعُوا الْمُمَاقَلَةَ وَبِيْعُوا فِي حَالَةِ الْمُسَاوَاةِ دُونَ غَيْرِهَا -

অর্থাৎ যখন তোমরা গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করতে উদ্যত হও তখন সমতার দিকে লক্ষ্য রেখো। একমাত্র সমতার অবস্থায় বেচাকেনা করো, অন্য কোনো অবস্থায় করো না।

-এর বাণী - وَالْغَضْلُ الْخَوْلُ وَارَادُ بِالْغَضْلُ الْخَوْلَ وَارَادُ بِالْغَضْلُ الْخَوْلُ وَارَادُ بِالْغَضْلُ الْخَوْلُ وَارَادُ بِالْغَضْلُ الْخِوْلِ - এর বাণী - وَالْغَضْلُ رَبُوا - এর মধ্যে وَهَ রারা মাপে অতিরিক্ত আদান-প্রদানের কথা বলা হয়েছে - সাধারণ (অর্থাৎ যে কোনো) অতিরিক্তকে বুঝানো হয়নি। কেননা, সাদৃশ্য বস্তু ব্যতীত অতিরিক্তের কল্পনা করা যায় না। আর যেহেতু সাদৃশ্য-এর দ্বারা পরিমাণগত সাদৃশ্যকে বুঝানো হয়েছে, তাই পরিমাণ তথা মাপে অতিরিক্ত লেনদেনই উদ্দেশ্য হবে। এ জন্যই অর্ধ সা' -এর কমের মধ্যে সমতা জরুরি নয়। কেননা, এটার লেনদেন সাধারণত বাটখারা বা কায়লের (পাত্রের) মাধ্যমে হয় না। শরয়ী পরিমাপের নিম্নতম স্তর হলো অর্ধ সা' বা একসের ১৪ ছটাক। সূতরাং কেউ যদি এক মৃষ্টির বিনিময়ে দুই মৃষ্টি ক্রয় করে, তাহলে এটা জায়েজ হবে। কাজেই অর্ধ সা' বা ততোধিকের মধ্যে অতিরিক্ত আদান-প্রদান নাজায়েজ ও সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

فَصَارَ حُكُمُ النَّصِّ وَجُوْبُ التَّسُوِيَةِ فَيَالُمُ الْمُومَةُ بِنَاءً عَلَى فَوَاتِ حُكُمُ الْلَامِ يَعْنِى حَيْثُمَا فَاتَتِ التَّسُويةُ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ الْمُورَةُ الْنَبُ الْكُورَةُ الْنَبِ الْكَسُويةُ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ الْبَاعِثَةُ عَلَى وُجُوْبِ التَّسُويةِ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ الْبَاعِثَةُ عَلَى وُجُوْبِ التَّسُويةِ الْقَدْرِ بَيْنَ هٰذِهِ الْاَمُوالِ الْبَاعِثَةُ الْعَدْرُ وَالْجِنْسُ لِلَاّ الْعَمَا اللَّهُ مُولِةً وَلَى الْقَدْرِ بَيْنَ هٰذِهِ الْاَمُوالِ يَقْتَضِى الْ تَكُونَ امْثَالًا مُتَسَاوِيةٌ وَلَن تَكُونَ كُونَ امْثَالًا مُتَسَاوِيةٌ وَلَن تَكُونَ كُونَ امْثَالًا مُتَسَاوِيةٌ وَالْجِنْسِ كَالْجِنْسُ لِلَاّ الْمُمَاثَلَةُ الصَّورِيَّةُ وَالْجِنْسُ عَلَولَ الْمُعَالَةُ الصَّورِيَّةُ وَالْجِنْسُ مَذُلُولُ فَولِهِ لَيَالُهُ الْمُعَاثِلَةُ الْمُعَاثِلَةُ الصَّورِيَّةُ وَالْجِنْسُ مَذُلُولُ قَولِهِ تَقُومُ الْمُمَاثَلَةُ الْمَعْنُويَّةُ وَالْجِنْسُ مَذُلُولُ قَولِهِ لَنَا لَمُعَالِكَةُ الْمُعَاثِلَةُ الْمُعَاثِلَةُ الْمُعَاثِلَةُ الْمُعَاثِلَةُ الْمُعَاثِلَةُ الْمُعَاثِلَةُ الْمُعَنْوِيَّةُ وَالْجِنْسُ مَذُلُولُ قَولِهِ لَا لَمُعَلَولًا الْمُمَاثَلَةُ الْمُعَاثِلَةُ الْمُعَلِقِيَّةُ وَالْجِنْسُ كَالْجِنْطَةِ مَعَ وَلِهِ الْشَعِيْدِ الْوَلَةُ الْمُعَاثِلَةُ الْقَدْرُ كَمَا فِي الْعَدَولِهُ الْمُعَلِقِلَةِ وَلَا يَظْهُرُ الرِّلُوا لَالْمُسَاوَاةُ وَلاَ يَظْهُرُ الرِّلُوا ـ لَمْ يُوجِدِ الْقَدْرُ كَمَا فِي الْعَدَدِيَّاتِ لَمُ الْمُسَاوَاةُ وَلاَ يَظْهُرُ الرِيلُوا ـ

সরল অনুবাদ : সুতরাং হাদীসের হুকুম এই সাব্যস্ত হলো যে. সমজাতীয় বস্তুর পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণের মধ্যে সমতা বিধান করা ওয়াজিব। আর হুকুম অর্থাৎ সমতা অনুপস্থিত হওয়ার ভিত্তিতে হুরুমত সাব্যন্ত হবে। অর্থাৎ যেখানেই সমতা অনুপস্থিত থাকবে সেখানেই হুরমত সাব্যস্ত হবে। এটাই নস-এর হুকুম (অর্থাৎ সমতা ওয়াজিব হওয়া।) আর এটার কারণ অর্থাৎ সে ইল্লুত যা সমতা ওয়াজিব হওয়ার কারণ, তা হলো– রুর্ট বা পরিমাণ এবং جنس বা শ্রেণী। কেননা, হাদীসের মধ্যে উল্লিখিত দ্রব্যসমূহের পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণে সমান হওয়ার হুকুম প্রদানের দাবি এই যে, স্বয়ং এ সকল দ্রব্য পরম্পর সম্পূর্ণ সমান ও সমপ্রিমিত হবে। আর তা একমাত্র 'পরিমাণ' ও 'শ্রেণী' দারাই সম্ভব হতে পারে। কেননা, পূর্ণ সমতা বাহ্যিক অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ হাকীকত উভয় বিবেচনায় সমান হওয়া দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। আর এটা 'পরিমাণ' ও 'শ্রেণী'-এর মাধ্যমেই সম্ভব। সূতরাং تَدْ, বা মাপ দ্বারা বাহ্যিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বা শ্রেণী-এর একতা দ্বারা অভ্যন্তরীণ সমতা সাব্যস্ত হয়ে جئس थारक । रायन- शामीरमत भक الْحَنْطُةُ بِالْجِنْطَةِ वाता শ্রেণী-এর একতার প্রতি এবং تَدْر দারা مَثَلًا بِمَثَيل বা মাপ-এর মধ্যে মুশ্তারাক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং যদি বস্তু সম-শ্রেণীভুক্ত না হয়, যেমন– গমের বিনিময় যব দ্বারা হয় অথবা যদি বস্তটি পরিমাণ অথবা মাপে বিক্রয়যোগ্য না হয়. যেমন– গণনা দ্বারা বিক্রয়যোগ্য বস্তু পারস্পরিক বিনিময় হয়, তাহলে এদের ক্ষেত্রে সমতা শর্ত নয় এবং কমবেশি হওয়ার কারণে সুদ সাব্যস্ত হবে না।

التَّسْرِيَة وَهِمَا وَهُوْرِي وَالْمُورِي وَهُوْرِي وَالْمُورِي وَالْمُؤْرِي وَالْمُورِي وَالْمُورِي

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ه عَلَمْ فَصَارَ مُكُمُ النَّصِ وُجُوْبُ الْخَ - ه عالات الخَفْطَة بِالْجِنْطَة (الْحَدِبْثُ) - ه عَلَمْ فَصَارَ مُكُمُ النَّصِ وُجُوْبُ الْخ - ه عالات الخفظة بالْجِنْطَة الخ - ه عالم الخفظة بالْجِنْطَة بالْجِنْطَة بالْجِنْطَة الخ - ه عالم الخفظة بالْجِنْطَة بالْجِنْطَة بالْجَنْطَة بالْجِنْطَة الخ - عام الم الخفظة بالْجِنْطَة بالْجِنْطَة بالْجِنْطَة الخ - عام عالم الخفظة بالْجِنْطَة بالْجَامِة بالْجُونُونِ الْجُنْطَة بالْجَامِة بالْجُونُونُ الْجَامِة بالْجُونُ الْجَامِة بالْجُونُ الْجَامِة بالْجُونُ الْجَامِة بالْجَامِة بالْج وَيَرِهُ عَلَيْهِ إِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُمَاثُلُةَ فَكُونَ فِي الْمُوصِفِ اَيْضِا وَهُو الْبُووَةُ وَالرِّدَاءَ أَنَ تَكُونَ فِي الْمُولِهِ وَسَقَطَتُ وَيُسَمّةُ الْجُودَةِ بِالنّبَصِّ وَهُو الْمُولِهِ وَسَقَطُتُ قِينَمَةُ الْجُودَةِ بِالنّبَصِ وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَيِدُهَا وَ رَدِّيْهَا سَوَا وَ وَهُو السَّكَمُ النَّيْصِ وَهُونِ السَّكَمُ النَّيْصِ اَيْ كَونُ الدَّاعِي اللّهَ السَواءُ وَلَهُ اللّهَ عَلَيْهِ السَّارَةِ مَلْكَمُ النَّيْصِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

সরল অনুবাদ : অবশ্য এর উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, তুরু قَدْر كِي দারাই সমতা সাব্যস্ত হওয়া এটা সর্বস্বীকৃত নয়; বরং এর জন্য বস্তুর গুণাগুণ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেও পরস্পর সমান হওয়া জরুরি। গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য দারা এর উত্তর প্রদান করেছেন, **আর উৎকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে সমতা**র বিবেচনা নস দারা পরিত্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম 🚎 এরশাদ করেছেন- ﴿ وَرُدِّيهُا سَوَاءٌ ﴿ अर्था९ সমশ্রেণীভুক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সবই সমান। শুধু মাপে সমান হওয়াই যথেষ্ট।) আর এটাই নস-এর হুকুম। অর্থাৎ সমতা ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত عَدْر হওয়া এটা শুধু কিয়াস ও যুক্তি দ্বারাই নয়; বরং স্বয়ং إِشَارَةُ النَّنْصِ দ্বারাও সাব্যস্ত। এ জায়গায় গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য – 🛍 🛍 حَمْدُلُول -এর মধ্যে হুকুম দারা হাদীসের নসের النَّصَّ -ह উদ্দেশ্য, যা শরয়ী হুকুম অর্থাৎ সমতা ওয়াজিব হওয়া ও ইল্লত উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু পূর্বে যে هٰذَا خُخُمُ النَّصُ বলা হয়েছে, তা এর বিপরীত। কারণ, সেখানে হুকুম দারা তথু শরয়ী হুকুমই উদ্দেশ্য।

माक्तिक अनुवान : عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আবোচনা : উক্ত ইবারতে একটি اعْتِرَاضُ এর জবাব প্রদান করা وَعْتِرَاضُ وَهُو َ فَوْلُهُ (عـ) جَبِّدُهَا وَرُوْبُهَا النخ হয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, অতিরিক্ত সুদ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য وَعْتِرَاضُ ইক্লত হবে। এটার উপর اعْتِرَاض হয়েছে যে, عِلَّة ব্যতীত عِنْس ও فَدْر তথা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এটাকে عِنْس ও فَدْر

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, وَمُنْ وَاللّٰهُ তথা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়ার অযোগ্য। কেননা, নবী করীম হ্রা বলেছেন– جَرُدُمَا وَرَدُونَهُا سَوَاءُ অর্থাৎ হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সব সমান। সুতরাং নিক্ষের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট গম বিক্রয় করলেও সমতা রক্ষা করতে হবে। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়া ধর্তব্য নয়।

নিক্ষের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট গম বিক্রয় করলেও সমঁতা রক্ষা করতে হবে। উৎকৃষ্ট ও নিক্ষ্ট হওয়া ধর্তব্য নয়।
ইমাম যায়লায়ী (র.) خَرْبُ الْمِدَايَةِ মূলত
ইমাম যায়লায়ী (রা.) কর্তৃক একখানা মৃতলাক হাদীস হতে তা গৃহীত হয়েছে, যা ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। হয়রত
আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী করীম বলেছেন–

اَلدَّهَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِ وَالشَّعِبْرِ بِالشَّعِبْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَعْبِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَعْبِ وَالتَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَعْبِ مَثَلًا بِمَثْلِ بَمَا اللَّهِ بَدُوا وَاللَّهُ مِنْ وَالْمُعْبِقُ فِيْهِ سَوَاءً -

অর্থাৎ স্বর্ণ-স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য-রৌপ্যের বিনিময়ে, গম-গমের বিনিময়ে, যব-যবের বিনিময়ে, খেজুর-খেজুরের বিনিময়ে, লবণ-লবণের বিনিময়ে সমান এবং নগদে বেচাকেনা করো। কেউ যদি অতিরিক্ত প্রদান করে অথবা গ্রহণ করে, তাহলে এটা সুদ হবে। এ ব্যাপারে গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয়ে সমান গুনাহগার হবে।

وَ وَجَدْنَا الْاَرُزَّ وَغَيْرَهُ اَمْثَالًا مُتَسَاوِيَةً فَكَانَ الْفَضُلُ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فِيْهَا فَضَّلًا خَالِبًا عَنِ الْعِوَضِ فِيْ عَقْدِ الْبَيْعِ مِثْلُ حُكْمِ خَالِبًا عَنِ الْعِوَضِ فِيْ عَقْدِ الْبَيْعِ مِثْلُ حُكْمِ النَّصِّ بِلاَ تَفَاوُتٍ فَلَزِمْنَا إِثْبَاتَهُ أَيْ إِثْبَاتَ حُكْمِ النَّصِ بِلاَ تَفَاوُتٍ فَلَزِمْنَا إِثْبَاتَهُ أَيْ إِثْبَاتَ حُكْمِ النَّصِ وَهُو وُجُوبُ الْمُسَاوَاةِ وَحُرْمَةُ النَّيْسِ وَهُو وُجُوبُ الْمُسَاوَاةِ وَحُرْمَةُ الرَّبِيلُوا فِيمَا عَدَا الْاَشْنِاءِ السِّتَّةِ مِنَ الْاَرْزِ وَغَيْرِهُ مِنَ الْمَكِيلُاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ سَوَاءً كَانَ وَغَيْرِهُ مِنَ الْمَكِيلُاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ سَوَاءً كَانَ مَطْعُومٍ بِشَرْطِ وُجُوبِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ.

সরল অনুবাদ : আর আমরা চাউল ইত্যাদি

ক্রেলে বিক্রর ক্রেকে সমশ্রেণী ও সমওজনভুক্ত হওয়ার
ক্রেলে সেসব বন্তুর সম্পূর্ণ সদৃশ পেয়েছি, যাদের সম্পর্কে
নস আগমন করেছে। সুতরাং তাদের ক্রেলে সমশ্রেণীভুক্ত
বন্তুর আদান-প্রদানের সময় যদি অতিরিক্ত পাওয়া যায়,
তাহলে বিক্রয় ছুক্তির মধ্যে বিনিময় ছাড়াই অতিরিক্তি
আবশ্যিক হবে। সুতরাং আমরা তাদের মধ্যে সে হকুমের
সাব্যন্তকরণকে আবশ্যক করেছি। অর্থাৎ নস্-এর মধ্যে
উল্লিখিত ছয়টি বন্তু ব্যতীত চাউল প্রভৃতি
মধ্যে চাই তা খাদ্যদ্রব্য হোক অথবা অন্য দ্রব্য হোক ইল্লত
অর্থাৎ স্কর্ম অর্থাৎ
ক্রিমতা ওয়াজিব হওয়া ও 'সুদ হারাম হওয়া সাব্যন্ত করেছি।
কিয়াসের ভিত্তিতে যে কিয়াসের জন্য আমাদেরকে আল্লাহ
তাআলার বাণী - ভার্ন্ন্নিং। নির মধ্যে হকুম প্রদান করা
হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : آمَنُوْ وَعَبْرَهُ وَعَبْرَهُ وَعَبْرَهُ وَعَبْرَهُ وَعَبْرَهُ وَعَبْرَهُ وَعَبْرَهُ وَعَبْرَهُ وَعَبْرَهُ وَمَعْلَوْ الْعَنْوِ الْعَبْرَوْنَ وَ وَمِدَا الْعَنْوِ الْعَبْرِوْنَ وَ وَمِدُا الْعَبْرِوْنَ وَ وَمِدُا الْعَبْرِوْنَ وَ وَمِدُا اللّهُ وَالْمِدُونَ وَ وَمِدُا اللّهُ وَالْمُونُ وَعَلَيْهِ وَوَ وَالْمُورُونَ وَعَلَيْمُ وَالْمِدُونِ وَعَلَيْمُ وَالْمِدُونِ وَعَلَيْمُ وَالْمِدُونِ وَعَلَيْمُ وَالْمُورُونَ وَعَلَيْمُ وَالْمُورُونَ وَعَلَيْمُ وَالْمُورُونَ وَعَلَيْمُ وَالْمُورُونَ وَعَلِيمُ وَعَلَيْمُ وَالْمُورُونَ وَعَلِيمُ وَعَلَيْمُ وَاللّهُ وَالْمُورُونَ وَعِلْمُ وَالْمُورُونَ وَعَلَيْمُ وَالْمُورُونَ وَعِلْمُ وَالْمُورُونَ وَعِلْمُ وَالْمُورُونَ وَعَلَيْمُ وَالْمُورُونَ وَعَلَيْمُ وَالْمُورُونَ وَعَلَيْمُ وَالْمُورُونَ وَعِلْمُ وَالْمُورُونَ وَعَلَيْمُ وَالْمُورَا وَالْمُولِ وَعَلَيْمُ وَالْمُولِ وَعَلَيْمُ وَالْمُولِ وَعِلَامُ اللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُولِ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُولِ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে کُمُ الخ - এর অন্তর্গালান্তর করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীস শরীফে মোট ছয়টি বস্তুর সমজাতীয়ের আদান-প্রদানে অতিরিক্ত গ্রহণকে সুদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এদের মধ্যে সুদ সাব্যস্ত করার কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এখন চাউল, ডাল ইত্যাদির মধ্যেও خَنْس ও فَدْر পাওয়া যাওয়ার কারণে এদের সমজাতীয়ের আদান-প্রদানে অতিরিক্ত গ্রহণকে সুদ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর তা কিয়াসের মাধ্যমেই সাব্যস্ত করা হয়। কেননা, আল্লাহর বাণী—

هُو الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِآوَّلِ الْحَشْير

এর মধ্যে উল্লিখিত শাস্তি হতে সে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে শরয়ী কিয়াস এটার নজির বা সাদৃশ্য বিশেষ।

عَلَى طَرِيْقِ الْإِغْتِبَارِ الْمَامُوْرِ بِهِ لَعِي فَكُولِهِ تَعَالٰى فَاعْتَبِهُوا وَهُوَ نَظِيْرُ الْمُثَلَاتِ أَيْ هٰذَا الْقِياسُ الشَّرْعِيُّ نَظِيْرُ اِعْتِبَارِ الْعُقُوبَاتِ النَّازِلَةِ بِالْكُفَّارِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ هُوَ الَّذِي آخْرَجَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا انَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَاتُهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَلَافَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَايَدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا ۖ أُولِي الْأَبْصَارِ وَالْمُرَادُ بِاهْلِ الْكِتَابِ يَهُودُ بَنِي النَّضِيْرِ حَيْثُ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يَكُونُوا مُخَاصِمِيْنَ عَلَيْهِ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَقَضُوا الْعَهْدَ فِي وَقْعَةِ الْحُدِ فَامَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَمْهَ لُوا عَشَرَةَ أَيَّام وَطُلُبُوا الصُّلْحَ فَابِلَى عَلَيْهِمْ إِلَّا الْجَلَاءَ فَاَخْرَجَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ وَالْإِخْرَاجُ حَالً كُونِكُمْ يا ايتها المسلمون ما ظَنَنْتُم أَنْ يَخُرُجُوا وَظَنُوا اَي الْيَهُودُ اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَاٰتُهُمُ اللَّهُ أَيْ عَذَابَهُ وَحَكَمَهُ بِالْجَلَاءِ مِنْ حَيِثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ذٰلِكَ وَقَذَنَ أَىْ اَلْقَى اللَّهُ فِنْ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ حَالَ كُونِهِمْ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِآيندِينِهِمْ وَآيندِي الْمُؤْمِنِيْنَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَى الْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ فَحَمَلُوا أَثْقَالَهُمْ هٰذِهِ عَلَى آحْمَالٍ كَثِيْرَةٍ وَخَرَجُوا مِنْهَا وَاسْتَوْطَنُوا بِخَيْبَرَ ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ عُمُرُ (رضا) مِنْ خَيْبَر إلى الشَّامِ لهذا تَفْسِنْبُر أَلْآيةِ .

সরল অনুবাদ : আর এটাই হুবহু শান্তি সম্পর্কিত কিয়াসের উদাহরণ। অর্থাৎ এ শর্মী কিয়াস কাফিরদের বেলায় অবতীর্ণ শাস্তি দ্বারা উপদেশ গ্রহণের উদাহরণ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-هُ وَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ बर्थाए जिन त्य प्रशंकताक्रममानी إُلاَّزُلِ الْحَشْرِ (الاِسة) সত্তা. যিনি আহলে কিতাব কাফিরগণকে তাদের নিজ নিজ গহ হতে প্রথম সৈন্য সমাবেশের সময়ই বিতাডিত করে দিয়েছেন। তোমরা এ চিন্তাও করনি যে, তারা বের হয়ে যাবে, আর তারা ধারণা পোষণ করত যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহর শান্তি হতে বাঁচিয়ে দিবে। অতঃপর তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এভাবে নেমে আসল যে, তারা এটার কল্পনাও করেনি। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করে দিলেন যে, তারা স্বহস্তে ও মু'মিনদের হস্তে নিজেদের ঘরবাডিসমূহ বিধ্বস্ত করতে লাগল। সুতরাং হে চক্ষুম্মানগণ! তোমরা এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করো। আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব দ্বারা বনী ন্যীর গোত্রের ইহুদিগণকে বঝানো হয়েছে। যারা নবী করীম 🚟 -এর মদীনা আগমনের পর তাঁর সাথে এ মর্মে সন্ধিচক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যে, তারা তাঁর সাথে কোনো প্রকার ঝগডা-বিবাদে লিগু হবে না। কিন্তু উহুদ যুদ্ধের সময় তারা এ সন্ধিচক্তি ভঙ্গ করে বসে। তখন নবী করীম 🚐 তাদেরকে মদীনা হতে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তারা দশ দিনের সময় প্রার্থনা করে এবং পুনরায় আপসের চেষ্টা চালায়। কিন্ত নবী করীম 🚃 'দেশ হতে বিতাডিত হওয়া' ছাডা অন্য কোনো কথাই শ্রবণ করতে রাজি হননি। এভাবে আল্লাহ তা আলা তাদেরকে প্রথম আক্রমণেই মদীনা হতে বহিষ্কার করিয়ে দিলেন। আর এ বহিষ্কারও এ অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে যে, হে মুসলমানগণ! তারা যে বের হয়ে যাবে, তা তোমরা চিন্তাও করনি। আর ইহুদিরা এ খেয়ালে মগ্র ছিল যে, তাদের সুরক্ষিত দুর্গসমূহ তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষাকবচ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এ সমস্ত পরিকল্পনা নিক্ষল প্রমাণিত হলো এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আল্লাহর শাস্তি নেমে আসল। আর 'দেশ হতে বিতাডিত হওয়া'-এর আদেশ কার্যকর হয়ে রইল। তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এমন ভীতি সঞ্চারিত করে দিলেন যে. তারা নিজেরাই স্বহস্তে ও মু'মিনগণের হস্ত দারা নিজেদের ঘরবাডিসমূহ বিধ্বস্ত করতে লাগল। তারপর প্রয়োজনীয় কাঠ ও পাথর ইত্যাদির বোঝা অসংখ্য ভারবাহীর উপর বহন করে মদীনা হতে বের হয়ে পড়ল এবং খায়বর নামক স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করল। অবশেষে হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে তাদেরকে খায়বর হতেও বহিষ্কার করলে তারা সিরিয়ার দিকে চলে যায়। এটাই আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা।

শাব্দিক অনুবাদ : عَلَى طَرِيْقِ الْإِعْتِبَارِ (শিক্ষা গ্রহণের) কিয়াসের ভিত্তিতে الْمَامُوْرِ بِم যে বিষয়ে আমরা আদিষ্ট হয়েছি الْمُغْلَاتِ মহান আল্লাহর এ কাওলে فَاعْتَبِرُوْا তোমরা কিয়াস করো وَهُو نَظِيْرُ আর এটা হলো উদাহরণ وَالْمُعْلَاتِ

শান্তি সম্পুকীয় وَ صَوْبَارِ অবতীৰ্ণ الْعَتُرْبَاتِ النَّازِلَةِ অবতীৰ الْعَتُرْبَاتِ النَّازِلَةِ অবতীৰ الْعَتْبَارِ উদাহরণ نَظِيْرُ অবতীৰ্ণ الْعَتْبَاسُ الشَّرْعِيُّ অবতীৰ্ণ الْعَتْبَارِ কাফিরদের বেলায় عَالَى قَالَ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ اللَّهَ عَالَى قَالَ اللَّهُ عَالَى عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى عَالَى اللَّهُ عَالَى عَالَى اللَّهُ عَالَى عَالَى عَالَى اللَّهُ عَالَى عَالَى اللَّهُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى اللَّهُ عَالَى عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَالَى عَلَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَى عَلَى عَلَى عَالَى عَالَى عَلَى তাদের নিজ নিজ مِنْ دِبَارِهِمْ তাকের মধ্য হতে مِنْ إِمَارُ مَا أَعْلَى الْكِتَابِ কাফিরগণকে الَّذِبْنَ كَفَرُوا وَظُنُوا जाता त्वत राय بَانْ يَخْرُجُوا कर्जा कति त्य إِنَّ فَا فَكُنْ وَمُ الْمَانَدُمُ وَظُنُوا काता त्वत राय بَعْرُجُوا कर्जा कर्जा त्व राय مَا ظَنَنْتُمُ فَيْ الْمَانِدُ مَا الْمُعْشِرِ अथम रिमना निमार्ग निमार्ग कर्जा विकास करा विकास कर्जा विकास करा करा विकास करा विकास करा विकास करा विकास करा विकास करा विकास करा करा विकास करा विक আর তারা ধারণা পোষণ করত যে مُؤَدُّلُهُمْ أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ مَانِعَتُهُمْ صَابِعَةُ عَلَى اللَّهِ مَاتِعَةُ مُانِعَتُهُمْ مَانِعَتُهُمْ مَانِعَتُهُمْ مَانِعَةُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ रत ना جِيْنَ عَلَيْهِ यथन जिनि आशमन कतलन الْمَدِيْنَةُ अंत जात आरथ कातन विवास جِيْنَ قَدِمُ यथन जिनि आशमन कतलन षट्न युक्त فَنَعَرَفُوهُ कर्टन नवी कतीय ﴿ فَا مَرَهُمُ कर्टन युक्त فَامَرُهُمُ करत वरत الْعَهُدُ الْعَهُدُ الْعَهُدُ الْعَهُدُ الْعَهُدُ الْعَهُدُ وَجَ करत वरत عَشَرَهُ الْعَهُدُ وَجِ किन्न प्रक्त فَاسْتَعْهُدُوا وَ अविना रूट وَالْخُرُوجِ त्वत रहा एएट وَالْعُرُوجِ क्वीना रूट وَالْخُرُوجِ त्वत रहा एएट وَالْعَرْبُ وَالْعُرُوجِ क्वीना रूट وَالْعُرُوجِ व्वत रहा एएट وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَالُولُ وَالْعَرْبُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعُرُوبُ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالُولُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ إِلَّا الْجُلاَءَ किन्नू नवीं करीम 🚐 कारान कथार श्वर वानरत्तर राष्ट्र हाना हो فَابِلَى عُلَيْهِمْ हानाय وَطُلَبُواَ الصُّلْحَ হতে كَوْنِكُمْ প্রথম (সমাবেশ) আক্রমণের সময়েই وَالْإِخْرَاجُ आत তাদের বের হয়ে যাওয়া كَوْنِكُمْ প্রথম (সমাবেশ) সংঘটিত হয়েছে যে يَا اَيُّهُا الْمُسْلِمُونَ তারা বের হয়ে যাবে اَنْ يَخْرُجُوا তারা এ ধারণাই করতে পারনি যে يَا اَيُّهُا الْمُسْلِمُونَ তারা বের হয়ে যাবে الْمُسُونُهُمْ مَانِعَتُهُمْ مَانِعَتُهُمْ كَانِعَتُهُمْ وَالْمَبْهُودُ অর্থাৎ وَطُنْتُواْ ইহুদিগণ وَطُنْتُواْ তাদের রক্ষাকবচ হবে مُضُونُهُمْ وَاللّهِ وَالْمُنْتُواْ كَانَاهُمْ مَانِعَتُهُمْ مَانِعَتُهُمْ مَانِعَتُهُمْ وَالْمَانِهُمُ وَاللّهِ وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِيَةُ وَاللّهُ وَالّ এবং وَحَكَمَهُ اللَّهُ عَدَابَهُ আল্লাহর শান্তি নেমে আসল وَنَكُمُهُ اللَّهُ আল্লাহর শান্তি مِنَ اللَّهِ অুর্গসমূহ আল্লাহর হুকুম কার্যকর হলে بِالْجَلَاءِ দেশান্তর হওয়ার مِنْ حَبْثُ এম্নভাবে যে بَالْجَلَاءِ তারা ধারণাই করতে পারেনি فَلِكَ এ भाखित وَفَى قُلُوْمِهِمُ वात भरान वार्त्वार प्रक्षांतिक करत निरारहान وَفَى قُلُوْمِهِمُ वात भरान वार्त्वार प्रक्षांतिक مَنْ قُلُوْمِهِمُ वात भरान वार्त्वार प्रक्षांतिक وَقُلُونَ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ وَقُلُونَ عَالَمُهُ اللّهُ عَالَمُهُ اللّهُ عَالَمُهُ اللّهُ عَالَمُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ অন্তরে بَدُونَهُمْ ভয়ভীতি جُالُونَهُمْ ফলে তাদের অবস্থা এমন হলো যে يُخْرِبُونَ বিধ্বস্ত করতে লাগল خَالَ كُونِهِمْ তাঁদের ঘরবাড়িসমূহ कार्कि بِالْدِيْهِمْ ठारमत निक शर्रा وَالْخُشَيِ विवर सू'सिनरमत शर् والْخُشَيِ ठारमत निक शर्र صدمه عَلَى احْسَالِ كَشِيْرَةٍ अप अप किছूत مُؤهِ وَالْعِجَارُةُ وَالْعِجَارُةُ وَالْعِجَارُةُ े ভারবাহীর উপর وَخَرَجُوا مِنْهَا अवर प्रमीना হতে বের হয়ে পড়ल وَاسْتَوْطُنُوا आর তারা বসতি স্থাপন করল স্থানে وَمُنْ خَفْبَكُمُ তারপর তাদেরকে বিতাড়িত করলেন (رض) কিন্তু হযরত ওমর (রা.) مِنْ خَفْبَكُرُ (রা.) শায়বার হতে إلكَى السَّسَامِ দিকে হুঁখা হুঁ এটাই হলো আয়াতটির ব্যাখ্যা।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

والْحَشْرِ এবা আবোচনা : উল্লিখিত ইবারতে بِرُوّلِ الْحَشْرِ এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দুর্ন বির্বাধন হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম হাশর তথা ইসলামি সৈন্য সমাবেশের প্রথম স্থান। ইমাম বায়যাবী (র.) বলেছেন, ইহুদিদের আরব উপদ্বীপ হতে প্রথমবারের মতো নির্বাসিত হয়ে অন্যত্র (খায়বর) গিয়ে একত্রিত হওয়া। কেননা, এর পূর্বে তারা কখনো এমনভাবে লাঞ্ছিত হয়নি। আর كَشْر বলে কোনো দল বা গোষ্ঠি এক স্থান হতে অন্যস্থানে গমন করা। এখানে মূলত নবী করীম ত্রু ও মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে ইহুদি বনী ন্যীরের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে যে শান্তি নেমে এসেছিল এবং মুসলমানদের হাতে আল্লাহ তাদেরকে যে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও নির্বাসিত করেছিলেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। বনু ন্যীর ইহুদিদের একটি গোত্র। বায়্যাবী শরীফের কোনো কোনো হাশিয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা হ্যরত হারুন (আ.) -এর বংশধর।

ত্র আলোহনা : আল্লাহ তা আলা ইহুদে বন্ ন্যীরকে মদীনা হতে এমতাবস্থায় বের করে দিলেন যে, তারা তাদের ঘরবাড়িগুলোকে নিজেদের হতে এবং ঈমানদারগণের হাতে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করছিল। তারা যেহেতু এ সব ঘর-দোর ছেড়ে যাছিল বা যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেহেতু এদের ভেঙ্গে সাথে করে যা নিয়ে যেতে পারছিল তাই তাদের লাভ। কাজেই তা বোধগম্য ব্যাপার। কিন্তু মুসলমানদের বিনষ্টকরণকে কেন তাদের দিকে নিসবত করা হলো ? এটাই প্রশ্নবোধক হয়ে ক্ডিয়েছে। এটার জবাব এই যে, যেহেতু ইহুদিরা নবী কারীম على المتاريخية والمتاريخية والمت

সরল অনুবাদ : সুতরাং ঘরবাড়ি হতে বিতাড়িত করা এটাও হত্যার ন্যায় একটি শান্তি। এ জুন رُ أَنَّا كُتَبِنًا عَلَيهِم أَنِ افْتُلُوا - य, आल्लाश ठा आलात तानी سَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ -এর মধ্যে উভয় শাস্তিকে একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আর কৃফরই দেশ হতে বিতাড়িত হওয়ার সবব ও ইল্লুড হওয়ার উপযোগী। অর্থাৎ যেখানেই কৃফর পাওয়া য়াঁতে সেখানেই দেশ হতে বিতাড়ন প্রযোজ্য হবে। عَ اُولُ الْعَشْرِ কথাটি এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে যে, উক্ত শান্তিটি বারবার আপতিত হবে। আর এটা দ্বারা খায়বর হতে সিরিয়ার দিকে হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশে পনর্বার বিতাডিত হওয়ার ঘটনাই উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, পুনর্বার হাশর দ্বারা কিয়ামত দিবসের হাশরই উদ্দেশ্য। অতঃপর আমাদেরকে إعْتِبَارُ বা উপদেশ গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান जानाता रायाह। आज्ञार ठा आनात वानी - - فَاعْتَبِرُوا - अ মধ্যে। নস-এর অর্থের মধ্যে চিন্তাভাবনার সাহায্যে। যেন ষে ক্ষেত্রে নস আগমন করেনি, সে ক্ষেত্রে ঐ নস-এর উপর **আমল করি। সু**তরাং আমরা আমাদের অবস্থাকে সে ইহুদিদের অবস্থার উপর কিয়াস করবো এবং তাদের অনরূপ অপরাধ সংঘটিত করা হতে বিরত থাকবো। যেন আমরা তাদের বেলায় অবতীর্ণ অনুরূপ শাস্তি হতে নিরাপদ থাকতে পারি। সূতরাং এখানেও এরূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ শর্য়ী কিয়াসের মধ্যে যেমন– প্রথমে আমরা নস-এর ইল্লতের মধ্যে চিন্তাভাবন করবো। তারপর একে শাখার দিকে সম্প্রসারিত করবো। যেন এ শাখার মধ্যেও নসের হুকুম সাব্যস্ত করতে পারি।

स्वाकिक अनुवाद : التنقيل المقالة المواقع الم

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে আয়াতের দ্বারা কিয়াস সাব্যস্তকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা কর হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে কারীমা مُولَدُنُ اَفُرْعُ الَّذِينُ كَفُرُو النِ وَالْخَعْتِبَارِ النَّهِ الْخَعْتِبَارِ النَّهِ -এর মধ্যে প্রথমত ইহুদি বন্ ন্যীরের কুকর্ম ও তাদের শান্তির কথ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর উক্ত ঘটনা হতে জ্ঞানবান তথা ঈমানদারগণকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তারা যেন উক্ত আর্থের মধ্যে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং এটা নিয়ে গবেষণা করে। যাতে তাদের অবস্থার উপর নিজেদের অবস্থাকে কিয়াস করে উক্ত শান্তি হতে বাঁচার জন্য সে ধরনের অপকর্ম হতে বিরত থাকে। আর শর্য়ী কিয়াসের বেলাও এ একই কথা প্রণিধানযোগ্য। এখানে যে ব্যাপারে আরোপিত হরেছে তথা ক্র আরোপিত হওয়ার ব্রা হয়ে থাকে।

وَالْاصُولُ فِي الْاَصْلِ مَعْلُولَةٌ دُفَعَ لِعَنْ لَا تَوَهَّمُ اَنَّهُ لَا يَلْزُمُ اَنْ يَكُونَ النَّصُّ مَعْلُولًا حَتَى يُعَذِى إلَى الْفَرْعِ بِالْقِبَاسِ يَعْنِى أَنَّ الْاَصْلَ فِي يُكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَةٍ تُوْجَدُ فِي وَالْإُجْمَاعِ اَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَةٍ تُوْجَدُ فِي وَالْإِجْمَاعِ اَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَةٍ تُوْجَدُ فِي الْفَرْعِ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ اَنْ لَا يَكُونَ مَعْلُولًا اَوْ الْفَرْعِ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ اَنْ لَا يَكُونَ مَعْلُولًا اَوْ يَكُونَ مَعْلُولًا اَقْدُرِ يَكُونَ مَعْلُولًا الْفَرْعِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي اَنْ يُكْتَفَى بِهِذَا الْقَدْرِ يَكُونَ مَعْلُولًا الْفَرْعِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي اَنْ يُكْتَفَى بِهِذَا الْقَدْرِ يَكُونَ مَعْلُولًا اللَّهُ مِنْ ذَلالَةِ التَّمْبِينِ اَيْ دُلِكً مِنْ ذَلالَةِ التَّمْبِينِ اَيْ دُلِكً مِنْ ذَلالَةِ التَّمْبِينِ اَيْ دُلِكًا اللَّهُ اللَّهُ الْفَذْرِ يَكُونُ الْفَذْرِ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ قَوْلِهِ مَثَلًا بِمَثَلًا بِمَثَلًا كُونُ الْفَذْرِ وَالْجُولُ كُونُ الْفَذْرِ وَالْجُولُ الْمَقَابِلُهُ وَمِنْ قَوْلِهِ مَثَلًا بِمَثَلًا كُونُ الْفَذْرِ وَالْجُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ الْمُقَالِ كُونُ الْفَذْرِ وَالْجُولُ الْمُؤْلِ كُونُ الْفَذْرِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُولِ الْمَالَةُ وَمِنْ قَوْلِهِ مَثَلًا بِمَثَلًا بِمَثَلًا مِكُونُ الْفَذْرِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَمِنْ قَوْلِهُ مَثَلًا بِمَثَلًا مِنْ الْمُقَالِلُهُ الْمُؤْمِ وَمِنْ قَوْلِهُ مَثَلًا بِمَثَلًا بِمَثَالِهُ الْمُ الْمُعْمِى الْمُؤْمِ وَمِنْ قَوْلِهُ مَلَا اللْمُقَالِلُهُ الْمُؤْمِ وَمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

সরল অনুবাদ : আর মূলনীতিসমূহ মূলত **ইল্লতের সাথে সম্পর্কযুক্ত**। এটা দ্বারা গ্রন্থকার (র.) এ ধারণাটির অপনোদন করেছেন যে, যখন কিতাব, সুনুত ও ইজমার আহকামের জন্য আদৌ কোনো ইল্লুত থাকার প্রয়োজনই নেই, তখন এদের উপর কিয়াস করে শাখার মধ্যে নস-এর হুকুম সম্প্রসারিত হওয়ার কথা স্বীকার করার কোনো প্রশুই উঠে না। অর্থাৎ যদিও এ কথার সম্ভাবনা রয়েছে যে. কোনো নসেরই ইল্লত থাকবে না অথবা এমন ইল্লত থাকবে. যা এটার সাথে নির্দিষ্ট আর তা সম্প্রসারণযোগ্য নয়: কিন্ত কিতাব, সুনুত ও ইজমার মূল দাবি এই যে, প্রত্যেকটি হুকুমের জন্য এমন কোনো ইল্লত থাকবে. যা শাখার মধ্যেও পাওয়া যাবে। তবে কিয়াস-এর জন্য এতটুকু যে, শুধু মূল দাবি অর্থাৎ এ পরিমাণের উপর যথেষ্ট করা সমীচীন হবে না। বরং তাতে ইল্লতকে সনাক্ত করার জন্যও কোনো দলিল থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ এমন কোনো দলিল থাকা আবশ্যক, যা এ কথার প্রতি নির্দেশ করবে যে, উদ্ভাবিত ইল্লুতই প্রকৃতপক্ষে নসের ইল্লত, অন্য কোনো কিছু ইল্লত নয়। যেমন- الله সংক্রান্ত হাদীসে الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ -এর মধ্যে 'সমশ্রেণীর विनिमय़' आत مَثَارٌ بِمَثَلِ مَثَارٌ بِمَثَلِ مَ वातां जाना याग्न त्य, تَدُر ما 'পतिमान' এবং جنس বা 'শ্রেণী' হওয়াই সুদ হারাম হওয়ার ইল্লত।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচনা হয়েছে। مَوْلُ فِي الْاَصُولُ فِي الْاَصُولُ فِي الْالْكُولُ الْحَالِ الْحَالْحَالِ الْحَالِ الْحَالْحَالِ الْحَالِ الْحَلَى الْمُولِ الْحَلَى الْمُعَلِّلِ الْحَلَى الْمُعَلِّ الْحَلَى الْمُعَلِّ الْحَلَى الْمُعَلِّلِ الْحَلِي الْمُعَلِّ الْحَلَى الْمُعَلِّ الْحَلَى الْمُعَلِّ الْحَلَى الْمُعَلِّ الْحَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْحَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّيْلِ الْمُعَلِّ الْمُلِيْلِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّيْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِيْلِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّيْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيْلِي ا

তবে نَصُوْن ইল্লত বিশিষ্ট হয়ে থাকে– এটাই কিয়াস সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং উক্ত نَصُوْن -এর মধ্যে অন্যান্য -এর মধ্যে উক্ত -এর মধ্যে উক্ত -এর মধ্যে উক্ত (ইল্লত)-ই যে প্রভাব বিস্তারকারী তা সাব্যস্ত করা জরুরি এবং তার জন্য দলিল থাকা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَلَابُدُّ قَبِلَ ذَٰلِكَ مِنْ قِيَامِ الدَّلْبِلِ عَلَى اَنَّهُ لِللْحَالِ مَعْلُولً وَلَى عَلَى اَنَّ هٰ ذَا النَّفَ وَيِي الْاَصْولِ مَعْلُولًة فَقُولُهُ لِلْحَالِ مَعْنَاهُ فِي الْاَصْلِ مَعْلُولَة فَقُولُهُ لِلْحَالِ مَعْنَاهُ فِي الْحَالِ وَقُولُهُ شَاهِدُ كُنِى بِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْلُولًا فِي الْحَالِ وَقُولُهُ شَاهِدً كُنِى بِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْلُولًا لِنَّهُ الْحَالِ مَعْلُولًا فَي الْمَالِ وَقُولُهُ شَاهِدًا كُنِى بِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْلُولًا لِانَّهُ الْمَالُولَةُ وَالْحَاصِلُ اَنَّ هُهُنَا تَلْفَدُ عَلَى حُكْمِ الْفَرْعِ وَالْحَاصِلُ اَنَّ هُهُنَا تَلْفَةُ الْمُورِ الْلَّولُ الْنَّالِ مُسْتَقِلًا مَعْلُولًا وَالثَّالِثُ الْاصل وَالثَّالِثُ اَنْ الْاَسْلُ وَالثَّالِثُ اَنْ الْاَسُلُ وَلِيلًا مُسْتَقِلًا مِنْ ذَلِكَ الْاَصْلِ وَالثَّالِثُ اَنْ لَابُدُ مِنْ ذَلِيلٍ مُسْتَقِلًا مِنْ ذَلِكَ الْاَصْلِ وَالثَّالِثُ اَنْ لَابُدً مِنْ خَيْرِهَا وَيُبَيِّنُ اَنْ لَابُدُ مِنْ خَيْرِهَا وَيُبَيِّنُ اَنْ لَابُدً مِنْ خَيْرِهَا وَيُبَيِّنُ اَنْ لَابُدُ مِنْ خَيْرِهَا وَيُبَيِّنُ اَنْ لَابُدُ مِنْ خَيْرِهَا وَيُبَيِّنُ اَنْ لَابُدُ مَعْلُولًا وَالثَّالِثُ الْمُ الْعَلَا الْخَلْمُ وَالْقِيلِ مُنْ عَيْرِهَا وَيُبَيِّنُ الْالْمُ لَالْهُ فِي الْمَعْلُولُ وَالثَّالِثُ الْمُ لَابُدُ مَنْ خَلُولُ الْعَلَامُ وَالْقَالِثُ الْمُ لَابُكُ الْمُولُ وَالْقَيَاسُ حُجَّةً وَلَا الْمَتَامُ فَلَالُاثُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْعِلَةُ وَلَالًا الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقَالُ الْمُعَلِقَالُ الْمُعَلِقُولِ الْمُعَلِقَالِثُ الْمُعَلِقَالُولُ الْمُعَلِقَالِقُ الْمُعَلِقَالَةً الْمُعَلِقَالِمُ الْمُعَلِّ وَلَا الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعِلِي وَالْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

সরল অনুবাদ: আর এটাও জরুরি যে, ইল্লুত সনাক্ত করার পূর্বে কিয়াস করার সময়ই ইল্লুতের উপস্থিতির উপর কোনো দলিল কায়েম হবে। অর্থাৎ নসসমূহ প্রকৃতপক্ষে ইল্লতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় এ মূলনীতি হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে য়ে, নস হতে কিয়াসের উদ্দেশ্যে ইল্লতের উদ্ভাবন করা হচ্ছে, তা কিয়াস করার সময়ই ইল্লতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া-এর উপর দলিল থাকা উচিত। সূতরাং গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য এই তারা কেনায়স্বরূপ তার আর্থাৎ কিয়াস-এর সময়) আর তার তার কিয়াস-এর সময়) আর তার কিয়াস-এর সময়) আর তার কিয়াম হওয়ের কথা বুঝানো হওয়ছে। কেননা, য়খন কোনো নস-এর মধ্যে ক্রাম ক্রামের জন্য সাক্ষী হয়ে য়ায়ে। তখন এ নসটি শাখার হুকুমের জন্য সাক্ষী হয়ে য়ায়ে। মোটকথা, কিয়াস হুজ্জত হওয়ার প্রসঙ্গে এ তিনটি বিষয় বিরেচনাধীন থাকা উচিত—

ك. প্রত্যেক নস-এরই আসল এই যে, তা কোনো ইল্লত দ্বারা مَعْلُولُ হবে। ২. উল্লিখিত আসল-এর উপর হতে দৃষ্টি সরিয়ে কিয়াস করার সময়ই নস-এর مَعْلُولُ হওয়ার উপর কোনো স্বতন্ত্র দলিল থাকা আবশ্যক। ৩. ইল্লতকে গায়রে ইল্লত হতে পার্থক্যকারী দলিল বর্তমান থাকাও আবশ্যক। য়া সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করবে যে, এটাই প্রকৃত ইল্লত, অন্য কোনো বস্তু ইল্লত নয়। যখন এ তিনটি বিষয়় একত্র হবে, তখন কিয়াস অবশ্যই হুজ্জত হবে।

প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। শারেহ আল্লামা মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন যে, কিয়াসের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি উপাদান থাকা আবশ্যক। প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। শারেহ আল্লামা মোল্লা জিউন (র.) বলেছেন যে, কিয়াসের জন্য তিনটি বিষয় পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। ক্রু প্রত্যেক এক এক এক মধ্যে ইল্লত পাওয়া যাওয়াই মূলনীতি। দুই উক্ত মূলনীতির কথা বাদ দিয়েও পৃথক এমন কোনো দলিল থাকা প্রয়োজন যা উক্ত তাৎক্ষণিকভাবে ইল্লাতবিশিষ্ট হওয়াকে নির্দেশ করে। তিল্ল এমন কোনো ইল্লাত থাকতে হবে যে, এটাই একমাত্র ইল্লত। এটা ছাড়া অন্য উল্লাত হওয়ার যোগ্য নয়। আসলে এটা ইমাম ফখকল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর অভিমত। কিন্তু অন্যান্য উসূলবিদগণের মতে দ্বিতীয় বিষয়েটির প্রয়োজন নেই; বরং তৃতীয় বিষয়ের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, যখন এটা সাব্যস্ত হবে যে, উক্ত এন মধ্যে তাই আন্য কিছু নয় তখন তাৎক্ষণিকভাবে তা ইল্লতবিশিষ্ট হওয়া আপনাআপনিই সাব্যস্ত হয়ে যাবে, তা আর পৃথকভাবে সাব্যস্ত করার প্রয়োজন হবে না। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) প্রথমত এই এর ইল্লত উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করতেন। যদি তাতে ব্যর্থ হতেন, তাহলে কিয়াসকে পরিত্যাগ করতেন। তখন আর টি তাৎক্ষণিকভাবে ইল্লত বিশিষ্ট কিনা তা প্রমাণ করার চেষ্ট করতেন না।

 সরল অনুবাদ : আবার কিয়াসের জন্য আভিধানিক ও শর্মী বিবেচনায় যদ্রেপ একটি নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, যেমনটি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, তদ্রুপ তার জন্য কতিপয় শর্ত, রুকন, হুকুম ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে। সূতরাং এ বিষয় চতুষ্টয়ের বিশদ আলোচনা খুবই জরুরি। যেন স্বীয় কিয়াসকে ক্রটিমুক্ত রাখা যায় এবং প্রতিপক্ষের কিয়াসকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। কিয়াসের শর্তসমূহ : সূতরাং কিয়াসের প্রথম শর্ত এই যে, আসলের হুকুম স্বয়ং ঐ আসলের জন্য অন্য কোনো নস ঘারা নির্দিষ্ট না হওয়া। এখানে তিন্ত প্রকাশ্য অর্থ কর্ম না হওয়া। এখানে তিন্ত প্রকাশ্য অর্থ কর্ম এর উপর নয়।) অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, ক্রম্টিত ক্রম্ন এর সাথে তার হুকুম অন্য নসের সাহায্যে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়নি।

ساقع هم عراب : من مناقع المحتالة المناقع المحتالة المحت

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হয়েছে। কিয়াসের যদ্রপ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ রয়েছে তদ্রপ এটার أَرْكَانْ , شَرَائِطْ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়াসের যদ্রপ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ রয়েছে তদ্রপ এটার أَرْكَانْ , شَرَائِطْ ও রয়েছে। এটার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের বিস্তারিত বিবরণ এর আগেই পেশ করা হয়েছে। এখান হতে অবশিষ্ট চারটি বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন। অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেখা যায় কিয়াসের মোট চারটি শর্ত রয়েছে।

ویان و وی است و است و

بنَصِّ أُخَرَ إِذْ لَوْ كَانَ مَقْصُورًا عَلَيْهِ بِالنَّنْضِ فَكَيْفَ يُلْقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادُ بِالْأَصْلِ النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى حُكْمِ الْمَقِبْسِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ الْبَاءُ بِمَعْنُى مَعَ إِذْ يَكُونُ الْمَعْنٰي حِبْنَئِذٍ أَنْ لَا يَكُونَ النَّصُ الـدَّالُّ عَلْى خُكْمِ الْمَقِينِسِ عَلَيْهِ مَخْصُوصًا مَعَ حُكْمِهِ بِنَصَ أَخَرَ وَلَاشَكَ أَنَّ النَّصَّ الْأَخَرَ هُوَ النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى حُكْمِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ كَشُهَادَةِ خُزَيْمَةً وَحُدَهُ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةٌ فَهُوَ حَسْبُهُ وَلَا يَنْبَغِى أَنْ يُقَاسَ مَنْ هُوَ أَعْلَى حَالًا مِنْهُ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ إِذْ تَبْطُلُ حِيْنَئِذٍ كَرَامَةُ إخْتِصَاصِه بِهٰذَا الْحُكْمِ وَقِصَتُهُ مَا رُوِى أَنَّ النَّبِى ﷺ اِشْتَرَى نَاقَةً مِنْ اَعْرَابِيِّ وَأَوْفَاهُ الشَّمَنَ فَانْكُرَ الْآعُرَابِيُّ إِسْتِيْفَاءَهُ وَقَالَ هَـلُـمَ شَهِيدًا فَقَالَ ﷺ مَـن يَـشَهَدُ لِـنى وَلَمْ يَحْضُرْنِي أَحَدُّ فَقَالَ خُزَيْمَةُ أَنَا اشْهُدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ أَوْفَيْتَ الْأَعْرَابِيَّ ثَمَنَ النَّاقَةِ فَقَالَ عَلَيْ كَيْفَ تَشْهَدُ لِيْ وَلَمْ تَحْضُرنِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّا نُصَدِّقُكَ فِيْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ أَفَلَا نُصَدِّقُكَ فِيْمَا تُخْيِرُ بِهِ مِنْ أَدَاءِ ثَمَنِ النَّاقَةِ فَقَالَ (عـ) مَنْ شَهِد لَهُ خُزَيْمَةٌ فَهُوَ حَسْبُهُ فَجُعِلَتْ شَهَادَتُهُ كَشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ كَرَامَةً وَتَغْضِيْلًا عَلَى غَيْرِهِ

সরল অনুবাদ : যেমন- হ্যরত খোযায়মা (রা.)-এর ঘটনায় একক সাক্ষ্য যথেষ্ট হওয়ার হুকুমটি অন্য নসের মাধ্যমে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। এটার উপর অন্য শাখার কিয়াস হতে পারে না। কেননা, যখন عَلَيْه এর সাথে হুকুমটির নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হওয়ার কথা নস দ্বারা জানা গেছে, তখন আবার অপর শাখাকে এটার উপর কিয়াস করা কিরূপে শুদ্ধ হবে? (কারণ, তাতে নস দ্বারা সাব্যস্তকত সীমাবদ্ধতা কিয়াসের মাধামে বাতিল হওয়া আবশ্যক হয় যা কোনোক্রমেই শুদ্ধ নয়।) আর أَصْل দ্বারা مُقَيِّس عَلَيْه এর প্রতি নির্দেশকারী নস উদ্দেশ্য করা এবং ১ 🔾 - কে 🍒 - এর অর্থে গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে না। কেননা, তখন ইবারতের অর্থ এই দাঁড়াবে যে, যে নসটি عَلَيْه -এর হুকুমের প্রতি নির্দেশকারী, তা স্বীয় হুকুমের সাথে অন্য নস দ্বারা নির্দিষ্ট হবে না। অথচ এখানে অন্য নস দ্বারা নিঃসন্দেহে সে নসটিই উদ্দেশ্য, या مُعَنِين عَلْيه -এর হুকুমের প্রতি নির্দেশ করে। (একই নসকে হুকুম নির্দেশক বলার পর আবার এটার উপরই অন্য নসের প্রয়োগ– এটা সম্পূর্ণ একটি অর্থহীন কথা ছাডা আর কিছ নয় ।) যেমন- এককভাবে হযরত খোযায়মা (রা.)-এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া। কেননা, এ হুকুমটি নবী করীম 🚐 -এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা শুধু তাঁরই সাথে নির্দিষ্ট - مَنْ شَهِدُ لَدُ (খायाग्रमा (ता.) य व्यक्ति तनाग्ने आका) خُزَيْمَةُ فَهُوَ حَسْبُهُ প্রদান করবেন, তাঁর একক সাক্ষাই সে ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।) সূতরাং তাঁর উপর অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিয়াস করা জায়েজ হবে না। চাই তিনি মর্যাদায় তাঁর তুলনায় অনেক বডই হোন না কেন। যেমন- খোলাফায়ে রাশেদীন-এর একক সাক্ষাও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এতে তাঁর একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার বৈশিষ্ট্য (যা হুযুর 🚃 তাঁকে দান করেছিলেন।) বাতিল হয়ে যাবে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে. একদা নবী করীম 🚃 জনৈক বেদুঈনের নিকট হতে একটি উটনী ক্রয় করেছিলেন এবং তাকে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। তারপর উক্ত বেদুঈন মূল্য প্রাপ্তির কথাটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসে (এবং পুনরায় মূল্য দাবি করে। নবী করীম 🚃 বললেন, আমি তো সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছি)। বেদুঈন দাবি জানায় যে, আপনি মূল্য পরিশোধ করেছেন বলে সাক্ষী উপস্থিত করুন। নবী করীম 🚃 বললেন, ঘটনাটি তো কেবল তোমার ও আমার মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল, সেখানে অন্য কোনো লোক উপস্থিত ছিল না। সুতরাং আমি সাক্ষী কোথা হতে আনয়ন করবো? হযরত খোযায়মা (রা.) এ সব কথা শ্রবণ করে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে. আপনি নিশ্চয়ই তার উটনীর মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছেন। নবী করীম 🚃 অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো সে সময়ই উপস্থিত ছিলে না. তাহলে কেমন করে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করছ? তিনি উত্তরে বললেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আসমানী ও গায়েবী গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্পর্কে যখন আমরা আপনাকে অকাট্যরূপে সত্যজ্ঞান করি, তখন এ উটনী ও এটার নগণ্য মূল্য এমন কি বিষয় যে, তার পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা আপনার কথার সত্যায়ন করবো নাঃ তখন নবী করীম مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةً - आनमिष्ठ रहा रेतभाम कतलान সুতরাং বিশেষ সম্মান ও মর্যাদাস্বরূপ নির্দিষ্টভাবে

مَعَ أَنَّ النُّصُوصَ آوجَبَتْ اِشْتِرَاطَ الْعَدَدِ فِي حَقِ الْعَامَةِ فَي الْعَامَةِ فَي الْعَامَةِ فَلَي الْعَامَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ \_

হযরত খোযায়মা (রা.)-এর একক সাক্ষ্যকে দু'জন লোকের সাক্ষ্যের সমান সাব্যস্ত করা হয়েছে। নতুবা সাধারণ লোকদের বেলায় সাক্ষ্যের নেসাব পূর্ণ করা অন্যান্য নসের ভিত্তিতে আবশ্যকীয় শর্ত বটে। সুতরাং হযরত খোযায়মা (রা.)-এর উপর অন্য কোনো ব্যক্তিকে কিয়াস করা যাবে না।

শाব্দিক अनुवाम : کُنْزِیْتُ एयमन इयत्राक श्रीयाय्या (ता.)-এत घटेना گُنْنِ উদাহরণ مَنْصُورًا عَلَيْه قالِم قالِم নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ كُخُبُ তাঁর জন্য একক সাক্ষ্য যথেষ্ট হওয়ার হুকুমটি بِنَصٍ اخْرَ صَالَة عَالَى مَا عَالِمَ الْمَ নস দ্বারা عَلَيْهِ কাজেই কিরূপে শুদ্ধ হবে এর উপর কিয়াস করা وَكُنِّفُ يُقَاسُ عَلَيْهِ مَعْصُورًا عَلَيْهِ الدَّالُ আর বিঁশুদ্ধ হবে না غُيْرُهُ উদ্দেশ্য নেওয়া بِالْأَصْلِ আসল দ্বারা وَاللَّهُ عُدَّرُهُ अन्तरक তথা অপর শাখাকে وَلَا يَجُوزُ بمَعْنَى مَمَ विश्व بماء وَيَكُنُونُ الْباءُ विश्व करा عَلَى حُكْمِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ पा निर्जिश करत وَيَكُنُونُ الْباءُ करत मां चात वार्थ الدَّالُ नमि रत ना أَنْ لَا يَكُونُ النَّصُ वथन وَيْنَونِ वथन الدَّالُ नमि रत ना الدَّالُ निर्मनकाती অন্য নস্ مَخْصُوْتُ الْمَقْيْسِ عَلَيْهِ আলাইহের হুকুমের প্রতি مَخْصُوْتُ নির্দিষ্ট مَخْصُوتُ তার হুকুমের সাথে عَلَيْ حُكْمِ الْمَقْيْسِ عَلَيْهِ حُكِّي النُّمَونِيسِ या निर्देग करत الدَّالُ निः प्रेंदे नि مُو النَّصُ निः प्रेंदे नि وَلَاضُكُ वाता وَلَاضُك यमन- नाका श्रुशा فُرُنْمَة وَحْدُهُ यक्त वानारेट्द ह्कूरमत প्रिका كَشَهَادَةِ विक्र वानारेट्द व्यू عَلْبِهِ مَنْ شَهِدَ कनेना, এটা र्छंपू जांत कना निर्मिष्ट مَنْ شَهِدَ कनेना, এটা र्छंपू जांत कना निर्मिष्ट مَنْ شَهِدَ यमन त्थानाकारा तात्मिन إِنْ تَبْطُلُ حِبْنَنِذِ अराज वाजिन राय यात وَ وَبَنَنِذِ जात अकक दिनिष्ठ بِهذا الْحُكْم তথা একক সাক্ষ্য প্রদানের বৈশিষ্ট্য وَوَصَّتُهُ وَ وَصَّتُهُ السَّمَرُى वर्गिंठ আছে যে وَوَصَّتُهُ अमात्नत र्विশिष्ठ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَهُمُ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعُلَّمُ اللَّهُ وَعُلَّمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْ ক্রয় করেছিলেন نَفَتَ একটি উটনী مِنْ اَغْرَابِي জনৈক বেদুইর্নের নিকট হতে وَأَوْفَاهُ এবং তাকে দির্রে দিলেন النَّمَنَ اعْرَابِي المُعَنَى الْمُعَالِي المُعَالِي المُعَلِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَلِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَلِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَالِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَالِي المُعَلِي المُعَالِي المُعَلِي المُعْلِي المُعْ وكُمْ يَخْضُرْنِي أَخَدُ उथन ताज्नुल्लार 🚃 वनलन مَنْ يَشْهُدُ لِي क का आपात करा जाका क्षान केंत्रते يَا رُسُولُ অথচ তখন অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না فَنَالُ خُزَيْمَةُ তখন হয়রত খুযায়মা (রা.) বললেন يَا رُسُولُ আমি সাক্ষ্য প্রদান কর্রবো يَا رُسُولُ উটের মূল্য فَمَنَ النَّافَة ِ বেদুইন ব্যক্তির الْأَعْرُابِيّ হে আল্লাহর রাস্ল اللَّهِ ﷺ وَلَمْ تَحْضُرْنَى ज्ञें वार्ग तात्र लुल्ला ह 🚃 वार्गाक राय वलालन كَنِفَ تَشْهَدُ لِيْ व्यन तात्र्लुल्ला र 🚎 فَعَالَ 🕮 অথচ তখন তুমি উপস্থিত ছিলে না إِنَّا نُصَّدِّفُكُ তখন হ্যরত খুঁ্যায়মা (রা.) বললেন ﷺ হে আল্লাহর রাসূল نَعَالُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ वाপনাকে बकोएँ। अर्ज कुँ नेतः बारान बामालं निकए निक्य وَنَيْنَا بِهِ वार्ममानं वामालं निकए निक्य وَنَ خَبَرِ السَّمَاءِ वार्ममानं वार्मन बारानं वार्मनं वार्म यांत जना श्यत्र आयाग्रमा (ता.) नाका अनान مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ वनतन عَنْ تَنْ النَّاقَةِ করবে نَجُعِلَتْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে فَجَعِلَتْ شَهَادَتُهُ ফলে তাঁর সাক্ষ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে كَشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْجَبَتْ वर प्रदिष्ठ नि كَرَامَةٌ अराज عَلَى غَيْرِهِ अराक्षात وَمَعْضِيْلًا विर्गय সন্মानक्षत كَرَامَةٌ আবশ্যক করে إِسْتِرَاطَ الْعَدَدِ সাধারণ লোকদের বেলায় فَلَا يُعْلَى عَلَى اللهُ الْعَدَدِ আবশ্যক করে إِسْتِرَاطَ الْعَدَدِ করা যাবে না عَلَيْ হযরত খোযায়মা (রা.)-এর উপর 🗯 অন্য কোনো ব্যক্তিকে

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আৰু আলোচনা : একবার এক বেদুঈন হতে নবী করীম এক একটি উটনী ক্রয় করে সাথে প্রর মূল্য পরিশোধ করেছেন। কিন্তু পরে পুনরায় বেদুঈনটি এর মূল্য দাবি করে এবং মূল্য পরিশোধ করাকে অস্বীকার করে। লেনদেনের সময় যেহেতু কেউ উপস্থিত ছিল না, কাজেই কাউকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করাও ছিল অসম্ভব, কিন্তু হযরত খোযায়মা (রা.) উপস্থিত জনতার মধ্য হতে বলে উঠলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে উটনীর মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছেন— আমি তার সাক্ষ্য দিছি। হুযুর বললেন, তুমি তো তখন অনুপস্থিত ছিলে না, সূতরাং কিভাবে সাক্ষ্য দিছে? হ্যরত খোযায়মা (রা.) বললেন, আপনি উর্ধেকাশ হতে যে সংবাদ পৌছান তা আমারা বিশ্বাস করি। সুতরাং উটনীর মূল্য পরিশোধ করার সংবাদ বিশ্বাস করবো না কেন?

নবী করীম তাঁর উপর অত্যন্ত সৃত্যুই হলেন এবং কারামত হিসেবে তাঁর সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমতুল্য ঘোষণা করলেন। সুতরাং কিয়াসের মাধ্যমে এ خَنْ صَبْ ضَاءِ করা যাবে না। এমনকি যেসব সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান– যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন– তাঁদের জন্যও তা সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা, এটা তাঁর জন্য খাস হওয়া এর দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। আর তা হলো নবী করীম — এর বাণী مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزُنْتُ فَهُو حَنْبُكُ وَاللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ كَانِيْنَا لَهُ خُزُنْتُ فَهُو حَنْبُكُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

وَانَ لَا يَكُونَ مَعَدُولًا بِهِ عَنِ الْتَقِياسِ اِذْ لَوْ الْمَاسِ اللهِ السَّلَامُ اللّهِ السَّلَامُ اللّهِ الْمَاسِ اللهِ السَّلَامُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْ

সরল অনুবাদ : কিয়াসের দ্বিতীয় শর্ত এই य, مُعَيْس عَلَيْه कि शास्त्र विभर्तीण रदत ना। কেননা, আসল (অর্থাৎ مَعْنِس عَلَيْه) যখন নিজেই কিয়াসের বিপরীত হবে, তখন এটার উপর অন্য বিষয়কে কিরূপে কিয়াস করা যাবে? যেমন- রোজার অবস্থায় ভূলক্রমে পানাহার করা সত্ত্বেও রোজা নষ্ট না হওয়া। এ হুকুমটি কিয়াসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিয়াসের দাবি তো এই যে, বিশ্বতিবশত হলেও পানাহারের দরুন রোজা ফাসেদ হয়ে যাওয়া উচিত। (কেননা, রুকন হুট্র হয়ে গেলে তা ভুলবশত হলেও ইবাদত ٱلْكُفُّ عَنِ الْأَكُلِ عَنِ الْأَكُلِ عَنِهِ الْمُكَالِّ عَنِهِ الْمُكُلِّ عَنِهِ الْمُكَالِّ عَلَيْ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ কিন্তু আমরা এ কিয়াসকে পরিত্যাগ করে নবী করীম 🚃 -এর নিম্নোক্ত এরশাদের কারণে রোজা অবশিষ্ট থাকার হুকুম প্রদান করেছি, যা তিনি রোজার অবস্তায় विमुिं विमुं ু তুমি তোমার রোজা পূর্ণ করো। فَإِنَّمَا اَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ اللَّهُ কারণ, আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে পানাহার করিয়েছেন।) যেহেতু এ হুকুমটি কিয়াসের বিপরীত এ জন্য ভুল অথবা জবরদন্তির অবস্থার পানাহারকে বিশ্বতির অবস্থার উপর কিয়াস করা যাবে না। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) করেছেন।

माक्तिक वन्ताम وَأَنْ لاَ يَكُونُ لاَ يَكُونُ لاَ يَكُونُ لاَ يَكُونُ لاَ يَكُونُ الْاَصُلُ विभत्ती क्यात्मत विश्वीय بالقياب कियात्मत المعارفة والمقارفة و

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ক্যাসের দ্বিতীয় শর্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়াসের দ্বিতীয় শর্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়াসের দ্বিতীয় শর্ত হলো غَنْوَلُهُ وَأَنْ لاَ يَكُونَ مَعْدُولاً النَّهِ তথা যার উপর কিয়াস করা হচ্ছে তা خِلَات قِبَالَ (কিয়াস বিরোধী) না হওয়া। যেমন—কেউ রোজার কথা শ্বরণ না থাকার কারণে যদি পানাহার করে, তাহলে তার রোজা অটুট থাকা— তা সম্পূর্ণ কিয়াস বিরোধী। কেননা, পানাহার হতে বিরত থাকার নাম রোজা। কাজেই পানাহার করার পরও কিভাবে রোজা অবশিষ্ট থাকতে পারে এটা কোনো মতেই কিয়াস সম্মত নয়। কিন্তু যেহেতু নবী করীম তার রোজা অটুট রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন, সেহেতু আমাদের মতে তার রোজা সহীহ হবে। কিন্তু তাঁর উপর যে ভুলবশত পানাহার করেছে অথবা, যাকে জোরপূর্বক পানাহার করানো হয়েছে— তাদেরকে কিয়াস করা যাবে না এবং তাদের রোজা সহীহ হওয়ার ফতোয়া দেওয়া যাবে না।

তা ছাড়া তাদের উভয়ের মধ্যে যুগা غَرِفٌ পাওয়া যাবে না। কেননা, غَرَافِيْ (ভুলকারী)-এর তো রোজা স্বরণে রয়েছে, সে বিস্তৃত হয়নি। বরং তার অলসতার কারণে রোজা বিনষ্ট হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। যেমন— রোজা অবস্থায় কুলি করার সময় অসাবধানতার কারণে গলায় পানি পৌছে যাওয়া। আর যাকে জোর করে পানাহার করানো হয়েছে তার অবস্থাও তাই হবে। কেননা, তারও রোজা স্বরণে রয়েছে এবং সে নিজেই পানাহারের কাজ সম্পন্ন করেছে অপরদিকে نَاسِنُ (বিস্তৃকারী)-এর রোজার কথা মনেই নেই। সে দিবস যে রোজার দিবুস তাও তার খেয়াল ছিল না। যেন সে উক্ত কার্য নিজের হাতে সম্পন্ন করেনি। এদিকে ইঙ্গিত করে নবী করীম করেছে। বিশ্তির সৃষ্টি করে দিয়েছেন যদক্ষন তুমি পানাহার করেছ।

وَاَنْ يَّتَعَدَّى الْحُكْمُ الشَّرْعِيِّى الْهَثَّابِ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعِ هُوَ نَظِيرُهُ وَلَا نَصَّ فِيهِ لَهٰذَا الشُّرْطُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا تَسْمِيةً لَٰكِنَّهُ يتَضَمَّنُ شُرُوطًا أَرْبَعَةً احَدُهَا كُونُ الْحُكم شَرْعِيًّا لَا لُغَوِيًّا وَالثَّانِي تَعَدِّيتُهُ بِعَبْنِم بِلَا تَغْيِينُ وَالثَّالِثُ كَوْنُ الْفَرْعِ نَظِيْرًا لِلْأَصْلَ لَا اَدُونَ مِنْهُ وَالرَّابِعُ عَدَمُ وُجُودِ النَّصِّ فِي الْفَرْعِ وَقَدْ فَرَّعَ الْمُصَيِّفُ (رحه) عَلْى كُلِّ مِنْ هٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ تَفْرِيْعًا عَلَى مَا سَيَأْتِي وَلهَذَا هُوَ رَأَي جُمْهُ ور الْأُصُولِيِّينَ إِقْتِدَاءً بِفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ إِبْتَدَعَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ فَقَالَ إِنَّهُ يَتَضَمُّنُ سِتَّ شُرُوطٍ ٱلْأَرْبَعَةُ مِنْهَا هِيَ الْمُذْكُورَةُ وَالْإِثْنَانِ التَّعَدِّيَةُ وَكُونُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ثَابِتًا بِالنَّصِ لا فَرْعًا لِشَيْ إِخْرَ وَهٰذَا وَإِنْ كَانَ مًّا يَسْتَقِبْمُ لَكِنْ لَبْسَتْ لَهُ ثَمَرَةٌ صَحِبْحَةٌ فَلَا يَسْتَقِيْهُ التَّعُلِيثُلُ لِإِثْبَاتِ إِسْمِ الزِّنَا لِلِّوَاطَةِ لِاَنَّهُ لَبْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيِّ وَتَفْرِيْعٌ عَلَى أُوَّلِ السُّسْرِطِ وَهُوَ كَوْنُ الْمُحَكِّمِ شَرْعِبًّا فَبِانٌ الشَّافِعِيَّ (رح) يَقُولُ الَزِّنَا سَفْحُ مَاءٍ مُحَرَّم فِیْ مَحَلِّ مُشْتَهًی مُحَرَّم وَهٰذَا الْمَعْنٰی مُوجُودٌ فِي اللِّواطَةِ بَلْ هِيَ فَوْقَهُ فِي الْحُرمَةِ والشهوة وتضيييع الماء فيجرى عكيها إسم الزِّنَا وَحُكُمُهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُوْ يُوسُفَ (رحا) وَمُحَمَّدُ (رح) \_

সরল অনুবাদ: আর কিয়াসের তৃতীয় শর্ত এই যে, শরয়ী হুকুম যা নস ঘারা সাব্যস্ত হয়েছে, তা হুবহু এমন فَرْع বা শাখার দিকে সম্প্রসারিত হবে যে, তা বাস্তবে أَصْل -এরই সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং এ فَرْع -এর বেলায় কোনো পৃথক ও স্বতন্ত্র নস বর্তমান থাকবে না। এ শর্তটি যদিও নামে একটি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চারটি শর্তকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

এক. যে হুকুমের উপর কিয়াস করা হবে, তা শর্য়ী হুকুম হতে হবে, আভিধানিক হুকুম হবে না। **দুই**. কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু হুকুমটি সম্প্রসারিত হবে। তিন. ইল্লুত সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে হঁও আসল-এর সম্পূর্ণ সদৃশ ও অনুরূপ হবে, কোনো অবস্থাতেই কম হবে না। চার. وَرُع -এর বেলায় কোনো স্বতন্ত্র 🚣 বর্তমান থাকবে না। গ্রন্থকার (র.) এ শর্ত চতুষ্টয়ের উপর প্রশাখামূলক উদাহরণ পেশ করেছেন, যা শীঘ্রই আসছে। অবশ্য কিয়াসের এ তৃতীয় শর্তটি চারটি শর্তকে শামিলকারী হওয়া এটা আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদভী (র.)-এর অনুকরণে জমহুর উসূলীগণের অভিমত। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এতে আরো নতুনত আনয়ন করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, তৃতীয় শর্তটি ছয়টি শর্তকে শামিল করে। চারটি তো এগুলোই, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। আর অবশিষ্ট দু'টি হলো, পাঁচ. সম্প্রসারিত হওয়া অর্থাৎ আসল-এর হুকুমকে نَرْع -এর দিকে নিয়ে যাওয়া। ছয়. এর শরয়ী হুকুম সরাসরি নস দ্বারা সাব্যস্ত হবে, অন্য কোনো আসল-এর কিয়াস প্রসৃত فَرْع হবে না। এ দু'টি কথা যদিও স্ব-স্ব স্থানে ঠিকই আছে, কিন্তু তাদের কোনো বিশেষ উপকারিতা নেই। সুতরাং 🛍 🛍 বা সমকামিতাকে অভ্যন্তরীণ ইল্লত দারা জেনার উপর কিয়াস করা ও জেনার নাম প্রদান করা ঠিক নয়। কেননা, এটা শর্য়ী হুকুম নয়। এটা প্রথম শর্তের ভিত্তিতে একটি প্রশাখামূলক মাসআলা। অর্থাৎ কিয়াসের জন্য عَلَيْه -এর হুকুম শরয়ী হওয়া জরুরি (আর জেনার অর্থের বিবেচনা করে نَوَاطَةُ -এর জন্য জেনার নাম সাব্যস্ত করা এবং এটার হুকুম চালু করা তা প্রকতপক্ষে আভিধানিক অর্থের উপরই কিয়াস করার নামান্তর, যা আমাদের মাযহাবে ঠিক নয়); কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, অবৈধ জায়গায় কামবাসনা চরিতার্থ করার নামই জেনা এবং এ কথাটি بَالَتْ -এর মধ্যেও পাওয়া যায়; বরং এটা হুরমত, বিকত যৌনাচার ও বীর্য অপচয়-এর বিবেচনায় জেনা হতেও জঘন্য। সুতরাং এটার উপর আরো বেশি সঙ্গত কারণে জেনার নাম প্রযোজ্য হবে ও জেনার হুকুম সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও ঠিক তাই i

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَنْ يَتَعَدَّى আর তৃতীয় শর্ত হলো সম্প্রসারিত হবে الْعُكُمُ الشَّرْعِىُ শরয়ী হুকুম وَلاَ نَصَّ فِيْهِ তা হুবহু وَلاَ نَصَّ فِيْهِ তা বাস্তবে আসলের অনুরূপ وَلاَ نَصَّ فَرْع وَاللهُ عَلَى الشَّرْطُ व শর্তি الشَّرْطُ व শর্তি وَانْ كَانَ وَاحِدًا وَانْ كَانَ وَاحْدَلُهُ وَالْمُعْمَّلُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُو

কোনো পরিবর্তন بِكَ تَغْيِبْرٍ হবহ بِعَبْنِهِ হবহ بِعَبْنِهِ কিতীয়টি হলো تَعَدِّبَتُهُ विতীয়টি হলো কুমনিত সম্প্রসারিত হবে بِعَبْنِهِ হবহ بِعَبْنِهِ কোনো পরিবর্তন হাড়াই بِهُرُّ مِنْهُ صَالِحَة কোনো অবস্থাতেই কম হবে না لِلْأَضْلِ আমলের لِلْأَضْلِ তৃতীয়ত كَوْنُ الْفَرْجِ وَالتَّالِثُ হাড়াই وَالتَّالِثُ وَقَدْ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ (رحه) भाषात (तलाय فِي الْفَرْع तर्जान थाकरव ना النَّصِّ कार्तन राज्य عَدَمُ وُجُود تَغْرِيْعًا ﴿ عَلَى مُن هٰذِهِ الْأَرْنَعَةَ अवश्रालात উপत عَلٰى كُلّ अवश्रालात উপत مِنْ هٰذِهِ الْأَرْنَعَةَ مُحْدَدُهُ وَالْمُكُورِ الْأَصُولِيِّيْنَ وَالْأَصُولِيِّيْنَ आत এটাই হলো অভিমত وَهٰذَا هُوَ رَأْيُ अपल جُمْهُوْرِ الْأُصُولِيِّيْنَ अपल وَهٰذَا هُو رَأْيُ अपल الله عَلَى مَا سَيَأْتِيْ اللهِ عَلَى مَا سَيَأْتِيْ بَعْضُ वाता निष्नेष وَقَدْ اِبْتَدَعَ वार्ता وَقَدْ اِبْتَدَعَ विम्तरात بَعْضَ हिम्मितिमगराव وَقَدْ ا ছয়টি কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার فَقَالَ এবং দাবি করেছেন যে الشََّارِحِيْنَ وَيَ وَاللَّهُ السَّارِحِيْنَ التَّعَدِّيَةُ আর অবশিষ্ট দু দৈ হলো أَوْفِنَانِ যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে وَهُو الْمُذَكُّورُةُ وَالْمُ পঞ্চমটি সম্প্রসারিত হওয়া তথা আসলের হুকুমকে فَرْع -এর দিকে নিয়ে যাওয়া وَكُونُ আর ষষ্ঠটি হলো হওয়া الْعُكْمِ الشَّرْعِيِّ الشَّرْعِيِّ الشَّرْعِيِّ السَّرْعِيِّ السَّرْعِيِّ السَّرْعِيِّ السَّرْعِيِّ السَّرْعِيِّ السَّرْعِيْ क्कूम أَخْرَعًا अतारलं के प्रति क्रियों मक्ष्म بِالنَّصِ अतारां وَلِشَنْ إِخْرَ नाथा रत ना كَابِتًا عالمَ مَا يَالنَّصِ अतारां के प्रति कर्षां मक्ष्म وَهُذَا صَالِحَةً عَلَى النَّصِ अतारां के अति कर्षां मक्ष्म وَالنَّصِ अतारां के अति कर्षां मक्ष्म وَالنَّصِ تَمَرَةٌ صَعِبْحَةً यिषे ठारात करा तिर لُكِنْ لَبِسْتُ لَهُ किञ्ज अरात ठिकरे आर्रे कि وَإِنْ كَانَ مِشَا يَسْتَقِبُهُم জেনার উপর اِسْم الزِّنَا সাব্যস্ত করা لِإِثْبَاتِ ইল্লত দ্বারা التَّعْلِيْلُ অতএব ঠিক নয় السَّعْلِيث عَلَى اوَّلِ कनना, अठा नय لِلْوَاطَةِ अत्र एकूम وَتَغْرِنْعٌ هُومِي अप्रकािपाठक لِاَنَّهُ لَبْسَ अप्रकािपाठक لِللَّوَاطَةِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ শরয়ী ضَرْعِبًا পথম শর্তের ভিত্তিতে كُنْ النَّكُكْمِ আর তা হলো كُنْ النَّكْرُطِ فَيَجْرِى शরাম হওয়ার বিবেচনায় وَتَضْبِينْجِ الْمَاءِ যৌনাচারে وَالشَّهْوَةِ হারাম হওয়ার বিবেচনায় فِي الْحُرْمَةِ এবং বীর্য অপচয়ের বিবেচনায় أَبُوْ অতএব এর উপর প্রযোজ্য হবে النَّهِ الزِّنَ জেনার নাম وَكُمُهُ এবং জেনার হকুম وَالْنِيْهِ ذَهَبَ (حا وَمُحَمَّدٌ (رحا) كَالْمُ كِنْ (رحا) وَمُحَمَّدٌ (رحا) وَمُحَمَّدٌ (رحا)

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سال التعلیم التعلیم

ٱلزَّانِبَةُ وَالزَّلِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ

(জেনাকারী এবং জেনাকারিণী উভয়ের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত প্রদান করো)-এর হুকুমভুক্ত হবে। আর তার উপরও জেনার প্রয়োগ করা হবে। কেননা, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এমতাবস্থায় এটা জেনার অঙ্গীভূত। কথিত আছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)ও আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে কিয়াস করাকে জায়েজ মনে করেন না। তবে ذَلَالَكُ النَّقِيِّ -এর নির্দেশনা -এর দিক বিবেচনায় লেওয়াতাতাকরীর জন্য তিনি ঠে সাব্যস্ত করেছেন, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে কিয়াস করে তিনি তা করেননি।

وَهٰذَا يُسَمِّى قِيَاسًا فِي اللُّغَةِ وَلَٰكِئُهُ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَتُعْطَى لِلِّوَاطَةِ إِسْمُ الزِّنَا وَبَيْنٌ أَنَّى يَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُهُ فَقَطْ لِأَجْلِ إِشْبَرَاكِ الْعِلَّةِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ دُوْنَ الثَّانِي وَالْمُجَوِّزُوْنَ لَهُ هُمُ الْكُثْرَ اصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رح) فَاِنَّهُمْ يُعُطُونَ إِسْمَ الْخَمْرِ لِكُلِّ مَا رُ الْعَقَلَ وَقَدْ قَالَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنَ قِ لِمَ تُسَمَّى الْقَارُورَةُ قَارُورَةً فَقَالُوا يَتَقَوُّرُ فِيهِ الْمَاءَ فَقَالُ إِنَّا بِطُنِكُ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ لِمَ يُسَمَّى الْجَرْجِيرُ فَينْبَغِيْ أَنْ تُسَمِّى جَرْجِيرًا فَتَحَيَّرَ وَسَكَتَ وَلاَ لِصِحَّةِ ظِهَارِ الذِّمِّي تَفْرِيْعُ عَلَى الشُّرْطِ الثَّانِي أَيْ لَا يَسْتَقِبْمُ التَّعْلِبْلُ لِصِحَّةِ ظِهَارِ الذَّمِّي كَمَا عَلَّكُهُ الشَّافِعِيُّ (رح) فَيَعُولُ إِنَّهُ يَصِحُ طَلَاقُهُ فَيَصِحُ ظِهَارُهُ كَالْمُسْلِمِ إِذْ لَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ الثَّا التَّعْلِبْلِ تَغْيِبْرًا لِلْحُرْمَةِ الْمُتَنَاهِ الْكَفِّارَةِ فِي الْآصْلِ وَهُوَ الْمُس إطْلَاقِهَا فِي الْفَرْعِ عَنِ الْغَايَةِ لِإَنَّ ظِهَارَ الْمُسْلِم يَنْتَهِى بِالْكَفَّارةِ وَظِهَارَ الذِّمِّيّ يَكُونُ مُؤَبَّدًا إِذْ لَيْسَ هُوَ آهُلًا لِلْكَفَّارَةِ الَّتِيْ

সরল অনুবাদ: এ প্রকার কিয়াসকে অভিধানগত কিয়াস বলা হয়। অবশ্য بُوَاطَةُ -কে জেনা নামে অভিহিত করা ও ইল্লতের ক্ষেত্রে শরীকানা পাওয়া যাওয়ার কারণে এর উপর শুধ জেনার আহকাম কার্যকর করার মধ্যে বিরাট পার্থকা রয়েছে। কেননা. প্রথমটি হচ্ছে অভিধানগত বিষয়ে কিয়াস (যা জমহুরের মতে নাজায়েজ) এবং দ্বিতীয়টি অভিধানগত বিষয়ে কিয়াস নয় (যা অধিকাংশের মতে জায়েজ)। অধিকাংশ শাফেয়ী আলিম অভিধানগত কিয়াসকেও জায়েজ সাব্যস্ত করেন। যেমন- 🚅-এর আভিধানিক অর্থ আচ্ছনু করা। এ কারণেই তাঁরা প্রত্যেক এমন বস্তকেই 🚅 বা মদ নামে অবিহিত করে থাকেন, যা জ্ঞান-বৃদ্ধিকে আচ্ছনু ও বিনষ্ট করে ফেলে। (এবং তাতে মদের হুকুম চালু করেন।) (জনৈক শাফেয়ী দাবি করলেন যে, আমি প্রত্যেক, বস্তুরই প্রণয়ন ও - قبراس في اللُّغَة वाप्त नाप्त काता वरल फिर्फ शांत - या وَبُرَاسُ فِي اللُّغَةِ - वत ভিত্তি, তখন) একজন হানাফী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলুন তো দেখি, ঠে (বোতল)-কে কেন ঠি বলা হয়ং তিনি উত্তরে বললেন, এ জন্য যে, তাতে পানি স্তিতি লাভ করে। তখন সে হানাফী বললেন যে. আপনার পেটের মধ্যেও তো পানি স্থিতি লাভ করে থাকে। সূতরাং পেটকেও 🎁 বলা উচিত। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো দেখি, جُرْجِيْر (এক প্রকার সবজি, যা পানিতে জন্মে)-কে কেন جُرْجيْر বলা হয়? শাফেয়ী ভদ্রলোকটি উত্তরে বললেন, এ জন্য যে, جَرْم -এর অর্থ- নড়াচড়া করা । যেহেতু এ সবজিটি উদ্দগত হওয়ার পর খুব বেশি নড়াচড়া করে, এ কারণে তাকে 🚣 🏅 নামে অবিহিত করা হয়। তখন উক্ত হানাফী বললেন যে, আপনার দাড়িও তো খুব বেশি নড়াচড়া করে। সুতরাং তাকেও جُرْجِيْر নামে অভিহিত করা উচিত। এটা শ্রবণে শাফেয়ী ভদ্রলোক হতবাক ও নিশ্চপ হয়ে যান। **আর জিম্মির** ুঁট্র শুদ্ধ সাব্যস্ত করার জন্য (তালাকের উপর) কিয়াস করা ঠিক নয়। এটা দ্বিতীয় শর্তের ভিত্তিতে একটি প্রশাখামলক মাসআলা। অর্থাৎ মসলমানদের ন্যায় কাফিরদের তালাক শুদ্ধ হওয়ার কারণে কাফিরদের ﴿ طُهُا -কেও তালাকের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) এটার এরূপই তা'লীল করেছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, যখন কাফিরদের তালাক শুদ্ধ রয়েছে. তখন মুসলমানদের ন্যায় তাঁদের ,فلياً ও শুদ্ধ হবে। আমাদের মতে এ কিয়াসটি এ জন্য শুদ্ধ নয় যে, কিয়াসের তৃতীয় শর্তের মধ্যস্থিত দিতীয় শর্ত بَعَيْنِهِ الْمُكْمِ بِعَيْنِهِ -এর হুকুমটি হুবহু স্থানান্তর করা: এটা এখানে বিদ্যমান নেই। কেননা, এটা অর্থাৎ এ किय़ान बाता दें दें- এत छ्कूम या विश्वा अर्था९ मुनलमानरपत বেলায় কাফ্ফারার মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় ﴿ এর ক্ষেত্রে তন্মধ্যে পরিবর্তন আবশ্যক হয় যে, কাফ্ফারা غَالِدٌ না হয়ে ন্তুরমত সব সময়ের জন্য সাব্যস্ত থাকে। কেননা, কাফফারার মধ্যে শাস্তির সাথে সাথে ইবাদতের দিক বর্তমান থাকার কারণে কাফিররা কাফ্ফারা আদায়ের যোগ্য নয়। এ কারণেই মুসলমানদের তো কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে শেষ হতে পারে; কিন্তু ظَلَيَارٌ কাফিরদের ظهارٌ এটার বিপরীত। কারণ, কাফ্ফারা আদায়ের যোগ্য না হওয়ার কারণে তাদের 🛍 চিরস্থায়ী থেকে যাবে। (সুতরাং তাতে اَصْل এর হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন ব্যতিরেকে সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। কারো এ আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ ছিল যে, কাফির هِى دَائِرَةً بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ وَقِيلًا هُوَ اَهْلُّ لِلتَّحْرِيْرِ وَلٰكِنَّ لَيْسَ اَهْلًا لِلتَّحْرِيْرِ الَّلَاِيْ يَخْلُفُهُ الصَّوْمُ \_ তো গোলাম আজাদ করতে পারে, আর যিহার-এর কাফ্ফারায় তাও
অন্তর্ভুক্ত। এ আপত্তি নিরসনকল্পে) কেউ কেউ বলেছেন যে.
কাফিররা এমনিতে যদিও গোলাম আজাদ করার যোগ্য, কিতৃ
যেখানে গোলাম আজাদ করার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রোজাকে সাব্যন্ত
করা হয়েছে, সেখানে তারা গোলাম আজাদ করারও যোগ্য নয়।
(আর নিয়ম হলোন وَإِذَا تُبُتُ الشَّنُ مُبَتَ الشَّنُ مُبَتَ الشَّنُ مُبَتَ بِجُمِيْعِ لَوَازِمِهِ

وَلَكِنَّا فَرَّنَ عَاهَ वा अकात किय़ामतक يُسَمِّى قِبَاسًا किय़ाम तना रय़ وَهٰذَا : नाक्तिक व्यनुवान وَبَيْنَ أَنْ يَجْرِي هِمَا مَارِزَنَا अमकामिंठात अिंटिंठ कता إِسْمُ الرِزَنَا किं प्रिका तिता أَنْ يُعْطِيَ لِلْوَاطَةَ अवत मारम إِسْمُ الرِزَنَا विदः कार्यकत कतात भारत عَلَيْهَا وَهُ عَلَيْهُا وَشَيْرَاكِ अर्थ कार्यकत कतात भारत عَلَيْهَا विदे عَلَيْهَا विदे विदे कार्यक कतात भारत ছিতীয়টি অভিধানগত (هُوْنَ الشَّانِيُ কিয়াস دُوْنَ الشَّانِيُ কিননা, প্রথমটি হচ্ছে فِيَاسٌ نِي اللُّغَةِ অভিধানগত বিষয়ে কিয়াস فَإِنَّهُمْ काता रातन विधकाश्म गारकती वानिय مُمْ أَكْثَرُ اصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رح) काराज नाराज वाति وَالْمُجَوِّزُونَ لَهُ काता रातन व कात्राल जाता অভিহিত করে থাকেন الْخَنْدِ व्यमन प्रत वस्रुतक وَلَكُلِّ योमात वा मिन नात्म وَكُلِّ यो कात्राल जाता अভिহिত करत थाकिन والمُعْطُونَ لِمَ تُسَمَّى الْقَارُورَةُ अकजन शनाकी आलिप وَاحِدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ करत एकल وَقَدْ قَالَ لَهُمْ अनतुिकति الْعَقْلَ করে النَّمَاءُ পানি وَيَسْفِ النَّمَاءُ তখন উক্ত হানাফী বললেন إِنَّ بِطَنكَ ايْضًا আপনার পেটেও তো فَقَالَ তখন উক্ত হানাফী বললেন النَّمَاءُ لِمَ يُسَمَّى الْجَرْجِيْرُ ठात्र तत कि कि कि कि कि के रे اللهُ مُ قَالَ لَهُمْ مَا كُورَةً काक़ता فَارُورَةً কেন জারজিরকে (এক প্রকার ঘাস) জারজির বলা হয়؛ جَرْجِيْبُرا উত্তরে উক্ত ব্যক্তি বললেন ﴿ يَمْرِجْبُرُا إنَّ करित عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ कप्ति عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ अर्व नफ़ाठफ़ा करत يَتَحَرَّكُ अर्था وَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ দাড়িকে জারজির নামে يَعْبَعَلُ عَرْجِيْرًا আপনার দাড়িও তো يَتْعَرَّكُ নড়াচড়া করে فَيَنْبَغِيْ সুতরাং উচিত হচ্ছে لِحْبَتَكَ أَيْضًا অভিহিত করা مَنْ عُنَيْمَ এবে উক্ত ব্যক্তি হতবাক হয়ে গেলেন وَلَا لِصِحَّةِ এবং গেলেন وَلَا لِصِحَّةِ أَى विखिर करात कार عَلَى الشَّرْطِ الثَّانِي किंपित यिशत माराख करात कार تَغْرِيْعٌ विणि कर्तात कार طَهَارِ الذِّمِيّ طِهَارِ الذِّمِيِّ विश्व ता प्रिक ना प्रिक ना التَّغْلِيْلُ का ता प्रावाख करत कि शा لا يَسْتَقِيْبُمُ إِنَّهُ विनि वर्तन كَمَا عَلَّكُ الشَّافِعِيُّ (رح) अणित विज्ञ विज्ञ विज्ञ वे فَبَقُوْلُ विनि वर्तन فَبَقُولُ إِذْ لَمْ يُوجَدِ সুসলমানদের ন্যায় طِهَارٌ، কাজেই বিশুদ্ধ হবে يُصِعُ طُلافَةُ (আমাদের মতে এটা শুদ্ধ নয় কেননা) এখানে এটা বিদ্যমান নেই الشَّرْطُ الشَّانِي (তৃতীয় শতের মধ্যস্থিত) দিতীয় শর্ত আর وَهُوَ তা عَدَبَهُ عَدَبَهُ عَالَى التَعْلِيْلِ अणा عَفْدَ श्रात काताल الْحُكْمِ वर्ण بِعَيْنِهِ वर्ण بِعَيْنِهِ वर्ण تَعْدَبَهُ श्रात काताल أَنْحُكُم والْحُكْمِ وَالْحُرْمَةُ وَالْحُرْمِةُ وَالْحُرْمُةُ وَالْحُومُ وَالْحُرْمُةُ وَالْحُرْمُ وَالْمُوالِحُرُومُ وَالْحُرْمُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوا نِي الْفَرْعِ عَنِ الْفَايَةِ आप्त राप्त إلى إطْلَاقِهَا आधारा بِي الْفَايَةِ आप्तान وَهُوَ الْمُسْلِمُ आप्ता فِي الْاَصْل आधारा وَظِهَارَ هَمَامَ الْمُسْلَم काक्कातात मांधार्प يَنْتَهِي काक्कातात प्रानमाना पुत्रनमा पूर्ण काक्कातात मांधारम وَظِهَارَ الْمُسْلَم काक्कातात मांधारम وَظِهَارَ الْمُسْلَم काक्कातात मांधारम কাফ্ফারা আদায়ের يَكُونُ مُوَيَّدًا কাফ্ফারা আদায়ের الذِّمِيِّيِّ আর জিম্মিদের যিঁহার يَكُونُ مُوَيَّدًا চিরস্থায়ী থেকে যাবে الذِّمِيّ هُوَ اَهْلُ ইবাদতের মাঝে وَقِبْلَ যা আবর্তিত হয় بَيْنَ الْعِبَادَةِ ইবাদতের মাঝে الَّتِيْ هِيَ دَائِرَةَ هُو اَهْلُ ইবাদতের মাঝে وَالْتَخْرِيْرِ আবং শাস্তির মধ্যে لِلتَّخْرِيْرِ কাফিররা আজাদ করার যোগ্য الَّذِيْ يَخْلُفُهُ কিন্তু সেখানে যোগ্য নয় لِلتَّخْرِيْرِ স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে الصُّنْوُرُ রোজাকে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অধিকাংশ শাফেয়ীগণ قَبُالُهُمْ يُعْطُونَ إِسَمَ الْخَعْرِ اللهَ व्याहिना : উক্ত ইবারতে وَيَالَ فِي اللّهُمْ يُعْطُونَ إِسَمَ الْخَعْرِ اللهُ وَيَاللهُ وَيَعَلِي وَيَاللهُ وَيَاللهُ وَيَاللهُ وَيَاللهُ وَيَعَلِي وَيَعَلِي وَيَاللهُ وَيَعَلِي وَيَعِلِي وَيَعَلِي وَيَعَلِي وَيَعَلِي وَيَعِلِي وَيَعْلِي وَيْعِي وَيْعِلْونَ وَيَعْلِي وَيْعِي وَيْعِلْونَ وَيْعِلْونَ وَيْعِلْونَ وَيْعِلْونَ وَيَعْلِي وَيْعِي وَيْعِيْلِي وَيْعِيْلِي وَيْعِيْلِي وَيْعِي وَيْعِيْلُ وَيْعِلِي وَيْعِيْلِي وَيْعِي وَيَعْلِي وَيَعْلِي وَيْعِيْلِي وَيْعِي وَيْعِيْلِي وَيُعْلِي وَيْعِيْلِي وَيَعْلِي وَيْعِيْلِي

وَلاَ لِتَعَدِّيَةِ الْحُكْمِ مِنَ النَّاسِيُ فِي الْفِطْرِ إِلَى الْمُكْرَهِ وَالْخَاطِيْ لِأَنَّ عُذْرَهُما دُونَ عُذْرِهِ تَفْرِيعٌ عَلَى الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَهُوَ كُونُ الْفَرْعِ نَظِيْرًا لِلْأَصْلِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ (رح) يَقُولُ لَمَّا عُنَذِّرَ النَّاسِيْ مَعَ كُونِهِ عَامِدًا فِي نَفْسِ الْفِعْلِ فَلَأَنْ يُعَدُّرَ الْخَاطِئُ وَالْمَكْرَهُ وَهُمَا لَيْسَا بِعَامِدَيْنِ فِي نَفْسِ الْفِعْلِ أَوْلَى وَنَحْنُ نَفُولُ إِنَّ عُذْرَهُمَا دُوْنَ عُذْرِهِ فَاِنَّ النِّسْيَانَ يَقَعُ بِلَا إِخْتِيَارٍ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلى صَاحِبِ الْحَقِّ وَفِعْلُ الْخَاطِئ وَالْمُكْرَهِ مِنْ غَنيرِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ الْخَاطِئَ يَذْكُرُ الصَّوْمَ وَلٰكِنَّهُ يَقْصُرُ فِي الْإِحْتِياطِ فِي الْمُضْمَضَةِ حَتَّى دَخَلَ الْمَاءُ فِيْ حَلْقِهِ وَالْمُكْرَهُ أَكْرَهَهُ الْإِنْسَانُ وَٱلْجَأَهُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ عُذْرُهُ مَا كَعُذْرِ النَّاسِي فَيَفْسُدُ صَوْمُهُمَا وَقَدْ فَرَعْنَاهُمَا فِيْمَا سَبَقَ عَلَى كُونِ الْأَصْلِ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ وَلاَ ضَيْرَ فِيْهِ فَإِنَّ اكْثَرَ الْمَسَائِلِ يَتَفَرَّعُ عَلَى اصُولٍ مُخْتَلِفَةٍ ـ

সরল অনুবাদ : আর বিশ্বতিবশত পানাহারের উপর কিয়াস করে রোজা ভঙ্গ না হওয়ার হুকুমকে জবরদন্তি ও ভূলক্রমে রোজা ভঙ্গকারীর দিকে স্থানান্তরিত করা ঠিক নয়। কেননা, এ শেষোক্ত দু'জনের ওজর বিস্মৃত ব্যক্তির ওজর অপেক্ষা অধিকতর লঘু। এটা কিয়াসের তৃতীয় শর্তের ভিত্তিতে একটি প্রশাখামূলক মাসআলা। আর তা এই যে. শাখা মল-এর সমান ও অনুরূপ হতে হবে। সুতরাং এ শর্তের ভিত্তিতে উপরিউক্ত কিয়াসটি শুদ্ধ নয়। কিন্ত ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, বিস্মৃতির শিকার ব্যক্তিকে যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহারে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ﷺ বা ক্ষমার্হ সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেখানে ভুলক্রমে ও জবরদস্তিক্রমে পানাহারকারীকে আরো বেশি সঙ্গত কারণে ক্ষমার্হ বিবেচনা করা উচিত। কারণ, তারা একান্ত অনিচ্ছাকতভাবে পানাহারে লিপ্ত হয়েছে। আর আমরা হানাফীগণ বলি যে, ভলক্রমে ও জবরদন্তিক্রমে পানাহারকারী ব্যক্তিদের ওজর বিশ্বতিগ্রস্ত ব্যক্তির ওজর অপেক্ষা অধিকতর লঘু এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা, বিশ্বতির ওজরটি (যা একটি আসমানী বিপদ) সম্পূর্ণ বান্দার এখতিয়ার ছাড়াই সংঘটিত হয়। এ জন্য তা হকদার অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। (যেমন, नवीं कतीय चार्णात वानी - فَإِنَّكُمَا ٱطْعَمَكَ اللُّهُ وَسُفَّاكَ اللَّهُ - वि कतीय वानी দারা এটার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।) কিন্তু ভুলক্রমে ও জবরদন্তিক্রমে পানাহারকারীরা এটার বিপরীত। কেননা, তাদের কাজ হকদার অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযক্ত নয়। কারণ, ভলক্রমে পানাহারকারী ব্যক্তির রোজার কথা স্মরণ রয়েছে: কিন্তু কুলি করার সময় সাবধানতা অবলম্বনে ক্রটির কারণে পানি তার গলদেশ দিয়ে পেটে চলে যায়। এমনিভাবে জবরদস্তিকত ব্যক্তিটিরও রোজার কথা শ্বরণ থাকে। কারো কর্তৃক চাপে পড়ে, বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভঙ্গ করে থাকে। সুতরাং এতদুভয়ের ওজর বিশ্বতিগ্রস্ত ব্যক্তির ওজরের সমান নয়। এ জন্য তাদের রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। (কিন্তু বিশ্বতির শিকার ব্যক্তির রোজা ফাসেদ হবে না।) উল্লেখ্য যে, আমরা ইতঃপূর্বে "اَصْل কয়াসের বিপরীত না হওয়া-এর শর্তের ভিত্তিতে خَاطِئ ও কৈই হতে মাসআলা উদ্ভাবন করেছিলাম। অতঃপর এখানে "فَرْع" আসল-এর অনুরূপ হওয়া-এর শর্তের ভিত্তিতেও এতদুভয় হতেই প্রশাখামূলক মাসআলার উদ্ভাবন করেছি। এতে কোনো দোষ নেই। কেননা, অধিকাংশ মাসআলাই বিভিন্ন মূলনীতির ভিত্তিতে উদ্ভাবিত হয়ে থাকে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রসাদে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিয়াসের তৃতীয় শর্তের অধীন তৃতীয় উপশর্তের উপর نَغْرِيْع প্রশাখামূলক মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কিয়াসের তৃতীয় শর্তের অধীন তৃতীয় উপশর্তের উপর تغْرِيْع প্রশাখামূলক মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত উপশর্তে বলা হয়েছিল যে, وَمُنْ وَবহু তার اَصْل (সাদৃশ্য) হতে এটাতে কোনোরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে পারবে না। উক্ত উপশর্তের আলোকে ناسی (যে বিশ্বৃতির কারণে রোজা অবস্থায় পানাহার করেছে)-এর রোজা সহীহ হওয়ার حُکْم দেওয়া যাবে না। কেননা, ناسی -এর ওজর শেষোক্ত দু'জনের ওজর অপেক্ষা গুরু। আর শেষোক্ত দু'জনের ওজর অপেক্ষা লঘু। কেননা, ناسی রোজার কথা শরণ না থাকায় পানাহার করেছে। এ জন্য তার কার্যকে স্বয়ং আল্লাহর দিকে নিসবত করা হয়েছে। পক্ষান্তরের ঠুলুর পানাহার করার সময় তাদের রোজার কথা শরণে ছিল। কাজেই তাদের কার্যকে তাদের নিজেদের দিকেই নিসবত করা হয়েছে– আল্লাহর দিকে করা হয়ন। সুতরাং خَاطِئ তথা مُغْرِشْ عَلَيْهُ) তথা نَطِیْرُ) তথা خَاطِئ (তথা সমত্ল্য) হতে পারে না।

وَلاَ يَسْتَ رَطُ الْإِيسَانُ فِينَ رَقَبُ وَكُو الْمَا وَيَا وَكُو الْمَا وَيَا وَكُو الْمَا الْمَدُو الْمَا الله وَالْمَوْ الله وَالْمَوْ السَّرُو السَّبُو السَّدُو السَّرُو السَّبُونَ السَّنُو السَّبُونَ السَّبُ السَّبُونَ السَّبُ الْمَعْتُولُ وَالْمَنْقُولُ السَّبُونَ السَّبُ السَّبُونَ الْسَلَالِ السَّبُونَ السَاسَلُونَ السَاسَلُونَ السَاسَلُونَ السَاسَلُونَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلْمُ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ السَلَالَ

সরল অনুবাদ : আর শপথ ও طَهُورُ এর কাফফারায় যে ক্রীতদাস আজাদ করা হবে, তার জন্য ঈমানের শর্ত আরোপ করা ঠিক নয়। কেননা, এতে - فَرْع এর বেলায় স্বতন্ত্র নস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার দাবিকে বাতিল করে আসল-এর হুকুমকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয়। এটা চতুর্থ শর্তের ভিত্তিতে একটি প্রশাখামূলক মাসআলা। আর তা এই যে, কিয়াস শুধু তখনই শুদ্ধ হবে, যখন ﴿ وَهُو -এর মধ্যে কোনো নস বিদ্যমান থাকবে না। আর এখানে শপথ ও ظَهَا -এর কাফ্ফারার ক্রীতদাসের ব্যাপারে ঈমান-এর শর্ত ছাড়াই মুতলাক নস বর্তমান রয়েছে। এ জন্য তাকে হত্যার কাফ্ফারায় উল্লেখকৃত ক্রীতদাস অর্থাৎ কুর্নু কুর্নু কুর্নু ১ ভিন্ন কর উপর কিয়াস করে ঈমানের শর্ত দারা শর্তযুক্ত করা উচিত নয়, যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) করেছেন। কেননা, 🚣 বিদ্যমান থাকাবস্থায় কিয়াসের কোনো প্রয়োজন নেই। আর এ নিষেধাজ্ঞা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য, যেখানে কিয়াস نَرْء সম্পর্কিত নস-এর বিপরীত হবে। কিন্তু যদি কিয়াস نُرْء সম্পর্কিত নস-এর অনুকূল হয়, তাহলে সে কিয়াসের মধ্যে কোনো দোষ নেই। বরং এরূপই মনে করা হবে যে, وَيْرُو এর হুকুম একই সময় কিয়াস ও নস উভয় দ্বারাই সাব্যস্ত। যেমন– হেদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর পদ্ধতি এটাই যে, তিনি প্রত্যেক হুকুমের যক্তিগত ও বর্ণনাগত উভয় প্রকার দলিলই বর্ণনা করে থাকেন। যা দারা এ কথার প্রতি সতর্ক করাই উদ্দেশ্য যে, এ মাসআলায় যদি কোনো স্বতন্ত্ৰ নস বিদ্যমান নাও থাকত, তথাপি হুকুমটি স্বয়ং কিয়াস দ্বারাই সাব্যস্ত হতে পারত।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কিয়াস করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিয়াসের তৃতীয় শর্তের অধীন চতুর্থ উপশর্তের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। উপশর্তিটি ছিল فَرْع مِعْدَة اللهِ مِعْدَة وَلَمْ الْاِسْمَانُ وَيْ رُفَبَة اللهِ مِعْدَة وَلَمْ اللهِ مِعْدَة وَلَمْ اللهِ مَعْدَة وَلَمْ اللهُ مَعْدَة وَلَمْ اللهِ مَعْدَة وَلَمْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَال

وَالشَّرُطُ الرَّابِعُ اَنْ يَبْفَى حُكُمُ النَّسِ بَعْدَ التَّعْلِيلِ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَهُ إِنَّمَا صَرَّحَ بِقَيْدِ الرَّابِعِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ اَنَّ الشَّرْطَ الثَّالِثَ لَمَّا تَضَمَّنَ شُرُوطًا اَرْبَعَةً كَانَ هٰذَا شَرْطًا سَابِعًا فَاطُلِقَ الرَّابِعُ تَنْبِينهًا عَلَى اَنَّهُ شَرْطً سَابِعًا فَاطُلِقَ الرَّابِعُ تَنْبِينهًا عَلَى اَنَّهُ شَرْطً وَاحِدُ وَمَعْنَى بَقَاءِ حُكْمِ النَّصِ اَنْ لَا يَتَغَيَّر عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ سِوى اَنَّهُ تَعَدَّى إِلَى الْفَرْعِ فَعُمَّا كَانَ عَلَيْهِ سِوى اَنَّهُ تَعَدَّى إِلَى الْفَرْعِ فَعُمَّا كَانَ عَلَيْهِ سِوى اَنَّهُ تَعَدَّى إِلَى الْفَرْعِ فَعُمَّا كَانَ عَلَيْهِ سِوى اَنَّهُ تَعَدِّى إِلَى الْفَرْعِ فَعُمَّا كَانَ عَلَيْهِ سِولَى اَنَّهُ تَعَدِّى اللَّي الْفَرْعِ فَعُمَّا كَانَ عَلَيْهِ سِولَى اللَّعْمَا الْفَلْيِيلَ مِنْ قَوْلِهِ لَا تَبِينَعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَواء جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُو إِنَّكُمْ قُلْتُمْ أَنْ لَا يَتَعْلِيلِ ـ يَتَغَيَّرَ حُكُمُ الْأَصْلِ بَعْدَ التَّعْلِيلِ ـ

সরল অনুবাদ: কিয়াসের চতুর্থ শর্ত এই যে, তা'লীলের পরেও নসের হুকুম ঠিক তদ্রূপই অবশিষ্ট থাকবে, যদ্রপ কিয়াসের পূর্বে বর্তমান ছিল। গ্রন্থকার (র.) তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে এ শর্তের বর্ণনায় 🕹 🛍 কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, কেউ যেন এ ধারণা পোষণ করার অবকাশ না পায় যে, যখন তৃতীয় শর্তটি চারটি শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন সর্বমোট ছয়টি শর্তের বর্ণনার পর এটা সপ্তম শর্তেরই বর্ণনা। সুতরাং اَلرَّابِمُ বলে এ কথার প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ঐ চারটি শর্ত একত্রে মিলিয়ে মাত্র একটি শর্তেরই মর্যাদা লাভ করেছে। আর নসের হুকুম অবশিষ্ট থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, ﴿ وَمُعْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ দিকে স্থানান্তর করার কারণে হুকুমের মধ্যে যে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়, তা ব্যতীত মূল নসের হুকুমে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। আর আমরা হানাফীগণ স্বল্প পরিমাণকে নবী र्फे रेम्स्केरी । ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مُا مُا مُا اللَّهُ مُا لَا مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ وَالْمُ ال - سَوَاءً بِسَوَاءِ - अत इक्म र्टार्ज निर्मिष्ठ केंद्र रफलिहि। विग র্একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। আর তা এই যে, আপনারা এই মাত্র বলেছেন, তা'লীলের পরে আসল-এর হুকুমের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন না হওয়া এটা কিয়াস শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

بَعْدُ مرجم وجِيدُ مرد مرد النّبِي السّبِيلِ المالية النّبِينِ المالية النّبِيلِ السّبِيلِ السّبِيلِ النّبِيلِ السّبِيلِ الس

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الغ الرَّابِعُ أَنْ الغ وه ইবারতে কিয়াসের চতুর্থ শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিয়াসের চতুর্থ প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। এর আগে কিয়াসের তৃতীয় শর্তের অধীন চারটি উপশর্তের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু তৃতীয় শর্তের অধীনস্থ চারটি উপশর্তসহ মোট ছয়টির আলোচনা শেষ হয়েছে, সেহেতু কেউ কেউ সপ্তম শর্ত হিসেবে ধারণা করতে পারে। এ জন্য গ্রন্থকার (র.) الرَّابِعُ শব্দ উল্লেখ করে উক্ত ধারণার অবসান করেছেন এবং এটার দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, মূলত তৃতীয় শর্তিট একটি শর্ত হিসেবেই গণ্য হবে।

যা হোক, চতুর্থ শর্ত এই যে, কিয়াসের পূর্বে مَعْنِسْ عَلَيْه -এর حُكْم যেরূপ ছিল কিয়াসের পরেও ঠিক তদ্রূপ বহাল থাকবে। তবে আগের তুলনায় আম তথা ব্যাপকার্থক হবে মাত্র। وَفِى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تَوْسِيْهِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ فَقَدْ خَصَّصْتُمُ الْقَلِيْلِ مِنَ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى فَقَدْ خَصَّصْتُمُ الْقَلِيْلِ مِنَ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى خُرْمَةِ الرِّلُوا فِى الْقَلِيْلِ وَالكَثِيْرِ وَاقْصَرْتُمْ حُرْمَةَ الرِّلُوا غِلَى الْقَلِيْلِ وَالكَثِيْرِ وَاقْصَرْتُمْ حُرْمَةَ الرِّلُوا عَلَى الْكَثِيْرِ فَقَطْ فَاجَابَ بِانَّا حُرْمَةَ الرِّلُوا عَلَى الْكَثِيْرِ فَقَطْ فَاجَابَ بِانَّا الْقَلِيْلُ مِنْ هَذَا النَّصِّ لِأَنَّ الْمُسَاوِى وَلَا عَلَى عُمُومِ النَّيْقِ لِأَنَّ الْمُسَاوِى وَلَا عَلَى عُمُومِ النَّيْقِ الْمَلْفِي وَلَا عَلَى عُمُومِ الْكَثِينِ يَعْنِي الْاَحْوَالِ وَلَنْ يَعْبُونَ وَلَا عَلَى عُمُومِ الْكَثِينِ يَعْنِي الْاَلْعَامِ فِى الظَّاهِرِ وَلَا يَصَلُحُ الْكُونِي وَلَا يَصَلُحُ النَّا عِنْ الطَّاهِرِ وَلَا يَصَلُحُ النَّا عِنْ الطَّاهِرِ وَلَا يَصَلُحُ الْذَيْ يَعْنِي الْعَلَامِ فِى الطَّاهِرِ وَلَا يَصَلُحُ اللَّهُ فِى الْحَقِينَةِ فَلَابُدُ وَيَعْ مِنْ الطَّعَامِ فِى الْحَقِينَةِ فَلَابُدُ وَيَ الْمُعَامِ فِى الْحَقِينَةِ وَلَا يَصَلُحُ اللَّا فِي الْعَلَامِ فِى الْحَقِينَةِ وَلَا يَصَلُحُ الْفَافِرِ وَلَا يَصَلُحُ الْفَافِرِ وَلَا يَصَلُحُ اللَّهُ فِى الْحَقِينَةِ وَلَالَامُ فَى الْحَقِينَةِ وَلَا يَصَلُحُ مِنْ الطَّعَامِ فِى الْحَقِينَةِ وَلَا يَصَلُحُ اللَّالِي فِى الْحَقِينَةِ وَلَا يَصَلُحُ مِنْ الْمَدِي الْطَلُولُ فِى الْحَقِينَةِ وَلَا لَاللَّامِ وَلَا يَصَلَمُ الْمَلْوِلُ فِى الْحَقِينَةَةِ وَلَالَامُ الْمَالِي الْمَالَا لَالْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمَلْوَالِ الْمُلْعِلَى الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُلْوِلِ الْمَلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ وَلَى الْمُعْلِمِ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ وَلَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ وَلَا الْمُولِ الْمُعْلِمُ ا

সরল অনুবাদ : অথচ হাদীস। ﴿ الْمُرْبُدُوا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل جنْسَ ٥ قَدْ अ यथन आपनाता . الطُّعامَ بِالطُّعامِ الخ -কে সুদ হরাম হওয়ার ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন এবং খাদ্যবস্ত ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও এ ইল্লতের ভিত্তিতে নসের ভুকুমকে কৈরেছেন, তখন আপনারা অল্প পরিমাণকে অর্থাৎ کَیْر -এর মাপকাঠি হতে কম পরিমাণকে নসের হুকুম হতে খারিজ করে দিয়েছেন এবং সুদ হারাম হওয়াকে শুধু অধিক পরিমাণের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ নস স্বল্প ও অধিক সকল পরিমাণের মধ্যে সূদ হারাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। (সূতরাং কিয়াস দ্বারা নসের হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন আবশ্যক হয়েছে।) সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এভাবে এটার উত্তর প্রদান করেছেন যে, আমরা আলোচ্য নসের হুকুম হতে স্বল্প পরিমাণকে এ ভিত্তিতে খারিজ করে দিয়েছি যে. হাদীসের মধ্যে সমতার অবস্থাকে ইন্ডিছনা করা স্বয়ং এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, مُسْتَغْنَى مِنْهُ -এর মধ্যে অবস্থার ব্যাপকতাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর তা শুধু অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রেই হতে পারে। অর্থাৎ 🗓 🚄 🗓 - سَمَواء अतथा مُسَاوَاة अकि سَوَاء अतथ प्राप्तमांत विरागस् بِسَمَواءِ (যা একটি ﴿ اللَّهُ ﴿ এর প্রতি নির্দেশ করছে ﴿ আর বাহ্যত তার মুস্তাছনা মিনহু হলো انطَعَارُ শব্দটি (যা انطَعَانُ -এর অন্তর্ভুক্ত)। अथठ প্রকৃতপক্ষে اَلطَّعَامُ भक्षि مُسْتَشْنَى مِنْهُ अवि अकृতপক্ষে যোগ্যতা রাখে না। (কারণ, মুস্তাছনা মুস্তাছনা মিন্হু-এর শ্রেণীর মধ্য হতে হওয়া জরুরি।) এ জন্য এতদুভয়ের মধ্য হতে যে কোনো একটির ব্যাপারে অবশ্যই তা'বীল করতে হবে। (যা দ্বারা উভয়ই أَخْوَالُ অথবা الْخُوالُ -এর শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে।)

- भाक्तिक अनुवान : السَّعَامُ وَعَدَّنَتُمُ الرَّاوِ المَعَامُ وَعَدَّنَتُمُ وَعَدَّنَتُمُ وَعَدَّنَاتُمُ السَّعَامِ وَعَدَّنَاتُمُ وَعَدَّالَ السَّعَامُ وَعَدَّالُ النَّصَ وَعَدَّالِمُ السَّعَامُ وَعَدَّالُ النَّصَ وَعَدَّالُ النَّصَ وَعَدَّالُ وَالْعَلَيْلُ وَعَدَّالُ النَّصَ وَعَدَّالُ النَّصَ وَعَدَّالِ السَّعَامُ وَعَدَّالُ وَالْعَلَيْلُ وَعَدَّالُ وَعَدَّالُ وَعَدَّالُ وَعَدَّالُ وَعَدَّالُ وَعَدَّالُ وَعَدَّالُ وَعَدَّالُ وَعَلَيْلُ وَعَدَّالِ الْعَلَيْلُ وَعَدَّالِ الْعَلَيْلُ وَعَدَّالِ الْعَلَيْلُ وَعَدَّالِ الْعَلَيْلُ وَعَلَيْلُ وَعَلِيْلُكُولُولُ وَعَلَيْلُ وَعَلَيْلُ وَعَلَيْلُ وَعَلَيْلُ وَعَلَيْلُ وَعَلَيْلُ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

च्यत আব্দোচনা : উক্ত ইবারতে একটি الغَتْرَاضُ -এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। কিয়াসের চতুর্থ শর্ত হলো, কিয়াসের পরও عُنْم পূর্বাবস্থায় বহাল থাকা চাই। এটার উপর ভিত্তি করে আমাদের আহনাফের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উথাপিত হয়ে থাকে। তা এই যে, নবী করীম والمنابع বলেছেন الأَسْرَاءُ بِسَرَاءٌ بِسَرَاءٌ بِسَرَاءٌ بِسَرَاءٌ بِسَرَاءً بِسَرَاءً وَمَعَ مَرَاءً بَسَرَاءً وَمَعَ مَرَاءً وَمَرَاءً وَمَعَ مَرَاءً وَمَاءً وَمَعَ مُعَالِعًا وَمَاءً وَمَعَ مَرَاءً وَمَا مُعَالِعُونَا مُعَالِعُونَا وَمَعَ مُعَا

গ্রস্থকার (র.) এর জবাবে বলেছেন যে, মূলত হাদীসের দ্বারা শুধু کَشِیْر (অধিক যা পরিমাপযোগ্য তা) এর মধ্যে সমতাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কিয়াসের পর خُکْم -এর মধ্যে পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং তা নাজায়েজ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

فَالشَّافِعِيُّ (رح) يُأوِّلُ فِي الْمُسْتَثَلَّهُ وَيَقُولُ مَعْنَاهُ لَا تَبِيْعُوا الطُّعَامَ بِالطُّعَالِمِ إِلَّا طَعَامًا مُسَاوِيًا بِطَعَامٍ مُسَاوٍ فَالطَّعَامُ المُسَاوِيْ بِالْمُسَاوِيْ صَارَحَلَالاً وَمَا سِوَاهُ كُلُّهُ يَبْقَى حَرَامًا فَبَيْعُ الْحَفْنَةِ وَكَذَا بِالْحَفْنَتَيْنِ دَاخِلُ تَحْتَ الْحُرْمَةِ وَهِيَ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ عِنْدَهُ وَنَحْنُ نُوَوِّلُ فِي الْمُستَثنني مِنْهُ وَنُقَدِّرُ هٰكَذَا لَا تَبِيعُوا الطُّعَامَ بِالطُّعَامِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا فِي حَالِ الْمُسَاوَاةِ وَالْاَحْوَالُ ثَلْثَةٌ وَهِي الْمُسَاوَاةُ وَالْمُفَاضَلَةُ وَالْمُجَازَفَةُ وَكُلُّهَا أَحْوَالُ الْكَثِيثِ فَتَحِلُّ مِنْهُ الْمُسَاوَاةُ تَحْرُمُ الْمُفَاضَلَةُ وَالْمُجَازَفَةُ وَالْقَلِيْلُ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ بِهِ اصلاً لا فِي الْمُستَثْنِي وَلا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَبَقِى عَلَى الْاَصْلِ الَّذِيْ هُوَ الْإِبَاحَةُ فَيَجُوزُ بَيْعُ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَةِ وَكَذَا بِالْحَفْنَتَيْنِ لَا يُقَالُ إِنَّ الْقِلَّةَ آيْضًا حَالٌ فَتَبْقَى فِي الْمُسْتَثْنِي مِنْهُ فَتَكُونُ حَرَامًا لِاَتًا نَفُولُ إِنَّهَا حَالٌ بَعِيدٌ غَيرُ مُتَدَاوِلٍ فِي الْعُرْفِ وَالْاَقْرَبُ بِالْمُسَاوَاةِ هُوَ الْحَالُ الَّتِيْ لِلْكَثِيرِ فَلَا يُرَادُ بِالْمُسْتَثْنِي مِنْهُ إِلَّا اَحْوَالَ الْكَثِيْرِ لَا الْقَلِيْلُ فَصَارَ التَّعْيِيبُرُ بِالنَّصِّ اَى بِدَلَالَةِ النَّصِّ حَالَ

সরল অনুবাদ : সূতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) মুস্তাছনা-এর মধ্যে তা'বীল করে বলেন যে, মল ইবারত এরূপ لَا تَبِيعُوا الطُّعَامَ بِالطُّعَامِ إِلَّا طَعَامًا مُسَاوِيًّا - عَرَامًا بطَعَامِ مُسَاوِ অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় শুধু পরস্পর সমান সমান হওয়ার অবস্থায় হালাল এবং অন্যান্য সকল অবস্থায় হারাম। সূত্রাং এক মৃষ্টি গমের বিনিময়ে এক মৃষ্টি অথবা দই মুষ্টি গম ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম (প্রকৃত সমতার অনুপস্থিতির কারণে)। কেননা, তাঁর মতে দ্রব্যসমূহের মধ্যে হুরমতই আসল। (কাজেই কোনো বস্তুর হালাল হওয়া দলিল দ্বারা সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে হারামই গণ্য করা হবে।) আর হানাফী আলিমগণ উল্লিখিত ইস্তিছনাকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য - منتفال منه - منتفال منه - منتفال منه منه - منتفال منه - منه -لا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطُّعَامِ فِي حَالٍ - इताता अज्ञ १ उत् यादक् श्रीमाप्तत्यात विनिमारात من ألا خوال إلا في حال المساواة ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে যথা- ১ : ১ আর্ম্র অর্থাৎ মাপে সমান সমান হওয়ার অবস্থা। ২. مُفَاضَلَة অর্থাৎ মাপে একটি বেশি ও অন্যটি কম হওয়ার অবস্থা। ৩. غَنْ عَنْ عَالَىٰ অর্থাৎ অনুমানে লেনদেন করার অবস্থা, যন্যুধ্য کثار এর পরিমাণ অজ্ঞাত থাকে। সুতরাং এ অবস্থাত্রয়ের মধ্য হতে শুধু مُعَا: فَهُ ٥ مُفَاضَلُم عُمَادَ जाराज এवर مُسَاءاة -এর অবস্থা হারাম। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা তিনটি শুধু অধিক পরিমিত বস্তুসমূহের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। 💃 هُذِهِ الثَّلْفَةَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ وَالْكَيْلُ لَا يَعَاَّتُنَى إِلَّا فِي انكثير) এটা দ্বারা জানা গেল যে, হাদীসের শব্দসমূহের এর মধ্য হতে কোনোটির مُسْتَشْنَى مِنْه অথবা مُسْتَشْنَى মধোই স্বল্প পরিমাণের হুক্ম সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করা হয়নি। সূতরাং স্বল্প পরিমিত বস্তুর মধ্যে মূল ناكنة ্রথন হকুম বহাল থাকবে। (কেননা, আমাদের মতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে الكن -ই আসল।) সূতরাং এক মৃষ্টির ক্রয়-বিক্রয় এক মৃষ্টি অথবা দুই মৃষ্টির বিনিময়ে জায়েজ হবে। এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে, স্বল্প পরিমিত হওয়া- এটাও একটি অবস্থা বটে। সুতরাং مُسَاوَاة -এর অবস্থাকে ইস্তিছনা করার পর তা منتفث -এর মধ্যে অবশিষ্ট থেকে হারাম হওয়া উচিত। কেননা, আমরা এটার উত্তরে বলবো যে, (মুস্তাছনা মিনহু সেসব হৈ কে অন্তর্ভুক্ত করে যা মুস্তাছনা-এর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখে: আর) স্বল্পতার অবস্থা সাধারণ্যে প্রচলিত নিয়মে المسكواء -এর কল্পনা হতে অনেক দূরের অবস্থা। কেননা, শরয়ী মাপের উপর ভিত্তি করে যে অবস্থাসমূহ সৃষ্টি হয়, তাদের সাথেই নার্ন্রিক -এর নিকট সম্পর্ক রয়েছে এবং এরপ (نِیْ مِقْدَارِ یَتَحَقَّنُ فِیْدِ अविक वर्छ्त मरिग्रे فِیْدِ - مُسْتَقَنَّى مِنْهُ वाउरा त्यरा शातत । व र्जना الْكُيْلُ মধ্যে অধিক পরিমিত বস্তুর অবস্থাই উদ্দেশ্য হবে, স্বল্প পরিমিত বস্তুর অবস্থা এটার অবস্থা হতে বহির্ভূত। সুতরাং এ পরিবর্তন স্বয়ং নস-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ তা ذَلَالَةُ النَّبِيِّ দারা

كُونِهِ مُصَاحِبًا لِلتَّعْلِيْلِ الْهِهِ أَيْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيْلِ الْهِهِ أَيْ إِلَا اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

সাব্যস্ত। এমতাবস্থায় যে তা তা'লীলের দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে গেছে। নতুবা শুধু তা'লীলের সবব দারা এ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যেমনটি আপনারা শাফেয়ীগণ ধারণা করেছিলেন।

শाक्तिक अनुवान : (رحا) نَاوُلُ في الْمُسْتَغُنْي (त.) अठ वव रैप्राप्त भारकशी (त.) بُأُولُ في الْمُسْتَغُنْي الْمُسَاوِيْ अठ अव अपाप्तवा فَالطُّمَّامُ अर्थ अतम्भत नमान रुखात अवर्शिय بطَعَامٍ مُسَاوٍ अर्थ طَعَامًا مُسَاوِيًا يَبْقَلَى خَرَامًا अवख्रात विवश्य كُلُهُ वे प्रवर्ध नाम रूपान प्रमान प्रमान प्रभात विवश्य ومَا سِوَاهُ शान रूपान والمُساوِي হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে وَمِيَ الْأَصْلُ আর হুরমতই আসল فِي الْأَشْبَاءِ বস্তুসমূহের মধ্যে عِنْدَهُ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর وَنُقَدِّرُ هٰكَذَا काश कित रिख्ह मान कतात कना وَنُعَنَى مِنْهُ वाश कित रिख्ह समान कतात कना وَنُعْنُ فِيْ خَالِ विकास करा विकास करा ना الطَّعَامَ بِالطَّعَامَ بِالطَّعَامَ بِالطَّعَامَ بِالطَّعَامَ وَالمَّعَامَ وَالمَّعَامَ وَالمَّعَامَ وَالمَّعَامَ وَالمَّعَامَ وَالمَّعَامَ وَالمَّعَامِ وَالمَّعَامُ وَالمَّعَامِ وَالمَّاعِقِيقِ وَالمَّعَامِ وَالمَّعْمِ وَالمَّعْمِ وَالمَّعْمِ وَالمَّعْمِ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمِ وَالمَّعْمِ وَالمَّاعِقِيقُ وَالمَّعْمِ وَالمَّعْمِ وَالمَّعْمِ وَالمَّعْمُ وَالمَّاعِقُ وَالمَّعْمُ وَالمُّعْمُ وَالمُّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعُمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعِلَّ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمُّعْمُ وَالمَّعْمُ والمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمّعِمُ وَالمُعْمُومُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالمَّعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالمَّعْمُ وَالمُعْمُومُ وَالمُ وَهِيَ عَالِ الْمُسَاوَاةِ विভिন्न অবস্থায় وَالْاَخْوَالُ विভिন्न অবস্থায় وَالْاَخْوَالُ विভिন्न অবস্থায় وَنَا فَخُوالِ আর তা হলো الْمُسَاوَاةُ মাপে সমান সমান হতে হবে وَالْمُغَاضَلَةُ মাপে কমবেশ হওয়ার অবস্থা الْمُسَاوَاةُ व्यवशा الْمُسَاوَادُ अरतक व्यवशा مُنْكِيلُ مِنْهُ व्यवशा الْمُسَاوَادُ الْكَثِيْرِ अवश्वात प्रथा वर्ष وَكُلُها व्यवशा وَالْقَلِيْلُ अपल कर्मात खनर وَالْمُجَازَفَةُ विर हाताम الْمُفَاضَلَةُ विर हाताम وَالْقَلِيْلُ अपल कर्मात हुआ وَالْقَلِيْلُ আর স্বল্প পরিমাণের বিষয় غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ بِهِ আলোচনা করা হয়নি أَضْلًا কোনো কিছুই وَلَا فِنَى الْمُسْتَغَنِّى إِبَاحَة - الَّذِي هُوَ الْإِبَاحَةُ মূলের উপর عَلَى الْأَصْلِ না মুস্তাছনা মিনহুর মধ্যে فَبَقِيَ কাজেই তা অবশিষ্ট থাকল الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ -এর एक्स فَبَجُوزُ काজেই জায়েজ وَكَذَا بِالْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَةُ وَالْحَلْمَةِ وَالْحَلَقَةِ وَالْحَلْمَةُ وَالْحَلْمَةُ وَالْحَلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْحَلْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُ وَالْحَلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْحَلْمُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْعِقِقِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ এক মুষ্টির বিনিময়ে দুই মুষ্টি كُولَةُ يُعَالُ আর এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে الْقِلْةُ اَبِيْقًا الْقِلْةُ الْفِلْةُ الْفَالِةُ الْفَالِةُ الْفَالْةُ الْفَالْمُ الْفَالْقُلْةُ الْفَالْقُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْعُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْقُلْمُ الْفُلْمُ الْفَالْمُ الْفُلْمُ الْفَالْمُ الْمُعْلِمُ الْفَالْمُ لِلْفُلْمُ الْفَالْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ অবস্থা فَتَكُونُ حَرَامًا কাজেই তা অবশিষ্ট থেকে نِهُ مَنْ مَنْ الْمُسْتَفْنَى مِنْهُ কাজেই তা অবশিষ্ট থেকে لِكَنَّا مِنْهُ र्कनना, আমরা এর উত্তরে বলবো যে اِنَّهَا حَالًا واللَّهَ (এটা এমন এক অবস্থা بَعِبْدُ या মুসাওয়াতের কল্পনা হতে অনেক দূরের অবস্থা هُوَ সর্বসাধারণো وَالْمُعْدَى আর নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে بِالْمُسَاوَاةِ সুসাওয়াতের সাথে غَيْرُ مُتَدَاوِلٍ কাজেই উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না فكلا يُرَادُ যা তা এমন অবস্থা النَّبِي لِلْكَثِيْرِ ।যা তা এমন অবস্থা فك يُرَادُ مِنْهُ الْكَثِيْرِ प्रक्रमाव অধिক পরিমিত অবস্থাই الْعُلِبْلُ अस्त्र পরিমিত বস্তুর অবস্থা وإلَّا أَخُوالُ الْكثِيْرِ बवञ्चा হতে বহিৰ্ভ্ত بِدَلَالَةِ النَّصِّ সুতরাং এ পরিবর্তন হবে بِالنَّصِّ নসের সাথে সম্বন্ধযুক্ত أَن هَادُ صَارَ التَّغْبِيبُرُ দ্বারা সাব্যস্ত হবে مُصَاحِبًا لِلتَّعْلِيْل অমতাবস্থায় যে তা مُصَاحِبًا لِلتَّعْلِيْل তা'লীলের দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে গেছে بَا بَمْ সবব দারা এ পরিবর্তন সাধিত হয়নি بالتَعْلِيْلِ অর্থাৎ তা'লীল দারা كَمَا ظَنَنتُمْ যেমনি আপনারা শাফেয়ীগণ ধারণা করেছিলেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَإِنَّمَ اسَقَطَ حَقُ الْفَقِيرِ فِي الصَّوْرَةِ السَّوَالِ الْحَرَ تَقْرِيرُهُ اَنَّ الشَّرْعَ اَوْجَبَ السَّاةُ فِي زَكُوةِ السَّوائِمِ حَبْثُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي خَمْسِ مِن الْإيلِ شَاةٌ وَاَنْتُمْ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي خَمْسِ مِن الْإيلِ شَاةٌ وَاَنْتُمْ عَلَيْلَاتُمْ فَي خَمُورُ اَدَاءُ الْقِيمَةِ اَيْضًا الْكَيْهِ فَابَطَلْتُمْ قَيْدَ لِللَّحَوْرُ اَدَاءُ الْقِيمَةِ اَيْضًا الْكَيْهِ فَابَطَلْتُمْ قَيْدَ الشَّاةِ الْمَفْهُومَةِ مِنَ النَّصِ صَرِيْحًا فَاجَابَ الشَّاةِ الْمَفْهُومَةِ مِنَ النَّصِ صَرِيْحًا فَاجَابَ الشَّاةِ الْمَفْهُومَةِ مِنَ النَّصِ صَرِيْحًا فَاجَابَ بِالنَّكِ وَمَا مِنْ دَائِقَ الشَّاةِ الْمَاكِةُ الْفَقِيْرِ فِي صُورَةِ الشَّاقِ النَّكِ النَّكِ اللَّهُ ال

সরল অনুবাদ : আর এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে. বাহ্যিক অবস্থা দ্বারাই ফকিরের হক নষ্ট **হয়েছে**। এটা অন্য আরেকটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। যার বিশদ বিবরণ এই যে, চতুষ্পদ জন্তুর যাকাতের বেলায় শরিয়ত প্রবর্তক বকরি আদায় করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছিলেন। رنى خَمْسِ مِنَ - বেয়ন, নবী করীম 🚐 এরশাদ করেছেন পাঁচটি উটের মধ্যে একটি বকরি ওয়াজিব) আর আপনারা বকরি আদায় করার হুকুমের ইল্লুত এই আবিষ্কার করেছিলেন যে. ফকিরের প্রয়োজন পুরণই শরিয়ত প্রবর্তকের আসল উদ্দেশ্য, যা বকরি দ্বারাও পূর্ণ হবে, তা আদায় করা জায়েজ হবে। এ ভিত্তিতে বকরির পরিবর্তে তার মূল্য আদায় করাও জায়েজ হবে। এখন লক্ষণীয় যে, নস হতে উপলব্ধ বকরির সম্পষ্ট শর্তকে আপনারা তা'লীল দ্বারা বাতিল করে দিয়েছেন। (এটা কিয়াস দ্বারা নসের হুকুমকে পরিবর্তন করা নয় তো কি?) সূতরাং গ্রন্থকার (র.) হানাফীগণের পক্ষ হতে এটার উত্তর প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন যে. নিঃসন্দেহে ফকিরের হক বকরির অবস্থা হতে পরিত্যক্ত হয়ে তার মূল্যের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে নস দারা, তা'লীল দারা নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ফকিরগণকে রিজিক প্রদানের ওয়াদা দান করেছেন: বরং নিখিল জাহানকে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ - तििक्ति अपात्नत अग्रामा मान करति एन ﴿ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّه رزَّتُهَا (পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী সকল প্রাণীরই রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।) অতঃপর তিনি প্রত্যেক প্রাণীর জন্য পৃথক পৃথক জীবিকার মাধ্যম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন- মালদার শ্রেণীকে কৃষি, ব্যবসা, শিল্প প্রভৃতি পেশা ও মাধ্যম দান করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আবোচনা : উক্ত ইবারতে একটি الْفَتَوَبُو النَّمَا سَفَطَ حَقُ الْفَقَبُو النَّمَا سَفَطَ حَقُ الْفَقَبُو النَّمَ النَّمَ الْفَقَبُو النَّمَ الْفَقَبُو النَّمَ الْفَقَبُو النَّمَ الْمَاتِمَ الْمَاتِمَ الْمَاتِمَ الْمَاتِمَ الْمَاتِمَ الْمَاتِمَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْ عُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَّ أَوْجَبَ مَالًا مُسَمَّى عَلَى الْأَفْرِياء - ورَ بِ وَهُوَ الشَّاةُ الَّتِي يَأْخُذُ اللَّهُ تَعَالَيي اَوَّلاً فِيْ يَدِهِ كَمَا قِبْلَ الصَّدَقَةُ تَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمٰنِ قَبْلَ اَنْ تَقَعَ فِي كُنِّ الْفَقِبْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْمَوَاعِيْدِ مِنْ ذَٰلِكَ الْمُسَمَّى الَّذِيْ آخَذَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَّاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ اللّٰية وَبِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذْهَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَ رُدُّهَا اِلْى فُقَرَائِهِمْ وَاتَّمَا فَعَلَ كَذٰلِكَ لِئَلًّا يَتَوَهَّمَ أَحَدُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْزُقِ الْفُقَرَاءَ وَلَمْ يُوْنِ بِعَهْدِهِ فِي حَقِّهِمْ بَلْ رَزَّقَهُمُ الْأَغْنِينَاءُ وَلِيهُ ذَا قِينِكُ إِنَّ اللَّامَ فِعِي قَوْلِهِ لِـلْفُـقَـرَاْءِ لَامُ الْعَاقِبَةِ لَا لَامُ التَّـمُلِيبِكِ لِلاَنَّ اللُّهُ تَعَالَى هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَأْخُذُهَا ثُمَّ يُعْطِيْهَا الْفُقَرَاءَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي الْأَغْنِياء كَذٰلِكَ \_

সরল অনুবাদ : অতঃপর মালদার শ্রেণীর উপর তাঁর নিজের জন্য মালের একটি নির্দিষ্ট অংশ ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর তা যেমন উদাহরণস্বরূপ এক বকরি (পাঁচটি উটের মধ্যে) যা আদায়ের সময় প্রথমত আল্লাহ তা আলার আয়তে আগমন করে। যেমন- বলা হয়েছে যে. الصَّدَقَةُ تَقَعُ فِي كُفِّ الرَّحَمٰنِ قَبْلُ أَنْ تَقَعَ فِي كُفِّ الْفَقِيْرِ সদকা ফকিরদের হাতে পৌছবার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার হাতে পৌছে থাকে।) আর মালের সে নির্দিষ্ট অংশের সাহায্যে তাঁর কৃত ওয়াদা পূরণ করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন, যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, তিনি এরশাদ إنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمُسَاكِيْنِ (ٱلْابَة) -करत्रष्ट्त এবং নবী করীম 🚎 वरलिছেন وُرُدُهُمَا -ववং नवी करीम مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَ رُدُّهُمَا তाদের মালদারগণের নিকট হতে যাকাত আদায় করবে এবং ফকির মিসকিনদের জন্য ব্যয় করবে।) সম্পদ বণ্টনের এ পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা এ জনা সাবাস্ত করেছেন, যেন কেউ এ সন্দেহ পোষণের অবকাশ না পায় যে আল্লাহ তা'আলা ফকিরগণকে রিজিক দান করেননি এবং তাদের ব্যাপারে তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেননি, শুধু মালদারগণকেই রিজিক দান করেছেন। এ সৃক্ষ রহস্যের প্রেক্ষিতে (যে যাকাত আল্লাহর হক এবং প্রথমত তা আল্লাহ তা'আলার আয়তে গমন করে) কেউ কেউ বলেছেন যে, لِلْفُقَاءِ -এর 'লাম' অক্ষরটি বা মালিক বানানো-এর জন্য নয় এবং এটা পরিণতি নির্দেশক 'লাম'। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই তার মালিক। যেন তিনি প্রথমে নিজে উসুল করেন তারপর নিজের পক্ষ হতেই ফকির-মিসকিনগণকে দান করেন। যদ্ধপ মালদারগণকে নিজ হতে রিজিক দান করে থাকেন।

على الأغنيا و المسترا المسترا

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

#### [২৭৬ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

এর জবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, আমরা যে বকরির পরিবর্তে মূল্য আদায়কে জায়েজ করেছি তা আমরা الله وَمَا مِنْ دَّابَةٍ فِي الْاَرْضِ اللَّا عَلَى -এর মাধ্যমে করিনি; বরং আমরা এটা عَلَى -এর আলোকে করেছি। কেননা, আল্লাহ তা আলা স্বীয় বাণী - نَصُ اللّهِ وَرَفُهَا (আর জমিনে চলমান প্রত্যেক প্রাণীর রিজিক আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে।) এর দ্বারা তামাম সৃষ্টির রিজিকের ভার স্বীয় দায়িত্বে নিয়েছেন এবং সকলকেই রিজিক প্রদানের ওয়াদা করেছেন। অবশ্য তাদের জীবিকা প্রদানের পন্থা পৃথক করে দিয়েছেন। সুতরাং ধনী বিণিকদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য এবং শিল্পের মাধ্যমে রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। আর ধনীদের সম্পদে গরিবদের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এটার দ্বারা গরিবদের প্রতি স্বীয় রিজিক দানের ওয়াদা পালন করেছেন। আর এটা স্পষ্ট যে, রিজিক শুধু বকরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

অবশ্য এ জবাবও করা যায় যে, নির্ধারিত মালের মূল্য জাকাত বাবদ আদায় করা শরিয়তের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই আমরা বকরির শর্তকে বাতিল করিনি: বরং শরিয়তই আমাদের এটার অনুমতি দিয়েছ।

#### [২৭৭ নং পৃষ্ঠার আলোচনা]

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে আল্লাহ কিভাবে দরিদ্রদের রিজিকের ব্যবস্থা করেনং সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ধনীদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তাদের উপর আল্লাহর যে হক রয়েছে তা যেন তারা দরিদ্রদেরকে দান করে। যাতে আল্লাহ ধনীদের উপর যাকাত হিসেবে যা ধার্য করেছেন, তা হতে দরিদ্রদের সাথে তার ওয়াদাকৃত রিজিক-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। অবশ্য এখানে প্রশ্ন করার অবকাশ আছে যে, দরিদ্রদেরকে রিজিক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রতিবদ্ধ। অপরদিকে ধনীদের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল ওয়াজিব করা হয়েছে। অথচ তা আদায় করা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদি নাফরমানী করে ধনীরা তা আদায় না করে, তাহলে দরিদ্রা রিজিকহীন অবস্থায় থেকে যাবে অথচ তা হতে পারে না; বরং আল্লাহর ওয়াদা এভাবে পূর্ণ হতে পারে যে, তিনি দরিদ্রদের অন্তরে জীবিকা অর্জনের (পদ্ধতির) প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করিয়ে দিবেন। আর ধনীদের অন্তরে গরিবদেরকে দান করার উৎসাহ সৃষ্টি করে দিবেন।

وَ ذَٰلِكَ الْمُسَمَّى الَّذِى هُو الشَّاةُ لاَ يَحْتَمِلُهُ مَع إِخْتِلاَفِ الْمُواعِيدِ الْمُواعِيدِ مَع إِخْتِلافِها وَكَثْرَتِهَا فَأَنَّ الْمَواعِيدِ مَع إِخْتِلافِها وَكَثْرَتِهَا فَأَنَّ الْمَواعِيدِ مَع إِخْتِلافِها وَكَثْرَتِهَا فَأَنَّ الْمَواعِيدَ الْخُبِئز وَالْإِدَامُ وَالْحِبَاسُ وَالْمِينَالُهُ وَالشَّاةُ لاَ تُؤْتِى إِلاَّ بِالْإِدَامِ فَكَانَ إِذَنَا بِالْإِسْتِبَدَالِ وَلاَلةً بِأَنْ تُسْتَبْدَلَ الشَّاةُ بِالنَّقْدَيْنِ بِالْإِسْتِبَدَالِ وَلاَلةً بِأَنْ تُسْتَبْدَلَ الشَّاةُ بِالنَّقْدَيْنِ بِالْإِسْتِبَدَالِ وَلاَلةً بِأَنْ تُسْتَبْدَلَ الشَّاةُ بِالنَّقْدَيْنِ فَيُعْمَى مِنْهُمَا كُلُّ حُوائِجِهِ وَاعْتُوضَ عَلَيْهِ بِالنَّقْدَانِ الشَّاةِ بِلْ اعْطَاهُمُ الْحِنْظَةَ مِنْ مَنْ عَلَي الشَّاةِ بِلْ اعْطَاهُمُ الْحِنْظَةَ مِنْ وَاعْطَاهُمُ الْحِنْظَةَ مِنْ وَاعْظَاهُمُ الْحَيْنِ وَاعْظَاهُمُ الْحَيْفِ وَاعْظَاهُمُ الْحَيْنِ وَاعْظَاهُمُ الْحَيْفِ وَاعْظَاهُمُ كُلَّ حُبُوبٍ مِنَ الْعُشِي وَاعْظَاهُمُ الْحَيْفِ وَاعْظَاهُمُ الْحَيْفِ وَاعْظَاهُمُ الْحَيْفِ وَاعْظَاهُمُ الْحَيْفِ وَاعْظَاهُمُ الْمُعْنِ وَاعْظَاهُمُ الْحَيْفِ وَاعْظَاهُمُ الْحَيْفِ وَاعْظَاهُمُ الْمُعْتَرَاءِ هِى فَرَضُ كَالصَّلُوةِ فَكَانَ الْمُصَرِفُ الْاَمْسِلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْتِولِ وَعَنْ الْمُصْرَفُ الْاَمْسِلِمِينَ الْمُعْرَاءِ هِى فَرَضُ كَالصَّلُوةِ فَكَانَ الْمُصَرِفُ الْاَمْسِلِمِينَ الْمُعْتِيلَةِ وَالْمُنْ الْمُصْرَفُ الْاَمْصُرِفُ الْأَصْلِيلِيلَةً لِلْا فَعْنِهِ النَّالِيلُةُ وَالْقَالُوةِ فَكَانَ الْمُصْرَفُ الْاَمْصُرِفُ الْأَصْلِيلِيلِيلِيلِي الْمُعْلِقِ فَيَا النَّكُوةُ لَا تَخْلُو عَنْهَا بَلَكُ وَالْكَالُوقِ فَكَانَ الْمُصَرِفُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْتِيلِ الْمُعْرِقِ فَي الزَّكُوةُ لَا تَخْلُو عَنْهَا الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُلُومُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْ

সরল অনুবাদ : কিন্তু রিজিক-এর প্রকার বিভিন্ন হওয়ার কারণে তথু সে নির্দিষ্ট মাল এটার পূর্ণতা দান করার জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ শুধু নির্দিষ্ট মাল যেমন-বকরি এটা রিজিকের বিভিন্ন প্রকার ও অসংখ্য প্রয়োজন প্রণের যোগ্যতা রাখে না। কেননা, ওয়াদার মধ্যে রুটি, তরকারি, লাকড়ি, পোশাক এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর বকরি দারা তো শুধু তরকারির ওয়াদাই পূরণ হতে পারে। সুতরাং اِسْتِبْدَالُ বা বিনিময়ের অনুমতি সাব্যন্ত হয়ে গেছে ذَلاَلَةُ النَّصَ দারা এভাবে যে, বকরির বিনিময়ে তার মূল্য প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা আদায় করা যেতে পারে, যদ্ধারা তার সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে। فَكُرُ آثُورُ لِلْقِيَاسِ) অবশ্য এটার উপর কেউ কেউ আপত্তি فِيْ تَغَيُّرِ حُكْمِ النَّصِ উত্থাপন করেছেন যে, ফকিরদের রিজিকের ব্যবস্থা যদি শুধু বকরি তথা যাকাতের উপর সীমাবদ্ধ হতো, তাহলে মূল্য দ্বারা বিনিময় প্রদানের অনুমতি সাব্যস্ত হতো। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, তাদের জন্য সদকায়ে ফিতর দ্বারা গমের, উশর দ্বারা অন্যান্য শস্যের, শপথের কাফ্ফারা দ্বারা কাপড়ের এবং গনিমতের পঞ্চমাংশ দারা অপরাপর প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এটার উত্তর এই যে, নামাজের ন্যায় যেহেতু युजनभानत्मत काता जनপদই فَريْضَه زَكُوة रण थानि नय़, এ জন্য ফকিরদের বেলায় যাকাতই একটি বুনিয়াদি খাত।

শাব্দিক অনুবাদ : ذَلِكَ وَالْمَالِيَّ الْمَوْاعِبْدِ النَّانَ وَالْمَالِيَّ الْمَوْاعِبْدِ الْمَوْاعِبْدِ النَّانَ وَالْمَالِيَّ الْمَوْاعِبْدِ الْمَوْاءِ الْمُواعِبْدِ الْمَوْاءِ الْمَوْاءِ الْمُواعِبْدِ الْمَوْاءِ الْمُواعِبْدِ الْمَوْاءِ الْمُواعِبْدِ الْمَوْاءِ الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمَوْاءِ الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُوْاعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُؤْلِي الْمُواعِبْدِ الْمُواعِبْدِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُواعِبْدِ الْمُؤْلِي الْمُونِ الْمُؤْلِي الْمُواعِبْدِ الْمُؤْلِي الْمُواعِبْدِ الْمُؤْلِي الْمُواعِبْدِ الْمُؤْلِي الْمُواعِبِ الْمُؤْلِي الْمُواعِبْدِ الْمُؤْلِي الْمُواعِبْدِ الْمُؤْلِي الْمُواعِبْدِ الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُواعِلِي الْمُؤْلِي الْمُواعِلِي الْمُؤْل

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তা আলা দরিদ্রদেরকে যে বিভিন্ন প্রকারের রিজিকের ওয়াদা দিয়েছেন, তা যেহেতু শুধু বকরির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়, সেহেতু কেউ কেউ বলেছেন যে, মূল বকরি দ্বারা প্রতিশ্রুত রিজিক পূরণ করা জায়েজ না হওয়া চাই। কেননা, এর দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের রিজিক পূরণ করা আসম্ভব। আথচ সর্বসমতভাবে এটার মূল্য আদায় না করে মূল বকরি আদায় করা জায়েজ। আদ-দায়ের নামক গ্রন্থের প্রণেতা তার জবাবে বলেছেন যে, মূল্যবান মাল হওয়ার কারণে ওয়াদাকৃত রিজিক মূল বকরির দ্বারা আদায় করা সাধারণ আদায় হিসেবে গণ্য হবে। আর ওয়াদাও রয়েছে সাধারণ মালের। কাজেই এ ব্যাপারে বকরিও মূল্য সমতুল্য বিবেচিত হবে। বিশেষি অংশ পরবর্তী ২৮০ নং পৃষ্ঠায়া

সরল অনুবাদ : কিন্তু গনিমত এটার বিপরীত। কেননা, তা অর্জিত হওয়ার সুযোগ খুব কমই সংঘটিত হয়। আর যদি কোনো সময় সুযোগ খুব হয়েও যায়, তাহলে এটা শরয়ী বিধি-বিধান মোতাবেক বণ্টিত হওয়ার দষ্টান্ত খুবই বিরুল। কাফফারার অবস্থাও তদ্রপ। এমনও হতে পারে যে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুসলমানদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তিই শপ্থভঙ্গকারী হবে না। উশরের অবস্থাও তদ্রপ। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে. কেউই উশরী জমিন চাষ করেনি। অনুরূপভাবে সদকায়ে ফিতর-এর উপরও ভরসা করা যায় না। এমনও হতে পারে যে, কেউ তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদায় করবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার আদৌ কোনো দাবিদারই (শাসক অথবা আদায়কারী) নেই। এখন একমাত্র যাকাতই শুধু অবশিষ্ট থাকে, যা সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণের অবলম্বন হতে পারে। কিয়াসের রুকন : আর কিয়াসের রুকন হচ্ছে সে বস্তু যাকে নসের হকুমের আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ, যা আসল ও শাখা উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। উসূলীদের পরিভাষায় তা ইল্লত নামে অভিহিত। একে রুকন সাব্যস্ত করার কারণ এই যে, এটার উপরই কিয়াসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এটাকে বাদ দিয়ে কিয়াসের অস্তিত্বই কল্পনা করা गारा ना। (وَ رُكُنُ الشَّورُ عِبَارَةً يُقُومُ بِهِ ذَٰلِكَ الشُّونُ الشَّورُ عِبَارَةً يُقُومُ بِهِ

গনিমত সংঘটিত হয় بَنْ الْمُسْلِمْ بَنْ الْمُسْلِمْ الْمُسْلِمْ الْمُسْلِمْ الْمُسْلِمْ الْمُسْلِمْ الْمُسْلِمُ اللّهِ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُس

[२१४ नः পृष्ठात व्यवनिष्ठ व्यःन]

- এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে জায়েজ হওয়া বকরির মূল্য প্রদান نَصُ -এর দ্বারা সাব্যস্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ওয়াদা পূরণের নির্দেশ বকরিকে মূল্যের দ্বারা পরিবর্তন করার অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে। সূতরাং বকরির বাহ্যিক অবস্থা হতে এক পরিত্যক্ত হওয়া أَمْر এর প্রয়োজন (কারণ) হয়েছে। আর نَصُ এর প্রয়োজনে যা সাব্যস্ত হয় তা مُعْدَارُ এর প্রয়োজন (কারণ) হয়েছে। তবে শরিয়ত প্রণেতার نَصُ এর মধ্যে মূল বকরিকে ওয়াজিবের مِغْدَارُ (পরিমাণ)-এর مِغْدَارُ মানদণ্ড) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে এর দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা যায়।

#### (এই পৃষ্ঠার আলোচনা)

ত্র আবোচনা : উক্ত ইবারতে مُعنَى جَامِع কে কিন্তু হিসেবে গণ্য করার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যে অর্থটি اَصْلُ تَوْلُهُ سَمَّاهُ رُكْنًا لِأَنَّ مَدَارَ الْقِبَاسِ عَلَيْهِ الْخ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যে অর্থটি উভয় ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তাকে কিয়াসের رُكْن হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা, কোনো বস্তুর রুকন বলা হয় যা ব্যতীত সে বস্তুটি অন্তিত্ব লাভ করতে পারে না। আর কিয়াসও উক্ত অর্থটি ব্যতিরেকে অন্তিত্ব লাভে সক্ষম নয়। তাই তাকে কিয়াসের রুকন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শারেহ (র.)-এর মতানুসারে কিয়াসের ঠুঠ চারটি, যার বিবরণ শীঘ্রই আসছে।

তা ছাড়া গ্রন্থকার (র.) উক্ত সমন্থিত অর্থ (তথা) عَلَمْ -কে عَلَدُ (বা নিদর্শন) হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। কেননা. শরয়ী আহকামের জন্য ইল্লতসমূহ নিদর্শন বিশেষ। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, ফকীহণণ বলেছেন, পেশাব, রক্ত, পায়খানা ইত্যাদি বহির্গত হওয়া অজু ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত। সুতরাং এতে একই مُعَلُولُ وَهُمُ -এর জন্য একাধিক স্বতন্ত্র عَلَدُ হওয়া লাযেম হয়। আর তা বাতিল। কেননা, একটি -এর জার একাধিক স্বতন্ত্র হওয়া লাযেম হয়। আর তা বাতিল। কেননা, একটি -এর জার আর প্রয়োজন থাকে না। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, উক্ত ইল্লতসমূহ সাধারণ ও সমষ্টিগত অজুর জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রযোজ্য - مُعَلُولُ شَخْصِيْ ব্যক্তিগত مُعَلُولُ شَخْصِيْ কিন্ত ইল্লতসমূহের প্রত্যেকটির জন্য অজুর একটি একক ওয়াজিব হবে। আর যখন সব ইল্লত একই অজুর মধ্যে একত্রিত হবে তখন সব কয়টি যৌথভাবে ইল্লত হিসেবে গণ্য হবে। আর তা দুষণীয় নয়।

وَسَمَّاهُ عَلَمًا لِأَنَّ عِلَلَ الشُّرْعِ إِمَّا رَاتُ وَمَغْرِفَاتُ لِلْحُكْمِ وَعَلَامَةٌ عَلَيْهِ وَالْمُوجِينِ الْحَقِيثَقِي هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيْ أَنَّ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى عَلَى الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَقَطْ اَمْ فِي الْاصْلِ اينضًا وَالظَّاهِرُ هُوَ الْاَوَّلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَشَائِئُ الْعِرَاقِ لِإَنَّ النَّصَّ دَلِيْلُ تَطْعِيُّ وَإِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَيْهِ فِي الْأَصْلِ أَوْلَى مِنْ إِضَافَتِهِ إِلَى الْعِلَّةِ وَإِنَّمَا الْضِيْفَ فِي الْفُرْعِ إِلَيْهَا لِلضَّرُورَةِ حَيْثُ لَمْ يُوْجَدْ فِيْهِ النَّكُ شُ وَقِيلً الْضِيفَ حُكُمُ الْآصْلِ وَالْفَرْعِ جَمِينعًا إِلَى الْعِلَّةِ لِإَنَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا تَاثِيْرٌ فِي الْاصْلِ كَيْفَ تُؤَثِّرُ فِي الْفَرْعِ مِمَّا اَشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّصُّ اَىْ حَالَ كَوْنِ ذٰلِكَ الْعَلِم مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّصُّ إِمَّا بِصِيغَتِهِ كَااشْتِمَالِ نَصِّ الرِّبُوا عَلَى الْكَيْلِ وَالْجِنْسِ أَوْبِغَيْرِ صِيْغَتِهِ كَاشْتِمَالِ نَصِّ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْأَبِقِ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ التَّسْلِيْمِ وَجُعِلَ الْفَرْعُ نَظِيرًا أَى لِلْأَصْلِ فِي حُكْمِهِ لِوجُودِهِ فِيهِ أَى فِسَى وُجُودٍ ذٰلِكَ الْمَعْنَلِي فِي الْفَرْعِ وَيُفْهَمُ مِنْ لِمُهَنَّا أَرْكَانُ الْقِيبَاسِ أَرْبَعَةٌ ٱلْاَصْلُ وَالْفَرْعُ وَالْعِلَّةُ وَالْحِكَةُ وَالْحُكْمُ وَإِنْ كَانَ اصْلُ الرُّكْنِ هُوَ الْعِلَّةُ ـ

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) ইল্লতকে 🕮 শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, শরয়ী আহকামের ইল্লতসমূহ প্রকৃতপক্ষে শুধু আহকাম-এর পরিচিতির জন্য আলামত ও নিদর্শন মাত্র। (মূল ইল্লতের ন্যায় এটা আহকাম সাব্যস্তকারী নয়; বরং) আহকামসমূহের প্রকৃত অজুব সাব্যস্তকারী হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। আর ইল্লত শুধু শাখার হুকুমের জন্য আলামত, না আসল-এর হুকুমের জন্যও আলামত এ প্রশ্নে উসূলীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইরাকের মাশায়েখগণ প্রথমোক্ত মতটিকেই গ্রহণ করেছেন এবং এটাই প্রকাশ্য মত। কেননা, নস হচ্ছে অকাট্য দলিল। (এবং ইল্লুত সন্দেহজনক) সুতরাং আসল-এর হুকুমের সম্বন্ধ ইল্লতের পরিবর্তে নস-এর প্রতি করাই উত্তম। আর শাখার মধ্যে যেহেতু কোনো নস নেই, এ কারণেই হুকুমকে ইল্লতের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে. আসল ও শাখা উভয়ের মধ্যেই হুকুমকে ইল্লুতের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। কেননা, আসল-এর হুকুমের মধ্যে যদি ইল্লতের প্রভাব না থাকে, তাহলে শাখার হুকুমের মধ্যে তার প্রভাব কিরূপে প্রকাশ পেতে পারে? আর তা এমন বস্তুসমূহের মধ্য হতে হবে, যা নস-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এমতাবস্তায় যে, সে আলামতটি এরপ হবে, যাকে নস অন্তর্ভুক্ত করবে। চাই এ অন্তর্ভক্তির কথা নস-এর শব্দ দারা উপলব্ধ হোক। যেমন- সুদ সম্পর্কিত হাদীসটি স্বয়ং كَيْل ও بِيْنِي এর প্রতি নির্দেশ করে অথবা শব্দ দারা তো নয়; বরং আলামত ও لُزُوْم দ্বারা উপলব্ধ হয়। যেমন- পলাতক ক্রীতদাসের ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধাজ্ঞার হাদীসটি ভাবগতভাবে নির্দেশ করে যে. বিক্রিত বস্তু সোপর্দ করতে অক্ষম হওয়া 🚅 -এর ইল্লত। এবং শাখাকে এটার উদাহরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ শাখাকে মূল-এর উদাহরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার হুকুম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে। তন্মধ্যে সে হুকুমটি পাওয়া যাওয়ার কারণে। অর্থাৎ শাখার মধ্যে মূল-এর হুকুমের আলামত বর্তমান থাকার কারণে। উল্লিখিত সংজ্ঞা দ্বারা এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, किয়াসের রুকন চারটি। যথা- ১. মূল, ২. শাখা, ৩. ইল্লত ও ৪. হুকুম। যদিও এ চারটির মধ্যে ইল্লতই বুনিয়াদি রুকন। (ইল্লতের প্রকারভেদ- کُٹُے نَصْ -এর আলামত অথবা ইল্লত যা কিয়াস এর রুকন তার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যথা-) ১. তা কখনো وَصُف বা গুণ হবে, ২. কখনো ইস্ম এবং ৩. কখনো হুকুম। আবার وَصُف বা গুণ হওয়ার ক্ষেত্রে তা ১. কখনো আবশ্যক গুণ হবে ২. অথবা আনুষঙ্গিক, ৩. প্রকাশ্য হবে ৪. অথবা অপ্রকাশ্য, ৫. একক হবে ৬. অথবা একাধিক।

শাব্দিক অনুবাদ وَمُكُنَّ عِلْلَ الشَّرْعِ عَلَى الشَّرْعِ المَّهِ الْمَالَةِ الْمَالِةِ الْمَالَةِ اللهُ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللهُ اللهُولِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

প্রহণ করেছেন وَإِضَافَةٌ ইরাকের মাশায়েখগণ لِأَنَّ النَّصَ কেননা, নস হচ্ছে وَلِيْلُ قَطْعِيُّ صَمَانِعُ الْعِرَاقِ করা وَلَى الْعِلَّةِ সম্বন্ধযুক্ত করা হতে إِلَى الْعِلَّةِ جَوْمَةُ وَلَى সম্বন্ধযুক্ত করা হতে إِلَيْهِ নসের প্রতি الْعُكْمِ আসলের الْعُكْمِ الْمُصْلِ حَيْثُ لَمْ আবশ্যকীয়ভাবে لِلطَّدُورَةِ ইল্লতের দিকে وَإِنَّهُا ﴿ إِلَيْهَا الْعَالِمَ الْعَرْعِ আবশ্যকীয়ভাবে وَإِنَّمَا أُضِيْكَ حُكْمُ अश्वसयुक कता र्रेश اُضِينْفَ त्यार्र्ड कात कि وَقِيْلَ काता नप النَّصُّ शर्था فِيْدِ नाथात मा فِيْدِ وَا হকুমকে الْعَرْعِ جَمِينَا আসল ও শাখা উভয়ের মধ্যে إِلَى الْعِلَّةِ ইল্লতের দিকে لِلْقَرْعِ جَمِينًا نِي الْنَوْعِ आসलের इक्राय सर्था كَيْفَ تُذَوِّرُ राहरल किक्राल ठात প্রভाব প্রকাশ পেতে পারে ونِي الْأَصْلِ अভाव تَاوِيْرُ كَاِشْتِمَالِ বাকে অন্তর্ভুক্ত করবে النَّصُّ নস النَّصُ যাকে অন্তর্ভুক্ত করবে مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ يِغَيْرِ অথবা اَوْ সুদ সম্পর্কিত হাদীসটি عَلَى الْكَيْسِ পরিমাপকে وَالْجِنْسِ এবং সমজাতীয় হওয়াকে أ عَنْ بَيْعِ नित्स शाखात रानी अि كَاشْتِمَالِ वामिन कर्तत مَنْ النَّهْي नित्स शाखात रानि النَّهْي भक वाजीण صبّ وَجُعِلَ صَعَبْرِ विकिত वस्न त्भानर्प कतर्ए عَنِ التَّسَلِيمِ विकायत عَنِ التَّسَلِيمِ अनाजक शानास्तव عَلَى الْعَجْزِ তার ভকুম সাব্যস্ত করা হয়েছে الْغُرْعُ ( অতার উদাহরণ وَنْ مُحْكِيم আসলের জন্য وِلْلُصْلِ আসলের জন্য وَالْغُرْعُ ব্যাপারে وَيُهِو সে হকুমটি পাওয়া যাওয়ার কারণে وَيْهِ صَالِحَالَ الْمُعْنَى সাওয়া যাওয়ার কারণে وَيُهِم তার মধ্যে أَلُ صَالِحَالِيَ الْمُعْنَى পাওয়া যাওয়ার কারণে وَيُهِم إِلَّهُ الْمُعْنَى মূলের ह्कूरप्तत जानामक فِي الْفَرْعِ भाशात मरका وَيُفْهُمُ जात व कथािं সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় فِي الْفَرْعِ व सान ररा वर्षा व সर्জा ररा أَصْلُ الدُّكُنِ यिषि وَإِنْ كَانَ طَعْدُمُ विश्वात्पत क़र्कन أَرْكَانُ الْقِيَاسِ विश्वात्पत क़र्कन أَرْكَانُ الْقِيَاسِ এ চারটির মধ্যে মূল রুকন হলো غُو الْعِلَّةُ ইল্লতই।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صل ज्या स्वाह्मा : উक ইবারত اصل - এর মধ্যে - مُكُم الخ - هُ وَالْنَا وَالظَّاهِمُ هُوَ الْاَوَلُ عَلَى مَا الخ مَما الخ - هُمَ الع - هُمُ مَا عِلَد عالله العلام العلام

অবশ্য অন্য এক দল ফকীহের মতে اَصْل ও فَرْع উভয়ের মধ্যে عِلَّة -এর দিকে حُكْم -কে নিসবত করা হবে। তাঁদের যুক্তি হলো, যদি صُوْر -এর মধ্যে عِلَّة -এর عِلَّة (প্রতিক্রিয়া) সাব্যস্ত না হয়, তাহলে وَمُرْع -এর মধ্যেও তা সাব্যস্ত হবে না।

जब स्वाद्माहना : जब स्वाद्ध कती हत्मृत नित्तमन कती रायाह । खिल्लाथ कती रायाह वित्रभ कती रायाह الفيكاس اَرْبَعَةُ الخ त्य, किय़ात्मत क्रकन त्यां किति । जवगा अत्मत याद्य स्वाद्ध स्

সরল অনুবাদ : (মোটকথা) গ্রন্থকার (র.) ক্রকন-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর عِلَة-এর এ প্রকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, আর এটা জায়েজ রয়েছে যে, এ ইল্লতটি وَصُف বা গুণ হবে। চাই তা আবশ্যক গুণ হোক অথবা আনুষঙ্গিক। তু তুরা আবশ্যিক গুণ দ্বারা এমন وَصْف لَازِرْمْ হতে কখনো পৃথক হয় না। যেমন– সোনা-রূপার মধ্যে বা মূল্যমান সম্পন্ন হওয়াই (আমাদের মতে) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত, যা এতদুভয় হতে কখনো পৃথক হয় না। কেননা, এরা সৃষ্টগতভাবেই نَنَيْتُ -এর জন্য গঠিত। (অর্থাৎ তাদের সাহায্যে সকল বস্তুরই ১১১৯ অনুমান করা হয়ে থাকে।) সোনা-রূপার ঢালাই করা মুদ্রা, অঢালাইকৃত খাঁটি সোনা-রূপার টুকরা এবং সোনা-রূপার তৈরি অলংকারপত্র প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যে সমান সমানভাবে کَمَنِیَّۃ -এর অর্থ পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতেই হানাফীগণের মতে মহিলাদের অলংকারের উপর যাকাত ফরজ। কেননা, এদের মধ্যেও যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত অর্থাৎ ﷺ পাওয়া যায়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -কে (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নয়; বরং) خُرْمُت رِبُوا -এর ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং তার মতে এটা عِلَّة قَاصِرَة विশেষ, যা কর্নকর্তিপ্য ব্যতীত অন্য কোনো শাখার দিকে এ তা'লীল দারা خُرْمَت ুএর হুকুম সম্প্রসারিত হয় না।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে কোন কোন বস্তু المنظق হওয়ার থোগ্য তার আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, وَصَنف لاَزِمُ (অবিচ্ছিন্ন বেলছেন যে, وَصَنف لاَزِمُ (অবিচ্ছিন্ন বেলছেন যে, وَصَنف لاَزِمُ (অবিচ্ছিন্ন ত্রাজ ত্

আর مَارِضُ -এর উদাহরণ হলো নবী করীম == -এর বাণী مِرْقِ إِنْفَجَرُ -এর মধ্যাস্থিত أِنْفِجَارُ -এর মধ্যাস্থিত -এর দিন্তি -এর মধ্যাস্থিত -এর দেত্রে -এর কোনা - انْفُجَارُ -এর ক্ষেত্রে علن সাব্যস্ত করা অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য। কেননা وَانْفِجَارُ -এর ক্ষেত্রে علن সাব্যস্ত করা অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য। কেননা وأَنْفِجَارُ -এর ক্ষেত্রে علن -এর ক্ষেত্রে করা অজু ওয়াজিব হরে। আগ্য অবস্থা। কারণ, রক্ত অপ্রবাহিতও হতে পারে। কাজেই যে স্থলে রক্তের প্রবাহ পাওয়া যাবে তথায় অজু ওয়াজিব হরে।

وَالْوَصْفُ الْعَارِضُ كَالْإِنْ فِهَارِ فِي يُتَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَانَّهَا دَمُ عِـرْقِ إِنْـفَجَرَ عِلَّكَةُ لِـوْجُـوْبِ الْـوُضُوءِ فِـى الْمُسْتَحَاضَةِ وَهِـى ا عَارِضَةٌ لِلدَّمِ إِذْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ دُمِ الْعِرْقِ مُنْفَجِرًا فَايْنَمَا وُجِدَ إِنْفِجَارُ الدَّمِ سَوَاء كَانَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ يَجِبُ بِهِ الْوُضُوْءُ وَالِسَمَّا عَطْفٌ عَلَى قُولِهِ وصفًا وَمُقَابِلُ لَهُ أَى يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰي إِسْمًا كَالدُّم فِي عَيْنِ لهذَا الْمِثَالِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهَا دُمّ عِرْقِ إِنْفَجَرَ فَإِنَّهُ إِنِ اعْتُبِرَ فِيْهِ لَفْظُ الدَّم كَانَ مِثَالًا لِلْإِسْمِ وَإِنِ اعْتُبِرَ فِيْدِ مَعْنَى الْإِنْفِجَارِ كَانَ مِثَالًا لِلْوَصْفِ الْعَارِضِ كَمَا مَرَّ وَجَلِيًّا وَخَفِيًّا الظَّاهِر اَنَّهُ تَقْسِيْمٌ لِلْوَصْفِ كَاللَّازِمِ وَالْعَارِضِ فَالْوَصْفُ الْجَلِيُّ هُوَ مَا يَفْهَمُهُ كُلُّ اَحَدٍ كَالطُّوانِ لِسُودِ اللهِ وَقِينَ قُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أنَّهُ مِنَ الطُّوَّافِيْنَ أَوِ الطُّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ وَالْوَصْفُ الْخَفِيُّ هُوَ مَا يَفْهَمُ بِعَضَّ دُوْنَ بَعْضٍ كَمَا فِيْ عِلَّةِ الرِّبِواعِندَنَا الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّي (رح) الطُّعُم فِي الْمَطْعُومَاتِ وَالثَّمَنِيَّةُ فِي الْاَثْمَانِ وَعِنْدَ مَالِكٍ (رح) الإقتيبَاتُ وَالْإِذْخَارُ \_

সরল অনুবাদ : আর আনুষঙ্গিক গুণ-এর فَانِهَا دُمُ عِرْقِ -वत वांगी 🚐 - ومَ عِرْقِ - उपान वांगी فَانِهَا دُمُ عِرْقِ عَنْفِجَارٌ এর মধ্য اِنْفِجَارٌ বা প্রবাহিত হওয়া-এঁর গুণ। অর্থাৎ মস্তাহাযা-এর বেলায় প্রবাহিত হয়ে রক্ত বের হওয়াকে অজ্ ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত বর্ণনা করা হয়েছে। আর প্রবাহিত হওয়া এটা রক্তের একটি আনুষঙ্গিক গুণ। কারণ, রগের সকল রক্তই প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক নয়। সূতরাং যেখানেই রক্তের প্রবাহিত হওয়র ইল্লুত পাওয়া যাবে, চাই তা মুস্তাহাযা-এর রক্ত হোক অথবা গায়রে মুস্তাহাযা-এর, উভয় রাস্তার যে কোনো একটি দিয়ে বহিৰ্গত হোক অথবা অন্য কোনো অঙ্গ হতে– সৰ্বাবস্থায় অজু ওয়াজিব হবে। আর তা 🔑 বা বিশেষ্য হওয়াও জায়েজ রয়েছে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য – وَمُنْتًا – এর উপর আত্ফ হয়েছে এবং এটা তার প্রতিপক্ষও বটে। অর্থাৎ এটা জায়েজ আছে যে, এ ইল্লতটি وُصْف হওয়ার পরিবর্তে فَانَهُا دُمُ عِنْقِ - परा वागी و عَنْقِ - परा वागी و فَانَهُا دُمُ عِنْقِ انْفَجَر بِ এর মধ্যস্থিত مَ শব্দটি। কেননা, এ তাঁ লীলের মর্মের যদি 🏅 শব্দটির বিবেচনা করা হয়, তাহলে ইল্লত 📖 হওয়ার উদাহরণ হয়ে যাবে। আর যদি প্রবাহিত হওয়া-এর বিবেচনা করা হয়, তাহলে এটা আনুষঙ্গিক وَصُفْ -এর উদাহরণ হয়ে যাবে। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। চাই তা প্রকাশ্য হোক অথবা গুপ্ত। প্রকাশ্য এই যে, وُصَف ও وَصَف لاَزِمْ - عارض - ب عارض - ب عارض - عارض - عارض عارض ا पूर्वाः এ -এর جَلِيْ বা প্রকাশ্য হওয়ার অর্থ এই যে, এটাকে প্রত্যেক লোকই বুঝতে পারে। যেমন- বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার বর্ণনায় طُوَاف -এর উল্লেখ। নবী করীম 🚃 বলেছেন-নিক্যই বিড়াল) إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينْ عَلَيْكُمْ أَوِ الطُّوَافَاتِ তোমাদের গৃহসমূহে খুব বেশি আনাগোনাকারী। সুতরাং যদি এটার উচ্ছিষ্টকে অপবিত্র সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে অসুবিধা দেখা দিবে ।) আর وَضْف এর خَفِي বা গুপ্ত হওয়ার অর্থ এই যে, ইজতিহাদ দ্বারা কোনো কোনো লোক তা বুঝে উঠতে পারে আবার কেউ কেউ তা বুঝে উঠতে পারে না। যেমন-ربارا বা সুদের ইল্লতের ব্যাপারে মতপার্থক্য হওয়া এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, এটা সকলের নিকট সুস্পষ্ট নয়। যথা-আমরা হানাফীগণের নিকট এটার ইল্লত হচ্ছে عندر আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এটার ইল্লত হচ্ছে খাদদেব্যের মধ্যে খাদ্য হওয়ার উপযোগিতা এবং সোনা-রূপার মধ্যে মূল্যমানসম্পন্ন হওয়া। ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট এটার ইল্পত হলো ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত করার উপযোগী হওয়া।

প্রবাহিত বা বৈর হওয়া الدُم রক্তের كَانْتَمَا وَجِدَ অতএব যেখানেই পাওয়া যাবে إِنْفِجَارُ প্রবাহিত হওয়া الدُم রক্তের الدُم চাই সেটা হোক হাজ হাজার الدُمْ المُعَنْرِ مَا يَعْفِرُ مِنْ غَنْرِ السَّبِيْلَيْنِ অথবা গায়রে মুস্তাহাযার الدُمْنُوءُ अভয় রাস্তার যে কোনোটি দিয়ে হোক অথবা অন্য কোনো অঙ্গ হতে হোক المُرْضُوءُ مِنْ عَنْدِرُ مَا يَعْفِرُ وَمُ مَا يَعْفِرُ وَمُ مَا يَعْفِرُ وَمُ مَا يَعْفِرُ وَمُ المُعْفَرُ وَمُ يَعْفِرُ وَمُ المُعْفَرُ وَمُ وَالْمُعْفَرُ وَمُ الْمُؤْمُّنُوءُ وَمُ المُعْفَرُ وَمُ المُعْفَرُ وَمُعْفِرُ وَمُ المُعْفَرُ وَمُعْفِرُ وَمُعْمُونُ وَمُعْفَرُ وَمُعْفَرُ وَمُعْفَرُ وَمُعْمُونُ وَمُعْفِرُ وَمُ وَمُعْفَرُهُمْ وَمُعْفَرُونُ وَمُعْفِرُ وَمُعْفِرُ وَمُعْفِرُ وَمُعْفَرُونُ وَمُعْفِرُ وَمُعْفِرُ وَمُعْفَرُونُ وَمُعْفِرُ وَمُعْفَرُ وَمُعْفِرُ وَمُعْفِرُ وَمُعْفَرُونُ وَمُعْفَرُونُ وَمُعْفِرُ وَمُعْفِرُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُعْفِرُ وَالْمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُعُونُ وَمُعْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَمُعْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَمُعْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَا অর্থতি ক্রাড বটো আতফ হয়েছে عَلْمَ এই প্রস্থকারের কাওল وَصْفًا - وَصْفًا এই এই প্রকারের কাওল عَطْفً এর فِيْ عَيْنِ هٰذَا الْمِثَالِ শব্দিট كَالدِّم ব্রসম كَالدِّم হসম إِسْمًا ইসম وَلِكَ الْمَعْنَى হওয়া أَنْ يَكُونَ প্রকৃত উদাহরণ فَاللَّهُ কেননা, তা হলো وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ প্রকৃত উদাহরণ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ তাহলে ইল্লড় كَانَ مِثالًا দম শব্দটির كَانَ مَثِيًّا وَاعْتُبِرَ पि विदिरुना कता হয় فِيْنِهُ إِن اعْتُبِرَ प्रा প্রবাহিত হয় إِنْفَجَرَ وَصْف अवांदिত عوه الْإِنْ فِيجَارِ इस यात وَ عَنْ عَنْ الْإِنْ فِيجَارِ عَلَيْ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْدِ وَاعْتُورَ فِيْدِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى এর گَانُ مِثَالًا তাহঁদে এটা উদাহরণ হয়ে যাবে لِلْوَصْفِ الْعَارِضِ আনুষঙ্গিক كَانَ مِثَالًا তাহঁদে যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে كَاللَّإِنِم अशमरकत وَخَفِينًا को वे वो अकातक النَّهُ تَعْسِبُمُ कारे का अकाना रहाक وَخَفِينًا कारों का वे के यमन अग्रामरक नारम وَالْعَارِضِ वर अग्रामरक जाताय فَالْوَصْفُ الْجَلِيُّ पूठतार अग्रामरक जानीत जर्थ रतना وَالْعَارِضِ فِيْ قَوْلِهِ ययान طَوَانَ अबिए विकालित छिष्टिष्ठ भिवित दुशात वर्गनाय كَالطَّوَانِ वुबरा भारत كُلُّ اَحَدٍ निक्तर विज़ल তোমाদের गृंहमभूटर أَنَهُ مِنَ الطُّوَّافِينَ أَوِ السُّلامُ चूव विश्व ज्ञानाशानाकाती وَالْوَصْنُ الْخَفِيْ الْخَفِيْ الْمُورَمَا يَفْهُمُ अात उग्नामक ७७ २७ ग्रात कार्ता को के विश्व अर्थ مُو مَا يَفْهُمُ अर्थ विश्व अर्थ وَالْوَصْنُ الْخَفِيْ লোক وَمُنْ بَعْضِ عِلَةِ الرِّبُوا আবার কেউ কেউ তা বুঝে উঠতে পারে না كُمْنَ بَعْضِ যেমনি মতপার্থক্য রয়েছে فِي عِلَّةِ الرِّبُوا এবং সমজাতীয় (رحه) এবং সমজাতীয় وَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحه) অবিমাণ وَالْجِنْسُ পরিমাণ عِنْدَنَ এবং সমজাতীয় (م نِي الْاَثْمَانِ খাদ্য হওয়ার উপযোগিতা فِي الْمَطْعُوْمَاتِ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে وَالشَّمَنِيَّةُ খাদ্য وَالشَّمَنِيَّةُ ম্ল্যমান (স্বৰ্ণ-রৌপ্য) বস্তুর মধ্যে (رحه) مَالِكٍ (رحه) আর ইমাম মালিক (র.)-এর মতে الْإِقْتِياتُ (ইল্লত হলো) ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা ব্রাণ্টুই এবং পুঞ্জীভূত করার উপ্যোগী হওয়া।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

रेता चाटना : উक रैवातरा عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَصَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الغ रहा कथरा الغ مَا وَمَا الغ عَلَى وَمُ عِرْقِ विका ना कता रहाह । عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى

وَحُكُمًا لَمُ اَنْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ الْمَعْلَى وَمُقَابِلُ لَهُ اَنْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ الْمَعْلَى وَمُقَابِلُ لَهُ اَنْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ الْمَعْلَى حُكُمًا شَرْعِبًا جَامِعًا بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ كُمَا رُويَ اَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تَ اللّٰى رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى الْوَيَ اللّٰهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَتَجْزِى اَنْ كَبِيرٌ لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَتَجْزِى اَنْ كَبِيرٌ لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَتَجْزِى اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ (ع) اَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى اَبِيكَ دَيْنَ اللّٰهِ اَحْتُ بِالْقَبُولِ فَقَاسَ النَّبِيلُ وَلَا عَلَى الرَّاعِبَ فَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَكَيْنُ اللّٰهِ اَحَتُّ بِالْقَبُولِ فَقَاسَ النَّبِيلُ عَلَى ذَيْنِ الْعِبَادِ قَالَ فَكَيْنُ اللّٰهِ اَحْتُ بَالْفَهُمَا هُو اللَّذِينَ وَهُو عَلَى اللّٰهِ الْمَعْتَى الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا هُو اللَّذِينَ وَهُو وَالْمُعِنَى الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا هُو اللَّذِينَ وَهُو وَالْمُوبُ وَكُوبُ حُكُمُ شَرْعِي ـ وَالْمُوبُ وَكُوبُ حُكُمُ شَرْعِي ـ وَالْمُوبُ وَالْمُوبُ وَكُوبُ حُكُمُ شَرْعِي ـ وَالْمُوبُ وَالْمُ لَا الْمَعْتَى الْمُعْتَى الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا هُو اللَّذِينَ وَهُو وَالْمُوبُ وَلَا اللَّهُ الْمَاءِ وَالْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِى الْمُعْتَى الْمُعْتِى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِى الْمُعْتَى الْمُعْتِعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعْتِي

সরল অনুবাদ : আর তা হুকুম হওয়াও জায়েজ রয়েছে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য– وُصْفًا -এর উপর আতৃফ হয়েছে এবং এটা তার প্রতিপক্ষও বটে। অর্থাৎ এটা জায়েজ রয়েছে যে, এ ইল্লতটি শরয়ী হুকুম হবে, যা মূল ও শাখা উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে পাওয়া যাবে। যেমন– বর্ণিত আছে যে, জনৈকা স্ত্রীলোক নবী করীম 🚐 -এর খিদমতে আগমনপূর্বক বলল, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আমার পিতার উপর এ অবস্থায় হজ ফরজ হয়েছে যে. তিনি অত্যন্ত বদ্ধ হয়ে গেছেন। তার সফর করার ক্ষমতা নেই এবং তিনি সোজা হয়ে সওয়ারির উপর আরোহণ করতে পারেন না। তাহলে এমতাবস্তায় এটা কি যথেষ্ট হবে যে. আমি তার পক্ষ হতে হজ আদায় করে নিবো? নবী করীম 🚃 উত্তরে বললেন, আচ্ছা বল তো দেখি যে. তোমার পিতার উপর যদি কারো পাওনা থাকে আর তুমি তা পরিশোধ করে দাও, তাহলে পাওনাদার কি তোমার নিকট হতে তা গ্রহণ করবে না? সে বলল, হ্যা, কবুল করবে। তখন নবী করীম 🚃 বললেন, তাহলে আল্লাহর পাওনা কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী। এ ঘটনায় নবী করীম 🚃 হজকে মানুষের পাওনার উপর কিয়াস করেছেন। **আর** এখানে মূল ও শাখার মধ্যে মুশতারাক ইল্লুত হচ্ছে 🔑 বা ঋণ। আর 此 হচ্ছে একটি শর্মী হুকুম। কেননা, 此 সে रकरक वना रथ. या कारता माग्निए भावाख थारक ववर विगरक আদায় করা ওয়াজিব। আর অজুব নিঃসন্দেহে একটি শুরয়ী হুকুম। (যাকে নবী করীম 🚃 অন্য শর্য়ী হুকুম অর্থাৎ আদায় করাকালে গ্রহণ করা-এর জন্য ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন)।

على قول ورضنا عاصه عراق المعطورة المع

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে প্রতিনিধিত্বমূলক হজ সম্পর্কে দু'খানা হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত হাদীসখানা ইবনে মালিক (র.) শরহে মানার গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসের কিতাবসমূহে শব্দের কিছুটা তারতম্যের সাথে হাদীসখানা বর্ণিত আছে। যেমন— ইমাম বুখারী (র.) ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন যে, বনী খাসআমের এক মহিলা নবী করীম -এর নিকট আসল এবং বলল যে, হে আল্লাহর রাসূল। হজের ব্যাপারে আল্লাহর ফরজ আমার পিতার উপর আবশ্যক হয়েছে। অথচ তিনি অতি বৃদ্ধ সওয়ারির উপর বসতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ করতে পারি ? হুযুর ক্রিলেন, হাঁা, তুমি তার পক্ষে হজ করতে পার।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম — -এর নিকট এসে বলল, আমার বোন হজ করার মানুত করেছিলেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। (এবং হজ করতে পারেননি।) নবী করীম = বললেন, যদি তার উপর কর্জ থাকত তবে কি তুমি তা আদায় করতে? লোকটি বলল, হাাঁ আদায় করতাম। নবী করীম বললেন, তাহলে আল্লাহর কর্জ আদায় করো। এটা আদায় করা অধিকতর জরুরি।

وَفُرُدًا وَعَدُدًا النظَّاهِرُ اَنَّهُ اَيْتُ لِلْوَصْفِ فَالْوَصْفُ الْفَرْدُ كَالْعِلَّةِ بِالْقَكْرِي وَحْدَهُ أَوِ الْجِنْسُ وَحْدَهُ لِحُرْمَةِ النَّسَاءِ وَالْوَصْفُ الْعَدَدُ كَالْقَذِرِ مَعَ الْجِنْسِ عِلَّةً لِحُرْمَةِ التَّفَاضُلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قُولَهُ إِسْمًا وَحُكْمًا لاَ شُبْهَةَ فِي أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْوَصْفِ وَأَنَّ قُولَهُ لَازِمًا وَعَارِضًا لاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ قِسْمُ لِلْوَصْفِ وَامَّا الْجَلِيُّ وَالْخَفِيُّ وَكَذَا الْفَرْدُ وَالْعَدَدُ فَلَقَدْ أَوْرَدَهُ عَلْى سَبِيْلِ الْمُقَابِكَةِ ` وَالتَّدَاخُلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قِسْمٌ لِلْوَصْفِ إِذْ لَمْ نَجِدُ لَهُ مِشَالًا إِلَّا فِي قِسْمِ الْوَصْفِ وَقَدْ يسَمَّى الْمَعْنَى الْجَامِعُ الْوَصْفَ مُطْلَقًا فِي عُرفِهِمْ سَوَاء كَانَ وَصْفًا أَوْ إِسْمًا أَوْ حُكْمًا عَلَى مَا سَيَأْتِيْ وَهٰذَا كُلُّهُ مِنْ تَفَنُّنِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَالنَّاسُ اَتْبَاعٌ لَهُ وَيَجُوزُ فِي النَّيِّ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ تَابِعًا بِهِ أَيْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰي مَنْصُوصًا فِي النَّصِّ كَالطَّوَافِ فِي سُنُودِ الْبِهِدَةِ وَانَ يَكُونَ فِي غَيْدِ النَّصِ وَلٰكِنَّ ثَابِتًا بِهِ كَالْأَمْثِلَةِ النَّتِي مَرَّتِ الْأَنْ \_

সরল অনুবাদ : চাই তা একক হোক অথবা একাধিক। বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, এ দু'টিও শ্রেণীভুক্ত । অর্থাৎ ইল্লত এমন وَضُف হবে যা একক, اَخْذَاء দারা গঠিত নয়। যেমন- تَدُر অথবা جِئْس একাকী ধারে বিক্রয় হারাম হওয়ার জন্য ইল্লত। অথবা সে مُنْف, কতিপয় বস্থু দারা গঠিত হবে। যেমন - جنس ও جنس উভয়ে একত্রে 'অতিরিক্ত' হারাম হওয়া-এর জন্য ইল্লত। মোটকথা, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য إسْسًا وَحُكْسًا এ দু'টি নিঃসন্দেহে এর প্রতিপক্ষ এবং وَعَــارِضًا এবু'টি সন্দেহাতীতভাবে وَضُف وَخُف اللهِ اللهِ अकात्र कुछ । আর وَخُف اللهِ عَلَيْكًا وَخُف اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلِيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ তদ্রপ فَرُدًا وَعَدُدًا अ চারটি বাক্যের আনুপূর্বিক অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায় যে, وَمُنْك، এর প্রতিপক্ষ ও অন্তর্ভুক্ত উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। অবশ্য শক্তিশালী মত এই যে. এ চারটিই -এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটার প্রকার। কেননা, وَضُفَ হতে বিচ্ছিনু অবস্থায় এদের অস্তিত্বের কোনো উদাহরণ আমরা পাইনি। মোটকথা, عِلَّة جَامِعَة -এর এ সকল প্রকারকে উসূলীদের পরিভাষায় কখনো সাধারণভাবে ورُضْف বলে ফেলা হয়, চাই এ ইল্লতটি وَضَف হোক অথবা إِشْم অথবা শরয়ী হুকুম। যেমনটি স্বয়ং গ্রন্থকার (র.)-এর কালামে তার আলোচনা শীঘ্ৰই আসছে। এসব কিছু ফখৰুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এরই রকমারি উদ্ভাবন। আর অন্যান্য লোকজন তাঁরই অনুসরণকারী। আর এটাও জায়েজ রয়েছে যে, এ علُّه বয়ং নসের মধ্যে উল্লিখিত হবে অথবা উল্লিখিত হবে না: কিন্তু তা দ্বারা আবশ্যই সাব্যন্ত হবে। অর্থাৎ উল্লিখিত ইল্লতের জন্য এটা জায়েজ রয়েছে যে, তা সুস্পষ্টভাবে নসের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। যেমন- বিডালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কিত হাদীসের মধ্যে كَوَافْ ইল্লতটির সুম্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর এটাও জায়েজ আছে যে, নসের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে না; কিন্তু 🚣 -এর চাহিদা দ্বারা সাব্যস্ত হবে। যেমনটি এইমাত্র উল্লিখিত উদাহরণসমূহে বয়েছে।

المَّذُ وَالْعَرْدُ وَالْعَرْدُ وَالْعَاهِرُ الْعَاهِرُ الْعَاهِرُ الْعَاهِرُ الْعَاهِرُ الْعَاهِرِ الْعَرْدُ وَالْعَدُ وَالْعُلُومُ وَالْعُدُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُومُ وَالْعُلُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُ

هوه وصني ورضي النور المورد ا

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে عِلَّهِ একক ও একাধিক হতে পারে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইল্লত একক (মাত্র একটি)ও হতে পারে, আবার একাধিকও হতে পারে। একাধিক হওয়ার অর্থ হলো, কয়েকটি বস্তু সমষ্টিগতভাবে (যৌথভাবে) علة হওয়া। যেমন– কোনো কোনো সময় পায়খানা, প্রস্রাব, রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি মিলে অজু ওয়াজিব হওয়ার عِلَّة হয়ে থাকে।

وغَيْرٍ والنَّصُ وَغَيْرٍ والنَّ وَمَ النَّصُ وَغَيْرٍ والنَّ وَمَ النَّصُ وَغَيْرٍ والنَّصُ وَغَيْرٍ والنَّمُ وَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّمَ اللَّهِ اللَّمَ الللَّمَ اللَّمَ الللَّمَ اللَّمَ اللَّم

আর উক্ত عِلَّه সরাসরি عِلَّه -এর মধ্যে উল্লেখ না থাকলেও চলবে। তবে উক্ত عِلَّه দ্বারা তা সাব্যস্ত হতে হবে এবং غَف একে কামনা করতে হবে। যেমন– হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী করীম المناف -এর অনুমতি দিয়েছেন। আর এটার عِلَّه (কারণ) হলো عَلْهُ -এর দরিদ্রতা। অথচ نَصْ এর মধ্যে স্পষ্টভাবে দরিদ্রতার উল্লেখ নেই। তবে عَامِدُ টি লাযেমভাবে একে বুঝে থাকে।

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يُعْلَمُ بِهُ أَنَّ هُ فَا الْوَصْفَ وَصْفُ دُون غَيْرِهِ فَقَالَ وَ دَلَالَةً كُون الْوَصْفَ الْوَصْفَ عِلَّةً صَلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ فَإِنَّ الْوَصْفَ الْوَصْفَ عِلَّةً صَلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ فَإِنَّ الْوَصْفَ فِي الْقِيبَاسِ بِمَنْ زِلَةِ الشَّاهِدِ فِي الدَّعُول الدَّعُول في الشَّاهِدِ لِلْقَبُولِ اَنْ يَكُون فَكَمَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ لِلْقَبُولِ اَنْ يَكُون فَكَمَا يُشْتَرطُ فِي الشَّاهِدِ لِلْقَبُولِ اَنْ يَكُون صَالِحًا وَعَادِلًا فَي الشَّاهِدِ لِلْقَبُولِ اَنْ يَكُون صَالِحًا وَعَادِلًا فَي الشَّاهِدِ لِلْقَبُولِ الْعَمَا اَنَّ فِي الشَّاهِدِ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ قَبْلَ الصَّلَاحِ وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ قَبْلَ الصَّلَاحِ وَلَا يَجِبُ قَبْلَ الْعَدَالَةِ فَكَذَا فِي الْوَصْفِ ثُمَّ وَلَا يَجِبُ قَبْلَ الْعَدَالَةِ عَلَى غَيْدِ بَتَنْ مَعْنَى الصَّلَاحِ وَالْعَدَالَةِ عَلَى غَيْدِ الْعَدَالَةِ بِقُولِهِ . يَتُرتينِ اللَّذِي فَبَدَأُ اوَلًا بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ بِقُولِهِ . يَرْتِينِ اللَّذِي فَبُدَأُ اَوَلًا بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ بِقُولِهِ .

সরল অনুবাদ: ইল্লতের প্রকারসমূহ বর্ণনা করার পর এখন গ্রন্থকার (র.) এ مغيار বা মাপকাঠিটির বর্ণনা করছেন, যা দ্বারা গায়রে ইল্লত হতে ইল্লতের পার্থক্য জানা সম্ভব হবে। সুতরাং তিনি বলেছেন, وَصُفُ -এর উপযুক্ততা ও ন্যায়পরায়ণতাই তার 'ইল্লুত হতে পারা'-এর প্রতি निर्দেশ करत । किसारमत जन्म कर्त । किसारमत जन्म कर्त । অভিযোগ-এর সাক্ষীর ন্যায়। যদ্রপ সাক্ষীর সাক্ষ্য কবল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, তিনি সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত ও ন্যায়পরায়ণ হবেন, তদ্রপ فن -এর জন্যও উপযুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। আর যদ্রপ উপযুক্ততা সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর আমল করা জায়েজ নয় এবং ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে এটার উপর আমল করা ওয়াজিব নয়, (যদিও জায়েজ) وَصُنْف -এর অবস্থাও ঠিক তদ্ধপ। (অর্থাৎ উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে এটার উপর আমল করা শুদ্ধ নয় এবং ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে আমল জায়েজ আছে. ওয়াজিব নয়।) وَصُف -এর উপযুক্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা-এর অর্থ কি গ্রন্থকার (র.) অধারাবাহিক পদ্ধতিতে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাচ্ছেন। সুতরাং তিনি তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রথমে ন্যায়পরায়ণতা-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

न्ता किक अनुवान : فَمُ شُرُهُ وَمَهُ وَمَ الْمَا الْمَالُ وَمَ الْمَالُ وَمَ الْمَالُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ الْمَالُ وَمَالُ الْمَالُ وَمَالُ الْمُوسَفُ وَصَدُّ وَمَادُ وَمَادُ وَمَا اللّهُ مَالُ اللّهُ وَمَادُ وَمَادُ وَمَادُ وَمَادُ وَمَادُ وَمَادُ وَمَا اللّهُ وَمَالُ اللّهُ وَمَالُ اللّهُ وَمَالُ اللّهُ وَمَالُ اللّهُ وَمَالُ وَمَالُ اللّهُ وَمَالُ وَمَالُ اللّهُ وَمَالُ وَمَالِكُ وَمَالُ وَمَالِكُ وَمَالُ وَمَالِكُ وَمَالِكُومُ وَلَا لَكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمِلْكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمَالِكُومُ وَالْمَالِكُ وَمَالِكُومُ وَالْمَلْلِ وَمَالِكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمَالِكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمَالِكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمَالِكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمِلْكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمَالِكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمَالِكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمِلْكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمِلْكُومُ وَالْمُعَلِّ وَمِنْ وَالْمُعَلِّ وَمِعَلَى مَاللّهُ وَمِلْكُومُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِلِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَا

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَصَغُو الحَ الحَمَّ الْحَرَّ الْوَصَغُو الحَ وَصَعُ الحَمَّ الحَمَ الحَمَّ الحَمَّ

প্রকাশ থাকে যে, عَدَالَة এবা -এর بَصْف -এর সমজাতীয়ের মধ্যে وَصْف वা ক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা এটার عَدَالَة প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ অনুরূপ হলেই তা عَادِلْ वलে প্রমাণিত হবে, আর অনুরূপ না হলে তা غَادِلْ সাব্যস্ত হবে।

بِظُهُورِ أَثَرِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِيهِ أَىْ بِأَنْ ظَهَرَ أَثَرُ الْوَصْفِ فِيْ جِنْسِ الْمُحَكِّمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ مِنْ خَارِجٍ قَبْلَ الْقِيبَاسِ وَإِنْ ظَهَر ٱثَرُهُ فِي عَيْنِ ذَٰلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ مِنْهُ فَيِالطُّويْقِ الْأُولٰي وَجُمُلَتُهُ تَرْتَقِي إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعِ ٱلْأَوَّلُ أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُ عَيْنِ ذَٰلِكَ ٱلْوَصْفِ فِيْ عَيْنِ ذَٰلِكَ الْحُكْمِ وَهُوَ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ كَاثَرِ عَيْنِ الطُّوانِ فِي عَيْنِ سُودِ الْهِرَّةِ وَالثَّانِي أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُ عَبْنِ ذٰلِكَ الْوَصْفِ فِيْ جِنْسِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) كَالصِّغَرِ ظَهَرَ تَاثِبُرُهُ فِي جِنْسِ حُكْمِ النِّكَاجِ وَهُوَ وِلاَيَةُ الْمَالِ لِلْوَلِيِّ فَكَذَا فِي وِلاَينةِ النِّكَاحِ وَالثَّالِثُ أَنْ يُوَتِّرَ جِنْسُهُ فِيلْ عَيْنِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ كَاِسْقَاطِ قَضَاءِ الصَّلُوةِ الْمُتَكَثِّرَةِ بِعُذْرِ الْإغْمَاءِ فَإِنَّ لِجِنْسِ الْإغْمَاءِ وَهُ وَ الْجُنُونُ وَالْحَيْضُ تَاثِيْرًا فِي عَبْنِ إِسْقَاطِ الصَّلُوةِ وَالرَّابِعُ مَا ظُهَرَ اَثَرُ جِنْسِهِ فِىْ جِنْسِ ذٰلِكَ الْحُكْمِ كَإِسْقَاطِ الصَّلُوةِ عَنِ الْحَائِيضِ فَإِنَّ لِجِنْسِهِ وَهُوَ مُشَقَّةُ السَّفِرِ تَاثِيْرًا فِيْ جِنْسِ سُقُوطِ الصَّلْوةِ وَهُوَ سُقُوطُ الرَّكْعَتَيْنِ وَهٰذِهِ الْاَقْسَامُ كُلُّهَا مَقْبُولَةٌ وَقَدْ اطَالَ الْكَلَامَ فِيها صَاحِبُ التَّوْضِيْعِ ـ

সরল অনুবাদ : ﴿مُعَلَّنْ وَمِ এর ছকুমের সমগোত্রীয় হুকুমের মধ্যে তার লক্ষণ প্রকাশিত হওয়া দারা অর্থাৎ যে وُضُف -কে কোনো হুকুমের ইল্লত সাব্যস্ত করা হচ্ছে, যদি সে হুকুমের সমগোত্রীয় হুকুম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কিয়াস করার পূর্বেই অন্য কোনো নস দ্বারা এ নসের লক্ষণ প্রকাশ হয়ে পড়ে (তাহলে وَضُفُ-এর ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।) আর যদি হুবহু সে হুকুমটি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে فنف -এর লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে অধিকতর সঙ্গত কারণে এর ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হবে। মোটকথা, কোনো এর ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হওয়ার চারটি অবস্থা হতে পারে - ১. যে وَصُنْف-কে হুকুমের ইল্লত সাব্যস্ত করা হচ্ছে, যদি সে وَصُف - এর লক্ষণ হুবহু সে হুকুমের মধ্যে (নস-এর সাহায্যে) প্রকাশ পায়, তাহলে এরূপ وَمْنُ সর্বসম্মতিক্রমেই কার্যকর ইল্লত। যেমন- হুবহু الْهُ الْهُ এর লক্ষণ হুবহু বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া-এর হুকুমের মধ্যে (প্রকাশ পেয়েছে)। ২. च्तर त्यं وَصْف - अत नक्षन - مُعَلَّلُ بِهُ - अत नक्षन - مُعَلَّلُ بِهُ - अत नक्षन - وَصْف মধ্যে প্রকাশ পাবে। যার উদাহরণ গ্রন্থকার (র.) পরে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হুবহু ﴿ وَلاَ يَتَ زِيكُاحٍ । এর লক্ষ্ণ ولاَيت زِيكَاح । এর ভুকুম-এর সমগোত্রীয় ভুকুম অর্থাৎ ولأينت مال এন মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ﴿مِنَارُعُ এর ইল্লত বলে مُنَارُعُ এর হুকুম দারা অভিভাবক অপ্রাপ্ত বয়ক্ষের মালের উপর 📆 বা লেনদেন করার ولاَيتُ রাখে।) সুতরাং এটার উপর কিয়াস করে অভিভাবক অপ্রাপ্ত বয়ঙ্কের বিবাহের বেলায়ও ولاَيْتُ -এর অধিকার লাভ করবে। ৩. এ وَصَنْف এর সমগোত্রীয় লক্ষণ হবহু مُعَلَّنْ بِهِ-এর হকুমের মধ্যে প্রকাশ পাবে। যেমন– সংজ্ঞাহীনতার ওজর-এর ইল্লত বলে বহু সংখ্যক নামাজের কাজা জিমা হতে রহিত হয়ে যাওয়ার হুকুম প্রদান করা তার সমগোত্রীয় ইল্লুত অর্থাৎ পাগলামী ও হায়েয-এর উপর কিয়াস করে, যাদের লক্ষণ হুবহু নামাজ রহিত হওয়ার হুকুমের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ৪. এ وَصُف -এর সমগোত্রীয় - عَمَلُلْ بِهِ विका विका - مُعَلَّلْ بِهِ विका विका - وَصَف মধ্যে প্রকাশ পার্বে। যেমন- ঋতুবতী মহিলার উপর হতে নামাজ সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে যাওয়া। কেননা, ঋতুবতীর উপর নামাজের কায়া সম্পাদন করা কষ্টের কারণ। এ ভিত্তিতে সফর-এর কষ্ট তারই সমগোত্রীয়। আর সফর-এর কষ্ট নামাজ রহিত হওয়ার হুকুমের মধ্যে প্রভাব রাখে। অর্থাৎ (তার উপর হতে সম্পূর্ণরূপে নামাজ রহিত হয়ে যায় না, যেমন হায়েযের বেলায় হয়ে থাকে; বরং চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজসমূহের মধ্যে) শুধু দু' রাকআতই রহিত হয়। মোটকথা, عَدَالُت এর এ অবস্থা চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিই গ্রহণযোগ্য। 'তাওয়ীহ' প্রণেতা আল্লামা সদরুশ শরীয়াহ (র.) এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন।

الْسُعَلِّلِ بِهِ श्रकानिज शुख्या فِيْ جِنْسِ लिक कक्ष فِيْ جِنْسِ अरुगावी है بِطُهُورِ : नाक्कि अनुवान إلْسُعَلِّلِ بِهِ श्रकानिज शुख्या فِيْ جِنْسِ الْحُكْمِ अर्थालान विशे-এत فِيْ جِنْسِ الْحُكْمِ अर्थालान विशे-अत وَيَ جِنْسِ الْحُكْمِ الْعَالَمُ الْمُورِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْمِّمِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْمِّمِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْمِّمِ الْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ وَالْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِ

মধ্যে بي يَعْدَلُ الْقِيكَاسِ মুআল্লাল বিহী-এর হুকুমের مِنْ خَارِج অন্য কোনো নস দ্বারা الْمُعْدَلُلُ يِهِ किয়াস করার পূর্বে وَإِنْ ظَهَرَ आंत यिन فَبِالطَّرِيْقِ विह ति مِنْدُ अय्रामात्कत नक्ष الْمُعَلَّل بِهِ हिन त्य स्क्या إِنْ عَبْنَ ذَلِكَ الْحُكْمِ का में कि विहें الْمُعَلَّل بِهِ وَصَنْفَ কোনো تَرْتَعَى সেগতকথা হলো وَجُمُنْلَتَهُ صَاءَة الْمَاكِيْنِ أَعَلَى اللَّهُ وَصَنْفَ কোনো الْأَوْلِي أَثْرٌ यिपि প্ৰকাশ পায় أَنْ يَظْهَرُ अथप्रि टरला أَوْرًكُ अथप्रि وإلى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ अवंदा विकास विकास مُتَّفَقُ عَلَيْهِ তাহলে এটা وَهُوَ তাহলে কুমের মধ্য فِي عَيْنِ ذَٰلِكَ الْحُكْمِ ওয়াসফের فَ فُلِكَ الْوَصْفُ সর্বসম্মতভাবে কার্যকর ইল্লত كَأْثِر যেমনি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে عَبْنِ الطَّوَافِ হবছ عَبْنِ الطَّوَافِ সর্বসম্মতভাবে কার্যকর كَأَثِر হবছ فِي عَبْنِ عَبْنِ الطَّوَافِ বিড়ালের فَيْ جِنْسِ ذَٰلِكَ अंकृष शाद عَيْنِ निपर्णन عَيْنِ चवर عَيْنِ निप्णन اَثُرُ अर्कृष اَنْ يَظْهَرَ ववर وَالثَّانِيُ आत र्षिठीयि राला وَالثَّانِيُ মুআল্লাল বিহী-এর সমগোত্রীয় الْمُصَيِّنَفُ (رحاً) আর তা হলো وَهُوَ الَّذِيْ স্মানিত গ্রন্থকার যাঁ পরে উল্লেখ حُكْمِ النِّيكَاحِ स्प्रावीय एक्स فِي جِنْسِ रायान वरार्प्त अक्रवात नक्ष طَهَرَ تَاثِيْرُهُ नक्ष्त والنَّيكاح स्प्रान वरार्प्त كَالصِّغُر विवारের وَلَايَةُ النَّالِ আভিভাবকের জন্য وَلَايَةُ النَّالِ আর তা হলো وَلَايَةُ النَّالِ মালের ওলীত্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে وَلَايَةُ النَّالِ অভিভাবকের জন্য স্তরাং এটার উপর কিয়াস করবে نِیْ يُؤْثِر অভিভাবকত্বের النَّيْکاج विবাহের وَالشَّالِثُ আর তৃতীয়টি হলো إِنْ يُؤْثِر रयमन وَسُفَ طِي अ्यान्नान विशे-এत हरूरमत मर्द्या كَاسْفَاطِ विशे- وَصُف प्रमानक- विशे- अर्था وَخُسُمَةُ وَعُسَ तिहरू हरा या था । الْاغْمَاءِ الصَّلَوةِ अलातत काता الْمُتَكَثَّرُ काया नामाल عَانَ अरह काया नामाल الْمُتَكَثَّرُ अरह काया नामाल عَانَ अरह काया नामाल الْمُتَكَثَّرُ कनना ७ وَالْعَبَضُ वात जा राला الْجُنُونُ वात जा राला وَهُو صَاءَ अराखादी राखा الْاغْمَاءِ कात नमावादी र وَالْعَبَضُ হায়েযের উপর কিয়াস করে। اِسْقَاطِ الْصَّلُوةِ হবছ فِي হবছ فِي नाমাজ রহিত হওয়ার হকুমের মধ্যে اِسْقَاطِ الْصَّلُوةِ ذُلِكَ الْحُكْمِ प्रमातीबीरात सर्ध فِي جنس अवान शात وَنُ جَنْسِه प्रांत हुए के जात हुई क्रमातीबीरात सर्ध وَالرَّابِعُ غَانْ নামাজ كَاسْتَاط ঋতুবতী মহিলার উপর হতে أَانْ مِن الْحَائِضِ নামাজ الصَّلُوز মুআল্লাল বিহী-এর হুকুমের মধ্যে كَاسْتَاط যেমন রহিত হয়ে যাওয়া فِيْ جِنْسِ সফরের السُّفَرِ সফরের السُّفَرِ অার তা হলো কষ্টকর অবস্থা السُّفَرِ সফরের তা প্রভাব রাখে إ সমজাতীয়ের মধ্যে سُغُوط الصَّلوة রহিত হওয়ার হুকুমের মধ্যে وَهُوَ আর তা হলো سُعُوطِ الصَّلوة রহিত হওয়া الرَّكُعَتَيْن الْكُلاَمَ अवश्वांत وَهُذَ اَطَالَ अवश्वांत مُقْبُولَةً अवश्वांत كُلُّهُمُ अर्थांतर وَهُلُو الْأَقْسَامُ वाद्याहन صَاحِبُ التَّوْضِيْعِ व विषया صَاحِبُ التَّوْضِيْعِ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, مُعَلَّلْ بِهِ -এর আলোচনা : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, مُعَلِّلْ بِهِ -এর مُعَلِّلْ عِلْمَ -এর مُعَلِّلْ প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা عَدَالَةُ अकाশিত হওয়ার দ্বারা عَدَالَةُ अমাণ করেছেন যে, মোট চারভাগে عَدَالَةُ এ-এর عَدَالَةُ প্রমাণিত হয়ে থাকে।

এক হ্বন্থ ঐ کُمْ হবন্থ হিন্দু -এর মধ্যে প্রকাশিত হবে। যেমন– হুবন্থ তাওয়াফের প্রতিক্রিয়া বিড়ালের হুবন্থ উচ্ছিষ্টের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

चुरे. ছবহু উক্ত وَصَفَ -এর كُمُ -এর بَنْس এর بَنْس -এর মধ্যে প্রকাশিত হবে। যেমন- হুবহু مِنْس (শিশুত্ব)-এর بُنُر বিবাহের مُكُم অর্থাৎ মালের ولايت -এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

তন وَصَف -এর كَكُمْ উক্ত حَكُمْ -এর عَيْن এর عَيْن করবে । বেহুঁশীর কারণে অধিক নামাজের কাযা পরিত্যক্ত হওয়া । । পাগলামী ও حَييْن ভপর কিয়াস করে যার اَثَرُ মূল নামাজ পরিত্যক্ত হওয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ।

চার - وَصَّف - এর اَثَرُ হকুম -এর بِنْس হরে। ত্রুম -এর মধ্যে প্রকাশিত হবে। যেমন– হায়েযা হতে নামাজ পরিত্যক্ত হওয়া। কেননা, এটার بِنْس অর্থাৎ সফরের কষ্ট এর أَثَرٌ নামাজ পরিত্যক্ত হওয়ার بِنْس -এর মধ্যে রয়েছে। যা হোক উপরিউক্ত চতুষ্টয় প্রকারের সব কয়টিই গ্রহণযোগ্য।

شُمَّ ذُكَرَ بَيَانُ الصَّلاَجِ فَعَالُ وَلَّعَنِيْ بِصَلاَجِ الْوصْفِ مُلاِيمَتَهُ وَهِى اَنْ يَّكُونَ عَلَىٰ مُوافَقَةِ الْعِلَلِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ رُسُولِ اللّهِ عَلَىٰ وَعَنِ السَّلَفِ بِاَنْ تَكُونَ عِلَّةً هٰذَا الْمُجْتَبِهِدِ وَعَنِ السَّلَفِ بِاَنْ تَكُونَ عِلَّةً هٰذَا الْمُجْتَبِهِدِ مُوافَقَةً لِعِلَّةٍ إِسْتَنْبَطَ بِهَا النَّبِيمُ عَلَيْهِ مُوافَقَةً لِعِلَّةٍ إِسْتَنْبَطَ بِهَا النَّبِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَلَا تَكُونُ السَّلَامُ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَلَا تَكُونُ السَّالِمَ غَرْ فِي وَلَا يَكُونُ السَّاكِحِ جَمْعُ مَنْكَحِ بِمَعْنَى النِّكَاحِ وَقِيلً السَّغَر فِي وَلَايَة وَلَيْهِ السَّغَنَى النِّكَاحِ وَقِيلً السَّغَر فَى وَلَايَة وَهُو صَعِيبَ فَى وَاخْتَلَفَ فِي عِلَّةٍ وَلَايَة السَّافِعِي (رح) هِي وَلَايَة البَكَارَةُ وَعِنْدَنَا هِي الصَّغَرُ وَبَيْنَهُمَا عُمُومُ وَلَا السَّعَا عُمُومُ وَعَيْدَ الشَّافِعِي (رح) هِي الْبَكَارَةُ وَعِنْدَنَا هِي الصَّغَرُ وَبَيْنَهُمَا عُمُومُ وَوَعِيدًا الشَّافِعِي (رح) هِي الْبَكَارَةُ وَعِنْدَنَا هِي الصَّغَرُ وَبَيْنَهُمَا عُمُومُ وَعُهِ وَفُو صَعِيْدَ وَكُونَ وَمَنْ وَجُهِ وَقُو صَعِيْدَ وَلَا وَالْمَالَةُ وَلَا السَّافِعِي (رح) هِي السَّعَدُ وَبَيْنَهُمَا عُمُومُ وَعُهِ وَفُو صَعِيْدَ وَلَا وَعَنْدَنَا هِي الصَّغَرُ وَبَيْنَهُمَا عُمُومُ وَالْمَعَامُومُ وَقَعْ وَعُهُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمِي وَعُهُ وَالْمَعَامُ وَالْمَاعُمُومُ وَعُهُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمَاعُومُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمَاعُمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمِي الْمَعْمُ الْمُعُومُ وَالْمُ الْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ الْمُعُلِقُومُ الْمُعُمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُومُ الْمُعُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُومُ وَا

সরল অনুবাদ : عَدَالَة -এর বর্ণনা সমাপ্ত করে গ্রন্থকার (র.) এখন وَصَنْ وَصَنْ এর মর্মার্থ বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, আর وَصَف पाরা আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, وَصَّف হুকুমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। অর্থাৎ صَفْ সে ইল্লভসমূহের অনুরূপ হবে, যা নবী করীম 🚃 ও সালাফে সালেহীন হতে উদ্ধৃত হয়েছে। এভাবে যে, মুজতাহিদ-এর উদ্ভাবিত ইল্লত নবী করীম 🚐 , সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেয়ীগণের উদ্ভাবিত ইল্লতের অনুরূপ হবে। তাঁদের উদ্ভাবিত ইল্লত হতে দূরবর্তী ও বিপরীত হবে না। যেমন, আমরা বিবাহের অভিভাবকত্বের জন্য **অপ্রাপ্ত বয়স্কতাকে ইল্লত সাব্যস্ত করেছি। গ্রন্থকা**র (র.)-এর ইবারতে উল্লিখিত مَنْكُمُ শব্দটি مُنَاكِحُ -এর বহুবচন। এটা একটি মাস্দারে মীমী; যা 'বিবাহ' -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা 🕹 🕹 -এর বহুবচন। কিন্তু এ অভিমতটি দুর্বল। বিবাহ সংক্রান্ত অভিভাবকত্ত্বের ইল্লত-এর ব্যাপারে মুজতাহিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটার ইল্লত 'কুমারিত্ব' এবং আমাদের মতে 'অপ্রাপ্ত বয়স্কতা'। এ ইল্লত দু'টির মধ্যে عُمُرُمُ । এর সম্পর্ক রয়েছে وخُصُوْصٌ مِنْ وَجْدٍ

শाব্দিক অনুবাদ : وَكُن الله و الصّلاح الصّلاح المصّلاع الموسّلاء وهم المعرود الله الموسّلاء المسلام الموسّلاء الموسّلاء الموسّلاء الموسّلاء المسلام الموسّلاء الموسّ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَلَوَ الْوَصَّفِ الخِ الْوَصَّفِ الخِ এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عَلَدُ وَنَعَنِيْ بِصَلَاحِ الْوَصَّفِ الخ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, عَدَالَةٌ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটার عَدَالَةٌ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটার مَدَالَةً গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটার مَدَالَةً গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটার مَدَالَةً গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটার ক্রিন্তি আলোচনা শেষ করার পর এ স্থলে صَلَاحَبَة এব আলোচনা করা হয়েছে।

وَالَّهُ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। আরো খুলে বললে বলতে হয় যে, নবী করীম হ্রে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেয়ীগণ যেসব ইল্লত উদ্ভাবন করেছেন মুজতাহিদদের উদ্ভাবিত عَلَّهُ যেন সেগুলোর অনুরূপ হয়। এদের সাথে সামঞ্জস্যহীন না হয়। যেমন– বিবাহের خُلُهُمُّ এর ব্যাপারে আমরা عَلَّهُ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া)-কে عَلَّهُ وَلَا اللهُ ا

ثَيِّبًا وَكَذَا الْبِكُر يَـجُوْدُ أَنْ تَـكُوْنَ رَةً وَانٌ تَكُوْنَ بَالِغَةً فَالْبِكُرُ الصَّغِيرَةٌ يُولِّي عَلَيْهَا إِتَّفَاقًا وَالثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ لَا يُولَى عَلَيْهَا إِتِّفَاقًا وَالتَّيِّبُ الصَّغَيْرَةُ يُولَّى عَلَبْهَا عِنْدَنَا دُوْنَ التَّشافِعِيِّ (رح) وَالْبِكْرُ الْبَالِغَةُ يُولِي عَلَيْهَا عِنْدَ النَّسَافِعِي (رح) لَا عِنْدَنَا فَعِنْدَنَا لِلصِّغَيرِ تَاثَيْرٌ فِي وَلاَيَةٍ النَّكَاحِ لِمَا يَتَّصلُ بِه مِنَ الْعَجْزِإِذِ الصَّغيْرَةُ عَاجَزَةٌ عَن التَّبَصُّرُف في نَفْسهَا وَمُالِهَا وَلاَ تَهْتَدَى إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَقُدْ ظُهَر تَاثِيْرُهُ فِيْ وَلاَيَةِ الْمَالِ بِالْإِتِّفَاقِ فَكَذَا فِيْ وَلاَينَةِ النِّبِكَاحِ فَإِنَّهُ أَيْ البِّصِغَرُ مُسَوَّثُرُّ فِي اتِ الْوَلَايَةِ مِثْلُ تَاثِيْدِ النَّطُوَافِ فِي طَهَارَةِ حَورِ النَّهِ مَنَ الصَّا يَتَّصلُ بِهِ مِنَ الضَّرُورَةِ وَالْحَسرج فِنْ كَنْشَرةِ الْمُسَزَاوَلَةِ وَالْسَجعَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ وَصْفَ الصِّغُرِ الَّذَى نَقُولُ بِهِ فِي ا وَلَايَةِ النِّكَاحِ مُرَوافِقُ لِوَصْفِ السَّطَوافِ الَّذِى قَالَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سُوَدِ الْهِرَّةِ فِي كَوْنِهِ مَا مُفْضِيًّا إِلَى النَّحَرَج وَالضَّرُورَةُ فَكَمَا أَنَّ الطَّوَافَ فِي الْهِرَّةِ صَارَ ضُرُّورَةً لَازِمَةً لِطَهَارُةَ السُّوْرِ فَكَذَا الصِّغَرُ فِي النِّكَاجِ بَارَ ضَنُوْوَرَةً لَازِمَةً لِوَلاَيَةِ النِّيكَاحِ ذُوْنَ الْإِطْرَادِ مُتَّعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ صَلاَحُهُ وَعَدَالُتُهُ أَيَّ دَلِيثُلُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةٌ صُلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ .

সরল অনুবাদ : সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্কার ক্ষেত্রে এটা সম্ব রয়েছে যে, সে 'বাকেরা' অথবা 'ছাইয়িবা' যে কোনোটিই হতে পারে। আর কুমারীর ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব রয়েছে যে. সে অপ্রাপ্ত বয়স্কা অথবা প্রাপ্ত বয়স্কা যে কোনোটিই হতে পারে। যদি কুমারী ও অপ্রাপ্ত বয়ক্ষা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর অভিভাবকত সাব্যস্ত হবে। আর যদি সাইয়্যেবা ও প্রাপ্ত বয়ক্ষা হয়, তাহলে তার উপর সর্বসম্মতিক্রমে অভিভাবকত সাব্যস্ত হবে না। আর যদি ছাইয়িবা ও অপ্রাপ্ত বয়কা হয়, তাহলে আমাদের মতে তার উপর অভিভাবকত সাব্যস্ত হবে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং আমাদের মতে বিবাহের অভিভাবকত অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে 'অপ্রাপ্ত বয়স্কতা'-এরই প্রভাব রয়েছে। **কেননা, এটার সাথে** অক্ষমতা ও অপারগতা সংশ্রিষ্ট রয়েছে। এ জন্য যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা তার নিজ সত্তা ও সম্পদের ক্ষেত্রেই نُهَدُّ أَنْ এর ক্ষমতা রাখে না এবং সে জানেই না যে, তা কিভাবে সম্পাদন করতে হয়। আর সম্পদের অভিভাবকত অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্কতা-এর প্রভাব সর্বসম্মতিক্রমে প্রকাশ পেয়ে গেছে। সূতরাং এটার উপর কিয়াস করে অভিভাবকের জন্য বিবাহের ক্ষেত্রেও অভিভাবকত্ত-এর হক সাব্যস্ত হওয়া উচিত। **কাজেই** এটা অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্কতা অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ঠিক তদ্রূপ প্রভাবই রাখে, যদ্রূপ اَنْ বা অধিক আনাগোনা প্রভাব রেখে থাকে বিডালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে। কেননা, এটার সাথেও প্রয়োজন এবং অক্ষমতা সংশ্লিষ্ট রয়েছে। বিড়ালের গৃহাভ্যন্তরে বসবাস করার ও বারবার আনাগোনা করার কারণে তা হতে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন। সারকথা এই যে, বিবাহের অভিভাবকত্ব সাব্যন্ত করার ক্ষেত্রে যে অল্প বয়স্কতা-এর وَصُنَّكُ টিকে আমরা বিবেচনা করেছি, তা ঠিক সে وَصَف طَهُواف -এরই অনুরূপ, যাকে নবী করীম 🚐 বিড়ালের উচ্ছিষ্টের হুকুমের ব্যাপারে বিবেচনা করেছেন। এ হিসেবে যে, উভয়ের মধ্যেই অসুবিধা ও প্রয়োজন বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং যদ্রপ বিড়ালের 🗀 🗘 বা অধিক আনাগোনার প্রয়োজন তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার কারণ হয়েছে. তদ্রপ বিবাহের ব্যাপারে অল্প বয়স্কতা-এর অক্ষমতা অভিভাবকত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হবে। কিন্তু أَشْرَادُ বা অবিচ্ছেদ্যতা দলিল নয়। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্ববর্তী কাওল- 🛶 🌤 এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ وَصَف -এর কিয়াসের ইল্লত হওয়ার জন্য তার উপযুক্ততা ও ন্যায়পরায়ণতাই হচ্ছে দলিল ।

অভিজ্ঞাৰকুত্ব সাব্যস্ত হবে اِبِّغَاقًا সর্বসম্বতিক্রমে وَالشَّيِّبُ الْبَالِغَةُ সর্বসম্বতিক্রমে اِبِّغَاقًا আর যদি ছাইয়িবা ও প্রাপ্ত বয়ক্ষা হয় المُرَلِّي عَلَيْهَا بِمَا يَعْمَا وَالسَّلِيْمُ الْمَالِغَةُ يُوَلِّيْ عَلَيْهَا সর্বসম্বতিক্রমে وَالثَّبِّبُ الصَّغِيْرَةُ আর যদি ছাইয়িবা ও অপ্রাপ্ত বয়ক্ষা হয় তাইলে তার উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে عِنْدَنَا صَائِعِيّ (رح) আমাদের মতে (وَنْ اَلشَّافِعِيّ (رح) হমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাব্যস্ত হবে عِنْدَ الشَّافِعِيِّي आत यि क्यांती अक्षां वयका रय يُوَلِّي عَلَيْهَا अत यि क्यांती अक्षां वयका रय وَالْبِكُرُ الْبَالِغُهُ لِلصِّغَر تَاثِيْرٌ किलू आमारानत मरा عَعْنَدُنا किलू आमारानत मरा عَنْدُنا रिमाम गारक हो فَعِنْدُنا रिमाम गारक हो (حـ) অপ্রাপ্ত বয়স্কতার প্রভাব রয়েছে نِيَ وَلاَيَةِ النِّيكَامِ বিবাহের অভিভাবকত্ব অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে لِمَا يَتَصُلُ بِهِ সংশ্রিষ্ট রয়েছে مِنَ الْعِجْرِ সক্ষমতা ও অপারগতা إِذِ الصَّغِيْرَةُ কেননা, অপ্রাপ্ত বয়ক্কা বালিকা مِنَ الْعِجْرِ विरः التَّصَرُّفِ وَلاَ تَهْتَدِى اليَّهِ سَبِيلًا পরিচালনার ব্যাপারে فِي نَفْسِهَا তার নিজ সন্তার ক্ষেতে التَّصَرُّفِ সে জানে না যে তা কিভাবে সম্পাদন করবে وَفَدُ ظَهَرُ আর প্রকাশ পেয়েছে تَاثِيْرُهُ এর প্রভাব الْمَالِ সম্পদের অভিভাবকত্ব অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে فِي وَلاَيَةِ النِّكَاحِ বিবাহের ক্ষেত্রেও অভিভাবকত্ত্ব فَي وَلاَيَةِ النِّكَاحِ مِشْلَ অভভাবকত্ব الْوَلاَيَةِ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে فِي إِثْبَاتِ কাজেই এটা أَي অর্থাৎ الْصَيْغُرُ لِمَا يَتَنَصِلُ بِهِ विড়ालत উচ্ছিষ্ট سُورَ الْهِرَّةِ প্রবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে تَايْبُر অভাব রাখে الطَّوَافِ অধিক আনাগোনা فِي طَهَارَة কেননা, এর সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে مِنَ الطَّنُرُولَةِ প্রয়োজন وَالْحَرَجُ এবং অক্ষমতা فِي كَفْرَةِ অধিক হওয়ার কারণে الْمُزَاوَلَةِ या आप्रता وَالْمَجْنَ عَنُولٌ بِهِ १७ वर वातवात आनारागाना कतात पर्कन فَالْحَاصِلُ मातकथा रुला وَالْمَجِنَ সাব্যস্ত করেছি نِیْ وَلَایَةِ النَّیْکَاحِ বিবাহের অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে مُوَافِقٌ তা অনুরূপ نِیْ وَلَایَةِ النَّیْکَاحِ ওয়াসফের فِيْ سُمَورِ الْهِرَّرِ الْهِرَّرِ वিড়ালের উচ্ছিষ্টের হকুমের اللَّذِيْ قَالَ بِهِ النَّبِينُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكُمَا वाभारत فِي كَوْنِهِمَا अपूरिधा विमार्गान वर्राहर وَالطُّنُورَة व छे छे छे वे छे छे हो المُخَرِّج वाभारत فَكُمَا वाभारत وَالطُّنُورَة وَالطُّنُورَة وَالطُّنُورَة عَلَى اللَّهُ الْعَرْجِ عَلَى الْعَرْجِ عَلَى الْعَرْجِ عَلَى الْعَرْجِ عَلَى اللَّهِ الْعَرْجَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل উচ্ছিষ্ট لِطَهَارَةِ السُّور অপরিহার্য প্রয়োজন صَارَ ضَرُورَةً لَازِمَةً विर्फ़ालत মাঝে فِي الْيِهرَّةِ अपतिহার्য প্রয়োজন أَنَّ الطَّوَافَ পবিত্র হওয়ার জন্য ضَارَ ضَرُوْرةً كَارِضَةً وَمَرَاهُ وَالنِّكَاجِ ক্ষপ্রেজের, অপ্রাপ্ত বয়স্ক فَكَذَا الصِّيغَرُ আবশ্যকীয় প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে لِوَلاَبَةِ النِّكَاجِ বিবাহের অভিভাবকত্ব دُونَ الْإِطْرَادِ কিন্তু অবিচ্ছেদ্যতা দলিল নয় لِولاَبَةِ النِّكَاجِ প্রস্থকারের পূর্বোক্ত صَلاَحُهُ عَلَّةً या अश्रापित नात्थ كُون الْوَصْفِ विन राख وَلَيْلُ वर्षा وَلَيْلُ कथा مَلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ তার উপযুক্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্তঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, মুজতাহিদদের عَلَّهِ নবী করীম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীন (র.)-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বিতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, মুজতাহিদদের عَلَّهُ নবী করীম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীন (র.)-এর উদ্ধাবিত عِلَهُ اللهِ اللهِ সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় উক্ত المَوْتِيةُ নবী করীম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীন (র.)-এর অধিকারী হওয়ার عَلَهُ হিসেবে আমরা وَهُوَي (অপ্রাপ্ত বয়ক হওয়া)-কে নির্ধারণ করে থাকি। আমাদের এ عَلَهُ নবী করীম ক্রি কর্তৃক বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া সংক্রান্ত المَوْتِيةُ তথা যেহেতু বিড়াল ঘরের মধ্যে খুব বেশি ঘোরাফেরা এবং যাতায়াত করে অতএব এটা হতে আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত মুশকিল। যেহেতু নবী করীম এটার উচ্ছিষ্টকে পবিত্র সাব্যন্ত করেছেন। তদ্দপ مِغَرُ المَوْتِيةُ এটার উচ্ছিষ্টকে পবিত্র সাব্যন্ত করেছেন। তদ্দপ مِغَرُ নাব্যন্ত হয়েছে। স্তরাং বে অক্ষমতা জড়িত। কেননা, সে তার নিজের ও মালের ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম নয়। যদ্দরুল তার মালের উপর সর্বস্মতভাবে ওলীর কর্তৃত্ব সাব্যন্ত হয়েছে। স্তরাং এ অক্ষমতা জনিত কারণে তার বিবাহের ব্যাপারেও ওলীর وَلَوْتُ সাব্যন্ত হয়েছে। নুতরাং বে প্রেক্ষাপটে وَلَائِةُ সাব্যন্ত হবে।

وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُؤَثَّرِيَّةِ دُوْنَ الْإِطْرَادِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالطَّرْدِيَّةِ وَمَعْنَى الْإِطْرَادِ دُوْرَانُ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ وَجُودًا وَعَدَمًا اَوْ وَجُودًا فَقَطْ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِاَنَّهُمْ إِخْتَكَفُوا فِي مَعْنَاهُ فَقِيْلَ وُجُودُ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَقِيْلَ وُجُودُهُ عِنْدَ وَجُودِهِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَقِيْلَ وُجُودُهُ عِنْدَ وَجُودِهِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَقِيْلَ وَجُودُهُ عِنْدَ وَعَدَمِهِ عَنْدَ عَدَمِهِ وَعَدَمِهِ عَنْدَ عَدَمِهِ وَعَدَمِهِ عَنْدَ عَدَمِهِ وَعَدَمِهِ عَنْدَ عَدَمِهِ وَعَدَمُهُ عِنْدَ عَدَمِهِ وَعَدَمُهُ عِنْدَ عَدَمِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ تَاثِيْرُ لَيْسٌ هُو بِحُجَةٍ عِنْدَنَا

সরল অনুবাদ : যা ជុំ ជុំ নামেও অভিহিত। কিছু (لِأَنَّ لَهُ تَاثِيْرُ فِي كُون الْوَصَّفِ مُثْبِيتًا لِلْحُكْمِ) طُرُونَية वा अवित्ष्टमाणा मिललं २८७ शास्त्र ना। विरा নামেও অভিহিত হয়। أَطْرَادُ এর অর্থ صَفْ এর সাথে হুকমটির আবর্তিত হওয়া। (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ঠেই বিরাজ করবে এবং একটি অন্যটির 🚉 🖒 হবে) অন্তিত্বশীলতা ও অস্তিত্হীনতা উভয়ের বিবেচনায় অথবা ওধ্ অস্তিত্বশীলতা-এর বিবেচনায়। যেহেতু ্রাট্রা -এর অর্থের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে, যেমন- কেউ কেউ বলেছেন যে, ماطراد ( अखिज्नीन रत, ज्यन وَصَفْ अखिज्नीन रत, ज्यन ह्कूम७ অস্তিতুশীল হবে এবং यथन ضُف अश्विजुशीन হবে, তখন হুকুমও অস্তিত্বহীন হবে। আর কারো কারো মতে الْمُرَادُ -এর জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যখন 🧀, অস্তিতৃশীল হবে, তখন হুকুমও অস্তিতুশীল হবে এবং এরূপ কোনো শর্ত নেই যে, যখন منف অন্তিতৃহীন হবে, তখন হুকুমও অন্তিতৃহীন হবে। এ মতপার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই গ্রন্থকার (র.) কথাটি এভাবে বলেছেন। মোটকথা, الْمَرَادُ -এর সংজ্ঞা যাই হোক না কেন আমাদের মতে তা হুজ্জত নয় যুতক্ষণ না وُصْف -এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ লাভ করবে। (شَارَّة -এর পক্ষ হতে হুকুম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে।)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِأَنَّ الْوُجُودَ قَدْ يَكُونُ إِتَّفَاقِتُّنَّا كُمَّا فِي وُجُوْدِ الْحُكُم عِنْدَ الشَّرْطِ فَلاَ يَدُلُّ عَلَى كُوْنِهِم للُّنَّةُ وَالْعُدُمُ لَا دَخْلَ لَهُ فِنْي عِلْتَبِّةِ شَنْئُ بِالْبَدَاهَةِ وَلِظُهُ وْرِهِ لُمْ يَتَعَرَّضُ لَهُ وَمِثْلُهُ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفْى أَىْ مِثْلُ الْإِظْرَادِ فِنْ عَدَم صَلاَحِبَتِهِ لِلدَّلِيْلِ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفْي وَوَقَعَ ىْ بَعَيْضِ النُّسَخِ قَوْلُهُ وَمِينْ جِنْسِ إِسْتِقْصَاء الْعَدِم لا يَمْنَعُ الْوَجُود مِنْ وَجْهِ الْخَرَ لِآنَّ الْحُكُمَ قَدْ يَقْبُتُ بِعِلْلِ شَتَّى فَكَا يَلْزُمُ مِنْ إِنْتِفَاءِ عِلَّةٍ مَا إِنْتِفَاءُ جَمِيتِعِ الْعِلَلِ مِنَ الدُّنْبَا حَتَّى يَكُونَ نَفْيُ الْعِلَّةِ دَالًّا عَلَى نَفْي الْحُكْمِ كَفَوْلِ الشَّافِعِيّ (رح) فِي النِّكَاحِ آيُ فِيْ عَدِم إِنْعِقَادِ النِّكَاحِ بِشُهَادُةِ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجَالِ اَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَكُلُّ مَا هُوَ لَيْسَ بِمَالٍ لَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجَالِ فَلَابُدُّ فِي إِثْبَاتِهِ مِنْ أَنْ يَتَكُونَا رَجُلَيْنِ دُوْنَ رَجُلِ وَآمَراْتَيْنِ وَعِنْدَنا لَيْسَ لِعَدِم الْمَالِيَّةِ تَاثِيْرُ فِيْ عَدْمٍ صِحَّتِهِ بِالنِّسُاءِ لِأَنَّ عِلَّةً صِحَّةٍ إِدَةِ النِّنسَاءِ هِيَ كُونُهُ مِسَّا لَا يَسْقُطُ ية لَا كَنُونُهُ مَالًا بِخِلَافِ النُّحُدُوْدِ اصِ مِسَّا يَنْدَرَئُ بِالشُّبُهَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادُةِ النَّسَاءِ قَلُّطُ وَأَيْضًا هُوَ أَدْنَى دَرُجَةً مِنَ الْمَالِ \_

সরল অনুবাদ কেননা, وصّف -এর অস্তিত্বশীলতার উপর হুকুমের অস্তিত্বশীলতা কোনো কোনো সময় ঘটনাক্রমেও হয়ে থাকে। (ইল্লুত হওয়ার ভিত্তিতে নয়।) যেমন- শর্ত অস্তিতৃশীল হওয়ার সময় হুকুম অস্তিতৃশীল হওয়া (অথচ শর্ত ইল্লুত নয়)। সূতরাং উভয়ের অস্তিত্বশীলতার ক্ষেত্রে مُطَّرِدُ হওয়া এটা وَصُف এর ইল্লত হওয়ার উপর দলিল হতে পারে না। আর এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার যে, কোনো বস্তুর ইল্লত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তিত্হীনতার কোনো হাত নেই। কথাটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে গ্রন্থকার (র.) তা খণ্ডন করার প্রতি মনোযোগ প্রদান করেননি। আর تَعُلْمُ إِللَّهُ مِالنَّهُ عَلَى معرف अर्था९ وَنَعْلُ اللَّهُ مِالنَّهُ مِاللَّهُ مِالنَّهُ مِنْ विद्वा श्वित করা এটাও إَفْرَادُ এরই অনুরূপ। অর্থাৎ الْفُرَادُ यम् صُف وصَف १७४१ صَالِحٌ لِلْعِلَّةِ १७ -وَصَف १५ عَلَيْم اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ কোনো বিশেষ ইল্লত অনুপস্থিত থাকা হুকুম অনুপস্থিত হওয়ার ইল্লুত হতে পারে না। 'মানার'-এর কোনো কোনো সংস্করণে কথাটি وَمِنْ جِنْسِبِهِ التَّعْلَيْلُ পর স্থলে -وَمِثْلُهُ التَّعْلَيْل বিদ্যমান রয়েছে। (এতে অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।) কেননা, উদ্দিষ্ট ইল্লুতটির অস্তিত্বহীন হওয়া দারা এটা আবশ্যক হয় না যে, অন্য কোনো ইল্লত দারাও হকুম অস্তিত্রশীল হতে পারবে না। এ জন্য যে, কখনো একই হুকুমের বহু সংখ্যাক ইল্লুত হয়ে থাকে। সূতরাং কোনো বিশেষ ইল্লতের অনুপস্থিতির কারণে দুনিয়ার সকল ইল্লতই অনুপস্থিত থাকা আবশ্যক হবে না যে. বলা হবে– 'ইল্লুতের অনুপস্থিতি এটা হুকুমের অনুপস্থিতির প্রতি নির্দেশ করে। ' যেমন-विवार्वत वाभारत ইমাম भारकशी (त्र.)- এत ইন্তিদলাল অর্থাৎ বিবাহ সংঘটিত না হওয়ার ব্যাপারে পুরুষের সাথে মহিলাদের সাক্ষ্য দারা- এই বলে যে, বিবাহবন্ধন বস্তুটি মাল নয়। আর যে মুয়ামালাই মালের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়. তা পুরুষদের সাথে মহিলাগণের সাক্ষ্য দ্বারা সংঘটিত হবে না। সুতরাং বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি। একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। আর আমাদের মতে মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা विवार एक ना रुखात व्याभारत के के के वा भान ना হওয়া'-এর কোনো প্রভাব নেই। কেননা, মহিলাদের সাক্ষ্য এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ইল্লত এই নয় যে. এটাও একটি মালসংক্রান্ত মুয়ামালা: বরং ইল্লুত হচ্ছে- 'সন্দেহের কারণে বিবাহ ভঙ্গ না হওয়া'। (আর যে বস্ত সন্দেহ দ্বারা ভঙ্গ হয় না তাতে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।) কিন্তু নির্ধারিত দণ্ড ও কেসাস-এর মুয়ামালা এটার বিপরীত। কারণ, এগুলো সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়। এ জন্য এ সকল ক্ষেত্রে কখনো মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। তদপরি (বিবাহের ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য হওয়ার এটাও একটি কারণ যে.) বিবাহ মালের চাইতেও নিম্নস্তরের।

قَدْ يَكُونُ اِتِّغَاقِبًا क्या किक व्यन्यान : وَصُنْدُ رَصُهُ وَصُنْدُ وَصُنْدُ -এর অস্তিত্বশীলতার উপর হুকুমের অস্তিত্বশীলতা وَدُنَ الرَّجُودُ الْحُكْمِ कथता कथता घটनाक्रा रहा थातक كَمَا عَنْدَ الشَّرْطِ कर्यता कथता घটनाक्रा रहा थातक كَمَا وَالْعَدَمُ अर्थता कथता घটनाक्रा रहा थातक كَمَا اللَّهُ وَهُودُ الْحُكْمِ مَا الْحُكْمِ مَا الْحُكْمِ مَا الْحُكْمِ مَا الْحُكْمِ مَا الْحُكْمِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

কোনো হাত নেই فِينْ عُلْيَة شَيْ काনো বস্থর ইল্লত হওয়ার ক্ষেত্রে بِالْبَدَاهَةِ এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার وَنَ عُلْيَةِ شَيْ التَّعْلِيْل প্রস্থকার তা খণ্ডন করার দিকে মনোযোগ প্রদান করেননি وَمِثْلُهُ আর وَمِثْلُهُ اللّهَ عَلَيْ হওয়ার بِالنَّفْرِي وَلْعِلَّةِ ওয়াসফের فِي عَدَم صَلَاحِبَتِهِ পকীর সাহায্যে ইল্লত স্থির করা أَنْ شؤي فِيْ بَعْضِ النَّسُخِ का्तर्शिक शोका وَ وَقَعَ कांता विद्यास रहाराज प्रतिन بِالنَّفْي का्ता ना بِالنَّفْي कांता विद्यास रहाराज بِالنَّفْي কোনো কোনো সংস্করণে بِيَنَّ إِسْتِقْصًاءَ الْعَدَمِ এ কথাটি مِنْ جِنْسِهِ التَّعْلِيْلُ উক্ত কথাটি হলোঁ مِنْ جِنْسِهِ التَّعْلِيْلُ रेल्ला के बार के के के के के के बार के ब দারা بِعِلَلِ شَتَّى কখনো সাব্যস্ত হয়ে থাকে بِعِلَلِ شَتَّى বহুসংখ্যক ইল্লত দারা فَدْ بَعْبُتُ কখনো সাব্যস্ত হয়ে থাকে بِكُنَّ الْحُكُم مِنَ صَالِعَهُمْ عَلَمْ مَا الْعَلَلِ কানো ইল্লতের অনুপস্থিতির দরুন الْعَيْفَاءِ عِلَمْ مَا الْعَيْفَاءِ عِلَمْ ইল্লতের অনুপস্থিতির وَاللُّهُ كُلِّمِ নির্দেশস্চক وَلَا بِاللَّهُ وَاللَّهِ ইল্লতের অনুপস্থিতি الدُّنْيَا وَالْعَلَّةِ এমনকি হবে الدُّنْيَا الدُّنْيَا প্রতি (حد) کَفَوْل الشَّافِعيّ (رحد) প্রতি (خی عَدَم অর্থাৎ کَفَوْل الشَّافِعيّ (رحد) প্রতি (حد) প্রতি (خی عَدَم وَكُلُّ प्रान्ताएत नाक वारा إِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ विवार بَسَادِ विवार بِشَهَادةِ النِّسَاءِ विवार بِشَهَادةِ النِّسَاءِ विवार النِّكَاج مَعَ या माल नय़ عَنْعَقَدُ या माल नय़ كَنْعَقَدُ या प्राल नय़ مَا هُمَو عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَمْ ا দু'জন পুরুষ الرَّجَالِ কাজেই আবশ্যক হলো فِنْ إِثْبَاتِهِ বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে الرَّجَالِ কাজেই আবশ্যক হলো সাক্ষী হওয়া وَعَنْدَنَا একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না وَعَنْدَنَا ضَرَأَتَبُنِ হানাফীদের মতে يَعْدَم وَسَحَتِه বিবাহ বিশুদ্ধ না হওয়ার কোনো প্রভাব নেই فِي عَدَم صِحَتِه وَالْمَالِيَةِ تَاثِيرُ بالنَّسَاءِ মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা يَالُقُ عِلَّةُ (কননা, এটা এমন ইল্লত নয় صِحَةِ عَوْدَ النِّسَاءِ अহণযোগ্য হওয়ার জন্য النِّسَاءِ মহিলাদের সাক্ষ্য সন্দেহের কারণে বিবাহ ভঙ্গ না হওয়া لَا كُوْنَدُ صَالًا এই বরং ইল্লত হচ্ছে مِنْ اللهُ يَسْقُطُ بِشُبْهَةِ वরং ইল্লত হচ্ছে هِيَ كُوْنُهُ सूग्रामाला नग्न بِخِلاَفِ किञ्च এর विপরীত হলো الْحُدُودِ विर्धातिত দণ্ড وَالْقِصَاصِ अर्थामाला नग्न بِخِلاَفِ किञ्च এর विপরীত হলো রহিত হয়ে وَاَيْضًا هُوَ اَدْنَى कल عَدَّ करनर षाता بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ न एक का का فَإِنَّهُ لَا يَغْبُتُ अत्नर षाता بِالشُّبُهَاتِ प्रा আর নিম্ন পর্যায়েরও مَرَجَةً مِنَ الْمَالِ অর্থসম্পদের স্তর হতে।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِكَلِيْلِ ثُبُوتِه بِالْهَ زُلِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ بِهِ الْهَالُ يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ يَثْبُتُ بِهَا النِّكَاحُ إِلَّا اَنْ النِّسَاءِ فَبِالْأُولِي اَنْ يَقْبُتُ بِهَا النِّنكَاحُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ السَّبَبُ مُعَيَّنًا إِسْتِ فَناءٌ مُفَتَرَغُ مِنْ يَكُونَ السَّبَبُ مُعَيَّنًا إِسْتِ فَناءٌ مُفَتَرَغُ مِنْ قَوْلِه وَمِثْلُهُ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفِي إِللَّه فِي اَنْ لَالْتَفِي اَيْ لَا يُقْبَلُ التَّعْلِيْلُ بِالنَّفِي فِي حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اللَّا فِي التَّعْلِيْلُ بِالنَّفِي فِي حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اللَّا فِي التَّعْلِيلُ بِالنَّفِي فِي حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اللَّا فِي التَّعْلِيلُ بِالنَّفِي فِي حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اللَّا فِي التَّعْلِيلُ بِالنَّفُي عِلْ مَا النَّعْ عَلَى اللَّه بَعْمَى اللَّهُ فَي وَلَا الْعَصَبِ اللَّهُ لَمْ يَضَمَّنُ وَجُو الْخَرَاذُ لَا وَجُهَ لَهُ كَقُولٍ وَجُودَ الْمُحَمِّمِ مِنْ وَجُو الْخَرَاذُ لَا وَجُهَ لَهُ كَقُولِ مَعْمَدُ الْمُعْتَى اللَّهُ لَمْ يَضَمَّ وَلَا الْعُصَبِ اللَّهُ لَمْ يَضَمَى اللَّهُ لَمْ يَضَمَّ فَلِ الْعَلَى الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْرَادُةُ وَلِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْعَلَى الْمُعْرَادُ الْمُعْلَى الْمَالِي الْمَعْمَى الْمَالِي الْمَالُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِدِ الْمُعْلِي ال

সরল অনুবাদ : কেননা, হাসি-ঠাটার অবস্থায়ও (ইজাব-কবুল দ্বারা) বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়। কিন্ত মালসংক্রান্ত মুয়ামালা এটার বিপরীত। হাসি-ঠাটা দ্বারা তা সাব্যস্ত হয় না। সূতরাং যখন মালসংক্রান্ত মুয়ামালা (বিবাহের চাইতে উচ্চস্তরের হওয়া সত্ত্বেও) মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তখন বিবাহ আরো বেশি সঙ্গত কারণে মহিলাদের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হবে। **অবশ্য যদি কোনো হুকুমের সবব নির্দিষ্ট** হয়ে থাকে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্ববর্তী বক্তব্য− وَمُثُلُهُ বা অসংযুক্ত ইস্তিছনা اسْتِقْنَاءُ مُفَرَّغُ হতে التَّعْلَيْلُ بِالنَّفْي বিশেষ। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই نَفِيْ দ্বারা তা'লীল গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যখন হুকুমের সবব নির্দিষ্ট হবে, তখন 💥 দ্বারা তা'লীল গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, যখন এ সববটি ব্যতীত হুকুমের আর অন্য কোনো সববই নেই, তখন অন্য কোনো সবব দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এ জন্যই নির্দিষ্ট সবব-এর অনুপস্থিতি দ্বারা হুকুমের অনুপস্থিতি আবশ্যক হবে। যেমন– ইমাম মুহাম্মদ (র.) অপহ্রতা ক্রীতদাসীর সন্তান সম্পর্কে বলেছেন যে, অপহরণকারী উক্ত সন্তানের ক্ষতিপূরণ দান করবে না। কেননা, সে উক্ত সন্তানটিকে অপহরণ করেনি। অর্থাৎ যদি কেউ কোনো গর্ভবতী ক্রীতদাসীকে অপহরণ করে এবং অপহরণকারীর দখলে থাকাবস্থায় উক্ত ক্রীতদাসী সন্তান প্রসব করে আর পরে উভয়ই (ক্রীতদাসী ও তার সন্তান) হালাক হয়ে যায়, তাহলে অপহরণকারী শুধু ক্রীতদাসীর মূল্যই ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করবে, সন্তানের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

علَّة নির্দিষ্ট হলে عَلَّهُ النَّانِي النَّانِي النَّانِي النَّانِي النَّانِي النَّانِي النَّانِي النَّانِي النَّانِي النَانِي النَّانِي الْنَانِي الْمَانِي الْمَا

لِأَنَّ الْغُصَبِ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْجَالِيِّةِ أَوْنَ الْوَلَدِ فَقَدْ عَلَّلَ مُحَمَّدُ هُهُنَا بِالنَّفْيِ بِثَالُّ عِلَّةَ النَّصْمَانِ فِي هٰذِهِ النُّصْوَرةِ لَبْسَتِ الَّا الْغَصُبُ فَبِإِنْ يَفَائِهِ يَنْتَفِى الضَّمَانُ ضُرُورَةً وَهٰ كَذَا اَتْوَالُهُ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الْبَحْرِ كَاللُّؤْلُوْ وَالْعَنْبَرِ ٱنَّهُ لَا خُمُسَ فِنْبِهِ لِٱنَّهُ لَمْ يُوْجَفْ عَلَيْدِ الْمُسْلِمُوْنَ فَإِنَّ عِلَّةَ وُجُوْبٍ خَمْس الْغَبِنيْمَة لَيْسَتِ الْآ إِيْجَانُ الْمُسْلِمِيْنَ بِالنَّخَيْلِ وَهُوَ مُنْتَفِ لَهُ لَا الْمُسَا وَالْإِحْتِجَاجُ بِالسِّتِصْحَابِ الْحَالِ عَطْفٌ عَلَى التَّعْلِيبْلِ بِالنَّفْى أَىْ مِثْلُ الْإِسْرَادِ الْإِحْتِجَاجُ بِاسْتِيصْحَابِ الْحَالِ فِيْ عَدَم صَلَاحِيَّتِه لِلدَّلِيثِلِ ومَعْنَاهُ طَلَبُ صُحْبَةِ الْحَالِ لِلْمَاضِي بِانْ يَكْكُمَ عَلَى الْحَالِ بِمِثْلِ مَا حُكِمَ فِي الْمَاضِيْ وَحَاصِلُهُ إِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ بِمُجَرَّدٍ أَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ لَهُ دَلِيْلٌ مُنزيْلُ وَهُو حُجَّةً عِنْدَ الشَّافِعِيِّي (رحا) إسْتِدْلَالاً بِبَقاء الشَّرائِعِ بَعْدَ وَفَاتِه وَعِنْدَنَا

: এর কারণ এই যে, অনুবাদ অপহরণকারী তো শুধু ক্রীতদাসীকেই অপহরণ করেছে-সন্তানকে অপহরণ করেনি। (সন্তান তো অনুগামী হিসেবে অপহরণের মধ্যে স্থান লাভ করেছে মাত্র। যার উপর মালিকের স্বতন্ত্র ও পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠিত ছিল না– যা অপহরণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত।) এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.) অপহরণ সাব্যস্ত না হওয়াকে ক্ষতিপুরণ সাব্যস্ত না হওয়ার ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন। কেননা. উল্লিখিত অবস্থায় অপহরণ ব্যতীত ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়ার অন্য কোনো সববই থাকতে পারে না। সুতরাং অপহরণের অনুপস্থিতি দারা হুকুমের অনুপস্থিতি আবশ্যক হবে। অনুরূপভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) সমুদ্র হতে উত্তোলিত মণিমুক্তা, আম্বর ইত্যাদি সম্পর্কে বলেছেন যে, তাতে বা এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না। কারণ, এ সব বস্তু মুসলমানরা যুদ্ধ করে অর্জন করেনি। (এখানেও ইমাম মুহাম্মদ (ते.) خُمُسُ क -نَفَيْ اِيْجَافُ अग़ाजिव ना रुखग़त रैल्ला नां रुखात रेल्ला করেছেন।) কেননা, কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উট ও ঘোড়া দৌড়ানো (অর্থাৎ জিহাদ ও যুদ্ধ) ব্যতীত গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার অন্য কোনো সবব নেই এবং উক্ত সববটি এ সমস্ত বস্তুর মধ্যে অনুপস্থিত রয়েছে। **আর** षाরা দলিল পেশ করা। এটা গ্রন্থকার (त.)-এর পূর্ববর্তী বক্তব্য التَّعْليْلُ بِالنَّنْفي -(त.)-এর পূর্ববর্তী আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ اَسْتَصَعَابُ حَالُ দারা দলিল পেশ করা এটাও اَطْرَادُ -এর ন্যায় গ্রহণযোগ্য নয় এবং দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। أستصْحَابُ حَالُ اللهِ -এর অর্থ – বর্তমানকে অতীতের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর বর্তমানে সেরূপ হুকুম প্রয়োগ করা, যেরূপ এটার উপর অতীতে প্রযোজ্য ছিল। যার সারসংক্ষেপ এরপে যে হুকুমটি প্রথম হতে চলে আসছে, তাকে স্বীয় অবস্থাব উপর শুধু এ জন্য ছেড়ে দিতে হবে যে, এ হুকুমটিকে পরিবর্তনকারী অন্য কোনো দলিল পাওয়া যায়নি। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে रिष्कुं । जांत प्रानिन এरे या, नवी कतीय 🚐 -এর ইন্তেকালের পর হতে অদ্যাবধি শরিয়তের হুকুমসমূহ পূৰ্ববং বহাল রয়েছে। (আর أَسْتَصْحَابُ حَالُ आंत শরিয়তের আহকাম অক্ষুণ্ন থাকার অন্য কোনো দলিল নেই।) আর আমাদের মতে كاث حُاثِ عَال হজ্জত নয়।

مِثْلُ الْاطْرَادِ अर्थार शंन वाता الْمَثْلِيْلِ بِالنَّنْ فَي عَلَى الْتَعْلِيْلِ بِالنَّنْ فَي కिख निन धेर कि का वाता عَطْف हिल वात के कि वाता है وَمَعْنَا وَ हिल हिल वाता हिल वाता وَمَعْنَا وَ हिल हिल हिल वाता وَمَعْنَا وَ हिल हिल हिल वाता وَمَعْنَا وَ हिल हिल है وَمَعْنَا وَ وَالْمَاضِي وَالْمَاضِي وَالْمَاضِي وَالْمَاضِي وَالْمَاضِي وَالْمُولِ وَلْمُولِ وَالْمُولِ وَلَمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلِمُلْمُولِ وَلِمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَمْ النَّسْ اللَّهُ اللَّ

দিলল হতে পারে কিনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। استوستان দিলল হতে পারে কিনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। وستوستان خال والإختيجا والمنتوستان خال والإختيجا والمنتوستان خال والمنتوستان والمنتوستان والمنتوستان والمنتوبية والمنتوبة والمنتو

لِأُنَّ الْمُثْبَتَ لَيْسَ بِمُبْقِ فَلْا يُكُوْهُ الْذُهُ الْ يَكُوْهُ الدَّلْمِيْ الْمُدُوْهُ الْدُمُونِ الْدَهُ الْمُدُونِ الْدَهُ الْمُحْدِدِ وَلاَبُدَّ لَهُ مِنْ الْمُحُودِ وَلاَبُدَّ لَهُ مِنْ الْمُحُودِ وَلاَبُدَّ لَهُ مِنْ الْمُحُودِ وَلاَبُدَّ لَهُ مِنْ الْمُحُودِ وَلاَبُدَّ لَهُ مِنْ الْمَدَائِعِ فَلِقِبَامِ الْبَيْبِ عَلَىٰ حِدَةٍ وَامَّا بَقَاءُ الشَّرَائِعِ فَلِقِبَامِ الْاَدِلَّةِ عَلَىٰ كَوْنِهِ خَاتَمُ النَّبِيِيِّيْنَ وَلاَ يُبْعَثُ الْاَدِلَّةِ عَلَىٰ كَوْنِهِ خَاتَمُ النَّبِيِيِيْنَ وَلاَ يُبْعَثُ اللَّهُ الْمَالِقِ فَلَا يَبْعَثُ اللَّهُ الْمُحَالِ وَلاَ يُبْعَثُ اللَّهُ الْمُحَالِ وَلَا يُسْعَضَعَابِ الْحَالِ وَذُلِكَ الْإِسْتِصْحَابُ بِالْحَالِ يَتَحَقَّقُ اللَّهُ الْمُعْلِ وَذُلِكَ الْإِسْتِصْحَابُ بِالْحَالِ يَتَحَقَّقُ اللهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ عُونَ وَجُوبُهُ بِدَلِيْلِهِ ثُمَّ وَقَعَ اللهَ الشَكَ فِي زَوَالِهِ مِنْ غَيْرِ انْ يَّقُومُ هَ وَلِيْلُ بَقَائِهِ الشَّكُ فِي زَوَالِهِ مِنْ غَيْرِ انْ يَّقُومُ هَ وَلِيْلُ بَقَائِهِ الشَّكُ فِي زَوَالِهِ مِنْ غَيْرِ انْ يَّقُومُ هَ وَلِيْلُ بَقَائِهِ الشَّكُ فِي زَوَالِهِ مِنْ غَيْرِ انْ يَّقُومُ هَ وَلِيْلُ بَقَائِهِ الشَّكُ فِي زَوَالِهِ مِنْ غَيْرِ انْ يَّقُومُ هَ وَلِيْلُ بَعَائِهِ الللَّكُ فِي زَوَالِهِ مِنْ غَيْرِ انْ يَتَعُومُ هُ وَلِيْلُ بُعَالِهِ الْمُعْتِهُ اللَّا الْمُعْتِهُ اللَّالُ وَالْمُعْتِهُ اللَّا الْمُعْتِهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ الْمُعْتِهُ الْعَالِهُ الْمُعْتِهُ اللَّهُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتِهُ الْمُعِيْدِ وَلِيْلُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتَعُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتَعُولُهُ الْمُعْتِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتَعُمُ الْمُعْتَعُولُهُ الْمُعْتَالِهُ الْمُعْتَعُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْتِمُ ال

সরল অনুবাদ: কেননা, হুকুম সাব্যস্তকারী দলিলটি তার জন্য স্থিতিবিধায়ক দলিল নয়। সূতরাং যে দলিলটি অতীতকালে কোনো হুকুমকে সাব্যস্ত করেছিল, এটা আবশ্যক নয় যে. সে দলিলটিই পরবর্তীকালেও এ হুকমটিকে অবশিষ্ট রাখার পক্ষে দলিল হবে। কেননা, অবশিষ্ট থাকা, এটা অস্তিত্ব লাভ করা হতে আলাদা একটি নতুন গুণ। এ জন্য তার কারণও আলাদা হওয়া আবশ্যক। আর শরীয়তে মুহামদী-এর অবশিষ্ট থাকা- এটা শুধু اسْتَصْحَابْ حَالْ प्राताই প্রমাণিত নয়; বরং সেসব দালায়েল দ্বারাও প্রমাণিত, যা নবী কারীম 🚃 -এর খাতামুন-নাবিয়্যীন হওয়ার এবং তাঁর পরে অন্য কারো দীনে মুহাম্মদীকে রহিতকারী হয়ে আগমন না করার সমর্থনে বিদ্যমান त्राराष्ट्र। जात्र विष्ठा जर्था९ اِسْتَصْحَابُ حَالً नावाख दरा প্রতিটি এমন হুকুমের ক্ষেত্রে, যার অন্তিত্ব কোনো শরয়ী দলিল দারা জানা গেছে। অতঃপর সে হুকুমটির বিলুপ্তির প্রশ্নে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদ সত্ত্বেও হুকুমটির স্থিতি অথবা বিলুপ্তি-এর উপর কোনো দলিল পাওয়া যায় না।

خَلاَ يَلْوَ النَّوْانِ الْمَثْنِيَّ : मिनल प्राप्त हिल्या हिल्

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দিলল না হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে কারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আহনাফের মতে إِسْتِصْعَابُ حَالُ (তথা পূর্ববর্তী بِشَتِصْعَابُ حَالُ কে পরবর্তী পর্যায়ে বহাল রাখা) দিলল হিসেবে গণ্য হতে পারে না। এখানে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, অতীতের خُكُمْ বর্তমানে কার্যকর না থাকার কারণ এই যে, যে দিললের দ্বারা তখন প্রথম বারের মতো حُكُمُ ওয়াজিব হয়েছে সে দিললের দ্বারা ১৯৯ ভবিষ্যতেও কার্যকর থাকা সাব্যস্ত হয় না; বরং এটার জন্য নতুন স্বতন্ত দিললের প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, আমাদের (আহ্নাফের) মতে যদিও اِسْتِصْحَابُ حَالً হুকুমকে ওয়াজিবকারী দলিল নয় তথাপি বিরোধীগণকে প্রতিহত করার জন্য আমরা তাকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে থাকি।

فَكَانَ إِسْتِصْحَابُ حَالِ الْبَقَاءِ عَلَى ذَلِكَ الْوُجُودِ مُوْجِبًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) أَي حُجَّبُهُ مُلْزَمَةً عَلَى الْخَصْمِ وَعِنْدَنا لَا يَكُونُ حُجَّةً مُوْجِبَةً وَلَٰكِنَّهَا حُجَّةً دَافِعَةً لِالْزَامِ الْخَصْم عَلَيْهِ فَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيْمَا ذَكَرَهُ بِقُولِهِ حَتُّى قُلْنَا فِي الشِّفْصِ إِذَا بِيْعَ مِنَ النُّدارِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الشُّفْعَةَ فَأَنْكُرَ الْمُشْتَرِي مِلْكَ الطَّالِبِ فِيْ مَا فِيْ يَدِهِ أَيْ فِي السَّهِم ٱلْاخُرِ الَّذِيْ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ أَنَّهُ بِالْإِعَارَةِ عِنْدُكَ أَنَّ الْفَوْلَ قَوْلُهُ أَيْ قَوْلَ الْمُشْتِرِى وَلاَ تَجِبُ الشُّفْعَةُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الشَّفِيْعَ يَتَمَسَّكُ بِ الْأَصْلِ وَبِ انَّ الْبِيدَ دَلِيْلُ الْبِمِلْكِ ظَاهِرًا وَالتَّطَاهِرُ يَصْلُحُ لِدَفْعِ الْغَيْرِ لَا لِالْزَامِ الشَّفْعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْبَاقِيْ وَقَالَ الشَّافِيعِيُّ (رح) تَجِبُ بِغَيْرِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَهُ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ وَالْإِلْزَامِ جَمِيْعًا فَيَاْخُذُ التَّشَفْعَةَ مِنَ الْمُشْتَرِيْ جَبْرًا وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشِّقْص لِيتَعَقَّقَ فِيهِ خِلانُ الشَّافِعيّ (رح) إِذْ هُوَ لاَ يَقُولُ بِالشُّفْعَةِ فِي الْجَوَارِ \_

সরল অনুবাদ : তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ اِسْتِصْعَابُ حَالُ পরবর্তী যুগে পূর্ববর্তী অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে হুকুম সাব্যস্তকারী হবে। অর্থাৎ এটা शীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ । আর আমাদের মতে এটা خُجُّذُ دَافعَذُ वारा; বরং তা خُجُّذُ مُذْرَمَةُ وَاجبَدُ প্রতিরোধকারী দলিল মাত্র। যা শুধু প্রতিপক্ষের (দলিলবিহীন) অভিযোগকেই প্রতিহত করতে পারে। আর এ মতপার্থক্যের ফলাফল সে ক্ষেত্রে প্রকাশিত হবে, যা গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য দারা উল্লেখ করেছেন। <mark>যেমন– আমরা</mark> বলেছি যে, যদি কোনো গৃহের দুই অংশীদারের মধ্য হতে একজন তার অংশ কারো নিকট বিক্রয় করে দেয় এবং অপর অংশীদার এর উপর 🚣 🚣 দাবি কয়ে, তাহলে এমতাবস্থায় যদি ক্রেতা 🗯 প্রার্থীর হাতে যে অংশ রয়েছে, তাতে তার মালিকানা অস্বীকার করে। অর্থাৎ গৃহের সে অপর অংশ যা তার দখলে রয়েছে, তাতে তার মালিকানা অস্বীকার করে এবং বলে যে, এ অংশটি তো তোমার নিকট কর্জ হিসেবে রয়েছে (তুমি তার মালিক নও যে. তোমার এর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে) তাহলে আমাদের মতে - شُفْعَةُ <mark>তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।</mark> অর্থাৎ ক্রেতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং ক্রিক্ট প্রার্থী কর্তৃক প্রমাণ পেশ করা ছাড়া केंके সাব্যস্ত হবে না। কেননা. केंकें প্রার্থী তো তুর্ মৌলিক অবস্থা দ্বারা (অর্থাৎ পুরাতন দখল দ্বারা মালিকানার উপর) দলিল পেশ করছে। (এটাই استصْحَابْ حَالْ আমাদের মতে دُليْل مُلْزمُ नरा।) আর যেহেতু দখল বাহ্যিক দৃষ্টিতে মালিকানার দলিল এবং বাহ্যিক অবস্থা অন্যের الزام তো প্রতিরোধ করতে পারে; কিন্তু ক্রেতার উপর গৃহের অবশিষ্ট অংশের केंद्रें আবশ্যক করার দলিল হতে পারে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, প্রমাণ ছাড়াই 🖦 সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, বাহ্যিক দলিল তাঁর মতে প্রতিরোধ ও انزام উভয়েরই যোগ্যতা রাখে। সুতরাং केंकें প্রার্থী (প্রমাণ ছাডাই) ক্রেতার নিকট হতে স্বীয় 🗯 এর হক জোরপূর্বক আদায় করতে পারে। গ্রন্থকার (র.) অংশের মধ্যে শরীকানার মাসআলা এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। কেননা, তিনি প্রতিবেশীর জন্য হুর্ভর্ট সাব্যস্ত হওয়ার কথা স্বীকারই করেন না।

عَلَى ذَٰلِكَ الْوَجُودِ विकार الْبَغَاءُ آلَ السَّصِحَابُ حَالٌ पूठताः فَكَانَ السَّصِحَابُ حَالٌ व्रक्ष शाका عَلَى ذَٰلِكَ الْوَجُودِ पूर्ववर्ण विख्य الْبَغَاءُ وَمِع प्रावाखकां ते दिव السَّافِعيّ (رح) पूर्ववर्ण विख्य (त.)-এর মতে وَعَنْدَ الشَّافِعيّ (رح) वर्षण عُلَى الْخُصْمِ वर्षण مُوْجِبًا مَوْجِبًا مَوْجِبًا السَّافِعيّ الْخُصْمِ عَلَى الْخُصْمِ اللَّهُ وَلِي الْمُوارِمَةُ وَالْمُعَالِّ الْمُعْرِمَةُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا الْمُوارِمِي اللَّهُ وَالْمُوارِمِي اللَّهُ وَالْمُوارِمِي السَّوْمِي عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوا

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিজ ইবারতে إَسْتِصْعَابُ كَالِ এর উদাহরণ পেশ করা وَمُلِكَ مَتَى تُلْنَا فِي الشَّقْصِ اذا الخ হয়েছে আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে إِسْتِصْعَابُ كَالِ নতুনভাবে কোনো حَكُمْ -কে সাব্যস্ত করতে পারে না, তবে এর দ্বারা বিরোধীগণকে প্রতিহত করা যায়। এটার উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত মাসআলাটিকে পেশ করা যায়।

কোনো ঘরের মধ্যে দু'ব্যক্তি অংশীদার আছে। তাদের মধ্যে একজন তার অংশ বিক্রি করে ফেলল, তখন অন্য অংশীদার ক্রেতার নিকট শুফ'আর দাবি করল। ক্রেতা বলল যে, তুমি মূলত এর মালিক নও; বরং ধার হিসেবে এটা তোমার কবজায় রয়েছে। কাজেই তুমি শুফ'আর হকদার হতে পার না।

উপরিউক্ত মাসআলায় আমাদের আহনাফের মতে শুফ আর দাবিদারের উপর দলিল পেশ করা ওয়াজিব হবে। কেননা, তার বাহ্যিক কবজা যদিও তার মালিকানাকে অন্যদের হতে প্রতিরোধ করতে সক্ষম, তথাপি অন্যের সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটা যথেষ্ট নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিনা দলিলেই অন্য অংশে তার শুফ আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা, তাঁর মতে ঠিন্দু ইমাম মালিকানাকে অন্যদের হতে হেফাজত করে তদ্রুপ অন্যের উপর স্বীয় অধিকারকেও প্রতিষ্ঠিত করে।

وَعَلَىٰ هٰذَا قُلْنَا فِى الْمَفْقُودِ اَنَّهُ حُنَىٰ فِى مَالِ نَفْسِهِ فَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَمُيْثُ مَالِ نَفْسِهِ فَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَمُيْثُ فِي مَالِ مَوْرِثِهِ لِأَنَّ حَبَاتَهُ بِالسَّتِصْحَابِ الْحَالِ وَهُو يَصْلُحُ حَبَاتَهُ بِالسَّتِصْحَابِ الْحَالِ وَهُو يَصْلُحُ دَافِعًا لِوَرَثَتِهِ لاَ مُلْزِمًا عَلَىٰ مُورُثِهِ وَمِنْ هٰذَا دَافِعًا لِوَرَثَتِهِ لاَ مُلْزِمًا عَلَىٰ مُورُثِهِ وَمِنْ هٰذَا الْجِنْسِ مَسَائِلُ اخْرَ كَثِيْرَةً مَذْكُورَةً فِي الْفِقْهِ وَالْاحْتِجَاجُ بِتَعَارُضِ الْاَشْبَاهِ عَطْفَ عَلَىٰ مَا وَالْاحْتِجَاجُ بِتَعَارُضِ الْاَشْبَاهِ عَطْفَ عَلَىٰ مَا قَبْلَهُ اَيْ وَمِثْلُ الْإِطْرَادِ الْاحْتِجَاجُ بِتَعَارُضِ وَهُو يَبْدِهِ الْمُتَنَازَةُ وَعِيْ لِللَّالِبْلِ وَهُو عَبَارَةٌ عَنْ تَنَافِى اَمْرَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُو مِنْهُمَا يُعْرَادً أَنْ يَلْحَقَ بِهِ الْمُتَنَازَعُ فِيلِهِ .

সরল অনুবাদ : আর এ জন্যই (অর্থাৎ যেহেতু ইস্তিসহাব خُجَّة مُلْزَمَة নয়, শুধু প্রতিরোধকারী দলিলমাত্র) নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা বলি যে, তাকে তার সম্পদের বেলায় জীবিত মনে করা হবে। এ কারণে তার মালকে তার ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টন করা হবে না এবং অন্যের সম্পদের مَوْرُفِ विनाय जारक मृज कल्लना कता ररत । এ জन्য जारक जात فُورُفِ -এর মালের ওয়ারিস সাব্যস্ত করা হবে না। কারণ, তাকে - استنصحال حالًا - এর দলিল দ্বারা জীবিত গণ্য করা হয়েছে এবং এটা স্বীয় উত্তরাধিকারীদের বেলায় প্রতিরোধকারী তো হতে পারে (অর্থাৎ তাদের অংশকে আটকিয়ে রাখবে) কিন্তু े عَوْرِثُ عَلَيْمٌ श्रं कराज शास्त्र ना (या, जीविज गंग) र अशास्त्र ভিত্তিতে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সেও অংশ পাবে)। এ ধরনের আরো শত শত মতভেদপূর্ণ মাসআলা ফিক্হ-এর গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে। আর সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুসমূহের षाता पिलल (अन कता। এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের تُعَارُضُ উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ الْطَوَادُ যদ্রপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয়. তদ্রপ কোনো মুয়ামালার সাথে সাদশ্যসম্পন্ন দু'টি অনুরূপ বস্তুর পারস্পরিক تُعَارُضُ দলিল ইওয়ার যোগ্য নয়। এর অর্থ কোনো এমন দু'টি বিষয়ের চাহিদা -এর অর্থ কোনো এমন দু'টি বিষয়ের চাহিদা পরস্পর বিপরীত হয়ে যাওয়া যে, তাদের প্রত্যেকটির সাথে (সাদৃশ্যের কারণে) বিরোধপূর্ণ বিষয়টির সংযুক্তি সম্ভব।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দিলল না হওয়ার আরো দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে السَّتِصْعَابُ حَالً وَالْمَ عَالَى هَذَا قُلْكَ فِي السَّغَفُوْ الْخَ ক লাযেমকারী নয় তথাপি এটা অন্যকে প্রতিরোধ ও প্রতিহতকারী। এখানে এর দ্বিতীয় উদাহরণ পেশ করা হয়েছে– কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছে। এখন আমাদের হানাফীগণের মতে সে তার সম্পদের মালিক থাকবে। তার সম্পদ তার ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা হবে না। কেননা, পূর্ব হতেই সে এটার মালিক। কিন্তু অন্য কোনো ওয়ারিশ মৃত্যুবরণ করলে সে তার উত্তরাধিকারী হবে না এবং তার সম্পতির মালিক হবে না। ফিক্হের কিতাব্সমূহে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এর আরো একটি উদাহরণ যেমন— মনিব তার দাসকে বলল, أَنْ لَمْ تَدْخُلُوا الدَّارَ الْبَوْمَ فَانَتُ حُرُّ الْمَا وَالْمَ مَا اللهُ اللهُ وَالْمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

كَتَوْلِ زُفُرَ (رح) فِيْ عَدَمِ وُجُوب عَسَ ٱلْمَرَافِق أَنَّ مِنَ الْغَايَاتِ مَا يَدْخُلُ فِي الْمُغْيَا كَقَوْلِهِمْ قَرَأْتُ الْكِتَابَ مِنْ أُولِهِ إِلَىٰ اٰخِرِه وَمِنْهَا مَا لَايَدْخُلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ اَتِيَّوا الصِّيَامَ اِلْكَ النَّلْيلِ فَكَا تَذْخُلُ الْمَرَافِقُ فِي وُجُوْبِ غَسْلِ الْيَدِ بِالسُّلِّكِ لِأَنَّ الشَّكَّ لَا يَثْبُتُ شَيْئًا اَصْلًا وَهُذَا عَمَلً بِغَيْرِ دَلِيْلِ أَيْ هَذَا ٱلإحْتِجَاجُ النَّذِي احْتَجَّ بِهِ زُفَرُ (رح) عَمَلُ بِغَيْرِ دَلِيْلِ فَيَكُوْنُ فَاسِدًا لِأَنَّ الشُّكُّ أَمْرُ حَادِثُ فَلَابُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيْلِهِ فَإِنْ قَالَ دَلِيْلُهُ تَعَارُضُ الْاشْبَاهِ قُلْنَا هُوَ اَيْشًا حَادِثُ لَابُدُّ لَهُ مِنْ دَلِيْلِ فَإِنَّ قَالَ .. دُخُولُ بَعْضِ الْغَايَاتِ مَعَ عَدَمِ دُخُولِ بَعْضِهَا قُلْنَا لَهُ هَلٌ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيْدِ مِنْ أَيِّ الْقَبِيْلِ فَإِنْ قَالَ أَعْلُمُ فَقَدْ زَالَ الشَّكُّ وَجَاءَ الْعِلْمُ وَإِنْ قَالَ لَا اعْلُمُ فَقَدْ أَقَرَّ بِجَهِلِهِ وَعَدَمِ الدُّلِيثِلِ مَعَهُ وَهُوَ لَا يَكُونُ خُجَّةً عَلَيْنَا وَالْإِحْبِيَجَاجُ بِمَا لاَ يَسْتَقِلُ اللَّا بِوَصْفٍ يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ عَطْفُ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَى مِثْلُ الْإَظْرَادِ فِي عَدَم صَلَاحِيَّتِهِ لِلدُّلِيْلِ التَّمَسُّكُ بِالْآمُرِ الْجَامِعِ الَّذِي لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ \_

সরল অনুবাদ : যেমন- ইমাম যুফার (র.) অজুর মধ্যে কনুই ধৌত করা ওয়াজিব না হওয়ার উপর এটা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, হাঁট বা প্রান্তসীমা দুই ধরনের হয়ে থাকে। কোনো কোনো হাঁতি এমন যে, তা 🚅 বা সীমিত-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যেমন, আরবদের কথা – قَرَأْتُ الْكِتَابَ مِنْ أَرَّلِهِ اللَّي أَخِرِهِ (আমি কিতাবখানা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি। এখানে اخرو শব্দটি عَرَأْتُ ।এর হুকুম অর্থাৎ عَايَدُ या مُغَيَا । শব্দট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।) আর কোনো কোনো 🛍 🕹 এমন যে, তা এর মধ্যে প্রবেশ করে না। যেমন, আল্লাহ তা আলার কাওল - أَمُمَّ اتمُوا الصّيامَ إِلَى اللّيل কাওল (তোমরা রাত্রি পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করো ।) এখানে لَـُلُ শব্দটি عُلَيْدُ या لَـُوْ -এর হুকুম অর্থাও وَعَمَامٌ صِيامٌ অর্থাও ন্য়। এখন এ ব্যাপারে غَايَدُ अत्मर पृष्टि राय (शाह या, अजूत आय़ात عَايَدُ अत्मर पृष्टि राय (शाह वा, अजूत आय़ात عَايَدُ ا -টি তাদের মধ্য হতে কোনটির সাথে সংযুক্ত?) সুতরাং সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে হস্ত ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত হুকুমের মধ্যে কনুই অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, সন্দেহ প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো হুকুমই সাব্যস্ত করে না। **আর** এটা প্রকৃতপক্ষে একটি দলিলবিহীন কাজ। অর্থাৎ ইমাম যুফার (র.)-এর এই ইস্তিদূলাল প্রকৃতপক্ষে একটি দলিলবিহীন আমল বৈ আর কিছুই নয়। সুতরাং তা সম্পূর্ণ ফাসেদ। কেননা, সন্দেহ স্বয়ং একটি 🕹১७ বা নতুন সৃষ্ট বিষয়। সুতরাং তা প্রমাণের জন্যও দলিল থাকা জরুরি। যদি কেউ বলেন যে. হচ্ছে সন্দেহ প্রমাণের জন্য দলিল, তাহলে আমরা تَعَارُضُ أَشْيَاهُ वलता (य, اَشْبَاهُ अकि नजून सृष्ट तकु । जा साताख . হওয়ার জন্যও স্বতন্ত্র দলিল থাকা আবশ্যক। এটার উপরও যদি কেউ এ ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, কোনো কোনো 🚉 -এর এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং কোনো কোনোটির مُغَتَّ অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই এই أشبكاه -এর দলিল। তাহলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করবো আপনি কি জানেন যে, বিরোধপূর্ণ মাসআলাটি কোন শ্রেণীভুক্ত? তখন যদি তিনি বলেন যে. হ্যা আমি জানি। তাহলে তো সন্দেহই দূরীভূত হয়ে গেল এবং تَعَارَضُ أَشْبًا: प्रिलित रेल्भ अर्जिं रिला। (এমতাবস্থায় -এর কোনো অস্তিত্বই আর থাকে না।) আর যদি তিনি এভাবে বলেন যে, না আমি জানি না, তাহলে তো এটা তাঁর নিজের অজ্ঞতা এবং তাঁর নিকট কোনো দলিল না থাকারই স্বীকারোক্তি হলো। যা অন্যদের উপর হুজ্জত হতে পারে না। **আর এমন** षोतो দলিল পেশ করা, যা স্বয়ং কোনো স্বতন্ত্র ইল্লুত হতে পারে না. যতক্ষণ না তার সাথে অপর এমন কোনো क भिनाता হবে, या षाता मृन ও भाभात मर्था - وَصَّف **পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়।** এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ اَلْمَادُ যদ্রপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয়, তদ্রপ এমন ইল্লুত দ্বারা দলিল পেশ করাও শুদ্ধ নয়, যা অন্য এর সংযুক্তি ব্যতীত হুকুম সাব্যস্তকরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

नाक्तिक व्यनुवान : (رح) كَفَرُّلِ زُفْرَ (رح) - श्राम यूकात (त.) -এत উक्তि فِيْ عَدَم وُجُوْبِ अग्राजित ना रुअग्रत उपत عَسْل الْمَرَافِقِ अग्राजित ना रुअग्रत उपत الْمَعَيَّا क्राइम्म्रह स्वीं के को اَنَّ مِنَ الْغَاياتِ व्याखनीमा पूरे स्वतनत रुख़ शांक غَسْل الْمَرَافِق

مِنْ ٱوَّلِهِ اللّٰي अपि किञावि अधायन करति قَرَأْتُ الْكتَابَ अपि किञावि अधायन करति كَتَوْلِهِمْ अपि कर्जुक रख যেমন كَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ মার কোনো কোনো প্রান্তসীমা সীমিত-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় كَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ মার وَمِنْهَا مَا لاَ يَدْخُلُ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্হান আল্লাহর বাণী أَيَمُ الْصَرَافِقُ আতঃপর তোমরা রোজাকে পূর্ণ করো اللَّيْل রাত পর্যন্ত أَيَمَّ اليَّسِيَامَ ু প্রত ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত হুকুমের মধ্যে بالشَّكِ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে لِأَنَّ বাত بغَينِ আর এটা একটি কাজ وَهَٰذَا عَمَلَ أَ কননা, সন্দেহ الشَّلَثُ اللهَ عَمْلُ প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো হুকুমই সাব্যস্ত করে না الشَّلَّ े पा बाता जिन मिलन थरन करतन (مد) रेमा युकात (त.) اللَّذِي إِحْتَتَج بِه पिलनिवरीन وَنُورٌ (رحه) पिलनिवरीन وَلِيْل স্বয়ং اَمْرُكَادِثُ দলিলবিহীন بِغَيْر دَليْل অকন্ কাসেদ لِهُنَّ الشَّلِّ কননা, সন্দেহ أَمْرُكَادِثُ একটি নতুন সৃষ্ট বিষয় فَانْ قَالَ यদি কেউ বলেন مِنْ دَلِيلِهِ দলিল থাকা مَنْ تَلِيلَة प्राध्य وَمِنْ وَلِيلِهِ باللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلِيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدَالِكُ اللهِ عَلَيْدَالِكُ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَالِكُ عَلَيْدَالِكُ عَلَيْدَالِكُ عَلَيْدَالِكُ عَلَيْدَالِكُ عَلَيْدَالِكُ عَلَيْدَاللّهُ عَلَيْدَالِكُ عَلَيْدَاللّهُ عَلَيْدَاللّهِ عَلَيْدَاللّهُ عَلَيْدَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْدَاللّهُ عَلَيْدَاللّهُ عَلَيْدَالِكُواللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُواللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْدُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمِي عَلِي عَلْمُعِلَّ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ पिनन राष्ट्र وتَعَارُضُ اشْبَاهِ - هَوُ ايْضًا حَادِثُ प्राय वामता وَعُلْنَا प्राय वामता عَعَارُضُ الْأَشْبَاهِ নতুন সৃষ্ট لَابُدَ الله তার জন্যও আবশ্যক হলো مِنْ ذَلِيْل अठा प्रका शका كَابُدُ لَدُ هُمَا مُعَالَى المُحَالِي المُ काता صَعَ عَدَم دُخُول بِعَضِها अधर्ज़क रखशा بعَنْضِ الْغَابَاتِ काता काला क्षाल्जी मी प्रित्व रिंग وحُخُولُ مَعَ عَدَم دُخُول بِعَضِها लातां कि अखर्क ना २७ शों الْمُتَنَازَع فِيْه वापनि कि जातन مَلْ تَعْلَمُ वारल वारक आमता थन्न कतरता مُلْنَا لَدُ विद्याधभूर्व विषयि । مَنْ أَي الشَّكُ कारल राजी कुक : فَإِنْ قَالَ कान राजी कुक مَنْ أَي الْقَبِيل विद्याधभूर्व विषयि أَعَلُمُ فَقَدْ أَقَرَّ अात राि किन वरल الْعِلْمُ वाि कािन ना وَإِنْ قَالَ कात राि وَإِنْ قَالَ कात राि किन वरल وَجَاءَ الْعِلْمُ তবে তিনि স্বীকার করলেন بِجَهْلِمِ তার অজ্ঞতা وَعَدَم الدَّلِيسْلِ مَعَهُ ववং এর সাথে দলিল না থাকার وَهُو صَاءَ اللهُ اللهُ وَلِيسْلِ مَعَهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ পারে না بَمَا لاَ يَسْتَقِلُ আমাদের উপর দলিল و(الإِحْتِجَاج আমাদের উপর দলিল جُجَّةً عَلَيْنَا আর দলিল পেশ করা بِمَا لاَ يَسْتَقِلُ তেক মিলানো হবে يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ যার দ্বারা মূল ও শাখার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায় يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ যোগ্যতা فِيْ عَدَمَ صَلاِّحِبَّتِهِ ইত্তিরাদ যেরূপ مِشْلُ ٱلإطْرَادِ অর্থাৎ اَیْ অর্থাৎ عَطْفُ عَلیٰ مَا قَبْلَهٔ الَّذَى لَا بَسْتَعَلَى الْجَامِع पिलल रुथात لِلَّدليْل पिलल रुथात التَّمَسُّكِ بِالْأَمْرِ الْجَامِع या अग्रश्मर्भ् नग्न نِي إِثْبَاتِ الْحُكْم या अग्रश्मर्भ् नग्न بنَفْسِه

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- وَاَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِي (তোমরা কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো। এখানে কনুই হাত ধোয়ার মধ্যে শামিল হবে কিনা তাতে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ সংশয়ের কারণে কনুই হাত ধৌত করার মধ্যে শামিল হবে না। অর্থাৎ কনুই ধৌত করতে হবে না। জমহুর আহনাফ ইমাম যুফার (র.)-এর উপরিউক্ত অভিমতকে সমর্থন করেনিন; বরং তাঁরা বলেছেন যে, ইমাম যুফার (র.) এ ক্ষেত্রে এমন এক আমল করার প্রয়াস পেয়েছেন যার পক্ষে কোনো দলিল নেই।

رالاً بِإنْضِمَامِ وَصْفِ يَقَعُ بِهِ الْفُرْقُ بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعَ حَيْثُ لَمْ يُوْجَدْ هُوَ فِى الْفُرْعِ كَقُولُ الشَّافِعِيَّةِ كَقَوْلِهِمْ فِى مَسِّ الدُّكُو اَى قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ فِى جَعْلِ مَسِّ الدُّكُو نَاقِضًا لِلْوَضُوءِ اَنَّهُ مَسُّ الْفُرِج فَكَانَ حَدَثًا كَمَا إِذَا مَسَّهُ وَهُو مَسُّ الْفُرَج فَكَانَ حَدَثًا كَمَا إِذَا مَسَّهُ وَهُو يَبُولُ فَهُذَا قِيبَاسٌ فَاسِدٌ لِاَتَّهُ إِنْ لَمْ يُعْتَبَرُ يَبُولُ فَهُذَا قِيبَاسٌ فَاسِدٌ لِاَتَّهُ إِنْ لَمْ يُعْتَبَرُ فِي الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ قَيْدُ الْبَوْلِ كَانَ قِيبَاسُ الْمُسِّ عَلَيْهِ قَيْدُ الْبَوْلِ كَانَ قِيبَاسُ الْمَسِّ عَلَيْهِ قَيْدُ الْبَوْلِ كَانَ قِيبَاسُ الْمَسِّ عَلَيْهِ قَيْدُ الْبَوْلِ كَانَ قِيبَاسُ الْمَسِّ عَلَيْهِ قَيْدُ الْبَوْلُ وَلَمْ فَي الْمَسِّ عَلَى نَفْسِهِ وَهُو خَلَفٌ وَإِن اعْتُهِر فَي الْمَسِّ عَلَى نَفْسِهِ وَهُو خَلَفٌ وَإِن اعْتُهِر فَي الْمَسْلِ النَّاقِضُ هُو الْبَوْلُ وَلَمْ وَالْفَرْعِ إِذْ فِي الْفَرْعِ .

সরল অনুবাদ : এবং এ وَصُف - এর সংযুক্তির কারণে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে মূল ও শাখার মধ্যে। অর্থাৎ সে وَصَفْ টি শাখার মধ্যে পাওয়া যায় না (শুধু মূলের মধ্যে বিদ্যমান থাকে)। যেমন- তাঁদের বক্তব্য مَسْ ذَكُرُ এর প্রসঙ্গে। অর্থাৎ مَسْ ذَكَرْ -কে অজুভঙ্গকারী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে শাফেয়ীগণের এভাবে দলিল পেশ করা যে, এটাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা হয়। ফলে তা অজু ভঙ্গকারী হবে। যদ্রাপ প্রস্রাব করার সময় লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সর্বসমতিক্রমে অজুভঙ্গকারী। কিন্তু এ কিয়াসটি সম্পূর্ণ ফাসেদ। কেননা, যদি عَلَيْه (অর্থাৎ প্রস্রাব করার সময় লিঙ্গ স্পর্শ করা -এর অজুভঙ্গকারী হওয়া) এর মধ্যে প্রস্রাবের শর্তটি বিবেচ্য না হয়, তাহলে قيكاسُ الشُّنَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ বা বস্তুকে স্বয়ং তার নিজের উপরই কিয়াস করা আবশ্যক হবে। (অর্থাৎ قِيهَاسُ مَيسَ النَّذَكِرِ عَلَى مَيسَ الذَّكَوِ आवশ্যক হবে) অথচ তা বাতিল। আর যদি প্রস্রাবের শর্তটিও বিবেচ্য হয় তাহলে মূল ও শাখার মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কারণ, মূলের মধ্যে (مَشُ ذَكَرٍ مَعَ الْبَوْلِ বরং মূলত) প্রস্রাব করাই প্রকৃত ইল্লত এবং শাখার মধ্যে প্রস্রাবের বিশেষণটি পাওয়া যায় (এখানে শুধু مَسُ ذَكَرِ রয়েছে।)

भाशित अनुवान : بَنْ وَسُن الْفَرْق و अग्रामा وَ وَسُن الْفَرْق و كَا صَابَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সরল অনুবাদ: কোনো কোনো হানাফী আলিম একটি ফাসেদ দলিল দ্বারা بالْفاسد بالْفاسد مُعَارَضَةُ الْفاسد بالْفاسيد পদ্ধতি অনুযায়ী শাফেয়ীগণের এ ফাসেদ কিয়াসের মোকাবিলা করেছেন। যেমনু– তারা বলেছেন যে, আল্লাহ তা আলা তাঁর পবিত্র বাণী – أَوْ يَتَطَهُرُوا وَالْ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهُرُوا اللهِ এর মধ্যে পানি দ্বারা ইস্তিনজাকারীদের প্রশংসা করেছেন। আর এটাতে সন্দেহ নেই যে, ইস্তিনজা-এর মধ্যে লিঙ্গ স্পর্শ হয়ে থাকে। যদি লিঙ্গ স্পর্শকরণ অজভঙ্গকারী হতো. তাহলে আল্লাহ তা'আলা অজু ভঙ্গকারী কাজের উপর তাদের প্রশংসা করতেন না। অতএব. দলিলটি যে কত অন্তঃসারশূন্য তা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ। আর বিরোধপূর্ণ وَصَف घोরা দলিল পেশ করা। এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ اطْرَادُ যদ্রপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয়, তদ্রপ এমন وَصُونَ দ্বারা দলিল পেশ করাও শুদ্ধ নয়, যার ইল্লুত হওয়ার প্রশ্নেই মতভেদ রয়েছে। যেমন- كَتَابَدُ حَالَةُ अসলে তাদের বক্তব্য। অর্থাৎ كَتَابَدُ حَالَةُ -এর বিনিময়মূল্য নগদ আদায়ের শর্তে গোলামকে এই ১১ বানানো শাফেয়ীদের নিকট জায়েজ নয় এ দলিলের ভিত্তিতে যে, তা হচ্ছে এমন একটি চুক্তি, যা কাফফারা হিসেবে আদায় হওয়াকে নিষেধ করে না। অর্থাৎ শপথের কাফ্ফারা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ ڪَاتَتُ -কে আজাদ করা নিষিদ্ধ নয়। (অথচ বিশুদ্ধ పేపే তাদের মতে গোলামকে কাফফারা স্বরূপ আজাদ করা হতে নিষেধ করে।) সুতরাং এ নগদ আদায়ের শর্তে 🏎 বানানো-এর চুক্তিটি ঠিক তদ্রূপই বাতিল, যদ্রপ মদের বিনিময়ে ککاتک বানানো ফাসেদ। কিন্তু এ কিয়াসটি আমাদের মতে দু'টি কারণে অসম্পূর্ণ-১. مُكَانَبُ वर्था९ मन पाता كَتَابَدُ कारमन रहा वर्षा व مُكَانَبُ গোলামকে কাফ্ফারাস্বরূপ আদায় করা নিষিদ্ধ না হওয়ার কারণে नय़; বत्रः प्रमत्क (या पूजनपानत्मत जना مأل مُتَقَنَّمُ विनिभग्नपूना সাব্যস্ত করার কারণে হর্টা এর এ চুক্তিটি ফাসেদ। (এ ভিত্তিতে কিয়াসটির বুনিয়াদই বাতিল ৷) ২. (এ কিয়াসের মধ্যে এমন وَصْف -এর বিবেচনা করা হয়েছে, যার ইল্লত হওয়া مُعَجُّلَة ( हारे ठा کتَانَة ) কেননা, المُعَجُّلَة ( हारे ठा مُعَجُّلَة ) হোক অথবা مُؤَجُّلُهُ এটা সাধারণভাবে আমাদের মতে কাফফারা হিসেবে আজাদ করা হতে নিষেধকারী নয়। (তাহলে কাফ্ফারাস্বরূপে আজাদ করা নিষিদ্ধ না হওয়াকে হর্ভি ফাসেদ হওয়ার দলিল বানানো কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে?) সুতরাং শাফেয়ীগণের জন্য প্রথমত এ কথার উপর দলিল পেশ করা জরুরি যে, كَتَابَدُ مُؤَجُّلَة (এটা কাফ্ফারা হিসেবে আজাদ করা হতে নিষেধকারী, যাতে عَالَهُ حَالَةُ কাফ্ফারা হিসেবে আজাদ করা হতে নিষেধকারী না হওয়ার কারণে বাতিল হতে পারে।

وَقَدْ عَارَضَ هٰذَا الْقِياسَ الْحُسُفِيَد مُعَارَضَةَ الْفَاسِدِ بِالْفَاسِدِ فَقَالُواْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مَدَحَ الْمُسْتَنْجِيْنَ بِالْمَاءِ فِي قَوْلِهِ فِيْهِ رِجَالَ يُحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَلَّهُ رُوا وَلاَشَكَّ أَنَّ فِيْهِ مَسُّ الْفَرَجِ فَلَوْ كَانَ حَدَثًا لِمَا مَدَحَهُمْ بِهِ وَهٰذَا كَمَا تَرْى وَالْإِحْتِجَاجُ بِالْوَصْفِ المُخْتَلَفُ فِيبِهِ عَطْفُ عَلَىٰ مَا قُبْلَهُ أَيْ مِثْلُ الْإِطْرَادِ فِيْ عَدَم صَلاَحِيَّتِه لِلدَّلِيثل الإحْتِجَاجِ بِالْوَصْفِ اللَّذِي اخْتُلِفَ فِي كُوْنِهِ عِلُّةً فَإِنَّهُ آيضًا فَاسِدُ كَقَوْلِهِمْ فِي الْكِتَابَةِ الْحَالَةِ أَىْ السَّافِعتَيةِ فِيْ عَدَمٍ جَوَازِ الْكِتَابَةِ الْحَالَةِ أَنَّهَا عَقْدُ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّكُفِيْدِ أَيْ مِنْ إعْتَاقِ هُذَا الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ بِالتَّكْفِيْرِ فَكَانَ فَاسِدًا كَالْكِتَابَةِ بِالْخُمْرِ فَإِنَّ لِهَذَا الْقِيَاسَ غَيْرُ تَامِّ لِأَنَّ فَسَادَ الْكِتَابَةِ بِالْخَمْرِ إِنَّمَا هُوَ لِآجَل الْخَمْرِ لَا لِعَدَمِ مَنْعِهَا مِنَ التُّكُيْفِرِ وَالْكِتَابَةُ عِنْدَنَا لاَ تَمْنَعُ مِنَ التَّكُوفِيْرِ مُطْلَقًا سَواء كَانَتْ حَالَّةً او مُوَجَّلَةً فَالاَبُدَّ لِلْخَصِم مِنْ إِقَامَةِ الدُّلِيْلِ عَلَىٰ اَنَّ الْكِتَابَةَ المُوَجَّلَةَ تَمْنَعُ مِنَ التَّكُفِيْرِ حَتَّى تَكُوْنَ الْحَالَاتُهُ فَاسِدَةً لِأَجَلِ عَدَمِ الْمَنْعِ مِنَ التَّكْفِيرِ.

লিঙ্গ مَسُّ الْغَرَج ইস্তিনজার মধ্য أَنَّ فِيْهِ আর এতে সন্দেহ নেই যে مِسَّ الْغَرَج بَكُونَ أَنْ يَتَطَهَّر أَ স্পর্শ হয়ে থাকে فَلُوْ كَانَ خَدَّنَا مَدْخَهُمْ بِهِ যদি লিঙ্গ স্পর্শকরণ অজুভঙ্গকারী হতো لَمَا مَدْخَهُمْ بِهِ তাহলে মহান আল্লাহ এরপ কাজের উপর जारमं अभारमा कतराजन ना وَهْذَا كَمَا تَرُى काराज अभारम कतराजन ना وَهْذَا كَمَا تَرُى काराज अभारम कतराजन ना وَالْاحْتَجَاجُ পশ করা بِالْوَصْفِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ অটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আতফ أَى অর্থাৎ وَصَنْف वित्ताधभूर्व بِالْوَصْفِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ যেমনি الْإِحْدَجَاجْ بِالْوَصَٰفِ দলিল পেশ করা لِلدَّلِيْلِ বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে لِلدَّلِيْلِ দলিল পেশ করা فِيْ عَدَم صَلاَحِبَّتِهِ Фोख فَإِنَّهُ آيَطْنًا فَاسِدُ ইল্লত হওয়ার ব্যাপারে فَوَى كُوْنِهِ عِلَّةً यारा पाठ पाठ वाता पिन कता الَّذِي اخْتُلِف বিশুদ্ধ নয় کَفَرْلِهِمْ যেমন তাদের বক্তব্য نِی الْکِتَابَةِ الْحَالَةِ মুকাতাব গোলামের বিষয়ে নগদ মূল্য আদায় প্রসঙ্গে الْکِتَابَةِ الْحَالَةِ জায়েজ না হওয়ার বিষয়ে الْحَالَةِ গাফেয়ীদের নিকট فِي عَدَم جَوَازِ জায়েজ না হওয়ার বিষয়ে الشَّافِعيَّة اَئُي কাননা, এটা হচ্ছে এমন একটি চুক্তি يَمْنَاعُ عَقْدًا কেননা, এটা হচ্ছে এমন একটি চুক্তি يَمْنَاعُ অথাৎ مِنْ اِعْتَاقِ আজাদ করা مِنْ المُكَاتَ فَاسِدًا কাফফারা স্বরূপ مِنْ اِعْتَاقِ কাজেই এ নগদ আদায়ের শর্তে مُكَاتَبٌ وَالْخَمْرِ বানানোর চুক্তিটি ঠিক তদ্রপই বাতিল كَالْكِتَابَةُ وِالْخَمْرِ যেমন– মদের বিনিময়ে মুকাতাব বানানো ফাসেদ لِأَنَّ فَسَادَ الْكِتَابَةِ بِالْخَمْرِ অসম্পূর্ণ غَبْرُ تَامٍ কেননা, মদের বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তি لاً لِعَدَم مَنْعَهَا किन्न व किशानि पू'ि कांद्रा अमल् الإَجَل الْخَمْر الْخَمْر عَالِمَ किन्न وانَّمَا كُمُ ما আদায় করা নিষিদ্ধ না হওয়ার কারণে নয় مِنْ التَّكْفِيْدِ কাফফারা স্বরূপ আদায় করা وَالْكِتَابَةِ মুকাতাব গোলামকে عِنْدَنَا আমাদের আনাফীদের মতে مُطْلَقًا সাধারণভাবে مَا التَّكُفِيْرِ काফ্ফারা হিসেবে مَطْلَقًا সাধারণভাবে مَوْاءً كَانَتُ مَا التَّكُفِيْرِ काফ্ফারা হিসেবে مَطْلَقًا সাধারণভাবে مَوْاءً كَانَةً চাই তা নগদ হোক أَوْ مُؤَجَّلَةً অথবা বাকি হোক خَالَةً काङ विপক্ষ দলের তথা শাফেয়ীগণের জন্য আবশ্যক হলো مِنْ إِنَّامَةِ पिलन পেশ করা تُمْنَعُ पिलन পেশ করা ومَنْ إِنَّامَةِ الدُّلِيْل مَنْ إِنَّامَةِ الدُّلِيْل لِكَجُل عَدِم वािल فَاسِدَةٌ वािल كِنَايَةٌ حَالَةٌ عَالَةٌ عَالَةٌ عَالَةً عَلَا عَلَا عَلَةً عَالَةً عَالَةً عَالَةً عَلَا عَلَا عَلَاكًا عَلَالًا عَلَاكًا مِنَ التَّكْفِيْرِ आजाम कता रूट निरमधकाती أَمُنْعُ التَّكْفِيرِ काक्कांत रूता रूट

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রের আলোচনা : উক্ত ইবারতে বিতর্কিত وَمَنْ बाরা দলিল পেশ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের (আহ্নাফের) মতে বিতর্কিত وَمَنْ -এর মাধ্যমে দলিল পেশ করা জায়েজ নেই। শাফেয়ীগণ বলেন যে, নগদ বিনিময়ের ভিত্তিতে যে خَابَدَ হয়ে থাকে, তা জায়েজ নেই। কেননা, এটা কসম ইত্যাদির কাফ্ফারা হিসেবে আজাদ করার জন্য المناقبة নয়। কাজেই এটা ফাসেদ হবে। কারণ, خَابَدُ সহীহ হলে তার কারণে কাফ্ফারা হিসেবে মুকাতাব দাসকে আজাদ করা জায়েজ হয় না। যদ্দেপ সুদের বিনিময়ে خَابَدُ করলে তা সহীহ হয় না; বরং ফাসেদ হয়ে থাকে। আমাদের মতে শাফেয়ীগণের উপরিউক্ত কিয়াস অপূর্ণাঙ্গ। কেননা, মদের বিনিময়ে خَابَدُ মদের কারণেই শুধু ফাসেদ হয়। এটা কাফ্ফারার জন্য أن أن أن المناقبة والمناقبة والمناقبة

وَالْإِخْتِجَاجُ بِمَا لاَ شُكَ فِي فَسَادِه عَطْفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَيْ مِثُلُ الْإِطْرادِ فِي الْبُطْلَانِ الْإِخْتِجَاجُ بِوَصْفِ لاَ يَشُكُّ فِي فَسَادِه بَلْ الْإِخْتِجَاجُ بِوَصْفِ لاَ يَشُكُّ فِي فَسَادِه بَلْ هُو بَدِيْ هِنَّى كَقُولِهِم أَيْ الشَّافِعِيَّةِ فِي هُو بَدِيْ هِنَّى كَقُولِهِم أَيْ الشَّافِعِيَّةِ فِي هُو بَدُونِ الصَّلُوةِ بِثُلُثِ وُجُونِ الْفَاتِحَةِ وَعَدَم جَوازِ الصَّلُوة بِثُلُثِ أَيْ السَّبُعَةِ أَيْ السَّبُعَةِ أَيْ السَّبُعَةِ أَيْ عَنْ السَّبُعَةِ أَيْ كَمَا دُونَ الْأَيَة لِلْ يَتَاذَى بِهِ الصَّلُوة وَلَا يَتَادُى بِهِ الصَّلُوة وَلَا يَتَادُى بِهِ الصَّلُوة وَلَا يَتَادُى بِهِ الصَّلُوة وَلَا يَتَادُى بِهِ الصَّلُوة وَلاَ بَعَلَا يَعَادُ وَلَا الْقِياسُ بَدِيْهِى الْفَسَادِ .

সরল অনুবাদ : আর এমন وَصُف দারা দলিল পেশ করা, যা ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ षाता وصَّف प्राप्त प्रांत त्यांगा नय़, তদ্রপ এমন اَطْرَادُ দলিল পেশ করাও শুদ্ধ নয়, যাকে ইল্লুত সাব্যস্ত করা নিঃসন্দেহে ফাসেদ; বরং তার ফাসেদ হওয়া একটি জাজুল্যমান বাস্তব। যেমন- তাঁদের বক্তব্য অর্থাৎ শাফেয়ীগণ যেমন নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব হওয়া ও শুধু তিন আয়াতের কেরাত দ্বারা নামাজ শুদ্ধ না হওয়ার উপর দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, তিন সংখ্যাটি সাত হতে অনেক কম অর্থাৎ সূরা ফাতিহা অপেক্ষা কম (যা সাতটি আয়াতের সমন্বয়ে গঠিত।) এ জন্য তিন আয়াত পাঠ দারা (যা হানাফীগণের নিকট ফরজ কেরাতের নিম্নতম পরিমাণ) নামাজ আদায় হবে না, যদ্রপ এক আয়াত অপেক্ষা কম পাঠ করা দারা নামাজ তদ্ধ হয় না সাত আয়াত হতে কম হওয়ার কারণে। সুতরাং এ কিয়াসটির ফাসেদ হওয়া একটি জাজুল্যমান বাস্তব।

नाक्तिक अनुवान : الْاَصْتِجَاجُ بِمَا تَ اللّهِ مَصْف वाता प्रतिल (প्रण्ण कता وَلَا مَصْف वाता प्रतिल एपण कता وَ الْلَهُ وَلَا اللهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রসাজনা : উক্ত ইবারতে যে وَصُفْ নিঃসন্দেহে ফাসেদ তা দলিল হওয়ার অযোগ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এমন ত্রারা দলিল পেশ করা জায়েজ নেই যার বাতিল হওয়া সন্দেহাতীত। যেমন— শাফেয়ীগণ বলেন যে, নামাজের মধ্যে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। কেননা, সূরায়ে ফাতিহা সাত আয়াত। আর সাত আয়াতের কম তথা তিন আয়াতের দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে না। যদ্ধেপ সর্বসম্মতভাবে সাত আয়াতের কম হওয়ার কারণে এক আয়াতের দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় না।

আমাদের (আহ্নাফের) মতে সাত আয়াতের কম হওয়াকে নামাজ ফাসেদ হওয়ার আদিরে নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, নামাজের ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে এটার কোনো ভূমিকা নেই। যা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কারণ, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে স্রায়ে ফাতেহা ফরজ। স্রায়ে ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সাত আয়াত পড়লে তাঁর মতে নামাজ জায়েজ হবে না। বুঝা গেল সাতের কমবেশ হওয়া মূলত কোনো ব্যাপার নয়। আর আমরা যে, এক আয়াত কমে নামাজ জায়েজ না হওয়ার কথা বলি তা এ জন্য যে, পরিভাষায় একে কুরআন বলে না। আর কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, مَنَ الْقُرُانُ مِنَ الْقُرُانُ مَنَ الْقَرْانُ مِنَ الْقُرْانُ পরিভাষায় যতটুকুকে কুরআন বলে অন্তত ততটুকু পড়তে হবে। এটার কম পড়লে নামাজ সহীহ হবে না।

إِذْ لَا اَثْرَ لِلنُّكُفْصَانِ عَنِ السَّبْعُةِ فِئْ فَسَادِ الصَّلْوةِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجُزْ بِمَا دُوْنَ الْأَيُّةِ لِانَّهُ لَا يُسَمِّى قُرْأُنَّا فِي الْعُرْفِ وَإِنَّ سُيِّي بِهِ فِي اللَّغَةِ وَالْإِحْتِجَاجُ بِللا دَلِيْلِ عَطْفٌ عَلَىٰ مَا قَبْلُهُ أَيْ مِثْلُ الْإِطْرَادِ فِي النَّبُطُ لَإِن الاِحْتِجَاجُ بِلاَ دَلِيْلِ لِاَجَلِ النَّنْفِي بِاَنْ يَكُولُ هٰذَا الْحُكْمُ غَيْرُ ثَابِتٍ لِأَنَّهُ لَا دَلِيْلُ عَلَيْهِ فَإِن ادَّعٰى اَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِيْ ذِهْنِ الْمُسْتَدِلِّ فَلاَ شَكُّ فِي جَوَازِهِ لِأَنَّ عَدَمَ وِجْدَانِهِ الدَّلِيلُ يَقْتَضِي عَدَمَ وجْدَانِهِ الْحُكْمَ فِي عِلْمِه وَإِن ادَّعٰى أنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي نَفْسِ ٱلاَمْرِ لِعَدَمِ وِجْدَانِ الْدُّلِيْلِ عَلَيْهِ فَاخْتَلَفُوا فِيْهِ فَقِيْلَ هُوَ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ قُلْ لَا آجِدُ فِيْمَا اوُجْيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْأَينة فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ عَلَّمُ نَبِيَّهُ الْإِحْتِجَاجَ بِلَا أَجِدُ دَلِيْلًا عَلَىٰ عَدَم حُرْمَتِهِ وَقِيدًلَ جَائِزُ فِي الشُّرْعِيُّاتِ دُوْنَ الْعَقْلِيَّاتِ لِأَنَّ مُدَّعِي النَّفْيِي وَالْإِثْبَاتِ فِي الْعَثْقلِيَّاتِ مُدَّعِى حَقِيْقَةَ الْوُجُودِ وَالْعَدُم فَلَابُدُّ لَهُ مِنْ دَلِيْلِ وَلاَ يَكْفِي عَدَمُ الدُّلِيلِ بخلانِ الشَّرْعِيَّاتِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَذْلِكَ ـ

সরল অনুবাদ : কারণ, নামাজ ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে সাত অপেক্ষা কম সংখ্যা হওয়া এর কোনো প্রভাব নেই। তবে হানাফীগণের নিকট এক আয়াত হতে কম-এর মধ্যে নামাজ শুদ্ধ না হওয়ার কারণ এই নয় যে. সাত-এর সংখ্যা পূর্ণ হয়নি: বরং এ জন্য যে, এক আয়াতের কমকে আভিধানিক অর্থে করআন বলা হলেও পরিভাষায় এ পরিমাণকে করআন বলা হয় না। (অথচ কিতাবল্লাহর নস দ্বারা নামাজের মধ্যে কুরআন পাঠ করা ফরজ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা हेतनाम करतरहन (فَاقَرُوْا مَا تَكِسُّرُ مِنَ الْقُرْانُ करतरहन দলিল না থাকা দ্বারা দলিল পেশ করা। এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর আতৃফ হয়েছে। অর্থাৎ । এটা যদ্রপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয়, তদ্রপ দলিল না থাকা দ্বারা خَكْمْ حُكْمْ-এর উপর দলিল পেশ করাও শুদ্ধ নয়। এটার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ-যেমন কোনো মুজতাহিদ কোনো হুকুম সম্পর্কে দাবি করলেন যে, "এ হুকুমটি সাব্যস্ত নয়- এ কারণে যে, এটার উপর কোনো দলিল পাওয়া যায় না" (এ দাবির অভিপ্রায় বিভিন্ন হতে পারে।) ১. যদি দাবিদার-এর অভিপ্রায় এই হয় যে. স্বয়ং তার অন্তরে হুকুমটি সাব্যস্ত নয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এ দাবিটি সঠিক ও যথার্থ। কেননা, দলিল না পাওয়া যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল এই যে, তার জ্ঞানের মধ্যে সেই হুকমটি সাব্যস্ত নয়। ২. আর যদি মুজতাহিদ এ দাবি করেন যে, বাস্তবেও সে হুকুমটি সাব্যস্ত नय । এ জন্য যে, এটার উপর তিনি কোনো দলিল পাননি, তাহলে এ اسْتَدُّلَالٌ -এর (শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার) ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে. মুজতাহিদ-এর এরপ দলিল পেশ করা শুদ্ধ। কেননা, আল্লাহ قُلُ لا آجِدُ فِيسْمَا ٱوْحِى إِلَى -जा जाना हतगान करतरहन (আপনি বলে দিন আমার নিকট যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, তাতে আমি কোনো কিছুই হারাম পাইনি।) লক্ষণীয় যে. এ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তা আলা তাঁর নবী 🚐 -কে কোনো বস্ত হারাম না হওয়ার উপর দলিল না পাওয়ার দ্বারা দলিল পেশ করার শিক্ষা প্রদান করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, দলিল না থাকা দ্বারা দলিল পেশ করা এটা শরয়ী হুকুমসমূহের ক্ষেত্রে তো জায়েজ বটে, কিন্তু যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে জায়েজ নয়। কেননা, যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহে কোনো বস্তু না অথবা হ্যা-বোধক দাবি প্রকতপক্ষে তার অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতারই দাবি। (আর বাস্তবেও বস্তুসমূহের অস্তিত্ব এবং অস্তিত্তহীনতা উভয়ই দলিলের মুখাপেক্ষী।) সুতরাং হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য প্রথমত দলিল পেশ করা জরুরি। দলিল পাওয়া नা যাওয়া 🚅 -এর হুকুমের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু শর্য়ী আহকাম এটার বিপরীত। কেননা, (সেগুলো বিবেচনা সাপেক্ষ বিষয়। এদের সাব্যস্ত হওয়া ও না হওয়ার ভিত্তি 🔑 -এর উপর নির্ভরশীল। এ জন্য যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহের ন্যায়) হুকুমের 💥 - এর জন্য দলিল পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়।

नाक्तिक व्यन्तवान : إِذْ لاَ أَشْرَ पाद्र व्यत काता প্ৰভাব तिरे لِلنُّقْصَانِ कम प्रश्या रुखा। إِذْ لاَ أَشْرَ पाद्र वाज वालका وَلَا مُعَالِم الصَّلُوةِ वाप्ताक कात्मन रुखां वालात وَنْ فَسَادِ الصَّلُوةِ वाप्तक वालका إِنْسَا لُمْ تَجُزُ वाप्तक कात्मन रुखां वाणात فِيْ فَسَادِ الصَّلُوةِ वाप्तक वार्णा रुखां عَنْ فَسَادِ الصَّلُوةِ वाप्तक वापतक वाप्तक वापतक वापतक

কমের মধ্যে فَيْ سُمْتَى بِهِ পরিভাষায় فِي الْعُرْفِ পরিভাষায় وَانْ سُمْتَى بِهِ পরিভাষায় فِي الْعُرْفِ কম্ব্যমধ্যে فَعُرَانًا عَطْفٌ عَلىٰ مَا विन مِهلاً دُلِينْلِ प्रानन कुरुण وَالْإِخْتِجَاجِ आखिधानिक صوفَ اللَّفَةِ प्राण्डिक क्रुआन वना रह জন নয় في الْبُطْلَان ইত্তিরাদ যদ্রপ দলিল হওয়ার যোগ্য নয় مِثْلَ الْاظْرَادِ অর্থাৎ مِثْلَ الْاظْرَادِ কোনো মুজতাহিদের এরপ يِانَ يُتَقُولَ কপির উপর الْإِحْتِجَاجُ بِللا دُلِيْلِ وَالنَّفْي কলিল না থাকা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা يِكَن يُتَقُولُ فَإِن नावाख ना عَيْرُ ثَابِتِ कनना, এটার উপর কোনো দলিল পাওয়া याग्र ना فَإِن कनना, এটाর উপর কোনো দলিল পাওয়া याग्र ना فَإِن فَلاَ شَكَّ بِابِتٍ দলিল গ্রহণকারীর অন্তরে وَمَن الْمُسْتَدِلِّ যদি দাবিদার এরকম দাবি করে যে انَّهُ غَيْرُ ثابِتٍ তাহলে নিঃসন্দেহে الدُّليِيلُ দলিলটি সঠিক ও যথার্থ يَانٌ عَدَمَ وِجْدَانِهِ কেননা, পাওয়া না যাওয়া في جَوَازِم व्यवगुड़ावी कलाकल राला وَإِن ادَّعُىٰ عَلَى عَلَم عَلَم وَجِمَالَ क्रूमि क्रिक्षि क्षा क्षा क्षा وَإِن ادَّعُى صَاعِ कात करा وَفَى عِلْم وَجِمَالَ الْعُكُم اللهِ اللهُ عَلَم وَجُدَانِهِ वात करा करा এর উপর الدَّلِيْلِ عَلَيْهِ ना পাওয় যাওয়त काँतत مُوجَدانِ वाखत সে एक्पिं فِي نَفْسِ الْأَمِّرِ वोखत वें الْهُ غَيْرُ ثَابِبٍ काता पिनन فَاخْتَلَنُوا فِيْدِ ठाश्ल এর উপরে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে فَتَدْلُوا فِيْدِ पूठताং कि فَاخْتَلَنُوا فِيْدِ فِيْهُمَا পাইনি لَا أَجِدُ কেননা, আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন تُلُ হে রাস্ল! আপনি বলে দিন لِقَوْلِهِ تَعَالَى পা نَبِيَّهُ অমার নিকট যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে مُحَرَّمًا হারাম فَإِنَّهُ تَعَالَى প্রখানে মহান আল্লাহ عَلَمَ শিক্ষা প্রদান করেছেন وَجْهِيَ إِلَيَّ তার নবীকে عَلَىٰ عَدَم حُرْمَتِه ফলিল না পাওয়ার بِلَا اَجِدُ دَلِيْلًا দলিল পেশ করা الْإِحْتِجَاجُ कि دُونَ الْعَقَلِيَّاتِ प्रति جَانِزٌ प्रति रे فِي الشَّرْعَيّاتِ किन ना थाका बाता प्रनिन (अन काराक جَانِزٌ नति रे के प्र نِي الْعَقْلِبَاتِ صَافِعَ الْمَعْبَاتِ वि - النَّغْنِي ना-স্চক النَّغْنِي ना-স্চक وَالْاثْبَاتِ صَافَا قَالَ যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহ مَدَّعِي حَقِيْبَقَة প্রকৃত দাবি الْرُجُرُود অন্তিত্ব الْرُجُرُو অন্তিত্বহীনতার فَكَرُبُدُ لَهُ স্তরাং হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য আবশ্যক হলো عَدَمُ النَّدلِيْلِ প্রথমত দিলল পেশ করা وَلاَ يَكُفِيْ আর যথেষ্ট নয় عَدَمُ النَّدلِيْلِ নফীর হুকুমের জন্য দলিল পাওয়া না যাওয়া ् এর জন্য দলিল পাওয়া জরুরি নয়। وَيَعْلَانِ الشَّرْعِبَّاتِ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَ عَبْرٌ عُبْرٌ وَ الْعَكُمُ عَبْرٌ وَالِبِ العَ وَهِ هَا الْعَكُمُ عَبْرٌ وَالِبِ العَ العَالِيَةِ العَالِيَ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের (আহ্নাফের) মতে দলিল পাওয়া না যাওয়াকে দলিল হিসেবে পেশ করা জায়েজ নেই। যেমন– মুজতাহিদ বলবে যে, এ হুকুমটি সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এটার উপর কোনো দলিল নেই।

মুজতাহিদের উপরিউক্ত বক্তব্য দু'ভাবে বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে।

এক. মুজতাহিদের জানামতে এটার কোনো দলিল নেই। কাজেই তাঁর নিকট এটার হুকুম সাব্যস্ত হবে না। এটাতে কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কারণ, যার দলিল মুজতাহিদের নিকট নেই তা তিনি সাব্যস্ত করবেন কিভাবে?

দ্বহ্ তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ হলো, যেহেত্ আমি এর কোনো দলিল খুঁজে পাইনি। সেহেত্ মূলতই (কারো নিকটই) এর সাব্যস্ত হবে না। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম (রা.)-এর মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং এক দল ফুকাহার মতে এটা সর্বক্ষেত্রে জায়েজ। কেননা, অনুরূপভাবে দলিল উপস্থাপন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূল — কে তালীম দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নবী — কে লক্ষ্য করে বলেন, "হে নবী! আপনি লোকদেরকে বলে দিন, আমার নিকট যে ওহী এসেছে তাতে আমি কোনো বস্তুকে হারাম দেখি না। তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং গায়রুল্লাহর নামে জবাইকৃত জানোয়ার।" কাজেই অনুরূপভাবে দলিল পেশ করা জায়েজ হবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শুধু শরিয়তের আহ্কামের বেলায় উপরিউক্তভাবে দলিল পেশ করা জায়েজ হবে। আকলী বিষয়াবলিতে অনুরূপভাবে দলিল পেশ করা জায়েজ হবে না। কেননা, আকলী বিষয়ে কোনো হুকুম হওয়া না হওয়া উভয়ের জন্যই দলিলের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর শরয়ী আহকাম যেহেতু ধরে নেওয়া হয়ে থাকে এবং তা غُلُل (বর্ণনা)-এর উপর নির্ভরশীল সেহেতু তথায় خُلُ -কে غُلُل করার জন্য দলিলের প্রয়োজন নেই।

وَعِنْدَ الْجَمْهُورِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ اصْلَالًا فِي النُّفْي وَلاَ فِي الْإِثْبَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَقَاَّلُوْا لَنْ يَنْدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْ نَصَارُى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صدِقبْنَ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِطَلَبِ الْحَجَةِ وَالْبُرْهَانِ عَلَى النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ جَمِيْعًا هٰذَا مَا عِنْدِي فِي حَلَّ هٰذَا الْمَقَامِ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ التَّعْلِيْلَاتِ الصَّحِيْحَةِ وَالْفَاسِدَةِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ مَا يُوْتِي التَّعْلِيْلُ لِأَجَلِهِ صَحِيْحًا وَفَاسِدًا فَقَالَ وَجُمُلَةُ مَا يُعَلِّلُ لَهُ اَرْبُعَةً إِلَّا انَّ الصَّحِيْعَ عِنْدَنَا هُوَ الرَّابِعُ عَلَىٰ مَا سَيْأَتِى وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ أِنَّهُ بَيَانُ لِحُكْمِ الْقِيكَاسِ بَعْدَ الْفَرَاعِ مِنْ شَرْطِهِ وَ رُكْنِهِ وَهُو خَطَأُ فَاحِشُ بَلْ بَيَانٌ حُكْمِهِ الَّذِي سَيَجِيُّ فِيْمَا بَعْدُ فِي قَوْلِهِ وَحُكْمُهُ الْإِصَابَةُ بِغَالِبِ الرَّأْى وَهٰذَا بَيَانُ مَا ثَبَتَ بِالتَّعْلِيلِ -

: কিন্তু জমহুরের নিকট অনুবাদ দলিলহীনতা দ্বারা দলিল পেশ করা আদৌ শুদ্ধ নয়। হুকুমের নিষেধকরণে অথবা সাব্যস্তকরণে কোনো ক্ষেত্রে-ই নয়। জমহুরের পক্ষে দলিল যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ وَقَالُوْ اللهُ ال نَصَادَىٰ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلَ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ আর তারা বলে যে, ইহুদি অথবা নাসারা ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা তাদের আকাজ্ঞা ব্যতীত আর কিছই নয়। আপনি বলে দিন, তোমরা তোমাদের দাবির সমর্থনে দলিল পেশ করো, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক।) লক্ষণীয় যে. এখানে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম == -কে হুকুম প্রদান করেছেন যে, উভয় হুকুমের উপরই তাদের নিকট হতে দলিল দাবি করুন! ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, এ নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের যে ব্যাখ্যা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল, তা আমি তোমাদের সম্মথে পেশ করে দিয়েছি। (সতরাং এটাকেই গনিমত মনে করবে।) গ্রন্থকার (র.) বিশুদ্ধ ও ফাসেদ ইল্লতের বর্ণনা সমাপ্ত করে এখন সেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনার ইচ্ছা পোষণ করছেন, যা সাব্যস্ত করার জন্য কিয়াস (তথা ইল্লত উদ্ভাবন) করা হয়ে থাকে। চাই কিয়াসের উপর তাদের বিন্যাস শুদ্ধ হোক অথবা ফাসেদ। সুতরাং তিনি বলেছেন. যে সকল উদ্দেশ্যের জন্য ইল্লতের উদ্ধাবন হয়ে থাকে, তা সর্বমোট চারটি। অবশ্য পরবর্তী বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যাবে যে, তাদের মধ্যে হতে শুধু চতুর্থ ইল্লতের জন্যই তা'লীল আমাদের নিকট শুদ্ধ এবং অবশিষ্ট সবই বাতিল। 'মানার'-এর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার লিখেছেন যে, গ্রন্থকার (র.) কিয়াসের শর্ত ও রুকন বর্ণনা করার পর এখান হতে কিয়াসের হুকুম বর্ণনা শুরু করেছেন। কিন্তু (মোল্লা জিউন (র.)-এর মতানুসারে) এটা তাদের মারাত্মক ভুল। কেননা, শীঘ্রই কিয়াসের হুকুম গ্রন্থকার (র.)-এর বুক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে এই শব্দসমূহ দ্বারা আগমন केतर्ए - وَحُكْمُهُ الْاصَائِةُ بِعَالِبِ الرَّأَى केतर्ए - وَحُكْمُهُ الْاصَائِةُ بِعَالِبِ الرَّأَا (গ্রন্থকার (র.) কিয়াসের হুকুমকে নয়; বরং) শুধু ন্র্ - কেই বর্ণনা করতে যাচ্ছেন।

পরবতীতে আসছে الشَّارِحِبْنَ আর কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার বলেছেন وَاَلَ بَعْضُ الشَّارِحِبْنَ গ্রন্থকার এখানে বর্ণনা শুরু করেছেন আর وَهُوَ خَطَأُ فَاحِشُ किय़ात्मत शर्ज ७ क्रकत्मत مِنْ شَرْطِهِ وَ رُكْنِه प्रत्यत १७ वत्मत بَعْدَ الْفَرَاغِ प्रक्रात्मत शर्ज ७ क्रकत्मत لِحُكْم الْقِبْبَاسَ اللهُ وَالْمُوالِمُ مَا اللهُ اللهُ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে দলিল না পাওয়া যাওয়াকে দলিল হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে জমহুরের মত আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছিল যে, মুজতাহিদ যদি দাবি করে, যেহেতু এটার দলিল আমার জানা নেই। সেহেতু মূলতই (কারো নিকটই) এর ক্রি সাব্যস্ত হবে না। তবে এর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য। আবার অপর একদলের মতে এটা শুধু শর্য়ী আহ্কামে গ্রহণযোগ্য।

আর জমহুরের মতে এটা কোনো অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম 🚐 -কে লক্ষ্য করে বলেছেন-قَالُواْ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْداً اَوْ نَصَارِى قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

আর তারা বলে যে, ইহুদি আর খ্রিস্টান ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো। এখানে আল্লাহ نَفِيْ উভয়ের দলিল চেয়েছেন। কাজেই مَكُمْ করার জন্যও দলিলের প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া দলিল পাওয়া না যাওয়া বাস্তবে দলিল না থাকাকে ওয়াজিব করে না এবং না পাওয়া যাওয়াকে ওয়াজিব করে না। সূতরাং চরম প্রচেষ্টার পরও মুজতাহিদ যখন حَكُمْ -এর উপর কোনো দলিল লাভে ব্যর্থ হন, তখন তিনি বলেন যে, এ ব্যাপারে শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ হতে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ক্রিম প্রায়ে যায়নি। এটা বলেন না যে, শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ হতে এ ক্রিক কোনো হয়েছে। কেননা, এটার উপর কোনো দলিল নেই। উল্লেখ্য যে, এখানে জমহুর দ্বারা জমহুরে আহ্নাফ ও শাফেয়ীগণকে বুঝানো হয়েছে।

الغَّارِحِبُّنَ الغَ وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِبُّنَ الغ وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِبُّنَ الغ وَاللَّهُ وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِبُّنَ الغ وَاللَّهِ اللَّهَ وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِبُّنَ الغ وَلَهُ وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِبُّنَ الغ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

الْمُوْجِبَ لِلْحُرْمَةِ اَوْ وَصْفَهُ هٰذَا وَالثَّانِي اَفْكَاتُ اَنَّ الْمُوْجِبَ لِلْحُرْمَةِ اَوْ وَصْفَهُ هٰذَا وَالثَّانِي اِفْكَاتُ اَنَّ الْمُوْجِبَ لِلْحُرْمَةِ اَوْ وَصْفَهُ هٰذَا وَالثَّالِثُ الْمُحُمِّمِ اَوْ وَصْفِهُ اَى الْشَرَطُ الْحُكْمِ اَوْ وَصْفِهُ اَى وَصْفَهُ هٰذَا وَالثَّالِثُ النَّاتُ الْحُكْمِ اَوْ وَصْفَهُ فَلَابُدَّ وَصْفَهُ فَلَابُدَّ الْبُاتُ الْحُكْمِ اَوْ وَصْفِهُ اَى الْبُناتُ الْمُحْمِمِ اَوْ وَصْفَهُ فَلَابُدَّ الْبُناتُ الْمُحْمِمِ اَوْ وَصْفَهُ فَلَابُدَّ هُهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

সরল অনুবাদ : ইল্লুত উদ্ভাবন করার প্রথম উদ্দেশ্য হলো হুকুম সাব্যস্তকারীকে অথবা তার وَصْف -কে সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ এটা সাব্যস্ত করা যে, এ বস্তুটিই হচ্ছে হুরমতের হুকুম সাব্যস্তকারী অথবা তার ওয়াস্ফ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো ছকুমের শর্ত অথবা শর্তের وَصُف , -কে সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ এটা সাব্যস্ত করা যে, এ বস্তুটিই হচ্ছে হুকুমের শর্ত অথবা শর্তের ওয়াস্ফ। তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো ত্ত্বম অথবা ত্ত্বমের وَصُنْف কে সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ এটা সাব্যস্ত করা যে, এ বস্তুটি হচ্ছে শরিয়তের দৃষ্টিতে এ মাসআলার হুকুম অথবা হুকুমের ওয়াস্ফ। এ তিনটি অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রত্যেক অবস্থার দু'টি অংশের আলোকে ছয়টি উদাহরণের প্রয়োজন। যেগুলোকে গ্রন্থকার (র.) ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যেমন, جنْسيَّة ধারে বিক্রয় হারাম হওয়ার জন্য। এটা হুকুম সাব্যস্তকারীকে সাব্যস্ত করার উদাহরণ, অর্থাৎ এ কথা সাব্যস্ত করা যে, শুধু সমগোত্রীয় হওয়া ধারে বিক্রয় হারাম হওয়ার জন্য হুকুম সাব্যস্তকারী ইল্লত, যা শুধু ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এ কারণেই আমরা এ হুকুম সাব্যস্তকারীকে اشَارَةُ النَّبُ काরণেই সাব্যস্ত করি। অর্থাৎ যখন উভয় ইল্লত قَدْرُ وَجِنْس পাওয়া যাওয়া দারা প্রকৃত অতিরিক্ত-এর সুদ হারাম হয়ে যায়, তখন ইল্লতের সাদৃশ্য অর্থাৎ শুধু جَنْس অথবা শুধু تَدُر স্থাওয়া যাওয়া-এর দাবি এই যে, অতিরিক্তি-এর সাদৃশ্য অর্থাৎ ধারে विक्य शताम श्रुत । (र्कन्नो, भतियर प्राप्त मार्न्गा शकीकरण क्रूम तार्थ । (فَاثْبَتْنَا شُبْهَةَ الرَّبُوا بِشُبْهَةِ الْعِلَةِ الْعِلْةِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْمِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِل

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَمُلِيْلُ وَثَبَاتُ الْمُوْجِبُ الْحَ وَهِ আবেলাচনা : উক্ত ইবারতে যে চতুষ্টয় উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করত تَمُلِيْل وَبُبَاتُ الْمُوْجِبُ الْخ সেগুলোর প্রথম প্রকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে عَلَيْهُ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এগুলো মোট চারটি। এখানে তাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمَالَقَ مَمْ الْمَارِيّ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمَالَقَ مَمْ اللّهِ وَمَالِمَ مَمْ اللّهِ وَمَالِمَ مَمْ اللّهِ وَمَالِمَ وَمُونُ وَمُ وَمُونُ وَمُنْ وَمُونُ ومُنَا وَمُونُ ومُونُ ومُنْ ومُنْ ومُونُ ومُنْ مُنْ ومُنْ ومُنْ ومُنْ ومُنْ ومُنْ ومُنْ ومُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنُونُ ومُنْ ومُنْ مُنْ مُنُونُ ومُنْ ومُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن

وَصِفَة السَّوْمِ فِى زَكُوةِ الْانْعَامِ مِثَالَ لِانْبَاتِ وَصُفِ الْمُوجِبِ فَإِنَّ الْانْعَامَ مُوْجِبَة لِلزَّكُوةِ وَوَصُفَهَا وَهُو السَّوْمُ مِثَا لاَ يَنْبَغِى اَنْ يَتَكَلَّمُ وَصُفُهَا وَهُو السَّوْمُ مِثَا لاَ يَنْبَغِى اَنْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ وَيَفْهُ وَيَفْهُ إِللَّا عَلْيلُ وَإِنتَمَا اَثْبَعْنَاهُ بِعَثُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ عَلَيْهِ السَّائِمَة مَالِكِ (رح) لاَ تُشْتَرَطُ الْإسامَة لاَ عَنَالَى خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً للهَ الشَّلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَعَالَىٰ خُذْ مِنْ الشَّهُودُ فِي النِّكَاجِ وَلاَ تَطَهَرُهُمْ وَتُوكِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ هُودُ فِي النِّكَاجِ وَلاَ يَشْهُودُ فِي النِّكَاجِ وَلاَ يَشْهُودُ السَّلَامُ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِشُهُودُ وَلَا السَّكَامُ اللَّهُ السَّلَامُ الْفَيْدِ الْالْسَكَامُ النَّيْكَاجِ وَلاَ السَّكَامُ اللَّهُ السَّلَامُ الْالْكَامُ وَالْعِلْةِ وَإِنْ السَّكُمُ الْفَالِكُ (رح) لاَ يُشْتَكِرُ السَّلَامُ اعْلِلْتُوا النِّنَكَاحِ وَلاَ وَالْعَلْدُ اللَّالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَكُ (رح) لاَ يَشْتَرَطُ فِيْهِ إِلْالْهُ اللَّهُ الْالْكُولُ النَّالَةُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ اعْدِينُوا النِيْكَاحِ وَلاَ وَلَوْ إِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اعْدِينُوا النِيْكَاحُ ولَوْ إِللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْلِةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْلِةُ السَّلِكُ الْمُؤْلِةُ السَّلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِةُ السَّلَامُ الْمُؤْلِةُ السَّلَامُ الْمُؤْلِةُ السَّلِكُ الْمُؤْلِةُ السَّلِكُ الْمُؤْلِةُ السَّلِكُ الْمُلِلَةُ الْمُؤْلِةُ السَلِكُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ السَّلِكُ الْمُؤْلِةُ السَّلِكُ الْمُؤْلِةُ السَلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِقُولِةُ الْمُؤْلِةُ السَلِكُ الْمُؤْلِقُولِهُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِقُولِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِولِةُ الْمُؤْلِقُولِةُ الْمُؤْلِقُولِةُ الْمُؤْلِقُولِةُ الْمُل

সরল অনুবাদ : আর বিচরণশীলতার গুণ **চতৃষ্পদ জন্তুসমূহের যাকাতের মধ্যে।** এটা হুকুম সাব্যস্তকারী-এর وَصُفَ -কে সাব্যস্ত করার উদাহরণ। কেননা, চতুষ্পদ জন্তসমূহের মালিক হওয়াই মূলত যাকাত সাব্যস্তকারী এবং বিচরণশীলতা (অর্থাৎ বিনা তত্ত্বাবধানে চারণভূমিতে ঘুরেফিরে ঘাস-পানি খাওয়া) হচ্ছে তাদের গুণ, যা শুধু যুক্তি ও किয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এ জন্য আমরা হাদীস– نِـْئِ সোধীনভাবে চরে খাদ্য خَمْسِ مِنَ الْإِسِلِ السَّائِسَةِ شَاةً গ্রহণকারী পাঁচটি উটের মধ্যে একটি বকরি ওয়াজিব।) দ্বারা এ কে সাব্যস্ত করি। কিন্তু ইমাম মালিক (র.)-এর মতে انکن হওয়া শর্ত নয়। কেননা, কুরআন মাজীদের আয়াত-مُطْلَقٌ अंकिं أَمْوَالُ अत अत्था -خُذٌ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً الْآيَةَ হিসেবে আগমন করেছে। (ﷺ এর শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত করা হয়নি।) আর সাক্ষী বর্তমান থাকা বিবাহের মধ্যে। এটা হুকুমের শর্তকে সাব্যস্ত করার উদাহরণ। কেননা, বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জনা সাক্ষী বর্তমান থাকা শর্ত, যা শুধ ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা সম্ভবপর নয়। এ জন্য আমরা হাদীস- لَا نِكَامَ إِلَّا بِشُهُوْد प्राता এ শর্তটি সাব্যস্ত করি। অবশ্য ইমাম মালিক (র.) বলেন যে, বিবাহের মধ্যে সাক্ষী উপস্থিত থাকা শর্ত নয়; বরং শুধু বিবাহের ঘোষণা ও প্রচারই শর্ত। কারণ, নবী করীম 🚃 ইরশাদ করেছেন, (তোমরা विवादित पांचेंगा श्री إَعْلَنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّنِّ করবে, চাই তা দফ বাজিয়ে হোক না কেন।)

मानिक व्यन्ताम : مَانَدُ النَّمُ المَانِ وَمَنْ وَكُووَ النَّوْعَامُ الله وَ وَمَنْ النَّمُوعِبِ الْمُوعِبِ المَّوْمِ المَعْمَامُ مَوْمِبَا الْمَانِ وَ وَمَنْ الْمُوعِبِ الْمُوعِبِ المَوْمِ المَعْمَامُ مَوْمِبَا الْمَانِ وَالمَعْمَامُ مَوْمِبَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَالَّالُولُ وَمُولِ مَعَالَى اللَّهُ وَمَالَ اللَّهُ وَمَالِكُوا وَمَالَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَالِكُوا وَمَالَا اللَّهُ وَمَالِكُوا وَمَالَا اللَّهُ وَمَالِكُوا وَمُعَالِكُوا الللَّكُولُوا اللَّكُوا وَمَالِكُوا اللَّكُوا وَمَالِكُولُ وَاللَّكُوا وَمَالِكُوا اللَّكُوا اللَّكُوا اللَّكُوا ا

وَشُرِطَتِ الْعَدَالَةُ وَالنَّدُكُورَةُ وَبُهُمَا إِلَى فِي شُهُودِ النِّكَاجِ مِثَالٌ لِاثْبَاتِ وَصْفِ السَّنُوطِ فَإِنَّ الشَّهُ هُودَ شَرْطُ وَالْعَدَالَةُ وَالذُّكُورَة وَصْفُهُ فَإِنَّ الشَّهُ هُودَ شَرْطُ وَالْعَدَالَةُ وَالذُّكُورَة وَصْفُهُ فَا الشَّكُمُ لَا يَنْبَغِنَى أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيْهِ بِالتَّعْلِيْبِلِ بَلْ نَكَاحَ إِلَّا يَشُهُ هُودٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَكَاحَ إِلَّا يَشُهُ هُودٍ يَدُلُكُ عَلَىٰ عَدَمِ الشَّتِرَاطِ الْعَدَالَةِ بِشَهُ هُودٍ يَدُلُكُ عَلَىٰ عَدَمِ الشَّتِرَاطِ الْعَدَالَةِ وَالنَّفَافِعِي (رح) يَشْتَرِطُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَكَاحَ إِلَّا بِولِي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَالشَّافِقَ الْعَدَى عَدْلٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَكَاحَ إِلَّا بِولِي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَلَي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَالشَّافِةُ بِولِي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَلِي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَلِي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَلَي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَلِي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَلِي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَلِي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَلَي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَلِي وَشَاهِكَى عَدْلٍ وَلِي وَشَاهِكَى عَدْلِهِ وَلَي عَدْلٍ وَلِي وَشَاهِكَى السَّلِقَ الْمَارِفَةُ مَنْ الْمَثَالُ وَلَى السَّلُوةُ مَشَاوِلَةً وَهُو مِثَالًا وَالْمُولُومُ وَاحِدَةٍ وَهُو مِثَالًا وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلُوةُ مَشَالُ كَامَ فِيهِ بِالرَّأَي وَالْعِلَةِ وَهُو مِثَالًا لَا وَلَا يَنْبَغِي الْ وَلَا يَنْبَغِي الْ السَّلُوةُ مَشَرُوعَةً امْ وَلِهُ فِيهِ بِالرَّأَي وَالْعِلَةِ لِ

সরল অনুবাদ : আর বিবাহের সাক্ষীদের জন্য न्याय्य न्याय १ श्रुक्त इख्यात गर्छ। यहा गर्छत وصنف সাব্যস্ত করার উদাহরণ। কেননা, সাক্ষী উপস্থিত থাকা হচ্ছে বিবাহের শর্ত এবং ন্যায়পরায়ণ ও পুরুষ হওয়া এ দু'টি হচ্ছে সাক্ষীর গুণ, যাকে শুধু ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। এ জন্য আমরা বলি যে, হাদীস– খ্রি نکاح الا - अत भरित अत्याग شُهُود - बत भरित अत्याग व कथात श्रिक নির্দেশ করে যে, বিবাহের সাক্ষীর জন্য ন্যায়পরায়ণ হওয়া ও পরুষ হওয়া এগুলো শর্ত নয়। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা ন্যায়পরায়ণ ও পুরুষ হওয়ার শর্ত আরোপ করেন- لا ينكاح الله بكولتي وشاهدى عَدلِ করেন দলিল এই যে, বিবাহ মাল নয়। (আর যা মাল নয়, তাতে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।) যেমন- আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে (অর্থাৎ تَعْلَيْكُاتُ فَاسَدَةُ -এর অধ্যায়ে) বিস্তারিত আলোচনা করেছি। **আর এক রাক্ত্মাত বিশিষ্ট নামাজ** (এটার অর্থ লেজকাটা বা অসম্পূর্ণ) এখানে এটা দ্বারা এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজই উদ্দেশ্য। এটা হুকুমকে সাব্যস্ত করার উদাহরণ। অর্থাৎ এ কথাটি সাব্যস্ত করা যে, এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজ শরিয়তে জায়েজ আছে কিনা? যে ব্যাপারে ব্যক্তিগত মত ও কিয়াস দ্বারা কথা বলা ঠিক নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ज्ञ আলোচনা : উক্ত ইবারতে مَصْف موه - شَرُط সাব্যস্তকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা - بَوْلُهُ وَشُرُطُتِ الْعَدَالَةُ وَالذَّكُورَةُ النَّعُ النَّعُ النَّعُ النَّعُ وَالذَّكُورَةُ النَّعَ مِمَا عَلَيْهِ مِمَا عَلَيْهِ الْعَدَى - مَمْ طَ - مَوْفُ مَمَا عَلَيْهُ وَمِنْهُ مَمَا عَلَيْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَالْمُورُةُ النَّعُ مَا اللَّهُ ال

এ ত্র আপোচনা : এটা کُمُ নাব্যস্ত করার উদাহরণ। অথাৎ এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজ জায়েজ কিনা এ کُمُ নাব্যস্ত করবার ব্যাপারে। আমাদের মতে তা জায়েজ নয়। তবে আমরা কিয়াস ও রায়ের মাধ্যমে এটা সাব্যস্ত করিনি; বরং নবী করীম وما مع المعالى البَعْبَرُاء البَعْبَرُاء অথাৎ নবী করীম والمعالى البَعْبَرُاء البَعْبَرُاء البَعْبَرُاء العَالَى البَعْبَرُاء العَالَى البَعْبَرُاء العَالَى البَعْبَرُاء العَلَى البَعْبَرُاء العَلَى البَعْبَرُاء العَلَى المعالى المعالى

وإنتما أثبتنا عَدَمَ مَشْرُوعِ تَيْتِهَا بِهَا رُوىَ أَنَّهُ عَلَيْدِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْبُتَيْرَاسِ وَالشَّافِعِيُّ يُجَوِّزُهَا عَمَلاً لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ إِذَا خَشِى اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلَيْوَتِرْ بِرَكْعَةٍ وَصِفَةُ ٱلوِتْرِ مِثَالً لِاثْبَاتِ صِفَة الْحُكِم فَإِنَّ الْوِتْرَ حُكْمٌ مَشْرُوعٌ وَصِفَتُهُ كَوْنُهُ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً وَلاَ يَتَكَلَّمُ فِيْهِ بِالرَّأْمِي فَاتَنْبَتْنَا وُجُوبَهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ زَادَكُمْ صَلَوةً أَلاَ وَهِيَ الْوِتْسُ وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِنَّهَا سُنَّةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ حِيْنَ سَأَلَهُ الْآعْرَابِيُّ بِقَوْلِهِ هَلْ عَلَى غَيْرُهُنَّ وَالرَّابِعُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُعَلِّلُ لَهُ تَعْدِيهُ حَكْمِ النَّيْصِ النُّي مَا لَا نَصَّ فِيْهِ لِيَثْبُتَ فِيْهِ أَيْ الْحُكْمَ فِي مَا لا نَصَ فِيْهِ بِغَالِبِ الرُّأِي دُونَ الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ فَالتَّعْدِيَةُ حُكْمُ لَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَا يَصِتُع الْقِيكَاسُ بِدُونِهِ وَالتَّعْلِيلُ يُسَاوِيهِ فِي الوجود ـ

সরল অনুবাদ : এ জন্য আমরা হাদীস- 🔏 वाका वर्ष तोक वर्षे वेर्रे वेर्रे वेर्रे वेर्पे वेर বিশিষ্ট নামাজ -এর শরিয়তসম্মত না হওয়া সাব্যস্ত করি: কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা এক রাকআত বিশিষ্ট নামাজকেও জায়েজ মনে করেন। নবী করীম 🚃 ইরশাদ করেছেন إِذَا خُشِي اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ -করেছেন তোমাদের কেউ সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার আশঙ্কা করবে. তখন সে যেন বিতর-এর নামাজ এক রাকআতই পড়ে নেয়।) আর বিতর নামাজ-এর সিফাত। এটা হুকমের সিফাতকে সাব্যস্ত করার উদাহরণ। অর্থাৎ বিতর-এর নামাজ-এর হুকুম তো সর্বসম্মতিক্রমে শরিয়ত সাব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু এ হুকুমের সিফাত অর্থাৎ এটার সুনুত অথবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে, যা ব্যক্তিগত মত এবং কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা সম্ভবপর নয়। এ জন্য আমরা এটার অজ্বকে হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত করি যে, নবী করীম 🚐 ইরশাদ করেছেন- 🛍 ট্রা वर्था९ 'आल्लार ठा'आला تعَسَالَى زَادَكُمْ صَلَوْةٌ الاَ وَهِيَ الْوِتْرُ তোমাদের নামাজের মধ্যে আরো একটি নামাজকে বদ্ধি করেছেন। শুনে রাখো এটা হচ্ছে বিতর-এর নামাজ। (পাঁচ ফরজ-এর মধ্যে বৃদ্ধি করার কথা দ্বারা বুঝা যায় যে. এটাও ফরজ। নতুবা সুনুত দারা ফরজসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিসাধন করা याग्र नाः) किन्न रैमाम भारकशी (तं.) वरलन त्यं, विजत-এत নামাজ সুন্নত। কারণ, নবী করীম 🚃 ইরশাদ করেছেন 🗓 র্থ (আর কোনো নামাজ ফরজ নয়। তবে হাা, नर्कन পডতে পার।) এ কথাটি তিনি সেই সময় ইরশাদ করেছিলেন. যখন একজন বেদুঈন (দিবারাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার কথা জ্ঞাত হওয়ার পর) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে. আমার উপর এ নামাজসমহ ব্যতীত আর কোনো নামাজ ফরজ আছে কিনা? আর চতুর্থ উদ্দেশ্য- সেই উদ্দেশ্যসমূহের মধ্য হতে. যেগুলোর জন্য কিয়াস করা হয়ে থাকে নস-এর হুকুমকে এমন শাখা-এর দিকে স্থানান্তরিত করা, যন্যধ্যে নস বিদ্যমান নেই। যেন তার মধ্যেও হুকুম সাব্যস্ত করা সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ যে শাখার মধ্যে নস বিদ্যমান নেই তনাুধ্যে শুধু প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হুকুম সাব্যস্ত করা, অকাট্যতা ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে নয়। **সুতরাং হুকুমকে** স্থানান্তরিত করা আমাদের নিকট একটি জরুরি বিষয় কিয়াসের জন্য। কারণ, এটা ছাড়া কিয়াস শুদ্ধ হতে পারে না। আর (নস-এর তা'লীল করার উদ্দেশ্যই যেহেতু কিয়াস করা, এ জন্য) তা'লীল স্বীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে কিয়াসের সমান সমান হওয়া আবশ্যক। (সুতরাং যখন কিয়াস শুদ্ধ হবে না, তখন তা'লীলও শুদ্ধ হবে না।)

শाব্দিক অনুবাদ : وَإِنْمَا أَنْبَتْنَا وَمَشْرُوعِبُتِهَا नित्र करति وَإِنْمَا أَنْبَتْنَا وَمَا الْمَاسِةِ وَم শतिय़ अन्य ना शिव्या وَمَن الْبُتَبَرَاءِ विक नित्र करति कर्जा नित्र करति कर्जा नित्र करति कर्जा والشَّانِم أَنهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهُى مِن الْبُتَبَرَاءِ وَمَا الْمُعَلِّمُ اللهِ وَمَا اللهُ السَّلَامُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ আর বিতর নামাজের সিফাত وَالْ مِنْ الْوِرْرَ কেননা, বিতরের الله وَهُورِهِ مَا الله وَهُورِهِ مَا الله وَهُورِهِ الله وَالله وَا

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَعْ আবোচনা : উক্ত ইবারতে مِكَنْ -এর আবোচনা : উক্ত ইবারতে مِكَنْ الْوِتْرِ الْخَ -এর مَوْلُهُ وَصِفْهُ الْوِتْرِ الْخ নএর بامان সাব্যস্ত করার উদাহরণ وتر -এর নামাজ শরিয়তসম্মত এবং জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই । তবে এটা ওয়াজিব না সুন্নত এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে । সুতরাং আমাদের হানাফীগণের মতে এটা ওয়াজিব । কেননা, নবী করীম আবলেছেন - إِنَّ اللّهُ تَعَالَىٰ زَادَكُمْ صَلَوْةً الْاَ وَهِيَ الْوِتْرِ الْحَ

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্য এক ওয়াক্ত নামাজ বৃদ্ধি করেছেন। জেনে রাখো এটা হলো বিতরের নামাজ।

"নবী করীম আমাদের নিকট তাশ্রীফ আনলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা এক ওয়াক্ত নামাজ দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। এটা লাল উট তথা অতি মূল্যবান বস্তু হতেও তোমাদের জন্য উত্তম। এটা হলো বিতরের নামাজ।" যা হোক এ সব হাদীসের আলোকে আমরা এটাকে ওয়াজিব বলে থাকি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বিতরের নামাজকে সুনুত বলে থাকেন। তাঁর দলিল হলো ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস। যাতে রয়েছে— 'একদা এক ব্যক্তি নবী করীম — এর নিকট এসে ইসলামের ফারায়েয় (অবশ্য পালনীয়) বিষয়াবলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। জবাবে নবী করীম কলেনে, প্রতি দিবারাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। এটা শুনে লোকটি বলল, উপরিউক্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ আমার উপর আবশ্যক কিনা? নবী করীম ক্রি বললেন, না, তবে যদি নফল হিসেবে অন্য কোনো নামাজ পড়তে চাও তাহলে পড়তে পারো।' এটার দ্বারা পাঞ্জোগানা নামাজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ নফল সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

আমরা উপরিউক্ত হাদীসের জবাবে বলতে পারি যে, وتُرُ আক্ষরিক অর্থে নফল তথা পাঞ্জেগানার উপর অতিরিক্ত হওয়া যথার্থ। তবে বিভিন্ন হাদীসে এটার উপর এত বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, আমরা এটাকে ওয়াজিব বলতে বাধ্য হয়েছি।

جَائِزُ عِنْدُ الشَّافِعِيِّ (رح) لِآنَّهُ يَجُوزُ التَّعُلِبُ لُ بِالْعِكَةِ الْقَاصِرَةِ كَالتَّعُولُ بِلَّ بِالثَّمَنِتَيةِ فِي النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ لِحُرْمَةِ الرَّبُوا فَإِنَّهَا لَا تَتَعَدِّى مِنْهُمَا فَالتَّعْلِيْلُ عِنْدُهُ لِبَيَانِ لِمِّيَّةِ الْحُكِمِ فَقُطْ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّعْدِينةِ لِأنَّ صِحَّةَ الْتَّعْدِيةِ مَوْتُوفَةً عَلَى صِحَيتها فِيْ نَفْسِهَا فَلَوْ تَوَقَّفَتْ صِحَّتُهَا فِيْ نَفْسِهَا عَلَى صِحَّةِ تَعْدِيَتِهَا لَزِمَ الدُّورُ وَالْجَوابُ أَنَّ صِحَّتَهَا فِي نَفْسِهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ صِحَّةِ تَعْدِيَتِهَا بَلْ عَلَىٰ وُجُوْدِهَا فِي الْفَرْجِ فَلَا دُوْرَ وَالتَّدلِيْلُ لَنَا أَنَّ دَلِيْلُ الشَّرْعِ لَابُكَّ أَنْ يَكُنُونَ مُوجِبًا لِلْعِلْمِ أَوِ الْعَمَلِ وَالتَّعْلِيلُ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ قَطْعًا وَلَا يُفِيدُ الْعَمَلَ اينضًا فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ ثَابِتُ بِالنَّصِّ فَلاَ فَائِدَةَ لَهُ إِلَّا ثُعِبُوتَ الْعُكْمِ فِي الْفَرْعِ وَهُوَ مَعْنَى التَّعْدِينِةِ وَالتَّعْلِيلُ لِلْأَقْسَامِ الثَّلُثُةِ الْلَوَّلِ وَنَفْيُهَا بَاطِلُ يَعْنِيْ اَنَّ اِثْبَاتَ سَبَيِهِ أَوْ شَرْطٍ اَوْ حُكْمٍ إِبْتِدَاءً بِالرَّاْيِ وَكَذَا نَفْيُهَا بَاطِلُ إِذْ لاَ إِخْتِيَارَ وَلاَ وَلاَيَةَ لِلْعَبْدِ فِيْدٍ وَإِنَّمَا هُوَ إِلَى الشَّارِعِ ـ

সরল অনুবাদ : কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে স্থানান্তরণ ছাড়াও তা'লীল জায়েজ আছে। এ কারণেই তাঁর মতে অসম্পূর্ণ ইল্লুত দারা হুকুমের তা'লীল জায়েজ রয়েছে। যেমন- তিনি মূল্যবিশিষ্ট হওয়াকে ইল্লুত সাব্যস্ত করা জায়েজ মনে করে থাকেন সোনা-রূপার মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার জন্য। কারণ, এ ইল্লত অত্র দু'টি বস্তু ব্যতীত অন্য কোনো শাখার মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর মতে হুকুমের ভিত্তি ও কারণ বর্ণনা করাই তা'লীল-এর উদ্দেশ্য। বা স্থানান্তরণ শুদ্ধ হওয়ার উপর তা'লীল-এর শুদ্ধ হওয়া تَعْدَيْدُ নির্ভরশীল নয়। কেননা, হ্রাইট শুদ্ধ হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে ইল্লত শুদ্ধ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। এখন যদি ইল্লত শুদ্ধ হওয়াও হৈ জদ্ধ হওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, তাহলে দ্বিরুক্তি আবশ্যক হবে। আমাদের পক্ষ হতে উক্ত **সন্দেহে**র উত্তর এই যে, تَعْدَيَتْ -এর শুদ্ধতা যদিও ইল্লতের শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ইল্লতের শুদ্ধতা হুঁত্র-এর শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা'লীলের শুদ্ধতা শাখার মধ্যে ইল্লত পাওয়া যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দ্বিরুক্তি আবশ্যিক হবে না। আর কিয়াসের জন্য تَعْدُيُّة আবশ্যক হওয়ার উপর হানাফীগণের দলিল এই যে, শ্রয়ী দলিলের পক্ষে অবশ্যই ইলম অথবা আমল-এর জন্য উপকারী হওয়া আবশ্যক। (নতুবা অর্থহীন হওয়া আবশ্যক হবে।) আর এটা অকাট্য কথা যে, ইজ্তিহাদী তা'লীল দ্বারা প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হয় না এবং তা -এর মধ্যে আমল-এরও কোনো উপকারিতা مَنْصُوْضُ عَلَيْه প্রদান করে না। কেননা, তাতে নসের মাধ্যমেই আমল সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা'লীলের শুধু এ একটি উপকারিতাই বাকি থাকে যে, তা দ্বারা নস-এর হুকুম ﴿ وَمُعْ طَاعِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ আর تَعْدَيَة দারা আমাদের উদ্দেশ্যও এটাই। (মোটকথা, তা'লীলের উল্লিখিত প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্য হতে।) প্রথমোক্ত তিন প্রকারকে সাব্যস্ত অথবা 🔑 করার জন্য তা'লীল বাতিল। অর্থাৎ শুধু ব্যক্তিগত মত অথবা কিয়াস দারা প্রাথমিকভাবে কোনো সবব অথবা শর্ত অথবা হুকুমকে সাব্যস্ত করা অথবা অনুরূপভাবে নিষেধ করা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, এ বস্তুসমূহকে সাব্যস্ত অথবা নিষেধ করার ব্যাপারে বান্দার কোনো এখতিয়ার নেই। এটা শুধু শরিয়ত প্রবর্তকেরই কাজ।

नाक्ति अनुवाদ : (ح) عَنْدَ الشَّافِعِيّ (حد) कि इसाम गारिक शि.)-এর মতে স্থানান্তর ছাড়াও তা'লীল জায়েজ بَالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ कि इसाम गारिक शि.)-এর মতে স্থানান্তর ছাড়াও তা'লীল জায়েজ بالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ अमम्पूर्व देश कात كَالتَّعْلِبْلُ यमम्पूर्व देश कात بالْعِلَةِ الْقَاصِرَةِ अमम्पूर्व हेश काता كَالتَّعْلِبْلُ प्रमा विनिष्ठ इउशार्त का खाয় का स्वा إِلْمُونَةُ الرّبُوا क्ष अति अति हेश काता إِلْمُونَةُ الرّبُوا क्ष का खाয় काता الله عَنْدُ مَنْ الله عَنْدُ وَالْمُعْلِبُلُ का विनिष्ठ उउशात काता وَالْمُعْلِبُلُ काता فَانِتُهُا لَا تَتَعَدَّتُى مِنْهُمَا وَهُ وَالْمُعْلِبُلُ مَا الله عَنْدُهُ وَالْمُعْلِمُ مَنْهُمَا وَالْمُعْلِمُ مَنْهُمَا وَالْمُعْلِمُ وَلَمْ وَالْمُعْلِمُ و

مَوْقُوْفَةٌ एक रख्या تَعْدِيَةٌ किनना لِأَنَّ صِحَّةَ التَّعْدَيةِ श्राखत एक रख्या عَلَى التَّعْدِديةِ एक रख्या مُوْقُوْفَةً ইল্লত صِحَّتُهَا فَيْ نَفْسِهَا १३ مَوْمَا सर्जित मोन وَكُلُو تُوَتَّفَتْ ইল্লত শুদ্ধ হওয়ার উপর فَلُو تُوَتَّفَتْ এখন যদি নির্ভরশীল হয় عَلَىٰ صِحَّتِهَا فِي نَفْسِهَا ভদ্ধ হওয়া يَعْدِيَة ـ عَلَىٰ صِحَّة تَعْدِيَتِهَا তাহলে দ্বিক্তি আবশ্যক হবে وَالْجَوَابُ আঁমাদের পঁক্ষ হতে ত্রাদীয়ার বিশুদ্ধতার لاَ تُتَوَوَّقُكُ কির্তুর ক্রিন্টে فِي نَفْسِهَا ক্রিন্ট্র্নীল নয় فِي نَفْسِهَا فِي نَفْسِهَا ক্রিন্ট্র্নীল নয় المستخبَّة في فَفْسِهَا مِن مَنْفَسِهَا الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ উপর بَلْ وَوْرَ শাখার মধ্যে عَلَى وُجُودِهَا করং بَلْ مَوْرَ শাখার মধ্যে عَلَى وُجُودِهَا করং بَلْ वतः عَلَى وُجُودِهَا اَنَّ دَلْيْلَ الشَّرْءِ आत किशास्त्रत जना تَعْدِيَة वात गाठ रखात छे अत आप्तार हाना की (الدَّليَّلُ لَنَا श्रीतं प्रथा الْعَمْمِ أَوِ الْعَمَلِ वातशाक مُوْجِبًا १९७३ أَنْ يَكُونَ वित्राह्य श्री अवनाह्य कि ك মানস্স আলাইহের মধ্যে لِانْتُ فَايِثُ صَابِثَ এবং আমলের উপকারিতা দেয় না غِي الْمَنْصُوْمِ عَلَيْهِ المَاشَاةِ به সাব্যস্ত হয়েছে بِالنَّبِصّ নস দ্বারা فَكَلُ فَانِدَةَ لَكُ المُحُكِّمِ কাজেই তা'লীলের মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই بِالنَّبِصّ তা'नीन بِاطِلٌ প্রকারভেদসমূহের بِاطِلٌ अथम তিন প্রকারকে সাব্যস্ত করা بِالْمَانُ عَلَيْ अकाরভেদসমূহের بِاطِلٌ ताजिन بِالرَّأَى প্রাথমিকভাবে اِبْتِدَاءً অর্থবা হকুমকে أَنَّ اِفْبَاتَ অর্থবা يَعْنِي ব্যক্তিগত মত অথবা কিয়াস দ্বারা وَكُذا نَفَيْهُا এমনিভাবে নিষেধ করা بَاطِلٌ সম্পূর্ণ বাতেল اِذْ لَا اِخْتِيبَارَ কেননা, এ বস্তুসমূহকে وَإِنْكُمَا هُوَ الْيَ वानांत وَلَا وَلاَ عَلَيْهِ عَامَ عَامَا اللَّهَ الْمُعَبِّدُ فَيْهِ عَامَا المعتمِدِ ال এটা শুধু শরিয়ত প্রবর্তকের কাজ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অংশ্লেষ্ট আলোচনা

ত্তি ইবারতে تَعْدِيَهُ তা'লীলের জন্য লাযেম কিনাং

ত্তি ইবারতে تَعْدِيَهُ তা'লীলের জন্য লাযেম কিনাং সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, যেসব উদ্দেশ্যে কিয়াস করা হয়ে থাকে তা মোট চার প্রকার। তন্মধ্যে একমাত্র চতুর্থ প্রকারই আহ্নাফের মতে গ্রহণযোগ্য। আর চতুর্থ প্রকার হলো حُكْم -এর حُكْم -কে যেখানে نَصْ নেই সেখানে স্থানান্তরিত করা। কাজেই আমাদের (আহনাফের) মতে تَعْدِيَدٌ কিয়াসের জন্য অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং تَعْدِيَدٌ ব্যতীত কিয়াস পাওয়া যায় না, আর কিয়াস ব্যতীতও 🕰 🛣 পাওয়া যায় না।

(অর্থাৎ যে عَلَيْ وَعَلَيْ -এর মধ্যে পাওয়া যায় এবং وَمَرْع -এর মধ্যে পাওয়া যায় না তার) দ্বারা تَعْلَيْل काয়েজ আছে। যেমন- তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে 🚅 ্কে 🛍 সাব্যস্ত করে থাকেন, যা এমকাত্র স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

কিয়াসের জন্য হিট্টে লাযেম হওয়ার স্বপক্ষে আহ্নাফের দলিল এই যে, শরয়ী দলিলের জন্য ইলম অথবা আমলকে ওয়াজিবকারী হওয়া অপরিহার্য। আর تَعْلَيْل निःসন্দেহে ইলমকে ওয়াজিব করে না। আর مَنْصُرُصْ عَلَيْهِ (অর্থাৎ تَعْلَيْل काःসন্দেহে ইলমকে ওয়াজিব করে না। আর আমলকেও ওয়াজিব করে না। কেননা, এটা তো نَصْ -এর মাধ্যমে সাব্যস্ত। সুতরাং فَكُمْ -এর মধ্যে خُكُمْ -কে সাব্যস্ত করা তথা 🕰 ব্যতীত এটার অন্য কোনো ফায়েদাই নেই।

উল্লেখ্য যে, আহ্নাফ ও শাফেয়ীগণের মধ্যকার উপরিউক্ত মতপার্থক্য ঐ عُلَّه -এর ব্যাপারে রয়েছে যা عُكْم ও এর মধ্যকার সামঞ্জস্য-এর কারণে উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে যে عِلَّةُ مَاصِرٌ، নস-এর দ্বারা সাব্যস্ত অথবা ইজমার দ্বারা প্রমাণিত তা সর্বসন্মতভাবে عِلْتُ قَاصِرٌ، অর্থাৎ اَصْل -এর সাথে খাস হওয়া জায়েজ আছে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। আর এতে ফায়েদা এই যে, আমরা শরিয়ত প্রণেতার মাধ্যমে এটার মধ্যে ক্রিয়াশীল 🕮 সম্পর্কে অবহিত হলাম। এটা হতে বড় ফায়েদা আর কি হতে পারে?

অলোচনা করা হয়েছে। রায় ও কিয়াসের মাধ্যমে شَرْط, سَبَبْ বা شَرْط স্বতন্তভাবে (প্রথমবারের মতো) সাব্যস্ত করা বা এদের প্রত্যাখ্যান করা জায়েজ নেই। তবে ইজমা বা 🗀 -এর মাধ্যমে যদি একবার 🕰 সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে একে সামঞ্জস্যের কারণে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা (تَعَدَيْدُ) জায়েজ। কিন্তু জমহুরের মতে شَرْط ও سَبَبٌ -এর تَعْدِيدُ নাজায়েজ। তথু ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মতে তাও জায়েজ। যেমন- জেনা ও পুরুষ সঙ্গমের মধ্যে وَصَنْف مُشْتَرُكُ (যুগা ওয়াসফ) রয়েছে। আর তা হলো কামপূর্ণ স্থানে অসৎ উপায়ে বীর্য শ্বলন করা। এ কারণে জেনার মতো পুরুষ সঙ্গমের মধ্যেও 🀱 তথা অবিবাহিতের ক্ষেত্রে একশত বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতের ক্ষেত্রে রজমকে সাব্যস্ত করা। এটা ইমাম ফখরুল ইসলামের মতে জায়েজ; কিন্তু জমহুরের মতে নাজায়েজ।

وَامُّنَا لَوْ تُبَتَّ سَبَبُ أَوْ شَرْطُ أَوْ حَكُم مِنْ نَصِّ أَوْ إِجْمَاجٍ وَأَرَدْنَا أَنْ نَعُرِّيْهِ إِلَى مَحْلِلْ أُخَرَ فَلاَ شَكَّ أَنَّ ذٰلِكَ فِي الْحُكِمِ جَائِزُ بِ الْإِنْ نَسَاقِ إِذْ لَهُ وَضْعُ الْبِقِيبَاسِ وَامْثَا فِي السَّبَبِ وَالشُّرطِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْعَامَّةِ ويَجُوزُ عِنْدَ فَخْرِ الْاسْلَامِ مَثَلًا إَذَا قِسْنَا اللُّواطَةَ عَلَى الزّنا فِي كُونِهِ سَبَبًا لِلْحَدِّ بوَصْفٍ مُشْتَركٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّوَاطَةِ لِيهُمْكِنَ جَعْلُ اللُّوَاطَةِ اينضًا سَبَبًا لِلْحَدِّ يَجُوزُ عِنْدَهُ لاَ عِنْدَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمُصَيِّفُ تَابِعًا لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَمَعْنَى كَوْنِهِ بَاطِلًا أَنَّهُ بِاطِلُّ ابْبِتَدَاءً لاَ تَعْدِيَةً وَالَّا فَالْمُرَادُ بِهِ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا ابْتداءً وَتَعْديَةً \_

সরল অনুবাদ: অবশ্য যদি নস অথবা ইজমার সাহায্যে কোনো সবব অথবা শর্ত অথবা হুকুম প্রাথমিকভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং আমরা এগুলোকে অন্যান্য স্থানের দিকে স্থানান্তরিত করতে চাই, তাহলে হুকুমের ব্যাপারে তো এটা नर्वत्रचिकित्म जात्मक तत्मरह। किनना, किम्रान व تَعْدِيَةُ এর জন্যই প্রণীত হয়েছে। কিন্তু সবব এবং শর্তের - اَنْكُمْ অমহুর উসূলীগণের মতে জায়েজ নেই, শুধু ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) -এর মতেই জায়েজ। উদাহরণস্বরূপ (यमन وَصَفْ वर्णमान) - (نَا الا كَوَاطَةُ - प्राप्त থাকার কারণে যদি কোনো ব্যক্তি 🖒 -এর নির্ধারিত দণ্ডের সবব হওয়ার বিবেচনা করে نَوَاطَتْ -কে এটার উপর কিয়াস করে, যেন টার্ট -কেও নির্ধারিত দণ্ডের সবব সাব্যস্ত করতে পারে, তাহলে ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মতে এ কিয়াস জায়েজ হবে; কিন্তু জমহুরের মতে জায়েজ হবে না। অতএব, গ্রন্থকার (র.) যদি এ মাসআলায় ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মতানুসারী হন এবং বাহ্যত এরূপই মনে হয়, তাহলে তাঁর বাতিল বলার অর্থ এই হবে যে, প্রাথমিকভাবে এ সমস্ত বিষয়ের সাব্যস্তকরণ বাতিল, কিন্তু হৈর্কে বাতিল নয়। আর যদি তিনি জমহুরের रें माता मुज्लाक بُطُلُانٌ माता मुज्लाक بُطُلُانٌ मजानुमाती इन, जारल উদ্দেশ্য হবে প্রাথমিকভাবে এবং تَعُدْيَة -এর বিবেচনায় উভয়ভাবেই।

NUME IN MEDIA

# مَبْحَثُ الْإِسْتِحْسَانِ এর আলোচনা اسْتِحْسَانْ

فَكُمْ يَبْقِ إِلاَّ الرَّابِعُ يَعْنِى كُمْ يَبْقِ مِنْ فَوَائِدِ التَّعْلِبْلِ إِلاَّ التَّعْدِيَةَ اِلىٰ مَا لَا نَصَّ فِيْهِ وَلَمَّا كَانَ هٰذَا تَارَةً عَلَىٰ سَبِيْبِلِ الْقِياسِ الْجَلِيّ وَتَارَةً عَلَىٰ سَبْيلِ الْإِسْتِحْسَانِ وَهُوَ الدَّلِيْلُ الَّذِيْ يُعَارِضُ الْقِيكَاسَ الْجَلِيَّ أَشَارَ اللي بَيَانِهِ بِقَوْلِهِ وَالْإِسْتِحْسَانُ يَكُونُ بِالْأَثْر وَالْإِجْمَاعِ وَالصَّرُورَةِ وَالْقِيَاسِ الْخَيفِي يَعْنِي أَنَّ الْقِبَاسَ الْجَلِكَ يَقْتَضِى شَيْئًا وَالْآثُورَ وَالْإِجْسَاعُ وَالسَّصَرُورَةُ وَالشِّقِبَاسُ السُخَسِفِيُّ يَقُتَضِى مَا يُضَادُّهُ فَيَتُرُكُ الْعَمَلَ بِالقِيبَاسِ وَيُصَارُ إِلَى الْإِسْتِحْسَانِ فَيُبَيِّنُ نَظِيْرَ كُلِّ وَاحِدِ وَيَفُولُ كَالسَّكُم مِثَالٌ للْاسْتِحْسَانِ بِالْاَثْرِ فَاِنَّ الْقِيبَاسَ يَاْبِلَى جَوَازَهْ لِاَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُوم وَلَكِنَّا جَوَّزْنَاهُ بِالْاَثْرِ وَهُوَ قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ اَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنِ مَعْلُومِ اللَّي أَجَلِ مَعْلُومٍ وَالْإِسْتِصْنَاعَ مِثَالٌ لِلْإِسْتِحْسَانِ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ أَنْ يُتَأْمُرُ إِنْسَانًا مَثَلًا بِأَنْ يُخْرِزَ لَهُ خُفًّا بكَذَّا وَبَيَّنَ صِفَتَهَ وَمِقْدَارَهَ \_

সরল অনুবাদ : সূতরাং এখন তথু চতুর্থ প্রকারই অবশিষ্ট রইল। অর্থাৎ তা'লীলের উপকারিতা শুধু এটাই অবশিষ্ট রইল যে. তার সাহায্যে এমন ক্ষেত্রে হুকুমকে স্থানান্তরিত করা হবে. যেখানে নস অবতীর্ণ হয়নি। যেহেতু হুকুমের এ হুরুর্ট কখনো সুস্পষ্ট কিয়াস দ্বারা হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো اسْتَحْسَانُ এর মাধ্যমে হয়ে থাকে আর -रा প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীত দলিলের নাম إِسْتَحْسَانُ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দারা এ استخسان -এর হাকীকত বর্ণনা করছেন- إُسْتِحْسَانُ । आत : आत اسْتِحْسَانُ হাদীস, ইজুমা, প্রয়োজন ও গোপন কিয়াস ঘারা সাব্যস্ত **হয়ে থাকে**। অর্থাৎ কোনো কোনো সময় এমন হয় যে. প্রকাশ্য কিয়াস একটি হুকুম কামনা করে আর হাদীস বা ইজমা বা প্রয়োজন অথবা গোপন কিয়াস এ কথার বিপরীত বস্ত কামনা করে। এরপ অবস্থায় প্রকাশ্য কিয়াসের উপর আমল পরিত্যাগ করে এটার বিপরীতের উপর আমল করাকে টেক্টেন্টা বলা হয়। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এখন (এ চার অবস্থার মধ্য হতে) بَيْع سَلَمْ - প্রত্যেকটিরই উদাহরণ পেশ করছেন - ১. যেমন বা ধারে বিক্রয়। এটা হাদীসের সাহায্যে اسْتَحْسَانَ -এর উদাহরণ। অর্থাৎ بَيْغٌ سَكُمٌ किয়াসের দৃষ্টিতে জায়েজ না হওয়াই উচিত ছিল। কেননা, এটা অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রয়। কিন্তু হাদীসের কারণে আমরা এ বিক্রয়কে জায়েজ রেখেছি। হাদীসটি হলো এই যে, নবী করীম 🚃 ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি بَيْع سَكُمْ করতে চাইবে, (অর্থাৎ মূল্য নগদ উসুল করে বিক্রিত বস্তুকে নিজের দায়িতে বাকি রেখে দিতে চাইবে) তাহলে এরূপ করবে যে, বিক্রিত বস্তুর পরিমাণ অথবা ওজন ও আদায়-এর সময়সীমা অবশ্যই নির্দিষ্ট করে নিবে। ২. আর যেমন إُسْتِصْنَاعُ বা কোনো বস্তু তৈরি করার ফরমায়েশ দান করা। এটা ইজমা-এর মাধ্যমে । -এর উদাহরণ। اِسْتِصْنَاعُ वला হয় (খরিদ করার শর্তে) কাউকেও ফরমায়েশ দান করে কোনো দ্রব্য তৈরি করানো। যেমন কেউ কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে একজোডা চামডার মোজা তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করল এবং মোজার নমুনা, মাপ ইত্যাদিও জানিয়ে দিল।

كُمْ يَبْنِي عَالَمَ يَغْنِى অধাৰ وَلَا الرَّابِعُ সৃতরাং এখন অবশিষ্ট নেই وَلَا الرَّابِعُ अধুমাত্র চতুৰ্থ প্রকার يَغْنِى অথাৰ مَنْ فَوَائِدِ التَّعْلِيْلِ مَا مَا هَا هَا هَا هَا هَا هَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ التَّعْدِيَةُ তা'লীলের উপকারিতা مَنْ فَوَائِدِ التَّعْلِيْلِ السَّعْدِيَةِ وَلَا التَّعْدِيَةُ وَلَمْنَا كَانَ هَٰذَا تَارَةً التَّعْلِيْلِ الْقَبْلِ الْقَبْلِ الْقَبْلِ الْقَبْلِ الْقَبْلِ الْفَيْلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قَصَّهُ وَالْإِجْمَاعِ वावा وَالْاِجْمَاعِ আৰু হুটে সাব্যন্ত হয়ে থাকে بِالْأَنْ عِلَى الْجَلِيَّ الْجَلِيَ الْجَلِيلِ الْجَلِي

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম 🚃 বলেন, তোমার্দের কেউ সলম বেচাকেনা করতে চাইলে সে যেন নির্ধারিত পরিমাণে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা করে।

সরল অনুবাদ: কিন্তু কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করল না। (কোনো কোনো সময় মূল্যের একটি অংশ অগ্রিম আদায় করা হয়ে থাকে, যা বায়না নামে পরিচিত।) প্রকাশ্য किशास्त्रत नािव এই या, এর প মুয়ামালা জায়েজ হবে না। কেননা, এটা অস্তিতৃহীন বস্তুর বিক্রয়। (আর অস্তিতৃহীন বস্তুর বিক্রয় জায়েজ নয়; ) কিন্তু আমরা ব্যাপক প্রচলন ও ইজমার ভিত্তিতে এ কিয়াসকে বর্জন করেছি এবং اسْتَحْسَان সরূপ এটাকে জায়েজ সাব্যস্ত করেছি। প্রকাশ থাকে যে. এরপ মুয়ামালায় যদি সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে এটা . ( थाकरव ना استنصناع ) अर्था गंगा श्रव । (استنصناع سَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَل আর যেমন পাত্রসমূহের পবিত্রকরণ। এটা প্রয়োজনের মাধ্যমে استخسان -এর উদাহরণ। প্রকাশ্য কিয়াসের দাবি এই যে, পাত্র (প্রভৃতি কঠিন বস্তুসমূহ) নাপাক হয়ে যাওয়ার পর আর কখনো পবিত্র হবে না। কেননা, (কাপড় প্রভৃতি নরম বস্তুসমূহের ন্যায়) নিংড়ে তা হতে নাজাসাত দূরীভূত করা সম্ভব नय़ । किंछू إِيْسَلَاءٌ عَامٌ إِسْمَالًا مَامٌ नय़ । صَعَامٌ عَامٌ अद्याजन এवং नाপाक गंगा कतात কারণে অসুবিধা ও সংকট অনিবার্য হওয়ার ভিত্তিতে আমরা স্করপ (কয়েকবার পানি ঢেলে দেওয়া দ্বারা) পবিত্র হওয়ার ভুকুম প্রদান করেছি। 8. **আর যেমন হিংদ্র** পাখিসমূহের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া। এটা গোপন কিয়াস দ্বারা এর উদাহরণ।

नाक्तिक व्यन्ताम : النوران الغياس किख्न उद्याण वा निर्मिष्ठ कर्रण ना निर्मिष्ठ कर्रण ना निर्मिष्ठ निर्मा निर्मिष्ठ निर्मा क्षेति हैं। किख्न विक्र क्षेत्र निर्मा निर्मिष्ठ निर्मा कर्रा निर्मिष्ठ निर्मा कर्रा निर्मिष्ठ निर्मा कर्रा निर्मिष्ठ निर्मा कर्रा निर्मिष्ठ निर्मे के निर्मे निर्मिष्ठ निर्मे निर्मिष्ठ निर्मे निर्मे निर्मिष्ठ निर्मे निरमे निर्मे निर्मे निर्मे निरमे निर्मे निर्मे निर्मे निर्मे निर्मे निर्मे निरमे निर्मे निर्मे निर्मे निर्मे निर्मे निरमे निर्मे निर्मे निरमे निरमे निर्मे निरमे न

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিজ ইবারতে প্রয়োজনের তাকিদে । করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ্য কিয়াসের দাবি হলো পাত্রসমূহ একবার অপবিত্র হলে আর পবিত্র না হওয়া। কেননা, এদেরকে চিবিয়ে পবিত্র করা অসম্ভব; কিন্তু প্রয়োজনের তাকিদে এটাকে জায়েজ করা হয়েছে। কেননা, সাধারণ জনগণ এটাতে লিপ্ত রয়েছে। আর এগুলোকে অপবিত্র সাব্যস্ত করা হলে মানুষ মহাবিপদে পড়ে যাবে। যাকে শরিয়ত সমর্থন করে না। এ জন্য একে জায়েজ রাখা হয়েছে।

এর আবোচনা : উল্লিখিত ইবারতে تِبَاسٌ خَفِيْ -এর মাধ্যমে إسْتِحْسَانُ -এর আবোচনা : উল্লিখিত ইবারতে تِبَاسٌ خَفِيْ -এর মাধ্যমে أَسُورُ سِبَاعِ الطَّبِّرِ الخ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। প্রকাশ্য কিয়াসের দাবি হলো, চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্টের ন্যায় হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্টও হারাম হওয়া। কেননা, এর গোশ্ত হারাম। আর উচ্ছিষ্টের সাথে মিশ্রিত (মুখ নিঃসৃত) লালা গোশ্ত হতে উৎপাদিত বিধায় এটাও হারাম হবে। কিন্তু -এর কারণে আমরা এটাকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছি। কেননা, এরা জিহ্বা দিয়ে আহার করে না; বরং ঠোঁট দিয়ে আহার করে থাকে। আর তা পবিত্র। কাজেই এটার দ্বারা খাদ্যের সাথে হারাম ও অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। অপরদিকে হিৎস্র চতুষ্পদ জন্তু জিহ্বা দিয়ে আহার করার কারণে জিহ্বা হতে নির্গত অপবিত্র লালার সংমিশ্রণে উচ্ছিষ্টও অপবিত্র হয়ে যায়।

فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ يَقْتَضِى نَجَّاسَكَهَ لِاَنَّ لَحْمَةً حَرَامٌ وَالسُّورُ مُتَوَلِّدٌ مِنْهُ كَسُورٌ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ لٰكِنَّا إِسْتَحْسَنَا لِطَهَارَتِهِ بِالْيِقِيَاسِ الْخَفِيّ وَهُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَأْكُلُ بِالْمِنْقُارِ وَهُوَ عَنْظُمُ طَاهِرٌ مِنَ الْحَبِّي وَالْمَيِّتِ بِخِلَافِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ لِأَنَّهَا تَأْكُلُ بِلِسَانِهَا فَيَخْتَلِطُ لُعَابُهَا النَّجُسُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لاَ خِفَاءَ أَنَّ الْاَقْسَامَ الثَّكَاثَةَ الْأَوَّلَ مُقَدَّمَةً عَلَى الْقِياسِ وَإِنَّمَا الْإِشْتِبَاهُ فِي تَقْدِيْم الْقِياسِ الْجَلِيّ عَلَى الْخَفِيّ وَبِالْعَكْسِ فَاَرَادَ اَنْ يُتُبَيّنَ ضَابِطَةً لِيَعْلَمَ بِهَا تَقْدِيْمُ اَحَدِهِ ما على اللخور فَقال وَلَمَّا صَارَبُّ الْعِلَّةُ عِنْدَنا عِلَّةً بِأَثْرِهَا لَا بِدَوْرَانِهَا كَمَا تَقُوْلُهُ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ اَهْلِ الطُّرْدِ قَدَّمْنَا عَلَى الْقِياسِ الْإِسْتِيخْسَانَ الَّذِي هُوَ الْقِياسُ الْخَفِيُّ إِذَا قَوىَ أَثْرُهُ لِإِنَّ ٱلْمَدَارَ عَلَى قُوَّةِ التَّاثِيْرِ وَضُعْفِهِ لَا عَلَى الظُّهُوْدِ وَالْخِفَاءِ فَإِنَّ الدُّنْيَا ظَاهِرَةٌ وَالْعُقْبِي بَاطِئَةٌ لَٰكِنَّهَا تَرَجَّحَتْ عَلَى الدُّنْيَا بِقُوَّةٍ اَثْرِهَا مِنْ حَيْثُ الدُّوام والصَّفَاءِ وامْثِلَتُهُ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا سُورُ سِبَاعِ التَّطْيْرِ الْمَذْكُورُ الْنِفًا فَإِنَّ الْإِسْتِحْسَانَ فِينهِ قَوِيُّ الْأَثَرِ وَلِذَا يُقَدُّمُ عَلَى الْقِياسِ كَمَا خَرَرْتُ ـ

সরল অনুবাদ: অর্থাৎ প্রকাশ্য কিয়াসের চাহিদা এই যে, শিকারি পাখিসমূহের উচ্ছিষ্ট নাপাক হবে। কেননা, এদের গোশত নাপাক। আর লালা (যা উচ্ছিষ্টের সাথে মিশে) তা গোশত হতে তৈরি হয়ে থাকে। এ কারণেই চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণীসমূহের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র: কিন্তু গোপন কিয়াসের কারণে স্ক্রন্প আমরা শিকারি পাখিসমূহের উচ্ছিষ্টকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছি। এ মাসআলায় গোপন কিয়াস এই যে, পাখিরা ঠোঁট দ্বারা পানাহার করে থাকে. যা একটি শুকনা হাড বৈ আর কিছু নয়। আর জীবিত অথবা মৃত সকল প্রাণীর হাড় পবিত্র। কিন্ত চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণীরা এটার বিপরীত। কারণ, এরা জিহ্বা দারা পানাহার করে থাকে। এ জন্য পানাহারের সময় অপবিত্র লালা পানির সাথে মিশে যায়। (এ গোপন পার্থক্যের কারণে উভয়ের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।) استَحْسَانُ ا-এর এ প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্য হতে প্রথম তিন প্রকারের (অর্থাৎ ১. হাদীস. ২. ইজমা ও ৩. প্রয়োজন-এর মাধ্যমে استخسان) এর উপর অগ্রগণ্য হওয়া অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অবশ্য (চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ) গোপন কিয়াস-এর প্রকাশ্য কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য হওয়া অথবা এটার বিপরীত হওয়া-এর ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে। এ জন্য গ্রন্থকার (র.) একটি নীতিমালা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন, যা দ্বারা এতদুভয়ের পারস্পরিক অগ্রগণ্যতার স্থান ও ক্ষেত্র সম্পর্কে অবগতি অর্জিত হবে। সতরাং তিনি বলেছেন, আর যেহেতু আমাদের হানাফীগণের মতে ইল্লত (হুকুম সাব্যস্তকরণ-এর ব্যাপারে) তার প্রতিক্রিয়ার কারণে**ই ইল্লত হয়ে থাকে**। নিছক হুকুম ও ইল্লত উভয়ের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার বিবেচনায় পারস্পরিক আবশ্যকতা ও সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে নয়। যেমনটি তরদপন্থি শাফেয়ীগণের মত। এ জন্যই আমরা اسْتَحْسَان -কে প্রকাশ্য কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য করেছি। যার (استخسان-এর) অপর নাম গোপন কিয়াস, যখন তার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হয়। এ জন্য যে, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী এবং দুর্বল হওয়ার উপরই ইল্লতের যোগ্যতা নির্ভরশীল, শুধু তার প্রকাশ্য অথবা গুপ্ত হওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেমন- দুনিয়া সম্পূর্ণ প্রকাশ্য (দষ্টিগোচর) এবং আখিরাত সম্পূর্ণ গুপ্ত (এবং দষ্টির অন্তরালে) তথাপি আখিরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দান করা হয়। কেননা, আখিরাতের প্রভাব অর্থাৎ জীবনের চিরস্থায়িত্ব ও দুঃখ-বেদনা হতে পবিত্র জীবন (দনিয়ার তলনায়) অধিক শক্তিশালী। মোটকথা, যাহের-এর উপর বাতেন-এর প্রাধান্য লাভের উদাহরণ অনেক রয়েছে। যন্যধ্যে শিকারি পাখিসমূহের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কিত উল্লিখিত মাসআলাটিও অন্তর্ভুক্ত. যা একমাত্র অতিবাহিত হয়েছে, যনুধ্যে أُسْتَحْسَانُ।-এর প্রভাব শক্তিশালী হওয়ার কারণে প্রকাশ্য কিয়াসের উপর তাকে অগ্রগণ্য করা হয়। যেমনটি আমরা বিস্তারিতভাবে উপরে আলোচনা করেছি।

प्रांकिक अनुवान : فَانَّالُوبَاسَ الْجَلِيُّ कारिना وَ نَجَاسَتَهُ विन्नां, थका का कि शास्त्र فَانَّ الْقِبَاسَ الْجَلِيُّ وَالسُّورُ कारिना وَالسُّورُ وَالسُّورُ कारिना وَالسُّورُ وَالسُّورُ कारिना وَالسُّورُ وَالسُّورُ وَالسُّورُ وَالْمُعَامِّمَ وَالسُّورُ وَالْسُورُ وَالسُّورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ وَالسُّورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ وَالسُّورُ وَالْسُورُ وَالْ

চতুপদ্দি হিংস্ত্র প্রাণীসমূহের উচ্ছিষ্টকে পবিত্র আমরা ইন্তিহসান স্বরূপ لِطِهَارَتِه, শিকারি পাখিসমূহের উচ্ছিষ্টকে পবিত্র সাব্যস্ত بالْمِنْفَارِ लाश्रता लागान कियाएन بالْقِبَاسِ الْخَفِيِّ बात शालन कियाएन بالْقِبَاسِ الْخَفِيِّ আর জীবিত অথবা মৃত সকল প্রাণীর হাড় পবিত্র طَاهِرٌ مِنَ الْحَتَّى وَالْمَبَيَّتِ মার কিছু নয় وَهُوَ عَظْمُ জিহ্বা দ্বারা بِلْسَانِهَا বিপরীত بِلْسَانِهَا চতুষ্পদ হিংস্স প্রাণীসমূহের بِخِلَافِكُلُ কেননা, এরা পানাহার করে بِخِلَافِكَ জিহ্বা দ্বারা أَنَّ الْأَقْسَامَ النَّلَاثَةُ करल मिरन याय الْعَلَيْ ضَاء करल मिरन याय بِالْمَاء करल मिरन याय لَعَابُهُا करल मिरन याय فَيَخْتَلِطُ करल मिरन याय فَيَخْتَلِطُ करल मिरन याय فَيَخْتَلِطُ के क्यारन के के के के कियारन कियारन के के कियारन कियारन के के कियारन তবে সংশয় রয়েছে فِيْ تَقَدِّيْم অপ্রগণ্য হওয়া الْتَعِيلِس الْجَلِيّ প্রকাশ্য কিয়াস عَلَى الْخَفِيّ এর বিপরীত হওয়া ও এর ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে فَارَادُ এ জন্যে গ্রন্থকার চেয়েছেন وَنَا يُبَيِّنُ বর্ণনা করতে مُنابِطَةً অপরটির উপর فَعَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন عَلَى الْأَخْرِ এতদুভয়ের عَلَى الْأُخْرِ অপরটির উপর فَعَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন আর যখন ইল্লত হয়ে থাকে عِنْدَنَا صَارَتِ الْعِلَّةُ مَا صَارَتِ الْعِلَّةُ مَا صَارَتِ الْعِلَّةُ থাকে پَدُوْرَانِهَا নিছক হুকুম ও ইল্লত উভয়ের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার পারম্পরিক আবশ্যকতা ও সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে নয় عَلَىَ الْقِبَاسِ অরদপন্থি শাফেয়ীগণ فَدَّمْنَا এ জন্য আমরা অগ্রগণ্য করেছি الشَّافِعَبَةُ مِنْ اَهْل الطَّرْدِ विद्यात्मत उपत قَوْي वर्ष रा हत्ना कियात्म औ وَالْقَبَاسُ الْخَفِيُّ अरे रेखिरमानि रय الْاسْتَخْسَانَ الَّذِي এর প্রভাব لِأَنَّ الْمَدَارُ কেননা, ইল্লতের যোগ্যতা নির্ভরশীল عَلَىٰ قُوَّةِ التَّاثِيْرِ প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হওয়ার উপর وَضُعْفِهِ مِهُ مَا مُعَالِمُ الْمُدَارُ হওয়ার উপর فَانَّ الدُّنْبَ এবং গুপ্ত হওয়ার كَانَ الدُّنْبَ এবং গুপ্ত হওয়ার كَانَ الدُّنْبَ এবং গুপ্ত হওয়ার فَانَ الدُّنْبَ مَلَى الظَّهُور पूनिय़ा أَوُجَّكُتُ र्म्णूर्ग প्रकामा وَكُنِيَّهَا تُرُجِّكُتُ अर्थ प्रकामा وَالْعَقَبْلَى بَاطِئَةً कीवत्नत वित्र हारी مِنْ حَبْثُ الدَّوَامِ किना, वाधितारव প্रভाव वर्षिक मंकि عَلَى التُدُنْبَا وَهُمَا हिनारात उपत থেকে وَالصُّفَاءِ এবং দুঃখ-বেদনা হতে পবিত্র كَامُثَلَتُهُ كُونْبَرة মোটকথা যাহেরের উপর বাতেনের প্রাধান্য লাভের উদাহরণ অনেক রয়েছে مِنْهَ তনাধ্য হতে مُورٌ উচ্ছিষ্ট سَبَاعِ الطَّبْرِ ইতঃপূর্বে مِنْهَا উল্লিখিত مِنْهَا কননা, এতে ইস্তিহসানের عَلَىَ الْقِبَاسِ প্রভাব শক্তিশালী হওয়ার ফলে وَلِذَا जात এ কারণেই تُوتُى الْاَثْرِ অগ্রগণ্য করা হয় উপর 🚉 🚉 যেমনটি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভার আলোচনা: যে إُسْتِحْسَانُ হাদীস, ইজমা অথবা প্রয়োজনের তাকিদের কারণে হয়েছে, তা প্রকাশ্য কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার পাওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। তবে অপ্রকাশ্য কিয়াসকে প্রকাশ্য কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা এতে দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে।

এখানে এটার উপর গ্রন্থকার (র.) একটি মূলনীতি প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তার সারকথা হলো, আমাদের আহ্নাফের মতে যেহেতু -এর মধ্যে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হওয়ার তেমন কোনো ভূমিকা নেই; বরং اَرْرِ বা প্রভাব এর ভূমিকাই মুখ্য, সেহেতু যখন অপ্রকাশ্য কিয়াসের ত্রিভাব) প্রবলতর হবে তখন একে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কাজেই اَرْر প্রভাব) প্রবলতর হবে তখন একে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কাজেই اِسْتِحْسَانُ কয়াসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শরিয়তের দিলল চতুষ্টয়ের শ্রেণীভুক্ত হবে।

وَفِئْ هٰمَذَا إِسَارَةُ السِّي اَنَّ الْسَعْدِي الْمُورِي مِنَ الْحَجْمِي الْاَرْبُعَةِ بَلْ هُو نَوْعُ اقَوْى لِلْقِبَاسِ فَلاَ طَعْنَ الْاَرْبُعَةِ بَلْ هُو نَوْعُ اقَوْى لِلْقِبَاسِ فَلاَ طَعْنَ عَلَى اَبِي حَنِيْفَة (رح) فِي اَنَّهُ يُعْمَلُ بِما عَلَى اَبِي حَنِيْفَة (رح) فِي اَنَّهُ يُعْمَلُ بِما سِوَى الْاَدِلَةِ الْاَرْبُعَةِ وَقَدَّمْنَا الْقِبَاسَ لِصِحَةِ اَثْرُهُ الْبَاطِنِ عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ النَّذِي ظَهَرَ الْمُورُ الْبَاطِنِ عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ النَّذِي ظَهَرَ الْمُرهُ وَخَفِى فَسَادُهُ كَمَا إِذَا تَلَى اَيَةَ السَّجَدَةِ الْاَسْتِحْسَانِ الْدَي اللَّهُ السَّجَدَةِ الْاَسْتِحْسَانِ لَا يُحْزِئُهُ الْاصَلُ فِي هٰذَا النَّهُ إِنْ الْاسْتِحْسَانِ لَا يُحْزِئُهُ الْاصَلُ فِي هٰذَا النَّهُ إِنْ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولِ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُلْمَالِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ اللْمُعْمِي الْمُعْمِي اللْمُ الْمُعْمِي اللْمُعْمِي الْمُؤْمِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِلَى الْمُعْمِي اللْمُعْمِي اللْمُعْمِي اللْمُعْمِي اللْمُعْمِي الْمُعْمِى الْمُعْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْ

সরল অনুবাদ : আর اسْتَحْسَانْ কে গোপন किशाम वनात भए। এ कथात প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এর উপর আমল করা দ্বারা শরিয়তের দলিল- استحسكان চতুষ্টয়-এর বাইরে কোনো দলিলের উপর আমল করা আবশ্যক হয় না; বরং এটাও কিয়াসেরই একটি শক্তিশালী প্রকার। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রতি এ অপবাদ আরোপ করা বৃথা যে, তিনি শরিয়তের প্রকার চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করে পঞ্চম<sup>`</sup> একটি দলিলের উপর আমল করে থাকেন। **আর** (এভাবে কখনো কখনো) আমরা প্রকাশ্য কিয়াসকে তার বাতেনী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শুদ্ধ হওয়ার কারণে সেই ্র্র্র্র্র্র্র্র উপর অগ্রগণ্য করি, যা প্রকাশ্যত সঠিক বলে মনে হয়; কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে ফাসেদ। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ নামাজের মধ্যে সিজ্দার আয়াত তেলাওয়াত করে, তখন কিয়াস কামনা করে যে, (ওয়াজিবের দায়িত্ব হতে মুক্ত হওয়ার জন্য সিজ্দার পরিবর্তে) রুকু করতে পারবে, আর اسْتَحْسَان কামনা করে যে, তার জন্য রুকু যথেষ্ট নয় (বরং সিজদা করা জরুরি হবে)। এ মাসআলার আসল হুকুম তো এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সিজদায় গমন করবে, অতঃপর দণ্ডায়মান হয়ে অবশিষ্ট কেরাত পাঠ করবে এবং রুকুর সময় হলে তবেই রুকু করবে।

मान्तिक व्यन्ताम : النَّرَ اللَّهُ ا

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ور بالغباس لِصِحَّةِ الخ وَدَّمَنَا الْغَبَاسَ لِصِحَّةِ الخ وَمَدَّمَنَا الْعَبَاسَ لِصِحَّةِ الخ وَمَدَّمَنَا الْعَبَاسَ لِصِحَّةِ الخ وَمَدَّمَنَا وَالْمَ عَلَى الْعَبَاسَ لِصِحَّةِ الخ وَمَدَّ وَالْمَ وَمَا الر وَمَ اللهِ وَمَا الر وَمَ اللهِ وَمَا الر وَمَ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَ اللهِ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ و

উল্লেখ্য যে, অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া (اَثَوْ)-এর প্রবলতার কারণে যেসব প্রকাশ্য কিয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে এদের সংখ্যা নিতান্ত কম। তাহ্কীক নামক গ্রন্থে আছে যে, এরপ মাত্র সাতটি মাসআলার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু اِسْتِحْسَانُ -কে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ ভূরিভূরি।

وَإِنْ رَكَعَ فِى مَوْضَعِ أَيَةِ السَّجْدَةِ وَيَعْوِي التَّدَاخُلَ بَيْنَ رُكُوعِ الصَّلوةِ وسَجْدَةِ اليِّتَالْاوَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُونُ بَيْنَ الْحُفَّاظِ يَجُوزُ قِيَاسًا تحسَانًا وَجُهُ الْيِقِيَاسِ أَنَّ الرُّكُوعَ والسُّنجُودَ مُتَسَابِهَان فِي الْخُصُوعِ وَلِهٰذَا أَطْلُقَ الرَّكُوعُ عَلَى السُّجُودِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَخَرَّ دَاكِعًا وَّآنَابَ وَ وَجُهُ الْإِسْتِ حُسَانِ إِنَّا أَمَرْنا بِالسُّجُوْدِ وَهُوَ غَايَةُ التَّعْظِيْمِ وَالرُّكُوعُ دُوْنَهُ وَلِهِٰذَا لَا يَنُوبُ عَنْهُ فِي الصَّلُوةِ فَكَذَا فِيْ سِجْدَةِ التِّكَاوَةِ فَهٰذَا الْإسْتِحْسَانُ ظَاهِرٌ أَثْرُهُ وَلَكِنْ خَلِفَى فَسَادُهُ وَهُو أَنَّ السُّجُودَ فِي التَّلَاوَةِ لَمْ يَشْرَعُ قُرْبَةً مَقْصُوْدَةً بِنَفْسِهَا وَإِنَّكَ النَّهَ فَصُودُ التَّكَوَاضُعُ وَالرُّكُوعُ فِي الصَّلُوة يَعْمَلُ هٰذَا الْعَمَلَ لاَ خَارِجَهَا فَلِهٰذَا لُمْ نَعْمَلْ بِهِ بَلْ عَمِلْنَا بِالْقَيَاسِ الْمُسْتَتِتُرَةِ حَّتَهُ وَقُلْنَا يَجُوزُ إِقَامَةُ الرُّكُوعِ مَقَامَ سُجُودِ اليِّيلَاوَةِ بِبَخِيلَانِ الصَّيلُوةِ فَيانَّ الرَّكُوعُ فينها مَقْصُودٌ عَلَى حِدَةٌ وَالسُّجُودُ عَلَى حِدَةً فَلاَ يَنُوْبُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْأُخُرِ ثُمَّ الْمُسْتَحْسِنُ بِالْقِبَاسِ الْخَفِيِّ تَصِيُّح تَعْدِيَتُهُ اللّٰ غَيْرِهِ لِاَنَّهُ اَحَدُ الْقِيكَاسَيْنِ غَايَتَهُ أَنَّهُ خَفِيٌّ يُقَابِلُ الْجَلِيَّ بِخِلَانِ الْآقَسُامِ الْأُخُرِ يَعْنِيْ مَا يَكُوْنُ بِالْاَثْرِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الصَّرُوْرَةِ لِاَنتَهَا مَعْدُولَةٌ عَن الْقِيكَاسِ مِّن كُلِّلَ وَجْدٍ ـ

সরল অনুবাদ : কিন্তু যদি কেউ সিজদার আয়াতের সময় (সিজদার পরিবর্তে) রুকু করে নেয় এবং একই সময়ে সজদায়ে তেলাওয়াত ও নামাজের রুক উভয়ই আদায় করার নিয়ত করে- যেমনটি সাধারণভাবে হাফেজগণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, তাহলে প্রকাশ্য কিয়াসের আলোকে এটাও জায়েজ হবে। কিন্তু استخسان এর দৃষ্টিতে এটা জায়েজ নয়। কিয়াসের ভিত্তি এই যে. বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে রুকু ও সিজদা বাহ্যত পরস্পর সাদশ্যপূর্ণ। এ وَخُرٌ رُاكِعًا وَانَابَ कातलं आबार ठा आला कृतआत्नत आयाज وَخُرٌ رُاكِعًا وَانَابَ (আর হ্যরত দাউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে সিজদাবনত হলেন এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করলেন)-এর মধ্যে সিজদার উপরে রুকুর প্রয়োগ করেছেন। আর استعثران استعثران -এর দলিল এই যে, আমাদেরকে তো সিজদার আদেশই প্রদান করা হয়েছে এবং সিজদার মধ্যে রুক অপেক্ষা অধিক সন্মান প্রদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। যার কারণে এ রুকু নামাজের সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। সুতরাং এ إُسْتَخْسَانُ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলে মনে হয়, কিন্তু বাতেনীভাবে এটার মধ্যে ফাসাদ নিহিত রয়েছে। আর তা এই যে. (নামাজের সিজদার উপর সজদায়ে তেলাওয়াতকে কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ.) সজদায়ে তেলাওয়াত স্বয়ং ইবাদতে মাকসদা হিসেবে বিধানকত হয়নি: বরং তা দারা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। আর নামাজের রুকুও যেহেতু এ উদ্দেশ্যের জন্যই গঠিত হয়েছে, এ জন্য তার সাহায্যে ইন্সিত সজদায়ে তেলাওয়াত অর্জিত হতে পারে। অবশ্য নামাজের বাইরের রুকুর মধ্যে এ কথাটি পাওয়া যায় না। মোটকথা. এ কারণেই উক্ত মাসআলায় আমরা استخسان -এর উপর আমল না করে প্রকাশ্য কিয়াস যার বিশুদ্ধতা বাহ্যিক দষ্টিতে অপ্রকাশ্য-এর উপর আমল করেছি এবং বলেছি যে, নামাজের রুকু সজদায়ে তেলাওয়াতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু নামাজের সিজদা-এর হুকুম এটার বিপরীত। কেননা, নামাজের রুকু ও সিজ্বা উভয়ই স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে ইবাদতে মাকসুদাবিশেষ। এ জন্য তাদের একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। অতঃপর গোপন কিয়াসের সাহায্যে ্র্রিক্রিক্রি জাতীয় যে হুকুমটি সাব্যস্ত হয়েছে, তাকে শাখার প্রতি স্থানান্তরিত করা ভদ্ধ হবে। এ জন্য যে, اسْتَخْسَانُ-ও তো এক প্রকার কিয়াস। এদের মধ্যে বডজোর যদি কোনো পার্থক্য থাকে. তাহলে তা যে তাদের একটি গোপন এবং অনাটি প্রকাশ্য। (বাকি উভয়ই কিয়াস। যার বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্য হলো শাখার দিকে ছকুম স্থানান্তরিত হওয়া;) কিন্তু استخسان এর অন্যান্য প্রকারসমূহ এটার বিপরীত। অর্থাৎ হাদীস অথবা ইজমা অথবা প্রয়োজন -এর ভিত্তিতে যে اسْتَحْسَاني ত্কুম সাব্যস্ত হবে, তার স্থানান্তরণ ঠিক নয়। কেন্না, তা সর্বদিক দিয়েই কিয়াসের বিপরীত হয়ে থাকে। (আর যা কিয়াসের বিপরীত সাব্যস্ত হয়, তা স্থানান্তরিত হয় না।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنْ رَكَعَ यদি সে রুকু করে নেয় فِي مَوْضَع স্থানে أَيْدَ السَّجْدَةِ তেলাওয়াতে সিজদার সময় وَسِجْدَةِ السِّجْدَةِ السِّبُونَ مُوْضَع এবং সে নিয়ত করে নেয় السَّلُوةِ উভয়ের السَّلُوةِ ما مام مام وَيَنْوَىٰ عام مام وَيَنْوَىٰ السَّلُوةِ تَعْلَى السَّلُونَ السَّلُوةِ تَعْلَى الْعَلَى السَّلُوةِ تَعْلَى السَّلُوةِ تَعْلَى السَّلُوةِ تَعْلَى السَّلُوةِ تَعْلَى السَّلُوةِ تَعْلَى السَّلُوةِ تَعْلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى ا

তাহलে প্রকাশ্য কিয়াসের ভিত্তিতে এটা জায়েজ يَجُوزُ قِيهَاسًا राराज بَيْنَ الْحُنْتَاظ रायमि প্রচলিত রয়েছে يَكُووْنُ أَنَّ الرُّكُوْءَ وَالسُّبُخُودَ কিয়াসের কারণ বা ভিত্তি হলো وَجْهُ الْقِيَاسِ ক্রেব্রি জায়েজ নয় الشتخسانَ কিন্তু لا استخسانًا কিন্তু اَطْلَقَ আর এ কারণেই وَلِهُذَا কাজাত হওয়ার ব্যাপারে فِي الْخُضُوعِ পরম্পর সাদৃশ্যপূর্ণ فِي الْخُضُوع وَخَرٌ رَاكِعًا করেছেন فِي مَوْلِهِ تَعَالَىٰ সজদার উপর عَلَى السُّجُوْدِ ক্রক্কে الرُّكُوْعَ মহান আল্লাহর এ বাণীতে আর হ্যরত দাউদ (আ.) তাঁর প্রভুর দরবারে সিজদাবনত হলেন وَرَجْهُ الأَسْتَحْسَان করলেন وَ رَجْهُ الأَسْتَحْسَان ضَايَةُ التَّعْظِيْمِ आत তाट्ट وَهُو अिकनात إِلسَّجُودِ आप्ताप्तत्वक जाप्तन कता राहाह إِلَّا اَمَرُنَا अजात ठाट्ट إِلْسَيْحُسَانٌ সম্মান প্রদর্শন বিদ্যমান রয়েছে وَالرُّكُوعُ دُونَكُ कुकूতে রয়েছে তার থেকে কম وَلِيهُذَا আর এ কারণেই لَا يَنُوبُ عَنْهُ कुकू সিজদার ञ्चािं विषक रूट भारत ना فِي سِجُدَةِ التِّكَارَةِ वामिं विषक فَكَذَا नामारजत मर्था فِي الصَّاوَةِ जा मांजनारा राजना وفي الصَّاوَةِ وَلْكِينْ خَيْنَى पूँ ज्ञां । الْإُسْتِحْسَانُ वाश्विक पृष्टित । وَالْكِينْ خَيْنَ عَرْقَ पूँ ज्ञां । الْإُسْتِحْسَانُ वाश्विक पृष्टित । وَلْكِينْ خَيْنَى كُمْ সাজদায়ে তেলাওয়াত وَهُوَ صَادُهُ किन्তू বাতেনীভাবে এটার মধ্যে ফাসাদ নিহিত রয়েছে وَهُوَ আর তা হলো وَسَادُهُ विधानकृष्ठ कत्ना रसिन وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ विधानकृष्ठ कत्ना रसिन فَرْبَةً مَقْصُودَةً بِنَفْسِهَا विधानकृष्ठ कत्ना रसिन يَشْرَعُ আল্লাহ তা'আলার সমুখে বিনয় প্রকাশ করা وَالرُّكُوعُ فِي الصَّلُوةِ আর নামাজের মধ্যে রুকুও যেহেতু এ উদ্দেশ্যের জন্য গঠিত হয়েছে يَعْمَلُ هٰذَا الْعَمَلُ الْعَمَلُ هٰذَا الْعَمَلُ الْعَمَلُ اللهِ الْعَمَلُ اللهِ الْعَمَلُ اللّهُ اللّ মধ্যে এ কথাটি পাওয়া যায় না فَلِهُذَا আর এ কারণেই مُرْ نَعْمَلُ بِهِ वतः আমরা আমল করেছি येत विखन्ना وَقُلْنَا अकामा किय़ात्मत छेनत الْمُسْتَتِرَةِ अने अप कामा وَقُلْنَا وَالْمُسْتَقِرَةِ अकामा किय़ात्मत छेनत يِالْقِيَاسِ কিজু নামাজের সিজদার يُعِيَلُانِ الصَّلُورِ তেলাওয়াতে সিজদার سُجُوْدِ التِّيلاَوةِ স্থলো مَعَامَ কুক্ক الرُّكُوعِ वक् विপत्नी عَلَى حِدَةً स्वें के विभन्न विभन्न के विभन عَن الْأَخْرِ कार्जि इलािश्विक इराज शास्त ना أَخَدُهُمَا वरात عَلَىٰ حِدَةً कार्जि इलािश्विक इराज शास्त ना عَلَىٰ حِدَةً चপরিটর الْمُسْتَحْسَنُ সুতরাং মুস্তাহসান জাতীয় যে হুকুমিট সাব্যস্ত হয়েছে بالْغِنِيّ গাপন কিয়াসের সাহায্যে تَصِيُّعُ ভদ্ধ হবে يُنْتَهُ أَحَدُ الْقِياسَيْن শাখার প্রতি لِأَنَّهُ أَحَدُ الْقِياسَيْن কেননা, وَاسْتَخْسَانْ কেননা, واسْتَخْسَانْ প্রকাশ্য فَايَتُهُ এদের মধ্যে বড়জোর যদি কোনো পার্থক্য থাকে إَنَّهُ خَفِي এদের একটি গোপন يُقَابِلُ विलेशी उरित بِالْاَثْرِ কিন্তু এর বিপরীত بَعْنِي مَا يَكُونُ ইস্তিহসানের অন্যান্য প্রকারসমূহ أَلْاَفْسِامِ الْأَخْرِ তথা যে ইস্তিহসান সাব্যস্ত হবে بِخلافِ रामीम बाता وَالْجُمْدَو विश्वी रामीम बाता وَالْجُمْدَو وَالْجُمْدَو الْعَبْدُولَةُ विश्वी श्रिता क्षाता وَالْجُمْدَاعِ विश्वी रामीम बाता وَالْجُمْدَاعِ विश्वी وَالْعَبْدُولَةُ विश्वी रामीम बाता وَالْجُمْدَاعِ विश्वी रामीम बाता وَالْجُمْدَاعِ وَالْجُمْدِي وَالْجُمْدُونِ وَالْجُمْدِي وَالْمُعِلَّذِي وَالْعِلْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّذِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْم সর্বদিক থেকে। مِنْ كُلّ وَجَدِ কিয়াসের عَن الْقِبَاس

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভক্ত ইবারতে ইস্তিহসানী تَعْدَيْهُ وَ এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইস্তিহসানী تَعْدَيْهُ ثُمَّ الْمُسْتَحْسَنُ بِالْقِيَاسِ الخ করা হয়েছে। قَرْيَهُ তথা প্রকাশ্য কিয়াস-এর মধ্যে কৈ তিন্ত : صَلْ حُكُم وَنَعْ তথা প্রকাশ্য কিয়াস-এর মধ্যে কিয়াক وَبَاسٌ جَلِيّ -এর মধ্যে স্থানান্তর (تعدیه) করা হয়ে থাকে, واسْتِحْسَانْ ক্সুমকেও واسْتِحْسَانْ করা জায়েজ আছে। কেননা, واسْتِحْسَانْ ক্সুমকেও المُتَعْسَانْ করা হয়েছ

তবে কিয়াস جَلِئ বা প্রকাশ্য, আর إُسْتِحْسَانُ খফী বা অপ্রকাশ্য।

তবে হাদীস, ইজমা ও প্রয়োজনের মাধ্যমে যে সমস্ত ইস্তিহসানী মাসআলার کُے সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাদেরকে وَرُعُ -এর দিকে স্থানান্তর জায়েজ নেই। কেননা, মূল কিয়াস এদের মধ্যে অনুপস্থিত।

اَلَا تُدٰى اَنَّ الْإِخْتِ لَافَ فِي التَّعَرِّقِ قَبْ قَبْضِ الْمَبِيْعِ لاَ يُوْجِبُ يَمِيْنَ الْبَائِعِ قِيَاسًا وَيُوجِبُهُ إِسْتِحْسَانًا فَإِنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَا فِى الشَّمَنِ بِدُوْنِ قَبْضِ الْمَبِيْعِ بِأَنْ قَالُ الْبَائِعُ بِعَتُهَا بِالْفَيْنِ وَقَالَ المُشْتَرِى اِشْتَرَيْتُهَا بِالْفٍ فَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَحْلِفَ الْبَائِعُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِى لاَ يَدَّعِيْ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتُّى يَكُونَ هُوَ مُنْكَراً فَيَنْبَغِى أَنْ يُسَلِّمَ الْمَبِيْعَ الِي ٱلْمُشْتِرِي وَيَحْلِفُهُ عَلَى إِنْكَارِ الزِّيَادَةِ وَلٰكِنَّ ٱلِاسْتِحْسَانَ اَنْ يَتَحَالَفَا لِلأَنَّ الْمُشْتِرِي يَدَّعِي عَلَيْهِ وَجُوْبَ تَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ عِنْدَ نَقْدِ الْأَقَلِّ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ وَالْبَائِعُ يَكَعِى عَلَيْهِ زِيَادَةَ التَّثَمَين وَالْمُشْتَرِىْ يُنْكِرُهُ فَيَكُونَانِ مُدَّعِيبُن مِنْ وَجْهِ وَمُنْكِرَيْن مِنْ وَجْهِ فَينَجِبُ الْحَلَفُ عَلَيْهِمَا فَإِذَا تَحَالَفَا فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ.

সরল অনুবাদ : তুমি কি লক্ষ্য কর না যে. যদি বিক্রিত বস্তু হস্তগত করার পূর্বেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে প্রকাশ্য কিয়াসের দৃষ্টিতে বিক্রেতার উপর শর্পথ করা ওয়াজিব নয়, কিন্তু ो।-এর আলোকে বিক্রেতার **উপরও শপথ ওয়াজিব হবে।** অর্থাৎ যখন বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পূর্বে মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, যেমন বিক্রেতা দাবি করে যে, আমি এ দ্রব্যটি তোমার কাছে দু' হাজার টাকায় বিক্রয় করেছি আর ক্রেতা বলে যে, (দু' হাজার নয়; বরং) এক হাজার টাকায় আমি এ দ্রব্যটি তোমার নিকট হতে ক্রয় করেছি। এমতাবস্থায় (মশহর হাদীস وَالْبَحْيُنُ وَالْبَحْيُنُ الْمُدُّعِينَ الْمُدُّعِينَ وَالْبَحْيُنُ الْمُدَّعِينَ وَالْبَحْيُنُ الْمُدُّعِينَ الْمُدَّعِينَ وَالْبَحْيُنُ الْمُدَّعِينَ الْمُدَّعِينَ الْمُدَّعِينَ الْمُدَّعِينَ الْمُدَّعِينَ الْمُدَّعِينَ الْمُدِّعِينَ الْمُدَّعِينَ الْمُدَّعِينَ اللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللل এর আলোকে) বাহ্যিক কিয়াস তো এটাই- عَلَيْ مَنْ أَنْكُر কামনা করে যে, বিক্রেতা শপথ করবে না। কেননা, ক্রেতা বিক্রেতার উপর কোনো বস্তু আবশ্যক হওয়ার দাবিই করছে না. যদ্দরুন তাকে অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করা হবে। সূত্রাং ফয়সালা এভাবে হওয়া উচিত যে, বিক্রেতা বিক্রিত দ্রব্যকে ক্রেতার হাওয়ালা করে দিবে, আর মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণের অস্বীকৃতির উপর ক্রেতার নিকট হতে শপথ গ্রহণ করা হবে। (যেন ক্রেতাই অস্বীকারকারী, বিক্রেতা নয়।) কিন্তু এ মাসআলায় গোপন কিয়াসের ভিত্তিতে استخسان।-এর দাবি এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই শপথ করতে হবে। কারণ, (চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে অস্বীকার করা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে) ক্রেতা ও বিক্রেতার উপর এই দাবি করছে যে, তার বর্ণনাকৃত কম মূল্য (এক হাজার টাকা) আদায় করার সাথে সাথে বিক্রিত দ্রব্য হাওয়ালা করে দেওয়া বিক্রেতার উপর ওয়াজিব, আর বিক্রেতা এ দামে বিক্রিত দ্রব্যের হাওয়ালা ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করছে। এরপভাবে বিক্রেতা ক্রেতার উপর অতিরিক্ত মূল্য (দু' হাজার টাকা) দাবি করছে, আর ক্রেতা এ অতিরিক্ত মূল্য আদায় আবশ্যক হওয়াকে অস্বীকার করছে। সূতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই যেন এক বিবেচনায় দাবিদার এবং অন্য বিবেচনায় অম্বীকারকারী। (আর অম্বীকারকারীর উপর শপথ ওয়াজিব) এ জন্য উভয়ের উপর শপথ করা ওয়াজিব। সূতরাং যদি উভয়েই শপথ করে ফেলে, তাহলে বিচারক এই ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করে দিবেন।

وَلَكِنَّ الْاِسْتَعْسَانَ किन्न (गापन कियाति विखिए استِعْسَانُ किन्न (गिर्में किन्न हिला किन्न कियाति कि

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিজ ইবারতে أَنَّ الْإِخْتِلَانَ فِي النَّبَمِنِ الْخَ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। এখানে قَبْلَ أَلَا تَرَى اَنَّ الْإِخْتِلَانَ فِي النَّبَمِنِ الْخَ হয়েছে। উদাহরণটির সারকথা এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বেচাকেনা পাকাপাকি হওয়ার পর مَبِينِع -এর উপর ক্রেতা কবজা করার পূর্বেই মূল্যের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেছে। যেমন ক্রেতা বলল যে, আমি এটা এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রেয় করেছি। পক্ষান্তরে বিক্রেতা বলল যে, আমি দু' হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করেছি। এখন মশহুর হাদীস –

الْبِيَنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَالْبَحْيِنُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكُرُ

(দাবিকারীর উপর দলিল পেশ করা ওয়াজিব এবং অস্বীকারকারীর উপর শপথ করা জরুরি।) মোতাবেক বাহ্যিক কিয়াসের দাবিদার হলো ক্রেতা হলফ (শপথ) করতে হবে। কেননা, সে মূল্যের মধ্যে এক হাজার টাকাকে অস্বীকার করছে। সুতরাং ক্রেতাই অস্বীকারকারী বিক্রেতা নয়। কিন্তু وَيَاسُ خَفِيْ -এর দাবি হলো বিক্রেতাকেও শপথ করতে হবে। কারণ, ক্রেতা এক হাজার টাকার বিনিময়ে وخلاق করা বিক্রেতার উপর অত্যাবশ্যক হওয়ার দাবি করছে। কিন্তু বিক্রেতা তা অস্বীকার করছে। এ দিক দিয়ে বিক্রেতাও অস্বীকারকারী। কাজেই উভয় শপথ করার পর কাজী (বিচারক) بَيْنِ - مَ بَيْنِ - مَ الجَارَةُ (স্থানান্তর) হবে।

وَهٰذَا حَكُمُ اَى تَحَالُفُهُ مَا جَمِيْعًا مِنْ حَبْثُ الْقِبَاسِ الْخَفِيِّ حُكُمْ مَعْقُولَ يَتَعَدَّى الْمَ الْفَرِيْنَ بِاَنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِى الْمَ الْوَجْهِ النَّيْمَ وَالْمُشْتَرِى جَمِيْعًا وَاخْتَلَفَ وَارِثَاهُمَا فِى الثَّمَنِ قَبْلَ جَمِيْعًا وَاخْتَلَفَ وَارِثَاهُمَا فِى الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيْعِ عَلْمَى الْوَجْهِ الَّذِي قُلْنَا يَتَعَالُهُانِ وَيفَسَعُ الْقَاضِي الْبَيْعَ كَمَا كَانَ يَتَعَالُهُانِ وَيفَسَعُ الْقَاضِي الْبَيْعَ كَمَا كَانَ هٰذَا فِي الْمُورِثِينَ أَوِ الْإِجَارَةُ أَى يَتَعَدِّى حُكُمُ هٰذَا فِي الْمُورِثِينَ أَوِ الْإِجَارَةُ أَى يَتَعَدِّى حُكُمُ الْبَيْعِ إلى الْمُورِثِينَ أَوِ الْإِجَارَةُ أَى يَتَعَدِّى حُكُمُ الْبَيْعِ الْمُورِثِينَ أَوْ الْإِجَارَةُ أَى يَتَعَدِّى حُكُمُ الْبَيْعِ الْمَسْتَاجِرُ الدَّارَ يَتَحَالُفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا مُسْتَاجِرِ الدَّارَ يَتَحَالُفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَتَفْسَعُ الْإِجَارَةُ لِدَفْعِ الظَّرَدِ وَعَقَدُ الْإِجَارَةِ لِنَا الْشَرِدِ وَعَقَدُ الْإِجَارَةِ لِنَا الْمُسْتَاجِرِ الدَّارَةِ لِنَا الضَّرَدِ وَعَقَدُ الْإِجَارَةِ لِنَا الْمَسْتَ الْإِجَارَةُ لِذَفِعِ الضَّرَدِ وَعَقَدُ الْإِجَارَةِ لِنَا الْفَسْخُ .

সরল অনুবাদ : আর এ হুকুম অর্থাৎ গোপন কিয়াসের ভিত্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে শপথ করার হুকুম প্রদান করা যুক্তি ও কিয়াসের সম্পূর্ণ অনুকৃল। সুতরাং এটা উত্তরাধিকারীদের বেলায়ও স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই মরে যায় এবং বিক্রিত দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বেই মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে উভয়ের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উল্লিখিত অবস্থার ন্যায় মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে উভয় ئورْت এর হুকুমের উপর কিয়াস করে উত্তরাধিকারীদের বেলায়ও আমরা এটাই বলি যে, উভয়ের উত্তরাধিকারীগণকে শপথ করতে হবে এবং এটার পর কাজী বিক্রয়কে বাতিল করে দিবেন। **আর এ হুকুমটি ইজারার** মুয়ামালায়ও স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ বিক্রয়ের হকুম ইজারার মুয়ামালায়ও স্থানান্তরিত হবে। এভাবে যে. যদি ইজারাদানকারী ও ইজারা গ্রহণকারীর মধ্যে ভাড়া করা বাসার দখল নেওয়ার পূর্বেই ভাড়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে উভয়কেই শপথ করতে হবে এবং ক্ষতির আশঙ্কা হতে রক্ষা করার জন্য ইজারা বাতিল করে দেওয়া হবে। কারণ. ইজারার চুক্তি বিক্রয়ের চুক্তির ন্যায় বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা

नाक्तिक अनुवान : مُذُا حُكُمُ الله وَهِمَ الله وَهِمَا الله وَهَمَا الله وَهُمَا الله وَهُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمَا الله وَهُمَا الله وَعُمَامُ الله وَهُمَا الله وَعُمَامُ وَالْمُعُمَا الله وَعُمَامُ وَالْمُعَامُونَ وَالْمُعَامُ وَالْمُعَامُ وَالْمُمُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمَامُ وَالْمُعَامُ وَالْمُعَمَامُ وَالْمُعُمَامُ وَالْمُعَمَامُ وَالْمُعَمَامُ وَالْمُعَمَامُ وَالْمُعَمَامُ وَالْمُعَمَامُ وَالْمُعَمَامُ وَالْمُعَمَامُ وَالْمُعَمَامُومُ وَالْمُعَمَامُ وَالْمُعَمَّالِهُ وَالْمُعَمَّا الله وَالْمُعَمَّا الله وَالْمُعَمَّا الله وَالْمُعَمَّا الله وَالْمُعَمَّا الله وَالْمُعَمَّا الله وَالْمُعَمَّالِهُ وَالْمُعَمِّالِمُ وَالْمُعَمِّالِمُعَمَّا الله وَالْمُعَمِّالِمُعَمَّا الله وَالْمُعُمَا الله والمُعَمِّالِمُعَمَّا الله الله الله والمُعْمَا وَالْمُعُمَا الله والمُعْمَامُ والمُعْمَامُ والمُعْمَامُ والمُعْمَامُ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الغاضى الغ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে বিক্রিত বস্তুর মূল্যে মতপার্থক্য হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ওয়ারিশকে শপথ দেওয়া হবে। কেননা, ওয়ারিশ -এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং ক্রেতার ওয়ারিশ বিক্রেতার ওয়ারিশের নিকট দাবি করে যে, অল্প মূল্যে তার নিকট ক্রেতার করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব। আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে। অপরদিকে বিক্রেতার ওয়ারিশ ক্রেতার ওয়ারিশের নিকট অতিরিক্ত মূল্য দাবি করে এবং সে তা অস্বীকার করে।

সরল অনুবাদ : অবশ্য বিক্রিত দ্রব্য হস্তগত করার পর বিক্রেতার উপর শপথ ওয়াজিব হওয়া তথ হাদীস দারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এ হুকুমের স্থানান্তরণ শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পর যদি সূল্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে প্রকাশ্য ও গোপন উভয় কিয়াসেরই দাবি এই যে, শুধু ক্রেতাকেই শপথ করতে হবে। কারণ, সে বিক্রেতা কর্তৃক দাবিকৃত মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে অস্বীকার করছে এবং বিক্রিত বস্ত তার দখলে এসে গেছে। এ জন্য এখন বিক্রেতার উপর (বিক্রিত দ্রব্য সোপর্দ করা ইত্যাদিরও) (ذَا اخْتَلَفَ - कात्ना मािव कता यात्व ना । किन्नु এ रामीन الْمُتَبَايِعَان وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادُا (যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল্য প্রসঙ্গে মতভেদ করবে আর বিক্রিত দ্রব্য হুবহু মওজুদ থাকবে, তখন উভয়কেই শপথ করতে হবে এবং তারা নিজ নিজ মূল্য ও বিক্রিত দ্রব্য ফেরত নিয়ে নিবে। এটাই কামনা করে যে, প্রত্যেক অবস্থায়ই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের উপর শপথ করা ওয়াজিব। কেননা, এর শর্তটি মুত্লাক, যা দারা বিক্রিত দ্রব্য -اَلسَّلُعَةُ فَانْمَةً হস্তগত হওয়া ও না হওয়া উভয় অবস্থায়ই শপথ করার হুকুম সাব্যস্ত হয়। যেহেতু এ হুকুমটি কিয়াস ও যুক্তির বিপরীত, এ জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মৃত্যুর পর যদি তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ব্যতীত অন্যান্য হানাফী ইমামগণের মতে, শপথের হুকুম তাদের প্রতি স্থানান্তরিত হবে না। এরূপভাবে ভাড়া করা গৃহে দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যদি ভাড়াটিয়া ও মালিকের মধ্যে ভাডার পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়. তাহলে তাদের উভয় পক্ষের উপর শপথের হুকুম স্থানান্তরিত হবে না, যার বিশদ বিবরণ ফিক্হ-এর গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَمْ يَجِبْ يَمِثْنُ الْبَائِعِ ِ الْآِبِ الْاَثِرِ فَكُمْ تَصِعُ تَعْدِيَتُهُ يَعْنِنْ إِذَٰ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِى فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ الشَّمَنِ السَّمِي بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِى الْمَبِيْعَ فَحِيْنَئِذٍ كَانَ الْقِيَاسُ مِنْ كُلِّ الْوُجُوْدِ أَنْ يَتَحْلِفَ الْمُشتَرِى فَقَطْ لِاَنَّهُ يُنْكِرُ زِيَادَةَ النُّكَمِنِ الَّذِي يَدَّعِيْهِ الْبَائِمُ وَلاَ يَدُّعِى عَلَى الْبَائِعِ شَيْنًا لِلاَّنَّ الْمَبِيْعَ سَالِمٌ فِي يَدِهِ وَلَٰكِنَّ ٱلْأَثْرَ وُهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ إِذَا اخْتَلُفَ الْمُتَبَايِعَان وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةُ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادًّا يَقْتَضِى وُجُوْبَ التَّحَالُفِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ مُطْلَقُ عَنْ قَبْضِ الْمَبِيْعِ وَعَدَمِهِ فَلَمَّا كَانَ هٰذَا غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنٰى فَلاَ يَتَعَدَّى إلى الْوَارِثِيْنَ إِذَا اخْتَكَفًا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْرِثِيْنَ إِلَّا عِسْنَدَ مُسَحَسَّدِ (رح) وَلاَ إِلسَى الْسَسُوجِسِ وَالْمُسْتَاْجِرِإِذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ اسْتَبْفَاءِ الْمَعْ قُودِ عَلَيْدِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْفِقْدِ مُفَصَّلًا۔

سَبَنْ عَدَالَة بَالْاَقْ فَلَمْ يَجِبْ الْمَشْعَرِي विकिठ प्रता रखणठ करात लत والنبيط المُسْتَعَرِي विकिठ प्रता रखणठ करात लत والنبيط المُسْتَعَرِي विकिठ प्रता हिएक रत ना النبيط المُسْتَعَرِي विकिठ हिएक रहि करात नात والنبيط المُسْتَعَرِي विकिठ हिएक रखणठ करात सार्थ المُسْتَعَرِي विकिठ करात सार्थ المُسْتَعَرِي विकिठ करात सार्थ النبيط والمُسْتَعَرِي विकिठ करात सार्थ النبيط والمُسْتَعِين विकिठ करात सार्थ النبيط والمُسْتَعِين विकिठ करात सार्थ المُسْتَعِين विकिठ करात सार्थ النبيط والمُسْتَعِين विकिठ करात सार्थ النبيط والمُسْتَعِين والمُسْتَعِين والمُسْتَعِين والمُسْتَعِين والمُسْتَعِين والمُسْتِعِين وال

يزًا اخْتَلْفًا 🖎 ত্রিভাবে ভাড়াটিয়া মালিকের দিকে শপথের হুকুম স্থানান্তরিত হবে না الْفَتَلُفًا الْمُلْكُاجُرُ কুতাবসমূহে مُنَصَّرٌ বিস্তারিত। ফিক্হের فِي الْغَيْمَةِ पथन প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর الْمَعْقُرُدِ عَلَيْهِ ভাড়াকৃত বাড় بَعْدَ الْسَيْفَاهِي

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হয় না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী করীম 🚃 বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি 🕰 -এর মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করে আর 🚅 হাজির থাকে– চাই ক্রেতার নিকট থাকুক, অথবা বিক্রেতার নিকট থাকুক, তাহলৈ উভয়কে শপথ দেওয়া হবে এবং উভয় স্ব-স্ব ক্র্রান্ত ও টাকা ফেরত নিবে। এ হাদীসের আলোকে ক্রেতা ক্র্রান্ত করার পরও মতানৈক্যের কারণে উভয়কে শপথ দেওয়া হবে। কিন্তু তা যুক্তিতে ধরে না। কেননা, ক্রেড তো ক্রেতার হাতেই রয়েছে। সুতরাং সে এমন কি দাবি করতে পারে যা অস্বীকার করার কারণে তার (বিক্রেতার) উপর শপথ ওঁয়ার্জিব হবে। সুতরাং কিয়াস বিরোধী হওয়ার কারণে যেখানে 💥 টি আরোপিত হয়েছে সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যেই 送 টি সীমিত থাকবে। তাদের ওয়ারিশ বা ইজারা অথবা অন্যত্র এ 送 স্থানান্তর হবে না।

# चन्नीननी : اَلْمُنَاقَشَةُ

- ١- مَا مَعْنَى الْقِبَاسِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ هَلْ هُو حُجَّةً؟ بَبِينُوا مَعَ إِخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ ـ
  - ٢- مَا هُوَ شَرْطُ الْقِبَاسِ وَحُكْمَةً وَ رُكَّنَهُ وَ دَفَّعُهُ؟ بَبَنَوْا إِيْجَازًا \_
- ٣- هَلْ يُشْتَرَكُ الْإِيْمَانُ فِي رَقَبَةٍ كَفَّارَةِ الْبَيْمِيْنِ وَالظُّهَارِ؟ بَبِيَّنُوا مَعَ الْإِخْتلابِ \_
  - ٤- كُمْ قِسْمًا لِلْعِلَّةِ النَّتِي هِيَ رُكُنُ الْقِبَاسِ؟ بَيِّنُوا بِالْاَدِلَّةِ وَالْاَمْعُلَةِ .
  - ٥- هَلِ الْإِحْتَجَاجُ بِتَعَارُضِ الْأَشْبَاهِ يَصْلُحُ الدَّلِيلُ أَمْ لَا؟ أَوْضَحُوا إِبْضَاحًا .
- ٦- مَا مَغْنَى ٱلِاسْتِحْسَانِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ هَلْ هُو حُجَّةً أَمْ لاَ؟ هَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي الْإِدلَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْمَشْهُورَةِ أَمْ لاَ؟ بَيِّنُوْا
- ٧- إِلاَمَ اشَارَ الْمُصَيِّنَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِغَوْلِهِ كَمَا إِذَا تُلِيَ الْيَهُ ٱلسِّيْجُدَةِ فِي صَلوٰتِهِ فَإِنَّهُ بَرْكُعُ بِهَا قِبَاسًا وَفِي الْاسْتِحْسَانِ لاَ يُجْزِئُهُ أَوضِحُوا حَقُّ التَّوضِيعِ.

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কেউ মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করার জন্য যদি কুরআন, সুনাহ ও ইজমার মধ্যে সমাধান খুঁজে না পায়, তাহলে কি করবে?

উত্তর ম উক্ত প্রশ্নের উত্তর কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে দেওয়া হলো–

কুরজ্মান: আল্লাহ তা'আলা ইহুদি গোত্র বনূ নযীরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাদের উপর যে শাস্তি নেমে এসেছিল তার বর্ণনান্তে বিজ্ঞজনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, نَاعَتَبُرُوا يَا أُولِي الْابَصَارِ 'হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা উক্ত ঘটনা হতে শিক্ষা নাও।' অর্থাৎ কুফরির خِبَانَتْ ও كُنْرُ পাওয়া যাওয়ার কারণে তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছে। সেই خِبَانَتْ ও كُنْرُ पा তামাদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তোমাদের উপরও অনুরূপ শাস্তি নেমে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আল্লাহ তা'আলা বনু নযীরের ইহুদিদের অবস্থার উপর জ্ঞানবানদেরকে তাদের অবস্থাকে কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা ﴿وَلَا النَّهُ -এর দৃষ্টিকোণ হতে বুঝা যায় যে, শরিয়তের অন্যান্য মাসআলাকেও একটির উপর অপরটিকে কিয়াস করা আবশ্যক। কাজেই আমরা যদি কুরআন, হাদীস ও ইজমার মধ্যে শরিয়তের কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পাই, তাহলে কিয়াসের শরণাপনু হয়ে এটার সমাধান করে নিতে চেষ্টা করবো।

হাদীস: হযরত মুআয (রা.) সম্পর্কিত একটি হাদীস এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। নবী করীম 🚃 তাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে মুআয়! তুমি তথায় লোকদের মধ্যে কিভাবে ফয়সালা করবে? জবাবে হ্যরত মুআ্য (রা.) বললেন, আমি কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে ফয়সালা করবো। নবী করীম 🚃 বললেন, যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে এর সমাধান খুঁজে না পাও তাহলে কি

করবেঃ হযরত মুআয (রা.) বললেন, তাহলে আমি সুনতে রাস্ল — -এর আশ্রয় নিবো এবং তা হতে সমাধান পেশ করবো। নবী করীম করিম বাদ্য বললেন, যদি হাদীসে রাস্ল — -এর মধ্যেও এটার সমাধান খুঁজে না পাও তবে কি করবেঃ হযরত মুআয (রা.) বললেন, তবে আমি উক্ত বিষয়ে ইজতিহাদ ও কিয়াস করবো এবং তার মাধ্যমে সমাধান পেশ করবো। নবী করীম — এটা শ্রবণে অতীব খুশি হলেন এবং বললেন, সেই আল্লাহ তা'আলার জন্য অশেষ শুক্রিয়া যিনি তাঁর রাস্ল — -এর প্রতিনিধিকে এমন বিষয়ের তৌফিক দান করেছেন যা রাস্ল পছন্দ করেন। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান পেশ করা শরয়ী দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তখনো ইজমা সম্পর্কে সাহাবীগণের ধারণা ছিল না বিধায় হয়রত মুআয (রা.)-এর উল্লেখ করেননি। তা ছাড়া ইজমাও মূলত কিয়াস। কেননা, কিয়াসী (ইজতিহাদী) মাসআলায় সকলে একমত হলে তা-ই ইজমা হিসেবে গণ্য হয়।

ইজমা: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের এর উপর ঐকমত্য রয়েছে যে, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার অনুপস্থিতিতে কিয়াস অনুযায়ী আমল করা হবে।

অতএব, আমরা এখন এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, মানুষের মধ্যে কেউ ফয়সালা করার জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মধ্যে সমাধান খুঁজে না পেলে সে ব্যক্তি ইজতিহাদ (কিয়াস)-এর মাধ্যমে সমাধান পেশ করবে। অবশ্য তার মধ্যে এ জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও যোগ্যতাও থাকতে হবে। ইজতিহাদ অধ্যায়ে যার উল্লেখ রয়েছে।

٢- مَنْ أَكَلَ اَوْ شَرِبَ نَاسِبًا فِيْ حَالَةِ الْصَّوْمِ فَمَا حُكْمَهُ؟ প্রশ্ন ॥ ২ ॥ রোজা অবস্থায় যে বিস্থৃতিবশত পানাহার করে তার حُكْم কি?

ত্তব্ব ম কেউ যদি রোজার অবস্থায় বিশৃতিবশত পানাহার করে (অর্থাৎ রোজার কথা তার শ্বরণে না থাকার কারণে পানাহার করে) তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি বিশৃতিবশত পানাহার করায় নবীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করলে নবীজী বললেন— বললেন— مَوْمِكُ فَإِنَّهُ ٱلْمُعَمَّكُ اللَّهُ اللهُ مَوْمِكُ فَإِنَّهُ ٱلْمُعَمَّكُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ করিয়েছেন।

তবে এটার উপর কিয়াস করত যে ব্যক্তি অসতর্কতাবশত পানাহার করেছে অথবা যাকে জোরপূর্বক পানাহার করানো হয়েছে তাদের রোজা সহীহ হওয়ার ফতোয়া দেওয়া যাবে না। কেননা, তাদের তো রোজার কথা শরণে ছিল। আর তাদের অসতর্কতার কারণেই বলতে গেলে তারা উক্ত বিপাকে পড়েছে। তা ছাড়া তাদের কার্যকে তাদের দিকেই সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা আলা তথা এটা যার অধিকার তার দিকে করা হয় না। পক্ষান্তরে نَاسِئ -এর نَاسِئ (কার্য)-কে স্বয়ং আল্লাহ তা আলার দিকে নিসবত করা হয়েছে, যা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই نَاسِئ -এর মধ্যকার أَنْ وَ خَاطِئ তার اصَل রাজ المَالِيَة وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

তা ছাড়া কিয়াস অনুযায়ী نَاسِیٌ -এর রোজাও সহীহ না হওয়ার কথা। কেননা, রোজাতো বলে পানাহার ও (স্ত্রী সহবাস) হতে বিরত থাকা। অথচ সে পানাহার করেছে। কাজেই তার রোজা কি করে সহীহ হতে পারে? কিন্তু যেহেতু نَصْ তথা হাদীসের দ্বারা তার রোজা সহীহ হওয়া সাব্যস্ত রয়েছে সেহেতু خَلاَتُ قِبَاسُ এটাকে আমরা জায়েজ রেখেছি। আর خِلاَتُ قِبَاسُ মাসআলার উপর অন্য মাসআলাকে কিয়াস করা জায়েজ নেই। সুতরাং نَاسَى -এর উপর خَاطِئ কর উপর مُكْرَهُ وَ خَاطِئ কর জায়েজ নেই। সুতরাং نَاسَى

NNN'S IN INESTY

# مَبْحَثُ الْإِجْتِهَادُ এর আলোচনা - اِجْتِهَادُ

ثُمَّ لَمَّا كَانَ النَّقِيَاسُ وَالْإِسْتِ حُسَانُ لاَ يَحْصُلُان إِلاَّ بِالْإِجْتِهَاد ذَكَرَ بَعْدَهُمَا شَرْطَ هَاد وَحُكُمُهُ لَيَعْلَمَ أَنَّ اَهْلِيَّةَ الْقِيَاسِ اِن تَكُوْنُ حِيْنَئِذِ فَقَالَ وَشُرُطَ الْاجْسَهَادِ أَنْ يَتَحُوىَ عِلْمَ الْكِتَابِ بِمَعَانِيْهِ اللَّغْوِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَ وَجُوْهُهُ النَّتِي قُلْنَا مِنَ الْخَاصّ وَالْعَامّ وَالْاَمْر وَالنَّهْي وَسَائِر الْاَقْسَامِ السَّابِقَةِ وَلَٰكِنْ لاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ جَمِيْعِ مَا فِي الْكتَابِ بَلْ قَدْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ التَّغْسِيْرَاتِ الْاَحْمَدِيَّةِ وَعِلْمُ السُّنَّيَةِ بِكُلُرُقِهَا الْمَذْكُوْرَة في أَقْسَامَها مَعَ أَقْسَامِ الْكِتَابِ و ذٰلِكَ أَيْضًا قَدْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْآحْكَامُ أَعْنِينَ ثَـكُتُ الْآنِ دُوْنَ سَـائِـرهَـا َ وَأَنْ يَـعُـرفَ وُجُـوْهُ الْقيباس بنطرُقها وَشَرَائِطها الْمَدْكُورَةِ أَنِفًا وَلَمْ يَنْذُكُر الْإِجْسَاعَ إِقْبِتَدَاءً بِالسَّلَبِفَ وَلِانَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَائِدَةُ الْإِخْتِلَافِ بِالْاسْتِنْبَاطِ وَإِنَّكُمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِأَنْ يُعْلَمَ النَّمَسَائِلُ الإجماعِتَيةُ فَلا يَجْتَهِدُ فِيْهَا بِنَفْسِ

সরল অনুবাদ: যেহেতু কিয়াস ও ইস্তিহসান উভয়ই ইজতিহাদ-এর উপর নির্ভরশীল. এ জন্য এদের বিস্তারিত আলোচনার পর গ্রন্থকার (র.) এখন ইজতিহাদের শর্ত ও হুকুমসমূহ বর্ণনার ইচ্ছা করছেন। যাতে এটা অবগত হওয়া যায় যে. ইস্তিহসান ও কিয়াস-এর যোগ্যতা কখন অর্জিত হয়। সূত্রাং তিনি বলেছেন, ইজতিহাদের শর্তসমূহ: আর ইজতিহাদের শর্ত এই যে, ১. মুজতাহিদকে কিতাবুল্লাহর পরিপর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে- তার অর্থসহ। অর্থাৎ আভিধানিক ও শর্য়ী অর্থসহ এবং পূর্বে উল্লিখিত যাবতীয় ব্যবহারপদ্ধতি সহকারে। অর্থাৎ খাস, আম, আমর, নহী ইত্যাদি যাবতীয় প্রকারসমূহের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। অবশ্য সম্পূর্ণ কুরআনের সকল হাকীকত ও যাবতীয় জ্ঞান-এর উপর দখল থাকা শর্ত নয়: বরং যেসব আয়াতে আহকামের বর্ণনা রয়েছে এবং যা হতে আহকাম উদ্ভাবিত হতে পারে. তা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট। আর (ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন, কুরআনে হাকীমে) সেসব আহকাম সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা প্রায় পাঁচশত, যেগুলো আমি তাফসীরে আহমদীতে সংকলিত ও একত্র করেছি। **আর ২ হাদীসশান্তে অগাধ** পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে- তার সকল প্রকার ও শ্রেণীভেদসহ। যার বিস্তারিত বর্ণনা কিতাবল্লাহর শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রেও শুধু সে সকল হাদীসের জ্ঞানই শর্ত, যা আহকামের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ মাত্র তিন হাজার হাদীস। সমস্ত হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি নয়। আর ৩, কিয়াসের যাবতীয় প্রকারভেদ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত থাকা এবং তার সদা বর্ণিত যাবতীয় শর্ত সম্পর্কেও জ্ঞান রাখা। গ্রন্থকার (র.) পূর্ববর্তী আলিমদের অনুসরণ করতে গিয়ে ইজতিহাদের শর্তসমূহ প্রসঙ্গে এখানে ইজমার কথা উল্লেখ করেননি। আর এ জন্যও যে, ইজতিহাদী মাসআলা উদ্ভাবনে ইজমার তেমন কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। ইজমার হুকুমের মাত্র এতটুকুই প্রয়োজন যে, শুধু ইজমায়ী মাসআলা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে, যেন ইজমায়ী মাসআলাসমূহে দ্বিতীয়বার নিজের পক্ষ হতে ইজতিহাদ করতে লেগে না যায়।

وَلَكُونَ لاَ يُسْتَرَطُ वर्शार थान, बाम, बामत, नाही हें हानि وَسَانِمُ وَلاَ اللّهِ وَاللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَهَا وَاللّهُ وَهَا وَهَا وَاللّهُ وَهَا وَهَا وَهَا وَاللّهُ وَهَا وَاللّهُ وَهَا وَاللّهُ وَهَا وَاللّهُ وَهَا وَاللّهُ وَهَا وَهِ وَاللّهُ وَهَا وَهِ وَاللّهُ وَهَا وَهِ وَاللّهُ وَهَا وَهُم اللّهُ وَهُم وَاللّهُ وَهُم وَمُ وَلِلّهُ وَهُم وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إجْتِهَاد وَمِ الْفِياسُ وَالْاسْتِحْسَانُ وَ قِبَاسُ وَالْاسْتِحْسَانُ الْخِياسُ وَالْاسْتِحْسَانُ الْخِياسُ وَالْاسْتِحْسَانُ وَمِياسُ وَالْمُوسِورِ وَمِياسُ وَالْاسْتِحْسَانُ وَمِياسُ وَالْمُعْمِي وَمِياسُ وَالْمُعْمِي وَمِياسُورُ وَمِياسُ وَالْمُعْمِيالُ وَمِياسُ وَمِياسُورُ وَمِياسُ وَمِياسُورُ ومِياسُورُ ومِياسُ

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে إِجْتِهَادُ এর শর্তাবলি বর্ণিত ব্যারত وَهُولُهُ وَشَرَّطُ الْإِجْتِهَادِ اَنْ يَحْوِىَ عِلْمَ الْكِتَابِ الخِ عِلْمَ الْكِتَابِ الخِ عِلْمَ الْكِتَابِ الخِ عِلْمَ الْكِتَابِ الخِ وَهِ وَهِ الْعَبْدَةِ وَهُ الْعَبْدَةُ وَهُ الْعُبْدَةُ وَهُ الْعُبْدَةُ وَهُ وَهُ الْعُبْدَةُ وَهُ وَهُ الْعُبْدَةُ وَهُ الْعُبْدَةُ وَهُ الْعُبْدَةُ وَهُ الْعُبْدَةُ وَهُ وَهُ الْعُبْدُونَ وَهُ اللّهُ وَالْعُبْدُ وَالْعُبْدُ وَهُ اللّهُ وَالْعُبْدُ وَهُ الْعُبْدُ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُرْقُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَالْ

এক. কিতাবুল্লাহর জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ জানা থাকতে হবে। এটার যেসব শ্রেণীবিভাগ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– যেমন, مَارْ، خَاصْ، غَامْ، أَمْر، خَاصْ، عَامْ ইত্যাদির জ্ঞান থাকতে হবে। তবে উল্লেখ্য যে, এ স্থলে কিতাবুল্লাহর দ্বারা সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদে উদ্দেশ্য নয়; বরং শুধু সেই পাঁচশত আয়াতই উদ্দেশ্য যার সাথে আহকামের সম্পর্ক বিদ্যমান।

দুস্থ. সুনুত তথা ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইলমে হাদীসের সেসব শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান হাসিল করতে হবে যার আলোচনা কিতাবুল্লাহর প্রসঙ্গে করা হয়েছে। তবে ইলমে হাদীস দ্বারাও সেই তিন হাজার হাদীসকে বুঝানো হয়েছে যাদের সাথে আহকাম সংশ্লিষ্ট রয়েছে, সমস্ত হাদীস উদ্দেশ্য নয়।

তিন. কিয়াসের যে শ্রেণীবিভাগ ও শর্তাবলি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা সহ কিয়াসকে সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। যেন সহীহ কিয়াস যা অনুসারে আমল করা ওয়াজিব তাকে অশুদ্ধ কিয়াস যা পরিত্যাজ্য তা হতে পৃথক করতে পারে। এটা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুজতাহিদের أَصُوْلُ তথা মূলনীতি সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা বাঞ্ছনীয়। আর মুজতাহিদের فَوْلُ وَاللّهُ (ন্যায়পরায়ণতা) থাকা অত্যাবশ্যক। ফাসিকের ইজতিহাদ মুলতবি থাকবে।

আবার কেউ কেউ আরো একটি অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেছেন, আর তা এই যে, মুজতাহিদের উদ্দেশ্য হতে হবে আহকামের পরিচিতি লাভ করা এবং আহকাম শিক্ষা দেওয়া। স্বজনপ্রীতি অথবা যশ-খ্যাতি অর্জন করা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। তা ছাড়া পরছেজগার হওয়া চাই। ইজতিহাদ করার সময় তার মধ্যে আল্লাহভীতি থাকা অতীব জরুরি। কেননা, তিনি শরিয়তের আমীন (আমানতদার)।

উল্লেখ্য যে, মুজতাহিদ হওয়ার জন্য ইজমার জ্ঞান অর্জন জরুরি নয়। তবে শুধু এ জন্য ইজমার জ্ঞান অর্জন করবে যে, যেন তিনি যে ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে সে ব্যাপারে নতুনভাবে ইজতিহাদে হাত না দেন এবং মতবিরোধে জড়িয়ে না পড়েন।

بِخِلاَفِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ فَانَّ لِكُلَّ مُجْتَهِدِ تَاوِيلاً عَلَيٰ حِدَةً فِي الْمُشْتَرُكِ وَالْمُجْمَلُ وَامَثْنَالُهُ وَيِخِلَانِ الْقِيَاسِ فَإِنَّهُ عَيْنُ الْاجْتِهَادِ وَعَلَيْهِ مَدَارُ الْيُفَقِّهِ وَلِهٰذَا بَيَّنَ حُكْمَةً عَلَىٰ وَجْدٍ يَتَضَمَّنُ بَيَانَ حُكْمِ الْقِيَاسِ الْمَوْعُودِ فِيْمَا سَبَقَ فَقَالَ وَحُكُمُهُ الْاصَابَةُ بغَالِبِ الرَّانِي اَىْ حُكْمُ الْاجْتِهَادِ لِذِكْرِهِ قَرِيْبًا أَوْ حُكْمُ الْقِيبَاسِ لِذِكْرِهِ فِي الْاجْمَالِ إِصَابَةَ الْحَيِقِ بِغَالِبِ الرَّأَيِ دُوْنَ الْيَقِيْنِ حَتَّى قُلْنَا إِنَّ الْمُجْتَبِهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ وَالْحَقُّ فِي مَوْضَعِ الْخِلَافِ وَاحِدُّ وَلٰكِنْ لَا يَعْلُمُ ذٰلِكَ الْوَاحِدُ بِالْيَقِينِينِ فَلِهٰذَا قُلْنَا بِحَقِّيَّةِ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَهَٰذَا مِمَّا عُلِمَ بِاَثْرِ إِبْنَ مَسْعُودٍ (رضا) فِي الْمُفَوَّضَةِ وَهِيَ الَّتِيْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ (رض) عَنْهَا فَقَالَ اجْتَهِدُ فِيْهَا بِرَأْئِيْ إِنْ اَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ اَخْطَأْتُ فَمِنِتَى وَمِنَ الشَّيْطَانِ اَدٰى لَهَا مَهْرَ مِثْلِ نِسَائِلهَا وَلَا وَكُسَ وَلاَ شَطَطَ وَكَانَ ذٰلِكَ بِمَحْضَرِ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدُّ مِنْهُمْ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَىٰ أَنَّ الْاجْتِهَادَ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ \_

সরল অনুবাদ : কিতাবুল্লাহ ও সুনুত-এর কথা কিন্তু এটার বিপরীত (ইজতিহাদ-এর বেলায় এতদুভয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবগতি আবশ্যক।) কেননা, মুশতারাক, মুজমাল ও বিবিধ নসসমূহের বেলায় প্রত্যেক মুজতাহিদেরই ভিন্ন ভিন্ন তা'বীল ও ব্যাখ্যা রয়েছে। (যে সম্পর্কে পরিপূর্ণ দক্ষতা ব্যতীত বিশুদ্ধ পস্থায় ইজতিহাদ করা সম্ভবপর নয়।) আর কিয়াসও এটার বিপরীত। কেননা, কিয়াসেরই অপর নাম ইজতিহাদ এবং এ কিয়াসের উপরই ফিকহী মাসআলাসমূহ বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) ইজতিহাদের হুকুমকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে. তা হুকুমে কিয়াসের সেই বর্ণনাকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যার ওয়াদা পূর্বে করা হয়েছিল। সুতরাং তিনি বলেছেন, আর এটার হুকুম এই যে 'হক'-এর অনুরূপ হওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়। এখানে হারা ইজতিহাদের হুকুমই উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, এটাই নিকটবর্তী উল্লিখিত শব্দ। অথবা তা দারা কিয়াসের হুকুমও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা. (কিয়াস অধ্যায়ের শুরুতে) যে সকল বিষয় বর্ণনা করার খুঁট্রে ওয়াদা প্রদান করা হয়েছিল, তাতে হুকমে কিয়াসের বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। (মোটকথা, ইজতিহাদ অথবা কিয়াস দ্বারা যে ফলাফল অর্জিত হয়, তা এই যে,) তা দারা উদ্ভাবিত হুকুম শরিয়তের প্রকৃত হুকুম হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়, প্রত্যয় অর্জিত হয় না। এ জন্যই আমরা বলে থাকি যে, মুজতাহিদ তাঁর সিদ্ধান্তে কখনো ভল করে বসেন এবং কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন। অবশ্য বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে 'হক' মাত্র একটিই হয়ে থাকে। কিন্তু সেই 'হক' কোনটি তা প্রত্যয়ের সাথে জানা যায় না। এ জন্যই আমরা (হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও) চার মাযহাবকেই 'হক' বলে জ্ঞান করি। আর এ কথাটি (অর্থাৎ মুজতাহিদ কর্তৃক ভূপও সংঘটিত হতে পারে) সমর্পিতা মহিলার বেলায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস দারা জানা যায়। অর্থাৎ জনৈকা মহিলার বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রুখসাতী তথা সহবাসের পূর্বেই তার স্বামী মরে যায় আর বিবাহে তার কোনো মোহরও ধার্য ছিল না এরূপ অবস্থায় তার সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, (যেহেতু কুরআন ও হাদীসে এটার কোনো স্পষ্ট হুকুম বিদ্যমান নেই, তাই) আমি তার বেলায় স্বীয় মত ও কিয়াস দ্বারা ইজতিহাদ করে হুকুম নির্দেশ করবো। যদি আমার রায় সঠিক হয়. তাহলে এটাকে আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ বলে মনে করবো, আর যদি আমার ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে এ ভূল আমার ও শয়তানের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হবে। অতএব, আমার ইজতিহাদ প্রসূত রায় এই যে, উক্ত মহিলা মাহরে মিছিল (তার বংশের অপরাপর মহিলাগণের সমান মোহর)-এর অধিকারী হবে। তা হতে কমও করা হবে না এবং বেশিও দেওয়া যাবে না। এ কথাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সাহাবীদের এক বিরাট জামাতের সমুখে বলেছিলেন: কিন্তু কেউ এর বিরোধিতা করেননি। সুতরাং এটা দ্বারা এ ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা পাওয়া গেল যে. ইজতিহাদের মধ্যে ভূলেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : بختَو الْكُلِّ مُجْتَهِد কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতের কথা এটার বিপরীত بخِلَو الْكِتَابِ وَالسَّنَة किতাবুল্লাহ ও সুন্নতের কথা এটার বিপরীত فَارِيْلً কেননা, প্রত্যেক মুজতাহিদের كَارِيْلً ব্যাখ্যা বা তাবীল রয়েছে غَلَى جَدَة ভিন্ন ভিন্ন في الْمُشْتَرَكِ মুশতারাক وَالْمُجْمَلُ مَا وَالْمُجْمَلُ مَا وَالْمُحْمَلُ مَا وَالْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَالِيةِ الْمُسْتَرَكِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَلِيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَلِيةِ وَالْمُعَلِيةِ وَالْمُعَلِيّةِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِل

وَعَلَيْهُ مَدَارٌ মূল ইজতিহাদ عَبْنُ الْإِجْتَهَادِ এটা فَانَّهُ অার কিয়াসও এর বিপরীত بِخَلَافِ الْفِبَاسِ স্সম্হের وَعَلَيْهُ আরি এর উপরই নির্ভরশীল الُغَفَّة ফিকহী মাস্আলাসমূহ وَلَهُذَا এ কারণেই کَکْتَ বর্ণনা করেছেন کَکْتَ ইজতিহাদের হুকুমকে यात उग्नामा कता الْمَوْعُود क्लार कि सारात ومُحُكُم الْقِبَاس रत वर्षनारक بَبَانَ या जखर्जुक करत يَبَانَ यात उग्नामा عَلَى وَفِيهَ وعَالِبِ الرَّأْفِي पूर्व فَقَالَ पूर्व وَيُعْمَا مَعَ وَعُكْمُهُ वत हर्क्म र्राला فَقَالَ पूर्व فَقَالَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الل थातना সृष्टि रुख्या فَرَيْبًا वर्था وَيَذِكُرُو فَرِيْبًا वर्था وَالْمُعَلِيْنِ وَالْمُعَلِيْنِ وَالْمُعَلِيْنِ وَالْمُعَلِيْنِ وَالْمُعَلِيْنِ وَالْمُعَلِيْنِ وَالْمُعَلِيْنِ وَالْمُعَلِيْنِ وَالْمُعَلِّقِيْنِ وَالْمُعِيِّقِيْنِ وَالْمُعَلِّقِيْنِ وَالْمُعَلِّقِيْنِ وَالْمُعَلِّقِيْنِ وَالْمُعَلِّقِيْنِ وَالْمُعِيِّقِيْنِ وَلِيْنِيْنِ وَالْمُعِيِّقِيْنِ وَالْمُعِيْنِ وَلْمُعِيْنِ وَالْمُعِيْنِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِيْنِ وَالْمُعِلِيِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِيْنِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِيِّ وَالْمُعِلِيِّ وَالْمُعِلِيِّ وَالْمُعِلِيِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِيِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِيِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِيِّ وَالْمُعِلِيِّ وَالْمُعِلِيِّ وَالْمُعِلِيِيْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُلِمِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِيْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِيْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَال উল্লিখিত শব্দ لِذَكْره فِي الْإَجْمَالِ আথবা কিয়াসের হুকুম ও উদ্দেশ্য হতে পারে لِذَكْره فِي الْإَجْمَالِ যা ইজমালিভাবে উল্লেখ করার حَتَّى প্রাদা করেছেন إصَابَةُ الْحَيِّي প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় وصَابَةُ الْحَيِّق প্রক্ত হকুম হওয়ার ব্যাপারে يغالِبِ الرَّأَى প্রবাদা করেছেন إصَابَةُ الْحَيِّق व जना वर्ष وَيُصِيْبَ व जना वर्ष कराता वर्ष فَلْنَا بِهُ مِعْدَى اللّهُ عَلَى الْمُجْتَبِهِدَ व जना वर्ष वर्ष कराता प्रिक সিদ্ধান্তে উপনীত হন وَالْحَقُّ वात रक वा সिक فِي مَوْضَعِ الْخِلَافِ विताध्य وَالْحَقُّ वकि रिक وَالْحَقُّ विलाध्य وَالْحَقّ الْمَذَاهِبِ अठारात आर्थ بالْيَقِيْنِ अ जना आपता रानाकीता तल शांक بالْيَقِيْن ते रत रकि ولك الواحدُ न نِيْ आत व कथाि जाना यात्र (رض) हात्र प्रायशवरक وَهُذَا مِسَّنا عُرِلَمَ عَرَا مَا الْأَرْبَعَة ठात قَبْلَ الدُّخُولْ بِهَا यात र्शामी माता शाख النَّتِيْ مَاأَتَ عَنْهَا زَوْجُهَا जमर्लिত परिलात وَهِيَ आत जिन रालन الْمُفَرَّضَةِ আমি তার ব্যাপারে وَشُهُدُ فِيْهَا তখন তিনি বললেন مُشْعُودِ (رضا) عَنْهَا আমি তার ব্যাপারে তবে একে আল্লাহ তা আলার إِنْ اَصَبْتُ यिन আমি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছ بِـرَأْنيُ " कोश برَأْنيُ उत् अरेश برَأْنيُ े अवर وَمنَ الشَّيْطَان आत यिन जून कित فَمنِيِّي कात यिन जून कित وَانْ اَخْطَأَتُ क्षांत प्राप्त कतरत (य जा आप्रात निक राज राख़ाह وَانْ اَخْطَأَتُ के अवर শয়তানের দিক থেকে হয়েছে اَرَى لَهُا উক্ত মহিলা সম্পর্কে আমার মত হলো مَهْرُ مِشْل نِسَائِهُا অনুরূপ মহিলার মোহরের সমান र्पारत श्राश्व रात وَكَانَ ذَٰلِكَ विनि এ कथािं रात्त ना وَكَانَ ذَٰلِكَ का राठ कप्त कता रात ना وَلاَ وَكَسَ विनि এ कथािं रात्र ना وَكَانَ ذَٰلِكَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِ فَكَانَ সাহাবীদের কেউই اَحَدُّمَنْهُمْ অথচ বিরোধিতা করেনি وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ অনেক সাহাবীর مِنَ الضَّحَابَةِ উপস্থিতিতে بِمَحْضَرِ সভাবনা রাথে يَحْتَملُ নশ্চয়ই ইজতিহাদ عَلَىٰ اَنَّ الْاجْتَهَادَ , কলে এর দ্বারা এ ব্যাপারে সাহাবীদের ইজমা পাওয়া গেল যে । ভুলের। الْخُطَأَ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

التَّرَانَى التَّرَانِي التَّرَانِي التَّرَانِي التَّرَانِي التَّرَانِي التَّرَانِي التَّرَانِي التَّرَانِي التَّرَانِ التَّالَى التَّرَانِي التَّرَانِ التَّالِي التَّرَانِي التَّرَانِ التَّالِي التَّرَانِ التَّالِي التَّرَانِي التَّذَي التَّذَي التَّذَي التَّذَي التَّذَي الْمَالِي التَّرَانِي التَّانِي التَّذَي التَّذَي التَّذَي التَّذَي التَّذَي التَّذَي التَّذَي التَّذَي التَّذِي التَّذَي التَّذَى التَّذَي التَّذِي التَّذَي التَّذَي التَّذَي التَّذِي التَّذَي التَّذَي التَّذِي الْمُنْ الْمُولِي التَّذَي الْمُنْ الْمُولِي التَّذَي الْمُولِي التَّذَي الْمُنْتَعَلِي التَّذِي الْمُنْتَعَلِي التَّذَي الْمُنْتَعَلِي التَّذِي الْمُنْتَعَلِي التَّذِي الْمُنْتَعَلِي التَّذِي الْمُنْتَعَلِي التَّذِي الْمُنْتَعَلِي التَّذِي الْمُنْتَعَلِي التَّذِي الْمُنْتَعَلِي التَّذ

এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তও নিতে পারে আবার ভুলও করতে পারে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জমহুর আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত সঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। আর যে স্থলে বিরোধ পরিলক্ষিত হবে সে স্থলে শুধু একটি অভিমতই সঠিক হবে। তবে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না যে, কোন অভিমতটি সঠিক আর কোন অভিমতটি ভুল।

আমরা হয়রত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি হাদীস হতে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌছেছি, যা তিনি مُغَرَّفَ -এর ব্যাপারে বলেছেন। مُغَرَّفَ বলে সেই মহিলাকে যে নিজে নিজেকে বিনা মোহরে স্বামীর নিকট সমর্পণ করে দিয়েছে। অথবা তার অভিভাবক (পিতা বা পিতামহ) তাকে মোহর ব্যতিরেকে তার স্বামীর নিকট সোপর্দ করেছে। যা হোক, হয়রত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, مُغَرَّفَ -এর জন্য মোহর ধার্য করার পূর্বেই তার সাথে তার স্বামী সহবাস করা ব্যতীত যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে মোহর পাবে কিনা! এটার জবাবে হয়রত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন যে, আমি এ মাসআলায় ইজতিহাদ তথা গবেষণা করবো। আর ইজতিহাদ করে যদি আমি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি, তাহলে এটা আল্লাহর পক্ষ হতে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি আমি ইজতিহাদ তুল করি, তাহলে এটা আমার এবং শয়তানের পক্ষ হতে বিবেচিত হবে। এটার পর তিনি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তারপর তিনি বলেন যে, আমার মতে উক্ত মহিলা মাহরে মিছিল (مَهُرُ مِثُلُ) পাবে। অর্থাৎ তার বংশের তার ন্যায় সুন্দরী ও ধনবতী মহিলারা যে পরিমাণ মোহর পারে গের গেরে থাকে সেও সে পরিমাণ মোহর পাবে। এটা অপেক্ষা কমও পাবে না, আবার অধিকও পাবে না।

উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর একটি বিরাট জমায়েতের সমুখে হ্যরত ইবনে মাসউদ (রা.) উপরিউক্ত মন্তব্য করেছিলেন, অথচ কোনো সাহাবীই এর প্রতিবাদ করেননি। কাজেই মুজতাহিদ যে সঠিক এবং ভুল উভয়ই করতে পারে এ ব্যাপারে সাহাবীগণ (রা.)-এর ইজমা সাব্যস্ত হলো।

وقالتِ الْمُعْتِزِلَةُ كُلُّ مُجْتَبِ وَالْحَثُّقِ فِي مَوْضَعِ الْخِلاَفِ مُتَعَدُّدُ أَيْ فِيْ عِلْمِ النَّلِهِ تَعَالَىٰ وَهُذَا بَاطِلُ لِاُنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ شَيْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَعْتَقِدُ حِلَّهُ وَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ فِي الْوَاقِعِ وَفِيْ نَفْسِ الْاَمْرِ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا أَىْ كُونُ كُلِّ مُجْتَبِهِدٍ مُصِيبًا عَنْ أَبِي حَنِيْهُ فَهُ (رح) أَيْضًا وَلِذَا نَسَبَهُ جَمَاعَةً الى الْإعْتِدَالِ وَهُوَ مُنَزَّهُ عَنْهُ وَانَّمَا غَرْضُهُ أَنَّ كُلُّهُمْ مُصِيَّبٌ فِي الْعَمَلِ دُوْنَ الْوَاقِعِ عَلَىٰ مَا عُرِفَ فِي مُعَدَّمَةِ الْبَزْدُويْ مُغَصَّلًا وَهُذَا ٱلإخْتِلَاثُ فِي النَّقْلِبَّاتِ دُوْنَ الْعَقْلِبَّاتِ أَيْ فِي الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَةِ دُوْنَ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ فَانَّ الْمُخْطِئَ فِيْهَا كَافِرٌ كَالْبِهُود وَالنَّنَصَارَى اَوْ مُصَيِّلَكُ كَالرَّوَافِيضَ وَالْخَوارِج وَالْمُعْتَزِلةِ وَنَحْوِهِمْ .

সরল অনুবাদ : আর মু'তাযিলীদের মাযহাব এই যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন এবং বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে 'হক' বিভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে। (আর বাস্তবেও মুজতাহিদগণের বিভিন্ন মত সবই নিজ নিজ জায়গায় সত্য ও সঠিক।) কিন্তু মু'তাযেলীদের এ মাযহাবটি সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, কোনো কোনো মুজতাহিদ যেমন উদাহরণস্বরূপ-কোনো একটি বস্তুকে হারাম বলে মত পোষণ করেন এবং কোনো কোনো মুজতাহিদ ঠিক সেই বস্তুটিকেই হালাল বলে মনে করেন। তাহলে বাস্তবে এ দুই পরস্পর বিরোধী মত কিভাবে একত্র হতে পারে? অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দিকেও এ কথাটি সম্বন্ধযুক্ত আছে যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই 'হক'-এর উপর রয়েছেন। যদ্দরুন এক শ্রেণীর লোক তাঁর প্রতি ম'তাযিলী হওয়ার অভিযোগ আনয়ন করে থাকে। অথচ তিনি এ অভিযোগ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর উক্ত বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই তার আপন ইজতিহাদী রায়ের উপর আমল করার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন। কদাচ এ কথা উদ্দেশ্য নয় যে, প্রত্যেক মুজতাহিদেরই সিদ্ধান্ত বাস্তবেও সঠিক। উসলে বাযদুভীর ভূমিকায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। **আর** এ মতপার্থক্য ভধু বর্ণনাগত বিষয়ে, যুক্তিগত বিষয়ে নয়। অর্থাৎ (বিরোধপূর্ণ স্থানে 'হক' এক না একাধিক এ বিষয়ে মু'তাযিলী ও আমাদের মধ্যকার মতপার্থক্য) শুধ ফিকহী আমলী আহকাম সম্পর্কে: দীনি আকাইদ-এর ব্যাপারে নয়। কেননা, এক্ষেত্রে সকলের মতেই 'হক' একটি। সূতরাং আকাইদ বা ধর্মীয় মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভুল পথ অনুসরণকারী হয়তো কাফির। যথা- ইহুদি, খ্রিস্টান ও জিম্মি অথবা পথভ্রষ্ট ও ফাসিক। যথা- রাফিয়ী, খারিজী ও মু'তাযিলী প্রভৃতি সম্প্রদায়।

मिक्क अनुवान : وَالْمُعْنَزِلُهُ اللهِ الْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ اللهُ الْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُهُ وَالْمُعْنِزِلُ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِزِلُ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَوَالْمُعُومِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُونِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُونِ وَالْمُعْنِ وَالْمُونِ وَالْمُعْنِ وَالْمُونِ وَالْمُعْنِ وَالْمُونِ وَالْمُعْنِ وَالْمُونِ وَالْمُعْنِ وَالْمُونِ وَالْم

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অৱ আলোচনা : উজ ইবারতে ইজতিহাদের ব্যাপারে মু'তাযিলীগণের ুর্বাতিল চিন্তাধারা ও তার খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ আল্লাম (র.) এ স্থলে ইজতিহাদের ব্যাপারে মু'তাযিলীগণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের পূর্বোক্ত অভিমতের পরিপন্থি। সুতরাং মু'তাযিলীগণের মতে প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং মতবিরোধের স্থলে হক বা সত্য একাধিক। অর্থাৎ একাধিক অভিমত (তথা পরস্পর বিরোধী সকল অভিমতই) সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

মু'তাযিলীগণের উপরিউক্ত মাযহাব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বাতিল। কেননা, এমনও দেখা যায় যে, একদল মুজতাহিদ একটি বস্তুকে হারাম বলেছেন, আর অপর একদল মুজতাহিদ হুবহু সেই বস্তুটিকেই হালাল বলেছেন। সুতরাং একই বস্তু কিভাবে হারাম এবং হালাল উভয়ই হতে পারে? বরং এদের একটি ভুল হওয়া অনিবার্য।

অবশ্য মু'তাযিলীগণের পক্ষ হতে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ প্রত্যেক মাসআলায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা-ই হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ তাঁর এবং তাঁর অনুসারীগণের বেলায় এটাই সেই মাসআলার (সঠিক) کُٹ হিসেবে বিবেচিত হবে। . ইজতিহাদের পূর্বে উক্ত মাসআলায় আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো নির্ধারিত সিদ্ধান্ত (حُكُمُ) নেই। সুতরাং সাঠিক সিদ্ধান্ত একাধিক হতে পারে। আর এটাতে দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুর একত্রে সমাবেশ অনিবার্য হয় না। কাজেই প্রত্যেক মুজতাহিদ ও তার অনুসারীর জন্য তার অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে। সুতরাং প্রত্যেক মুজতাহিদের নিসবতে کخر বিভিন্ন সাব্যস্ত হলো। এখানে একাধিক ব্যক্তির দিকে নিসবত করার কারণে দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুর একত্রে সমাবেশ লাযেম হয়নি।

আহ্লুস্ সুনুত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে আমরা মু'তাযিলাগণের উপরিউক্ত সাফাইয়ের জবাবে বলতে পারি যে, আমাদের রাসূলে কারীম 🚃 -এর শরিয়তে একাধিক ব্যক্তির নিসবতেও দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুর একত্রে সমাবেশ জায়েজ নেই। কেননা, মানুষের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য সৃষ্টি না করে স্বীয় শরিয়তের আহ্বান সহকারে সমগ্র মানবজাতির নিকট নবী করীম 🚃 প্রেরিত হয়েছেন। তা ছাড়া যখন কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদে পরিবর্তন সূচিত হবে, তখন যদি পূর্বেকার ইজতিহাদ অবশিষ্ট থেকে যায় তাহলে একই ব্যক্তির নিসবতে দুই বিপরীতমুখি বস্তুর একত্রে সমাবেশ অনিবার্য হয়ে পড়বে। অথবা ইজতিহাদের মাধ্যমে রহিতকরণ লাযেম হবে। আর তা জায়েজ নেই। যা হোক মু'তাযিলাগণ যে এ ব্যাপারে গোমরাহী ও ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে তাতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

এর আবোচনা : উল্লিখিত ইবারতে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ও তার খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবৃ হানীফা (র.)ও মু'তাযিলাগণের ন্যায় বলতেন যে, वर्थाৎ প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। আর এ অজুহাতে কেউ কেউ তাঁকে মু'তাযিলা বলতেওঁ সাহস পেয়েছেন। অথচ এটা দিবালোকের মতোই পরিষ্কার যে, মু'তাযিলাগণের আকাইদের সাথে তার আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিল না; বরং তার আকীদা ছিল যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই আমলের ক্ষেত্রে সত্যপন্থি ও সঠিক হিসেবে গণ্য হবে, বাস্তবতার নিরিখে নয়। উসূলে বাযদুভীর ভূমিকায় এ ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

- अत जात्नाहा है वात्र पूरातिक (त.) এकि हत्सूत नित्रमन : जात्नाहा हैवात्र पूरातिक (त.) এकि हत्सूत नित्रमन করেছেন। আর তা এই যে, উপরে ইজতিহাদ সম্পর্কীয় যে মতবিরোধের কথা বলা হয়েছে তা আমভাবে উল্লেখ করার কারণে ধারণা হতে পারে যে, এটা আহকাম ও আকায়েদ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়; বরং উপরিউক্ত ধরনের (ইজতিহাদী) মতবিরোধ শুধুমাত্র আহকামে ফিকহিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য- আকায়েদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। কেননা, আকায়েদের ক্ষেত্রে যারা মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছে তারা হয়তো কাফির হয়ে গেছে, যেমন– ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ অথবা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত হবে, যেমন- খাওয়ারিয়, রাওয়াফিয়, মু'তাযিলা ইত্যাকার ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত দল-উপদলসমূহ।

وَلاَ يُشْكُلُ بِانَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمُاتُورِيْكِيَّةٍ إِخْتَلَفُوا ِفِي بَعْضِ الْمَسَائِلُ وَلَا يَقُولُ أَكْدِلُ مِنْهُ مَا بِتَضْلِيْلِ الْأُخَرِ لِأَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ فِيْ امُّهَاتِ الْمَسَائِلِ الَّتِيْ عَلَيْهَا مَدَارُ الدِّيْن وَايَنْضًا لَمْ يَقُلُ احَدُّ مِنْهُ مَا بِالتَّعَصُّب وَالْعَدَاوَةِ وَ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ اَنَّ هٰذَا الْاخْتِلَانُ انَّمَا هُوَ فِي الْمَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِيَّةٍ دُوْنَ تَاوِيْلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَية فَإِنَّ الْحَتَ فِيهما وَاحِدُ بِالْإِجْمَاعِ وَالْمُخْطِئُ فِيهِ مُعَاتِبُ وَاللَّهُ اعْلَمُ ثُمَّ الْمُجتَبِهُ دَاذَا اَخْطَأَ كَانَ مُخْطِئًا إِبْتِدَاءً وَإِنْتِهَاءً عِنْدَ الْبَعْضِ يَعْنِي فِي تَرْتِيْب الْمُقَدَّمَاتِ وَاسْتخْرَاج النَّتِيْبَجِةِ جَمِيْعًا وَإِلَيْهِ مَالَ السُّيْبَ أَبُو مَنْصُور وَجَمَاعَةُ أُخْرَى وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُصِيبً ابْتدَاء وَمُخْطِئُ إِنتِهَاء لِانَّهُ أَتَى بِمَا كُلُّفَ بِهِ فِيْ تَرْتِبْبِ الْمُقَدَّمَاتِ وَبَذَلَ جُهُدهُ فِيها فَكَانَ مُصِيبًا فِيهِ وَإِنْ اَخْطَأَ فِي الْجِرِ الْاَمْرِ وَعَاقِبَةَ الْحَالِ فَكَانَ مَعْذُورًا بَلْ مَاجُورًا لِأَنَّ الْمُخْطِئُ لَهُ أَجْرُ وَالْمُصِيْبَ لَهُ أَجْرَان \_

সরল অনুবাদ: এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা ঠিক নয় যে, 'আশআরী' ও 'মাতৃরীদী'দের মধ্যেও তো আকাইদের কোনো কোনো মাসআলায় মতপার্থক্য রয়েছে। অথচ তাঁদের মধ্য হতে কোনো সম্প্রদায়কেই পথভ্রষ্ট বলা হয় না। কেননা, তাঁদের তথ প্রশাখামলক মাসআলা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আকাইদের সেসব বুনিয়াদি মাসআলা যেগুলোর উপর দীনের ভিত্তি নির্ভরশীল তাতে তাদের কোনো মতপার্থকা নেই। অধিকন্ত তাঁদের এ মতবিরোধ গোঁডামি ও শত্রুতার কারণে নয় (যেমন- অন্যান্য পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে)। কোনো কোনো কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে. ম'তাযিলীদের সাথে আমাদের মতবিরোধ শুধু ইজতিহাদী মাসআলাসমূহেই সীমাবদ্ধ, কিতাবুল্লাহ ও সুনুতে রাসল 🚃 -এর তা'বীল ও তাশরীহ-এর মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কেননা, এ দু'টির মধ্যে মতভেদ-এর ক্ষেত্রে 'হক' একটি হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে এবং এ দু'টির ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সর্বসম্বতিক্রমেই তিরস্কারের উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আর মুজতাহিদ যখন কোনো মাসআলায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন কারো মতে তিনি ইজতিহাদের ওরু ও শেষ উভয় ক্ষেত্রেই ভূলকারীরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। অর্থাৎ মকদ্দমাসমূহের বিন্যাস ও হুকুম উদ্ভাবন উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ভূলের উপর থাকেন। শেখ আবৃ মনসূর মাতুরীদী (র.) ও অপর এক জামাতের অভিমত এটাই। **কিন্ত এরূপ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য** অভিমত এই যে, মুজতাহিদ তাঁর ইজতিহাদের ওকতে সঠিক এবং শেষে ভূলকারী বলে গণ্য হবেন। কেননা. মুজতাহিদ মুকদ্দমাসমূহ বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালনের জন্য বাধ্য ছিলেন, তা তিনি যথার্থই পালন করেছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এ পর্যন্ত তো তিনি সত্যের উপর বহাল আছেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর ফয়সালা সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হওয়ার কারণে পরিণামে তিনি ভূলকারীরূপে গণ্য হবেন। যদ্দরুন তাঁকে অপার্গ বিবেচনা করা হবে: বরং তিনি ছওয়াবেরও অধিকারী হবেন। কারণ, ভল সিদ্ধান্তে উপনীত মজতাহিদ একটি ছওয়াব এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত মুজতাহিদ দু'টি ছওয়াব লাভ করবেন।

भाक्तिक अनुवाक : الْاَشْعَرِيَّةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ وَالْمَاتُوا الْمَاتُوا الْمُتَاتِوا الْمُتَاتِول الْمُتَاتِوا الْمُتَاتِوا الْمُتَاتِول الْمُتَاتِول الْمُتَاتِول الْمُتَاتِول الْمُتَاتِوا الْمُتَاتِول الْمُتَاتِولُ الْمُتَاتِعِيلُولُ الْمُتَاتِعِ الْمُتَاتِعِيلُولُ ال

مواف بَنْ الله المستقدة المستقدة المستقدة والمستقدة والمستقدة والمستقدة والمستقدة المستقدة والمستقدة وال

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা: উক্ত ইবারতে একটি প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, ইহুর্দি, খ্রিস্টান ও বিভিন্ন বাতিলপন্থি যেমন— রাফিয়ী, খারিজী প্রমুখ যদি দীনি মুয়ামালায় মতবিরোধ করার কারণে গোমরাহ হয়ে থাকে, তাহলে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা আশআরী এবং মাতুরীদীগণ পারস্পরিক মতবিরোধের কারণে গোমরাহ সাব্যস্ত হবে না কেন? এর জবাবে আমাদের শারেহ আল্লাম মোল্লা জিয়ন (র.) বলেছেন যে, পূর্বোক্ত বাতিলপন্থিগণের মতবিরোধ আর আশআরী ও মাতুরীদীগণের মতবিরোধের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। বাতিলপন্থিগণ দীনের মূলনীতি তথা আকায়েদ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। পক্ষান্তরে আশআরী ও মাতুরীদীগণের মতবিরোধ দীনের প্রশাখামূলক মাসআলা তথা খুঁটিনাটি বিষয়ে সীমিত। তা ছাড়া আহলুস্ সুনাত ওয়াল জামাতের কেউ স্বজনপ্রীতি অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশবশত মতবিরোধে জড়াননি।

ত্র আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে মুজতাহিদ ভুল করলে তার ক্রিপেরের আলোচনা রাহারেছে। যেসব মাসআলায় মুজতাহিদ ভুল করে থাকেন সেসব মাসআলায় তিনি সূচনা ও পরিণতি উভয় দিকের বিচারেই ভুল করে থাকেন, না কেবল পরিণতির দিক বিবেচনায় ভুল করে থাকেন— এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। একদলের মতে, মুজতাহিদ যেসব মাসআলায় ভুল করেন সেসব মাসআলায় তিনি সূচনা ও পরিণতি উভয় দিকের বিবেচনায়ই ভুল করেন। আর অপর দলের মতে মুজতাহিদ যেসব মাসআলায় ভুল করে থাকেন সেসব মাসআলায় তিনি শুধু পরিণতির বিচারেই ভুল করেন। আর অপর দলের মতে মুজতাহিদ যেসব মাসআলায় ভুল করে থাকেন সেসব মাসআলায় তিনি শুধু পরিণতির বিচারেই ভুল করেন— সূচনার বিচারে ভুল করেন না। এ দ্বিতীয় অভিমতটিকে গ্রন্থকার (র.) পছন্দনীয় ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এখানে সূচনার দ্বারা ভূমিকাকে বুঝানো হয়েছে, আর পরিণতির দ্বারা ফলাফলকে বুঝানো হয়েছে। যা হোক মুজতাহিদ ভুল করলেও গুনাহগার হবেন না; বরং অপারণ হিসেবে গণ্য হবেন এবং একটি ছওয়াবের অধিকারী হবেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন, তাহলে দু'টি ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

وَقَدْ وَقَعَتْ فِي زَمَانِ دَاوَدَ وَسُلَيْكِمِانَ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ حَادِثَةُ رَاعِى الْغَنَمِ حَرْثَ السَّلَامُ حَادِثَةُ رَاعِي الْغَنَمِ حَرْثَ السِ قَوْم فَحَكُمَ دَاوُدُ (ع) بِشَيْ وَاخْطأ فِيْهِ وَسُلَيْمَانُ (ع) بِشَيْ الْخَرَ وَاصَابَ فِيْهِ فَيَقُولُ اللُّهُ تَعَالَىٰ حِكَايَةً عَنْهُمَا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا أَيْ فَفَهَّ منَا تِلْكَ الْفَتُوٰى سُلَيْمَانَ (ع) أُخِرُ الْاَمْبِرِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ الْتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا فِي إِبْتِدَاءِ الْمُقَدَّمَاتِ فَعُلِمَ مِنْ قَدُولِهِ فَفَهَّمْنَاهَا إَنَّ الْمُجْتَبِهَد يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ وَمِنْ قَوْلِهِ وَكُلًّا الْتَيْنَاهُ أَنَّهُمَا مُصيْبَانِ فِيْ إِبْتِدَاِءِ الْمُقَدَّمَاتِ وَإِنْ اَخْطَأَ دَاوُدُ فَي أُخِرِ الْأَمْرِ وَالْقِصَّةُ مَعَ الْإِسْتِدْلَالِ مَذْكُورَة في الْكُتُبِ فَطَالِعْهَا إِنْ شِئتَ وَلِهٰذَا أَىْ وَلِاَجَل أَنَّ الْمُجْتَبِهِ ذَيُخُطِئ وَيُصَيْبُ قُلْنَا لَا يَجُوزُ تَخْصِيْصُ الْعَلَّةِ وَهُو اَنْ يَنْقُولُ كَانَتْ عِلَّتِي حَقَّةً مُؤَثَّرَةً لَكِنْ تَخَلُّفُ الْحُكُمُ عَنْهَا لِمَانِعِ لِاَنَّهُ يُؤَدِّي اللِّي تَصْوِيْبِ كُلِّ مُجْتَهِدِ إِذْ لَا يَعْجِزُ مُجْتَهِدً مَا عَنْ هُذَا الْتَوْولِ فَيكُونُ كُلُّ مِنْهُمْ مُصِيبًا فِي إسْتِنْبَاطِ الْعلَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : হযরত দাউদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-এর জমানায় এরপ একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যে, জনৈক ব্যক্তির ছাগল-পাল অপর ব্যক্তির শস্যক্ষেতের ক্ষতিসাধন করেছিল। হযরত দাউদ (আ.) এটার ফয়সালা একভাবে প্রদান করেন (যে. ক্ষতিপরণস্বরূপ ছাগলগুলো শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দেওয়া হোক) এবং এটাতে তিনি ভুল করে বসেন। আর হ্যরত সুলায়মান (আ.) অন্যভাবে ফয়সালা প্রদান করেন (যে, শস্যক্ষেতের মালিক ছাগলগুলো দারা উপকত হতে থাকবে আর ছাগলের মালিক শসাক্ষেতের পরিচর্যা করতে থাকবে। যখন শসাক্ষেত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে. তখন সে তার ছাগলগুলো ফেরত নিয়ে যাবে এবং শস্যক্ষেত তার মালিককে বঝিয়ে দিবে) আর তা সঠিক ফয়সালা ছিল। যেমন- আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়ের ফয়সালা সম্পর্কে করআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন– অর্থাৎ শেষ فَفَقَمْنَاهَا سُلَنْمَانَ وَكُلَّا أَتُنْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا পর্যন্ত আমি হযরত সুলায়মান (আ.)-কে উক্ত মাসআলাটির সঠিক ফতোয়া উপলব্ধি করিয়েছি। অবশ্য দাউদ ও সুলায়মান উভয়কেই আমি মকদ্দমাসমূহ বিন্যাস করার ক্ষমতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছি, যার আলোকে তাঁরা ফয়সালা প্রদানের পূর্বে মোকদ্দমা ইত্যাদির বিন্যাস সাধন করেছিলেন। সুতরাং শন্টি দারা জানা গেল যে, মুজতাহিদ কর্তৃক ভূলও সংঘটিত হতে পারে (যেমন- হযরত দাউদ (আ.) ভুল করেছিলেন) এবং সঠিক সিদ্ধান্তও সংঘটিত হতে পারে (যেমন- হ্যরত সুলায়মান (আ.) সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত हाता जाना रान त्य, کُرٌ اَنْتَنَاءُ वाता जाना रान त्य, মকদ্দমাসমূহের বিন্যাস ইত্যাদি প্রাথমিক পর্যায়ে উভয়েই (الْنَهُمُ الْنَبَا بِمَا كُلُّفًا عَلَيْهِ وَصَوْبَ الْمَاكِنَا بِمَا كُلُّفًا عَلَيْهِ وَصَوْبَ ا যদিও শেষ فِعْلَهُمَا بِاظْهَارِ مُزِيَّتِهِمَا بِالْحُكْمِ وَالْعِلْمِ) পর্যন্ত হযরত দাউদ (আ.) দ্বারা ভুল সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দালায়েলসহ তাফসীরের গ্রন্থসমহে বিদ্যমান রয়েছে। তমি ইচ্ছা করলে তা পাঠ করে দেখতে পার। আর এ কারণেই অর্থাৎ যেহেতু মুজতাহিদ কখনো ভুল করেন আবার কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন– আমরা বলি যে, ইল্লত-এর নির্দিষ্টকরণ জায়েজ নেই। অর্থাৎ মুজতাহিদের এরূপ বলা যে, আমার ইল্লুত তো সঠিক ও কার্যকর ছিল: কিন্ত কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে এটার হুকুম তা হতে كَتَخُلُفُ হয়ে গেছে। কেননা, এটা দ্বারা আবশ্যক হয় যে, প্রত্যেক মুজতাহিদের ইজতিহাদই সঠিক হবে। এ জন্য যে, এরূপ দাবিতো প্রত্যেক মুজতাহিদই করতে পারেন, এর ভিত্তিতে ইল্লুত উদ্ভাবনের ব্যাপারে প্রত্যেক মুতাহিদকেই সঠিক বলতে হবে। (অথচ এ কথাটি পূর্বেই সাব্যস্ত করা হয়ে গেছে যে, বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে 'হক' ভধু একটিই। এ জন্য একজন সঠিক হলে অপরজন নিঃসন্দেহে ভূলকারী হবেন।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ وَسَلَبْمَانَ عَلَبْهِمَا السَّلَامُ জামানায় فِيْ زَمَانِ জামানায় وَقَدْ وَقَعَتَ تَ আর সংঘটিত হয়েছিল فِيْ زَمَانِ জামানায় أَن عَلَبْهِمَا السَّلَامُ জামানায় أَن هَا إِن هَا السَّلَامُ السَّلَامُ জামানায় أَن هَا إِن هَا السَّلَامُ السَّلَامُ هَا وَهُمَ السَّلَامُ هَا وَهُمَ السَّلَامُ السَّلَامُ هَا وَهُمَ السَّلَامُ السَّلَامُ هَا وَهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

সিদ্ধান্তে উপ্দীত হন الله تعالى الله تعالى الله تعالى و الله معنى الله معنى الله تعالى حال الله تعالى و الله معنى الله الغنوى والله معنى الله والله معنى الله والله معنى الله والله الغنوى والله معنى الله والله وا

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভারে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক ভূমিকা বিন্যাসের ব্যাপারে প্রত্যেক মুজতাহিদ শুধু ফলাফল নির্ধারণে ভূল করে থাকেন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক ভূমিকা বিন্যাসের ব্যাপারে প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, তবে পরিণতি তথা ফলাফলে গিয়ে কেউ সঠিক থাকে আবার কেউ কেউ ভূল করে বসে। এটার উপর দলিল পেশ করার জন্য শারেহ আল্লাম মোল্লা জিয়ন (র.) হযরত দাউদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনার উদ্ধৃতি সম্বলিত কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। সে যুগে কোনো এক ব্যক্তির কতিপয় ছাগল অপর ব্যক্তির ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করে ফেলে। মকদ্দমা হযরত দাউদ (আ.)-এর আদালতে আসে। তিনি উভয় পক্ষের আর্যী শ্রবণ করার পর রায় দেন যে, জমির মালিককে ছাগলগুলো দিয়ে দিতে হবে। তারপর এ একই মকদ্দমা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট পেশ করা হয়। তিনি রায় দেন যে, ছাগলগুলো আপাতত জমির মালিকের নিকট থাকবে। সে এদের দুধ পান করবে এবং এদের তত্ত্বাবধান করবে। আর এ দিকে ছাগলগুলো ফেরত পাবে। এতে জমির মালিক ও ক্ষেতের মালিক উভয়ই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল।

কুরআন মাজীদে উপরিউক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করত আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— ﴿الْمَالَةُ عَلَيْكُ الْمَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَلِيْكُوالْمُوالِيْكُ وَالْمُوالِّوْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُ

خِلَافًا لِلْبَعْضِ كَمَشَائِخِ الْعِرَاقِ وَالْكُرْخِيْ فَيانَّهُمْ جَوَّزُواْ تَخْصِبْصَ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنَّبُظُةٍ لِأَنَّ الْعِلَّةَ إِمَارَةٌ عَلَى الْحُكِم فَجَازَ أَنْ يَجْعَلُ إمَارةً فِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ دُوْنَ الْبَعْضِ وَإِنْكَا قُيِّدَتِ الْعِلَّةُ بِالْمُسْتَنْبَطَةِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمَنْصُوصَةَ ذَهَبَ إِلَى تَخْصِبْصِهَا كَثِبْرُ مِنَ الْفُقَهَاءِ لِآنَ الزِّنَا وَالسَّرَقَةَ عِلَّةً لِلْجَلْدِ وَالْقَسْطِعِ وَمَعَ ذٰلِكَ لَا يَجْلِدُ وَلاَ يَقْطَعُ فِي عُسِض السُمَوَاضِع لِسمَانِيع وَ ذَٰلِيكَ أَيْ بَسَيانُ تَخْصِبْصِ الْعَلَّةِ أَنْ يَتَقُولَ كَانَتْ عِلَّتِي تُوجِبُ ذُلِكَ لَكِنَّهُ لَمْ يَجِبُ مَعَ قِيكَامِهَا لِمَانِعٍ فَصَارَ مَحَلَّ الَّذِي كُمْ يَسْتُبُتُ الْمُحَكِّمَ فِيسْهِ صُوصًا مِنَ الْعِلَّةِ بِهُذَا الدَّلِيْلِ وَعِنْدَنا عَدُمُ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَىٰ عَدَمِ الْعِلَّةِ بِأَنْ يُتُقُولَ لَمْ تُوجَدُ فِنْ مَحَلِّ الْخِلاَفِ اَلْعِلَّةُ لِانتَّهَا لَمْ تَصْلِحْ كُونُهُا عِلَّةً مَعَ قِبَامِ الْمَانِعِ فَإِنَّ قِيْلَ عَلَى هٰذَا اَيْضًا يَلْزَمُ تَصُويْبُ كُلِّ مُجْتَهِدِ إِذْ لَا يَعْجِزُ اَحَدُّ عَنْ اَنْ يَتَقُولَ لَمْ تَكُنْ الْعِلَّةُ مُوجُودَةً هَهُنَا الْجَيْبَ بِأَنَّ فِي بَيَانِ الْمَانِعِ يَلْزَمُ التَّنَاقُضَ إِذَا ادَّعْى اُوَّلًا صِحَّحةً الْعِلَّةِ ثُمَّ بَعْدَ وُرُوْدِ النَّقْضِ إِدَّعَى الْمَانِعَ فَلَا يَقْبَلُ اَصِّلًا بِحِلانِ بَيَانِ عَدَمِ وُجُودِ التَّدلِيْلِ إِذْ لَا يَلْزَمُ فِيْهِ التَّنَاقُشُ فَلِهٰذَا يَقْبَلُ ـ

সরল অনুবাদ : কোনো কোনো আলিম এর বিপরীত মত পোষণ করেন। যেমন- ইরাকী মাশায়েখ ও ইমাম কারখী (র.) উদ্ভাবিত ইল্লতের নির্দিষ্টকরণকে জায়েজ মনে করেন। তাঁদের দলিল এই যে. ইল্লুত তো ভুধু হুকুমের একটি আলামত মাত্র। এ জন্য জায়েজ হবে যে, এ আলামত কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুকুম সাব্যস্তকারী হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুকুম সাব্যস্তকারী হবে না। প্রকাশ থাকে যে, কারো কারো মতানুযায়ী ইল্লতের নির্দিষ্টকরণ জায়েজ হওয়া প্রসঙ্গে ইল্লতের সাথে المُعَامَدُهُ বা উদ্ভাবিত হওয়া-এর শর্ত আরোপ করার কারণ এই যে, عُلُدٌ مُنْصُوْمَةُ এর নির্দিষ্টকরণ তো অধিকাংশ ফকীহ-এর নিকটও জায়েজ রয়েছে। যেমন-জেনা একশত বেত্রাঘাতের ইল্লুত এবং চরি হস্ত কর্তনের ইল্লত; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতার জন্য ইল্লত পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও বেত্রাঘাত অথবা হস্তকর্তনের হুকুম সাব্যস্ত হয় না। **আর এর** অর্থাৎ ইল্লত নির্দিষ্টকরণের বিবরণ এই যে, মুজতাহিদ এরূপ বলবেন, আমার ইলুতটি হুকুম সাব্যস্তকারী ছিল। কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে (অমুক ক্ষেত্রে) ইল্লুত হওয়া সত্ত্রেও হুকুম সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং সেই ক্ষেত্রটি, যনাধ্যে এ হুকুম সাব্যস্ত হয়নি প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে ইল্লতের হুকুম হতে নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়েছে। আর আমাদের মতে (যেহেতু ইল্লতের নির্দিষ্টকরণ জায়েজ নয়, এ জন্য সে ক্ষেত্রে) আদৌ ইল্লুত বর্তমান না থাকার ভিত্তিতে হুকুম সাব্যস্ত হয়নি। অর্থাৎ মুজতাহিদ এরূপ বলবেন যে, বিরোধের ক্ষেত্রে ইল্লুতই পাওয়া যায়নি। কেননা, প্রতিবন্ধকতা থাকার ভিত্তিতে ইল্লত ইল্লত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এটার উপর যদি কেউ আপত্তি উত্থাপন করে যে. এমতাবস্তায়ও তো প্রত্যেক মুজতাহিদের সঠিক হওয়া আবশ্যক হয়। কেননা. প্রত্যেক মুজতাহিদই এ দাবি করতে পারেন যে. (আমার ইল্লতটি সঠিক। অবশ্য) বিরোধের ক্ষেত্রে (প্রতিবন্ধকতার কারণে) ইল্লত পাওয়া যায়নি (এ জন্য হুকুমও সাব্যস্ত হয়নি।) তাহলে এটার উত্তর এই যে, প্রতিবন্ধক-এর ওজর পেশ করে ইল্লত নির্দিষ্টকরণের দাবি করার মধ্যে పోహ বা সম্পূর্ণ পারম্পরিক বিরোধিতা আবশ্যক হয়। কারণ, মুজতাহিদ কর্তৃক প্রথমত তাঁর ইল্লতটি সম্পূর্ণ কার্যকর ও সঠিক হওয়ার দাবি করা এবং অতঃপর আগমন করার পর کنے বা প্রতিবন্ধকতার দাবি করা এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু দলিলের অন্তিত্ব না থাকার দাবি করা এটা তার বিপরীত। এতে কোনো প্রকার স্ববিরোধিতা আবশ্যক হয় না। সুতরাং এরূপ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।

وَالْقَطْعِ বেত্রাঘাতের لِلْجَلِّدِ কারণ বা ইল্লত عِلَةً অধিকাংশ ফিকহবিদ لِإِنَّ الزِّنَا وَالسَّرَقَةَ কারণ বা ইল্লত الْفُقَهَاءِ فِيْ वार शां कर्जर وَلَا يُغْطَعُ वार शां कर्ज कर्जर وَلَا يُغْطَعُ वार وَمَعَ ذُلِكَ वार शां कर्जर शां وَمَعَ ذُلِكَ নির্দিষ্টকরণের تَخْصِيْص বর্ণনা بَعَيْنَ আর এর وَ وْلِكَ আর এ وَ وْلِكَ প্রতিবন্ধকতার কারণে بِعَيْضِ الْمَوْاضِع لْكِنَّهَ لَمْ يُجِبْ মুজতাহিদ এরপ বলবেন كَانَتْ عِلَّيِيْ আমার ইল্লতটি ছিল الْعِلَّةِ কিন্তু হকুম সাব্যস্তকারী হয়নি مَعَ قِيَامِهَا ইল্লত হওয়া সত্ত্বেও لِمَانِعِ কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে فَصَارَ الْمَعَلُ रुला مَنَ الْعِلَة यारा प्राता مَخْصُوصًا क्रूम الْعُكْمُ فِينَه यारा प्राता الَّذِي لَمْ يَشْبُتُ क्रूम مخصُوصًا وَمِي الْعُكْمُ فِينَه عَلَى عَدَمِ الْعِلَّةِ छिखिए بِنَاءً निलात आवाउ عَدَمُ الْحُكْمِ आत आआएनत आरठ وَعِنْدَنَا अनिलात आधार وبهذَا الْدَّلِيْل ٱلْعَلَةُ অর্থাৎ মুজতাহিদ এরপ বলবেন لَمْ تُوجُدَ পাওয়া যায়নি بِـَانْ يَتُولُ يَعُولُ বিরোধের ক্ষেত্রে بِانْ فَإِنْ কেননা, ইল্লত যোগ্যতা রাখে না كَوْنُهَا عِلَّةً ইল্লত হওয়ার الْمَانِعِ কেননা, ইল্লত থাকার কারণে بَانَّهَا لَمْ تَصْلُحْ كُلِّ गिं कर्षे व्यानशक रहा تَصَوِيْبُ अप्राजिस्हाइए व्यानति करता اَيْضًا يَلْزَمُ विन करता عَلَى لهذا नि कर ह كَمْ تَكُنْ اللهُ يَعْجِزُ اَحَدٌ अ पावि कतर्र्ण शारतन य وَمَنْ اَنْ يُقَوْلُ अराज्य मूकािहरमत الله يعْجِزُ اَحَدٌ এতিবন্ধকতার কারণে ইল্লত পাওয়া যায়নি الْعِلْمُ مَوْجُوْدَةً প্রতিবন্ধকতার কারণে ইল্লত পাওয়া যায়নি الْعِلْمُ مَوْجُوْدَةً যে نِنْ بَيان الْمَانِع প্রতিবন্ধকের ওজর পেশ করে ইল্লত নির্দিষ্টকরণের দাবি করার মধ্যে بِلْزُمُ প্রাবশ্যক হয় التَّنَاقُضُ সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধিতা وَمُمَّ بَعْدَ কননা, মুজতাহিদ দাবি করেন الْعِلَّة প্রথমত صِحَّةَ الْعِلَّة তাঁর ইল্লতটি সম্পূণ কার্যকর ও সঠিক عُمَّ بَعْدَ সোটেই النَّقَضِ नकय आशमन कतात शत إدَّعَلَى माित कता السَانِعُ अिठिक्ककाजात وُرُوْدِ النَّقَضِ अविवक्ककाजात وَرُوْدِ النَّقَضِ দলিলের اِذْ لاَ يَلْزَمُ فِينِّهِ দলিলের الدَّلِيْل কন্তু এটা তার বিপরীত بَيَانِ عَدَم না থাকা بِخِلانِ काता श्रकात श्रवितार्थिका فَلِهُذَا يُقْبَلُ क्राजा श्रकात श्रवितार्थिका التَّنَاقُضُ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভাষ্য ত্রা প্রমান করা হয়েছে। কতিপয় ইরাকী মনীষী এবং ইমাম কারখী (র.)-এর মতে عِلَةُ -এর تخصِبْص কায়েজ। অর্থাৎ যে نَصْ عِلَة জায়েজ হওয়া প্রসাদ নারখা করা হয়েছে। কতিপয় ইরাকী মনীষী এবং ইমাম কারখী (র.)-এর মতে عِلَة -এর কর্মান্ত করিছেন এরপ ফর্ল করেছেন এরপ ফর্ল করিছেন মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি; বরং মুজতাহিদ স্বীয় ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছেন এরপ ফ্রান্ত নার নার করালে এ আলামত ফরীহের মতে জায়েজ আছে। কেননা, হাঁট (ইল্লত) حَكُمُ -এর জন্য আলামত বিশেষ। কাজেই কোনো কোনো ক্লেত্রে এ আলামত প্রয়োগ করা যেতে পারে আবার কোনো কোনো ক্লেত্রে প্রয়োগ নাও করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে যে হাঁট তথা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তার تَخْصِبُص অধিকাংশ ফরীহের মতেই জায়েজ আছে। যেমন জেনা ও চুরিকে বেত্রাঘাত ও হাত কর্তনের ফ্রিক করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কোনো কোনো ক্লেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার দরুন জেনার কারণে বেত্রাঘাত করা হয়নি এবং চুরির কারণে হাত কর্তন করা হয় না।

مانِعٌ مَالَمٌ وَ ذَٰلِكَ اَى ْبِيَانُ تَخْصِيْصَ الْعِلَّةِ الغ الْعِلَّةِ الغ الْعُلَّةِ الغ الْعُلَّةِ الغ مع ما الْعِلَّةِ الغ الْعُلَّةِ الغ مع المعالق مع المعالق المعالق مع المعالق ا

পক্ষান্তরে আমাদের জমহুরের মতে যেহেতু নুঁ -এর تَخْصِبِض জায়েজ নেই সেহেতু আমি বলবো যে, তথায় মূলতই عِلَّهُ नা পাওয়া যাওয়ার কারণে عِلَهُ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ আমাদের জমহুরের মতে উপরিউক্ত ক্ষেত্রে মুজতাহিদ বলবে যে, মূলতই عِلَّهُ عِلَهُ عِلَهُ عَلَيْهُ وَالْكُوْمِ (প্রতিবন্ধকতা) থাকা অবস্থায় عِلَّهُ عَوْمِيَّاءُ হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

وَبِيانُ ذٰلِكَ فِى الصَّائِمِ إِذَا صَبَّ الْمُكَاءِ فِى التَّنْوِمِ اَنَّهُ يُفْسِكُهِ الصَّوْمَ لِفُواتِ رُكُنِهِ وَهُو الْإِمْسَاكُ وَيَلْزَمُ الصَّوْمَ لِفُواتِ رُكُنِهِ وَهُو الْإِمْسَاكُ وَيَلْزَمُ الصَّوْمَ لَمُ عَلَيْهِ النَّاسِنَى فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ مَعَ فَكَيْهِ النَّاسِنَى فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ مَعَ فَوَاتِ رُكْنِهِ حَقِيْهِ قَبْ فَيُجِيْبُ عَنْ هٰذَا فَوَاتِ رُكْنِهِ حَقِيْهِ قَبْ فَيَجِيْبُ عَنْ هٰذَا السَّفْضِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَمِنْ رَأْيِهِ فَمَن اَجَازَ تَخْصِيْصَ الْعِلَةِ عَلَى طَبْقِ رَأْيِهِ فَمَن اَجَازَ تَخْصُوصَ الْعِلَةِ عَلَى طَبْقِ رَأْيِهِ فَمَن اَجَازَ خَصُوصَ الْعِلَلِ قَالُ امِنتَنَعَ حُكْمَ هٰذَا التَّعْلِيْلِ ثَمْهُ لِمَانِعِ وَهُو الْأَثْرُ يَعْنِى قَوْلَهُ التَّعْلِيلِ ثَمْهُ لِمَانِعِ وَهُو الْأَثْرُ يَعْنِى قَوْلَهُ التَّعْلِيلِ ثَمْهُ لِمَانِعِ وَهُو الْأَثْرُ يَعْنِى قَوْلَهُ عَلَيْ السَّكُمُ تَمْ عَلَى صَوْمِكَ فَإِنتَما اللَّهُ وَسَقَاكَ مَعَ بَقَاءِ الْعِلَةِ وَالْعَلَةِ وَالْعَلَامِ الْعَلَةِ وَالْعَمَلُ اللَّهُ وَسَقَاكَ مَعَ بَقَاءِ الْعِلَةِ وَالْعَلَةِ وَالْعَمَلُ اللَّهُ وَسَقَاكَ مَعَ بَقَاءِ الْعِلَةِ وَالْعَلَامِ الْعَلَةِ وَالْعَلَةِ وَالْعَلَامِ الْعَلَةِ وَلَاهُ الْعَلَةِ وَالْعَمَلُ اللّهُ وَسَقَاكَ مَعَ بَقَاءِ الْعِلَةِ وَالْعَلَامِ الْعَلَةِ وَلَاهُ الْعَلَةِ وَلَاهُ الْعَمَلُكُ اللّهُ وَسَقَاكَ مَعَ بَقَاءِ الْعِلَةِ وَالْعَمَلُكُ اللّهُ وَسَقَاكَ مَعَ بَقَاءِ الْعِلَةِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَسَقَاكَ مَعَ بَقَاءِ الْعِلَةِ وَالْمَا اللّهُ الْعَلَةِ وَالْعِلْةِ الْعَلَةِ وَالْعَلَامِ الْعِلْقِ وَلَى الْعَلَةِ الْعِلْمَةُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَامِ الْعَلَةِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُ الْعَلَةِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَقَاعُ الْعَلَقَاءِ الْعِلَةِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْع

সরল অনুবাদ : আর এটার বিশদ বিবরণ এই যে, উদাহরণস্বরূপ যেমন- রোজাদার ব্যক্তির গলদেশে যদি কেউ পানি ঢেলে দেয়- জোরপূর্বক অথবা ঘুমের অবস্থায় তাহলে রোজার রুকন ছুটে যাওয়ার কারণে তার রোজা ফাসেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ امْسَانُ বা পানাহার হতে বিরত থাকা যা রোজার রুকন, তা অবশিষ্ট থাকেনি। এটার উপর বিশৃত ব্যক্তির মাসআলা দারা আপত্তি **উত্থাপিত হয়** যে, ভুলক্রমে পানাহার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। অথচ এ অবস্থায়ও রোজার রুকন প্রকৃতপক্ষে ছুটে যায়। তখন ইল্লতের নির্দিষ্টকরণকে জায়েজ প্রতিপন্নকারী ও তা অস্বীকারকারীগণ নিজ নিজ মত অনুযায়ী এ আপত্তির উত্তর প্রদান করে থাকেন। সুতরাং যেসব লোক ইল্লতের নির্দিষ্টকরণকে জায়েজ মনে করেন, তারা বলেন যে, এ ইল্লুতটির হুকুম এখানে প্রতিবন্ধক-এর কারণে সাব্যস্ত হয়নি– আর তা হলো নবী করীম 🚐 -এর হাদীস অর্থাৎ বিশ্বতির শিকার ব্যক্তির ব্যাপারে নবী করীম 🚃 -এর এ এরশাদ দ্বারা যে, 'তুমি তোমার রোজা পূর্ণ করো। কেননা, আল্লাহ তা আলাই তোমাকে পানাহার করাচ্ছেন। (এ জন্য তোমার রোজা নষ্ট হয়নি।) অথচ ইল্লতটি আপন জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে।

ساله المسلم ال

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

স্তরাং উভয় দল স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে এটার জবাব প্রদান করেছেন। যারা تَخْصُيْفُ -কে বৈধ বলেন তারা বলেন যে, এখানে পাওয়া গেছে। কিন্তু একটি বিশেষ বাধা তথা নবী করীম — এর একটি হাদীস "তুমি তোমার রোজা পূর্ণ করো। কেননা, আল্লাহই তোমাকে পানাহার করিয়েছেন" এর কারণে خُكُمُ কার্যকর হতে পারেনি। অপরদিকে যারা عُلُنُ -এর تَخْصِيْف -কে জায়েজ রাখেন না তাঁরা বলেন যে, বিস্কৃতিকারীর ক্ষেত্রে মূলত عُلُنُ পাওয়াই যায়নি। কেননা, নবী করীম — পানাহারের নিসবত রোজাদারের দিকে না করে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার দিকে করেছেন। সূতরাং সে যেন নিজে পানাহার করেইনি।

وَقُلْنَا اِمْتَنَعَ الْحُكْمَ لِعَدَم الْعِلَّةِ فَكَالَّهُ لَمْ يَفْطِرُ لِأَنَّ فِعْلَ النَّاسِيْ، مَنْسُوبُ الْحُ، ى التَصْوُم لِبَقَاءِ رُكْنِهِ لاَ لِمَانِعِ مَعَ فُوَاتِ رُكْنِهِ كَمَا زَعَمَ مُجَيِّوزُ تَخْصِيْصِ الْعِلَّة فَجَعَلْناً ما جَعَلَهُ الْخَصُم مَانِعًا لِلْحُكْمِ دَلِيْلاً عَلَىٰ عَدَمِ الْعِلَّةِ وَيُبْنَيٰ عَلَىٰ هٰذَا اَیْ عَلیٰ بَحْثِ تَخْصِبُصِ الْعِلَّةِ بِالْمَانِعِ تَفْسِيْمُ الْمَوَانِعِ وَهِيَ خَمْسَةٌ مَانِعُ بَمْنَعُ إِنْعِقَادَ الْعِلَّةِ كَبَيْعِ الْحُرِّ فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَ الْحُرُّ لاَ يَنْعَقِدُ الْبَيْعَ شَرْعًا وَإِنْ وُجِدَ صُورةً وَمَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَ الْعِلَّةِ كَبَيْعِ عَبْدِ الْغَيْرِ بلا إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ شَرْعًا لِوُجُوْدِ الْمَحَلِّ وَلَٰكِنَّهُ لَا يَتِتُمُ مَا لَمْ يُوْجَدُ رِضَاءُ الْمَالِكِ وَعُدَّ هٰذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنْ قُبَيْلِ تَخْصِيصِ الْعِلَةِ مُسَامَحَةً نَشَأَتْ مِنْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ التَّخْصِيْصَ هُوَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ مَعَ وُجُوْدِ الْعِلَّةِ وَهٰهُنَا لَمْ تُوْجَدُ الْعِلَّةُ إِلَّا أَنْ يُتَعَالَ إِنَّهَا وُجِدَتْ صُنورَةً وَإِنْ لَمْ تُعْتَبَرْ شَرْعًا وَلهٰذَا عَدَل صَاحِبُ التَّوضِيْحِ إلى أَنَّ جُملَةً مَا يُوْجِبُ عَدَمَ الْحُكْمِ خَمْسَةٌ لِئَالَّا يَردُ عَلَيْهِ هٰذَا الْإعْتِرَاضُ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ إِبْتِكَا ا الْحُكُم كَخِيَارِ الشَّنُرِطِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ وُجدَت الْعلَّةُ بتَمَامِهَا وَلَكِنْ لَمْ يَبْتَدِأ الْعُكُمْ وَهُوَ الْمِلْكُ لِلْخِيَارِ .

সরল অনুবাদ : আর আমরা (যারা ইল্লুতের निर्मिष्टक त्र विश्व करिया करिया विश्व विष्य विश्व विष 'ফাসাদ'-এর হুকুম এ জন্য সাব্যস্ত হয়নি যে. 'ফাসাদ'-এর ইল্লুতই পাওয়া যায়নি। যেন বিস্মৃতিগ্রস্ত ব্যক্তিটি তার রোজা ভঙ্গই করেনি। কেননা, তার এ কাজটি এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এ কারণেই রোজা ভঙ্গ করার অপরাধ বিশ্বতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত এবং এ রোজা স্ব-অবস্থায় বহাল রয়েছে- রোজার রুকন অবশিষ্ট থাকার কারণে। এ জন্য নয় যে, রুকন তো ছুটে গেছে; কিন্তু প্রতিবন্ধক পাওয়া যাওয়ার কারণে রোজা নষ্ট হয়নি। যেমনটি ইল্লতের নির্দিষ্টকরণকে জায়েজ বলে মত পোষণকারীরা ধারণা করেছেন। মোটকথা, প্রতিপক্ষরা যে হাদীসটিকে ইল্লতের হুকুমের জন্য প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত করেছেন আমরা তাকে ইল্লত না পাওয়া যাওয়ার দলিল সাব্যস্ত করেছি। আর এটার উপরই ভিত্তিকৃত অর্থাৎ প্রতিবন্ধকের কারণে ইল্লত নির্দিষ্টকরণ-এর আলোচনার উপরই ভিত্তিকত প্রতিবন্ধক-এর প্রকারভেদসমূহ। আর তা পাঁচ প্রকার। যথা- ১. এমন প্রতিবন্ধক, যা ইল্লত-এর সংঘটিত হওয়াকে বাধা প্রদান করে। যেমন- স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করা। কেননা, যদি কেউ কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে ফেলে. তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এই বিক্রয় (অর্থাৎ মালিকানার ইল্লুত) সংঘটিত হবে না। যদিও তা বাহ্যত বিক্রয় বলেই মনে হয়। ২. এমন প্রতিবন্ধক, যা ইল্লতের পূর্ণত্বকে বাধা দান করে। যেমন বিনা অনুমতিতে অন্যের ক্রীতদাসকে বিক্রয় করা। এমতাবস্থায় বিক্রয়ের ক্ষেত্র (অর্থাৎ মূল্যমানসম্পন্ন হওয়া) পাওয়া যাওয়ার কারণে শরিয়তের দষ্টিতে বিক্রয় তো সংঘটিত হয়ে যাবে: কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মালিকের সন্মতি পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিক্রয় সম্পূর্ণ (এবং কার্যকর) হবে না। প্রকাশ থাকে যে, উপরিউক্ত প্রকারদ্বয়কে ইল্লত নির্দিষ্টকরণের শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা ভুল। যার সূচনা ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) হতে হয়েছে। কেননা, ইল্লুত নির্দিষ্টকরণের অর্থ এই যে, ইল্লত তো বর্তমান রয়েছে: কিন্তু (কোনো প্রতিবন্ধকের কারণে) এটার উপর হকুম সাব্যস্ত হবে না। আর এ প্রকারদ্বয়ের মধ্যে তো ইল্লুতই পাওয়া যায়নি। অবশ্য এটার একটি ব্যাখ্যা এই করা যেতে পারে যে. যদিও এ ইল্লুতটি শরিয়তের দষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়; কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো ইল্লুত পাওয়া গৈছে। (আর ইল্লত নির্দিষ্টকরণ প্রযোজ্য হওয়ার জন্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইল্লত পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট। কারণ, ইল্লত নির্দিষ্টকরণের বিষয়টি মুতলাক।) এ আপত্তি হতে রেহাই পাওয়ার জন্য 'তাওযীহ' গ্রন্থকার (র.) উক্ত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে এরূপ বলেছেন যে, 'যে সকল বস্তু হুকুম সাব্যস্ত না হওয়াকে ওয়াজিব করে, তা পাঁচ প্রকার।' (অর্থাৎ এ প্রতিবন্ধকসমূহ হুকুম সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ ও উপকরণবিশেষ। চাই ইল্লুত পাওয়া যাক এবং হুকুম সাব্যস্ত না হোক অথবা আদৌ ইল্লুতই পাওয়া না যাক– সবই এ শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত।) **৩**. এমন প্রতিবন্ধক, যা নতুন করে হুকুম সাব্যস্ত হওয়াকে বাধা দান করে। যেমন- বিক্রয়ের মধ্যে خَيَارٌ شَرُط বর্তমান থাকা। এমতাবস্থায় ইল্লত অর্থাৎ বিক্রয় তো সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত হয়ে গেছে; কিন্তু خِيَارٌ بَائِعٌ এর কারণে ক্রেতার জন্য নতুনভাবে বিক্রয়ের হুকুম অর্থাৎ মালিকানা সাব্যস্ত হবে না।

भाख्या ना याख्यात कातरा الْعِلَّةِ कात्राप्तत रहार्ज فَكُانَّهُ कात वामता विक्र وَقُلْنَا عَلَيْهُ الْعَلَةِ कात्राप्तत रहार्ज الْعِلَةِ कात्राप्त रहार्ज राज्य राज्य

ভুল বা বিষ্মুতকারীর কাজ مَنْسُوَّبُ সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির إلى صَاحِبِ الشَّرْعِ সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির ्र प्रकार وَلِبَقَاءِ वाका ज्ला क्र व्याक के وَيَقِي الصَّوْمُ वाका ज्ला क्र वाका के مَعْنَى الْجِناكِةِ क्रिक كَمَا কোনো প্রতিন্ধকতার কারণে রোজা নষ্ট হয়নি مُعَ فَوَاتِ যে ছুটে গেছে كُمُنِ কোনো প্রতিন্ধকতার কারণে রোজা নষ্ট مًا ब्राया करत्राष्ट्र فَجَعَلْنَا ब्रिल्ल الْيَعِلَّةِ निर्निष्टकत्रगरक تَخْصِبْصَ कार्याककाती गं مُجَوزُ व्यमनि धत्र कार्या करत्राष्ट्र زَعَمُ না عَلَى عَدِم দলিল হিসেবে وَلِبْلًا হকুমের জন্য لِلْحُكْمِ দলিল হিসেবে مَانِعًا প্রতিপক্ষরা الْخَصْمُ गें अथीर عَلَى بَحْثِ আলোচনার উপরই عَلَى هَذَا অব্যাহ عَلَى أَعْتُ আলোচনার উপরই الْعِلَةِ নির্দিষ্টকরণ بَالْمَانِع ইল্লত بِالْمَانِع প্রতিবন্ধকের কারণে تَقْسِيْمُ প্রকারভেদসমূহ الْعَلَةِ প্রতিবন্ধকের أَلْمَوَانِع ক্রিতেদসমূহ الْحُرّ যা বাধা প্রদান করে إِنْعَقَادَ সংঘটিত হওয়াকে كَبَيْعِ ইল্লতের كَبَيْعِ যো বাধা প্রদান করে إِنْعَقَادَ الْبَيْعُ कर्नना, यथन कि विक्य करत الْبُيْءُ कारना श्राधीन व्यक्तिक فَاتَدُ إِذَا بَاءُ अधीन व्यक्तिक فَاتَدُ إِذَا بَاءُ এ विक्र प्र المَعْدَةُ अतिश्रात्व पृष्टित وَمَانِعُ अपिख का वाद्य विक्र वरल मरन दश وَمَانِعُ अतिश्रात्व اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل वाधा প্রদান করে تَمَامُ الْعَلَّةِ स्वराज्त পূর্ণত্কि كَبَيْعٍ वाधा প্রদান করে عَبْدِ الْغَلَّةِ स्वराज्त পূর্ণত্কি كَبَيْعٍ वाधा প্রদান করে عَبْدِ الْغَلْةِ स्वराज्त अर्गज्कि ব্যতীত فَاتَكُ يَنْعُقِدُ কেননা, এটা সংঘটিত হবে شُرْعًا শরিয়তের দৃষ্টিতে لِوُجُوْدِ পাওয়া যাওয়ার কারণে فَاتَكُ يَنْعُقِدُ সম্পন্ন হওয়া وَلٰكِنَّهُ لَا يُبِيِّمُ किञ्च এ विक्र प्रम्पूर्ण कार्यकत रूत ना مُا لَمْ يُرْجَدُ यठक प्रभुर्ण ना यार्र ورضاء क्रिज्य ولُكِنَّهُ لَا يُبِيِّمُ मालिरकत وَعُدَّ صِامَ مَا تَخْصِيْصِ क्षाति مِنْ قُبَيْلِ अकातरक مِنْ قُبَيْلِ दां शिष्टक تَخْصِيْصِ निर्निष्ठक तर्गत وَعُدَّ रहाण কেননা, ইল্লত يُونَ التَّخْصِيْسَ যার সূচনা হুয়েছে مِنْ فَخْرِ الْإِسْلاَمِ ইমাম ফখর্রুল ইসলাম বাযদুভী (র.) হতে مُسَامَحَةً নির্দিষ্টকরণের অর্থ হচ্ছে الْعَلَّةِ ইল্লত الْعَلَّةِ অর হিক্ম সাব্যস্ত হবে না مَعَ وُجُوْد বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও الْعَلَّة ইল্লত الْعَلَّة আর এ স্থানে তথা এ প্রকারদ্বয়ের মধ্যে لَمْ تُوْجَدْ পাওয়া যায়নি الْعِلَّة ইল্লত الْعِلَّة الْعَلَّة الْمَا تَوْجَدْ الْعَلَّة স্থানে তথা এ প্রকারদ্বয়ের মধ্যে لَمْ تُوْجَدْ পাওয়া যায়নি الْعِلَّة ইল্লত الْعِلَّة الْعَلَّة الْعَلَّة স্থান তথা এ প্রকারদ্বয়ের মধ্যে ক্রি শরিয়তের দৃষ্টিতে وَانْ لَمْ تُعْتَبُرْ বাহ্যিক দৃষ্টিতে وَانْ لَمْ تُعْتَبُرُ বাহ্যিক দৃষ্টিতে صُوْرَةً খানিও ইল্লত তাতে পাওয়া গেছে أَشُورَةً مَا هِمَا अवर वरलाहन रा अकन वें وَلِهُذَا عَدَلُ وَاللَّهُ مَا يَا كُوْمُولَةً व जनारे व वाशा भित्रवान مَا يَك यां ७श्राजिव करत عَدَمُ الْمُحَكِّم श्राजिव करत عَدَمُ الْمُحَكِّم इक्स मावाख ना र७शा فَمْسَةٌ एक्स मावाख ना र७शा لِنَكَّ بَرَدُ عَلَيْهِ श्राजिव करत عَدَمُ الْمُحَكِّم পারে الْمُكْمِ করে সাব্যস্ত হওয়াকে الْبُعْتِرَاضُ আপতি وَمَانِكُ এ আপতি وَمَانِكُ ও. এমন প্রতিবন্ধক تعبَراضُ যা বাধা প্রদান করে أَبْتِداء নতুন করে সাব্যস্ত হওয়াকে المُعْتِراضُ कनना, এমতাবস্থां रेल्ला فَإِنَّهُ وَجُدَنِّ الْعِلَّةُ क्ष्य-विक्यात सर्पा كُخِيار الشَّرْطِ क्ष्य-विक्यात सर्पा كُخِيار الشَّرْطِ সংঘটিত হয়ে গেছে بِتَمَامِهَا সম্পূৰ্ণভাবে وَهُوَ الْمِثْكُم مَبْسَدِرْ الْحُكْم সম্পূৰ্ণভাবে وهُوَ الْمِثْكُ ب তা হলো মালিকানা بِنْحْبَارِ বিক্রেতার সুযোগ থাকার কারণে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَانِعْ এর আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে مَانِعْ এর আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এখানে مَانِعْ এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করেছেন। যারা عَلَّةٌ এর صَانِعْ এর বৈধতাকে সমর্থন করেন তাঁদের মতে مَانِعْ গাঁচটি।

- ২. এমন عِلْنَهُ यो عِلْنَهُ -এর পূর্ণতা লাভকে বারণ করে। যেমন অন্যের ক্রীতদাসকে তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করা। এমতাবস্থায় بَعْ (তথা মাল) পাওয়া যাওয়ার কারণে بَيْعُ সংঘটিত হবে, কিন্তু مَعَلُ মালিকের রেজামন্দি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হবে না; বরং মালিকের অনুমতির উপর بَيْعُ -এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে।
- ৩. এমন خَكُم যা مَانِعُ -কে মূলেই বারণ করে। যেমন- جَيَّعُ -এর মধ্যে خَكُم আরোপ করা। এমতাবস্থায় عَلَّةُ صَوْاً পুরোপুরি সংঘটিত হয়ে গেছে; কিন্তু خَيَّارُ شَرَّط -এর কারণে ক্রেতার জন্য নতুনভাবে خُكُم অর্থাৎ মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। অবশিষ্ট দু' প্রকারের আলোচনা পরবর্তী টীকায় আসছে।

وَمَانِعُ يَمْنَعُ تَمَامَ الْحُكْمِ كَخِيَارِ الرُّوْدَةِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ وَلَكِئَّهُ لَمْ يُرْتَقَ مَعَهُ وَلِهُذَا يَتَمَكَّنَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مِنْ فَسْخِ الْعَقْدِ بِدُوْنِ قَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ لُزُوْمَ الْحُكْم كَخِيَارِ الْعَيِبُ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوْتَ الْمِلْك وَلاَ تَمَامَهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْمُشْتَرِي مِنَ التَّبَصَرُّنِ فِي الْمَبِيْعِ وَلاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفَسْخِ بِدُوْنِ قَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ وَلٰكِنَّهُ يَمْنَعُ لُزُوْمَهُ لِأَنَّ لَهُ وَلاَينَةُ الرَّدِّ وَالنَّفَسْخِ فَلاَ يَكُوُّنُ لاَزمًا ثُرُمُ لَمَّا فَرَغَ المُصَيِّفُ (رح) عَنْ بَيَانِ شَرْطِ الْقِيكاسِ وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ شَرَعَ فِي بَيكانِ دَنْعِهِ فَقَالُ ثُمَّ الْعِلَلُ نَوْعَانِ طَرْدِيَّةٌ وَمُوَثَّرَةً كَرُ وَعَـلَىٰ كُلّ قِـسْمِ ضُرُوبٌ مِـنَ السُّدُفعِ فَـِانَّ الطَّرْدِيَّةَ لِلشَّافِعِيَّةِ وَنَحَّنَ نَدْفَعُهَا عَلَى وَجْدٍ يَلْجَنُّهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّاثِيْرِ وَالْمُؤَثَّرَةِ لَنَا وَتَدْفَعُهَا الشَّافِعِيَّةُ ثُمَّ نُجِيْبُهُمْ عَنِ الدَّفْعِ وَهٰذَا الْبَحْثُ هُوَ اسَاسَ الْمُنَاظَرَة وَالمُحَاوَرُةِ وَقَدْ أُقتَّبُسَ عِلْمُ الْمَنَاظِرَةِ مِنْ هٰذَا الْبَحْثِ لىلاكك وكالمول وكالمعال عالمسكا الخكر وتكصرك فيبد يتَغْينير بَعْضِ الْقَوَاعِدِ وَأَزْدِيادِهَا عَلَىٰ مَا نُبُيِّنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ \_

সরল অনুবাদ : ৪. এমন প্রতিবন্ধক, যা হুকুমের পরিপূর্ণতাকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন- বিক্রয়ের मालिकाना आवार خِيَار पि अर्जिं रखगा। ﴿ خِيَارُ رُوْيَتُ अर्जिं रखगा। ﴿ عَيَارُ رُوْيَتُ হওয়াকে বাধা দান করে না; কিন্তু এটা বর্তমান থাকাবস্থায় পরিপূর্ণ মালিকানা অর্জিত হয় না। এ কারণেই যে ব্যক্তি 🕹 ثُتُ লাভ করবে, সে কাজীর ফয়সালা অথবা দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়-চুক্তিকে ভঙ্গ করে দিতে পারে। ৫. **এমন** প্রতিবন্ধক, যা হুকুম আবশ্যক হওয়াকে বাধা দান করে। यেমन- خَيَارٌ عَيْب गालिकाना সাব্যস্ত হওয়া ও মালিকানার পূর্ণত লাভ করাকে বাধা দান করে না। এমনকি ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর মধ্যে যেমন ইচ্ছা তেমন অধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং কাজীর ফয়সালা অথবা দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি ব্যতীত বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিক্রয়ের হুকুম আবশ্যক হয় না। কেননা, (ক্রটি প্রকাশিত হওয়ার পর) ক্রেতা বিক্রিত দ্রব্য ফিরিয়ে দেওয়া ও বিক্রয়-চুক্তি خَيَارُ عَيْب ভঙ্গ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সুতরাং বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিক্রয়ের হুকুম আবশ্যক হতে পারে না। কিয়াস প্রতিরোধকরণ: গ্রন্থকার (র.) কিয়াসের শর্ত, রুকন ও এর হুকুম বর্ণনা সমাপ্ত করে কিয়াস প্রতিরোধ করার পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, ইল্লুতসমূহ আবার দু' প্রকার। যথা- ১. طَرُدِيَّــُدُ ता সঙ্গতিমূলক ও ২. مُؤَثِّرَةٌ বা প্রতিক্রিয়ামূলক। আর প্রত্যেক প্রকারের উপর কয়েক ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে (যা খণ্ডন করা ব্যতীত স্বীয় কিয়াসের হেফাজত সম্ভব নয়)। যেমন- শাফেয়ীগণ عَلَدٌ طَرْدِيَّةٌ । দারা (অর্থাৎ সেই وَصَْف দারা যার অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার সাথে হুকুমটি আবর্তনশীল) দলিল পেশ করেন। আর আমরা তাকে এমন পদ্ধতিতে খণ্ডন করি যে, তারা আমাদের ইল্লভকে প্রতিক্রিয়াশীলরূপে মেনে নিতে বাধ্য হন। আর আমরা হানাফীগণ প্রতিক্রিয়াশীল ইল্লুত দ্বারা দলিল পেশ করে থাকি. যার উপর শাফেয়ীগণ আপত্তি উত্থাপন করেন। অতঃপর আমরা এ আপত্তিসমূহের উত্তর প্রদান করি। এ আলোচনাই পারস্পরিক বিতর্ক ও ইলমী বিবাদের মূল ভিত্তি। যেমন– উসূলুল ফিক্হ-এর এ আলোচনাভুক্ত কোনো কোনো নীতিমালায় সামান্য পরিবর্তন সাধন করে তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবন করত তাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যার কিছু কিছু বর্ণনা আমরা ইনুশাআল্লাহ পরে প্রদান করবো।

नाक्तिक व्यन्तान : 8. وَمَانِعُ صَامَ الْعُكُمِ تَمَامُ الْعُكُمِ कात व्यन्त व्यन्त विविश्व विविश्व कि وَلَكِنَهُ रा ताधाश्व करत وَانَّهُ لاَ يَمْنَعُ الْمَوْنَ الْمِلْكِ प्रिश्नत प्रताग थाका وَلِهُذَا مِنَا مَا الْمُوْنَةُ وَمَانِعُ وَمِنَا وَمَانِعُ وَمَانَعُ وَمَانَعُ وَمَانَعُ وَمَانِعُ وَمَانُهُ وَمَانِعُ وَمَانِعُ وَمَانِعُ وَمَانِعُ وَمَانِعُ وَمَانِعُ وَمَانِعُ وَمَانِعُ وَمَاكُمُونُ وَالْمِنَامُ وَمَانِعُ وَمَان

قَضَاءِ مَاهَا بِدُونِ مَاهِ الْمَاسِمِ الْفَسْمِ الْفِيمِ الْمُسْمِ الْفِيمِ الْمُسْمِ الْمُ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর অবশিষ্ট দু' প্রকার وقط ইবারতে مَانِعُ -এর অবশিষ্ট দু' প্রকার وها -এর অবশিষ্ট দু' প্রকার الْحُكِّم كَخِيَارِ الرُّوْيَةِ الخ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার (র.) مَانِعُ -এর অবশিষ্ট দু' প্রকারের উল্লেখ করেছেন।

- 8. এটা এমন خَيْم যা مَانِع -এর পূর্ণতাকে প্রতিহত করে। যেমন خِيَارُ رُوْيَتُ অর্থাৎ ক্রেতা যদি কোনো বস্তু না দেখে ক্রয় করে থাকে, তাহলে দেখার পর তার এখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে সে তা গ্রহণ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে বর্জনও করতে পারে। যা হোক خِيَارُ رُوْيَتُ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে প্রতিবন্ধক নয়। তবে خِيَارُ رُوْيَتُ -এর বর্তমানে মালিকানা পূর্ণ হয় না। আর এ জন্যেই যার জন্য خِيَارُ وَيَتُ থাকে ইচ্ছা করলে সে বিচারকের ফয়সালা এবং অপর পক্ষের রেজামন্দি ব্যতীতই خَيْمُ করে দিতে পারে। যদি মালিকানা পূর্ণ হতো তাহলে তার এ অধিকার থাকত না।
- ৫. এটা এমন کُمْ الا کَانِعُ लारেম হওয়াকে বারণ করে। যেমন خِبَارُ عَبِبُ صِابُ ضِابُ ضِابَ مِانِعٌ ज्यां एता रख् क्रिय क्रिय याय या या या या या या विकार विक्रांच विकार विका

ভিল্লখিত ইবারতে عِلَّةُ وَعَانِ طَرُدِيَّةً الْغَ -এর শ্রেণাচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, عَلَّةٌ مُوَلَّةٌ ثُمَّ الْعِلْلُ نَوْعَانِ طَرُدِيَّةً الْغَ عِلْمُ وَيَّةً الْغَ عَلَيْهُ مَا وَاللَّهِ সমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। ১. عِلَّةٌ طُرُويَّةٌ । শাফেয়ীগণ এটার দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। ২. عَلَّةٌ مُؤَثَّرَةٌ عَلَيْهُ مُؤَثَّرَةً । আমরা (হানাফীগণ) তার দ্বারা দলিল পেশ করে থাকি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উভয়ই পরস্পরের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছে।

اَمُّا الطَّردِيَّة فَوجُوهُ دَفعِهَا اَرَبْعَةُ الْفُولُ وَمُو الْمُعْتَرِضِ بِمُوجِي الْعِلَةِ اَىْ قَولُ الْمُعْتَرِضِ بِمُوجِي عِلَةِ الْمُسْتَدِلِّ وَهُو الْتِزَامُ مَا يَلْزَمُهُ عِلَةِ الْمُعْلَدِلُ بِتَعْلِيلِهِ مَعَ بَقَاءِ الْخِلَافِ فِي الْمُعَلِّلُ بِتَعْلِيلِهِ مَعَ بَقَاءِ الْخِلَافِ فِي الْمُعَلِيلِهِ مَعَ بَقَاءِ الْخِلَافِ فِي الْمُعَلِيلِهِ مَعْ بَقَاءِ الْخِلَافِ فِي الْمُعَنَازَعِ فِيْهِ كَقُولِهِمْ اَىٰ قَولُ الشَّافِعِيةِ فِى صَوْمِ رَمَضَانَ اَنَهُ صَوْمُ فَرْضِ الشَّافِعِيةِ فِى صَوْمِ رَمَضَانَ انَهُ صَوْمُ فَرْضِ فَلَا يَتَعْدِينِ النِّيَةِ بِانْ يَقُولُ فَلَا يَتَعْدِينِ النِّيَةِ بِانْ يَقُولُ بِصَوْمِ عَدٍ نَوَيْتُ لِفَرْضِيَة لِلنَّيَةِ بِانَ يَقُولُ الْعَلَيْ الطَّردِيَّة وَهِى الْفَرْضِيَّة لِلتَّعْدِينِ الْأَيْسِورَا لَوَالْكَالُولِ اللَّيْعَالِينِ الْفَرْضِيَّةُ لِلتَّعْدِينِ الْفَرْضِيَّةُ لِلتَّعْدِينِ الْفَرْضِيَّةُ لِلتَّعْدِينِ الْفَرْضِيَّةُ لِلتَعْدِينِ الْفَرْضِيَّةُ لِلْتَعْدِينِ الْفَرْضِيَّةُ لِلتَعْدِينِ الْفَرْضِيَّةُ لِلتَعْدِينِ الْفَرْضِيَّةُ لِلْتَعْدِينِ الْفَرْضِيَةُ لَلْتَعْدِينِ الْفَرْضِيَّةُ لِلْتَعْدِينِ الْفَرْضِيَّةُ لِلْتَعْدِينِ الْفَرْضِيَةُ لِلْتَعْدِينِ الْفَرْضِيَةُ لِلْتَعْدِينِ الْفَرْضِيَةُ لِلْتَعْدِينِ الْفَرْضِيَةُ لِلْتَعْدِينِ الْفَرْضِيَةُ لِلْتَعْدِينِ الْفَرْضِيَةُ لِلْتَعْدِينِ الْفَرْضِينَ وَالْمَصَلُونِ وَالْصَلَوْنِ وَالْمَصَلُونَ وَالْمَصَلُونَ وَالْمَصَلُونَ وَالْمَصَلُونَ وَالْمَالُولُ وَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ وَلَاكُمُ الْمُؤْمِنِ عِلَيْهِ مِلْوَاتِ الْمُؤْمِنِ وَلَكُولُ الْمُؤْمِنِ عِلْتِهِ عِلْتِهِ مِلْوَالِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَوْمِ الْمُؤْمِنِ عِلْتُهِ مِلْولِيَا الْمُؤْمِلِ وَلَوْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

সরল অনুবাদ : মোটকথা, عِلْدَ طُرْدِيَّة -কে প্রতিরোধ করার পন্থা চারটি। যথা- ১. ইল্লতের চাহিদা মোতাবেক কথা বলা। অর্থাৎ বিপরীত দলিল পেশকারী প্রতিপক্ষের ইল্লত দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়, তাকে বাহ্যত মেনে নেওয়া। অথবা এরূপ বলা যায় যে, ইল্লুত পেশকারী তার ইল্লত দারা যা আবশ্যক করতে চায়, তা মেনে নেওয়া। এতদসত্ত্বেও আসল বিতর্কিত হুকুমকে ইল্লত পেশকারীর বিপরীত সাব্যস্ত করা। **যেমন**– তাঁদের কাওল অর্থাৎ শাফেয়ীগণের কাওল– রমজানের রোজা প্রসঙ্গে যে. এটা ফরজ রোজা। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে নিয়ত না করা ব্যতীত রোজা আদায় হবে না। অর্থাৎ এভাবে নিয়ত করা উচিত-लक्ष्मीय य, ७ गामावाय بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ لِفَرْضِ رَمَضَانَ فَرْضِيَّة षाता पिलल (अन करत्रष्ट्रन। किनना, रायात فَرْضيَّة পাওয়া যায়, সেখানে নিয়ত নির্দিষ্টকরণের হুকুমও অবশ্যই পাওয়া যায়। যেমন- কাজা ও কাফফারার রোজা এবং পা গানা নামাজ। (এ সবের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা জরুরি, মুতলাক নিয়ত যথেষ্ট নয়।) আমরা হানাফীগণও এ ইল্লুত দ্বারা সাব্যস্তকৃত হুকুম অূর্থাৎ تَغْيِيْن نِيَت শর্ত হওয়াকে মেনে নেওয়া প্রতিপক্ষের استدلال করি।

ত্ৰ প্ৰতিরোধের أَرْبَعَةُ কিবিটি الْمُعْتَرِضَ চাহিদা মোতাবেক الْعَلَيْ ইল্লতে তারদিয়া وَمُوْرُ الْمُعْتَرِضِ تَا সাহদে الْعَلَيْ تَا সাহদে মোতাবেক وَمُوْرُ الْبَنْزَا وَ وَهُوْرُ الْبَنْزَا الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرَازِ وَالْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتِيلِ हे हे हे والمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِضِ الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُوتِ الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَرِفِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِعِي الْمُولِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَعِي الْمُعْتَعِي الْمُعْتَلِعِي الْمُعْتَعِي الْمُعْتَعِي الْمُعْتِي الْمُعْتَعِي الْمُع

ضوبة الغروية والغروية والغروية ত্তি আলোচনা : উক্ত ইবারতে عِلَدٌ طُرُويَّدٌ وَأَمَّا الطَّرُويَّدُ وَأَمَّا الطَّرُويَّدُ وَأَمَّا الطَّرُويَّدُ وَمَعْهَا الخ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে শাফেয়ীগণ عِلَّدٌ طُرُويَّد এর দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। আমরা হানাফীরা عِلَدٌ مُؤْثِرٌة والمَّا والمَّاهِ والمَّاهِ والمَّاهِ والمَّاهِ والمَّاهِ والمَّاهِ والمُنْ المُعْرَدِيَّة والمُعْرَدِيَّة والمُعْرَدِيِّة والمُعْرَدُة والمُعْرِدُة والمُعْرَدُة والمُعْرَدِيِّة والمُعْرَدِيِّة والمُعْرَدِيِّة والمُعْرَدُة والمُعْرَدِيِّة والمُعْرَدِيِّة والمُعْرَدُة والمُعْرَدُة والمُعْرَدُة والمُعْرَدُة والمُعْرَدُة والمُعْرَدُة والمُعْرَدُة والمُعْرَدُونِ والمُعْرَدُة والمُعْرَدُة والمُعْرَدُونِ والمُعْرَدُة والمُعْرَاقِ والم

যা হোক হানাফীগণ চার পদ্ধতিতে عِلَّا طَرْدِيَّ - কে খণ্ডন করার সফল প্রয়াস পেয়েছেন। ১. عِلَّا صَرْبَعُ الْعَرْدِيَّ صَرْبَعْ الْعَرْدِيَّ مَا اللهُ ا

এক্ষেত্রে আমরাও তাদের সাব্যস্তকৃত فَحَمْ তথা নিয়তের নির্দিষ্টকরণ শর্ত হওয়াকে মেনে নিয়ে তাদের দলিলকে খণ্ডন করে থাকি। সুতরাং আমরাও বলে যে, রমজানের রোজা নিয়ত নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত জায়েজ নেই। আর সাধারণ নিয়তের দ্বারা আমরা এ জন্য রোজাকে জায়েজ বলি থাকি যে, এতেও নিয়তের নির্দিষ্টকরণ পাওয়া যায়। আর تَعْبِينُ (নির্দিষ্টকরণ) দু'ভাবে হতে পারে। এক. বান্দার পক্ষ হতে দুই আল্লাহর পক্ষ হতে। এখানে আল্লাহর পক্ষ হতে কানো রোজাকে জায়েজ রাঞ্চেনি।

فَنَقُولُ عِنْدَنَا لَا يَصِحُّ الاَّ بِتَعْبِينَ النِّيَّةِ إِنَّمَا نُجَوِّزُهُ بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ عَلَى أَنَّهُ تَغيينُ أَىْ سَلَّمْنَا أَنَّ التَّعْيِيْنَ ضَرُورِيٌّ لِلْفَرْضِ وَلٰكِنَّ التَّعْبِيْنَ نَوْعَانِ تَعْبِيْنُ مِنْ جَانِب الْعِبَادِ قَصْدًا وَتَعْيِيْنُ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ وَهٰذَا الْإِطْلَاقُ فِي حُكْمِ التَّعْدِيْنِ مِنْ جَانِب الشَّارِع فَإِنَّهُ قَالَ إِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ إِلَّا عَنْ رَمَ ضَانَ فَإِنْ قَالَ الْخُصُمُ إِنَّ التَّعْيِينَ الْقُصْدِي هُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَنَا كَمَا فِي الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ دُونَ التَّعْيِيْنِ مُطْلَقًا فَنَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّعْيِينَ الْقَصْدِيَّ مُعْتَبَرُّ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِلَّةَ التَّعْبِينِ الْقَصْدِي فِي الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ هِيَ مُجَرَّدُ الْفَرْضِيَّةِ بَلْ كُونُ وَقْتِهِ صَالِحًا لِأَنْوَاعِ الصِّيَامَاتِ بِخِلَافِ رَمَضَانَ فَانِنَهُ مُتَعَيِّنُ كَالْمُتَوَجِدِ فِي الْمَكَانِ يُصَابُ بِمُطْلَقِ اِسْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْإغتِرَاضَ اَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ لِآنَهُ سَطْحِيُّ لا يَبْقَى بَعْدَ الدِّقَّةِ وَتَعْيِيْنِ الْمَبْحَثِ فَإِنَّ استيفسار المُدَّعلى عِندَهُمْ وَبيَانُهُ بَعْدَ الطُّلَبِ وَاحِبُّ فَلَا يُقْبَلُهُ قَطُّ -

সরল অনুবাদ : সুতরাং আমরা এরপ বলি যে, রমজানের রোজা আমাদের নিকটও নিয়ত নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত শুদ্ধ নয়। অবশ্য আমরা মুতলাক নিয়ত দ্বারা যে শুদ্ধ হওয়ার কথা বলি, তা শুধু এ ডিন্তিতে যে, তাতেও নির্দিষ্টকরণ বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ আমরা স্বীকার করি যে. ফরজ রোজার জন্য নিয়ত নির্দিষ্ট করা জরুরি। কিন্ত এ নির্দিষ্টকরণ দু'ভাবে হতে পারে। এক নির্দিষ্টকরণ এই যে. তা বান্দার পক্ষ হতে ইচ্ছা ও অভিপ্রায়-এর সাথে হবে। আর দ্বিতীয় নির্দিষ্টকরণ এই যে, তা স্বয়ং শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে হবে। সুতরাং এখানে মুতলাক নিয়ত শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে নির্দিষ্টকরণ-এর হুকুমভুক্ত। কেননা, শরিয়ত إذًا انْسَلَخَ شُعْبَانُ فَلَا صَوْمَ إِلَّا عَنْ , अवर्जनकां की तरलरहन رَحْضًا رَرُعُم (যখন শাবান মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন রমজানের রোজা ব্যতীত অন্য কোনো রোজা হতে পারে না।) এটার উপর যদি প্রতিপক্ষ এরূপ বলেন যে, মুতলাকভাবে নির্দিষ্টকরণ যথেষ্ট নয়; বরং যে ইচ্ছাকৃত নির্দিষ্টকরণ বান্দার পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তাই গ্রহণযোগ্য। যেমন- কাজা ও কাফফারার রোজায় ইচ্ছাকত নির্দিষ্টকরণ গ্রহণযোগ্য। সূতরাং আমরা হানাফীগণ এটার উত্তরে বলবো, প্রথমত আমরা এটা স্বীকারই করি না যে, শুধু تَعْبِينْن قَصْدِيْ ই গ্রহণযোগ্য, অন্য প্রকার নির্দিষ্টকরণ গ্রহণযোগ্য নয়। অধিকন্ত আমরা এটাও স্বীকার করি না যে, ﴿ ﴿ عَنْ اللَّهُ ﴿ حَالِمُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل মধ্যে تَعْبِيْن تَصْدِي আবশ্যক হওয়ার একমাত্র ইল্লত। বরং এটার সাথে কাজা অথবা কাফ্ফারার রোজা আদায়ের সময়কালটি অন্যবিধ রোজা যেমন- নফল, মানুত প্রভৃতি আদায়ের যোগ্য হওয়াও আরেকটি ইল্লত। কিন্তু রমজানের রোজা এটার বিপরীত। কেননা, এ সময়কালটি তো শুধু ফরজ রোজা আদায়ের জন্য শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে নির্ধারিত। এ জন্য তা নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই নির্দিষ্ট বলে গণ্য হবে। যেমন- কোনো গৃহে একাকী একটি লোক রয়েছে, তার এর জন্য মুতলাক নামই যথেষ্ট- অপর কোনো সম্পর্ক ইত্যাদির দ্বারা নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন নেই। প্রকাশ থাকে যে, তর্ক-বিশারদগণ قُولٌ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ দ্বারা উত্থাপিত আপত্তিকে প্রতিরোধের প্রক্রিয়াসমূহের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি। এ জন্য যে, এ প্রক্রিয়াটি নিছক বাহ্যিক ও ভাসা-ভাসা ধরনের, সন্ম দষ্টিপাত ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত করে নেওয়ার পর এ আপত্তি নিজে নিজেই তিরোহিত হয়ে যায়। কেননা, তর্কবিদদের নীতিমালা অনুযায়ী প্রথমত অভিযোগকারীর দাবির উৎস জিজ্ঞাসা করা এবং জিজ্ঞাসা করার পর তা জানিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। তারপর এ অবকাশই আর অবশিষ্ট থাকে না যে. প্রতিপক্ষের اِنْزَامُ -কে গ্রহণ করে নিবে।

مِنْ مَا مَا الْعِبَادِ अक राज وَتَغْيِيْنَ हिल्ही अविधारात नात्थ وَتَغْيِيْنَ वानात الْعِبَادِ वानात الْعِبَادِ নির্দিষ্টকরণের فِيْ خُكْمِ التَّغْبِينِ সয়ং শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে হবে وَلهَذَا الْإِطْلَاقُ আর এ মুতলাক নিয়ত فِي خُكْمِ التَّلْفِينِ एक्सेप्टुक مِنْ جَانِب الشَّارِع कनना, শतिয়ত প্রবর্তনকারী বলেছেন فَإِنَّا قَالَ عَالَ انْسَلَخُ مِنْ جَانِب الشَّارِع فَإِنْ তখন আর কোনো রোজা হতে পারে না وَالَّا عَنْ رَمَضَانُ ব্রমজানের রোজা ব্যতীত فَلْا صَوْمٌ শাবান মাস وَعُلْ الْغَصْدِيْ विहात छेलत यि প্রতিপক্ষ এরপ বলেন যে, মুতলাকভাবে নির্দিষ্টকরণ যথেষ্ট নয় إِنَّ التَّغْيِيْنَ वर्ता विहिष्टकर्ता الْغَصْدِيْ े वर وَالْكُفَّارَةِ वर काला كَمَا فِي الْقَضَاءِ का लालात शक राज राय वर्ष عِنْدَنَا वर के वे الْمُعْتَبُرُ কাফফারার রোজার ইচ্ছাকৃত নির্দিষ্টকরণ গ্রহণযোগ্য وَرُنَ التََّعْبِينِ مُطْلَقًا সুতরাং আমরা হানাফীরা এর জাবাবে বলবো التَعْقِيبُ وَ التَّعْقِيبُ وَ الْعَصْدِي الْعَامِةِ كَا اللهُ الل ইচ্ছকৃত التَّغيينين الْقَصْدِي নিশ্চয়ই ইল্লত হলো أَنَّ عِلَّة প্রহণযোগ্য وَلاَ نُسَلِّمُ আর আমরা এটাও স্বীকার করি না যে مُعْتَبَرُّ निर्पिष्टकत्र إِنْ كُونُ وَقْتِم काजा ७ काककातात प्रत्य مُجَرَّدُ का ७ क्षू الْعُضَاءِ وَالْكُفَّارَةِ कतिपिष्टकत्र بَلْ كُونُ وَقْتِم काजा ७ काककातात प्रत्य فِي الْعَضَاءِ وَالْكُفَّارَةِ এর সাথে সময়কালটি بِخِلانِ যোগ্য হওয়া بِخِلانِ विन्याना রোজাসমূহ যেমন নফল মানুত প্রভৃতি بِخِلانِ किन्न विপরীত -राया کَانْمُتَوَجِّدِ त्राजा ताजा وَمَضَانَ त्राजात्त ताजा فَانِّهُ مُتَعَبِّنَ कनना, এ সময়কाলि শুধু ফরজ রোজা আদায়ের জন্য निर्धातिए কোনো ব্যক্তি একাকি বসবাস করে نِی الْمَکَانِ কোনো গৃহে بِمُطْلَقِ اِسْبِهِ তাকে নিদ্ষ্টিকরণের জন্য মুতলাক নামই যথেষ্ট তক বিশারদগণ لَاعْتِرَاض উল্লেখ করেননি هُذَا الْإِعْتِرَاض আপত্তিকে প্রতিরোধের জন্য وَلَمْ يَذْكُرُ নিছক বাহ্যিক ও ভাসা-ভাসা ধরনের وَتَعْبِينُ এ আপত্তি অবশিষ্ট থাকবে না بَعْدُ الرَقَّةِ সৃক্ষ দৃষ্টিপাত করার পর وَتَعْبِينُ এবং নির্দিষ্ট عِنْدَهُمْ कालाठा विषय الْمُدَّعِلَى कालाठा विषय فَإِنَّ اسْتِفْسَارَ विषय الْمَبْعَثِ करत निल الْمَبْعَثِ فَلَا يُعْبَلُهُ قَطَ صَاءَ العَبِينَ عَامِهُ العَلَمَ العَلَي الطُّلُبِ उर्कविनरपत नीिं का وَرَبَيَانُهُ वार गु তারপর আর এ অবকাশই অবশিষ্ট থাকে না যে প্রতিপক্ষের الزام -কে গ্রহণ করে নিবে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعْتَرُاضُ وَالْعَ الْحَالِ وَهَ كَامَرَهُ وَالْكُو وَالْمَ وَالْحَالِ وَالْعَ وَالْمَالِ وَالْعَ وَالْمَالِ وَالْعَ وَالْعَالِ وَالْمَالِ وَلَّالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَا وَالْمَالِ وَالْمَالِمِ وَلَا وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمِلْلِ وَالْمِلْكِ وَلِي وَالْمِلْكِ وَلَا وَالْمَالِمِ وَلَا وَالْمَالِمُ وَلَا وَالْمِلْكِ وَلَا وَالْمِلْمِ وَلَا وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَلِي وَالْمِلْمِ وَلَا وَالْمِلْمِ وَلَا وَالْمُلْمِلِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَلِمُلْمِ وَلَا وَالْمِلْمِ وَلَا وَلَا وَالْمِلْمُ وَلِمُلْمِ وَلَّهُ وَلَا وَالْمُلْمِ وَلَا وَالْمُلْمِ وَلَا وَالْمُلْمِ وَلَّهُ وَلَا وَالْمُلْمِ وَلَا وَالْمِلْمُ وَلِمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَلِمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَلِمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلَّالِمُ وَ

সরল অনুবাদ : ২. আর (প্রতিরোধের প্রক্রিয়াসমূহের মধ্য হতে দিতীয় প্রক্রিয়া হচ্ছে) নিষেধকরণ। আর তা এই যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী– ইল্লত পেশকারী এর দলিলের সকল মকদ্দমা অথবা কোনো নির্দিষ্ট অংশকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে। **বহু** খোঁজ-খবর ও অন্বেষণের পর এই নিষেধকরণ-এর চার অবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়। এক. স্বয়ং رَصْفُ কে স্বীকার করা হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা। অর্থাৎ আপত্তিকারী এরূপ বলবে যে, যে وَشُف টিকে তোমরা ইল্লত সাব্যস্ত করছ, আমরা তাকে ইল্লত বলে স্বীকার করি না; বরং ইল্লত অন্য বস্তু। যেমন-ইমাম শাফেয়ী (র.) রমজানের রোজা ভঙ্গের কাফফারার ইল্লুত প্রসঙ্গে বলেন যে. এটা এমন একটি শান্তি যা যৌন-সম্ভোগের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ যৌনসম্ভোগের ঘটনায় বিধানকৃত হয়েছে। সুতরাং পানাহার দ্বারা রোজা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে এ কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আমরা তার উত্তরে বলি, আমরা এটা স্বীকার করি না যে, যৌনসম্ভোগই আসল অর্থাৎ منتفيد - عكيه - এর মধ্যে কাফ্ফারা مَشْرُوع হওয়ার ইল্লত। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে ইফ্তার পাওয়া যাওয়াই হলো ইল্লুত এবং এ ইল্লত পানাহারের মধ্যেও পাওয়া যায়। (আর ইচ্ছাকতভাবে ইফতার রোজা ভঙ্গের ইল্লত হওয়ার) দলিল এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি ভুলক্রমে যৌনসম্ভোগ করে ফেলে, তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হয় না। কেননা, ইফতার পাওয়া যায়নি। (যা দ্বারা জানা গেল যে, রোজা নষ্ট হওয়া যৌনসম্ভোগের উপর নির্ভরশীল নয়: বরং ইফতার পাওয়া যাওয়ার উপর নির্ভরশীল, যা পানাহার দারাও হয়ে থাকে। সুতরাং কাফফারাও শুধু যৌনসম্ভোগের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না; বরং ইফ্তারের সাথে সম্পর্কিত হবে। চাই তা যে মাধ্যমেই হোক না কেন।) দুই. -এর অন্তিত্ব স্বীকার করে তার হুকুমের উপযোগী হওয়াকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ আপত্তিকারী মূল وَمُنْك -এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে এরূপ বলবে, আমরা এটা স্বীকার করি না যে, এ وَضَف টি হুকুমের জন্য উপযোগী। যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.) কুমারী নারীর উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য عَارَت वा कुमातीजुरक ইল্লভরপে পেশ করেন। কেননা, কুমারী নারী পুরুষের সাথে জীবন যাপনে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে বিবাহ বিষয়ক কল্যাণসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞাত। এ কারণেই তার উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু আমরা বলি যে, কুমারীত্ব-এর وَضُف টি অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার হুকুমের জন্য ইল্লুত হওয়ার উপযোগী নয়। কেননা, অন্য কোনো ক্ষেত্রে কুমারীত্ব فنف টির এ প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়নি; বরং বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের জন্য ইল্লুত হওয়ার উপযোগী وَشُنْ হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্কতার وَشُنْ (যার প্রতিক্রিয়া মাল সম্পর্কিত অভিভাবকত্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে)।

انَعَةُ وَهِيَ عَدَمُ قَبُولِ السَّايُلِ مُقَدَّمَاتِ دَلِيْلِ الْمُعَلِّلِ كُلِّهَا اوْ بَعْضِهَا بِالتَّغيِيْنِ وَالتَّفْصِيْلِ وَهِىَ اَرْبَعَةً بِالْإِسْتِقْرَاءِ لِآنَهُا إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي نَفْسِ الْوَصْفِ ايْ لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ الَّذِي تَدَّعِيْدِ وصْفًا عِلَّةُ بَلِ الْعِلَّةُ شَيُّ أَخُرُ كَقُولِ الشَّافِعِيِّ (رح) فِيْ كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ هٰذَا إِنَّهَا عُقُوبَةً مُتَعَلِقَةً بِالْجِمَاعِ فَلاَ تَكُونُ وَاجِبَةً فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَنَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِى الْاصْلِ هِيَ الْجِماعُ بَلِ الْإِفْطَارُ عَمَدًا وَهُوَ حَاصِلٌ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ اَينْضًا بِدَلِيْلِ أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ نَاسِيًّا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِعَدَمِ الْإِفْطَارِ أَوْ فِيْ صَلَاحِيَّتِم لِلْحُكْمِ مَعَ وُجُودِهِ أَى لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ صَالِحٌ لِلْحُكْمِ مَعَ كَوْنِهِ مَوْجُودًا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رح) فِي إِثْبَاتِ الْوِلاَيَةِ عَلَى الْبِكْرِ إِنَّهَا بَاكِرَةٌ جَاهِلَةٌ بِآمْرِ النِّكَاجِ لِعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ بِالرِّجَالِ فَيُولِّى عَلَيْهَا فَنَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ وَصْفَ الْبَكَارَةِ صَالِحٌ لِهٰذَا الْحُكْمِ لِاَنَّهُ لَمْ يَظْهُرْ لَهُ تَاثِيْرٌ فِي مُوضَعِ الْخُرَ بَلِ الصَّالِحُ لَهُ هُوَ الصَّغُورِ \_

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْسُمَانَعُهُ ২. আর দিতীয় প্রকার হচ্ছে নিষেধকরণ وَهِيَ আর তা হচ্ছে مَعَدُمُ अश्वेक्ि জ্ঞাপন করা عَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ अश्वेक् نَعْدُمُ وَ عَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ عَدَمُ السَّائِل పহণ করতে السَّائِل অভিযোগ উত্থাপনকারী مُقَدَّمَاتِ সবগুলোর

এটা চার وَهِيَ ٱرْبَعَةً কুলিখবা কোনো অংশকে بِالتَّعْدِيْنِ নির্দিষ্টভাবে وَالتَّعْدِيْنِ বহু খোজখবরের পর জানা গেল যে وَصْف अश فِيْ نَفْسِ الْوَصْفِ टरव أَنْ تَكُونَ विकात إِن تَكُونَ कननां, बक. बि हाराज वा إِن الْمِسْتِفْرا स्त وَصْفًا عِلَّةً आरक তোমরা দাবি করছ الَّذِي تَدَّعِيْهِ कि وَصْف ك أنَّ لهذَا الْوَصْفَ कामता क्षीकांत कि क كا نُسَلِّمُ अर्थाए الَّذِي تَدَّعِيْهِ कि وَصْف ك أنَّ لهذَا الْوَصْفَ कामता की का कि का कि الله نُسَلِّمُ रयमन हमाम भारकशी (त.) वर्लन وَصَنْفُ أَخُرُ वतः हेल्ला بَل الْعِلَّةُ एक्ला كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رح) का वखू بِالْجِمَاعِ अलर्क व्या के مُتَعَلِقَةً काककाता क्षतरक فِي عَقَرْبَةً ताजा जरत्नत الْإِفْطَارِ काककाता क्षतर فِي كَفَّارَةِ र्योनमरक्षारात आरथ في الْأَكُل وَالشُّرُّب प्रानाशत्त काककाता उग्नाक्षित शरा في الْأَكُل وَالشُّرُّب र्योनमरक्षारात अगरथ في الْأَكُل وَالشُّرُّب मुंजतार काककाता उग्नाक्षित मरधा যৌন هِيَ الْجِسَاعُ আসল হলো فِي الْاَصْلِ ইল্লতিট اَنَّ الْعِلَة এর জবাবে আমরা বলি لَا نُسَلِّمُ نِى الْاَكْلِ وَالشُّرُبِ वतः ইফতার পাওয়া যাওয়া عَمَدًا ইচ্ছাকৃতভাবে بَلِ الْإِفْطَارُ বतः ইফতার পাওয়া যাওয়া أَوْفُطَارُ भानाशात्त्रत प्राप्त بَدَلِيْلِ ७ किल वरे य اَنَّهُ لَوْ جَامَعَ प्रिप्त कि रागिनमत्स्रा وَيُولِيْلِ ٥ أَيْضًا না مُومُهُ তার রোজা لِعَدَمِ الْإِفْطَارِ কেননা, ইফতার পাওয়া যায়নি দুই. وَفِي صَلَاحِبَّتِهِ অথবা উপযোগী হওয়াকে অস্বীকার করা এর হুকুমের مَنَع وُجُوْدٍ، এর অস্তিত্বকে স্বীকার করে أَنَّ هٰذَا الْوَصْفَ अत হুকুমের لِلْحُكْمِ الْمُحُكْمِ যেমন كَفَوْلِ الشَّافِعِيّ (رح) উপযোগী করে কিয়ে لِلْخُكْمِ অ্যাসফের মূল অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে وَسَالِحُ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কথা نِكْرَةٌ সাব্যস্তকরণে الْوِلاَيَةِ আভিভাবকত্ত عَلَى الْبِخُرِ কুমারী নারীর উপর ﴿ وَمَ بِالرِّجَالِ विवार সংক্রান্ত विस्राविलाए لِعَدَمِ الْمِمُارَسَةِ कीवन याभात वनिख्छ रुशात कातार بِالرِّجَالِ পুরুষের সাথে لَا نُسَلِمُ এ কারণে তার উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হবে نَنْتُولُ কিন্তু আমরা বলি لَا نُسَلِمُ আমরা স্বীকার করি না যে لِنَدُ কুমারীত্বের ওয়াসফটি صَالِحٌ উপযোগী لِهُذَا الْحُكْمِ অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করার হুকুমের জন্য لِأَنَّهُ مَصَافَ الْبَكَارَةِ रुमातीरज्त فِي مَوْضَعِ أَخَرَ विष्ठिक्ष تَاثِيرٌ अकानि रें يَظْهَرْ لَهُ कि وَصُف वतर وَاللَّهِ مَا الصَّالِحُ لَهُ يَظْهُرْ لَهُ कि وَصُف वतर বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের জন্য ইল্লত হওয়ার উপযোগী وَصُف হচ্ছে مُمْ আপ্রাপ্ত বয়স্কতার ওয়াসফ।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে وَجُوْهُ دُفْع -এর দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। عِلَّة طُرُويَّة -কে প্রতহিত করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো করা হয়েছে। عِلَّة طُرُويَّة আর তা হলো বিরোধীদের উদ্ভাবিত عِلَّة طُرُويَّة করা। তারা যে পদ্ধতিতে عِلَّة وَقَامَ করেছে ও দলিল পেশ করেছে সেই সম্পূর্ণ পদ্ধতি অথবা এটার অংশ বিশেষকে নাকচ করে দেওয়া। এটা আবার চার প্রকারের হতে পারে।

- ক. হয়তো মূল وَمُنُه -কেই অস্বীকার করা হবে। যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.) বলে থাকেন যে, রমজানের রোজার কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার عِلَّة হলো সহবাস করা। সূতরাং পানাহারের মাধ্যমে রোজা বিনষ্ট করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু আমরা হানাফীগণ তাদের উক্ত وَمُنْهُ)-কে সমর্থন করি না; বরং আমাদের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা বিনষ্ট করাই হলো কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার عِلَّة কাজেই ইচ্ছাকৃত পানাহারের মাধ্যমে রোজা বিনষ্ট করলেও কাফফারা ওয়াজিব হবে।
- খ. عِلَة -এর অন্তিত্বকে স্বীকার করা, কিন্তু এটা عُخُم -এর জন্য উপযোগী হওয়াকে অস্বীকার করা। যেমন কুমারীর উপর وَالَة -এর জন্য উপযোগী হওয়াকে অস্বীকার করা। যেমন কুমারীর উপর عِلَة (কর্তৃত্ব) করার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) عِلَة হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, কুমারীত্বই এটার عَلَة কেননা, কুমারী হওয়ার কারণে পুরুষের সাথে তার দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ হয়নি। কাজেই বিবাহের মুয়ামালা সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞ। সুতরাং তার উপর অভিভাবকের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করা জরুরি। আর আমরা হানাফীগণ তার কুমারীত্বকে অস্বীকার করি না। কিন্তু এটাকে وِلَائِمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اَوْ فِي نَفْسِ الْحُكِمِ اَى لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَا الْحُكْمَ حُكْمٌ بَلِ الْحُكْمُ شَنَّ أَخُرُ كَتُّولِي الشَّافِعِيِّ (رح) فِيْ مَسْحِ الرَّأْسِ إِنَّهُ رُكُنُّ فِي الْوُضُوءِ فَيَسُنُّ تَثْلِيثُهُ كَغَسْلِ الْوَجْدِ فَنَقُولَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَسْنُونَ فِي الْوُضُوءِ التَّشٰلِيثُ بَلِ الْإِكْمَالُ بَعْدَ تَمَامِ الْفَرْضِ فَفِي الْوَجْدِ لَمَّا اسْتَوْعَبَ الْفَرْضُ صَيَّرَ إِلَى التَّشْلِيثِ وَفِي الرَّأْسِ لَمَّا كُمْ يَسْتَوْعَبِ الْفَرْضُ الرَّأْسَ صَيْرَ إِلَى الْإِكْمَالِ فَيَكُونُ هُوَ السُّنَّةُ دُوْنَ التَّشْلِيثِ أَوْ فِيْ نِسْبَتِهِ اللَّي الْوَصْفِ أَىٰ لَا نُسَلِمُ أَنَّ لَهٰذَا الْحُكْمَ مَنْسُوبٌ إلى لهذَا الْوَصْفِ بَلْ إلى وَصْفٍ الْخَرَ مِثْلُ أَنْ تَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ التَّ ثُلِيثَ فِي الْغَسُلِ مُضَافٌ إِلَى الرُّكْنِيَةِ بِدَلِينِلِ الْإِنْتِقَاضِ بِالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ مَا رُكْنَانِ فِي الصَّلْوةِ وَلاَ يسَسُنُّ تَثْلِيثُهُ مَا أَوْ بالمُضَصَّةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ حَيْثُ يَسُنُّ تَثْلِيثُهُمَا بِلاَ رُكْنِيَّةٍ ـ

: অথবা তিন, স্বয়ং অনুবাদ ত্তৃমটিকেই অস্বীকার করা। অর্থাৎ আপত্তিকারী এরূপ বলবে, আমরা এটা স্বীকার করি না যে, এ মাসআলাটির হুকম এটাই (যা তোমরা বর্ণনা করছে): বরং এটার হুকুম অন্যটি। যেমন- মাথা মাসাহ করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে. মাসাহও অজুর একটি রুকন। সুতরাং এটা তিনবার আদায় করা সূত্রত যদ্রপ মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করা সূত্রত। কিন্ত আমরা অজুর মধ্যে তিনবার ধৌত করা সুনুত হওয়ার च्कूमरूके श्रीकात कति नाः, वतः विन, जामन मूनूक এই या, ফরজ আদায় হওয়ার পর (ফরজ-এর ক্ষেত্রটির মধ্যে নিজের পক্ষ হতে আরো অতিরিক্ত করে) ফরজকে সন্দেহাতীতভাবে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ করা। যেহেতু অজুর মধ্যে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা এমনিতেই ফরজ. এ জন্য পরিপূর্ণতার সূত্রত অর্জিত হওয়ার জন্য তিনবার ধৌত করার হুকুম প্রদান করা হয়েছে। আর মাথা মাসাহ করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ নয়। এ কারণেই মাসাহ-এর ফরজের পূর্ণত্বের জন্য সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করাই যথেষ্ট হবে। এ জন্য এতে তিনবার মাসাহ করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা সুনুত হবে। **অথবা**, চার. ইল্লুত পেশকারী কর্তৃক وُصُف -এর প্রতি ছ্কুমের সম্বন্ধকে অম্বীকার করা। অর্থাৎ আপত্তিকারী এরূপ বলবে, আমরা এটা স্বীকার করি না যে, অত্র হুকুমটি এ وُسُف -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। বরং এটা অন্য কোনো فنف -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ: উল্লিখিত মাসআলার ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, অজুর মধ্যে যেসব অঙ্গকে ধৌত করতে হয়, তাতে তিনবার ধৌত করার হুকুম کُنیّة -এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হওয়াকে আমরা স্বীকার করি না। কেননা, وُنتُد إِمْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَا কেরাত দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়। কারণ, এ দু'টিও নামাজের মধ্যে রুকন। অথচ তা তিনবার করে আদায় করা কারো নিকট সুনুত নয়। এভাবে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া দ্বারাও সে দাবিটি খণ্ডিত হয়ে যায়। কারণ, এ দু'টি অজুর মধ্যে রুকন নয়। তা সত্ত্রেও সকল ইমামের নিকটই তাদের মধ্যে তিনবার করা प्रेन् । (प्रुव्ताः जाना शंन य, رُغْنيَة - এत সাথে تَغْلَيْث সুনুত হওয়ার হুকুম-এর কোনো সম্পর্ক নেই।)

नाकिक अनुवान : أَ أَصَا. व्यथा فِي نَنْسِ الْحُكُمُ وَ السَّنَةُ अयाः ह्कूमित्वर व्यश्नेकांत कता हैं व्यथि وَ الْحُكُمُ वालिकांती वलत त्य व्यामता वित्त कि कि ना त्य أَنْ هَذَا الْحُكُمُ وَ क्कूमरे या तामता वर्णना कर्त्र के वित्त कर्ति ना त्य أَنْ هَذَا الْحُكُمُ وَ وَकूमरे या तामता वर्णना कर्त्र क्रिं वित्त व

الى لهذا هجه هجه منسرب و و و بن بنسبت و المعالمة المعالمة المعالمة و المعال

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিজ ইবারতে বিরোধীগণের মূল حُكْم الْغُكْم الْغُكْم الْغُكْم الْغُكُم الْغُكُم الْغُكُم الْغُكُم الْغُكُم الْغُكُم الْغُكُم الْعَالَة -এর প্রতিহতকরণের চতুষ্টয় পদ্ধতি হতে দ্বিতীয়টি হলো عَلَّه طُرُدِيّة এটা আবার চারভাবে হয়ে থাকে। তন্যধ্যে দ্বিতীয়টি হলো মূল حُكْم -কে অস্বীকার করা। আমরা مُعَلِّلْ -এর পক্ষ হতে কথিত حُكْم -কে অস্বীকার করা। আমরা الله -এর পক্ষ হতে কথিত حُكْم -কে অমথা মাসাহ করা অজুর ক্রুকন, সেহেতু এটাতে حُكْم অর্থাৎ তিনবার করা সুনুত হবে। যেমন মুখমণ্ডল ধৌত করা অজুর ক্রুকন হওয়ার কারণে এটাতে ক্রুকেন । এ মাসআলায় আমাদের (হানাফীগণের) বক্তব্য হলো, অজুর মধ্যে تَعْلِيْتُ -কে আমরা সুনুত হিসেবে গণ্য করি না; বরং আমরা এটার পরিবর্তে ফরজ আদায় করার পর পূর্ণাঙ্গ করাকে সুনুত হিসেবে গণ্য করে থাকি। আর মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় যেহেতু সমস্ত মুখমণ্ডল ফরজের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, সেহেতু তিনবার ধৌত করাকে পূর্ণতার স্থলাভিষিক্ত করত সুনুত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু অপরদিকে মাথার সম্পূর্ণটা যেহেতু ফরজ দ্বারা বেষ্টিত নয়, সেহেতু এটাকে الْعَالَيْ তথা সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করাকে সুনুত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

- এর আবেলাচনা : উল্লিখিত ইবারতে বিরোধীগণের عَلَّهُ - এর দিকে সম্পর্কিত করাকে অস্বীকার করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এটা مَنَانَعُهُ -এর চতুর্থ পদ্ধতি। অর্থাৎ বিরোধীগণ -এক করে করে করাকে অস্বীকার করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এটা করে -এর চতুর্থ পদ্ধতি। অর্থাৎ বিরোধীগণ -এক - করে করে করে করি না করেছেন তাকে অস্বীকার করা। উক্ত -এর দিকে এ -এর দিকে নিসবত করেছেন তাকে অস্বীকার করি না। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.) অজুর ধৌতকরণের عَلْبَنْ -কে রুকন হওয়ার দিকে নিসবত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে রুকন হওয়ার কারণে (عَلَّهُ) এটাতে تَعْلِبُتْ সূন্নত হয়েছে। কিন্তু তা আমরা সমর্থন করি না। কেননা, নামাজের মধ্যে তো وَعَالَمُ وَمَا يَعْلِبُتُ সূন্নত নয়। আবার অজুর মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া রুকন নয় অথচ এতদুভয়ের মধ্যে সূন্নত। কাজেই রুকন হলেই تَعْلِبُتُ সূন্নত হবে আর রুকন না হলে تَعْلِبُتُ হবে না, এটা ঠিক নয়। অর্থাৎ সোজা কথায় -এর জন্য রুকন হওয়া রুকন হওয়া রুকন হওয়া। -এর জন্য রুকন হওয়া - এর জন্য রুকন হওয়া - নয়।

وَفَسَادُ الْوَضْعِ هُو كُونُ الْوَصْفِ فِي لَفْسِمِ بِحَيْثُ يَكُونُ إلِينًا عَنِ الْحُكْمِ وَمُقْتَضِينًا لِضِدِه وَلَمْ يَذْكُرهُ اَهْلُ الْمُنَاظَرةِ وَيُمْكِنُ دَرجُهُ فِيْمَا قَالُوْا إِنَّهُ لاَ يَتِمُ التَّقْرِيبُ كَتَعْلِيْلِهِمْ اَى تَعْلِيْلُ الشَّافِعِيَّةِ لِإِيْجَابِ الْفُرْقَةِ بِإِسْلَامِ اَى تَعْلِيْلُ الشَّافِعِيَّةِ لِإِيْجَابِ الْفُرْقَةِ بِإِسْلَامِ اَنَّ تَعْلِيْلُ الشَّافِعِيَّةِ لِإِيْجَابِ الْفُرْقَةِ بِإِسْلَامِ التَّوْجَيْنِ الْكَافِرينِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَ اَحَدُ النَّوْجَيْنِ الْكَافِرينِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرينِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا وَمَعْدَ مَضِي ثَلْثِ حِينِ إِنْ كَانَتْ عَيْنَ مَذْخُولًا بِهَا وَمَعْدَ مَضِي ثَلْثِ حِينِ إِنْ كَانَتْ عَيْنَ مَذْخُولًا بِهَا وَلَا يَخْتَاجُ إِلَى اَنْ يُعْرَضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْأُخْرِ \_

সরল অনুবাদ : ইল্লতে তারদিয়া প্রতিরোধ-এর তৃতীয় প্রক্রিয়া : ৩. ইল্লতের মূল ভিত্তি-এর ফাসেদ হওয়া। অর্থাৎ এমন وَصْف -কে হুকুমের ইল্লত সাব্যস্ত করা, যা এ হুকুমের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না: বরং তার বিপরীতেরই কামনা করে। তর্কবিশারদগণ এই মূল ভিত্তি-এর ফাসেদ হওয়াকে প্রতিরোধ-এর প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে বর্ণনা করেননি। प्रें يَرِيُّهُ التَّقَرِيْبُ अवगा य देखिन्लाल পদ्धावित है अने वाता لا يَرِيُّهُ التَّقَرِيْبُ (অর্থাৎ দাবিকৃত বিষয় সাব্যস্ত করার জন্য এ দলিলটি অসম্পূর্ণ)-এর হুকুম আরোপ করেন, তাতে এই "মূল ভিত্তি-এর ফাসেদ হওয়া"-কেও অন্তর্ভক্ত করা সম্ভবপর । যেমন- শাফেয়ীগণ কর্তক স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে যে কোনো একজনের ইসলাম গ্রহণকে বিচ্ছেদ ওয়াজিব **হওয়ার জন্য ইল্রত সাব্যস্ত করা**। অর্থাৎ শাফেয়ীগণ বলেন যে. যখন কাফির স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে কোনো একজন মুসলমান হয়ে যায়, তখন শুধ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে. ন্ত্রী যেন সঙ্গমকৃতা না হয়। আর যদি স্ত্রী যদি সঙ্গমকৃতা হয়. তাহলে তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পরই বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে। বিচ্ছেদ সাবাস্ত করার জন্য এটার কোনো প্রয়োজন নেই যে, দ্বিতীয়জনের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चाट्नाहना : উজ ইবারতে عِلَّة طَرْدِيَّة প্রতিরোধের তৃতীয় পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে عِلَّة طُرْدِيَّة প্রতিহত করার তৃতীয় পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে عِلَّة طُرْدِيَّة এর বুনিয়াদ ফাসেদ হওয়া। যাকে তারা عِلَّة أَوْلَهُمُ مُرَدِيَّة নির্ধারণ করেছে তা عِلَّة হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না। উজ حُكُم -এর সাথে সেই عِلَّة নির্ধারণ করেছে তার কোনোরূপ সম্পর্কই নেই; বরং তার বিপরীত বস্তুর সাথেই خُكُم -এর সম্পর্ক রয়েছে।

এদের উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত মাসআলাটিকে পেশ করা যায়। শাফেয়ীগণ বলেছেন যে, যদি কাফির স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোনো একজন মুসলমান হয়, তাহলে এমতাবস্থায় স্ত্রী সহবাসকৃতা না হয় তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা না হয়, তাহলে তিন হায়েয় অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের মুধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে— অপরজনের নিকট ইসলাম পেশ করার প্রয়োজন হবে না। অথচ এ মাসআলায় আমাদের মতে শাফেয়ীরা যে علي বের করেছেন তার মূলেই ফাসেদ (অনিয়মতান্ত্রিকতা এবং অযৌক্তিকতা) বিদ্যমান। কেননা, এতে অন্যের হক (অধিকার) বিনষ্টকারী হিসেবে ইসলামকে চিহ্নিত করা হবে। অথচ ইসলাম মানুষের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্যই আবির্ভৃত হয়েছে। কাজেই একে অন্যের অধিকার হরণকারী হিসেবে চিহ্নিত করা গলদ হবে; বরং অপরজনের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে। যদি সে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। অন্যথায় অপরজনের ইসলাম গ্রহণ না করাকে তাদের মধ্যকার কারণ (علية হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। আর এটাই যুক্তিযুক্ত।

وَنَحْنُ نَفُولُ هٰذَا فِي وَضَعِهِ فَالسِّدُ إِلَّالً الْإِسْلَامَ عُرِفَ عَاصِمًا لِلْحُقُوْقِ لَا رَافِعًا لَهَا اللهُ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُعْرَضَ الْإِسْلَامُ عَلْى الْأَخُر فَاإِنْ اَسْلُمَ بَقِى النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا تُضَافُ الْفُرْقَةُ اِلَى اِبَاءِ الْأُخُرِ وَهُوَ مَعْنَى مَعْقُولُ صَحِيْحٌ وَلهٰذَا أَيْ فَسَادُ الْوَضْعِ مِنْ أَقُوى الْإعْتِرَاضَاتِ إِذْ لَا يَسْتَطِيعُ الْمُعَلِّلُ فِيهَا مِنَ الْجَوَابِ بِخِلَافِ الْمُنَاقَضَةِ فَإِنَّهُ يَلْجَأُ فِيْهَا إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّاثِيرِ وَبِيَانُ الْفَرْقِ وَلِهِذَا قَدَّمَ عَلَيْهَا وَهُو بِمَنْزِلَةِ فَسَادِ الْاَدَاءِ فِي الشُّهَادُةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَفْسَد الْاَدَاءَ فِي الشَّهَادَةِ بِنَوْعِ مُخَالَفَةٍ لِلدَّعْوَى لاَ يَحْتَاجُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلْى أَنْ يَتَفَحَّصَ عَنْ عَدَالَةٍ الشَّاهِدِ وصَلَاحِهِ وَالْمُناقَضَةُ وَهِيَ تَخَلَّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْوَصْفِ الَّذِيْ إِدَّعْلَى كُونَهُ عِلَّةً وَيُعَبِّرُ عَنْ هٰذَا فِي عِلْمِ الْمُنَاظَرةِ بِالنَّقْضِ وَامَّا الْمُنَاقَضَةُ فَهِيَ مُرَادِفَةٌ عِنْدَهُمْ لِلْمُنْعِ كَقُولِ الشَّافِعِيِّ (رح) فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيْمُم إِنَّهُمَا طَهَارَتَانِ فَكَيْفَ إِفْتَرَقَا فِي النِّيَّةِ أَيْ لَا يَفْتَرِقَانِ فِي النِّيَّةِ فَإِذَا كَانَتِ النِّنيَّةُ فَرْضًا فِي التَّيَمُّمِ بِالْإِتِّفَاقِ فَتَكُونُ فِي الْوُضُوءِ كَذٰلِكَ \_

সরল অনুবাদ: কিন্তু আমরা বলি যে. এ তা'লীলটি তার প্রণয়ন ও মূলগতভাবেই ফাসেদ। কেননা. মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করার জনাই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে, মানুষের অধিকার ক্ষুণু করার জন্য নয়। (তাহলে কিরূপে ইসলামকে অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ ও ইল্লত সাব্যস্ত করা যেতে পারে?) এ কারণে বিচ্ছেদের হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য সমীচীন এই যে. (একজনের ইসলাম গ্রহণের পর) দ্বিতীয়জনের সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। যদি দ্বিতীয়জনও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে. তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ যথারীতি বহাল থাকবে। নতুবা (তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ কার্যকর করা হবে এবং) দ্বিতীয়জনের ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি-এর প্রতি এ বিচ্ছেদকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। আর এ অস্বীকৃতির وَصْف -কে বিচ্ছেদের ইল্লত করা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার। ইল্লত প্রতিরোধের ক্ষেত্রে نَسَادُ الْوَضْعِ বা 'মূল ভিত্তি ফাসেদ হওয়া'-এর আপত্তিই সর্বাধিক শক্তিশালী আপত্তি। কেননা, তা প্রকাশিত হওয়ার পর ইল্লুত পেশকারীর জন্য উত্তর প্রদান করার কোনো স্যোগই আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু مُنَاقَضَة এর বিপরীত। (যার আলোচনা পরে আসছে।) কেননা, ইল্লত পেশকারী তাতে এমন সব ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে যে. তা দ্বারা তার ইল্লতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং মূল ও বিরোধক্ষেত্র-এর পার্থক্যের কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) এটাকে كُنَاقَصَة -এর উপর অগ্রবর্তী করেছেন। ইল্লতের মূল ভিত্তি ফাসেদ হওয়ার উদাহরণ যেমন- সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে ফাসাদ পাওয়া যাওয়া। অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা যদি সাক্ষ্য প্রদানের সময় দাবির বিপরীত কোনো কথা বলে সাক্ষ্যকে নষ্ট করে দেয়, তাহলে এটার পর সাক্ষ্যদাতার ন্যায়পরায়ণ অথবা সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে অনুসন্ধান করার কোনো আবশ্যকতা থাকে না। (দাবি নিজ হতেই অর্থহীন হয়ে পড়ে।) চতুর্থ প্রক্রিয়া হলো 
ক্রোভিক্র অর্থাৎ এ কথা প্রমাণ করা যে, যে کُنْف, -কে ইল্লত পেশকারী ইল্লত সাব্যস্ত করেছে, তা ইল্লত হয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুকুম বিপরীত হয়ে থাকে। তর্কশাল্রে এ مُنَاقَطَة -কে نَقْض নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর مُنَاقَضَة শব্দটি তর্কশাস্ত্রের পরিভাষায় مُنَاقَضَة বা 'অস্বীকার করা'-এর সমার্থক (যা দাবির কোনো মকদ্দমার উপর দলিল তলব করাকে বলা হয়ে থাকে।) **যেমন– ইমাম শাফে**য়ী (র.)-এর এই বক্তব্য যে, অজু ও তায়ামুম উভয়টিই যখন বা পবিত্রতা অর্জনের বেলায় মুশতারাক, তখন নিয়ত আবশ্যক হওয়ার বেলায় উভয়ে কিরূপে পৃথক হতে পারে? অর্থাৎ নিয়তের ক্ষেত্রে উভয়ের হুকুম পৃথক পৃথক হতে পারে না। সুতরাং যদ্রপ তায়ামুমের ক্ষেত্রে সর্বসমতিক্রমে নিয়ত ফরজ, তদ্ধপ অজুর মধ্যেও নিয়ত ফরজ হবে।

भाक्तिक अनुवान : فَاسِدُ किखू बामता विला فَنُ وَضَعِهِ व ठा नीनि فَنُعُنُ نَقُولُ व व व्यवान و بَنَعُنُ نَقُولُ कारम عَاصِمُ कारम عُرِفُ कारि عَرِفُ عَامِهُ عَرِفُ عَامِهُ اللهُ عَامِهُ عَامِهُ اللهُ عَرِفُ عَامِهُ اللهُ اللهُ عَامِهُ اللهُ عَرِفُ الإسْلامُ कारम عَرِفُ محمد عالم اللهُ عَرْفُ الإسْلامُ कारम عَرِفُ اللهُ عَرْفُ محمد اللهُ عَرْفُ اللهُ اللهُ اللهُ عَامِهُ اللهُ ال

ों يُعْرَضَ الْإِسْلَامُ कतात करा करा करा करा विराय हरूम नावास करात करा नमीठीन राला الْوَسْلَامُ मानूरखत अधिकात कून करात करा नम তাহলে بَقِيَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا করা হবে عَلَى الْأَخْرِ विতীয়জনের নিকট فَإِن ٱسْكَم যদি ইসলাম গ্রহণ করে النَّخَر أَنْ الْمُ الْي إِيَّاءِ الْأُخْرِ विवाह विष्टमतक الْفُرْفَةُ अस्कयुक कता हत تُضَافُ अजाथाय وَالَّا صَامَة विवाह विष्टमतक صَحِبْحُ আর এ অস্বীকৃতির দিকে مَعْتُولً সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য وَصُف কে বিচ্ছেদের ইল্লাত সাব্যস্ত করা مُعْتُولً विर विरुष्त وَمْنُ أَفَوْى الْإِعْتِرَاضَاتِ व्यात विरुष्त وَهُذَا अर्था وَسَادُ الْوَضْعِ अर विरुष्त وَهُذَا مِن কাপতি اِذْ لَا يَسْتَطِيْعُ তা প্রকাশিত হওয়ার পর ইল্লাত পেশকারীর وَذَ لا يَسْتَطِيْعُ কেনো উত্তর প্রদানের بِيخِلانِ الْمُنَاقَضَةِ কিন্তু الْجَوَابِ (مُنَاقَضَة কেননা, ইল্লাত পেশকারী তাতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে إِلَيْ الْعَاثِيلِ এমন সব ব্যাখ্যার بِالتَّاثِيلِ যার ফলে ইল্লতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া وَيَبَانُ الْفَرْقِ বিরোধের ক্ষেত্র এর পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে الْهُذَا قُدُّمْ عَلَيْهَا وَهُمْ عَلَيْهُا وَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ عَلَيْهُا وَمُعْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُا وَمُعْمَا عَلَيْهُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمَا عَلَيْهُا وَمُعْمَا عَلَيْهُ وَمُعْمِعِمُ وَمُعْمَلًا وَمُعْمَا عَلَيْهُا فَعُلِي مُعْمَا عَلَيْهُا وَمُعْمَا عِلْمُعْمِعُلِمُ وَمُعْمَا عِلَيْهُا وَمُعْمَا عَلَيْهُا وَمُعْمَا عَلَيْهُا مُعْمَاعِلُهُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُ عَلَيْهُمُ وَمُعْمِ عَلَيْهُمُ وَمُعْمِعُلِمُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِ عَلَيْكُمُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِ وَمُعْمِعُمُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُ وَمُعْمُوا مُعْمُونُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ عَلَيْكُمُ وَمُعْمُوا مُعْمُونُ وَمُعْمُ وَمُعْمُوا مُعْمُونُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُوا مُعْمُونُ وَمُعْمُ وَمُعْمِعُونُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُوا مُعْمِعُونُ وَمُعْمُ وَمُعْمِعُمُ وَمُعُمِعُمُ وَمُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُونُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ مُعْمُوا مُعْمُ করেছেন فَانَّهُ إِذَا افْسَدَ আর এটা স্থলাভিষিক فَسَادِ ফাসেদ হওয়া إِنَّى الشَّهَادَةِ সাক্ষ্য আদায়ের ব্যাপারে فَسَادِ কিননা, माितत प्राक्त प्राप्त विश्वती مُخَالَفَةٍ कािता कथा वरल بِنَوْج मािका पिखात नाह करत रक्त اللَّهَا وَ আর কোনো আবশ্যকতা থাকে না بَعْدَالَةِ এর পরে وَالْي أَنْ يَتَنَعُحُصَ আর কোনো আবশ্যকতা থাকে না بَعْدَالُج تَخَلُّفُ आत ठा वर प्राक्तीत وَهِيَ वर प्राक्तात उपयुक २७३१ أَلْمُنَافَضَةُ आत ठावूर्थ क्रात राता मूनाकाया وَصَلَاحِهِ وَيُعَبِّرُ عَنْ ইল্লত পেশকারী كَوْنَهُ عِلَّةً যাকে দাবি করা হয়েছে النُّوعَ وَالْعَضِ সে عَنِ الْوَصْفِ সে عَلِ الْعُكْمِ আর وَاَمَّا الْمُنَاقَطَةُ নক্য নামে بِالنَّقْضِ তর্কশান্তের পরিভাষায় فِنْ عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ ক্রা হয়ে أَهُذَا यमन - हेमाय كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رح) अत - مَنْع - لِلْمَنْع তর্কশাস্ত্রবিদদের মতে عِنْدَهُمُ अभि فَهِيَ مُرَادِفَةً अभि مُنَاقَضَة শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য وَالتَّبَيُّمُ اللَّهُ ارْتَانِ অজু ও তায়ামুম উভয়টি মুশতারাক إِنَّهُمُا طَهَارَتَانِ যে উভয়টি পবিত্রতা অর্জনের विष्या نَعْدُونَانِ अर्था وَنَعُرُفُ वर्थन कि कात उचरा शुथक रूख शास्त إِنْ النِّيَّةِ निय़ वाव गिक रेख्यात तनाय وَفَي النِّيَّةِ कि व्या शुथक रूख शास्त وَفَي الْفَيْرُفُ وَالْمُعَرِّفُ الْفَيْرُفُ وَالْمُعَرِّفُ الْمُعَرِّفُ الْمُعَرِفُ الْمُعَرِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ পথক হতে পারে ना فِي التَّبَيَّمُ निয়তের ক্ষেত্রে سُونًا صفوه المَوْدَ صفوه النَّبِيَّةُ विग्रार्ट्य فِي النَّبِيَّةِ करि करिक فَرُضًا करिक वरिक فَرُدُا كَانَتِ النِّبِيَّةُ विग्रार्ट्य فِي النَّبِيَّةِ মধ্যে بِالْإِبَغَانِ সর্বসম্মতিক্রমে فَتَكُونُ তখন নিয়ত হবে بِالْإِبَغَانِ সর্বসম্বতিক্রমে كُذُلِكَ صِيمة

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَمِنَ الْخُ وَالْمُنَافَضَةُ وَمِنَ الْخُ وَمِنَ الْخُ وَمِنَ الْخُ وَمِنَ الْخُ وَمِنَ الْخُ وَالْمُنَافَضَةُ وَمِنَ الْخُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنَ الْخُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنَ الْخُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنَ الْخُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنَ الْخُورُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنَ الْخُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنَ الْخُورُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنَ الْخُورُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنَافِقَةً وَمِنْ الْخُورُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنْ الْخُورُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنْ الْخُورُ وَالْمُنَافِقَةُ وَمِنْ الْخُورُ وَالْمُنْفِقُ وَمِنْ الْخُورُ وَمِنْ وَالْمُنْفُولِكُ وَالْمُنْفُومُ وَالْمُنْفُولِكُومُ وَالْمُورُومُ وَالْمُورُومُ وَالْمُنْفُومُ وَالْمُورُومُ وَمِنْ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُورُومُ وَالْمُورُ وَمِنْ الْمُعُولُومُ وَالْمُورُومُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُلِقُوم

فَالنَّهُ يَنْتَقِضُ بِغَسْلِ الثَّوْبِ وَالْبَدُو فَالَّهُ النَّا فَاللَّهُ فَالَّهُ الْفَرْقِ الْمَسْلُ وَفَيْنَبُغِيْ اَنْ تَفْرُضُ الْفِيدِ فَلَابُدَّ حِيْنَئِذٍ اَنْ يُلْجِئَ الْخَصْمُ الْفَرْقِ بَيْنَهُ مَا وَالْقُولُ بِالتَّاثِيْرِ اللَّي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ مَا وَالْقُولُ بِالتَّاثِيْرِ اللَّي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ مَا وَالْقُولُ بِالتَّاثِيْرِ اللَّي بَيَانَ هُ مَا التَّوْبِ طَهَارَةً حَقِينَةً وَإِزَاللَّهُ النَّحَسِ حَقِينَةً وَإِزَاللَّهُ النَّجَسِ حَقِينَةً وَهُو مَعْقُولً لَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ النَّهُ طَهَارَةً لِيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ النَّهُ عَلَيْ وَهُو عَيْدُ مَعْقُولٍ فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ النِّيَ وَهُو عَيْدُ مَعْقُولٍ فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَةِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

সরল অনুবাদ : কিন্তু তাঁদের এ দাবি কাপড় ধৌতকরণ ও শরীর ধৌতকরণ-এর মাসআলা দারা খণ্ডিত হয়ে যায়। কেননা, এ দু'টির পবিত্রতাও নামাজের জন্য আবশ্যক। এ জন্য (ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর তা'লীল অনুযায়ী) তাদের মধ্যেও নিয়ত ফরজ হওয়া উচিত। (অথচ কোর্নো ইমামের নিকটই এ দু'টির পবিত্রকরণে নিয়ত শর্ত নয়।) এ হর্ত্তেরক্ষা পাওয়ার জন্য শাফেয়ীগণ অজ এবং কাপড ও শরীর ধৌতকরণ-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে বাধ্য হবেন এবং ইল্লতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পষ্ট করতে সচেষ্ট হবেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা এটা বলতে পারেন যে, কাপড ধৌতকরণের মধ্যে নাজাসাতে হাকীকী দুরীভূত করে হাকীকী পবিত্রতা অর্জন করা যায়, আর এটা সাক্ষাৎ যুক্তি ও বিবেকসম্মত। এ জন্য নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু অজ এটার বিপরীত। তাতে নাজাসাতে হুকমী হতে পবিত্রতা অর্জন করা হয় এবং এভাবে নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহের ধৌতকরণ দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হওয়া এটা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার নয়: (বরং ভ্রমাত্র ইবাদত সংক্রান্ত ব্যাপার)। এ জন্য তন্যধ্যে নিয়তের প্রয়োজন হবে। যদ্রপ তায়ামুমের মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে (এটার পবিত্রতা যৌক্তিক না হওয়ার কারণে)। কিন্ত আমরা হানাফীগণের পক্ষ হতে এটার উত্তর এই যে, নাজাসাত বহির্গত হওয়া দ্বারা শরীরের পবিত্রতা দরীভত হয়ে যাওয়া– এটা একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। কেননা, শুক্র নির্গমন দ্বারা যদ্রূপ সারা দেহ নাপাক হয়ে যায়. তদ্ৰপ প্ৰস্ৰাব ইত্যাদি নাজাসাত বহিৰ্গত হওয়া দ্বারাও সারাটা দেহ অপবিত্র হয়ে যায়।

الكُوْرِ النَّوْرُ الْبَكُوْرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحْمِي الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحْمِي الْمُحَمِّرِ الْمُحْمِي الْم

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

-এর আবেশাচনা : উক্ত ইবারতে مُنَافَضَة -এর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, যেহেত্ তায়ামুমের ন্যায় অজুও পবিত্রতার মাধ্যম, সেহেত্ তায়ামুমের মতো অজুর মধ্যেও নিয়ত শর্ত ও ফরজ হবে। এটার ব্যাপারে আমরা হানাফীরা বলি যে, তাহলে কাপড় ও শরীরের পবিত্রকরণ তো নামাজের জন্য শর্ত কাজেই এদের মধ্যেও নিয়ত ফরজ হওয়া আবশ্যক। অথচ কেউ (এমনকি তোমরা শাফেয়ীরাও) এতদুভয়ের মধ্যে নিয়তকে শর্ত (ফরজ) বল না।

অবশ্য এর জবাবে শাফেয়ীগণ বলতে পারেন যে, কাপড় ও শরীর পবিত্রকরণের জন্য ধৌত করার মধ্যে হাকীকী নাজাসাত দূর করে হাকীকী পবিত্রতঃ অর্জন হয়ে থাকে। আর এটা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। এটার জন্য নিয়তের প্রয়োজন হয় না। অথচ অজুর ব্যাপারটি এটার বিপরীত। কেননা, এটার দ্বারা হুকমী নাজাসাত হতে পবিত্রতা অর্জন হয়ে থাকে। আর তার রহস্য আকলের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। কাজেই তাতে নিয়তের একান্ত প্রয়োজন যেমন তায়াশুমের মধ্যে হয়ে থাকে।

আমাদের হানাফীগণের মতে অজুর বিষয়টি যুক্তিমুক্ত। কেননা, নাজাসাত বের হওয়ার কারণে শরীর অপবিত্র হওয়া আকল দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। এ জন্যই বীর্য বের হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ শরীর (পবিত্র করার জন্য) ধৌত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে এতে গোসল করা অসুবিধাজনক ও নেহায়েত কষ্টকরও নয়। পক্ষান্তরে প্রস্রাব ইত্যাদির দ্বারাও সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা গোসল করা ফরজ হলে তাতে লোকজন অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কেননা, তা অধিক মাত্রায় সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং এ অসুবিধা হতে পরিত্রাণের জন্য অঙ্গ চত্ষ্টয়, তথা হাতদ্বয় পা ও মাথা ধৌতকরণের ক্রি দেওয়া হয়েছে। যদিও এদের ধৌতকরণের উপর ক্ষান্ত হওয়া অযৌক্তিক, অথচ শরীর নাপাক হওয়া এবং পানির মাধ্যমে নাজাসাত দূর করা যুক্তিসঙ্গত বিষয়। কাজেই এর মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন নেই। এটা মাটির বিপরীত। কেননা, মূলত এটা সন্দেহযুক্ত এবং মজ্জাগতভাবে অপবিত্র। কাজেই এতে নিয়তের প্রয়োজন হবে।

وَلٰكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَنِيُّ اَقَلَّ إِخْرَاجًا وَجَيَ الْغَسْلُ فِيْهِ لِتَمَامِ الْبَدَنِ بِلاَ حَرَج بِخِلافٍ الْبَوْلِ فَالِنَّهُ لَمَّا كَانَ اَكْثَرَ خُرُوجًا وَفِّي غَسْلِ كُلِّ الْبَدَنِ بِكُلِّ مَرَّةٍ حَرَجٌ عَظِيْمٌ لَا جَرَمَ يُقْتَصُرُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبِعَةِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ الْبَدَنِ فِي الْمُحُدُودِ وَ وُقُوعُ الْأَثَامِ مِنْهُ دَنْعًا لِلْحَرج فَالْإِقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبِعَة غَيْرُ مَعْقُولٍ وَامَّا نَجَاسَةُ الْبَدَنِ وَإِزَالَةُ الْمَاءِ لَهَا فَأَمْرُ مَعْقُولًا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ بِخِلَافِ التُّرَابِ لِاَنَّهُ مُلُوِّثُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُطَيِّرٍ بِطَبْعِهِ فَكِذَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ وَامَّ الْمُؤَثِّرَةُ فَلَيْسَ لِلسَّائِلِ فِيْهَا بَعْدَ الْمُمَانَعَةِ إِلَّا الْمُعَارَضَةُ فِيهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ تَجُرِى فِيهَا الْمُمَانَعَةُ وَمَا قَبْلَهَا اعْنِي الْقَوْلُ بِمُوجَبِ الْعِلَّةِ وَلاَ يَجْرِي فِينها مَا بَعْدَهَا لِآنَّهَا لَآ تُحَتَيمِلُ الْمُنَاقَضَةُ وَفَسَادُ الْوَضْعِ بِعَدَ مَا ظَهَرَ أَثَرُهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ لِآنَّ هُوُلاءِ الثَّلْثَةَ لَا تَحْتَمِلُ الْمُنَاقَضَةَ وَفَسَادَ الْوَضِعِ فَكَذَا التَّاثِيْرُ الثَّابِتُ بِهَا اَمَّا مِثَالًا مَا ظَهَر أَثَرُهُ بِالْكِتَابِ مَا تُلْنَا فِي الْخَارِج مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ إِنَّهُ نَجَسُّ خَارِجٌ فَكَانَ حَدَثًا فَإِنْ طُولِبْنَا بِبَيَانِ أَلاَثَرِ قُلْنَا ظَهَر تَاثِيْرُهُ مَرَّةً فِي السَّبِيلَيْنِ بِقُولِهِ تَعَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ ـ

সরল অনুবাদ : কিন্তু যেহেতু বীর্য বহির্গত হওয়ার ঘটনা খুব কমই সংঘটিত হয়. এ জন্য তদ্দরুন সমগ্র দেহ ধৌত করা ওয়াজিব হয়েছে। কারণ, তাতে কোনো অসুবিধা ও বিডম্বনা দেখা দেয় না। কিন্ত প্রস্রাব এটার বিপরীত। কারণ. তা বারবার বহির্গত হয়। সূতরাং তজ্জন্য প্রতিবারই সমগ্র দেহ ধৌত করার মধ্যে বিরাট অসুবিধা দেখা দিত। এ জন্য অসুবিধা পরিহারকল্পে এটার পবিত্রতার জন্য শুধু সেই অঙ্গ চতুষ্টয়কে ধৌত করাই যথেষ্ট বিবেচনা করা হয়েছে, যা দেহের চৌহদ্দী এবং যা দ্বারা পাপ সংঘটিত হওয়ার বিবেচনায় দেহের মৌল অঙ্গবিশেষ। অতএব. (সমগ্র দেহকে পবিত্র করার জন্য যদিও) অঙ্গ চতুষ্টয়ের উপর যথেষ্ট করা– এটা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু (নাজাসাত বহির্গত হওয়ার কারণে) দেহ নাপাক হওয়া এবং পানি ব্যবহার করা দ্বারা নাজাসাত দরীভত হয়ে যাওয়া এটা একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। সূতরাং এটার জন্য নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্ত মাটি এটার বিপরীত। কেননা, তা বাহ্যত দেহকে ধূলিমলিন করে এবং এটা তার মূলগঠন ও প্রকৃতির বিবেচনায় পবিত্রতার জন্য সৃষ্ট নয়। এ জন্য (পবিত্রতা অর্জনের জন্য তা ব্যবহার করার সময়) নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে। আর عَلَة مُؤَثِّرَة এর প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় ভাড়া আপত্তিকারী অন্য কোনো مُعَارَضَة প্রক্রিয়া পেশ করতে পারে না। এখানে عَذَانَكُنَا عَدُ घाরा এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, عِلْمَ مُؤْثَرَة وعلم এব মধ্যে এর উল্লিখিত প্রতিরোধ প্রক্রিয়াসমূহের মধ্য হতে قَوْلُ بِمُوجِب वरः এটার পূর্বে উল্লিখিত প্রকার مُمَانَعَة كِيْ এ দু'টিই পাওয়া যেতে পারে। এদের পর আরো যে पू'ि প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে, তা علَّة مُؤْثِرة -এর মধ্যে কার্যকর হতে পারে না। কেননা, কুরআন, হাদীস ও ইজ্মার মাধ্যমে ইল্লতের প্রভাব প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার পর এটা আর مُنَاقَضَة अ وضع الله - এর কোনো সম্ভাবনা قَسَاد अथवा مُنَاقَضَة जार्य ना। এ जन्य (य. अग्नः ठारा مُنَاقَضَة -এর দাবি কার্যকর হবে না। কিতাবুল্লাহ দ্বারা ইল্লতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণে আমাদের বক্তব্য এই যে. গুহ্যদার ও লিঙ্গ দ্বারা ব্যতীত অন্যস্থান হতে নির্গমনকারী বস্ত (রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি) যেহেতু অপবিত্র ও দেহ হতে নির্গমনকারী, এ জন্য তা অজু ভঙ্গকারী হবে। এখন যদি কেউ আমাদের নিকট এ ইল্লত (নাজাসাত বহির্গত হওয়া)-এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনার দাবি করে, তাহলে আমরা বলবো যে, কুরআনের নস 🐧 مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ हाता جَاءَ اَحَدُّ مَّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ -এর মধ্যে এটার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়ে গেছে।

ফলে وَجَبَ तित हस إَخْرَاجًا विका अम्पता الْعَنْ الْمَنِيُ किन्नू यथन وَلَكِنْ لَمَّا : विकार अम्पता إِنْ الْمَنِيُ किन्नू विकार विकार وَمَعَ وَلَكِنْ لَمَّا وَلَكِنْ لَمَّا وَالْعَنْسُلُ فِينِهِ क्यािकव हरव الْغَسْسُلُ فِينِهِ किन्न विकार विक

জন্য সিংক্ষিপ্ত করা হয়েছে তথা যথেষ্ট মনে করা হয়েছে عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ অঙ্গ চতুষ্টয়ের ধৌতকরণই التَبْنَي هِيَ পরিহার কল্পে وَفَعًا পাপসমূহ الْاَفَامِ مِنْدُ শরীরের মূল وَوَفُوعُ চৌহদ্দী وَوَفُوعُ مُولَ الْبَدَنِ الْمَعْدُودِ শরীরের মূল أَصُولُ الْبَدَنِ وَأَمَّا অসুবিধা غُنِيرُ مُعْتُولِ অভএব যথেষ্ট করা عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ অভএব যথেষ্ট করা اللُّخُوجِ কিন্তু অপবিত্র হওয়া الْبَدَنِ শরীর وَإِزَالَةُ এবং তা দূরীভূত হওয়া الْبَدَنِ পানি দ্বারা فَأَمْرٌ مَعْقُولً لِلاَنَهُ مُلَوِثُ فِنِي نَفْسِهِ विश्व माि अत विशती بِخِلانِ التَّرَابِ निग्नराजत إلَى النِّبَّةِ अ्णता अत विशती فَلا يَحْتَاجُ क अना प्राया प्राया करत प्राया عَنْ مُطَهِّر क करा पृष्ठ नय بطُبِع मृल गठनगठ وَلَلْنَا يَحْتَاجُ صُل প্রয়োজন রয়েছে إِلَى النِّيَّةِ নিয়তের وَأَمَّا الْمُؤَوِّرَةُ আর ইল্লতে মুআছ্ছিরাহ إِلَى النِّيَّةِ আপত্তিকারী কোনো প্রক্রিয়া পেশ कत्रात भारत ना بعند المُسَانَعَةِ अथारन فِنِهِ إِشَارَةً إِلَى विवाद भारत وَنَهُ إِلَّهُ الْمُعَارَضَةُ विवाद ا कथात প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে الْمُمَانَعَةُ যে এটার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে النَّهُ تَجْرِيْ فِيلْهَا यूप्पानाजाত وَمَا قَبْلُهَا وَمَا قَبْلُهُا উল্লিখিত প্রকার وَلَا يَجْرِيْ فِيْهَا এটি الْقُولُ بِمُوجَبِ الْعِلَّةِ অর্থাৎ اَعْنِي الْقُولُ بِمُوجَبِ الْعِلَّةِ আর এর মধ্যে কার্যকর হতে পারে না مَا بَعْدَهَا এদের পরে (আরো যে দু'টি প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে) لِانْهَا لاَ تُحْتَمِلُ কেননা, এটা কোনো সম্ভাবনা রাখে না ইল্লতের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া أَرُمُ اللَّهُ كَا وَهُمَا كَالُمُنَاقَضَةُ وَفَسَادُ الْوَضْعِ والسُنَّة وَالْإَجْمَاع क्रतजान, रामीत ७ देखमात माधारम لَأَنَّ هُوْلاءِ التَّلْفَة وَالْإَجْمَاع بِ مَالْكِتَاب وَالسُّنَّة وَالْإَجْمَاع সুতরাং যে ইল্লতের প্রভাব রাখে না فَكَذَا التَّاثِيْرُ সুতরাং যে ইল্লতের প্রভাব مًا ظُهُر अعصوم قطار जारमत माधारम मावाख रत जाराव وضع التَّابِتُ بِهَا صَالًا مِثَالُ जारमत माधारम मावाख रत जाराव التَّابِتُ بِهَا किणावृद्धार द्वाता مُا ثُولُنَا व्यामारमत वक्त एवर एवर एवर वात بِالْكِتَابِ किणावृद्धार द्वाता وَيَ الْخَارِج فَكَانَ विर्धमात अ निर्धमतकाती وَنَدُ نَجُسُ विर्धमात अ निर्धमतकाती وَنَدُ نَجُسُ विर्धमात अ निर्धमतकाती وَنَكُ نَجُسُ ইল্লতের فَإِنْ طُوْلِبْنَا হক্লতের এভলো অজু ভঙ্গকারী হবে فَإِنْ طُوْلِبْنَا এখন যদি কেউ আমাদের থেকে দাবি করে بِبَيَانِ مُوالِبُنَا প্রতিক্রিয়া فَيُ السَّبِيْلَيْنِ তাহলে আমরা বলবো ﴿ طَهَرَ تَاثِيْرُ वाহলে আমরা বলবো كُلْنَا এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়ে গেছে مُرَّةً मम्भरत العَمَّا الْعَانَ الْعَانِطِ अम्भरत आञ्चारत مِقَن الْعَانِطِ अम्भरत مِقَن الْعَانِطِ अम्भरत مِق الْعَانِطِ अम्भरत مِق الْعَانِطِ अम्भरत مِق الْعَانِطِ अम्भरत مِق الْعَانِطِ अम्भरत مِن الْعَانِطِ अम्भरत مِق الْعَانِطِ अम्भरत مِق الْعَانِطِ अम्भरत مِن الْعَانِطِ अम्भरत مِن الْعَانِطِ अम्भरत مِق الله عَلى الْعَانِطِ عَلى الْعَانِطِ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ه حالت النور ا

আর কিতাবুল্লাহর দ্বারা যার کَاثِیْر ব্যক্ত হয়েছে তার উদাহরণ হিসেবে আমরা বলি যে, পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা ব্যতীত অন্য স্থলে যা রক্ত পুঁজ ইত্যাদি নির্গত হবে তা অপবিত্র এবং নির্গত হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গকারী হবে। আল্লাহর বাণী الْفَائِطِ (অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা-প্রস্রাবখানা হতে আগমন করে)-এর দ্বারা পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তায় এটার (প্রতিক্রিয়া) ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই অন্যত্র (নাজাসাত হওয়ার কারণে) এটার প্রতিক্রিয়া সাব্যস্ত হবে।

وَمِثَالُ مَا ظُهَرَ اثَرُهُ بِالسُّنَةِ مَا قُلْنَا فِيُ السُّرِ سَوَاكِنِ الْبُيُوْتِ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ قِياللَّا عَلَى سُوْدِ الْهِرَّةِ بِعِلَّةِ الطَّوافِ فَإِنْ طُولِبْنَا عِلَى سُوْدِ الْهِرَّةِ بِعِلَّةِ الطَّوافِ فَإِنْ طُولِبْنَا بِبَيَانِ تَاثِيْرِهِ قُلْنَا ثَبَتَ تَاثِيْرُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ لِبَيَانِ تَاثِيْرِهِ قُلْنَا ثَبَتَ تَاثِيْرُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْهِ وَلَيْنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْهِ وَالطَّوَّافَاتِ وَمِثَالُ مَا ظَهَرَ اثَرُهُ بِالْإِجْمَاعِ مَا وَلَطَّوَافَاتِ وَمِثَالُ مَا ظَهَرَ اثَرُهُ بِالْإِجْمَاعِ مَا الشَّادِقِ فِي الْمَرَّةِ وَلَيْكُمُ السَّادِقِ فِي الْمَرَّةِ وَلَيْكُمُ الشَّادِقِ فِي الْمَرَّةِ وَلَيْكُمُ الشَّادِقِ فِي الْمَرَّةِ وَلَيْكُمُ اللَّالِجُمَاعِ الْكَمَالِ فَإِنْ طُولِبْنَا بِبَينَانِ تَاثِيْرِهِ قُلْنَا إِنَّ الْكَمَالِ فَإِنْ طُولِبْنَا بِبَينَانِ تَاثِيْرِهِ قُلْنَا إِنَّ الْمُنْفَعَةِ عَلَى الْكَمَالِ فَإِنْ طُولِبْنَا بِبَينَانِ تَاثِيْرِهِ قُلْنَا إِنَّ الْكَمَالِ فَإِنْ طُولِبْنَا بِبَينَانِ تَاثِيْرِهِ قُلْنَا إِنَّ الْمَنْفَعَةِ إِنْ لَا مُتَلِقًا بِالْإِجْمَاعِ وَفِى تَغُولِيثِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ إِنْلَاثً لِيَالَاثُ مَا وَلِئْنَا إِنَّ الْمَنْفَعَةِ إِنْلَاقً وَلِيْنَ عِنْسِ الْمَنْفَعَةِ إِنْلَاقً وَلَاثِي وَلَاثِ عِنْسِ الْمَنْفَعَةِ إِنْلَالَاثً عَلَيْهِ الْمَنْفَعِةِ إِنْلَاقً عَلَى وَفِي تَغُولِيثِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ إِنْلَاقً لِيَا الْمَانَا الْكَالَاثُ الْمَالِقَةِ الْمُنْفِي الْمُنْفَعِةِ إِنْلَاقًا إِلَا مُنْفَعِةِ الْكُولِيْقِ عِنْسِ الْمَنْفَعِةِ إِنْلَاقًا إِلَّا الْمَالَاقِ فَلَا الْمُهُ وَالْمُ الْمُنْفَعِةِ إِنْ الْمُنْفَعِةِ السَّوْمِ الْمَالِقَالِ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمِنْفِي الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِي الْمُؤْمِنِ الْمُنْفِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِيْلُولُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُ

সরল অনুবাদ : আর সুনাত দারা ইল্লতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণে আমরা বলি যে, গৃহে অবস্থানকারী প্রাণীসমূহের উচ্ছিষ্ট নাপাক না হওয়ার যে দাবি করি, তা গহে চলাফেরা করার ইল্লত দারা বিডালের উচ্ছিষ্টের উপর কিয়াস করে বলে থাকি। এক্ষেত্রে যদি আমাদের নিকট হতে عِلْت طَهَان -এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনার দাবি করা হয়, তাহলে انَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ و -आभता वलता त्यं, शानी अ पाরা এটার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়ে গেছে। আর ইজমা দ্বারা ইল্লতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণে আমরা বলি যে, যদি চোর ততীয়বার চুরি করে, তাহলে (পূর্ববর্তী দু'টি চুরির মধ্যে একটি হাত ও একটি পা কর্তিত হওয়ার পর এখন দিতীয়) হাত কর্তন করা হবে না। কেননা. এমনটি করলে হাতের উপকারিতা সম্পর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে। এখন যদি আমাদের নিকট এ ইল্লতের প্রতিক্রিয়া বর্ণনার দাবি করা হয়, তাহলে এটার উত্তরে বলবো, এটা সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত যে, চুরির নির্ধারিত দণ্ড مَشْرُوْء হওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করা, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে নষ্ট ও সম্পূর্ণ বেকার করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। আর তৃতীয়বার হস্তকর্তন দ্বারা হাতের উপকারিতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে চোরকে পরিপূর্ণরূপে বেকার করে ফেলা অনিবার্য হয়।

ما उपायित अनुवान : وَفَالَ ضَارَة وَهَ هَاهِ السَّرُونِ عَلَيْكَ مَا طَهُرَ اَوْرُ اَوْرُ الْمَالِ اللهُ ا

- এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে সুনাহ ও ইজমার মাধ্যমে عِلْدُ مُوْثُرُنَ بِالسُّنَةِ الْخَ وَمِعَالُ مَا ظَهُرَ اَثُرُهُ بِالسُّنَةِ الْخَ وَمِعَالُ مَا ظَهُرَ اَثُرُهُ بِالسُّنَةِ الْخَ وَمِعَالَ مَا وَكِيْرِ وَمِعَالُ مَا وَكِيْرِ সাব্যস্ত হওয়ার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন, সুনাহ ও ইজমার মাধ্যমে خَوْثِرَ সাব্যস্ত হওয়ার উদাহরণ এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সুনতের মাধ্যমে করি হতে এর ব্যক্ত হওয়ার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, আমরা হানাফীরা বলি যে, যে গৃহপালিত জন্তুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র, عَلَّهُ مُؤْثِرُة তিল্ল আমরা বিড়ালের উচ্ছিষ্টের উপর কিয়াস করে থাকি, যা নবী করীম وَالطَّوْافَاتِ (অর্থাৎ 'বিড়াল তোমাদের আশেপাশে অধিক প্রদক্ষিণকারী'; কাজেই এটার উচ্ছিষ্ট হারাম করেলে অসুবিধা হবে। এ জন্য এটার উচ্ছিষ্ট পবিত্র।) সুতরাং আমরা বলি যে, অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু যারা আমাদের আশেপাশে খাদ্যন্তব্যের নিক্ট অধিক ঘোরাফেরা করে এদের উচ্ছিষ্টও এই একই কারণে পবিত্র হবে।

ইজমার দ্বারা যার كَاثِيْر ব্যক্ত হয়েছে তার উদাহরণ হিসেবে আমাদের হানাফীগণের নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আমরা বলি যে, প্রথম ও দ্বিতীয়বার চুরির কারণে এক হাত ও এক পা কর্তন করার পর তৃতীয়বারের সময় তার অন্য হাতটি কর্তন করা হবে না। কেননা, ইজমার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, শরিয়তে চুরির শাস্তির বিধান দমনার্থে করা হয়েছে। মানুষের কল্যাণকর অঙ্গুলি ধ্বংস করত তাদেরকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য এটার প্রবর্তন করা হয়নি। অথচ তৃতীয়বারে হাত কর্তন করে দেওয়ার মাধ্যমে তাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়।

ثُمَّ أَنَّ فَسَادَ الْوَضْعِ لَا يَتَّجِهُ عَلَى الْعِكْةِ الْمُؤَثِّرَةِ وَاَمَّا الْمُنَاقَضَةُ فَإِنَّهَا تَتَّجِهُ عَلَيْكِ صُوْرَةً وَإِنْ لَمْ تَتَّجِهُ عَلَيْهَا حَقِيْقَةً وَإِلَيْهِ اشَارَ بِقَوْلِهِ لَكِنَّهُ إِذَا تُصُوِّرَ مُنَاقَضَةٌ يَجِبُ دَفْعُهَا بِسُطُرُقِ ارْبُعَةٍ وَهِىَ الدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ثُمَّ بِالْمَعْنَى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ ثُمَّ بِالْحُكْمِ ثُمَّ بِالْغَرْضِ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ كُلِّ نَعَنْضٍ بِطُرُقِ اَرْبَعَةٍ بَلْ يَجِبُ دَفْعُ بَعْضِ النُّكُوْضِ بِبَعْضِ الطُّرُقِ وَبَعْضُهَا بِبَعْضِ أَخَرَ مِنْهَا وَالْمَجْمُوعُ يَبَلُغُ ٱرْبَعَةً فَالتَّعْلِيْلُ بِالْعِلَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ وَإِيْرَادُ النَّفْضِ الصُّورِيِّ عَلَبْهَا وَ دَفَعُهُ كَمَا تَفُولُ فِي الْخَارِج مِنْ غَيْرِ السِّبِيْلَيْنِ إِنَّهُ نَجَسُّ خَارِجٌ فَكَانَ حَدَثًا كَالْبُولِ فَيُورَدُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى هٰذَا التَّعْلِينْلِ بِالنَّقْضِ مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِيِّ (رح) مَا إِذَا لَهُ يَسِلُ فَإِنَّهُ نَجَسٌ خَارِجٌ وَلَبْسَ بِحَدَثٍ فَنَذْفَعُهُ أَوَّلًا بِالْوَصْفِ أَى نَذْفَعُ هٰذَا النَّفْضَ بِالطَّرِيقَيْنِ ٱلْأَوَّلُ بِعَدَمِ الْوَصْفِ وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجِ بَلْ بَادٍ لِأَنَّ تَحْتَ كُلِّ جِلْدَةٍ دَمَّا فَإِذَا زَالَتِ الْجِلْدَةُ ظَهَرَالدَّمُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ يَخُرُجُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ مِنْ مَوْضِعِ إلى مَوْضِع بِخِلَافِ الدُّمِ السَّائِيلِ فَيانَّهُ كَانَ فِي الْعُرُوقِ وَانْتَقَلَ إِلَى فَوْقَ الْجِلْدِ وَخَرَجَ عَنْ مَوْضَعِهِ -

সরল অনুবাদ : মোটকথা, عِلْمَ مُؤْثَرَة -এর উপর فَسَاد وَضْع -এর আপত্তি তো মোটেই উত্থাপিত হতে পারে না। তদ্রপ প্রকৃতভাবে ئَانَفَة -এর আপত্তিও উত্থাপিত হতে পারে না। অবশ্য বাহ্যত কখনো কখনো এটার উপর এর আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। যার প্রতি গ্রন্তকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কওল দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন: কিন্তু যখন - এর উপর مُنَاقَضَة এর অবস্থা দেখা দিবে, عِلَّة مُؤْثَرُة তখন দলিল পেশকারীর পক্ষ হতে তাকে এ প্রক্রিয়া চতুষ্টয় দারা প্রতিরোধ করা আবশ্যক হবে। আর সেই প্রক্রিয়া চতুষ্টয় হলো - ১. - এর মাধ্যমে প্রতিরোধ, ২. وَسُف , দ্বারা সাব্যস্ত অর্থের মাধ্যমে প্রতিরোধ, ৩. হুকুমের মাধ্যমে প্রতিরোধ ও ৪. غَرْض -এর মাধ্যমে প্রতিরোধ, যার বিবরণ পরে আসছে। গ্রন্থকার (র.)-এর উল্লিখিত ইবারতের অর্থ এই নয় যে. প্রত্যেক আপত্তিকেই এই প্রক্রিয়া চতুষ্টয় দ্বারা প্রতিরোধ করা আবশ্যক: বরং কোনো আপত্তিকে কোনো একটি প্রক্রিয়া দারা এবং অপর আপত্তিকে অন্য একটি প্রক্রিয়া দারা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব। অবশ্য প্রতিরোধের এই প্রকার চতুষ্টয়ের সমষ্টিগত সংখ্যা চার পর্যন্ত পৌছায়। সুতরাং 🕹 ্র 🕰 দ্বারা দলিল পেশ করা ও এটার উপর বাহ্যত আপত্তি উত্থাপিত হওয়া এবং এই আপত্তি খণ্ডন করার বিস্তারিত উদাহরণ হলো– যেমন, তোমার এরূপ বলা যে, গুহ্যদার ও লিঙ্গদার ভিন্ন অন্যস্তান হতে নির্গত নাজাসাতের মধ্যে যেহেত নাজাসাত বহিৰ্গত হওয়ার ইল্লত পাওয়া যাচ্ছে. এ জন্য তা অজু ভঙ্গকারী হবে। যদ্রূপ প্রস্রাব বহির্গত হওয়া অজু ভঙ্গকারী। সূতরাং এটার উপর আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। অর্থাৎ, শাফেয়ীগণের পক্ষ হতে এই তা'লীলের উপর আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। সেই অবস্থায় যে. যখন নাজাসাত বহির্গত হয়ে শরীরে প্রবাহিত না হয়। এটা কারো নিকট অজ্র ভঙ্গকারী নয়। অথচ তাতে নাজাসাত বহির্গত হওয়ার ইল্লত পাওয়া গেছে। তখন আমরা তাকে ১. প্রথমত فنف, -এর মাধ্যমে প্রতিরোধ করব। অর্থাৎ এই আপত্তিকে আমরা দ' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিরোধ করবো। ১. عَدَم وَصْف -এর মাধ্যমে অর্থাৎ প্রবাহিত না হওয়ার অবস্থায় নাজাসাত বহির্গত হওয়া, যা অজু ভঙ্গের ইল্লত তাই পাওয়া যায়নি: বরং এটা তো শুধু নাজাসাত প্রকাশিত হওয়া, বহির্গত হওয়া নয়। কেননা, দেহের প্রত্যেক জায়গায় চামড়ার নীচে রক্ত রয়েছে। যখন চামড়ার আবরণ অপসারিত হয়েছে, তখন রক্ত আপন জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। রক্ত স্বীয় জায়গা হতে বহির্গত হয়নি এবং এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়নি। কিন্ত প্রবাহিত রক্ত এটার বিপরীত, তাকে 'বহির্গত হয়েছে' বলা শুদ্ধ হবে। কেননা, তা রগের মধ্যে ছিল। আঘাত ইত্যাদির ফলে নিজ স্থান হতে বের হয়ে দেহের উপরিভাগে এসে গেছে।

غَلَى বারিক অনুবাদ : فَسَاد وَضْع অতঃপর فَمُّ أَنَّ فَسَادُ الْوَضْع এর আপত্তি لَا تَعْجِدُ قَالَاهِ عَلَى الْمُثَادُ الْمُوْثَرَةِ এর উপর না الْمُثَادُّةُ وَمَا الْمُثَادُةُ وَمَا الْمُثَادُةُ وَمَا الْمُثَادُةُ وَمَا الْمُثَادُةُ وَمَا الْمُثَادُةُ وَمَا الْمُثَادُةُ وَمِنْ فَيْ وَمُعَالِمُ وَمُنْ وَمُعَالِمُ وَمُنْ وَمُ الْمُثَادُةُ الْمُؤْمُرُةُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمِعُمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمِعُمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمِعُمُومُ ومُعْمِعُمُومُ ومُعْمِعُمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمِعُمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمِعُمُ ومُعْمُومُ ومُعْمُمُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُعُمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُمُمُومُ ومُعْمُمُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُمُ ومُعْمُمُ ومُعُمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعُمُمُ ومُعُمُمُ ومُعُمُومُ ومُعُمُمُ ومُعُمُومُ ومُعُمُمُ ومُعُمُمُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُمُ ومُعُمُومُ ومُعُمُمُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُمُ ومُعُمُومُ ومُومُومُ ومُعُمُومُ ومُعُمُمُ ومُعُمُومُ ومُعُمُوم

مُنَاقَضَةٌ কিন্তু যখন দেখা দিবে لُكِنَّهُ إِذَا تُصُوِّرَ সৌর প্রতি গ্রন্থকার ইঙ্গিত করেন بِغَولِهِ وَهِيَ ছারা يَجِبُ এ প্রক্রিয়া চতুষ্টয় দ্বারা وَفْعُهَا একে প্রতিরোধ করা بِطُرُقِ ٱرْبَعَةٍ এ প্রক্রিয়া চতুষ্টয় দ্বারা وَهِيَ আंते সে প্রক্রিয়া চতুষ্টয় হলো الدُّنْعُ بِالْوَصْفِ ১. ওয়াসফের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা خُمَّ بِالْمَعْنَى عِنْ ه. তারপর وصف या السَّابِتِ بِالْوَصْفِ ৩. তারপর হুকুমের মাধ্যমে প্রতিরোধ فَمَّ بِالْعَكْمِ हांता সাব্যস্ত উদ্দেশ্যের মাধ্যমে প্রতিরোধ عَلْى مَا يَأْتِيْ যার বিবরণ পরে আসছে وَكُنِيْسَ مَغْنَاهُ গ্রন্থকারের উল্লিখিত ইবারতের অর্থ এই নয় যে বরং ওয়াজিব হবে بَلْ يَجِبُ প্রারা চতুষ্টয় দারা بِطُرُقٍ ٱلْبَعَةٍ আপত্তিকে আপত্তিক أَنْهُ يَجِبُ بِبَعْضٍ কোনো করা وَبَعْضُهَا প্রকিয়া ويَعْضُهَا কোনো আমিতিকে بِبَعْضِ الطُّرُقِ কোনো একটি প্রক্রিয়া بَعْضِ النُقُوْضِ আপতি النَّقْضِ এবং এটার উপর উত্থাপন করা وَإِيْرَادُ ইল্লতে মুআছ্ছিরা দারা وَالْمُوَوِّرَةِ অতএব দলিল পেশ করা فَالتَّعْلِيلُ यमि তांমরা বলে থাক كَمَا تَغُولُ वार्रा ठ عَلَيْهَا वार्रिक الصُّوريُّ এবং এ আপত্তি খণ্ডন করার বিস্তারিত উদাহরণ হলো كَمَا تَغُولُ যে এগুলো নাজাসাত فِي الْخَارِجُ तर्गত বস্তুর ব্যাপারে إِنَّهُ نَجَسُّ যে এগুলো নাজাসাত فِي الْخَارِج স্তরাং فَيُوْرَدُ عَلَيْهِ এগুলো অজু ভঙ্গকারী হবে كَالْبُولِ যেমনি পেশাব বহির্গত হওয়া অজু ভঙ্গকারী خارجً مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِيِّ আপতি ইথাপিত হতে পারে أَنْ مِلْدًا التَّعْلِيْلِ অৰ্থাৎ مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِي فُولَنَّهُ نَجَسٌ خَارِجٌ अं काजामाठ विश्रिक रहा मंत्रींतत প्रवाहिज ना रेंग् خَارِجٌ (حد) भारकशीभागत भक्क रहा এতেও নাজাসাত বহির্গত হওয়ার ইল্লত পাওয়া গেছে وَنَنْذُنُهُ কিন্তু এটা কারো নিকট অজু ভঙ্গকারী নয় وَنَنْذُنُهُ তখন আমরা একে প্রতিরোধ করবো النَّقْضَ প্রথমত بَالْوَصْفِ ওয়াসফের মাধ্যমে أَى অর্থাৎ نَدْفَعُ आমরা প্রতিরোধ করবো مُذَا النَّقْضَ أَنَّهُ لَيْسَ প্রাসফ না পাওয়া যাওয়ার মাধ্যমে وَهُوَ আর তা হলো بِعَدَمِ الْوَصْفِ প্রথমত أَلْأُولُ প্রবাহিত না হওয়ার অবস্থায় নাজাসাত বহির্গত হওয়া যা অজু ভঙ্গের কারণ তা পাওয়া যায়নি بَخْارِجُ বরং এটা ভধু নাজাসাত প্রকাশিত হওয়া বহির্গত হওয়া নয় لِكَنَّ تَخْتَ كُلِّ جِلْدَةِ ফননা, দেহের প্রত্যেক জায়গায় চামড়ার নিচে রয়েছে وَالْتِ রক্ত অপসারিত হয়ে যায় أَنْجِلْدَهُ চামড়ার আবরণ طَهَرَ তখন প্রকাশিত হয় اللَّهُ রক্ত اللَّهُ তার নিজ স্থানে وَلَمْ يَخُرُجُ بِخِلَانِ আপন জায়গা হতে বহির্গত হয়নি الى مَوْضَعِ এক জায়গা হয় بِخِلَانِ অন্য জায়গায় بِخِلَانِ কিন্তু এটার বিপরীত الدُم السَّائِل প্রবাহিত রক্ত একে বহির্গত হয়েছে বঁলা শুদ্ধ হবে فَوَتُ مَا السَّائِل কেন্না, এটা ছিল فِي الْعُرُوقِ রগের عَنْ مَوْضَعِهِ অবং স্থানান্তরিত হয়েছে إِلَى فُوْقَ الْجِلْدِ দেহের তথা চামড়ার উপরিভাগে وَخَرَجَ وانْتَقَلَ তার নিজ স্থান হতে।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- قَوْلُهُ وَهِيَ الدَّفُعُ بِالْوَصَّفِ العَ هَا صَالَحَاهِ ﴿ عَلَمْ صَالَحَاهِ ﴿ عَلَمْ صَالَحُاهِ ﴿ عَلَمْ مَالُوصُفِ العَ العَ المَاهُ وَهِيَ الدَّفُعُ بِالْوَصُفِ العَ العَالَمَ المَاهُ وَ عَلَمْ مُوْثِرَةٍ ، এর উপর যি عَلَمْ مُوْثِرَة ، আরোপিত হয়, তাহলে নিম্নবর্ণিত চার পদ্ধতিতে একে প্রতিরোধ করা যেতে পারে । ১. الدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْمُعْنَى الشَّابِتِ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْمُعْنَى الشَّابِتِ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْمُعْنَى الشَّابِتِ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْمُعْنَى الشَّابِتِ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْمُعْنَى الشَّابِتِ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْمُعْنَى الشَّابِتِ بِالْوَصْفِ ، ٤ الدَّفْعُ بِالْمُعْنَى الشَّابِةِ بَالْمُعْنَى الشَّابِةِ بِالْمُعْنَى الشَّابِةِ بِالْمُعْنَى الشَّابِةِ بَالْمُعْنَى الشَّابِةِ بِالْمُعْنَى الشَّابِةِ بَالْمُعْنَى الشَّابِةِ بِالْمُعْنَى الشَّابِةِ بَالْمُعْنَى الشَّابِةِ بَالْمُعْنَى الشَّابِةِ بَالْمُعْنَى الشَّابِةِ بَالْمُعْنَى الشَّابِةِ بَالْمُعْنَى الشَّابِةِ بَالْمُعْنَى الشَّابِةِ بِالْمُعْنَى الشَّابِةِ الْمُعْنَى الشَّابِةِ بَالْمُعْنَى الشَّالِةِ اللْمُعْنَى الشَّابِةِ اللْمُعْنَى الشَّابِةِ اللْمُعْنَى الْمُعْنَى الشَّابِةِ اللْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْنِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي

আমাদের হানাফীগণ বলেন যে, পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা ব্যতীত অন্য স্থান দিয়ে যা রক্ত ও পুঁজ ইত্যাদি নির্গত হয় তা যেহেত্ অপবিত্র সেহেত্ এদের কারণে অজু বিনষ্ট হয়ে যাবে। পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত হওয়ার ব্যাপারে এটার عَرْفِيْهُ أَوْمُ أَا أَحَدُ مُنْكُمْ مِنَ الْغَافِطِ কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা আলা বলেছেন الْعَامُ مِنَ الْغَافِط অথাৎ তোমাদের কেউ যদি পায়খানা বা প্রস্রাবখানা হতে আগমন করে আর পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পানি না পায়, তাহলে যেন পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়। সুতরাং পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত অপবিত্র বস্তুও অপবিত্র ও নির্গত হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গকারী হবে।

শাফেরীগণ نَعْنُ -এর মাধ্যমে এ تَعْنُ -এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। সুতরাং তারা বলেছেন যে, রক্ত নির্গত হওয়ার পর প্রবাহিত না হলে তোমাদের মতেও অজু ভঙ্গ হয় না। অথচ এতেও অপবিত্রতা ও নির্গত হওয়া পাওয়া য়য়। কাজেই তোমরা যে অপবিত্র ও নির্গত হওয়াকে অজু ভঙ্গের غِلَة হিসেবে সাব্যস্ত করেছ তা সঠিক নয়। আমরা প্রথমত عِلَة) -এর অনুপস্থিতির মাধ্যমে তাদের উপরিউক্ত ভ্রাক্তির ভ্রাক্তির করাব দিয়ে থাকি। অর্থাৎ আমরা বলি যে, উপরিউক্ত অবস্থায় রক্ত নির্গত হওয়া তথা عِلَة পাওয়া য়য়নি; বরং রক্ত প্রকাশিত হওয়া পাওয়া গেছে। কেননা, চামড়ার নিচে সর্বত্রই রক্ত রয়েছে। চামড়া সরে যাওয়ার পর তা পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। তবে এটা নির্গত এবং প্রবাহিত হয় না। আর প্রবাহিত রক্তের অবস্থা এটার বিপরীত। তা রগের মধ্যে থাকে এবং বের হয়ে চামড়ার উপর দৃষ্টিগোচর হয়।

ثُمَّ بِالْمَعْنَى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ دَلَّالَةً اَيُّ فِمَّ نَذَفَعُهُ ثَانِيًا بِعَدِمِ الْمَعْنَى الثَّابِتِ بِالْوَصْفِ وَنَقُولُ لَوْ سُلِمَ انَّهُ وُجِدَ وَصْفُ الْخُرُوجِ لَكِنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْمَعْنَى الثَّابِتُ الْخُرُوجِ لَكِنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْمَعْنَى الثَّابِتُ الْخُروجِ لَكِنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الْمَعْنَى الثَّابِتُ بِالْخُروجِ وَلَالَةً وَهُو وَجُوبُ غَسْلِ ذَٰلِكَ الْمَوْضَعِ الْمَوْضَعِ اللَّهُ وَلَكِنْ نَقْتَصِرُ عَلَى الْاَرْبَعَةِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ فِينِهِ اَيْ بِسَبَبِ وُجُوبِ غَسْلُ الْبَدَنِ كُلِّهِ وَلٰكِنْ نَقْتَصِرُ عَلَى الْاَرْبَعَةِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ فِينِهِ اَيْ بِسَبَبِ وُجُوبِ فَي الْاَرْبَعَةِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ فِينِهِ اَيْ بِسَبَبِ وُجُوبِ غَسْلُ الْمَوْضَعِ صَارَ الْوصْفُ حُجَّةً مِنْ خَيْدُ إِنْ فَي الْبَدَنِ بِاغْتِبَادٍ خَيْثُ أَنَّ وُجُوبُ التَّطْهِيْدِ فِي الْبَدَنِ بِاغْتِبَادٍ حَيْثُ غَسْلُ صَائِرِ الْبَدَنِ الْبَعْتِ الْبَكَنِ الْبَدَنِ الْبَعْتِ الْبَكَ فَي الْبَدَنِ الْبَدِي الْبَدَنِ الْبَعَتِ الْمَوْضَعِ وَجَبَ غَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ الْبَدَنِ الْبَتَ قَالَ لَا لَمُؤْضَعِ وَجَبَ غَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ الْبَدَنِ الْبَدَ الْمَوْضَعِ وَجَبَ غَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ الْبَدَنَ الْبَدَنِ الْبَدَنِ الْبَدِي الْبَدِي الْبَدِي الْبَدِي الْبَدِي الْبَدِي الْبَدِي الْبَدَنِ الْبَدَى الْبَدَى الْبَدَى الْبَالِي الْبَالْفِي الْبَالِي الْبَالِي الْبَالْفِي الْبَعَالَى الْمَالَةِ الْمَالِي الْبَالِي الْبَالِي الْفَرِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْفَرْفُ الْمَالَةُ وَالْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمِلْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِقِ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَا

সরল অনুবাদ : ২. অতঃপর —্রু-এর নির্দেশনা দারা সাব্যস্ত অর্থের মাধ্যমে প্রতিরোধ করবো। অর্থাৎ অতঃপর উক্ত আপত্তিকে আমরা এ দ্বিতীয় প্রক্রিয়া দ্বারাও প্রতিরোধ করবো যে. ضنف-এর ইল্লত হওয়ার ব্যাপারে যে বাস্তবতাটুকু কাজ করে, তা-ই উল্লিখিত অবস্থায় অনুপস্থিত রয়েছে। সূতরাং আমরা যদি এটা স্বীকারও করে নেই যে. বহির্গত হওয়ার ইল্লত পাওয়া গেছে: কিন্তু বহির্গত হওয়া দ্বারা যে অর্থটি নির্দেশনাগতভাবে সাব্যস্ত, তা এখানে পাওয়া যায়নি। আর সেই অর্থটি এই যে, প্রথমে নাজাসাত বহির্গত হওয়ার স্থানকে ধৌত করা ওয়াজিব হবে। কেননা, 🚅 🛋 এর মধ্যে প্রথমত নাজাসাত বহির্গত হওয়ার স্থানকে ধৌত করা ওয়াজিব হয়। অতঃপর সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করার হুকুম আরোপিত হয়। কিন্তু সব সময় সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করার মধ্যে যেহেতু অসুবিধা ও বিড়ম্বনা আবশ্যক হয়, এ জন্য শুধু অঙ্গ চতুষ্টায়ের উপর যথেষ্ট করি। সুতরাং এ কারণেই অর্থাৎ নাজাসতি বহির্গত হওয়ার স্থানকে ধৌত করা ওয়াজিব হওয়ার কারণে বহির্গত হওয়া-এর وَضَف -টি অজু ভঙ্গ হওয়ার ইল্লুত সাব্যস্ত হয়েছে। এ বিবেচনায় যে, নাজাসাত বহির্গত হওয়ার কারণে শরীর পবিত্র করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বিভক্তিকরণ হয় না। যখন নাজাসাত বহির্গত হওয়ার স্থানকে ধৌত করা ওয়াজিব হয়েছে তখন সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করাও অবশ্যই ওয়াজিব হবে।

بالرضف अनुवान : سالمعنى عرب المعنى عرب المعنى الم

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنِر سَبِنِكَبُن – আমরা বলে থাকি – فَوْلُهُ ثُمَّ بِالْمَعْنَى التَّابِتِ بِالْوَصْفِ العَ عَنَالَمَ النَّابِتِ بِالْوَصْفِ العَ ইত্যাদি নাজাসাত এবং এগুলো নির্গত হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটার উপর نَفْض আরোপ করে শাফেয়ীগণ বলেছেন যে, রক্ত নির্গত হয়ে প্রবাহিত না হলে আমাদের আহনাফের মতেও অজু ভঙ্গ হয় না। অথচ এতেও তো নির্গত হওয়া ও নাজাসাত হওয়া দু'টিই বিদ্যমান। এটার এক জবাব ইতঃপূর্বে আমরা দিয়েছি যে, মূলত ঐ অবস্থায় خُرُوع সাব্যস্ত হয় না, এ জন্য অজু ভঙ্গ হয় না।

এখানে আমরা তাদের نَفْض -এর দ্বিতীয় জবাব দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। আর তা এই যে, যদি আমরা মেনে নিলাম যে, وَصُف পাওয়া গেছে, তথাপি وَصُف (তথা وَصُف) -এর দ্বারা নির্দেশনাগত (পরোক্ষ) ভাবে যা সাব্যস্ত হয় তথা উক্ত স্থান ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া পাওয়া যায়নি। এ জন্য حُکْم সাব্যস্ত হবে না।

وَهُنَاكَ لَمْ يَجِبْ غَسُلُ ذَٰلِكَ الْكُوضَعِ فَانْعَدَمَ الْحُكُمُ لِعَدِمِ الْعِلَّةِ كَأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ و. و مروج وينورد عكيه صاحب البرح السَّائِلِ عَطْفُ عَلٰى قَوْلِم فَيُورَدُ عَلَيْهِ مَا إِذَا لَمْ يَسِلْ يَعْنِي يُوْرَدُ عَلَيْنَا مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِيّ (رح) فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ بِطَرِيْقِ النَّفْضِ إِيْرَادَانِ ٱلْآوَلُ دَفَعْنَاهُ بِطَرِينَقَيْنِ وَالثَّانِي هُوَ صَاحِبُ الْجَرْجِ السَّائِلِ فَإِنَّهُ نَجَسُّ خَارِجٌ مِنَ الْبَدَنِ وَلَيْسَ بِحَدَثٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَادَامَ الْوَقْتُ بَاقِيبًا فَنَدْفَعُ بِالْحُكْمِ أَيْ نَدْفَعُهُ بِطَرِيْقَيْنِ ٱلْأُوَّلُ بِرُجُوْدِ الْحُكْمِ وَعَدَمُ تَخَلُّفِهِ بِبَيَانِ اَنَّهُ حَدَثُّ مُوْجِبٌ لِلتَّطْهِيْرِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ يَعْنِي لاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ بَلْ هُوَ حَدَثُ لٰكِنْ تَاخَّرَ حُكْمُهُ إلى مَا بَعْدَ خُرُوْجِ الْوَقْتِ وَبِالْغَرْضِ اي نَدْفَعُهُ ثَانِيًا بِـوُجُوْدِ الْغَرْضِ مِنَ الْعِلَّةِ وَحُصُولِهِ فَإِنَّ غَرْضَنَا التَّسُويَةُ بَيْنَ الدُّمِ وَالْبُولِ وَ ذٰلِكَ حَاصِلٌ فَإِنَّ الْبُولَ حَدَثُ فَإِذَا لَزِمَ صَارَ عَفَوًا لِقِيَامِ الْوَقْتِ فِي صُورة سِلْسِلِ الْبَوْلِ فَكَذَا هَذَا يَعْنِي الدَّمَ كَانَ حَدَثًا فَإِذَا لَزِمَ صَارَ عَفْوًا لِيسُاوِي الْبُولُ الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ فَصَارَ مَجْمُوعُ دُفُوْعِ النَّقضِ آرْبِعَةً ـ

সরল অনুবাদ : আর রক্ত প্রবাহিত না হওয়ার অবস্থায় যেহেতু বহির্গত হওয়ার স্থানই ধৌত করা ওয়াজিব নয়, এ জন্য ইল্লুত না পাওয়া যাওয়ার কারণে অজু ভঙ্গের হুকুমও পাওয়া যাবে না। যেন উল্লিখিত অবস্থায় বহির্গত হওয়াই পাওয়া যায়নি। (﴿ عُرُوْمِ ﴿ -এর যে অর্থ নির্দেশনাগতভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে।) উপরিউক্ত তা'লীলের উপর নিঃসরমান ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির ত্ত্বম দারাও আপত্তি উত্থাপন করা যায়। এটা গ্রন্থকার এর পূর্ববর্তী কওল - غَلَيْهِ مِنَا إِذَا لَمْ يَسِلْ -এর পূর্ববর্তী কওল উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ গুহাদ্বার ও লিঙ্গদ্বার ব্যতীত অন্যস্তান হতে বহির্গত নাজাসাতের উপর শাফেয়ীগণের পক্ষ হতে مُنَافَظَة স্বরূপ দু'টি আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। যনাধা হতে প্রথমটির উত্তর দই প্রক্রিয়ায় প্রদান করেছি। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যে ব্যক্তির ক্ষত হতে সর্বদা রক্ত অথবা পঁজ নিঃসরিত হয়, তার বেলায় শরীর হতে নাজাসাত বহির্গত হওয়ার رَسُف (উল্লিখিত অর্থসহ) পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও যতক্ষণ নামাজের সময় অবশিষ্ট থাকে. ততক্ষণ তার অজু ভঙ্গ হয় না। (সূতরাং হুকুমটি ইল্লত হতে বিচ্যুত হয়ে গেল।) আমরা তাকে হুকুম সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করি। অর্থাৎ এ আপত্তিকেও আমরা দু'টি প্রক্রিয়ায় প্রতিরোধ করে থাকি। প্রথমত এটা সাব্যস্ত করে যে, উল্লিখিত অবস্থায়ও হুকুম বিদ্যমান রয়েছে, হুকুমের বিচ্যুতি সংঘটিত হয়নি- এ কথাটি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনার মাধ্যমে যে, নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ক্ষতস্তানের নিঃসরিত রক্তও অজ ভঙ্গকারী এবং পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিবকারী। অর্থাৎ আমরা এটা স্বীকার করি না যে. ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির রক্ত নিঃসরণ অজু ভঙ্গকারী নয়: বরং এটাও অজু ভঙ্গকারী। অবশ্য ওজর-এর কারণে নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তার বেলায় অজু ভঙ্গের হুকুমটি বিলম্বিত হয়েছে এবং তা'লীলের উদ্দেশ্যের মাধ্যমেও প্রতিরোধ করি। অর্থাৎ এ আপত্তিটি খণ্ডন করার জন্য আমাদের পক্ষ হতে দিতীয় প্রক্রিয়ার উত্তর এই যে, উল্লিখিত অবস্থায় ইল্লতের উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে (যা তা'লীল বিশুদ্ধ হওয়ার নিদর্শন)। কেননা, রক্ত বহির্গত হওয়াও প্রসাবকে বে-অজু হওয়ার স্থকুমের ব্যাপারে সমান সাব্যস্ত করাই আমাদের তা'লীলের উদ্দেশ্য। আর এটা উল্লিখিত অবস্থায় অর্জিত রয়েছে। কেননা, প্রস্রাব সর্বসম্বতিক্রমে অজু ভঙ্গকারী। সূতরাং যখন প্রস্রাব সার্বক্ষণিক হয়ে যায়, তখন তা নামাজের সময় অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ক্ষমাযোগ্য। অবিরাম প্রস্রাব নির্গমন রোগের ক্ষেত্রে। সুতরাং এটার হুকুমও তদ্রূপ। অর্থাৎ রক্ত বহির্গত হওয়া স্বয়ং তো অজু ভঙ্গকারী; কিন্তু যখন তা সার্বক্ষণিক হয়ে যায়, তখন ক্ষমাযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়। যেন عَلْيُه প্রস্রাবের হুকুমের সম্পূর্ণ সমান হয়ে যায়। এভাবে আপত্তি প্রতিরোধের মোট প্রক্রিয়া সংখ্যা চারটি হলো।

خَالَهُ আর রক্ত প্রবাহিত না হওয়ার অবস্থায় نَجْبُ আবশ্যক নয় وَهُنَاكَ : শাব্দিক অনুবাদ وَهُنَاكَ : শাব্দিক অনুবাদ الْعُرْمَ আর রক্ত প্রবাহিত না হওয়ার অবস্থায় الْعُرْمُ আর রক্ত প্রবাহিত না পাওয়া যাওয়ার কারণে الْعُرْمُ وَعُمْ ইল্লত না পাওয়া যাওয়ার কারণে الْعُرْمُ وَعُمْ كَانَا الْعُرْمُ وَالْعُمْ الْعُرْمُ وَالْعُمْ الْعُرْمُ وَالْعُمْ الْعُمْ الْعُ

صَاحِبُ विश्रिक व्यवशाय مَمْ يُعْرَدُهُ عَلَيْهِ विश्रिक देशया الْنُحُرُوجُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الما اللهُ عَلَى قَوْلِهِ فَيُوْرَدُ عَلَيْهِ مَا اوَا لَمْ يَسِلْ कण्युक राक्ति क्रूम السَّائِلِ यात कर्ण निः नतमान الْجُرِجِ مِنْ এর উপর আর্থাৎ يُوْرَدُ عَلَيْنَا আমাদের উপর আপত্তি উত্থাপিত হয় مِنْ ورحا السَّانِعِيّ (رح) अल्लिशिक पृष्ठात्व वर्षा कराव عني السَّانِعِيّ (رح) अल्लिशिक पृष्ठात्व वर्षा कराव वर्षा হতে নির্গত নাজাসাতের উপর بِطَرِيْقِ النَّقْضِ মুনাকাযার পদ্ধতিতে إِيْرَادَانِ দু'টি আপত্তি الْاَرْلُ دَفَعْنَاهُ এর মধ্য হতে প্রথমটির উত্তর अमान करति । السَّائِل अिक गांध के صَاحِبُ الْجَرْج जात विठीयि रिला وَالثَّانِي पूं अिक गांध بِطَرِيْقَيْن সর্বদা রক্ত বা পুঁজ নির্গত হয় وَانَدُ نَجَسُ نَجَسُ تَاكُ نَجَسُ সর্বদা রক্ত বা পুঁজ নির্গত হয় وَانَدُ نَجَسُ تَاكُ نَجَسُ সর্বদা রক্ত বা পুঁজ নির্গত হয় وَانَدُ نَجَسُ الْبَدُنِ কারণে بَعَدُثُ بَاقِبًا হদছ হিসেবে সাব্যস্ত হবে না يَنْقُضُ الْوُضُوءُ ফলে অজু ভঙ্গ হয় না الْوَقْتُ بَاقِبًا ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে نَذْفُهُمْ আর আমরা একে প্রতিরোধ করি بِالْمُكُمِ হুকুম সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে فَنَدْفُهُمُ অর্থাৎ نَذْفُهُمْ আমরা প্রতিরোধ করি الْحُكْمِ দু'টি প্রক্রিয়ার الْحُكْمِ দু'টি প্রক্রিয়ার الْحُكْمِ দু'টি প্রক্রিয়ার وَالْمُوكُودِ হুকুম وَعَدَمُ تَخَلُّفِهِ অ কথাটি সুস্ষ্টরপে বর্ণনার মাধ্যমে وَبَيَكِانِ ক্ষতস্থান হতে নিঃসরিত रें अभार प्राक्षितकाती بُغْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ পবিত্রতা بِنَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ अपति अबु जनकाती مُوجِبً বরং এটাও অজু ভঙ্গকারী নয় عُدَثُ مَدَدُّ مَدَدُّ वরং এটাও অজু ভঙ্গকারী أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ বরং এটাও অজু ভঙ্গকারী नामात्जत সময় অতিবাহিত وَلْكِنْ تَاخَّرُ وَجِ الْوَقْتِ विना उजता उजता विनन्नि श्राह مُكْمُهُ विक्रिक श्राह कि ইওয়া পর্যন্ত وَبِالْغَرْضِ এবং তা'লীলের উদ্দেশ্যের মাধ্যমেও প্রতিরোধ করি أَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَى এ আপত্তিটি আমরা খণ্ডন করি দ্বিতীয় পর্যায়ে بِرُجُودٍ الْعُرْضَنَا উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে مِنَ الْمِلَّةِ ইল্লতের مِنَ الْمِلَّةِ এবং তা অর্জিত হয় فَإِنَّ غُرْضَنَا কননা, আমাদের তা লীলের উদ্দেশ্য التَسْوِيَةُ সমান সাব্যস্ত করা بَيْنَ الدِّم وَالْبَوْلِ রক্ত বহিগত হওয়া ও পেশাবকে বে-অজু হওয়ার হুকুমের ব্যাপারে সুতরাং فَإِذَا لَزِمَ অজু ভঙ্গকারী حَدَثُ আর এটা উল্লিখিত অবস্থায় অর্জিত হয়েছে فَإِذَا الْبَوْلُ حَاصِلً نِيْ अयन পেশাব সর্বক্ষণিক হয়ে যায় صَارَ عَفْوًا তখন তা ক্ষমাযোগ্য সাব্যস্ত হয় لِقِبَامِ الْوَقْتِ नाমাজের সময় অবশিষ্ট থাকা পর্যস্ত ज्ञा । الدُّمُ अर्था يَعْنِي प्रज्ञा वा क्ष्य ولكَ प्रज्ञा वा क्ष्य فكذًا هٰذَا هَذَا المُرْمَ अवश्वा سَلْسَلِ الْبُولِ अवश्वा वा क्ष्य व्यत २७ عَنْواً عَنْواً अश्रः जज् जनकाती نَاذَا لَيْنَ यथन जा नार्वक्रिनिक रहा याग्न كَانَ خَدَثُ व्यत रुखा فَاذَا لَيْنَ الْبَرَمَ ফলে সর্বমোট فَصَارَ مَجْمُوعُ एरमादात হকুমের সম্পূর্ণ সমান হয়ে যায় فَصَارَ مَجْمُوعُ एरमा وَلَ الْمُقِيشُ عَلْيهِ शिक्या राना أَرْبَعَةُ व्याजितारभत النَّعْض व्याजितारभत وُمُرُءٍ व्याजितारभत النَّعْض

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

واغتراض واغت

شُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِن دَفْعِ النَّقْضِ شَرَعَ فِي الْمُعَارَضَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْعِلَةِ الْمُوثِرَةِ فَكَالًا وَامَةُ الدَّلِيْلِ عَلَى عِلَى إِقَامَةُ الدَّلِيْلِ عَلَى خِلَافِ مَا اَقَامَ الدَّلِيْلُ الْاَولُ بِعَيْنِهِ فَهُو النَّوْعُ كَانَ هُو ذَٰلِكَ الدَّلِيْلُ الْاَولُ بِعَيْنِهِ فَهُو النَّوْعُ الدَّانِي فَالنَّنوعُ النَّوْعُ الثَّانِي فَالنَّنوعُ الْاَولُ وَالاَّ فَعُو النَّوْعُ الشَّانِي فَالنَّنوعُ الاَّولُ وَالاَّ فَعَارَضَةُ وَهِى الْفَلْبُ فِي الْقَلْبُ فِي الْمُعَارَضَةُ وَهِى الْفَلْبُ فِي النَّفُومُ النَّافُومُ النَّافُومُ النَّولُ اللَّهُ يَعْمَلُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَقِينِهِ مُدَّعَى الْمُعَلِّلِ يُسَمِّى مُعَارَضَةً وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ دَلِيلَةُ لَمْ يَصَلُحُ وَلِيلًا لِلْ النَّعْضِ النَّعْصَ النَّعْطَى مُنَاقَضَةً لِخَلَلٍ بَعْمَ النَّعْفَ النَّعْمَ النَّعْفَ النَّعْفَ النَّعْفَ النَّعْفَ النَّعْفَ النَّعْفَى الْمُعَارَضَةً وَالنَّقْضَ النَّعْضَ الْمُعَارَضَةَ وَيْفَا الْمُعَارَضَةً وَيْهَا الْمُعَارَضَةً وَيْهَا الْمُعَارَضَةً وَيْهَا الْمُعَارَضَةً وَيْهَا الْمُعَارَضَةً ويْهُا الْمُعَارَضَةً ويْهُا

সরল অনুবাদ: অতঃপর গ্রন্থকার (র.) আপত্তি প্রতিরোধের আলোচনা সমাপ্ত করে عَلَّة مُنَوْثِرَة এর উপর আরোপিত مُعَارَضَة সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, আর مُعَارِضَة দু' প্রকার। ক্রিক বলা হয় প্রতিপক্ষ যে দাবির উপর দলিল পেশ করেছে, তার বিপরীতে দলিল পেশ করা। এটার দু'টি অবস্থা হতে পারে। যদি দাবি পেশকারীর পেশকৃত দলিলই হুবহু े এর দলিল হয়ে যায়, তাহলে এটা প্রথম প্রকার। নতুবা তা দিতীয় প্রকার। সুতরাং প্রথম প্রকার হচ্ছে এমন कि अखर्ड़ करत वर वरा के مُنَاقَضَة या مُعَارَضَة نن নামে অভিহিত। উসুলী ও তর্কবিদ উভয় সম্প্রদায়েরই পরিভাষায়। সূতরাং এ বিবেচনায় যে, এটা ইল্লুত পেশকারীর দাবির বিপরীত বস্তর প্রতি নির্দেশ করে, তাকে مُعَارَضَة নামে অভিহিত করা হয়। আর এ বিবেচনায় যে, ইল্লুত পেশকারীর দলিলের মধ্যে ত্রুটি হওয়ার কারণে স্বয়ং তার ব্যাপারে দলিল হওয়ার উপযুক্ত থাকেনি: বরং এটা তার প্রতিপক্ষের দলিল হয়ে গেছে। তাকে مَنْ الْحَدَّةُ নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য তাতে عَارَضَة ই মূল লক্ষ্য, تَعْض বা আপত্তি তুধু আনুষঙ্গিকভাবে পাওয়া যায়। কারণ, وعلَّة مُؤْثَرَة والمعالمة والمعالمة عليه المعالمة المعالم মৌলিক ও উদ্দেশ্যগতভাবে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। مُعَارَضَةً فِيهَا الْمُنَاقَضَةُ - अ कना शहकात (त.)- अत नाम त्तरथरहन विदः विवाद नाम أَنْ عُلَيْهَا الْمُعَارَضَةُ مَنَا قَضَةً فَيْهَا الْمُعَارَضَةُ مَاكِمَا مَنَا قَضَةً فَيْهَا الْمُعَارَضَةُ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- जब जाटना : भूगित्रिक (त.) ইতঃপূর্বে بن دُفع النَّ قَض الغ - जब जाटना : भूगित्रिक (त.) ইতঃপূর্বে بن دُفع النَّ قَض الغ - जब जाटना : भूगित्रिक (त.) ইতঃপূর্বে بن دُفع النَّ عَض الغ - जब जाटना कर्तात প্রয়াস পেয়েছেন। সূতরাং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, بن دُفع النَّ قَض - এর উপর আরোপিত - مُعَارَض বেল বিরোধীগণ যে দাবির উপর দলিল পেশ করেছেন তার বিরুদ্ধে দলিল প্রতিষ্ঠা করা। هم تَعَارَضُ বিশারদগণের পরিভাষায় প্রথম مُعَارِضُ दिला যাতে আনুষঙ্গিকভাবে - مُعَافَض - গ শিমিল রয়েছে। একদিকের বিচারে তাকে مُعَارِضُ বেল। আর তা হলো আর তা হলো এটা مُعَارِضُ - এর দাবির বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। আর অন্য দিকের বিবেচনায় এটাকে مُعَالُلُ বেল। আর তা হলো এটা গ দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না; বরং এটা তার বিরোধীর দলিল হয়ে গেছে। তবে এটাতে مُعَارُضُه فِيهُ الْمُنَافَضُه الْمُعَارُضُه فِيهُ الْمُنَافَضُه الْمُعَارُضُه فَا الْمُعَارُضُه فَا الْمُنَافَضُه الْمُعَارُضُه الْمُعَارُضُه فَا الْمُنَافَضُه الْمُعَارُضُه الْمُنَافَضُه الْمُعَارُضُه الْمُنَافَضُه الْمُعَارُضُه الْمُنَافَضُه الْمُعَارِضُه الْمُنَافَضُه الْمُعَارِضُه الْمُنَافَضُه الْمُعَارُضُه الْمُنَافِقُهُ الْمُنَافَضُه الْمُعَارِضُه الْمُنَافَضُه الْمُعَارِضُه الْمُنَافَضُه الْمُنَافِقُهُ الْمُنَافِقُة وَالْمُ الْمُنَافِقُهُ الْمُنَافِقُة وَالْمُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُنْعُلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُ الْمُنْهُ وَلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُنْهُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُنْهُ وَلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُنْعُلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُ الْمُنْعُلُولُ وَالْمُعُلِّ وَالْمُعُلِّ وَالْمُ وَالْمُعُلِّ وَالْمُعُلِّ وَالْمُعُلِّ وَالْمُعُلِّ وَالْمُعُ

وَهِى نَوْعَانِ اَحَدُهُمَا قَلْبُ الْعِلَةِ عُكُمًا
وَالْحُكْمِ عِلَّةً وَهُو مَاخُوذٌ مِنْ قَلْبِ الْقَصْعُةِ
اَىٰ جَعْلُ اَعْلَاهَا اَسْفَلَهَا وَاسْفَلِهَا اَعْلَاهَا
اَیْ جَعْلُ اَعْلٰی وَالْحُکُمُ اَسْفَلُ وَهُو لاَ یَتَحَقَّتُ
فَالْعِلَّةُ اَعْلٰی وَالْحُکُمُ اَسْفَلُ وَهُو لاَ یَتَحَقَّتُ
اللَّا إِذَا جُعِلَ الْوَصْفُ فِی الْقِیبَاسِ حُکْمًا
اللَّا إِذَا جُعِلَ الْوَصْفُ الْمَحْضُ
اللَّذِی لاَ یَقْبَلُهُ کَقُولِهِمْ آی الشَّافِعِیَّةُ اِنَّ الْرَصْفُ الْمَحْضُ
اللَّذِی لاَ یَقْبَلُهُ کَقُولِهِمْ آی الشَّافِعِیَّةُ اِنَّ الْکُفَّارَ جِنْسُ یَخْلَدُ بِکُرُهُمْ مِائِدٌ فَیَرْجَمُ الْکُفَّارَ جِنْسُ یَخْلُدُ بِکُرُهُمْ مِائِدٌ فَیَرْجَمُ اللَّهُ الْمُسْلِمِیْنَ یَعْنِیْ اَنَّ الْاسْلاَمُ لَیْسَ بِشَرْطِ لِلْإِحْصَانِ فَکَمَا اَنَّ الْمُسْلِمِیْنَ یُرْجَمُ بِعَضُهُمْ وَیُجَلِدُ بَعْضُهُمْ فَکَذَا الْکُفَّارُ۔

সরল অনুবাদ : আর এ প্রথম প্রকারটি আবার দু' প্রকারে বিভক্ত- ১. ইল্লুতকে উল্টিয়ে হুকুমে পরিণত করা এবং ২. হুকুমকে উল্টিয়ে ইল্লুতে পরিণত के ता । शहकात (त.)- धत का अन انعلة - बेर्न अह गरि عَنْبُ انْعِلَة - केता । शहकात (त.)- فَنْبُ انْعِلُة नकि غَلْثُ الْقَصَعَة হতে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ পেয়ালার উপরের অংশকে নিচে এবং নিচের অংশকে উপরে করে দেওয়া। এখানে উপরের অংশ দ্বারা ইল্লুত এবং নিচের অংশ দারা হুকুমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। قُلُف-এর এ প্রকারটি শুধু তখনই পাওয়া যেতে পারে, যখন কোনো শরয়ী হুকুমকে কিয়াসের ইল্লুত সাব্যস্ত করা হবে। এমনভাবে যে, তাকে উল্টিয়ে পুনরায় হুকুম সাব্যস্ত করারও যোগ্যতা রাখে। কিন্তু যদি ইল্লত হয়, যা হুকুম হওয়ার উপযুক্ত নয় তাহলে তাতে کُلُت সাব্যস্ত হতে পারে না। যেমন, তাদের কাওল-অর্থাৎ শাফেয়ীগণের এ বক্তব্য যে. কাফিররা হচ্ছে একটি সম্প্রদায়। তাদের অবিবাহিতদের জেনার অপরাধে একশত বেত্রাঘাত প্রদান করা হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের বিবাহিতগণকেও এই অপরাধে মুসলমানদের ন্যায় বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা-এর শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট 🍰 হওয়ার জন্য ইসলাম শর্ত নয়। এ জন্য যদ্রপ মুসলমানদের মধ্যে হতে কিছু লোককে রজম করা হয় এবং কিছু লোককে বেত্রাঘাত করা হয়, কাফিরদের বেলায়ও এই একই আচরণ করা হবে।

قلب -এর প্রথম প্রকার قَلْهُ وَهُو َ نَوْعَانِ احْدُهُما قَلْبُ الْعِلَّةِ حُكْماً الخ -এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, مُعَارَضَه প্রথমত দু' প্রকার। ক্রক্ক এমন مُعَارَضَه যার মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবে مُعَارَضَه -এর অর্থ রয়েছে। এটাকে قَلْب বলে। এটা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। عِلَّة -ক مُخْم এবং مُخْم এবং مُخْم -এ পরিবর্তিক করা।

यেমন— শাফেয়ীগণ বলেছেন যে, কাফিরদের অবিবাহিতদেরকে জেনার কারণে একশত বেত্রাঘাত করা হয়। সুতরাং তাদের বিবাহিত মহিলাদেরকে জেনার কারণে রজম করা হবে, য্দ্রেপ মুসলমানদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তারা এক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর কিয়াস করে বিবাহিত কাফির মহিলার রজমের জন্য একশত বেত্রাঘাতকে على ইসেবে গণ্য করেছেন। কেননা, একশত বেত্রাঘাত কুমারীর চূড়ান্ত শাস্তি, যদ্রেপ রজম বিবাহিত মহিলার চূড়ান্ত শাস্তি। সুতরাং যখন কুমারীর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শাস্তি ওয়াজিব করা হলো তখন বিবাহিতার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত শাস্তি ওয়াজিব হবে। কেননা, নিয়ামত যত বড় হয় এটার নাশুকরীর কারণে শাস্তিও তত বড় হয়ে থাকে। সুতরাং কুমারীর ক্ষেত্রে যখন একশত বেত্রাঘাত ওয়াজিব হলো তখন বিবাহিতার ক্ষেত্রে অবশ্যই তদপেক্ষা অধিক ওয়াজিব হবে। আর তা রজম অন্য কিছু হতে পারে না। কেননা, শরিয়ত একশত বেত্রাঘাতের উপর রজম ব্যতীত অন্য কিছুকে ওয়াজিব করেনি। (ইবনে মালিক অনুরূপ বলেছেন।)

فَجُعِلَ جِلْدُ الْمِائَةِ عِلَّةً لِرَجْمِ النَّهِيْفِ بالْقِيَاسِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ حُكُمُ شَرْعِيٌّ وَعِنْدَنَا لَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ شَرْطًا لِلْإِحْصَانِ وَالْكُفَّارُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا الْجِلْدُ بِكُرَّا كَانَ اَوْ ثَيِّبًا عَارَضْنَاهُمْ بِالْقَلْبِ فَنَقُولُ لِمُونَ إِنَّمَا يُجُلَدُ بِكُرُهُمْ مِائَةً لِإِنَّهُ يُرجَمُ ثُيِّبُهُمْ أَىْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْجِلْدَ عِلَّةً لِلرَّجْمِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَلِ الرَّجْمُ عِلَّةٌ لِلْجِلْدِ فِيْهِمْ فَلْذِهِ مُعَارَضَةً لِآنَّهَا تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مُدَّعَى الْمُعَلِّلِ الَّذِي هُوَ رَجْمُ ثَيِّبِهِمْ وَفِيْهَا مُنَاقَضَةً لِدَلِيْلِهِمْ بِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً وَالْمُخْلِصُ مِنْهُ يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَرِدَ عَلَى عِلَتِهِ الْقَلْبُ فِي الْمَالِ فَطَرِيقُهُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ أَنْ يُخْرِجَ الْكَلاَمَ مَخْرَجَ الْإِسْتِدُلَالِ فَانَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشُّنَّ وَلِيلاً عَلَى شَيْرٍ وَ ذَلِكَ الشَّى يَكُونُ دَلِيلًا عَلَيْهِ كَالنَّارِ مَعَ الدُّخَانِ بِخِلَافِ الْعِلِّبَةِ فَإِنَّهُ يَتَعَبَّنُ أَنْ يَكُونَ احَدُهُمَا عِلَّةً وَالْأَخُرُ مَعْلُولًا فَالْقَلْبُ يَضُرُّهُ وَلٰكِنَّ لٰهَذَا الْمُخْلِصَ لاَ يَنْفُعُ للْهُنَا لِلشَّافِعِيّ (رح) إذْ لاَ مُسَاوَاة بَيننهُ مَا لِاَنَّ الرَّجْمَ عُقُوبَةً غَلِيْظَةٌ وَلَهُ شُرُوطٌ وَالْجِلْدُ لَيْسَ كَذٰلِكَ \_

অনুবাদ : এখানে শাফেয়ীগণ মুসলমানদের উপর কিয়াস করে কাফিরদের বেলায় একশত বেত্রাঘাতকে رَجْم ثَيَبْ مَا বিবাহিতকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এ ইল্লতটি (একশত বেত্রাঘাত) মূলত শরিয়তের একটি হুকুম। আর আমাদের মতে যেহেতু হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত, আর কাফিরগণকে চাই তারা বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত উভয় অবস্থায় ভধু একশত বেত্রাঘাত প্রদানের হুকুমই রয়েছে, এ জন্য আমরা भारकशी गरनत এই ठा नीनरक غَلْت -এর মাধ্যমে مُعَارَضَة করে থাকে। আর এরপ বলি- মুসলমানদের অবিবাহিতগণকে এ জন্য একশত বেত্রাঘাত প্রদান করা হয় যে. তাদের বিবাহিতগণকে রজম করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা এটা স্বীকার করি না যে, মুসলমানদের বেলায় বেত্রাঘাত রজমের জন্য ইল্লত: বরং রজমই বেত্রাঘাতের জন্য كُفَارَضَة व वित्वहनाग्न एठा عُلُد عَمَارَضَة व वित्वहनाग्न एठा عَلُد عَمَارَضَة বটে যে. ইল্লুত পেশকারীর উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিবাহিত কাফিরদের বেলায় রজম সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে নির্দেশ করে। আবার একই সঙ্গে তাতে তাদের দলিলের উপর ক্রিভিও রয়েছে যে, যে হুকুমকে ইল্লুত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা ইল্লুত হওয়ার যোগ্য নয়। আর এটা হতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় এই যে, অর্থাৎ যদি কেউ তার ইল্লতের উপর غنْت-এর মাধ্যমে এর আপত্তি উত্থাপিত না হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে. তাহলে এটার পদ্ধতি এই যে. সে প্রথম হতেই তার বক্তব্যকে (তা'লীলের পরিবর্তে) দলিল পেশ করার আকারে উপস্থাপিত করবে। কেননা, এটা সম্ভব যে, একটি বস্ত অপর বস্তুর জন্য দলিল হবে এবং হুবহু ঐ অপর বস্তুটি প্রথম বস্তুটির দলিল হবে। যেমন- আগুন ধোঁয়ার দলিল হতে পারে এবং ধোঁয়াও আগুনের দলিল হতে পারে। কিন্তু তা'লীল এটার বিপরীত। কেননা, সে ক্ষেত্রে একটি বস্তুর ইল্লত হওয়া এবং অপর বস্তুর হুকুম হওয়া সুনির্দিষ্ট আর نَلْ এটার জন্য ক্ষতিকর। (কিন্তু عُعُارَضَة এর মাধ্যমে مُعُارَضَة হতে নিষ্কৃতি লাভের এই পদ্ধতিটি কার্যকর হওয়া শুধ তখনই সম্ভবপর, যখন উভয় বস্তু পরস্পর সমান ও একে অন্যের সমকক্ষ হবে। সূতরাং) উল্লিখিত মাসআলায় এ নিষ্কৃতি শাফেয়ীগণের বেলায় উপকারী সাব্যস্ত হবে না। কেননা, তাঁদের ইল্লত ও হুকুমের মধ্যে সমতা নেই। কারণ, রজমের শাস্তি কঠোর এবং তার জন্য বিশেষ বিশেষ শর্ত রয়েছে। আর বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে এ সব বিষয় পাওয়া যায় না।

رق البنائي النائية المسلم المنافق ا

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَلَا فَنَقُولُ إِنَّنَا الْمُسَلِّمُونَ الْعَ وَهِمَ عَالَهُ الْمُسَلِّمُونَ الْعَ وَهِمَ عَالَمُ وَالْعَ الْمُسَلِّمُونَ الْعَ وَهِمَ عَلَيْهِ وَهِمَ عَلَيْهِ وَهِمَ اللهِ وَهِمَ اللهِ وَهِمَ اللهُ وَهُمُ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُ وَمُعُمُّ ومُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُ وَمُعُمُّ ومُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ ومُ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ وَمُعُمُّ ومُعُمُّ ومُعُمُّ ومُعُمُّ ومُعُمُّ مُعُمُّ ومُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُ مُعُمُّ مُعُمُّ ومُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُمُ مُعُمُ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمُّ مُعُمِ

অবশ্য عَلَيْل -এর অভিযোগ হতে আত্মরক্ষা করার একটি উপায় আছে। আর তা হলো عَلَيْل -এর পদ্ধতি অবলম্বন না করে أَعْلَيْل -এর পদ্ধতি অনুসরণ করা। কেননা, দু'টি বস্তুর মধ্যে একটি عِلَّت ও অপরটি أَسْتِدُلاُل হওয়া নির্ধারিত। কিন্তু দলিলের ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য নয়। বরং দু'টি বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকেই একে অপরের জন্য দলিল হওয়ার অবকাশ রাখে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) اِسْتِدُلالُ -এর পদ্ধতি অনুসরণ করে এ স্থলে রেহাই পাবেন না। কেননা, রজম ও বেত্রাহাতের মধ্যে সমতা নেই।

وَيَنْفَعُنَا لَوْ قُلْنَا الصَّوْمُ عِبَادُهُ لَكُوْ مَا لِنَا الْحَصْمُ عِبَادُهُ لَكُوْمُ الْمَا الْخَصْمُ الْمَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ إِذْ لَوْ قَلَبَ الْخَصْمُ فَيَقُولُ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فَيَقُولُ إِنَّمَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فَيَنَا اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ

সরল অনুবাদ : অবশ্য আমাদের বেলায় উপকারী বটে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন আমরা এরূপ বলবো যে, রোজা একটি ইবাদত যা মানুতকরণ দ্বারা আবশ্যক হয়ে যায়, এ জন্য শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হয়ে যাবে। এখন যদি প্রতিপক্ষ এটাকে عَلْب করে এরপ বলেন যে, রোজা শুরু করা দ্বারা আবশ্যক হওয়ার কারণে মানুতকরণ দ্বারাও আবশ্যক হয়ে যায়. তাহলে এটা আমাদের বেলায় ক্ষতিকর নয়। কেননা, এতদুভয়ের মধ্যে সমতা রয়েছে। এ জন্য এদের প্রত্যেকটি দারা অন্যটির উপর দলিল পেশ করা সম্ভবপর। 🛁 -এর দিতীয় প্রকার হলো- ইল্লতকে এমনভাবে উল্টিয়ে দিতে হবে যে, তা দলিল পেশকারীর দাবির পক্ষে দলিল হওয়ার পরিবর্তে তার বিপরীত বস্তুর প্রতি নির্দেশকারী হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের জন্য। আর এ نَـــٰــ (অনুভবযোগ্য ব্যাপারে) চামড়ার থলে উল্টানো-এর সাথে সাদশ্য রাখে। অর্থাৎ পাথেয়-সামগ্রী রাখার থলের অভান্তর ভাগকে বাহির এবং বাহিরের অংশকে ভিতরের দিকে করে দেওয়া। যেন ইল্লতের পিঠ তোমার দিকে ছিল এবং মুখ দলিল পেশকারীর দিকে। আর 此 করার পর পিঠ দলিল পেশকারীর দিকে হয়ে গেছে এবং মুখ তোমার দিকে ফিরে গেছে।

(ताजा वकि अनुवान : التَّسُومُ عِبَادَةُ या जावनगुक रहा यात्र وَسُنَعُنَا عَلَا المَّسُومُ عِبَادَةُ या जावनगुक रहा यात्र وَسُنَدُ विश्व विश्व

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর দিতীয় প্রকারের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। وَغَلْبُ الْمُرَصَّفِ الْخَ এর দিতীয় প্রকারের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, مُعَارَضَة بَنِهُا الْمُنَاقَضَة এর প্রথম প্রকার عَمْارَضَة بَنِهُا الْمُنَاقَضَة নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। একে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের আলোচনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। এখনে দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে।

-এর দিতীয় প্রকার হচ্ছে عِلَّت -কে এমনভাবে ওলট-পালট করে দেওয়া যাতে এটা مُعْنَبُ -এর জন্য দিলল না হয়; বরং তার দাবির বিপরীত অর্থকে সাব্যস্ত করে। এ عَلْب جَرَابُ কে (পাথেয় পাত্র পাল্টানো)-এর সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ পাথেয় পাত্রের ভিতরের দিককে বাইরের দিকে করে দেওয়া এবং বাইরের দিককে ভিতরের দিকে করে দেওয়া যেন عِلَّت -এর পশ্চাৎদিক খণ্ডনকারীর দিকে ছিল, আর সমুখ ভাগ খণ্ডনকারীর দিকে ফিরে গেছে - عَلْب -এর পর أَنْ مُعَارَضُه বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে এখন য়েহেতু আর দলিলের দ্বারা তার দাবির প্রমাণিত হয় না এ দিকের বিবেচনায় একে مُعَارَضُه নামে আখ্যায়ত করা হয়ে থাকে।

فَهُوَ مُعَارِضَةً مِنْ حَبْثُ أَنَّهُ يَكُلُ عِلْمِ خِلَانِ مُدَّعَى الْخَصْمِ وَفِيْدِ مُنَاقَضَةٌ هِنْ حَيْثُ أَنَّ دَلِيْكُهُ لَمْ يَدُلُّ عَلَى مُدَّعَاهُ وَهٰذَا هُوَ الَّذِي يُسَيِّبِهِ اَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ بِالْمُعَارَضَةِ بِالْقَلْبِ وَيَجْرِيْ فِيْ كَثِيْدٍ مِنَ الْأَحْيَانِ فِي الْمُغَالَطَةِ الْعَامَّةِ الْوُرُوْدِ كَمَا بَيَّنُوهُ فِي رُورِ كُتُبِهِمْ كُفُولِهِمْ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ أِنَّهُ صَوْمٍ فَرْضٍ فَكَ يَتَأَدُّى إِلَّا بِتَعْيِينِ النِّبَّةِ كَصَوْم الْقَضَاءِ فَجُعِلَتِ الْفَرْضِيَّةُ عِلَّةً لِلتَّعَيُّنِ فَعَارَضْنَاهُ بِالْقُلْبِ وَجَعَلْنَا الْفَرْضِيَّةَ دَلِيْلًا عَلٰى عَدَمِ التَّعَيُّنِ فَقُلْنَا لَمَّا كَانُ صُومًا فَرْضًا إِسْتَغْنٰى عَنْ تَعْيِيْنِ النِّيَّةِ بَعْدَ تَعَبُّنِهِ كَصَوْمِ الْقَضَاءِ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْيِيْنِ وَاحِدٍ فَقَطْ لَا زَائِدَ فِيْهِ فَهٰذَا كَذَٰلِكَ لَكِنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ وَلَهَذَا تَعَيُّنُ قَبْلَهُ مِن جَانِبِ الشَّارِعِ حَيْثُ قَالَ إِذَا انسَلَحَ شُعْبَانُ فَلاَ صَوْمَ إلاَّ عَنْ رَمَىضَانَ فَصَوْمُ رَمَى ضَانَ وَصَوْمُ الْتَصَصَاءِ سَوَاءٌ فِي أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى تَعْيِيْنِ بَعْدَ تَعَيَّنِ لُكِنَّ الرَّمَضَانَ لَمَّا كَانَ مُعَبَّنًا قَبْلَ الشُّرُوعِ فَلَا يُحْتَاجُ إلى تعبينين العَبْدِ وصَوْمُ الْقَضَاءِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا قَبْلَ الشُّرُوعِ إِحْتَاجَ إلى تَعْيِينِ الْعَبْدِ مَرَّةً ـ

সরল অনুবাদ : একে এই বিবেচনায় বলা হয় যে, এমন দলিল পেশকারীর দলিল তার দাবির বিপরীত বস্তুর প্রতি নির্দেশ করে। আর مُنَاقَطَة এই বিবেচনায় বলা হয় যে, এই দলিল দ্বারা এখন তার দাবি সাব্যস্ত হয় না فَقَد) - عند انتَقَضَ دَلِيلُهُ) अत এই প্রকারকেই नात्म आथााग्निত कत्तन । आत अघताघत مُعَارَضَةً بِالْقَلْب সংঘটিত ভ্রান্তি (অর্থাৎ কিয়াসে ফাসেদ)-কে প্রতিরোধ করার याशारत नाधात वह مُعَارَضَةُ بِالْقَلْبِ अवाशारत नाधात वह গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যার বিশদ বিবরণ তর্কশাস্ত্রের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- রমজানের রোজা সম্পর্কে শাফেয়ীগণ বলেন যে, যেহেতু এটা ফরজ রোজা, এ জন্য নিয়ত নির্দিষ্ট করা ব্যতীত আদায় হবে না। যদ্রপ কাজা রোজা নিয়ত নির্দিষ্ট করা ব্যতীত আদায় হয় না। এ মাসআলায় ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্ট করার ইল্লত সাব্যস্ত कता रख़ि । किछू जामता مُعَارَضَةُ بِالْقَلْبِ - এत সাহাযো এটার উত্তর প্রদান করি এবং ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্ট না করার দলিল সাব্যস্ত করি। সুতরাং আমরা এরূপ বলি যে. রমজানের রোজা যেহেতৃ ফরজ. এ জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পর নিজের পক্ষ হতে নিয়ত নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন- কাজা রোজা। অর্থাৎ যদ্রূপ কাজা রোজা একবার নির্দিষ্ট করে নেওয়ার পর পুনরায় তা নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন থাকে না, তদ্রুপ রমজানের রোজাও পুনরায় নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য কাজা রোজা নির্দিষ্ট হয় (নিয়তের সাথে) ওক করা দারা আর রমজানের রোজা পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে। যেমন-নবী করীম 🚃 ইরশাদ করেছেন, 'যখন শাবান মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন রমজানের রোজা ব্যতীত অন্য কোনো রোজা নেই।' মোটকথা, রমজানের রোজা এবং কাজা রোজা উভয়ই এ ব্যাপারে সমান যে, একবার নির্দিষ্ট করার পর পুনরায় নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু রমজানের রোজা যেহেতু শুরু করার পূর্ব হতেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট, এ জন্য বান্দার পক্ষ হতে পুনরায় নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। আর কাজা রোজা যেহেতু শুরু করার পূর্বে নির্দিষ্ট নয়, এ জন্য বান্দার পক্ষ হতে একবার নির্দিষ্ট করা আবশ্যক।

রোজসিম্পরে اِلَّا بِتَعْبِينِ النِّبَّةِ যে এটা ফরজ রোজা فَلا بَتَأَدِّى কাজেই এটা আদায় হবে না اِنَّهُ صَوْمُ فَرْضٍ করা ব্যতীত كَصُوم الْقَضَاء যেমন কাজা রোজা নিয়ত নির্দিষ্ট করা ব্যতীত আদায় হয় না كَصُوم الْقَضَاء এ মাসআলায় সাব্যস্ত করা হয়েছে मूजाताया بِالْقَلْبِ केख़ जामता এत উखत প्रमान कांति فَعَارَضْنَاهُ निয़ত निर्मिष्ट कतात الْفُرْضِيَّةُ فَقُلْنَا क्रिंड क्रेंड विन-कलतित प्रांटारा التَّعَيُّنِ निव्हें के के के विन-केलतित प्रांटारा وَجَعَلْنَا الْفَرْضِيَّةَ किर्हेंड विन-केलतित प्रांटारा وَعَلَيْنَا الْفَرْضِيَّةَ किर्हेंड विन-केलतित प्रांटारा وَقَعُلْنَا الْفَرْضِيَّةَ किर्हेंड विन-केलतित प्रांटारा وَقَعُلْنَا الْفَرْضِيَّةَ किर्हेंड विन-केलतित प्रांटारा وَقَعُلُنَا الْفَرْضِيَّةَ किर्हेंड विन-केलतित प्रांटारा وَقَعُلْنَا الْفَرْضِيَّةَ किर्हेंड विन-केलतित प्रांटारा وَقَعُلُنَا الْفَرْضِيَّةَ किर्हेंड विन-केलतित प्रांटारा وَقَعُلُنَا الْفَرْضِيَّةَ الْفَرْضِيَّةَ وَالْمُعَالِّقُونَ وَالْمُعَالِّقُونَ وَالْمُعَالِّقُونَ وَالْمُعَالِّقُونَ وَالْمُعَالِّقُونَ وَالْمُعَالِّقُونَ وَالْمُعَالِّقُونَ وَالْمُعَالِّقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُونَ وَالْمُعَالِقُ সুতরাং আমরা এরপ বলি كَمَّا كَانَ صُوْمًا فَرْضًا وَعُرَا السَّعُفُنَى क्रां व्याभता এরপ বলি كَمَّا كَانَ صُوْمًا فَرْضًا إِنَّهَا আল্লাহ তা আলার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পর كَصَوْمِ الْعَضَاءِ যেমন কাজা রোজা النَّزِيَّةِ কাজা রোজা প্রয়োজন الى تَعْيِيْنِ নির্দিষ্ট করে নেওয়া يُحْتَاجُ কাজা রোজা প্রয়োজন الى تَعْيِيْنِ প্রয়োজন হয় না لَكِنْنُ তদ্রপ রমজানের রোজাও পূর্ণ নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই لَكِنْنُ كَذُٰلِكَ কিন্তু أَنْمَا يَتَعَيَّنُ وَهُوا كُذُٰلِكَ निर्निष्ट रह وَالسُّرُوع एक कता दाता وَهُذَا वात तप्ता السَّارِع एक कता दाता إللَّهُ مُون جَانِبِ السُّلُوء والسُّرُوع हा निर्निष्ट بِالسُّرُوع हा निर्निष्ट بِالسُّرُوع हा निर्निष्ट প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে خَبْثُ قَالَ যেমনি নবী করীম 🚃 এরশাদ করেছেন انْسَلَخُ যখন অতিক্রান্ত হয়ে যায় مُنْبُثُ শাবান মাস وَصُوْمُ वर्णन जना कात्ना ताजा तन्हें وَصُوْمُ رَمُضَانَ वर्णन जना कात्ना ताजा तन्हें وَصُوْمُ اللّ عَنْ رَمُضَانَ अर्थन जना कात्ना ताजा وَصُوْمُ পুনরায় الله تَعْبِينِي যে এটার প্রয়োজন নেই النَّهُ لاَ يُحْتَاجُ এবং কাজার রোজা سَرَاءٌ فِيْ নির্দিষ্টকরণের بَعْدَ تَعْيَن مُعَيَّنًا কিন্তু রমজানের রোজা لَكِنَّ الرَّمَضَانَ যেহেতু আল্লাহর তা আলার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট وَعُدِينِ الْعُبْدِ व जना প্রয়োজন নেই إِلَى تَعْدِينِنِ الْعَبْدِ व जना अक्ष فَلَا يُعْتَاجُ वानात পক হতে পুনরায় নির্দিষ্ট করার وَضَوْمُ الْفَضَاءِ আর কাজা রোজা لَمَ يَكُنْ مُتَعَبِّنًا كَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّنًا وَهُ هَا अथन নির্দিষ্ট নেই وَعَبْلُ الشُّرُوعِ उपन নির্দিষ্ট করার পূর্বে وَحَتَاجَ وَالْى تَعْبِينُونِ الْعَبْدِ अजन आवশ্যক الْحَتَاجَ वान्नात নির্দিষ্ট করা أَمَّرَةً ومُحَاجَ اللهُ تَعْبِينُونِ الْعَبْدِ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা
عدم والمنافع المنافع المناف হয়েছে । এখানে اَسْتِدْلَالُ -এর দ্বিতীয় প্রকার যাতে نَلْب -কে এমনভাবে পাল্টিয়ে দেওয়া হয় যদ্দরুন اِسْتِدْلَالُ তার বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, তার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং শাফেয়ীগণ বলে থাকেন যে, রোজা যেহেতু ফরজ সেহেতু নিয়ত নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত এটা আদায় হবে না। যদ্রপ কাজা রোজা নিয়তের নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত আদায় হয় না। লক্ষণীয় যে, مُعَارِضَةً আলোচ্য মাস্আলায় শাফেয়ীগণ রোজা ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্টকরণের عِلْة হিসেবে গণ্য করেছেন। অথচ আমরা এর মাধ্যমে ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্ট না করার দলিল হিসেবে গণ্য করে থাকি। অর্থাৎ আমরা বলি যে, আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পর বান্দা নিজের পক্ষ হতে রমজানের রোজার নিয়ত নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যদ্রপ কাজা রোজা একবার (বান্দা কর্তৃক) নির্দিষ্ট হওয়ার পর পুনরায় নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন থাকে না। মোটকথা, ফরজ রোজা একবার নির্দিষ্ট হওয়ার পর-চাই বান্দা কর্তৃক হোক অথবা আল্লাহ কর্তৃক হোক পুনরায় নির্দিষ্ট করবার প্রয়োজন নেই। যা হোক, শাফেয়ীগণ যে పَرُضَيُّت ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্টকরণের عُلَّه হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আমরা তাকেই নিয়ত নির্দিষ্ট না করার عِلَّه হিসেবে সাব্যস্ত করে তাদের বিপরীত দাবি প্রমাণ করেছি।

وَقَدْ تُقَلَبُ الْعِلَةُ مِنْ وَجَدٍ الْحَلَ عَيْمَ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُو ضَعِيفٌ كَقُولِهِمْ أَي الشَّافِعِينَةُ فِي حَقِّ النَّوافِلِ حَيثُ لاَ تَلْزَمُ بِالشَّرُوعِ وَلاَ تُقْضَى بِالْإِفْسَادِ عِنْدَهُمْ هٰذِه عِبَادَةً لاَ يَمْضِى فِي فَاسِدِهَا أَيْ إِذَا فَسَدَتْ عِبَادَةً لاَ يَمْضِى فِي فَاسِدِهَا أَيْ إِذَا فَسَدَتْ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ إِفْسَادٍ بِظُهُورِ الْحَدَثِ مِنَ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ إِفْسَادٍ بِظُهُورِ الْحَدَثِ مِنَ الْمُصَلِّى لاَ يَجِبُ إِنْسَامُهَا وَهٰذَا بِجِلانِ الْحَجِ الْمَضَى وَالْقَضَاءُ الْمُضَلِّى وَالْقَضَاءُ وَلَا قَصَاءُ وَلَا قَلْمَ لَوْ الْمَضَى وَالْقَضَاءُ وَلَا تَلْوَا فَكَ اللّهُ اللّهُ وَلَا الشَّرُوعِ كَالْوُضُوءَ فَإِنَّهُ لَمَا لَهُ مَا مُعْدَدُ فَاللّهُ لَا يَعْمِ فِي فَاسِدِهِ لَمْ يَلْزُمْ بِالشَّرُوعِ كَالْوُضُوءَ فَإِنَّهُ لَمَا لَمُ مَنْ فِي فَاسِدِهِ لَمْ يَلْزُمْ بِالشَّرُوعِ عَالِمُ الشَّرُوعِ عَلَيْ الشَّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَالْمُوعِ عَلَيْ لَا الشَّرُوعِ عَلَيْ الشَّهُ وَالْمَقَالَ السَّوْلِ عَلَيْ الشَّرُمُ وَالْمَالَاقُ وَالْمَالَاقُ وَالْمَا السَّافِي السَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ السَّوْمِ فَى فَالْمِدِهِ لَمْ يَلْوَمُ مِنْ فِي فَالْمِوهِ لَمْ يَلْوَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ السَّدِهِ الْمُعْرِقِ فَالْمِ السَّافِي السَّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ السَّهُ الْمُعْمَى السَّهُ الْمُ السَّهُ الْمُعْمِلِي السَّهُ الْمُعْمِلُ السَّهُ السَّهُ الْمُعْمَالِهُ السَّهُ الْمُعْمِلِي السَّهُ الْمُعْلَى السَّهُ السَّهُ الْمُعْمِلِي السَّهُ الْمُعْمَلِي السَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي السَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى السَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي السَّهُ الْمُعْمِلُ السَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ السَّهُ الْمُعْمِلِي السَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُومِ الْمُعْمِلِي السَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ

সরল অনুবাদ : আর কোনো কোনো সময়
অন্য আরেক পন্থায় عَلَّ হয়ে থাকে উল্লিখিত উভয়
পন্থা ব্যতীত। কিন্তু এ পন্থাটি দুর্বল। যেমন— তাঁরা বলেন
যে, অর্থাৎ শাফেয়ীগণ নফল সম্পর্কে বলেন যে, শুরু করার
কারণে পূর্ণ করা আবশ্যক নয়। আর শুরু করার পর ফাসেদ
করা দ্বারা কাজা ওয়াজিব নয়। যার স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে
গিয়ে তাঁরা বলেন, এই নফলসমূহ এমন ইবাদত যে, তা
ফাসেদ হয়ে গেলে পূর্ণ করার হুকুম আরোপিত হয় না।
অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ— যেমন নামাজ। তা হার্তিজনিত
কারণে নামাজির ইচ্ছা ব্যতীতই নিজে নিজে ফাসেদ হয়ে গেলে
পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু হজ এটার বিপরীত। কেননা, তা
ফাসেদ হওয়ার পর পূর্ণ করা এবং পরে কাজা করা ওয়াজিব।
স্তরাং শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হবে না। যেমন— অজু।
কেননা, ফাসাদ দেখা দেওয়ার কারণে যদ্রপ অজু পূর্ণ করা
জরুরি নয়, তদ্রপ শুরু করা দ্বারাও এটা আবশ্যক হয় না।

سال سال المنازع والمنازع المنازع والمنازع المنازع المنازع والمنازع والمنا

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিক ইবারতে مُعَارَضَةً بِالْعَلَّةُ مِنْ رَجْهِ النَّ وَهَ الْعَلَّةُ مِنْ رَجْهِ النَّ وَهَ عَارَضَةً بِالْعَلَّةُ مِنْ رَجْهِ النَّ وَهَ النَّهِ وَهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

আমরা (হানাফীগণ) বলি যে, অজ্ এবং নফল সমান নয়। কেননা, অজু তো আরম্ভ করলেও পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় না, আবার মানুত করলেও ওয়াজিব হয় না। কিন্তু নফল তো সর্বসম্মতভাবে মানুতের দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায় কাজেই উভয়ের خُخْ সমান হতে পারে না; বরং মানুতের ন্যায় শুরু করবার দ্বারাও লাযেম হবে। আর অজু যদ্রেপ মানুতের দ্বারা লাযেম হয় না, তদ্রুপ আরম্ভ করবার দ্বারাও লাযেম হবে না।

فَيُعِنَالُ لَهُمْ لَمَّا كَانَ كَذٰلِكَ وَجَبِّ تَوِىَ فِيدِ أَى فِي النَّفْلِ عَمَلُ النَّكُرُ وَالشُّرُوعِ بِاللُّهُومِ كَمَا اسْتَوٰى عَمَلُهُ مَا فِي الْوُضُوءِ بِعَدِم اللَّزُومِ فَالْوَصْفُ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ (رح) دَلِيْلًا عَلٰى عَدَمِ اللَّزُوْمِ بِالشُّرُوعِ فِي النَّفْيلِ وَهُوَ عَدَمُ الْإِمْضَاءِ فِي الْفَسَادِ جَعَلْنَاهُ عِلَّةً لِإِسْتِوَاءِ النَّذْرِ وَالشُّرُوعِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ اللُّورُومُ بِالشُّرْوعِ فَكَانَ قَلْبًا مِنْ لهذه الْحَيْثِيَةِ وَإِنَّمَا كَانَ لهٰذَا الْقَلْبُ ضَعِيْفًا لِآنَهُ مَا اَتٰى بِصَرِيْحِ نَقِيْضِ الْخَصْمِ اَعْنِي اللُّزُومَ بِالشُّروعِ بِلْ اتَّلَى بِالْإِسْتِوَاءِ الْمَلْزُومِ لَهُ وَلاَنَّ الْإِسْتِوَاءَ مُخْتَلِفٌ ثُابُوتًا وَ زَوَالَّا فَفِي الْوُضُوءِ مِنْ حَيثُ كُونِهِ غَيْرَ لاَزِمِ بِالشُّروعِ وَالنَّذْرِ وَفِي النَّفْلِ مِنْ حَيثُ كُونِهِ لاَزِمًا بِهِمَا وَيُسَمِّى لَهٰذَا عَكُسًا أَيُّ شَبِينَهُا بِالْعَكْسِ لاَ عَكْسًا حَقِيْقِيًّا لِآنَّ الْعَكْسَ الْحَقِيْقِيَّ هُوَ رُدُّ الشَّنْ عَلٰى سُنَنِهِ الْأَوَّلِ كَمَا يُقَالُ فِيْ قَوْلِنَا مَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ كَالْحَيِّ ومَا لَا يَسَلْزَمُ بِالنَّفَذِرِ لَا يَسْلَزَمُ بِالشُّرُوعِ كَالْوُضُوْءِ وَهُوَ يَصْلُحُ لِلتَّرْجِبْجِ عَلٰى مَا سَيَأْتِيْ لِآنَّ مَا يَطَّرِدُ وَيَنْعَكِسُ أَوْلَى مِمَّا يَطُّرِهُ وَلاَ يَنْعَكِسُ وَهٰذَا لَمَّا كَانَ رَدُّ الشُّمُّ: عَلَى خِلَافِ سُنَنِهِ الْأُوَّلِ كَانَ دَاخِلًا فِي الْقَلْبِ شبيبها بالعكس وإنما جعله عكسا إتباعا لِفَخُر الْإِسْلَام (رح) \_

সরল অনুবাদ : সুতরাং শাফেয়ীগণের উত্তরে আমাদের পক্ষ হতে এটা বলা হয় যে, (তোমরা যখন ফাসেদ অজুকে পূর্ণ করা ওয়াজিব না হওয়ার উপর কিয়াস করে শুরু করা দ্বারা আবশ্যক না হওয়ার হুকুমের উপর দলিল পেশ করেছ, তখন) এটা দারা এ কথাটিও আবশ্যক হয় যে. নফলের মধ্যে মান্নত ও শুরু করার হুকুম একই রকম হবে। অর্থাৎ এ দ'টি দ্বারা নফল আবশ্যক হয়ে যাবে। যদ্রপ অজুর ক্ষেত্রে এ দু'টির হুকুম একই রকম। অর্থাৎ তাদের কোনোটি দ্বারাই অজু পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং যে وُصْف (ফাসাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ না করা)-কে ইমাম শাফেয়ী (র.) নফল শুরু করা দ্বারা আবশ্যক না হওয়া-এর দলিল সাব্যস্ত করেছিলেন, আমরা সেই وَشُنِي -কেই মানুত ও শুরু-এর পরস্পর সমান হওয়ার ইল্লুত সাব্যস্ত করেছি। আর এ দু'টির পরস্পর সমান হওয়ার দাবি এই যে, নফল শুরু করা দ্বারা আবশ্যক হয়ে যাবে, যদ্রপ মানুত দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে আবশ্যক रस यात्र । व व्याशात व्यक्तिए विषे بالقلب रस معكارض , शिष्ठ व منكارض हे व कातर्ग पूर्वन त्य প্রতিপক্ষের দাবির প্রকাশ্য বিপরীত বস্তু অর্থাৎ শুরু করা দ্বারা আবশ্যক হওয়াকে সাব্যস্ত করেননি: বরং পরস্পর সমান হওয়াকে সাব্যস্ত করেছেন। যা দারা শুরু করা আবশ্যক হওয়া প্রয়োজন হিসেবে সাব্যস্ত হয় অনুরূপভাবে দুর্বলতার এটাও একটি কারণ যে, সমান হওয়া দ্বারা مُعَارِضُ দলিল পেশ করছে, স্বয়ং তার প্রতিক্রিয়া মূল ও শাখার মধ্যে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের বিবেচনায় বিভিন্ন। অজুর ক্ষেত্রে মানুত ও শুরু-এর মধ্যে আবশ্যক না হওয়ার প্রশ্নে সমতা রয়েছে এবং নফলের ক্ষেত্রে আবশ্যক হওয়ার প্রশ্নে সমতা রয়েছে। আর এ غَلْب -কে এর عَكْس नाমে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ এটা عَكْس সাথে সাদৃশ্য রাখে, প্রকৃত عَكْس নয়। কেননা, প্রকৃত عَكْس বলা হয় কোনো বস্তুকে তার প্রথম তরীকার উপর ফিরিয়ে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ যেমন- আমাদের কাওল এই যে, যে ইবাদত মানুত দ্বারা আবশ্যক হয়. তা শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হয়ে যায়। যেমন– হজ। আর যা মানুত দ্বারা আবশ্যক হয় না, তা শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হবে না। যেমন– অজু। এ এর ইল্লত হওয়ার ব্যাপারে - وَصُف पाরা কোনো عَكْس অগ্রাধিকার অর্জিত হয়। যেমন– তার বিশদ বিবরণ শীঘই আসছে। কেননা, যে وُسُف -এর প্রতিক্রিয়া অন্তিত্ত ও অস্তিত্বহীনতা– উভয় হিসেবেই প্রকাশিত হয়. তা অবশ্যই সেই এর উপর অগ্রগণ্যতা লাভ করবে, যার প্রতিক্রিয়া শুধু -এর উপর অস্তিত্বের বিবেচনায় প্রকাশিত হয়, অস্তিতৃহীনতার বিবেচনায় প্রকাশিত হয় না। মোটকথা, تَنْب -এর এ তৃতীয় অবস্থায় যেহেতু প্রতিপক্ষের দলিল পেশ করাকে তার প্রথম পদ্ধতির বিপরীতে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ জন্য (এটার উপর প্রকৃত عَخْبِ এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না। তবে) এটা প্রকৃতপক্ষে بالْقُلْب এরই অন্তর্ভুক্ত। مُعَارَضَةٌ بالْقُلْب সাথে শুধু সাদৃশ্যই পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু গ্রন্থকার (র.) ফখ্রুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর অনুকরণে একেও এর মধ্যে গণ্য করেছেন।

শাক্তিক অনুবাদ : فَيُقَالُ لَهُمْ সুতরাং শাফেয়ীগণের ভিতরে আমাদের পক্ষ হতে এটা বলা যায় যে كَتَا كَانَ كَذْلِكَ नফलের মধ্যে مِي النَّفْلِ वर्षा व्याप्त وَ مِن النَّفْلِ वर्षा व्याप्त वर्षा وَ مِن النَّفْلِ वर्षा व्याप्त वर्षा وَ مُكِبِّ مِن النَّفْلِ वर्षा व्याप्त वर्षा وَ مُكِبِّ مِن النَّفْلِ वर्षा व्याप्त वर्षा যেমনি এ দু'টির হুকুম একই بِاللُّرُوْمِ আবশ্যকীয়ভাবে كُمَا اسْتَوٰى عَمَلُهُمَا আবশ্যকীয়ভাবে بِاللُّرُوْمِ সুতরাং যে وَعَلَوْصُنُ অজুর মধ্যে وَعَلَوْمُ وَالْمُوصُوءَ وَالْمُوصُوءَ وَالْمُوصُوءَ وَالْمُوصُوءَ وَالْمُومُ उग्रामक (رحه) प्रामक عَلَى عَدَمِ اللُّرُومُ प्रामक وَلِيلًا प्राप्त रियाम भारकशी (त.) माराख करताहन ولِيلًا प्रामक ما عَلَى عَدَمِ اللُّرُومُ प्रामक وَلِيلًا السَّانِعِيُّ (رحه) कर करा काता في النَّفلِ नकरानत वााभारत وَهُو عَدُمُ الْإِضْاء नकरानत वााभारत فِي النَّفلِ कर करा काता إلل مُروع بالسُّروع এবং وَالشُّرُوعِ মানুত وَصُف আমরা সেই كِلْنَاهُ আমরা সেই عِلَّةً করেছি عِلَّةً শুরু-এর وَيَلْزَمُ مِنْهُ اللُّزُومِ আর এ দু'টি পরম্পর সমান হওয়ার দাবি এই যে, আবশ্যক হয়ে যাবে وَيَلْزَمُ مِنْهُ اللُّزُومِ দারা সর্বসমতিক্রমে আবশ্যক হয়ে যায় فَكَانَ قَلْبًا আর এটাই بِالْقَلْبِ ইয়ে গেছে مِنْ هٰذِهِ الْحَبْشِيَةِ হয়ে গেছে نَقِبْضِ अका कुर्वल एव ﴿ وَإِنَّمَا كَانَ لَهُذَا الْقَلْبُ مَا أَتَى किन्न صَعِيْفًا ਹी قَلْب किन्न وَانَّمَا كَانَ لَهُذَا الْقَلْبُ विপतीं वर्ष الْعُرُومِ প্রতিপক্ষের দাবির اللُّرُومِ वर्षार اللُّرُومِ वर्षार शख्यार शख्यार اللُّرُوم वर्ष الْعُفْصِم अठिभरक्षत मावित اللُّرُوم वर्ष كَوْكِنَّ সাব্যস্ত করেছেন بِالْإِسْتِوَاءِ পরম্পর সমান হওয়াকে الْمَلْزُومِ لَهُ যা দ্বারা শুরু করা আবশ্যক হওঁয়া প্রয়োজন হিসেবে সাব্যস্ত হয় क्षार कर्दें مُخْتَلِفٌ प्रानि (अग مُعَارِضُ प्रानि (अग مُعَارِضُ प्रानि (अग कर्दि مُخْتَلِفٌ अनुक्र अर्जा والْإِسْتِمَواءَ প্রতিক্রিয়া মূল ও শাখার মধ্যে বিভিন্ন ثُبُوتًا অস্তিত্বের বিবেচনায় وَزَوَالاً এবং অনস্তিত্বের বিবেচনায় فَفِي الْوُضُوءِ অতএব অজুর মধ্যে وَفِي আবশ্যক না হওয়ার প্রশ্নে وَالنَّذْرِ ক্রক ও মান্নতের মধ্যে كَوْنِهِ غَيْرَ لَازِم क किक থেকে সমতা রয়েছে مِنْ خَيْثُ আর নফলের ক্ষেত্রেও সমতা রয়েছে مِنْ حَبِثُ كُونِهِ لاَزِمًا بِهِمَا আর নফলের ক্ষেত্রেও সমতা রয়েছে النَّفِلِ কে বলা হয় الله عَكْسًا حَقِيْقِبًا আকস নামে أَن عَكْس عَكْس عَكْس عَكْس عَكْس عَكْسًا क्वा হয় الله عَكْسًا عَ তার عَلَى سُنَنِهِ الْأَوَّلِ কোনো বস্তুকে الشَّنْ কোনা, প্রকৃত আকস হচ্ছে هُوَ رَدُّ ফিরিয়ে দেওয়া السَّنْ الْحَقِيْقِيَّ কানো বস্তুকে كِانَّ الْعَكْسُ الْحَقِيْقِيِّ مَا مَكْس প্রথম তরীকার উপর كَمَا يُلْزُمُ উদাহরণস্বরূপ যেমন বলা হয় فِي تَوْلِنَا আমাদের কাওল كَمَا يُقَالُ যা আবশ্যক হয় لاَ يَلْنَمُ प्रामन रक्ष وَمَا لاَ يَلْزَمُ إِللَّهُ وَعِ مَا وَمَا لاَ يَلْزَمُ إِللَّهُ وَعِ তা শুরু করা দ্বারাও আবশ্যক হয় না كَالْرُضَّوَّ بَالشُّرُوَّعِ صَلْحُ অথ্যার وَهُوَ يَصْلُحُ مِيْ مِصْلُحُ एयमन অজু وَهُوَ يَصْلُحُ وَالشُّرُوَّعِ प्रांत কোনো ওয়াসফের ইল্লত হওয়ার ব্যাপারে অর্জিত হয় لِلتَّرْجِيْع অথ্যাধিকার مَا سَيَاْتِيْ مَا سَيَاْتِيْ عَالَاهَا الْمُعَالِّ مَا سَيَاْتِيْ مَا يَطُّرُدُ وَيَنْعَكِسُ এর প্রতিক্রিয়া অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতা উভয় হিসেবেই প্রকাশিত হয় وَصْف তা অবশ্যই সে وَصْف - এর উপর অগ্রগণ্যতা লাভ করবে مُمَّا يَطْرِدُ যার প্রতিক্রিয়া শুধু অন্তিত্বের বিবেচনায় يُطْرِدُ অন্তিত্বহীনতার বিবেচনায় প্রকাশিত হয় না وَمُنَا يَطُّرِدُ سُنَنِيهِ الْأُولِ यथन প্ৰতিপক্ষের দলিল পেশ করাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়ে عَلَى خِلَافِ विপরীত দিকে لَتُ প্রথম পদ্ধতির كَانَ دَاخِلًا وَعُمْ عَكْسُ या कर्ज़ عَكْسُ या कर्ज़ عَكْسُ या شَبِيْهًا بِالْعَكْسِ करा عَكْسُ या فَي الْقَلْبِ यूआतायारा فِي الْقَلْبِ यूआतायारा كَانَ دَاخِلًا সাথে শুধু সাদৃশ্যই পাওয়া যায় মাত্র التَّبَاعًا جَعَلَتْ عَكْسًا আর সম্মানিত গ্রন্থকার একে عَكْسُ عَكْسًا করেছেন التَّبَاعًا অনুকরণে لِنَخْرِ ٱلْاِسْلَام ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (त.)-এর।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الغ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُعَارَضَةً -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে الغائد -এর তৃতীয় প্রকার عُخُسًا الغ -এর সাদৃশ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, القَلْب -এর পূর্বোক্ত তৃতীয় প্রকারকে وحَخُس বলা হয়ে থাকে। তবে স্মরণযোগ্য এটা প্রকৃত المخَدّ নয়; বরং المخَدّ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মাত্র। কেননা, প্রকৃত المخَدّ বলে কোনো বস্তুকে তার প্রথমোক্ত পদ্ধতির বিপরীত দিকে পাল্টিয়ে দেওয়া। অথচ এ স্থলে তা পাওয়া যায়নি। কারণ, প্রকৃত المخَدّ -এর উদাহরণ যেমন যে ইবাদত মানুতের কারণে লাযেম হয়ে থাকে তা শুক্ত করবার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যথা হজ। পক্ষান্তরে যা মানুতের মাধ্যমে লাযেম হয় না তা শুক্ত করবার মাধ্যমেও লাযেম হয় না। যথা অজু। মোটকথা, المخَدّ المؤلّ المؤلّ

وَالثَّانِيُ المُعُارَضَةُ الْخَالِصَةُ عَنْ مِعْنِي الْمُنَاقَضَةِ وَيسَمِّي لَهٰذَا فِني عُرْفِ الْمُنَاظُّرُوٓ مُعَارَضَةً بِالْغَبْرِ وَهِىَ نَوْعَانِ اَحَدُهُ مَا الْـمُعَـادَضَـةُ فِيى حُـكْمِ الْفَرْجِ بِـاَنْ يَـقُـولُ الْمُعْتَرِضُ لَنَا دَلِيْلُ يَدُلُ عَلَى خِلَافِ مُكْمِكَ فِي الْمَقِيْسِ وَلَهُ خَمْسَةُ اقْسَامِ كُلُّهَا حِبْحَةُ مُسْتَعْمَلَةً أُنِيْ عِلْمِ الْأُصُولِ عَلَى مَا قَالُ وَهُوَ صَحِيْحُ سَوَاءٌ عَارَضَهُ بِضِدِّ ذَلِكَ الْحُكْم بِلا زِيادَةٍ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْهَا وَ ذٰلِكَ بِاَنْ يَذْكُرَ عِلَّةً دَالَّةً عَلَى نَقِينضِ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ صَرِينَعًا بِلاَ زِيادَةٍ وَنُقْصَانٍ نَظِيْرُهُ مَا إِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) اَلْمَسْحُ رُكُنُّ فِي الْوُضُوءِ فَيَسُنُّ تَعْلِيثُهُ كَالْغَسْلِ فَنَقُولَ الْمَسْحُ فِي الرَّأْسِ مَسْحٌ فَلاَ يَسُنُ تَفْلِيثُهُ كَمَسْج الْخُفِّ أَوْ بِزِيَادَةٍ هِيَ تَفْسِيْرُ وَلهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِيْ مِنْهَا وَنَظِيْرُهُ أَنْ نَقُولُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَقْتَ الْمُعَارَضَةِ إِنَّ الْمَسْحَ رُكُنُّ فِي الْوُضُوءِ فَلاَ يَسُنُّ تَثْلِيْثُهُ بَعْدَ إِكْمَالِهِ فَقُولُنَا بَعْدَ إِكْمَالِهِ زِيادَةٌ عَلَى قَدْر الْمُعَارَضَةِ وَلَٰكِنَّهُ تَفْسِيْرٌ لِلْمَقْصُودِ وَلَٰكِنَ يُشْكُلُ أَنَّ هٰذَا الْمِثَالَ لَيْسَ لِلْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ بَلْ لِلْقِسْمِ الثَّانِيْ مِنَ الْقَلْبِ عَلَى قِيَاسِ مَا قُلْنَا فِيْ مُسْأَلَةٍ صَوْمٍ رُمَضَانَ بَعْدَ تَعَيُّنِهِ وَلَمْ اَرَ مِـثَالًا لِبِهِلْذَا الْبِقِسْمِ مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ ـ

সরল অনুবাদ : ২. مُعَارَضَة -এর দিতীয় थेकात शला बंबी के बेरी के वा निए जान बंबी के बेरी के विकास के के विकास के व অর্থাৎ তাতে مَنَاظَرَة -এর অর্থ নেই। مُنَاقَطَة শান্তের পরিভাষায় একে مَعَارَضَةٌ بِالْغَيْر বলা হয়। আর এটাও দু' প্রকার। প্রথম প্রকার হলো- সেই مُعَارُضَة যা প্রশাখার ছকুমের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ مُعَارِضَ পেশকারী এরূপ দাবি পেশ করবে যে, আমার নিকট এমন দলিল বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রশাখার মধ্যে তোমাদের সাব্যস্তক্ত হুকুমের বিপরীত হুকুমের প্রতি নির্দেশ করে। এ مُعَارَضَةٌ فِي এর আবার পাঁচটি অবস্থা রয়েছে। এ সকল অবস্থা-এর দ্বারা مُعَارَضَة পেশ করা শুদ্ধ এবং উসূল শান্তে সুপ্রচলিত। যেমন- গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, আর এই مُعَارِضَة বিশুদ্ধ। চাই কোনো অতিরিক্তি ছাড়াই দলিল পেশকারীর ह्कूरमत विभती वातारे शाक। या المحكم المُعارَضَةُ فِي الْحُكْمِ اللَّهِ क्कूरमत विभती वातारे शाक -এর প্রথম অবস্থা। অর্থাৎ مُعَارِضْ এমন ইল্লত পেশ করবে, যা কমবেশ হওয়া ছাড়াই ইল্লুত পেশকারীর হুকুমের প্রকাশ্য বিপরীত হুকুমের প্রতি নির্দেশ করবে। এটার উদাহরণ যেমন-ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এই ইস্তিদলাল যে. মাথা মাসাহ করা অজুর একটি রুকন। এ জন্য অন্যন্যা ধৌতযোগ্য অঙ্গের ন্যায় তাতেও ثَـُلْتُ বা তিনবার করা সুনুত হবে না। অথবা হুকুমের মধ্যে অতিরিক্তসহ যা ব্যাখ্যাস্বরূপ হবে। এটা - अत विछी स अवश । मृष्टीख अत्र १ - مُعَارَضَةُ فِي الْحُكُم উল্লিখিত উদাহরণে এরূপভাবে مُعَارَضَة পেশ করবে যে, মাসাহ হচ্ছে অজুর রুকন। এ জন্য তা সম্পূর্ণ করার পর আবার তিনবার করা সুনুত হবে না। সুতরাং এ কাওলের মধ্যে আমরা এর পরিমাণের উপর শুধু مُعَارَضَة -এর শর্তটি বৃদ্ধি করেছি, যা প্রকৃত প্রস্তাবে مُقْصُورُ -এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মাত্র। (অর্থাৎ, অজুর মধ্যে আসল সুনুত তিনবার করা নয়: বরং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে ফরজ আদায় করাই হলো সূরত। আর মাসাহ-এর মধ্যে পরিপূর্ণ মস্তক মাসাহ দ্বারা সুনুতের পরিপূর্ণতা আদায় হয়ে যায়। এ জন্য তিনবার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ধৌতযোগ্য অঙ্গসমূহ এটার বিপরীত। কেননা. সেখানে পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করা স্বয়ং ফরজ-এর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, ফরজ-এর ক্ষেত্রে তাকরারে গোসল অর্থাৎ তিনবার ধৌত করা ছাড়া পরিপূর্ণতা লাভের আর কোনো উপায়ই নেই।) অবশ্য এই উদাহরণের উপর এই আপত্তি উত্থাপিত হয় যে. প্রকৃতপক্ষে এটা خَارَضَة خَالصَة -এর উদাহরণ নয়; বরং এটা غَلَب-এর দ্বিতীয় প্রকারেরই উদাহরণ (যার মধ্যে দলিল পেশকারীর ইল্লত তার দলিল হওয়ার পরিবর্তে مُعَارِضْ এর দলিল হয়ে যায়)। যেমন, রমজানের রোজা নির্দিষ্ট হওয়ার মাসআলায় আমরা যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছি, এ মাসআলটিও তারই অনুরূপ। (ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে,) مُعَارَضَة এর এ অবস্থার কোনো উদাহরণ আমার দৃষ্টিগোচর - غَالَصَة হয়নি।

عَنْ निर्छ्छान पूर्वाताया أَنْمُعَارِضَةُ الْخَالِصَةُ वाकिक अनुवान : مُعَارِضَة مَعَارُضَة أَنْمُعَارِضَةُ الْخَالِصَةُ فِيْ عُدْنِ الْمُنَاظَرَةِ مُعَارَضَةً بِالْغَيْرِ আর একে বলা হয় وَيُسَمِّى لهذَا এর অর্থ নেই مُنَاقَضَة অর্থাৎ তাতে مَعْنَى الْمُعَاقِضَةِ र्किनाञ्चविशलात পित्रिভाষाয़ الْمُعَارَضَةُ नात्म الْمُعَارَضَةُ بِالْغَبْيرِ अर्थे अर्थे अर्थे अर्थे अर्थे (ضَةُ بِالْغَبْيرِ अर्थे अर्थे अर्थे अर्थे अर्थे (ضَةً بِالْغَبْيرِ كَنَا دَلِبْكُ যা পান্ত পেশকারী বলবে يَقُولُ الْمُعْتَرِضُ এভাবে যে بِكَنْ এভাবে بَانْ আপত্তি পেশকারী বলবে لِبَا আমাদের निकि र्थंप्रन मिनन আছে نِي الْمَقِيشِ या निर्मि करत خَلُو حُكُمِكُ यो र्र्णाणामामित हर्क्षात विभती وَيَ الْمُقَيْشِ या निर्मि करत خَلُو حُكُمِكُ या र्र्णाणामित हर्क्षात विभती وَلَهُ خَمْسَةُ اَفْسَامٍ या مُسْتَغَمْلَة अत आवात भाष्ठि अवश्व त्राराह كُلُهُا صَحِيْحَة वाता مُسْتَغَمْلَة अप कर्जा विश्व مُعَارَضَة क्षाता مُعْدَلِقة عَلَيْهُ الْهُا صَحِيْحَةً وَاللهُ خَمْسَة اَفْسَامٍ या চাই سَوَاءُ বিশুদ্ধ مُعَارَضَة আর এ وَهُوَ صَحِبْحُ ত্রমনি গ্রন্থকার বলেছেন غَلْى مَا قَالَ উস্ল শাস্ত্রে فِي عِلْمِ الْأُصُولِ আর এটা হলো وَهٰذَا هُوَ अिलन পেশকারীর বিপরীত দ্বারাই হোক ذٰلِكَ الْحُكْمِ किन পেশকারীর বিপরীত দ্বারাই হোক عَارَضَهُ بِضِدّ थशम वत्र عِلَّةً अत्रत कत्रत بِأَنْ يَذْكُر वािक مُعَارِض वात وَ ذَلِك वात مُعَارضَةٌ فِي الْحُكْمِ अध्य वत्र القِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْهَا বেশি হওয়া ব্যতীত صُرِيْحًا দিলল পেশ্কারীর حُكْمِ الْمُعَلِّلِ বিপরীত عَلَى نَقِيْضِ প্রকাশ্য وَالَّةً प्रामार اَلْمَسْحُ वंत উंদारति (حد) वंत क्रें क्रें वंत क्रें وَنُقْصَانِ वंत क्रें وَنُقْصَانِ الشَّافِعِيُّ (رح) করা رَكْنُ فِي الْوُضُوءِ করা وَيَسُلُ अজুর একটি রুকন فَيَسُنُ تَثْلِيْتُهُ مِهُ وَهِي الْوُضُوءِ के तो رَكْنُ فِي الْوُضُوءِ কাজেই فَلَا يَسُنُ এর জবাবে আমরা বলি الْمَسْعُ فِي الرَّأْسِ মাথা মাসাহ করা مَسْعُ مَا مَنْغُولُ এর জবাবে আমরা বলি فَلَا يَسُنُ هِيَ অথবা ছকুমের অতিরিক্তসহ وَمُ بِزِيادَةٍ করা اَوْ بِزِيادَةٍ অথবা ছকুমের অতিরিক্তসহ كَمَنْسَحِ الْخُنَّقِ विনবার করা اَوْ بِزِيادَةٍ এর উদাহরণ وَنَظِيْرُهُ ছিতীয় অবস্থা وَنَظِيْرُهُ وَهُ مَعَارَضَةٌ فِي الْحُكْمِ الْحُلْمِ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ النَّانِيْ مِنْهَا अवश्व وَهُذَا هُوَ الْقِسْمُ النَّانِيْ مِنْهَا अवश्व وَهُ وَعُلْمِيْرُ إِنَّ الْمَسْعَ পেশ করবো مُعَارَضَة এরপভাবে وَقْتَ الْمُعَارَضَةِ উল্লিখিত উদাহরণে إِنَّ الْمَشْرُ এরপভাবে أَنْ نَقُولُ স্বরূপ যেমন মাসাহ হচ্ছে بَعْدَ اِكْمَالِم অজ্র রুকন غَلْا يِسُنُ تَغْلِيشُهُ कাজেই তিনবার করা সুন্নত হবে না بَعْدَ اِكْمَالِم পরিপূর্ণ করার পর زِيادة प्रें विक करति क्रांति के के के के प्रें के प् किञ्च व छेनांर्त्रतात छे ता वा वर्षि है प्रांति وَلْكِنَّ بِشْكُلُ या প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যা ७ विद्धां वा بِلْمَقْصُودِ विद्धां वा व्यक्षिक وَلْكِنَّهُ تَفْسِيْرً بَلْ لِلْقِسْمِ উদাহরণ নয় بَلْ لِلْمُعَارَضَة خَالِصَة প্রকৃতপক্ষে لَيْسَ لِلْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ উদাহরণ নয় أَلْ لِلْمُعَارَضَة वतः विकीय প्रकारतत উদाহतन مِنَ ٱلقَلْب वतः विकीय श्रकारतत القَّانِيْ वतः विकीय श्रकारतत قبات वतः विकीय श्रकारत مِعْالًا আর আমি দেখেনি بُغْدَ تَعْيَبُهِ নির্দিষ্ট হওয়ার পর وَلُمْ أَرَ আর আমি দেখেনি مِثْالَةِ অনুরূপ بِغُدَ काता उपारत مِنَ الْمُعَارِضَةِ الْخَالِصَة अवस्ता يُ لِهُذَا الْقِسْم प्रवात أَنْ يُسْمُ काता उपारत

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الخَالِصَةُ الْخَالِصَةُ الْخَالِطُةُ الْخَالِطَةُ الْخَالِطَةُ الْخَالِطَةُ الْخَالِطَةُ الْخَالِطَةُ الْخَالِطَةُ الْخَالِطَةُ الْخَالِطَةُ الْخَالِطَةُ الْخَالِطُولُولِ اللّهُ الْخَالِطُةُ اللّهُ اللّ

এক - فَكُم الْفَرْعَ অর্থাৎ এমন مُعَارَضَه দাবি করবে دَرُع । এর সাথে সংশ্রিষ্ট। অর্থাৎ أَلْمُعَارَضَهُ দাবি করবে যে, আপনারা مُعَارَضَهُ -এর মধ্যে যে حُكُم সাব্যস্ত করেছেন তার বিপরীত حكم সাব্যস্ত করে এমন দলিল আমার নিকট রয়েছে। এ প্রকারের মধ্যে আবার পাঁচ পদ্ধতি রয়েছে।

- ক. কোনোরপ প্রবৃদ্ধি ছাড়াই এমন مَعَارَضَه পেশ করা যা خُخُم -এর বিপরীত خُخُم -কে সাব্যস্ত করে। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন, মাথা মাসেহ করা অজুর একটি রুকন। কাজেই অন্যান্য ধৌতশীল অংসমূহের ন্যায় এতে عَمُارِضَه অর্থাং তিনবার মাসাহ করা সুনুত হবে। এটার বিরুদ্ধে عُمَارِضَه প্রয়োগ করে আমরা বলে থাকি যে, যেহেতু মাথা মাসাহ করা হয়় তাই এর حُمُارُ অন্যান্য মাসাহ-এর ন্যায় হবে। সুতরাং যেভাবে মোজা একবার মাসাহ করা হয়, অনুরূপ মাথাও একবার মাসাহ করা হবে।
- খ. কিছুটা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে خُخُم -এর বিপরীত خُخُم সাব্যস্ত করা হবে। আর উক্ত প্রবৃদ্ধি তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন উপরিউক্ত উদাহরণ প্রসঙ্গে আমরা বলবো যে, যেহেতু مَشَعُ অজুর মধ্যে করুন, সেহেতু এটা পূর্ণান্ত করার পর পুনরায় تَعْدُ اِخُمَالِ অর্থাৎ তিনবার করা সুনাত হবে না। এ স্থলে আমরা بعُدُ اِخْمَالِ শব্দ বৃদ্ধি করেছি। তবে এটা তার ব্যাখ্যা বিশেষ। অবশ্য এ উদাহরণকে প্রকৃতপক্ষে খালেস مُعَارَضَهُ -এর উদাহরণ বলা যায় না। মূলত খালেস مُعَارَضَهُ -এর উদাহরণ পাওয়াই যায় না।

اَوْ تَغْيِنْدُ عَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ تَغْسِيْرُ اَيْ وَيَهِ فَنْ اَلْكُولُ وَيَا الْمَا لَمْ يَغْفِيهُ الْاَوْلُ اَوْ اِثْبَاتُ لَمْ يَنْفِهِ الْاَوْلُ عَنْ لَكُونَ لَمْ يَنْفِهِ الْاَوْلُ عَنْ لَكُونَ مُشْتَعِلًا عَنْ لَكُونَ مُشْتَعِلًا عَلَى قَوْلِهِ تَغْيِنْدُ وَقَيْدُ لَهُ فَيَكُونَ مُشْتَعِلًا عَلَى قَوْلِهِ تَغْيِنْدُ وَقَيْدُ لَهُ فَيَكُونُ مُشْتَعِلًا عَلَى قَوْلِهِ تَغْيِنْدُ وَقَيْدُ لَهُ فَيَكُونُ مُشْتَعِلًا عَلَى الْقَالِثِ وَالرَّابِعِ وَهٰذَا هُوَ الْحَقُّ وَقَدْ فَيَعْمَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ اَنَّ قَوْلَهُ اَوْ تَغْيِنْدُ وَقَدْ فَيَعْمَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ اَنَّ قَوْلَهُ اَوْ تَغْيِنْدُ وَقَوْلَهُ اَوْ فِيهِ نَفْى لِمَا لَمْ يَثْنِينَهُ وَلَهُ اَوْ فِيهِ نَفْى لِمَا لَمْ يَثْنِينَهُ الْاَولُ إِلَى اَوْ وَكُلُّ مِنْهُ مَا لَمْ يَنْفِهِ الْوَاوِ اللَّي اَوْ وَكُلُّ مِنْهُ مَا قِسْمٌ رَابِعٌ وَهٰذَا خَطَأَ وَالْمَا لَمْ يَنْفِهِ الْوَاوِ اللَّي اَوْدَ الْمُ الْمُولُ الْمَا لَمْ يَعْفِينُ الْوَاوِ اللَّي اَوْدَ الْمَا لَمْ يَعْفِينُ الْوَاوِ اللَّي الْوَاوِ وَكُلُّ مِنْهُ مَا قِسْمٌ رَابِعُ وَهٰذَا خَطَأَ فَا فَا وَالْمَا لَمْ يَعْفِينُهُ الْوَاوِ اللَّي الْوَاوِ اللَّي الْوَاوِ اللَّهُ الْوَاوِ اللَّي الْوَاوِ اللَّي الْوَاوِ اللَّي الْوَاوِ اللَّي الْمَا مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا عَمْ مَا تَعْفِي الْوَاوِ اللَّي الْوَاوِ اللَّي الْوَاوِ اللَّي الْمَا الْمُ الْمُؤْمِنُ الْوَاوِ اللَّي الْوَاوِ اللَّي الْعَالَ عَلْمَا الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِنُ الْوَاوِ اللَّي الْمُ الْعَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

সরল অনুবাদ : অথবা এ অতিরিক্ততা 🚉 పే স্বরূপ হবে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য, "تَفْسَيْر" -এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ হুকুমের মধ্যে مُعَارَضَة এমন অতিরিক্ততার সাথে হবে যে, তা উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করে দিবে। যাকে গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা বর্ণনা করেছেন এমতাবস্থায় যে, ৩. তাতে ঐ কথার 💥 হবে, যা انْيَات फिलिमां मार्वि करतनि । अथवा, ८. এমন कथात انْيَات হবে, যা দলিল দাতা 💥 করেননি। কিন্তু এরই অধীনে দিলিল তার ছুকুমের مُعَارَضَة ও পাওয়া যায়। গ্রন্থকার (র.)-এর উপরিউক্ত বাক্যে وَفِيْهِ তাঁর কাওল تَغْيِيْر হতে ڪُلُ হয়েছে এবং তজ্জন্য শর্তবিশেষও বটে। সূতরাং এই ইবারতটি 🏜 -এর তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এটাই এক্ষেত্রের সঠিক ব্যাখ্যা। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার গ্রন্থকার (র.)-এর কাওল – হিন্দুর্ভ্রন এর তৃতীয় অবস্থা এবং وُفِينِهِ نَفْتُ এর তৃতীয় অবস্থা এবং مُعَارَضَة পরিবর্তে 🐧 দ্বারা পাঠ করে চতুর্থ অবস্থা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এটা তাদের মারাত্মক ভুল, যা ়া;-কে ়াঁ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর প্রথম ত্র ও ৪র্থ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে খালেস مُعَارَضَة এর দ্বিতীয় প্রকারের তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থার আলোচনা করেছেন।

গ. مُعَارِضَ এমন দলিল উপস্থাপন করবেন যা عُكُم -এর বিপরীত حُكُم -কে সাব্যস্ত করবে। অবশ্য এ জন্য কিছুটা পরিবর্তনের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ مُسْتَدِلْ যাকে সাব্যস্ত করেননি এতে তার نَفِيْ (প্রত্যাখ্যান) করা হবে। অর্থচ এর মাধ্যমে আনুষঙ্গিকভাবে کَمُعَارِضَ হয়ে যাবে।

घ. কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে مُعَارِضٌ দলিল পেশকারীর حُخْم -এর বিপরীত حُخْم সাব্যস্ত করবেন। অর্থাৎ তিনি তা সাব্যস্ত করবেন نَغْي যার مُسْتَعِلْ করেননি। অর্থচ এর মাধ্যমে আনুষঙ্গিকভাবে وهُمُعَارِضَه হয়ে যাবে। فَنَظِيهُ الْقِسْمِ الثَّالِينِ قَوْلُكُمَا فِي الْبَيْدِينَمَةِ إِنَّهَا صَغِيْرَةً يُولِّي عَلَيْهَا بِولاَيَةِ الْإِنْكَاجِ كَالَّتِنَى لَهَا اَبُّ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لهذه صَغِيبَرةً فَلَا يُولُى عَلَيْهَا بِولاَيتِ الْاَخُوَّةِ قِيبَاسًا عَلَى الْمَالِ إِذْ لاَ وِلاَيمَةَ لِلاَخْ عَلَى مَالِ الصَّغِيبَرة بِالْإِتِفَاقِ فَهٰذِهِ مُعَارضَةً لِلاَخْ عَلَى مَالِ الصَّغِيبَرة بِالْإِتِفَاقِ فَهٰذِهِ مُعَارضَةً لِلاَخْ وَفِيهِ نَفْى لِمَا لَمُ يُعْبِيثُهُ الْاَولُ لِاَنّا مَا اثَبَتَنا بِولاَيهَ الْأَخُوةِ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

সরল অনুবাদ : মোটকথা, এতিম বালিকার বিবাহ সম্পর্কিত অভিভাবকত্ব-এর মাসআলাটি হচ্ছে مُعَارِضَة -এর তৃতীয় অবস্থার উদাহরণ। আমাদের মতে যেমনিভাবে পিতা জীবিত থাকলে তিনি অল্পবয়ন্ধার উপর অভিভাবকত্ব লাভ করতেন, অদূপ এর উপর কিয়াস করে পিতার অবর্তমানে অল্পবয়স্কার উপর অন্যান্য অভিভাবকগণও আত্মীয়তার ক্রমান্যায়ী বিবাহ সম্পর্কিত অভিভাবকত্ব অর্জন করবে। আমাদের এ মতের বিপক্ষে শাফেয়ীগণ ক্রিকির স্বরূপ বলেন যে, এ এতিম বালিকাটি অল্পবয়ঙ্কা। আর ভাই অল্পবয়ঙ্কার মালের উপর সর্বসম্মতিক্রমেই অভিভাবক নয়। সুতরাং উপরে কিয়াস করে ভাই অল্পবয়কার বিবাহ সম্পর্কিত ব্যাপারেও অভিভাবক হতে পারবে না। এখানে অভিভাবকত্বের হুকুমের উপর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক-এর অতিরিক্তিসহ مُعَارِضَة পেশ করা হয়েছে। যার কারণে প্রথম হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং তা দ্বারা এমন কথাকে 💥 করা হয়েছে, যাকে দলিল পেশকারী সাব্যস্ত করেননি। কেননা, আমরা ভাই-এর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করিনি যে, مُعَارِضُ তা অস্বীকার করবে; বরং আমরা মুতলাক অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করেছি। কিন্তু এতে প্রথম হুকুমের ক্রিয়ান রয়েছে। কেননা, ভাই-এর অভিভাবকত্ব نَفِيْ করা দ্বারা আত্মীয়গণের সাধারণ অভিভাবকত্বকেও نَفِيْ করা আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ, কোনো ইমামই ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়গণের মধ্যে পার্থক্যের প্রবক্তা নন।

وَالْقِسْمُ الْخُورُ الْقِسْمُ النَّالِ الْمُالِمُ الْفَالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ النَّالِمِ اللَّهِ الْمُلِمُ عَلَيْهُ اللَّهِ الْمُلْمُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالَ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَنَظِيْرُ الْقِسِمِ الرَّابِعِ قَوْلُنَا إِنَّ الْهِكَافِير يَمْلِكُ شِرَاءَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِاَنَّهُ يَمْلِكُ بَيْكَةٍ هُ فَيَمْلِكُ شِرَاءَ كَالْمُسْلِمِ فَعَارَضَهُ اصْحَابُ الشَّافِعِيّ (رح) وَقَالُوا إِنَّ الْكَافِر لَمَّا مَلَكَ بَيْعَةً وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِىَ فِينِهِ إِبْتِدَاءُ الْمِلْكِ وَبَقَائُهُ كَالْمُسْلِم لَٰكِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ الْقَرَارَ عَلَيْهِ شَرْعًا بَلْ يُجْبَرُ عَلَى إِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ فَكَذٰلِكَ لَا يَمْلِكُ إِبْتِدَاءَ مِلْكِم فَفِي هٰذِهِ الْمُعَارَضَةِ زِيَادَةٌ هِيَ تَغْيِيْرٌ وَهُوَ قَوْلُهُ وَجَبَ اَنْ يَسْتَوِى وَفِينِهِ إِثْبَاتُ لَمَّا لَمْ يَنْفِهِ الْأَوَّلُ لِآنًا مَا نَفَيْنَا الْإِسْتِوَاءَ بِيَنْ الْإِبْتِدَاءِ وَالْبَقَاءِ فِي التَّعْلِيثِلِ حَتَّى يُثْبِتَهُ الْخَصْمُ فِي الْمُعَارَضَةِ وَإِنَّمَا اتَّبْعَنْنَا الْإسْتِوَاءَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلٰكِنَّ تَحْتُهُ مُعَارَضَةٌ لِلْأُوُّلِ لِآتُهُ إِذَا أَثْبَتَ الْإِسْتِوَاء بَيْنَ الْإِبْتِدَاء وَالْبَقَاء ظَهَرَتِ الْمُفَارَقَةُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَصِحُ الْبَيْعُ دُوْنَ السِيْسَراءِ لِانسَّهُ يسُوْجِبُ الْسِمِلْكَ إِسْتِسَدَاءً فَيَتَّصِلُ بِمَوْضَعِ النِّزَاعِ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ -

সরল অনুবাদ : আর কাফির কর্তৃক মুসলমান গোলাম ক্রয় করা সম্পর্কিত মাসআলাটি হচ্ছে مُعَانَفَة -এর চতুর্থ অবস্থার উদাহরণ। আমাদের মতে কাফির মুসলমান গোলাম ক্রয় করার যোগ্যতা রাখে। কেননা, সে যখন সর্বসম্বতিক্রমে মুসলমান গোলাম বিক্রয় করার যোগ্যতা রাখে তখন ক্রয় করার যোগ্যতাও রাখে যদ্রপ একজন মুসলমান (মুসলমান গোলামকে ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার রাখে)। কিন্ত भारकशी ११ व केंद्र अंदर्भ वरलन त्य, कार्कित यथन বিক্রয় করার অধিকার রাখে, তখন এটা আবশ্যক যে, মালিকানার প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ ক্রয় ও মালিকানার স্থায়িত এ দু'টিও কাফির-এর বেলায় সমান হবে। যেমন, একজন মুসলমানের বেলায় সমান হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, কাফির মুসলমান গোলামের মালিকানার উপর স্থায়ী থাকার শরিয়তগতভাবে অধিকারী নয়: বরং তাকে শরিয়তের আদেশক্রমে বাধ্য করা হয় যে. সে যেন মুসলমান গোলামকে তার মালিকানা হতে বের করে দেয়। সুতরাং সে মালিকানার প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ ক্রয় করারও মালিক হবে না। সূতরাং এ এর মধ্যে প্রথম হকুমের পরিবর্তনসহ অতিরিক্ততা مُعَارَضَة রয়েছে। আর তা হলো গ্রন্থকার (র.)-এর কওল-এটাতে এমন কথা সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তা দলিল পেশকারী 💥 করেননি। কেননা, আমরা আমাদের তা'লীলের মধ্যে প্রারম্ভ ও স্থায়িত্বের মধ্যে সমতাকে 📜 করিনি যে, আপত্তিকারী তার مُعَارَضَة -এর মধ্যে তাকে সাব্যন্ত করতে সচেষ্ট হবে। আমরা তো শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সমান হওয়াকে সাব্যস্ত করেছি। কিন্তু এটার অধীনে আমাদের হুকুমের উপরও مُعَارَضَة হয়ে যায়। কেননা, আপত্তিকারী যখন প্রারম্ভ ও স্থায়িত্বের মধ্যে সমতা সাব্যস্ত করেছেন, তখন ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। যার ফলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে. ক্রয় তদ্ধ হবে না। কেননা, এটা মালিকানার প্রারম্ভকে ওয়াজিব করে। সুতরাং এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত مُعَارُضَة টি বিতর্কের ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাবে।

سالم عرب الأربع : वाकिक अनुवान والكاني مناوسة المالم الكاني المالم الكاني المالم الكاني المالم الكاني المالم الكاني المالم الكاني الكاني المالم الكاني المالم الكاني المالم الكاني المالم الكاني المالم الكاني الكاني المالم الكاني الك

श्री शा प्रतिल (পশকाরी بَيْنَ الْإِنْجِدَاءِ करतिन (प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांकि प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति क्रिल क्र पि क्र पांकि व्या शिक्ति प्रांक्ति क्र पांकि विक्र क्र प्रांक्ति क्र पांकि व्या प्रांक्ति क्र प्रांक्ति क्र प्रांक्ति क्र प्रांक्ति प्रांक्ति क्र प्रांक्ति क्र प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति क्र प्रांक्ति क्र प्रांक्ति क्र प्रांक्ति क्र प्रांक्ति क्र प्रांक्ति प्रांकि प्रांक्ति प्रांकि प्रांक्ति प्रांकि प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांकि प्रांक्ति प्रांकित प्रांक्ति प्रांकिति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांकिति प्रांकिति प्रांकिति प्रांकिति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांक्ति प्रांकिति प्र

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

آو فِي حُكْم عَيْرِ الْاَوْلِ لَكِنَّ فِي فَكْم الْمَالُولِ عَطْفُ عَلَى قُولِه بِيضِدِّ ذَٰلِكَ الْحُكْم اَلَى لَمَ يُعَارِضُهُ بِيضِدِ الْحُكْم الْاَوْلِ بَلْ يُعَارِضُهُ فِي حُكْم الْاَوْلِ بَلْ يُعَارِضُهُ فِي مُكْم الْاَوْلِ لَكِنَّ فِينِهِ نَفْى الْلَوَّلِ وَهُذَا هُوَ الْقِسْمُ الْحَامِسُ مِنْهَا نَظِيْرُهُ مَا قَالَ اَبُوْ وَهُذَا هُوَ الْقِسْمُ الْحَامِسُ مِنْهَا نَظِيْرُهُ مَا قَالَ اَبُو وَهُذَا هُوَ الْقِسْمُ الْحَامِسُ مِنْهَا نَظِيْرُهُ مَا قَالَ اَبُو وَهُنَا هُوَ الْقِسْمُ الْحَامِسُ مِنْهَا نَظِيْرُهُ مَا قَالَ اَبُو كَنِينَا فَي الْمَالُولُ اللَّهُ الْقَالِقُ الْوَلَدَ فَي الْمَارِقِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

সরল অনুবাদ : অথবা ৫. এমন হুকুমের মধ্যে. যা প্রথম হুকুম ব্যতীত অন্য একটি হুকুম। কিন্তু তা দারা প্রথম হুকুমের নফী হয়ে থাকে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর وَ وَلِكَ الْحُكُمِ - وَعِلْ وَلِكَ الْحُكُمِ - अर्वेवर्जी कखेन হয়েছে। অর্থাৎ আপত্তিকারী প্রথম হুকুমের বিপরীত হুকুম দ্বারা করবে না; বরং সে অপর এমন কোনো হুকুমের মধ্যে مُعَارَضَة করবে, যা প্রথম হুকুম হতে ভিন্ন; কিন্তু এটার এর পঞ্চম অবস্থা। যার উদাহরণ ইমাম আর হানীফা (র.)-এর কাওল সেই মহিলার বেলায়, যার নিকট তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর সে ইদ্দত পালন শেষে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে এবং তার পক্ষ হতে একটি সম্ভানও প্রসব করেছে। অতঃপর তার প্রথম স্বামী জীবিতাবস্থায় ফিরে এসেছে, তাহলে এরপ অবস্থায় তাঁর মতে এ সন্তান প্রথম স্বামীরই হবে। কারণ, সে-ই বিশুদ্ধ শয্যার অধিকারী। কেননা, তাদের মধ্যে (শরিয়তের হুকুমানুযায়ী) বিবাহ বহাল রয়েছে। এখন যদি কেউ এটার উপর হৈট্টির্ফ পেশ করে যে, এ দ্বিতীয় স্বামী ফাসেদ শয্যার অধিকারী এবং এটা দ্বারাও সে নসবের দাবিদার হবে- এ কথার উপর কিয়াস করে যে, যদি কোনো ব্যক্তি সাক্ষী ছাডাই বিবাহ করে ফেলে এবং এ স্ত্রীর গর্ভে সম্ভান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে এটা ফাসিদ শয্যা হওয়া সত্তেও স্বামীর পক্ষ হতে নসব সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

माक्कि व्यन्वाक : أَنْ نَيْ صُكُمْ اللَّهُ الْكُلْ الْكُلُ الْكُلْ الْكُلُ الْلُولُ الْكُلُ الْكُلُ الْلُولُ الْكُلُ الْكُلُ الْلُولُ الْمُلْلِ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُ الْلُولُ الْكُلُ الْلُولُ الْمُلْلِ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْلُولُ الْلُولُ الْلُولُ الْلُولُ الْلُولُ الْلُولُ الْلُولُ الْلُولُولُ الْلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ الْلُولُ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَهٰذِهِ الْمُعَارَضَةُ لَمْ تَكُنْ لِنَفْيِ النَّسَبِ مِنَ الشَّانِي لَكِنَّ فِي النَّسَبِ مِنَ الشَّانِي لَكِنَّ فِينِهِ نَفْى الْآول لِآنَهُ إِذَا تُبَتَ مِنَ الشَّانِي لَكِنَّ فِينِهِ نَفْى الْآول لِآنَهُ إِذَا تُبَتَ مِنَ الشَّانِي فَينَ فِي الْآول لِعَدَم تَصَوُّرِ النَّسَبِ مِنْ شَخْصَبْنِ فَيَخْتَاجُ حِبْنَئِذٍ إِلَى التَّرْجِيعِ شَخْصَبْنِ فَيَخْتَاجُ حِبْنَئِذٍ إِلَى التَّرْجِيعِ فَلَاثَانِي فَينَ فُولُ الْآول صَاحِبُ فِرَاشٍ صَحِيعٍ وَالثَّانِي فَينَ فُولُ الْآول صَاحِبُ فِرَاشٍ صَحِيعٍ وَالثَّانِي صَاحِبُ فِرَاشٍ صَحِيعٍ وَالثَّانِي مَا وَلَى مِنَ الْفَاسِدِ فَينَ الثَّانِي حَاضِر الْفَاسِدِ فَيُعَارِضُهُ الْخَصْمُ بِأَنَّ الثَّانِي حَاضِر الْفَاسِدِ فَينَ الثَّانِي حَاضِر وَالْمَاءُ مَاءُهُ وَهُو الْفَائِي وَلَي مِنَ الْخَصْمُ إِنَّ الْمِلْكَ وَالصِّعِيَّ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ فَالَّ حِبْنَ الْخَاسِدِ فِي الشَّابِ مِنَ الْحَضَرةِ وَالْمَاءِ فَانَّ الْفَاسِد يُوجِبُ الشَّابِهَةَ وَالصَّحِيْحَ يُوجِبُ الشَّابِهَةَ وَالْمَونِي الشَّابِهَةَ وَالصَّحِيْحَ يُوجِبُ الشَّابِهُ وَالْمَاءِ وَالْمَوْرِيْقَةَ اوْلَى مِنَ الشَّابِهَةَ وَالصَّحِيْحَ يُوجِبُ الشَّابِهُ وَالْمَوْرِيْقَةَ اوْلَى مِنَ الشَّابِهُ وَالْمَاءِ فَانَ الشَّابِهُ وَالْمَوْرِيْقَةَ اوْلَى مِنَ الشَّابِهُ وَالْمَوْرِيْقَةَ اوْلَى مِنَ الشَّابِهُ وَالْمَاءِ وَالْمَوْرِيْقَةَ اوْلُى مِنَ الشَّابِهُ وَالْمَوْرِيْقَةَ اوْلُى مِنَ الشَّابِهُ الْمَالِيَ الْمَالِيَّةِ وَالْمَالِيَ الْمَالِيَةِ وَلَا الْمُعْرِيْقَةَ اوْلُى مِنَ الشَّابِهُ الْمَالِيَ الْمَالِيَةُ الْمَاءِ الْمَالِيَةُ الْمَالِي الْمُولِي مِنَ السَّالِي الْمَالِي الْمَالِي

সরল অনুবাদ : লক্ষণীয় যে, এ -এর মধ্যে প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে নসবের 💥 করা হয়নি; বরং শুধু দ্বিতীয় স্বামীর জন্য নসব সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্ত এটার অধীনে প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে নিজে নিজেই নসবের 💥 হয়ে যায়। কেননা, দ্বিতীয় স্বামীর জন্য নসব সাব্যস্ত করার অনিবার্য ফল এই যে, প্রথম স্বামীর পক্ষ হতে নসব সাব্যস্ত নয়। এ জন্য যে, একই সময়ে দু'ব্যক্তির জন্য নসব সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব। সতরাং এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে অগ্রাধিকারের দিকটি বিবেচনা করা আবশ্যক হবে। যেমন- আমরা বলি যে, প্রথম স্বামী বিশুদ্ধ শয্যার অধিকারী এবং দ্বিতীয় স্বামী ফাসেদ শয্যার মালিক। আর নিয়ম এই যে, যা বিশুদ্ধ তা ফাসিদ হতে অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। এ প্রাধান্য প্রদানের দিকটির উপরও প্রতিপক্ষ এরপ مُعَارَضَة পেশ করতে পারে যে, দ্বিতীয় স্বামী উপস্থিত এবং বীর্য তারই। আর নিয়ম এই যে, উপস্থিত অনুপস্থিত-এর উপর অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে। এখন উভয় অগ্রাধিকার দানের প্রেক্ষাপটে মাসআলাটির ফিকহ সংক্রান্ত দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ প্রথম স্বামীর বিবাহের মালিকানা বহাল থাকা ও শয্যার বিশুদ্ধতা দ্বিতীয় স্বামীর উপস্থিতি ও বীর্য হতে অধিক বিবেচনাযোগ্য। কেননা, ফাসিদ শয্যা দ্বারা নসবের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় আর বিশুদ্ধ শয্যা দ্বারা প্রকৃত নসব সাব্যস্ত হয়। আর এটা প্রকাশ্য সত্য যে, হাকীকত সন্দেহ অপেক্ষা উত্তম ও অগ্রগণ্য হয়ে থাকে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ور الغَوْلُ وَالْوَلُ صَاحِبُ الغَ الغَوْلَ الْوَلُ صَاحِبُ الغَ الغَوْلَ الْوَلُ صَاحِبُ الغَ الغَوْلَ الْوَلُ صَاحِبُ الغَ الغَوْلَ اللهِ الغَمْ وَمَا الغَمْ وَمَا الغَمْ الغُمُ الغُمُ الغَمْ الغَمْ الغُمُ الغُمْ الغَمْ الغُمُ الغُمْ الغُمُ الغُمُ الغُمُ ا

وَالثَّانِيْ فِيْ عِلَّةِ الْاَصْلِ آيِ النَّوْعِ الثَّائِيْ مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ الْمُعَارَضَةُ فِيْ عِلَّةِ الْمَعَارَضَةُ فِيْ عِلَّةِ الْمُعَارَضَةُ فِيْ عِلَّةِ الْمُعَارَضَةُ فِي عِلَيْهِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ شَيْ أُخْر لَمْ عَلَيْهِ شَيْ أُخُر لَمْ عَلَيْ الْعِلَّةَ فِي الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ شَيْ أُخُر لَمْ يُوجَذُ فِي الْفَرْعِ وَهِي ثَلْثَةُ اقْسَامِ كُلُهَا يُوجَذُ فِي الْفَرْعِ وَهِي ثَلْثَةُ اقْسَامِ كُلُهَا بَاطِلَّ سَوَاءً كَانَتُ بَاطِلَ سَواءً كَانَتُ بَاطِلَةً عَلَى مَا قَالَ وَ ذَلِكَ بَاطِلَ سَواءً كَانَتُ بَاطِلَ سَواءً كَانَتُ بَاطِلَ سَواءً كَانَتُ بِمَعْفَى لاَ يَتَعَدِّى الْفَرْدِ بِانَّهُ مَوْزُونَ قُوبِلَ إِنَّا مَوْزُونَ قُوبِلَ إِنَّا مَوْزُونَ قُوبِلَ بِعِنْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَفَاضِلًا كَالذَّهَبِ بِعِنْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَفَاضِلًا كَالذَّهَبِ بِعِنْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَفَاضِلًا كَالذَّهُبِ وَالْفِضَةِ فَيُعَارِضُهُ السَّائِلُ بِانَّ الْعِلَةَ عِنْدَنَا وَى الْاَصْلِ هِي الثَّمَانِيُهُ وَتِلْكَ لَا تَتَعَدَّى إِلَى الْعَدِيْدِ .

সরল অনুবাদ : আর مُعَارُضَة এর দিতীয় প্রকার হলো আসল-এর ইল্লতের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ या مُعَارَضَة خَالِصَة या किठीय अकात शला (अरे এর ইল্লতের মধ্যে হবে। উদাহরণস্বরূপ - مُقِيِّس عُلُيْه এরূপ বলবে : আমার নিকট এমন দলিল রয়েছে, যা مُعَارِضُ এ কথা প্রমাণ করে যে, عَلَيْه -এর মধ্যে ইল্লত (তা নয় যাকে তুমি ইল্লুত সাব্যস্ত করেছে: বরং ইল্লুত) অন্য বস্তু, যা প্রশাখার মধ্যে বিদ্যমান নেই। এ کنارکنہ তিনভাগে বিভক্ত এবং এদের সবকয়টিই বাতিল। যেমনটি গ্রন্থকার (র.) বলেছেন। আর مُعَارَضَة এর এ প্রকারটি বাতিল। চাই ১. এমন ইল্লত দারা مُعَارَضَة করা হোক, যা স্থানান্তরিত হয় ना। এটা فِي الْعِلَّةِ এর প্রথম প্রকার। যেমন-লোহাকে লোহার বিনিময়ে বিক্রয় করার অবস্থায় আমাদের পক্ষ হতে বলা হয় যে, এটা পরিমাপযোগ্য বস্তু এবং এতে 🛍 🚅 এর ইল্লত পাওয়া যায়। এ জন্য অতিরিক্তের সাথে -এর এ বিক্রয় জায়েজ নয়। যদ্রপ সোনা ও রুপার বিক্রয় অতিরিক্তের সাথে জায়েজ নয়। এটার উপর আপত্তিকারী এর মধ্যে ইল্লড مُعَارَضَة পেশ করবে যে, مُعَارَضَة আমাদের নিকট (جنْس ७ قَدْر नय़; বরং) مَنْبَيَّة वा মূল্যবিশিষ্ট হওয়াই ইল্লুত। আর এ ইল্লুত লোহার মধ্যে পাওয়া যায় না।

سلامارضة والنازى النواعة الأصل المحتور المحتورة المحتور

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चाटना : উক্ত ইবারতে খালেস مُعَارَضَه -এর দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা حرية النَّانِي في عِلَّة الأَصْلِ الخ হয়েছে। এ مُعَارَضُه মূল مُعَارَضُه -এর মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ مُعَارِضُ বলবে যে, مُعَارَضُه তথা مُعَارَضُه -এর মধ্যে তোমরা যাকে স্বান্ত সাব্যস্ত করেছ তা ইল্লত না হওয়ার ব্যাপারে আমার নিকট সুম্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আমার প্রমাণ মতে عِلَّت এতে অন্য কিছু। আর এটা বাতিল চাই এমন عِلَّت -এর দ্বারা مُعَارَضُه করুক যা সংক্রামিত হয় না। অথবা, এমন عِلَّة -এর দ্বারা مُعَارَضُه করুক যা এমন مُعَارَضُه (সংক্রামিত) হয়ে থাকে যাতে ঐকমত্য বিদ্যমান।

প্রথমটির উদাহরণ যেমন আমরা (হানাফীরা) বলে থাকি যে, লৌহের বিনিময়ে লৌহ লেনদেন করলে অতিরিক্ত গ্রহণ জায়েজ হবে না। কেননা, এতে عَدْرُ (পরিমাপ) و فَدْرُ (জাতীয়তা) পাওয়া গেছে, যদকন অতিরিক্ত । পুদ) হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। যদ্রপ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেলায় হয়ে থাকে। এক্ষণে বিরোধীগণ عَدْرُ করে বলতে পারে যে, আমাদের মতে عَدْمُ اللهِ عَدْلَا اللهِ عَدْلَا اللهُ الل

দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন আমরা চুনের ব্যাপারে বলে থাকি যে, সমজাতীয়ের লেনদেনে অতিরিক্ত গ্রহণ করা জায়েজ হবে না; বরং সুদ হবে। কেননা, এতে كَعْارُضَهُ পেশ করে বিরোধীগণ বলে থাকেন যে, أَصْل পাওয়া যায়, যদ্রুপ গম ও যবের বেলায় হয়ে থাকে। এর উপর مُعَارُضَهُ পেশ করে বিরোধীগণ বলে থাকেন যে, أَصْل পাণ্ড যারের মধ্যে তোমরা যাকে عِلَّتُ সাব্যস্ত করেছ— আমাদের মতে তা عِلَّتُ নয়; বরং আমাদের মতে গম ও যবের মধ্যে عِلَّتُ হলো খাদ্য ও গোলাজাত যোগ্য হওয়া। আর তা جَصَّ (চুন)-এর মধ্যে অনুপস্থিত।

اَوْ يَتَعَدِّى إِلَى فَرْعِ مُجْمَعِ عَلَيْهِ وَهُ الْقِسْمُ الثَّانِي كَمَا إِذَا عَلَّلْنَا فِي حُرْمَةِ بَيْعِ الْجَصِّ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا بِالْكَبْلِ وَالْجِنْسِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ فَيُعَارِضُهُ السَّائِلُ بِالَّا الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ لَيْسَتْ مَا قُلْتُ بَلْ هِيَ الْإِقْتِيكَاتُ وَالْإِدِّخَارُ وَهُوَ مَعْدُوْمٌ فِي الْجَصِّ وَإِنْ كَانَ يَتَعَدِّى إِلَى فَرْعِ مُجْمَعِ عَلَيْدِ وَهُوَ الْأَرُزُّ وَالدُّخْنُ أَوْمُخْتَلَفٍ فِيْهِ ايْ يَتَعَدُّى اِلْى فَرْعِ مُخْتَكَفٍ فِيْهِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِثَالُهُ مَا لَوْ عَارَضَ السَّائِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْآصْلِ هُوَ الطَّعْمُ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْجَصِّ وَهُوَ يَتَعَدُّى إِلَى فَرْعِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ اعْنِي الْفَواكِهُ وَمَا دُونَ الْكَيْلِ وَهٰذِهِ الْاَقْسَامُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِإَنَّ الْوَصْفَ الَّذِيْ يَدَّعِيْهِ السَّائِلُ لَا يُنَافِى الْوَصْفَ الَّذِي يَدَّعِبْهِ الْمُعَلِّلُ إِذِ الْحُكْمُ يَثَبُتُ بِعِلَلِ شَتَّى فَاإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصَفُهُ مُتَعَدِّبًا فَفَسَادُهُ ظَاهِرٌ لِآنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّعْلِيْلِ التَّعْدِيةُ وَانِي كَانَ مُتَعَدِّيًا كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ ايَضًا فَاسِدَةً لِأَنَّهَا لاَ تَعَلُّقَ لَهَا بِالْمُتَنَازِعِ فِيْهِ إِلَّا اَنَّهَا تُفِيْدُ عَدَمَ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِيهِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ عَدَمَ الْحُكْمِ .

সরল অনুবাদ : অথবা ২. এমন প্রশাখার দিকে স্থানান্তরিত হবে, যার হুকুম সম্পর্কে একমত্য वदारह । এটা أَعْلَمُ اللَّهِ الْعِلَّةِ عَلَى الْعِلَّةِ अदारह । এটা عَلَمُ الْعِلَّةِ الْعَالَمَةِ الْعَلَمَةِ যেমন চুনাকে তার সমশ্রেণীর বিনিময়ে অতিরিক্তের সাথে বিক্রয় করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে গম ও যবের উপর কিয়াস করে যখন আমরা كَيْل ও بنس -এর ইল্লত বর্ণনা করবো, তখন আপত্তিকারী এটার উপর مُعَارَضَة পেশ করবে যে, এর মধ্যে ইল্লত তা নয়, যাকে তোমরা ইল্লত সাব্যস্ত করেছ; বরং আসলে খাদ্য হওয়ার যোগ্যতা ও গুদামজাত করে রাখার উপযক্ত হওয়াই হচ্ছে ইল্লত, যা চুনার মধ্যে অনুপস্থিত রয়েছে। যদিও এ ইল্লুত অন্য কোনো সর্বসম্মত প্রশাখার দিকে স্থানান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ চাউল ও বাজরা (এক প্রকার শষ্য) প্রভৃতির মধ্যে। অথবা ৩. এটার ছকুমের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ এমন ইল্লত দ্বারা مُعَارِضَة করা হয়, যা কোনো বিরোধপূর্ণ প্রশাখার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে थारक। विषे إِنَّ فِي الْعِلَّةِ विष्ठी अकात। উদাহরণস্বরূপ উপরোল্লিখিত মাসআলায় আপত্তিকারী এরূপ করবে যে, গম ও যবের মধ্যে অতিরিক্ত হারাম হওয়ার ইল্লত হলো খাদ্যদ্রব্য হওয়া, যা চুনার মধ্যে বিদ্যমান নেই। অবশ্য এ ইল্লভ এমন কোনো কোনো প্রশাখার দিকে সম্প্রসারিত হয়, যার হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ফল জাতীয় বস্তু বা পরিমাপের পরিমাণ অপেক্ষা অল্প (এক বা দুই মুষ্টি) শষ্য জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে । مُعَارَضَةُ فِي الْعِلَّةِ عَلَيْهِ - এর এ সকল প্রকার এ জন্য বাতিল যে, আপত্তিকারী যে ضنف -কে ইল্লত সাব্যস্ত করছে, তা এই وَصُنِي -এর পরিপন্থি নয়, যাকে ইল্লুত পেশকারী ইল্লত সাব্যস্ত করেছে। কেননা, একটি হুকুম বিভিন্ন ইল্লত দারাও সাব্যস্ত হতে পারে। সুতরাং যদি مُعَارِضُ এর ইল্লত স্থানান্তরশীল না নয়, তাহলে তো তার ফাসিদ হওয়া সম্পূর্ণ প্রকাশ্য ব্যাপার। এ জন্য যে, তা'লীল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'সম্প্রসারিত হওয়া'। আর যদি ইল্লত স্থানান্তরিত হয়, তাহলেও कांत्रिम হবে। কেননা, যে হুকুমের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, তার সাথে এই مُعَارَضَة -এর কোনোই সম্পর্ক নেই। বড়জোর এটা দ্বারা এ কথাটি জ্ঞাত হওয়া যায় যে, مُعَارِضْ -এর ইল্লত প্রশাখার মধ্যে বিদ্যমান নেই। কিন্তু এটা দ্বারা এ কথা আবশ্যক হয় না যে, দলিলদাতার হুকুম সাব্যস্ত নয়।

وَإِنْ पूनात মধ্য فِي الْجُصِّ আর অনুপস্থিত রয়েছে وَهُوَ مَعْدُومٌ अपा তেপায়জাত করে রাখার উপযুক্ত ভদাহরণ স্বরূপ চাউল كَان كَتُعَدِّي যা সর্বসম্মত وَهُوَ الْأَرُزُ উদাহরণ স্বরূপ চাউল كَان كَتُعَدِّي ইল্লতটি وَالدُّخُقُ مَخْتَلَفِ فِيْهِ অথবা, এটার হুকুমের মধ্যে মতভেদ রয়েছে أَوْ مُخْتَلَفِ فِيْهِ अথং বাজরা প্রভৃতির মধ্যে يَتَعَدِّى عَامِهِ وَالدُّخُقُ এর তৃতীয় وَهُو الْعِلَّةِ الْعِلَّةِ الْعِلُّةِ এমন প্রশাখার দিকে مُخْتَلَفٍ فِيْدِ যা বিরোধপূর্ণ وَهُو الْقِسْمُ القَالِثُ প্রকার عُلُان بَعْدُكُورَةِ করে مُعَارضَة করে مَعَارضَة উদাহরণ স্বরূপ مَا لَوْ عَارَضَ السَّائِلُ উদাহরণ স্বরূপ نِي या विमायान بانَ الْعِلَّةَ فِي الْاَصْلِ याप्राप्तरा हुए بانَ الْعِلَّةَ فِي الْاَصْلِ प्राप्तानाय وَيَ عَلَم الْمُصْلِ याप्राप्तान तारे بانَ الْعِلَّةَ فِي الْاَصْلِ याप्राप्तरा हुए আর এ ইল্লত ধাবিত হয় وَلَيْ عِامَاء পশাখা প্রশাখার দিকে الله عَرْعِ আর এ ইল্লত ধাবিত হয় الْجَصِّ وَلْهِذِهِ उमाराप्तत भात्य भाराप्त तराह وَمَا دُوْنَ الْكَيْلِ कुँ काठीय तर्र الْفَوَاكِ विमारत प्रतिभार्ण अल الَّذِيْ व जना वाठिल त्य لِأَنَّ الْوَصْفَ वात الْاَفْسَامُ كُلُّهَا وَهِم عِمَارَضَةٌ فِي الْعِلَّةِ वात الْاَفْسَامُ كُلُّهَا الَّذِيْ يَدَّعِبْو الْمُعَلِّلُ याকে আপত্তিকারী ইল্লত সাব্যস্ত করছে لا يُنَافِي الْوَصْفَ বাকে আপত্তিকারী ইল্লত সাব্যস্ত করছে الَّذِي যাকে ইল্লত পেশকারী ইল্লত সাব্যস্ত করেছে إِذِ الْحُكُمُ কেননা, একটি হুকুম كُفَبُتُ সাব্যস্ত হতে পারে بِعِلَل شَتْى বিভিন্ন ইল্লত দ্বারাও ظَاهِرٌ अ्ताश रान فَعُسَادُهُ जारल रान فَعُسَادُهُ अ्ताखत्रभीन مُتَعَدِيًا अ्वताश रान مُعَارِضٌ प्रावताश रान فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصُفُهُ كَانَ مُتَعَيِّدِيًا সম্প্রসারিত হওয়া التَّعْدِيَةُ কেননা, তা'লীল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো التَّعْدِينَ সম্প্রসারিত হওয়া وَإِنْ كَانَ مُتَعَيِّدِيًا আর যদি ইল্লত স্থানান্তরিত হয় الْمُعَارَضَةُ أَيْضًا काराप दें काराप فاسِدَة काराप كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ أَيْضًا এ -এর কোনো সম্পর্ক নেই بِالْمُتَنَازَعِ فِيْبِ যে হুকুমের মধ্যে বিরোধ রয়েছে مُعَارَضَة واللهُ عَنائ रय يُوْجِبُ अूवातायात रहाक अभाशात मर्सा विमामान तिरे يُوْجِبُ करत विमा वाता व कथा वावगाक रहा ना تُغيِيدُ عَدَمَ تِلْكَ الْعِلَّةَ فِيْدِ যে عَدَمُ الْحُكُم । দিললদাতার হুকুম সাব্যস্ত নয়।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র আলোচনা : উক্ত ইবারতে খালেস مُعَارَضَة -এর তৃতীয় প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ مُعَارِضَ এমন عِلَة -এর দিকে مُعَارَضَة করবে যা বিতর্কিত একটি فَرْع -এর দিকে مُعَارِضَ হয়ে থাকে। যেমন—আমরাও جُنْس এর দিকে مُعَارِضَة নার ভারতে ভারতে গাম ও জবের উপর কিয়াস করে করে (চুন)-এর মধ্যেও সমজাতীয়ের লেনদেনে অতিরিক্ত গ্রহণকে হারাম বলে থাকি। এখানে বিরোধীগণ مُعَارَضَة পেশ করে বলতে পারেন যে, গম ও যবের মধ্যে মূলত عِلَة হলো খাদ্য-দ্রব্য হওয়া مَعَارَضَة নার। আর مَعَارَضَة নার। আর কর্তি -এর মধ্যে তা পাওয়া যায় না। কাজেই গম ও যবের হুকুম جِنْس ও فَنْر আর এটা এমন একটি - এর দিকে مُتَعَدِّيْ হয়ে থাকে যাতে ফকীহগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। যেমন— ফল-ফলাদি ও এমন বস্তু যা পরিমাপযোগ্য নার। যথা— এক-দুই মুষ্টি গম-যব ইত্যাদি। সূতরাং আমাদের হানাফীগণের মতে এতদুভয়ের মধ্যে সুদ হবে না, আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সুদ হবে।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত সমুদয় مُعَارِضَ -ই অযৌজিক ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, مُعَارِضْ -এর দাবিকৃত مُعَارِضْ -এর দাবিকৃত مُعَارِضْ -এর দাবিকৃত عِلَّة ) -কে প্রত্যাখ্যান (অস্বীকার) করেন। কেননা, একাধিক عِلَّة -এর মাধ্যমেও حُكْم সাব্যস্ত হতে পারে। সূতরাং مُعَارِضُ যে عِلَّة সাব্যস্ত করেছে তা যদি عُدْع -এর মধ্যে পাওয়া নাও যায় তথাপি عِلَّة এর حُكْم - حَكْم خُدْم করার জন্য যথেষ্ট। কাজেই তার কিয়াস সহীহ হবে।

অবশ্য তালবীহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, مُعَلِّرُهُ -এর উদ্দেশ্য হলো عَلَيْهُ -এর وَصْف -এর وَصْف -এর وَصْف স্তরাং যখন তিনি অন্য عِلَّة হওয়া সাব্যস্ত করেছেন তখন প্রত্যেকটি وَصُف স্বতন্তভাবে হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এবং প্রত্যেকটি عِلَّة -এর অংশ বিশেষ হওয়ারও অবকাশ রাখে। কাজেই مُعَلِّرُ অথবা مُعَلِّرِضْ কারো وَصُف جَ সন্দেহাতীতভাবে عِلَّة হওয়ার দাবি করতে পারে না। সুতরাং এতেই مُعَارِضْ তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। অর্থাৎ مُعَارِضْ হাসিল হয়ে যায়। কেননা, মশহুর কায়েদা রয়েছে مُعَارِضُ بَطُلُ الْإِسْتِدُلُالُ بَطُلُ الْإِسْتِدُلُالُ অর্থাৎ ভিন্ন সম্ভাবনার সৃষ্টি হলে দলিল উপস্থাপন বাতিল হয়ে যায়।

وَكُلُّ كَلَامٍ صَحِبْحِ فِي الْاَصْلِ اَى فِي اَصْلِ اَلْهُ وَالْكُن يُذَكُر عَلَى سَبِيْلُولَ الْمُفَارَقَةِ الَّتِي هِي بَاطِلَةً عِنْدَ اَهْلِ الْاُصُولُا فَاذَكُرهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ لِيَخُرَجُ عَن فَاذَكُرهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ وَيَكُونُ مَقْبُولًا حَيِّزِ الْعَبَّةِ وَيَكُونُ مَقْبُولًا حَيِّزِ الْعَبَّةِ وَيَكُونُ مَقْبُولًا مِي حَيِّزِ الصِّحَةِ وَيَكُونُ مَقْبُولًا مِنَا الْفَرَى مَعًا وَإِنَّمَا تُذَكَرُ هٰذِهِ الْقَاعِدَةُ هُمُ فَا الْمُسَمَّةُ فِي عِلَةِ الْاصْلِ هِي الْمُفَارَقَةِ عِنْدَهُمْ لِاَنَّهُ اَتَى السَّائِلُ هِي الْمُسَمَّةُ بِهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْاصْلِ وَالْفَرْعِ وَهُو الْمُسَادِلُ بِكَلَامٍ فَاسِدُ عِنْدَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ وَهُو الْمُسَادِلُ بِكَلَامٍ فِي ضِمَنِ هٰذِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ هٰذِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ هٰذِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ هٰذِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ هٰذِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ هٰذِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ هٰذِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ الْمُفَارَقِةِ فِي ضِمَنِ الْمُفَارَقَةِ فِي ضِمَنِ الْمُفَارَقِةِ فِي ضِمَنِ الْمُفَارَقِةِ فِي ضِمَنِ الْمُكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ وَلَى الْكَلَامُ الْكَلَامُ وَلَى الْكَلَامُ الْكَلَامُ وَيَعْ فِي ضِمَنِ الْمُعَادِةِ وَهَيْأَتِهِ مَعًا .

সরল অনুবাদ : আর প্রত্যেক যে কথা মূলত তদ্ধ অর্থাৎ তা মূল প্রণয়ন ও হাকীকতের মধ্যে বিশুদ্ধ: কিন্তু তাকে مُعَارَضَةً فِي الْعِلَّةِ এর পন্থায় (অর্থাৎ مُعَارَفَةُ فِي الْعِلَّةِ এর প্রক্রিয়ায়) উল্লেখ করা হয়, যা উসূলীদের নিকট বাতিল-তাহলে তুমি তাকে مُنانَعَت হিসেবে পেশ করবে। যেন ফাসিদ হওয়ার পরিবর্তে শুদ্ধ বলে গণ্য করা হয় এবং হাকীকত ও বাহ্যিক অবস্থা- উভয় বিবেচনায়-ই গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। - معارضة - এর বর্ণনা প্রসঙ্গে مفارضة - এর এ নিয়মটি এ জন্য مُعَارَضَةً فِي الْعِلَّةِ उद्य कता रय़ त्य, उन्नीत्मत निकर -এরই নাম مُفَارَضَة কেননা, আপত্তিকারী তার مُفَارَضَة -এর মধ্যে এমন ইল্লত পেশ করে, যা দ্বারা মূল ও প্রশাখার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পার্থক্যের এ আপত্তি অধিকাংশ উসূলীর দৃষ্টিতেই ফাসিদ। সুতরাং যদি আপত্তিকারী এই এর ভিত্তিতে এমন কোনো আপত্তি উত্থাপন مُفَارَقَةً فَاسِدَةً করে, যা একান্তই যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য, তাহলে এটার-শিরোনাম পরিবর্তন করে হর্টার্ট্র-এর প্রক্রিয়ায় হুবহু তা পেশ করা উচিত। যেন এই আপত্তিটি তার মূল উপাদান ও বাহ্যিক অবস্থা- প্রত্যেক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

च्ये बाद्याहना : উজ ইবারতে مُمَانَعَة -এর আকারে পেশ করার বহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেসব বাক্য মূলত সহীহ কিন্তু একে مُمَازَفَة -এর পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। একে বক্ষে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেসব বাক্য মূলত সহীহ কিন্তু একে مُمَازَفَة -এর পদ্ধতিতে উল্লেখ করা ইচিত। উল্লেখ্য যে, مُمَازَفَة فِي الْعِلَّة উসুলবিদগণের পরিভাষায় مُمَازَفَة وَي الْعِلَّة (হসেবে খ্যাত। আর এ জন্যই مُمَازَفَة فِي الْعِلَّة -এর আলোচনা প্রসঙ্গে উপরিউজ নিয়মটির উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রশ্নকর্তা এমন عِلَّة -এর উল্লেখ করেছেন যার কারণে اَصْل (مُصْف) عِلَّة হলো এটা। আর এ عَلَّة এর মধ্যে বর্তমান আছে; কিন্তু -এর মধ্যে অনুপস্থিত।

যা হোক, যদি প্রশ্নকর্তা مُنَازَعَنَ -এর অধীনে কোনো গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত বাক্য উপস্থাপন করে, তাহলে তাকে مُنَازَعَنَ -এর আকারে পেশ করা উচিত। তবেই এটা أَصْل ভিত্তয় দিক দিয়ে গৃহীত হবে। যেমন – কোনো বন্ধককর্তা যদি বন্ধককৃত গোলামকে আজাদ করে দেয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তার আজাদী কার্যকর হবে না। কেননা, এর দ্বারা বন্ধকদাতার অধিকার বিনষ্ট হয়ে থাকে, কাজেই তা জায়েজ হবে না।

مِثَالُهُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) فِي اعْتَاقِهُ لِآنَا الرَّاهِنِ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ اَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إِعْتَاقُهُ لِآنَ الْإِعْتَاقُ لَا يَنْفُدُ إِعْتَاقُهُ لِآنَ الْإِعْتَاقُ لَا يَنْفُدُ إِعْتَاقَ الْمُوْتَهِنِ بِالْإِبْطَالِ فَكَانَ بَاطِلًا كَالْبَيْعِ فَمَنْ الْمُوْتَهِنِ بِالْإِبْطَالِ فَكَانَ بَاطِلًا كَالْبَيْعِ فَمَنْ الْمُوْتَهِنِ بِالْإِبْطَالِ فَكَانَ بَاطِلًا كَالْبَيْعِ فَمَنْ الْمُفَارَقَةَ قَالَ فِي جَوَابِهِ إِنَّ الْإِعْتَاقَ لَيْسَ كَالْبَيْعِ لِآنَ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَالْمِيتَّ الْفَسْخَ الْفِيتَاسُ وَهٰذَا الْمَسْخِ الْمَعْدَوقُ فِي عِلَّةِ الْاصْلِ لِآنَ الْمُفَارِقُ عِلَيْ الْمَعْدِ وَقُوعِهِ فَهٰذَا السَّوْالُ وَالْمُعَارِفَ الْمَعْدَ وُقُوعِهِ فَهٰذَا السَّوْالُ وَلَى مَعْدُولًا فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَمَا جَاءِبِهِ وَلَى مَعْدُولًا فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَمَا جَاءَ بِهِ وَلَيْ كَانَ مَقْبُولًا فِي سَبِيلِ الْمُفَارَقَةِ لَا يُعْبَلُ مِنْهُ وَلَى سَبِيلِ الْمُفَارَقَةِ لَا يُعْبَلُ مِنْهُ وَكَانَ حَقَّهُ أَنْ نُورِدَهُ نَحْنُ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَارَقَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَكُانَ حَقَّهُ أَنْ نُورِدَهُ نَحْنُ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَارَقَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَكُانَ حَقَّهُ أَنْ نُورِدَهُ نَحْنُ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَارَقَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَكَانَ حَقَّهُ أَنْ نُورِدَهُ نَحْنُ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَارَقَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَكَانَ حَقَّهُ أَنْ نُورِدَهُ نَحْنُ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَارَقَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَكَانَ حَقَّهُ أَنْ نُورِدَهُ نَحْنُ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَانَعَةِ .

সরল অনুবাদ : উদাহরণ স্বরূপ ইমাম শাফেয়ী (त.)- এর এই কাওল যে, যদি বন্ধক গ্রহণকারী বন্ধকী গোলামকে আজাদ করে দেয়. তাহলে তার সে আজাদ করাটা কার্যকর হবে না। কেননা, বন্ধক গ্রহণকারীর এ আজাদ করা এমন একটি পদক্ষেপ যে, তা দ্বারা বন্ধকদাতার হক বাতিল হয়ে যায়। এ জন্য এই আজাদকরণও বাতিল হয়ে যাবে. যেমন- তার বিক্রয়করণ বাতিল হয়ে থাকে। হানাফীদের মধ্যে याँता चें। কৈ জায়েজ মনে করেন, তাঁরা এটার উত্তরে এরপ বলেন যে, আজাদকরণ ব্যাপারটি বিক্রয়-এর মতো নয়। কারণ, বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে আর আজাদকরণের মধ্যে ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ জন্য তাদের একটিকে অন্যটির উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। এ পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে আসল-এর ইল্লতের মধ্যে مُعَارُضَة विশেষ। কেননা, مُعَارِضْ এ কথাই বলে যে, বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর এটার ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বিক্রয় জায়েজ না হওয়ার ইল্লত। সূতরাং এ প্রশুটি যদিও সত্তাগতভাবে যুক্তিগ্রাহ্য, কিন্তু যেহেতু আপত্তিকারী তাকে 💥 এর পদ্ধতিতে পেশ করেছে, এ জন্য এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব, সমীচীন এই যে, একে 🕰 এর পদ্ধতিতে পেশ করা।

فَنَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِعْتَاقَ كَالْبِيعِ فَإِنَّ حُكْمَ الْبَيْعِ التَّوَقُّكُ عَلٰى إِجَازَةِ الْمُرْتَهِيْ فِيْمَا يَجُوزُ فَسُخُهُ لَا الْإِبْطَالُ وَانْتَ فِي الْإِعْتَاقِ تُبْطِلُ أَصْلًا مَا لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ حَتَّى لَوْ اَجَازَ الْمُرْتَهِنُ لَا يَنْفُذُ اِعْتَاقُهُ عِنْدَكَ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْمُعَارَضَةِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ دَفْعِهَا فَقَالَ وَإِذَا قَامَتِ الْمُعَارَضَةُ كَانَ السَّبِيلُ فِيهَا التَّرْجِيحُ أَى تَرْجِيحُ أَحَدِ الْمُعَارِضَيْنِ عَلَى الْأُخَرِ بِحَيْثُ تَنْدَفِعُ الْمُعَارُضَةُ فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ لِلْمَجِيْبِ التَّرْجِيْحُ صَارَ مُنْقَطِعًا وَإِنْ يَتَأَتَّ لَهُ فَلِلسَّائِلِ أَنْ يُعَارِضَهُ بِتَرْجِيْحِ الْخَرَ وَهُذَا هُوَ مُحَكُّم الْمُعَارَضَةِ فِي الْقِيَاسِ وَامَّا الْمُعَارَضَةُ فِي النَّقْلِيَّاتِ فَقَدْ مَضٰى بيكانُهَا وَهُو عِباًرة عَنْ فَضْلِ احَدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْاخْرِ وَصْفًا أَيْ بَيَانُ فَضْلِ احَدِ الْمِشْلَيْنِ وَلَا يَكُوْنُ تَعْرِيْفًا لِلرُّجْحَانِ لَا لِلتَّرْجِيْجِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَصْفًا أَنْ لَايَكُونَ ذُلِكَ الشَّنْ الَّذِي يَفَعُ بِهِ التَّرْجِيْحُ دَلِيْلًا مُسْتِقِلًا بِنَفْسِهِ بَلْ يَكُوْنُ وَصْفًا لِلدُّاتِ غَيْرَ قَائِمٍ بِنَهْسِهِ وَلِهُذَا يَتَرَجَّعُ شَهَادَةُ الْعَادِلِ عَلْى شَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَلَا يَتَرَجُّحُ شَهَادَةُ ارْبَعَةٍ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ـ

সরল অনুবাদ: এবং এভাবে বলা দারা আমরা এ কথাটি স্বীকার করি না যে, আজাদকরণ বিক্রয়েরই অনুরূপ। আর বিক্রয়ের হুকুম এই যে, তা বন্ধকদাতার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। এ জন্য যে, বিক্রয় এমন সব কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা সংঘটিত হওয়ার পর ভঙ্গ হওয়া জায়েজ রয়েছে। (বন্ধকদাতার হক বিক্রয় সংঘটিত হওয়াকে) বাতিল করে না। অথচ তোমরা তো বন্ধক গ্রহণকারীর আজাদ করার ভূমিকাকে মলতই বাতিল সাবাস্ত করছ। আর আজাদকরণ সেসব কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা সাব্যস্ত হওয়ার পর ভঙ্গ হওয়া জায়েজ নয়। এমনকি যদি বন্ধকদাতা অনুমতি প্রদানও করে, তবুও তোমাদের মতে তার আজাদকরণ কার্যকর হবে না। (যা দ্বারা প্রশাখার মধ্যে মূলের হুকুম পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যিক হয় আর তা বাতিল।) গ্রন্থকার (র.) مُعَارَضَة-এর বিস্তারিত আলোচনা সমাপ্ত করে এখন তার প্রতিরোধ সমাধান-এর বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, আর যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন তা হতে অব্যাহতি লাভের উপায় হলো অগ্রাধিকার দান করা। অর্থাৎ مُعَارِضُ দলিল দু'টির মধ্য হতে একটিকে অন্যটির উপর এভাবে প্রাধান্য দান করা, যাতে مُعَارَضَة দূর হয়ে যায়। যদি দলিল পেশকারী নিজ দলিলের স্বপক্ষে অগ্রাধিকারের কোনো কারণ পেশ করতে সক্ষম না হয়. তাহলে সে প্রতিপক্ষের সম্মুখে দলিলহীন ও অক্ষম হয়ে পড়বে। আর যদি সে অগ্রাধিকারের কারণ পেশ করতে সক্ষম হয়, তাহলে আপত্তিকারীর জন্য এ অধিকার থাকবে যে. সে অন্য একটি অগ্রাধিকারের কারণ পেশ করে তার مُعَارَضَة করবে। প্রকাশ থাকে যে, এটাই কিয়াসভিত্তিক দলিলসমূহের মধ্যে عَارَضَة প্রতিরোধ করার প্রক্রিয়া। আর নসভিত্তিক দলিলসমূহের মধ্যে হর্টার্কে প্রতিরোধের প্রক্রিয়ার वर्गना (مَبْعَثُ التَّعَارُض - এর মধ্যে) অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর অগ্রাধিকার বলতে দু'টি সমমানসম্পন্ন দলিলের মধ্য হতে একটিকে অন্যটির উপর কোনো বিশেষ فن ,-এর কারণে মর্যাদা প্রদান করা বুঝায়। (এখানে গ্রন্থকার مُضَاف वत क अल - فَضْل أَحَدِ الْمِشْكَيْن - वत क अल مُضَافً অর্থাৎ ৣর্ট্রে শব্দটি উহ্য রয়েছে।) অর্থাৎ আসলে ছিল- ৣর্ট্রে এর সংজ্ঞা হয়ে -رُجُعُانُ বতুবা এটা فَضْل اَحَدِ الْمِثْلَيْنِ यात, تَرْجِيْه (र्ज्या९ أَوْبَات رُجْحَانُ) - এর সংজ্ঞা হবে ना। আর গ্রন্থকার (র.)-এর কাওল- ﴿ وَصُفُ দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যে কথা দারা অগ্রাধিকার প্রদান করা যাচ্ছে, তা স্বয়ং কোনো স্বতন্ত্র দলিল হবে না; বরং وَشُنْ হিসেবে কোনো স্বতন্ত্র দলিলের অধীন অবস্থায় পাওয়া যায়। এ জন্যই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর (ন্যায়পরায়ণতা গুণের কারণে) অগ্রাধিকারযোগ্য। পক্ষান্তরে চারজন লোকের সাক্ষ্য (দলিলের সংখ্যাধিক্যের কারণে) দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর অগ্রাধিকারযোগ্য নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : اَنَّ الْإِعْتَاقَ এবং এভাবে বলবো لَا نُسَلِّمُ আমরা এ কথা স্বীকার করি না وَالْوَعْتَاقَ যে আজাদকরণ عَلَى إِجَازَةِ কেননা, বন্ধকদাতা ও গ্রহীতার মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় التَّوَقُفُ স্থণিত থাকবে كَالْبَيْعِ

অনুমতির উপর الْمُرْتَهِن वक्षकपाणत مُؤْدُونُ فَسْخُمُ वक्षकपाणत الْمُرْتَهِنِ विष्ठ الْمُرْتَهِنِ विषठ তোমরা তো বন্ধ ক গ্রহণকারীর আজাদ করার ভূমিকাকে تُبْطِلُ ٱصْلاً মূলতই বাতিল সাব্যস্ত করছে مَا لَا يَجُوزُ فَسُخُ لاَ يَنْفُذُ إِعْتَاقُهُ সাব্যস্ত হওয়ার পর مَتَّى لَوْ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ अाद्रेष नियुक्त के بَعْدُ ثُبُوتِه عَنْ بَيَانِ النَّمُعَارَضَةِ करतन कार्यकत राव وَلَمَّا فَرَغَ عَلَيْ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ करतन معالِي المُعَارَضَةِ करतन عَنْ بَيَانِ النَّمُعَارَضَةِ करतन معالِي المُعَارَضَةِ معالِي المُعَارَضَةِ معالِي المُعَارَضَةِ معالِي المُعَارَضَةِ معالِي المُعَارِضَةِ المعالِي المُعَارِضَةِ المعالِي المعالِ وَإِذَا अ्यातायात विस्नातिक वर्गना وَنَيْ بَيَانِ دُفْعِهَا क्षातायात विस्नातिक वर्गना وَإِذَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى الل التَّرْجِبْعُ আর যখন مُعَارَضَة প্রতিষ্ঠিত كَانَ الْسَبِنَيلُ فِيْهَا প্রতিষ্ঠিত مُعَارَضَة আর যখন قَامَتِ الْمُعَارِضَةُ مُعَارَضَةُ مُعَارَضَةُ مَعَارَضَةُ مَعَارَضَةُ مَعَارَضَةُ مَعَالْكُمُعَارِضَيْنِ আরাধিকার দান করা أَى অর্থাৎ تَرْجِبْعُ প্রাধান্য দেওয়া عَلَى الْأَخْرِ مُعَالَمُهُ أَعْدُ الْمُعَارِضَيْنِ মুআরাযার দলিল দু'টির মধ্য হতে একটিকে عَلَى الْأُخْرِ अनािव डें कांत यि त्यों के वार्ष के वा पनिन পেশকারী التَرْجِيْتِ অ্থাধিকারের কোনো কারণ لِلْمُجِيْبِ তাহলে সে প্রতিপক্ষের সমুখে দলিলহীন ও অক্ষম হয়ে পড়বে وَإِنْ يَسَاتُول আর যদি যে অগ্রাধিকারের কারণ পেশ করতে সক্ষম হয় فَلِلسَّائِل তাহলে দলিল আপত্তিকারীর জন্য এ অধিকার থাকবে أَنْ يُعَارِضَهُ তাহলে مُعَارَضَة করতে পারবে بِتَرْجِيْحِ أُخَر অবিকার থাকবে أَنْ يُعَارِضَهُ وَامًّا الْمُعَارَضَةُ فِي किग्रामिंखिक فِي الْقِيَاسِ विवार कतात श्रिकिश مُعَارَضَة पिलिनम्हरत प्रार्थ مُعَارَضَة अिंजि وَاللَّهُ عَارَضَة किग्रामिंखिक وَكُمُ الْمُعَارَضَةِ यात वर्गना পूर्त অতিবাহিত হয়ে التُقْلِيَّاتِ आत नमिलिसम्(१३ मिलिसम् १६३ में यात वर्गना भूर्त विवादिण १८३ التُقْلِيَّاتِ গছে وَهُوَ عِبَارَةٌ जात অधाधिकात वलाए त्याय عَنْ فَعَدلِ अर्याना कता وَهُوَ عِبَارَةٌ जात ज्ञाधिकात वलाए त्याय بَيَانُ فَضْلِ অপরটির উপর وَضْفًا وَصَالَ مَعْلَلُ الْمُؤْلِّيْنِ অকিটিকে عَلَى الْاَخْرِ مَعْلَدُونَ وَمَعْلَ الْاَخْرِ الْمِثْلَيْنِ مَعْلَى الْاَخْرِ مَعْلَى الْاَخْرِ الْمِثْلَيْنِ مَعْلَى الْاَخْرِ الْمِثْلَيْنِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْنِ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَا اللّ ه وَلِهُذَا मात्राया वाकित नाका पंनित्वतं अधीन अवश्वाय भाख्या याय شَهَادَةُ الْعَادِلِ شَهَادُهُ कादालंड بَتُرَجُّعُ विख् व्यथािषकां त्यांगा عَلَى شُهَادُوٓ الْفَاسِقِ किखू व्यथािषकां بَتَرَجُّعُ किंदिकां क्यांपिकां नम्भे व के वाकित नाका على شَهَادُوْ شَاهِدَيْن ठातेंजन वाकित नाका الْهُمَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে مُعَارَضَهُ وَالَّهِ مَعَارَضَهُ وَالسَّبِلُ الخَ নিরসনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদি কোনো মাসআলায় বিরোধীগণ কর্তৃক করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে مُعَارَضَه নিরসনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদি কোনো মাসআলায় বিরোধীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে تَرْجِبْغ তথা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একে নিরসন করতে হবে। আর উস্লবিদগণের পরিভাষায় করাংসম্পূর্ণ কোনো দলিল হবে না; বরং এটা অন্য কোনো স্বতন্ত্ত দলিলের আওতাধীন হবে। এ কারণে মর্যাদাবান করা। উক্ত ক্যাংসম্পূর্ণ কোনো দলিল হবে না; বরং এটা অন্য কোনো স্বতন্ত্ত্ত দলিলের আওতাধীন হবে। এ কারণেই ন্যায়পরায়ণের সাক্ষ্যকে ফাসেকের সাক্ষির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। অথচ অধিক সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্যকে অল্প সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় না। উল্লেখ্য যে, এ স্থলে যে مُعَارَضَه নিরসনের কথা বলা হয়েছে তা শুধু تَسَاسِي দলিলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এর বেলায় প্রযোজ্য নয়।

- ه تَوْلُهُ أَى بَيَانُ فَضَلِ اَحَدِ النَّعِ النَّعَ النَّعَلَيْ اَحَدِ النَّعَ النَّعَلَيْ اَحَدِ النَّعَ النَّعَ النَّعَ النَّهَ الْحَدِ النَّعَ النَّهِ الْحَدِ النَّعَ النَّهِ النَّعَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّعَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّعَ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

حَتَّى لاَ يَتَرجَّعُ الْقِياسُ عَلَى قَيالِهِ يَعَارِضُهُ بِقِياسٍ اخْرَ ثَالِثٍ يَوْيَدُهُ لِاَنَّهُ يَصِيْرُ كَانَ فِي جَانِبٍ قِياسَيْنِ كَانَ فِي جَانِبٍ قِياسَيْنِ كَانَ فِي جَانِبٍ قِياسَيْنِ كَانَ فِي جَانِبٍ قِياسَيْنِ وَكَذَا الْحَدِيثُ لاَ يَتَرجَّعُ عَلَى حَدِيثٍ يُعَارِضُهُ لاَ يَتَرجَّعُ عَلَى وَكِيثٍ يُعَارِضُهُ إِلَيْ يَتَرجَّعُ عَلَى الْمَدِيثِ ثَالِثٍ يُوَيِّدُهُ وَالْكِتَابُ لاَ يَتَرجَّعُ عَلَى الْهَ تِعُارِضُهُ إِلَيْ يَوْيَدُهُ وَالْكِتَابُ لاَ يَتَرجَّعُ عَلَى الْهَ تَعَارِضُهُ إِلَّهُ قِلْكُونُ الْإِسْتِحْسَانُ الصَّحِيثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِينَاسِ وَالْحَدِيثِ وَالْكِتَابِ لاَيَتَرجَّعُ عَلَى الْقَينِ اللَّهُ الْمَا يَتَرَجَّعُ كُونُ الْإِسْتِحْسَانُ الصَّحِيثُ الْاسْتِحْسَانُ الصَّحِيثُ الْالْاسِدِ الْاَثِي وَالْحَدِيثُ الَّذِي هُو مَشْهُورٌ مُقَدَّمًا عَلَى الْفَاسِدِ خَبِرِ الْوَاحِدِ وَالْكِتَابُ الَّذِي هُو مَشْهُورٌ مُقَدَّمًا عَلَى مَا هُو ظَيِّيُ .

সরল অনুবাদ : এমনকি একটি কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না তার সাথে বিরোধকারী অপর কিয়াসের উপর তৃতীয় একটি কিয়াসের মাধ্যমে, যা প্রথম কিয়াসের সহায়ক। কেননা. এ অবস্থায় একদিকে একটি কিয়াস এবং অন্যদিকে দু'টি কিয়াস থাকরে। (যা দারা رَضْف पिनात प्राप्त पाजन एवा श्राह्य वर्षे, किन्न وَضُفْ পাওয়া যায়নি।) হাদীসের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। দু'টি বিরোধকারী হাদীসের মধ্য হতে একটিকে তৃতীয় আরেকটি সহায়ক হাদীসের কারণে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাবে না এবং কিতাবেরও এক**ই অবস্থা**। এর দু'টি বিরোধকারী আয়াতের মধ্য হতে একটিকে ততীয় আরেকটি সহায়ক আয়াতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাবে ন**্র অবশ্য** অগ্রাধিকার লাভ করবে কিয়াস, হাদীস ও কিতাবুল্লাহ্-এর মধ্য হতে প্রত্যেকটি সেই শক্তির কারণে, যা তন্যধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং যে استخسان এর প্রতিক্রিয়া বিশুদ্ধ, তা সেই قياس جَلِيْ এর উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে. যার প্রতিক্রিয়া শুদ্ধ নয়। আর মাশহুর হাদীস খবরে ওয়াহিদ-এর উপর অগ্রাধিকারী হবে এবং কিতাবুল্লাহর সেই আয়াত যা خخک ও অকাট্য, তা সেই আয়াতের উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে, যার অর্থ যন্ত্রী।

علی قباس طاقت سور الفیاس الموسات الم

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, দলিলের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা مين হয় না প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, দলিলের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না; বরং দলিলের সবলতার দিক বিরেচনা করে প্রাধান্য দেওয়া হয় । এ জন্যই একদিকে দু'টি কিয়াস হলে তাকে একটি কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না । তদ্রুপ দু'টি হাদীসকে একটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না । অনুরূপভাবে দু'টি আয়াতকে একটির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না । কেননা, সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে একটি কিয়াস ও দু'টি কিয়াস, একটি হাদীস ও দু'টি হাদীস এবং একটি আয়াত ও দু'টি আয়াত সমান একই পর্যায়ভুক্ত । অবশ্য শক্তিশালী দলিলকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলিলের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে । যেমন, خَبَرَ وَاحِدُ -এর উপর خَبَرُ وَاحِدُ -ক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে । তবে কেউ কেউ বলেছেন য়ে, য়িদ দু'টি হাদীসের একটি অপরটিকে এমনভাবে তাকীদ প্রদান করে যাতে তাবীলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে এদের বিরোধী হাদীসের উপর এদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে ছয়ে, দলিলের ব্যতীত এটা তা'বীলের অবকাশ রাখে । উল্লেখ্য য়ে, উক্ত প্রাধান্য প্রকৃতপক্ষে দলিলের সকল দিক বিবেচনা করে দেওয়া হয়েছে, দলিলের সংখ্যার দিক বিবেচনা করে দেওয়া হয়েছে

وَكَذَا صَاحِبُ الْجَرَاحَاتِ لَا يَتَرَجُّعُ عَلَمَ صَاحِبِ جَرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ فَاإِنْ جَرَحَ رَجُلًا رَجْلِ جَرَاحَةً وَاحِدَةً وَجَرَحَهُ الْخَرُ جَرَاحَاتِ مُتَعَدَّدَةً ` وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ بِهَا كَانَتِ الرِّيلَةُ بَيْنَ الْجَارِحَيْنِ سَوَاءً بِبِخلَافِ مَا إِذَا كَانَ جَرَاحَةُ آحَدِهِمَا اَقُولِي مِنَ الْأَخُرِ إِذْ يُنْسَبُ الْمَوْتُ إِلَيْهِ بِاَنْ قَطَعَ وَاحِدُ يَدُ رَجُلِ وَالْاخَرُ جَنَّز رَقَبَتَهُ كَانَ الْقَاتِلُ هُوَ الْجَازُ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْإِنْسَانُ بِدُوْنِ الرَّقَبَةِ وَيُعْتَصَوَّرُ بِدُوْنِ الْيَدِ وَكَذَا الشَّفِيْعَانِ فِي الشُّفِّقِ الشَّائِعِ الْمَبِينِعُ بِسَهُ مَيْنِ مُتَفَاوَتَينِ سَواء في إسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ وَلاَ يَتَرَجُّحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخَرِ بِكَثْرَةِ نَصِيْبِهِ هَا دَارٌ مُشْتَرَكَةُ بَيْنَ ثَلْثَةِ نَفَرِ لِأَحَدِهِمْ سُدُسُهَا وَلِلْأُخَرِ نِصْفُهَا وَلِلثَّالِثِ ثُلُثُهَا فَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ مَثَلًا نَصِيْبَهُ وَطُلَبَ الْأَخَرَانِ الشُّفْعَةَ يَكُونُ الْمَبِيعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن بِالشُّفْعَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّي (رح) يَقْضِىْ بِالشُّقْصِ الْمَبِيْعِ ٱثْلَاثًا لِاَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ فَيَكُونُ مَقْسُومًا عَلَى قَدْرِهِ وَإِنَّكَ الصَّلَاعَ الْمُسْأَلُةَ فِي الشَّفْصِ وَإِنْ كَانَ خُكُمُ الْجَوَارِ عِنْدَنَا كَذٰلِكَ لِيَتَأَتَّى فِينِهِ خِلَانُ الشَّافِعِيِّ (رح) \_

সরল অনুবাদ : অনুরপভাবে একাধিক আঘাত প্রদানকারী ব্যক্তি একটি মাত্র আঘাত প্রদানকারী ব্যক্তির উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে না। উদাহরণস্বরূপ যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকেও একটিমাত্র আঘাত প্রদান করেছে এবং অন্য ব্যক্তি অধিক আঘাত প্রদান করেছে, আর এর কারণে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটেছে, তাহলে 🕹 ৣ উভয় আঘাতকারীর উপর সমান হারেই আরোপিত হবে। এটার বিপরীতে যদি একজনের আঘাত অন্যজনের আঘাতের তুলনায় মারাত্মক হয়, তাহলে মৃত্যুর সম্পর্ক মারাত্মক আঘাতকারীর প্রতিই করা হবে। উদাহরণস্বরূপ যেমন কেউ এক ব্যক্তির হাত কাটিয়েছে আর অন্য ব্যক্তি তার গলা কাটিয়েছে, তাহলে গলা কর্তনকারীকেই হত্যাকারী বিবেচনা করা হবে। কেননা, গলা বা কণ্ঠনালী ব্যতীত কোনো মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। কিন্ত হাত ছাডা জীবিত থাকা সম্ভব। **অনুরূপভাবে বিক্রিত** ইজমালী অংশের মধ্যে যদি এমন দুই ব্যক্তি -এর হকদার হয়, যাদের অংশের মধ্যে তারতম্য রয়েছে, তাহলে তার উভয়েই সম-অধিকারী হবে। شُفْعَة -এর হকদার হওয়ার ব্যাপারে শুধু অংশের অতিরিক্তজনিত কারণে একজনকে অন্যজনের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না। মাসআলাটির অবস্তা এরূপ মনে করবে যে. যেমন একটি বাড়িতে তিনজন লোক শরিক রয়েছে। একজন তার এক-ষষ্ঠাংশ, দ্বিতীয়জন অর্ধাংশ ও তৃতীয়জন এক-তৃতীয়াংশের মালিক। অর্ধাংশের মালিক তার অংশ বিক্রয় করে দিলে অপর দু'জন ﷺ হিসেবে পেয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিক্রিত অংশকে তিনভাগে বিভক্ত করে (এক-ষষ্ঠাংশের মালিককে এক অংশ এবং এক-তৃতীয়াংশের মালিককে দু'ই অংশ) প্রদান করা হবে। কারণ, হঠে হচ্ছে মালিকানার মনাফাবিশেষ। এ জন্য এটা মালিকানার অংশ মোতাবেক বন্টন করা হবে। যদিও আমাদের মতে প্রতিবেশিত্বের ভিত্তিতে সাব্যস্ত 📫 এরও একই হুকুম। তথাপি গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলাটিকে শরীকানা অংশের মধ্যে এ জন্য উপস্থাপন করেছেন, যেন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতবিরোধও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। (কেননা, তিনি প্রতিবেশিত্তর ভিত্তিতে 🚅 🗓 এর অধিকার স্বীকার করেন না ।)

भाक्तिक अनुवान : انْجُرَاحَاتِ مُسَاهِهُ وَجُرَحُهُ الْجُرَاحَاتِ مُسَاهِهُ وَجُرَحُهُ الْجُرَاحَاتِ مُسَاهِهُ وَجُرَحُهُ الْجُرَاحَاتِ مَسَاهِهُ وَجُرَحُهُ الْجُرَاحَةِ وَاحِدَةٍ الجَرَاحَةِ وَاحِدَةٍ مَا عَلَى صَاحِبِ جَرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ مَا قَصْمُ عَلَى صَاحِبِ جَرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ مَا قَصْمُ عَلَى صَاحِبِ جَرَاحَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً مَا قَصَامِبُ جَرَاحَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَالْخُرُجُرُونُ وَالْخُرُكُمُ وَاحْدَةً وَالْخُرَاحُةً وَالْمُحُونَ وَاحْدَةً وَالْخُرُجُرُونَ وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَالْخُرُجُرُونَ وَاحْدَةً وَاحْدَ

إذْ لا जारल عَنْ الْجَازُ जारल عَمْ الْجَازُ जारल عَنْ الْمَارُ जारल عَنْ الْقَاتِلُ जार बिंदिक مَو الْجَازُ অথচ হাত ছাড়া يُتَصَوَّرُ بِدُوْنِ الْبَدِ عاقات عالى بِدُوْنِ الرَّفَبَةِ गाड़ مِدُوْنِ الرَّفَبَةِ الرَّفَيَة विकिछ । الشَّانِع الْمَبِبْعُ प्रश्मर्त पर्स فِي الشَّغْصِ विकार्तीत एक 'आह पाविकार्तीत وكَذَا الشَّفِيْعَانِ فِيْ যাদের অংশদ্বয়ের মধ্যে তারতম্য রয়েছে سَوَاءً তাহলে তারা উভয়েই সম্অধিকারী হবে فِيْ عَلَى الْأَخَرِ अर्फत अकासिकात अधान कता रत ना وَلاَ يَتَرَجَّعُ احَدُهُمَا अर्फ 'आत अशीकातत विषता إستيعقاق الشُفعَةِ व्यनाज्ञतन्त्रं छेलत بِكَثَرَةِ نَصِيْبٍ व्यश्मत व्यवितिक जनिक कात्रां مُوْرَتُهُا व्यमज्ञानित व्यव्हा व्यत्न पति कत्रत्व र्य وَاكُو وَالْمَا عِنْدُو وَالْمَالِيَةِ وَالْمُلْفِيقِةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيِّةِ وَالْمِلْيِقِيْلِيَالِيِّةِ وَالْمَالِيِّةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمِلْيِقِيلِيِّةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَ سُدُسُهَا ालक शतिक ताराह وكَحَدِهِمْ विनजन मानुष بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَصَرِ जातक नातिक ताराह مُشْتَرَكَةً এক-ষষ্ঠাংশ وَيُلْخُرُ نِصْفُهَا विতীয়জন অর্ধাংশ وَلِلتَّالِثِ ثُلُثُهُا ضَاءَ আৱ তৃতীয়জন এক-তৃতীয়াংশের মালিক الشُّفْعَة অর্ধাংশের মালিক مَشَلًّا نَصِيْبَهُ উদাহরণত তার অংশ وَطَلَبَ الْأَخْرَانِ আর অপর দু'জন দাবি করল ভফ আহ بِالشَّفْعَةِ তখন আমাদের মতে বিক্রিত بَيْنَهُمَا نِصْغَيْنِ উভয়ে সমান সমান করে পাবে يَكُونُ الْمَبِيعُ أَثْلَاثًا विकीण वारण वाराशी (त.)-এत मर्तण يَغْضِيُ अमान कता रुत्व بِالشَّغْصِ الْمَبِيْعِ विकीण वारण وَعِنْدُ الشَّافِعِيّ (رحا काजारंग जांग करत وَنَ مَعْسُومًا कानकांनात सूनांका विर्णिय مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ कानना, उर्ण आर रख़ এটা বন্টন করা হবে عَلَى قَدْرِم মালিকানার অংশ মোতাবেক الْمُسْأَلَة তথাপি গ্রন্থকার এ মাসআলাটিকে উপস্থাপন व्हिष्ट स्वीकानात ज्रात्य मार्थ وَ مُكُمُ الْجَوَارِ यिनि अपि وَإِنْ كَانَ अविविविष्ठुत ভिত্তिर्व निर्दे فِي الشَّقْصِ करति وَانْ كَانَ अविविविष्ठुत चिति فِي الشَّقْصِ करति وَانْ كَانَ अविविव्य হমাম শাফেয়ী (র.)-এর ﴿ عِنْدُنَا الشَّافِعِيِّ (رح) আমাদের মতে كَذْلِكَ একই لِينَتَأَتُّى فِيبُهِ ইমাম শাফেয়ী মাতবিরোধ।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিত্ত ইবারতে শুফ'আর সম্পত্তি মাথাপিছু ভাগ হবে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। একটি যৌথ সম্পত্তিতে দু'জন অংশীদার যাদের অংশ সমান নয় শুফ'আর হকদার হলে তাদের মধ্য হতে অধিক অংশ ওয়ালাকে কম অংশ ওয়ালার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না; বরং তারা উভয়ই আমাদের মতে শুফ'আহ হতে সমান অংশ লাভ করবে। যেমন— তিন ব্যক্তি একটি জমির মালিক। তাদের একজন ঠু, অংশ অন্যজন ঠু এবং আরেকজন ঠু অংশের মালিক। তারপর ঠু অংশ ওয়ালা তার অংশ বিক্রি করে দিল। আর অপর দু'জন এতে শুফ'আর দাবি করল। এমতাবস্থায় আমাদের (আহনাফের) মতে তারা উভয়ে বিক্রিত সম্পত্তির মধ্যে সমভাবে অংশীদার হবে। ঠু অংশ ওয়ালাকে ঠু অংশ ওয়ালার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তারা স্ব-স্থ অংশ অনুপাতে শুফ'আর সম্পত্তিতে অংশীদার হবে। সুতরাং তাঁর মতে ঠু অংশ ওয়ালা ঠু অংশ এবং ঠু অংশ ওয়ালা ঠু অংশ পাবে।

وَمَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيعُ أَي تَرْجِيعُ الْحَدِ الْقِياسَيْنِ عَلَى الْأُخَرِ اَرْبَعَةُ بِقُوةِ الْأَكْرِ كَالْاِسْتِحْسَانِ فِى مُعَارَضَةِ الْقِيَاسِ وَالْاَثُرُ فِى الْاِسْتِحْسَانِ اَقْوى فَيتَرَجَّعُ عَلَيْهِ فَإِنْ فِى الْاِسْتِحْسَانِ اَقْوى فَيتَرَجَّعُ عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هٰذَا يَلْزَمُ اَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ الْاَعْدَلُ وَيَلَ فَعَلَى هٰذَا يَلْزَمُ اَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ الْاَعْدَلُ وَيَلُ فَعَلَى الْعَادِلِ لِآنَ اَثَرَهُ اَقَوى الشَّاهِدُ الْاَعْدَلُ لَا يَعْدَلُ اللَّعْدَالَةَ تَحْتَلِفُ بِالزِّيْبَ بِالْآلُونِ اللَّيْ الْأَنْ الْعَدَالَةَ تَحْتَلِفُ بِالزِّيْرِ عَنْ الْاِنْ فِيالَةِ مَنْ الْاِنْ فَعَلَى الْعَدَالَةَ مَعْنَ الْاِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّعَ عَنْ الْاِنْ فَعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى

সরল অনুবাদ : আর যে সকল বিষয় দারা অগ্রাধিকার অর্জিত হয়, অর্থাৎ দু'টি কিয়াসের মধ্য হতে একটির উপর অন্যটির অগ্রাধিকার, তা চারটি। যথা- ১. প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি দারা। যেমন- কিয়াসের মোকাবিলায় ইস্তিহ্সানের অগ্রাধিকার প্রাপ্তি। কেননা, এর প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী। এ জন্য তাকে কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। যদি কেউ আপত্তি উত্থাপন করে যে. এটা দ্বারা অত্যধিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য অপেক্ষাকৃত কম ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর অগ্রাধিকারী হওয়া আবশ্যক হয়। কেননা, ন্যায়পরায়ণতার প্রভাব প্রথম ব্যক্তির মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী। (অথচ কোনো ইমামই ন্যায়পরায়ণতার তারতম্য দ্বারা অগ্রাধিকার নিরূপণের প্রবক্তা নন।) এটার উত্তর এভাবে প্রদান করা হয় যে. ন্যায়পরায়ণতার মধ্যে কমবেশ হওয়ার পার্থক্যকে আমরা স্বীকারই করি না। কারণ, ন্যায়পরায়ণতার হাকীকত হলো শরিয়তের নিষিদ্ধ কর্মসমহ হতে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ হতে সম্পর্ণরূপে বিরত থাকা এবং সগীরা গুনাহ বারবার না করা। আর এটা একটি সুদৃঢ় স্তর, যন্যুধ্যে ব্যবধানের কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য যদি কোনো ব্যবধান থেকে থাকে. তাহলে এটা তাকওয়া ও প্রহেজগারির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। (যার হাকীকত সম্পর্কে অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ জন্য এটার উপর সাক্ষ্যও ভিত্তিকৃত নয়।)

ترجیع الا معالاه الترجیع الا العربی الا معالاه الترجیع الا معالاه الترجیع الا معالاه الترجیع الا معالاه الترجیع الا معالاه الا مواله و معالله الا مواله المواله المو

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- كَوَّ الْاَثَوِ . (প্রভাবগত শক্তি) যেমন– কিয়াস ও اِسْتِخْسَانُ পরস্পর বিরোধী হলে وَاسْتِخْسَانُ -এর প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার কারণে কিয়াসের উপর اِسْتِخْسَانُ কু এব প্রাধান্য হয়ে থাকে।
- ع. عِلَّة أَبُاتِ الْرَصْفِ এর স্থিতিশীলতার শক্তি) অর্থাৎ যে حُكْم এর জন্য এটা সাক্ষী ও দলিল স্বরূপ একে তা অন্য কিয়াসের তুলনায় অধিকতর লাযেমকারী। যেমন— আমরা হানাফীরা বলে থাকি যে, রমজানের রোজা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে বালার পক্ষ হতে এটার নিয়ত নির্দিষ্ট করতের প্রয়োজন নেই। অপরদিকে শাফেয়ীগণ বলেন যে, রমজানের রোজা হওয়ার কারণে এটার নিয়ত কাজা রোজার ন্যায় নির্দিষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের কিয়াস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াস হতে উত্তম। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) ফরজ হওয়ার যে وَصُفُ -এর উল্লেখ করেছেন, তা শুধু রোজার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অথচ আমরা (হানাফীগণ) تَعْفِينِيْن (নির্দিষ্টকরণ) -এর যে وَصُفْ -এর উল্লেখ করেছি তা আমানতী মাল, ছিনতাইকৃত মাল ও ফাসেদ بَيْعُ -এর মধ্যে (বিক্রিত বস্তু) ফেরত দানের বেলায়ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ উপরিউক্ত বিষয়সমূহের ও নিয়ত নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন হয় না।

وَسِقُوَّةِ ثُبَاتِهِ أَىْ ثُبَاتُ الْوَصْفِي عَكَي بِمِ الْمُسْهُودِ بِهِ بِكُونِ وَصَفِهِ ٱلْكُرْمُ لِلْحُكْمِ الْمُتَعَلَّقِ بِهِ مِنْ وَصْفِ الْقِيَاسِ الْاَخَرِ كَفَوْلِنَا فِي صَوْم رُمَضَانَ إِنَّهُ مُتَعَيِّنُ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَجِبُ التَّعْيِينُ عَلَى الْعَبْدِ فِي النِّيَّةِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِمْ صَوْمٌ فَرْضُ جِبُ تَعْيِينُنُ النِّيَّةِ فِيْهِ كَصَوْمِ الْقَضَاءِ لِآنَّ هٰذَا أَيْ وَصْفُ الْفُرْضِيَّةِ الَّذِي أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ (رح) مَخْصُوصٌ فِي الصَّوْمِ بِبِخِلَانِ التَّعْيِينِنِ نِي أُورُدُنَاهُ فَلَقَدْ تَلَعَدُي اللَّهِ الْسُودَائِسِعِ مَغْصُوْبِ وَرَدِّ الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَيْ إِذَا رَدُّ الْوَدِيْعَةَ إِلَى الْمَالِكِ وَالْمَغْصُوبَ إِلَيْهِ أوْرَدُّ الْمَبِينَعُ الْفَاسِدَ إِلَى الْبَائِعِ بِأَيَّ جِهَةٍ كَانَتْ يَخْرُجُ عَنِ الْعُهَدَةِ وَلاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِيْنَ الدُّفْعِ مِنْ حَيثُ كَوْنِهِ وَدِينْعَةً اوَ ْغَصَبًا أَوْ بَيْعًا فَاسِدًا لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ بجِهَةٍ اخُرَى فَيَكُونُ ثُبَاثُ التَّغيين عَلَى حُكْمِه أَتُولَى مِنْ ثُبَاتِ الْفُرْضِيَّةِ عَلْى حُكْمِهَا وَقِيْلَ عَلَيْهِ إِنَّ هٰذَا إِنَّمَا يُرُّدُ لَوْ كَانَ تَعْلِيْلُ الْخَصِم بِمُجَرِّدِ الْفَرْضِيَّةِ آمًّا إِذَا كَانَ تَعْلِيلُهُ هُوَ الصُّومُ الْفَرْضُ فَلَا يُنَاسِبُ بسم قابك تبه إيسراد مساأكة رد الكويسعة وَالْمَغْصُوبِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَبِكُثْرَةِ اصُولِهِ أَىْ إِذَا شَهِدَ لِقِبَاسٍ وَاحِدٍ اصْلُ وَاحِدٌ وَلِقِبَاسٍ انْخَرَ اَصْلَانِ اَوْ اُصُولَ يَنْتَرَجَّنَّ هُذَا عَلَى الْاوَّلِ وَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ .

সরল অনুবাদ : ২. আর وَصْف -এর স্থিতির শক্তি দারা, সে হুকুমের উপর যার এটা দলিল। অর্থাৎ এক কিয়াসের وَضْف অন্য কিয়াসের وَضْف -এর তুলনায় এটার হুকুমের সাথে অধিক আবশ্যক হবে। যেমন- রমজানের রোজা সম্পর্কে আমাদের মত এই যে. এটা নির্দিষ্টকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। এ জন্য নিয়ত দ্বারা নির্দিষ্ট করা বান্দার উপর ওয়াজিব নয়। এটা **শাফেয়ীগণের এ কাওল** হতে অগ্রাধিকারী যে. এটা ফরজ রোজা। এ জন্য এতে নিয়ত নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। যেমন– কাজা রোজার মধ্যে নিয়ত নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। কেননা, এটা অর্থাৎ ফরজ হওয়ার যাকে ইমাম শাফেয়ী (র.) ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন, তা রোজার সাথে নির্ধারিত। কিন্তু تغيين এটার বিপরীত। যাকে আমরা سُفُوط تَعْيِين এর ইল্লত সাব্যস্ত করেছি। কেননা, তা গচ্ছিত সম্পদ, আত্মসাৎকৃত সম্পদ ও ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত সম্পদ ফেরত দানের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে **থাকে**। অর্থাৎ যখন আমানতের মাল অথবা আত্মসাতের সম্পদ মালিককে ফেরত দান করবে অথবা ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত দ্রব্যকে বিক্রেতার নিকট সোপর্দ করবে, তখন যেভাবেই আদায় করবে, দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এ আদায় করার মধ্যে নিয়ত নির্দিষ্ট করা শর্ত নয় যে. সে এ বস্তুটি গচ্ছিত অথবা আত্মসাৎ অথবা ফাসিদ বিক্রয় হিসেবে ফেরত দান করছে। কারণ, ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে আদায়ের দিকটি নিজ হতেই निर्मिष्ठ, অन्य मिरकत कारना महावनार तारथ ना। मुजताः وَيُرْضَيُّهُ शिय़ হুকুমের সাথে আবশ্যক হওয়া, এটা وَوُرْضَيُّهُ اللَّهِ عَلَيْنِينَ স্বীয় হুকুমের সাথে আবশ্যক হওয়ার তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। অগ্রাধিকার দানের উক্ত ব্যাখ্যার উপর (শাফেয়ীগণের পক্ষ হতে) এ আপত্তি করা হয়েছে যে. এ প্রশু তো ৩ধ তখনই আরোপিত হতে পারে. যখন ৩ধ ফরজ হওয়াকে প্রতিপক্ষ ইল্লত সাব্যস্ত করত। কিন্তু যখন সে রোজা ফরজ হওয়াকে ইল্লুত সাব্যস্ত করে, তখন আর এটার মোকাবিলায় গচ্ছিত সম্পদ, আত্মসাতের মাল ও ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত দ্রব্য ফেরত দান সম্পর্কিত মাসআলাটিকে আন্য়ন করা মোটেই সমীচীন নয়। ৩. আর তার মূলের আধিক্য দারা। অর্থাৎ যখন একটি কিয়াসের দলিল একটি মূল বা مَقِيْس عَلَيْه হবে এবং অপর কিয়াসের দলিল দু'টি বা ততোধিক মূল হবে, তখন এ শেষোক্ত কিয়াসটি প্রথমোক্ত কিয়াসের উপর অগ্রাধিকারী হবে। এখানে মল দ্বারা কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

إِنَّهُ রমজানের রোজা সম্পরে فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ অন্য কিয়াসের كَفَوْلِنَا এর তুলনায় الْعِيَاسِ الْأَخِر অতএব নির্দিষ্ট করা مِنْ جَانِبِ اللَّهِ تَعَالَى অাল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে فَلَا يَجِبُ التَّعْبِيُّنُ صَوْمٌ नारकरीं शता فِنْ قَوْلِهِمْ वाजिव नरा عِلْيَ قَوْلِهِمْ वाजात उनत أَفِي النِّيَّةِ वाजात उनत على الْعَبْدِ যে এটা ফরজ রোজা کَصَوْمِ الْقَضَاءِ तिয়ত নির্দিষ্ট করা کَفْرِیْنُ النَیْبَةِ এ জন্য ওয়াজিব হবে کَفُرْضُ النَیْبَةِ निয়ত নির্দিষ্ট করা کَصُوْمِ الْقَضَاءِ यে এটা ফরজ রোজা রোজার মধ্যে निय़ निर्मेष्ट कता उग्नाकित إِلَانًا فَعِيلُ (رحاً) कतक रुउग्नात उग्नाकित وَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ अर्था الَّذِي أَوْدَهُ الشَّافِعِيلُ (رحاً) ইমাম শাফেয়ী (র.) ইল্লত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন مَخْصُوصٌ या निर्धातिज نِي الصَّوْم রোজার সাথে بِخِلَافِ التَّغْبِيْنِ ें केनना, जा आनाखितिज فُقَدْ تَعَدَّى विषती तिशती الَّذِي ٱوْرُدُنَاهُ विशती الَّذِي ٱوْرُدُنَاهُ विशती تَعْبِينُن হয়ে থাকে ফেরত দানের দিকে وَرَدِّ الْمَبِيغِ পঞ্চিত সম্পদ وَالْمَغْصُوبِ আত্মসাংকৃত সম্পদ وَرَدِّ الْمَبِيغِ रा यात وَمِنْ حَبْثُ كُونِهِ وَدِيْعَةً अपात وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَدِيْعَةً अपात وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَا اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَدِيْعَةً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِكُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَه ্যে উক্ত বস্তুটি গচ্ছিত اَوْ غَصَبًا অথবা আত্মসাংকৃত اَوْ بَنِيقًا فَاسِدًا অথবা ফাসেদ বিক্রয় হিসেবে ফেরত দান করছে কেননা, ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে আদায়ের দিকটি নিজ হতেই নির্দিষ্ট يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে না الرَّدَّ आদায়ের দিকটি بِجِهَةٍ الْخْرَى অপর দিকের عَلَى مُكْمِهِ স্বাং تَعْبِيْن আব্শ্যক হওয়া عَلَى مُكْمِهِ স্বীয় হুকুমের সাথে قَيَكُوْنُ ثُبَاتُ التَّعْبِيْنِ আবশ্যক হওয়ার তুলনায় عَلَى مُكَيِّهِ श्रीয় एक्रांत आर्थ مِنْ ثُبَاتِ الْفَرْضِيَّةِ वावশ्यक হওয়ার তুলনায় مَنْ ثُبَاتِ الْفَرْضِيَّةِ উপর এ আপত্তি করা হয়েছে যে إِنَّ عُرُدُ وَ এপ্ন তো ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخُصْمِ अभू उथनरे আরোপিত হয় التَّا يُرَدُ यथन প্রতিপক্ষ هُوَ الصَّوْمُ का नीन नावाख करत أمَّا إِذَا كَانَ تَعْلِيلُهُ का नीन नावाख करत بِمُجَرَّدِ الْفَرْضِيَّةِ कि खू र्थम त्न जा नीन नावाख करत هُوَ الصَّوْمُ यामानिक مُسَالَة ्षापु त्ताका कता إِيْرَادُ प्राम्यानािक بِمُقَابِلَتِهِ क्षेत्र ताका कता وَيُرَادُ وَالْفَرْضُ ফাসেদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত দ্রব্য وَالْبَيْعِ الْغَاسِدِ আত্মসাতের সম্পদ وَالْمَغْصُوْبِ গচ্ছিত সম্পদ الْوَدِيْعَةِ ফাসেদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রিত দ্রব্য اَصْلُ وَاحِدٌ প্রকটি কিয়াসের عَلَيْ يَاسٍ وَإِحِدٍ আর তার মূলের আধিক্যের দ্বারা أَى অর্থাৎ أَسْولِه يَتَرَجُّعُ عَمُ عَرَبُ مُ وَالْمُ فَلَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّ اصْلَانِ عَامَة عَلَمُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَ তখন অগ্রাধিকারী হবে هُذَا এ শেষোক্ত কিয়াসট عَلَيْ প্রথমোক্ত কিয়াসের উপর عَلَى الْأَوُّلِ আর এখানে ক উদ্দেশ্য করা হয়েছে। مُقيْس عَلَيْه वाता

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَلاَ يَكُونُ هَٰذَا مِنْ قَبِيلِ كَثُرُو الْآفِلَةِ الْقِيبَ لِسَنْ قَالِاً وَلَيْهِ الْقِيبَ لِسَنْ قَالِاً هَذِهِ الْقِيبَ لِسَنْ قَالِاً هَذِهِ كُلَّهَا فَاسِدَةً وَكَثْرَةُ الْأُصُولُوصَحِيْحَةً كَقُولِنَا فَى مَسْحِ الرَّأْسِ إِنَّهُ مَسْحٌ فَلاَ يَسُنُ تَفْلِبْثُهُ فَانَ اصْلَهُ مَسْحُ الْخُفِّ وَالْجَبِيْرَةِ وَالتَّيَمُ مِ فَانَ اصْلَهُ مَسْحُ الْخُفِ وَالْجَبِيْرَةِ وَالتَّيَمُ مِ فَانَ الْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْرَةِ وَالتَّيمُ مِ فَانَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْرَةِ وَالتَّيمَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

সরল অনুবাদ : আর এই মূলের আধিক্য প্রকৃতপক্ষে কিয়াসী দলিলসমূহের আধিক্য অথবা কোনো বস্তুর সাথে সাদৃশ্যের ব্যাপারে আধিক্যের শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা, এ সকল বস্তু দারা অগ্রাধিকার প্রদান করা বাতিল। আর (কিয়াস ও ইল্লত এক হওয়া সত্ত্বেও অধিক মূলের পরিপ্রেক্ষিতে মূল এর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার শক্তি অধিক হওয়ার কারণে) মূলের আধিক্য বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। যেমন– মাথা মাসাহ করা সম্পর্কে আমাদের এই কাওল যে. এটা মাসাহ। এ জন্য এতে তিনবার করা সূত্রত নয়। আমাদের এ কিয়াসের মূল একাধিক। আর তা হলো- ১. মোজা মাসাহ করা, ২. পায়তাবা মাসাহ করা ও ৩. তায়ামুমের মধ্যে মাসাহ করা। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াস এটার বিপরীত। আর তা এই যে. মাথা মাসাহ করা অজুর মধ্যে রুকন। এ জন্য তাতে তিনবার করা সুনুত হবে। কেননা, তার মূল মাত্র একটি, আর তা হলো অঙ্গ ধৌত করা। ৪. আর صَفَ অনুপস্থিত থাকার অবস্থায় वना रा । चात विराहित عَكْس वना शता । चात विराहित عَكْس वना श्र । অর্থাৎ যে إِنْعِكَاسُ و إِطْرَادْ अञ्जर विদ্যমান থাকে, তা সেই وَصُف -এর উপর অগ্রাধিকারী হয়, যার মধ্যে र्ण्यू الْعُكَاسُ वर्ण्यान तराहि, किल् الطَّرَادُ विमा्यान नग्न । এখানে إطَرَاد षाता উদ্দেশ্য এই যে, यथन وصُف পাওয়া যাবে, তখন হুকুমও পাওয়া যাবে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْإِنْعِكَاسُ هُوَ الْعَدُمُ عِنْدَ الْعَثْمِ مِثْعُلُ قَوْلِنَا فِي مَسْجِ الرَّاْسِ إِنَّهُ مَسْحٌ فَكَ يَسُكُنُ تَكْرَارُهُ فَاِنَّهُ يَنْعَكِسُ اِلْي قَوْلِنَا مَا لَا يَكُونُ ` مَسْحًا فَيَسُنُّ تَكْرَارُهُ كَغَسْلِ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رح) إِنَّهُ رُكُنُ فَيَسُنُّ تَكْرَارُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَنْعَكِسُ إِلَى قَوْلِهِ مَا لَيْسَ بِسُرِكْنِ لَا يَسُنُ تَكُرَارُهُ فَيِانٌ الْمَضْمَضَة وَالْإِسْتِنْشَاقَ لَبْسَ بِرُكْنِ مَعَ ذٰلِكَ يَسُنُّ تَكُرَارُهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُبَيِّنَ حُكْمَ تَعَارُضِ التَّرْجِينِ حَيْنِ فَقَالُ وَاذِا تَعَارُضَ ضَرْبَا تَرْجِيْ كَمَا تَعَارَضَ اَصْلُ الْقِيَاسَيْنِ كَانَ الرَّجْحَانُ فِي الدُّاتِ احَتَّ مِنْهُ فِي الْبَحَالِ أَيْ مِنَ الرُّجْحَانِ الْحَاصِلِ فِي الْحَالِ لِإَنَّ الْحَالُ قَائِمَةً بِالذَّاتِ تَابِعَةً لَهَا فِي الْوَجُودِ وَلاَ ظُهُورَ لِلتَّابِعِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَثْبُوعِ فَيَنْفَطُعُ حَقُّ الْمَالِكِ بِالطَّبِحِ وَالشَّيِّ تَفْرِبُعُ عَلَى الْقَاعِدةِ الْمَذْكُورَةِ وَ ذٰلِكَ بِانَّهُ إِذَا غَصَبَ رَجُلُ شَاةَ رَجُلِ ثُمَّ ذَبَحَهَا وَطَبَخَهَا وَشَوَاهَا فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ عِنْدَنَا حَقُّ الْمَالِكِ عَنِ الشَّاةِ وَيَضَمَنُ قِيمُمَتَهَا لِلْمَالِكِ لِآنَّهُ تَعَارَضَ هُهُنَا ضَرْبَا تَرْجِيْجِ فَإِنَّهُ إِنْ نَظَرَ إِلَى أَنَّ أَصْلَ الشَّاةِ كَانَ لِلْمَالِكِ يَنْبَغِنَى أَنْ يَأْخُذُهَا الْمَالِكُ وَيَضْمَنُهُ النُّقُصَانَ وَإِنْ نَظَرَ إِلَى أَنَّ الطُّبْخَ وَالشُّوٰى كَانَا مِنَ الْغَاصِيبِ يَنْبَغِى اَنْ يَأْخُذُهَا الْغَاصِبُ ويَضْمَنُ الْقِيمْمَةَ وَلَكِنَّ رِعَابَةَ هٰذَا الْجَانِبِ أَقْوى مِنْ رِعَايَةِ الْمَالِكِ .

সরল অনুবাদ : আর انْعكَانْ ়এর অর্থ এই যে, যখন ضُف পাওয়া যাবে না, তখন হুকুমও পাওয়া যাবে না। যেমন- মাথা মাসাহ করা সম্পর্কে আমাদের এই কাওল যে, এটা মাসাহ- এ জন্য এটা বারবার করা সুন্নত নয়। সুতরাং এটার عَكْس এই হবে যে, যা মাসাহ নয়, তা বারবার করা সুরুত। যেমন- মুখ ইত্যাদি ধৌত করা। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কাওলটি এটার বিপরীত যে. এটা রুকন। এ জন্য তা বারবার করা সুনুত। এটা مُنْعَكَسْ وَيَاس مُنْعَكَسْ হতে পারে না যে, 'যা রুকন নয়, তা বারবার করা সুনুত নয়।' কেননা, অজুর মধ্যে কলি করা, নাকে পানি দেওয়া রুকন নয়। তবুও তাদের মধ্যে الْخُرُ সুনুত। যদি অগ্রাধিকার দানের কারণসমূহের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে এটার হুকুম কি হবে, গ্রন্থকার (র.) এখন তা বর্ণনার ইচ্ছা করেছেন। সূতরাং তিনি বলেছেন **আর** যখন অগ্রাধিকার দানের দু'টি কারণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। যেমন- কিয়াসের দু'টি মূলের চাহিদার মধ্যে বিরোধ পাওয়া গেল তখন যে কারণটি ুর্ট -এর মধ্যে পাওয়া যাবে, তা সেই কারণের উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে যা وضف এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ অগ্রাধিকারের যে কারণটি فن -এর মধ্যে পাওয়া যাবে, তার উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। কেননা, وَمُنِي তো ذَاتُ এর দারাই প্রতিষ্ঠিত এবং তার অনুগামী স্বীয় অন্তিত্বের প্রশ্নে। আর ১৯৯৯-এর মোকাবিলায় অনুগামী-এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। এ জন্যই মালিকের অধিকার রান্না করা অথবা ভুনা করা দারা (গোশ্ত হতে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা উপরোল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে একটি প্রশাখামলক মাসয়ালা। অর্থাৎ, যদি কেউ অপর কোনো ব্যক্তির বকরি আত্মসাৎ করে ফেলে, তাহলে আমাদের মতে এ বকরিটির উপর হতে মালিকের হক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আত্মসাৎকারী মালিকের বরাবরে এটার মুল্যের ক্ষতিপুরণ আদায় করবে। কেননা, এখানে অগ্রধিকারের দু'টি কারণের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। যদি এ কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় যে, আসল বকরিটি মালিকের ছিল, তাহলে সমীচীন মনে হয় যে, সে ভুনাকত বকরিটিকে গ্রহণ করবে এবং আত্মসাৎকারীকে ক্ষতিপুরণ দানের জন্য জিম্মাদার করবে। আর যদি আত্মসাৎকারীর রান্না ও ভুনা করার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, (যে ट्रिंग वकतित मर्था अकि मृनावान कार्यंत সংযোজन करतिष्ट्) তাহলে সমীচীন মনে হয় যে, আত্মসাৎকারীই এ রান্না করা वकति । वित्यं वित्यं विश्व भागिक । विविध्यं विश्व विविध्यं विष्यं विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विष्य विष्य विश्व विष्य विष्य विष्य विष्य পরিশোধ করে দিবে। কিন্তু (চিন্তা করলে দেখা যায় যে,) মালিকের হক বিবেচনা করার তুলনায় আত্মসাৎকারীর হক বিবেচনা করার কারণটি অধিকতর শক্তিশালী।

নাব্দিক অনুবাদ : وَصْف यथन مَوْ الْعَدَمُ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مَى لَا الله الله عَمْولِينَا अर्जाश طكن عَكْس इता अर्ज فَإِنَّهُ يَنْعَكِسُ आयारमत कता पूनुरू وَ فَإِنَّهُ يَكُورُارُهُ بِخِلانِ যা মাসাহ নয় مُكَارُهُ مَيْسُلِ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ وَيَخْوِهِ كَا مَاهَ مَا كَارُهُ مَا كَارُهُ مَ ا এ জন্য তা خَيَسُنُ تَكْرَارُهُ ককন تُولِ الشَّافِعِيّ (﴿حَا) তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ কাওলটি বিপরীত تُولِ الشَّافِعِيّ (﴿حَا পারে না الْبُسَ بِكُونُ আর এটা إلى قُولِم হতে পারে না إلى قُولِم তার এ কথার দিকে فَازُّنْهُ لَا يَنْعَكِسُ كَيْسَ بِرُكْنٍ विर नार्त शानि प्रथ्या وَالْاِسْتِنْشَاقَ कनना, कूलि कता يَسُنُ تَكُرَارُهُ এগুলো রুকন নয় خُرِيًا তথাপিও مُمَعَ ذُلِكَ এগুলো বারবার করা সুন্নত كُمَّ اَرَادُ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) ইচ্ছা পোষণ করেছেন آنْ र्जू वर्गना कतरा وَغَقَالَ क्रूक्म وَعَقَالَ वर्गना कतरा المَّرْجِيْعَبْنِ क्रूम وَعَقَالُ वर्गना कतरा المَرْجِيْعَ التَّرْجِيْعَ التَّرْجِيْعَ التَّرْجِيْعَ التَّرْجِيْعَ التَّرْجِيْعَ التَّرْجِيْعَ التَّارُ وَالتَّالُ وَالْمَالِيَةِ وَالْمُعَالِّمُ الْمُرْجِيْعَ الْمُؤْمِنِ التَّرْجِيْعَ التَّالُ وَالْمُعَالِّمُ الْمُرْجِيْعُ وَالْمُعَالِمُ الْمُرْجِيْعُ وَالْمُعَالِمُ الْمُرْجِيْعُ وَالْمُعَالِمُ الْمُرْجِيْعُ وَالْمُعَالِمُ الْمُرْجِيْعُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنِ التَّعْرُ عِيْمَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ الْعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِ वर्थे वर्थन विद्याध एनथा एन के क्योधिकां नात्नत पूरि कांतरनत मरधा وَشُرِيًا تَرْجِيْح एप्यन विद्याध एनथा وَإِذَا تَعَارَضَ এর - ذَاتْ যে কারণটি بِرَصَّمَ কিয়াসের দু'টি মূলের চাহিদার মধ্যে كَانَ الرُّجْعَانُ তখন অগ্রাধিকার লাভ করবে فِي النَّاتِ যে কারণটি أَصْلُ الْقِيَاسَيْنِ र्मार्थ পাওয়া যাবে أَحَقٌّ مِنْهُ তা সেই কারণের উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে فِي الْحَالِ या وَصَفْ ا قَائِمَةً وصنف क्वाधिकात्तत त्य कात पि النجال अय्यामत्कत मत्या भाउया यात्त لِكَنَّ الْحَالِ क्वाधिकात्तत त्य कात पि مِنَ الرُّجْحَان बारा क्षा क्षा वाहे श्रीय अखिर वाह के وَلَا ظُهُوْرَ لِلتَّابِع क्षारा वाहों वाहे क्षीय فِي الْوُجُودِ कारा का वाहों के وَلَا ظُهُوْرَ لِلتَّابِع कारा वाहों वाहों वाहों वाहों وَلَا ظُهُوْرَ لِلتَّابِع कारा वाहों वाह প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় না وَمُ مُقَابَلَةِ الْمَتْبُوعِ মাতবুর মোকাবিলায় فَي مُقَابَلَةِ الْمَتْبُوعِ যায় كُنُ الْمَالِكِ মালকের অধিকার উल्लिथिত عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذَكُورَةِ ताता कता काता وَالسَّبَى कता काता وَالسَّبَى ताता कता काता بِالطَّبْخِ নীঁতিমালার ভিত্তিতে وَذُٰلِكَ بِـاَتُـهُ আর এটা এরূপ যে رَجُلُ عَصَبَ رَجُلُ عَصَبَ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى بِاتَهُ অন্য কোনো ব্যক্তির فَإِنَّهُ يَنْقَطُعُ जा करत रम का करारे करत रमनन وَضُوَّاهَا करन तानू करन وَطَبَخَهَا विकास करन وَفَانَّهُ يَنفطعُ এমতাবস্থায় विष्टित राय عَن الشَّاةِ वकतित छेलत राज مَتُ الْمَالِكِ वामाप्ति माल عِنْدَنَا वकतित छेलत राज وَيَضْمَنُ والسَّاةِ صَرْبًا عالمة عالمة عالمة عادة عارضَ له عنارضَ له عنارضَ الله عند عنارضَ الله عند عنارضَ الله عند المعادة عندة عند المعادة عند المعادة عند المعادة عند المعادة عند كَانَ यिन व कथात श्री कर्ता हु। أَنَّ اصْلُلُ الشَّاءِ अर्थाधिकारतत मू'ि कातरनत मरधा فَإِنَّهُ إِنْ نَظَرَ إِلَى मून वकतिि تَرْجِيْع আর وَيَضْمَنُهُ তাহলে সমীচীন মনে হয় لِلْمَالِكُ মালিক সে ভুনাকৃত বকরিটি গ্রহণ করবে لِلْمَالِكِ আর आञ्च वाक्ष का कि माना करत النُّقْصَانَ काठि पृत्त नातन وَإِنْ نَظَرَ إِلَى काठिपृत्त नातन النُّقْصَانَ काञ्चनाहकाती किमानात रत النُّقْصَانَ أَنْ يَأْخُذَهُا अश्घिण ट्राय़ आज्ञ तात श्रा يَنْبَغِيُ ठाट्टल न्योगिन पर राय کانا مِنَ الْغَاصِب कतात श्रा وَ কিন্তু وَلٰكِنَّ কিন্তু এবং মালিককে বকরিটির মূল্য পরিশোধ করবে وَيُضْمَنُ الْقِيْمَةُ किन्तु الْغَاصِبُ মালিকের হক বিবেচনা করার مِنْ رِعَايَة ِالْمَالِكِ অধিকতর শক্তিশালী أَفُولَى আত্মসাংকারীর হক رُعَايَةً তুলনায়।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রেছে। এখানে জবাই করার সাথে পাক করা বা ভাজার কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, যদি অপহরণকারী এটা জবাই করার পর রন্ধন না করে অথবা ভাজা না করে তাহলে সে বকরি হতে মালিকের অধিকার বিচ্ছিন্ন হবে না; বরং অটুট থাকবে। এমতাবস্থায় মালিককে উক্ত বকরিটি ফেরত নিতে হবে। কেননা, এটার ঠার্ড তখনো বাকি আছে। পক্ষান্তরে জবাই করার পর যেহেতু বকরির ঠার্ড বিলীন হয়ে যায়। সেহেতু তখন আর ঠার্ড (বকরি)-এ মালিকের অধিকার থাকবে না। তা ছাড়া এর সাথে অপহরণকারীর কিছু মালও এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে গেছে যাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কাজেই মালিক এটার মূল্য ফেরত পাবে, বকরি ফেরত পাবে না। হাঁ মালিক যদি স্বেচ্ছায় ভাজাই করা বকরিটি ফেরত নিতে রাজি হয়,তাহলে নিতে পারে। তখন বকরিটির যে পরিমাণ মূল্য কমে গেছে তা মালিক অপহরণকারীর নিকট হতে আদায় করবে।

الْعَيْنَ هَالِكَةٌ مِنْ وَجَهٍ فَحَقُ الْمَالِكِ فِي وَالْعَيْنَ هَالِكَةٌ مِنْ وَجَهٍ فَحَقُ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ ثَابِتُ مِنْ وَجَهٍ دُونَ وَجَهٍ وَحَقُ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ ثَابِتُ مِنْ كُلِ وَجُهٍ فَكَانَّ فِي الصَّنْعَة بَابِتُ مِنْ كُلِ وَجُهٍ فَكَانَّ الْمَنْ فِي الصَّنْعَة بِمَنْزِلَةِ النَّاتِ وَالْعَيْنَ بِمَنْزِلَةِ الشَّاةُ اصَلًا وَالْعَيْنَ بِمَنْزِلَةِ الشَّاةُ اصَلًا وَالصَّنْعَة وَانْ كَانَ الْاَمْنُ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ وَصُفًا عَلَى مَا ذَهَبَ الشَّاةُ اصَلًا وَالصَّنْعَة وَالْمَنْ وَالصَّنْعَة المَالِكُ وَالصَّنْعَة الْمَالِكُ وَالصَّنْعَة وَالْمَالِكُ وَالصَّنْعَة وَالْمَالِكُ وَالصَّنْعَة وَالْمَالِكُ وَالصَّنْعَة وَالْمَالِكُ وَالصَّنْعَة وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالصَّنْعَة وَالْمَالِكُ وَالصَّنْعِيْ وَهُو الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُولُومَ الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمِالْمُولُولُومُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِلُولُومُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِلُولُومُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِلُولُومُ وَالْمَالِلُومُ وَالْمَالِلْمُ وَالْمَالِلْمُ الْمَالِلْمُ وَالْمَالِلُومُ وَالْمُ

সরল অনুবাদ : কেনা, আত্মাৎকারীর বর্ধিত কর্ম প্রত্যেক দিক বিবেচনায় بذابه প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং বকরি কোনো কোনো দিক বিবেচনায় ধ্বংস হয়ে ণেছে। সুতরাং মালিকের হক মূল বকরির মধ্যে এক বিবেচনায় সাব্যস্ত আছে এবং অপর দিক বিচারে সাব্যস্ত নয়। আর রানা করার কার্যে আত্মসাৎকারীর হক (কোনো পরিবর্তন ছাড়াই) প্রত্যেক দিক বিচারে সাব্যস্ত রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ হতে আত্মসাৎকারীর কর্ম 🖒 ্র-এর পর্যায়ভুক্ত আর মূল বকরিটি এর পর্যায়ভুক্ত। যদিও বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এর বিপরীতই মনে হয় যে, বকরিটিই আসল ছিল এবং রান্না করে প্রস্তুত করা তার জন্য فُثُون বিশেষ। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব। গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কওল দারা এটার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, سَاحِبُ الْأَصْل অর্থাৎ মালিকই অধিকতর হকদার হবে। কেননা, আত্মসাৎকারীর কর্ম ويُعْنُونُ (অর্থাৎ বকরি)-এর সাথে প্রতিষ্ঠিত এবং তার অনুগামী।

শाकिक अनुवान : إِنَّ الصَّنْعَةَ وَالْعَبْنَ وَجُهٍ هِ وَهِ الْعَبْنَ وَجُهٍ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ مَالِكَةً وَهَا مَالِكَ اللَّهُ الْعَبْنَ وَالْعَبْنَ وَالْعَبْنَ وَالْعَبْنَ وَجُهٍ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ مَالِكَةً كَالِ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ مَا مِنْ وَجُهٍ مَا مِنْ وَجُهٍ الْعَالِي الْعَبْنَ عَلَى الْعَبْنَ عَلَى الْعَبْنَ عَلَى الْعَبْنَ وَجُهِ الصَّنْعَةِ وَالْعَبْنَ الْعَبْنَ عَلَى الْعَبْنَ عَلِي الْعَبْنَ عَلَى الْعَبْنَ عَلِي الْعَبْنَ عَلَى الْعَبْنَ الْعَلْمِ الْعَلِي عَلَى الْعَلْمِ الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَبْنَ الْعَلْمِ الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- هَ صَعَدَ عَالِمَا الخَ - هَ صَعَدَ الخَالِمَ الخَ - هَ صَعَدَ الخَالِمَ الخَ الضَّنْعَةَ فَائِمَةً بِذَاتِهَا الخ আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছিল যে, تَرْجِبْع -এর দু'টি প্রকারের মধ্যে যিদি বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে ذَاتُ -এর মধ্যস্থিত وَصُنْهُ -এর উপর ذَاتُ -এর মধ্যকার تَرْجِبْع -क প্রাধান্য দেওয়া হবে। কেননা, وَصُنْه (অবস্থা) -এর মধ্যস্থা এ অধীন। যেমন কোনো এক ব্যক্তি যদি কারো বকরি অপহরণ করে জবাই করে পাকিয়ে ফেলে, তাহলে এটা হতে মালিকের অধিকার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অপহরণকারী মালিককে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিবে।

এখানে দৃ' প্রকার تُرْجِئْے রয়েছে। ১. যদি আমরা মূল বকরির দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে এটা মালিককেই দিতে হয়। অবশ্যই মালিক অপহরণকারী হতে পরিমাণ মতো ক্ষতিপূরণ উসুল করবে। ২. আর যদি পাকানোর দিক বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যায় বকরির সাথে অপহরণকারীর মালিকানা বস্তু এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে, তাকে বিচ্ছিন্ন করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং বকরির মালিকানা বস্তু এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে, তাকে বিচ্ছিন্ন করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং বকরির অধিকারী অপহরণকারী হওয়া উচিত। অবশ্য সে মালিককে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিবে। আমাদের (আহনাফের) মতে অপহরণকারীর অধিকারকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেননা, অপহরণকারীর কর্মিক বিবেচনায় বহাল রয়েছে। আর মালিকের বকরি সর্বদিক বিবেচনায় বহাল নেই। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মালিকের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেননা, এটা کَشُنْعُ (বকরি)-এর সাথে প্রতিষ্ঠিত ও তার অধীন।

فَجَرَى الشَّافِعِيُّ (رح) عَلْى ظَاهِرِهِ وَجَرَيْنَا عَلَى الدِّقَةِ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيْانِ التَّرْجِيْحَاتِ الصَّحِيْحَةِ شَرَعَ فِي الْفَاسِدَةِ فَقَالَ وَالتَّرْجِيْحُ بِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ وَبِالْعُمُومَ وَقِلَّةِ الْأَوْصَافِ فَاسِدُّ عِنْدَنَا وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى صِحَةِ كُلِّ مِنْهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ (رحه) فَمِثَالُ غَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّ الْاَخَ يَشْبُهُ إِلْوَالِدَ وَالْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَةِ فَقَطْ ويَسَشْبَهُ ابْنَ الْعَيْمِ مِنْ وُجُوْهٍ كَيْسِيْرَةٍ وَهِيَ جَوَازُ اعْطَاءِ الزَّكُوةِ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْأَخْرِ وَحِلُّ نِكَاجِ حَلِيْكَةٍ كُلِّ مِنْهُمَا لِلْأَخَرِ وَقُبُولُ شَهَادَةٍ كُلِّ مِنْهُمَا لِلْأَخَرِ فَيَكُونُ اِلْحَاقُهُ بِابْنِ الْعَمِّ أَوْلَى فَلَا يَعْتِقُ عَلَى أَلَاجَ إذَا مَلَكَهُ وَعِنْدَنَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَرْجِيْحِ أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ بِقِيَاسٍ الْخَرَ وَقَدْ عَرَفْتُ بُطُلَانَهُ وَمِثَالُ الْعُمُومِ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّ وَصْفَ الطُّعْمِ فِئ حُرْمَةِ الرِّهُوا أَوْلَى مِنَ الْقَدْدِ وَالْجِنْسِ لِاَنَّهُ يَعُمُّ الْقَلِيْلَ وَهُوَ الْحَفْنَةُ وَالْكَشِيْرَ وَهُوَ الْكِيلُ وَالتَّعْلِيلُ بِالْكَيْلِ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْكَثِيرَ وَهٰذَا بَاطِلُ عِنْدَنَا لِاَنَّهُ لَمَّا جَازَ عِنْدَهُ التَّعْلِيْلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ فَلا رُجْعَانَ لِلْعُمُومِ عَلَى الْخُصُومِ.

সরল অনুবাদ : এখানে ইমাম শাফেয়ী (র.) বাহ্যিক অবস্থার উপর আমল করেছেন এবং হানাফীগণ মাসআলাটির সৃক্ষা দিকের উপর আমল করেছেন। গ্রন্থকার (র.) বিশুদ্ধ অগ্রাধিকারের কারণসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে এখন ফাসিদ অগ্রাধিকারের প্রক্রিয়াসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন- আর অধিক সাদৃশ্য, وُسُف -এর সাধারণত ও সম্প্রতা দারা অগ্রাধিকার প্রদান করা আমাদের মতে ফাসিদ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এ তিনটির মধ্য হতে প্রত্যেকটি দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান করাকে শুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। অতএব ১. সাদৃশ্যের আধিক্যের উদাহরণ শাফেয়ীগণের এ বক্তব্য যে, ভাইয়ের সাদৃশ্য পিতা ও সন্তানের সাথে শুধু 🚅 🚅 -এর নৈকট্য বিচারেই মাত্র। আর চাচাতো ভাইয়ের সাথে সাদৃশ্য একাধিক কারণে বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ যেমন- ১. চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে যদ্ধপ বিবাহ বিচ্ছেদের পর বিবাহ জায়েজ, তদ্দপ আপন সহোদর ভাইকেও যাকাত প্রদান করা জায়েজ। ২. চাচাতো ভাইকে যদ্রপ যাকাত প্রদান করা জায়েজ, তদ্ধপ আপন সহদোর ভাইয়ের স্ত্রীর সাথেও বিচ্ছেদের পর বিবাহ জায়েজ। ৩. চাচাতো ভাইয়ের বেলায়ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, তদ্ধপ আপন সহোদর ভাইয়ের বেলায়ও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এসব একাধিক সাদৃশ্যের কারণে সহোদর ভাইকে (অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে) চচাতো ভাইয়ের সাথে যুক্ত করা অগ্রাধিকারযোগ্য ও উত্তম। সূতরাং যদি এক ভাই তার হাকীকী সহোদর ভাইয়ের মালিক হয়ে যায়, তাহলে সে আজাদ হবে না। (যদ্ধপ চাচাতো ভাইয়ের মালিক হওয়ার দ্বারা আজাদ হয় না ৷) আর আমাদের মতে সাদশ্যের আধিক্য দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান করা– এটা এক কিয়াসের উপর দুই কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদানেরই নামান্তর। যার বাতিল হওয়ার কথা আপনারা পূর্বেই অবগত হয়েছেন। আর ২. ففف-এর সাধারণত্বের উদাহরণ শাফেয়ীগণের এই বক্তব্য যে, সুদ হারাম হওয়ার ইল্লতের মধ্যে খাদ্য হওয়ার ইল্লতটি عُنْر و عَنْس و ইল্লতের মোকাবেলায় অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা, খাদ্য হওয়ার -টি অল্ল তথা একমৃষ্টি, দুইমৃষ্টি এবং অধিক তথা পরিমাপযোগ্য পরিমাণ ইত্যাদি সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর পরিমাপের ইল্লতটি (অল্প পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে না) শুধু অধিক পরিমাণের মধ্যেই পাওয়া যায়। অগ্রাধিকার প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি আমাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যখন অসম্পূর্ণ ইল্লত দ্বারা (যা কোনো প্রশাখার মধ্যেও পাওয়া যায় না) নস্-এর তা'লীল জায়েজ রয়েছে, তখন আর وخُصُوْم এর উপর ১৯٠٤-এর অগ্রাধিকার দানের কি মূল্য থাকতে পারে?

নাব্দিক অনুবাদ : (حد) فَجَرَى الشَّافِعِيُ (رحه) এখানে ইমাম শাফেয়ী (র.) আমল করেছেন عَلَى ظَاهِرِهِ বাহ্যিক অবস্থার উপর فَرَغُ আর আমরা হানাফীগণ আমল করেছি عَلَى الدَّقِّةِ মাসআলাটির সৃষ্ণ দিকের উপর وَلَكُّا فَرَغُ صَاءَ مَا تَكُوبُ عَلَى الدَّقِّةِ অবসর গ্রহণ করলেন عَنْ بَيَانِ বর্ণনা হতে شَرَعُ تَكُالُ التَّرْجِيْعَاتِ الصَّحِيْتَ الصَّحِيْتَ وَمَا التَّرْجِيْعَاتِ الصَّحِيْتَ الصَّحِيْتَ وَمَا مَنْ بَيَانِ

कात ज्याधिकात প्रकान कता وَالتَّرْجِيْحُ कारम ज्याधिकातत প्रक्षियामम्रहत वर्गना فَيَ الْفَالِشَةِ कारम ज्याधिकात প्रमान कता ফাসেদ فَاسِكُ কার স্কলতা দারা وَصْف ٥ وَقِلَّةِ الْأَوْصَافِ এর সাধারণত্ব وَصْف কর সূর্য وَبِالْعُمُوْمِ الْإِمَامُ আমাদের মতে وَقَدْ ذَهَبَ আর সাব্যস্ত করেছেন اِلْي صِحَّةِ বিশুদ্ধতা وَقَدْ ذَهَبَ এ তিনটির মধ্য হতে প্রত্যেকটি عِنْدُنْكِا শাফেয়ীগণের এ فَـوْلُ الشَّانِعِيَّةِ সাদৃশ্যের আধিক্যের الشَّانِعِيُّر (.র) ক্রাফেয়ী (র.) الشَّانِعِيُ (رحا বক্তব্য مَنْ حَبْثِ الْمَحْرَمِيَّةِ আর সন্তানের সাথে وَالْوَالِدَ ভাইয়ের সাদৃশ্য الْوَالِدَ পিতা وَالْوَلَدَ উদাহরণস্বরূপ وَهِيَ একাধিক কারণে বর্তমান وَمَنْ وُجُوْهِ كَشِيْرَةِ সাথে اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كاللَّهُ فَقُط ा राका عَلَيْ مِنْهُمَا لِلْأَخَر अरमत উভয়কে তথা আপন ভाই ও চাচাতো ভाইকে كُلُّ مِنْهُمَا لِلْأَخَر गान कता الزَّكُوةِ नान कता إعْطَاءِ आराज جَوَازُ विवार विराष्ट्र पत विवार विध र अशा حَلْ مِنْهُ مَا لِلْأَخْرِ विवार विराष्ट्र पत विवार विध र अशा وَعِلُّ نِكَاحٍ এ সব কারণে সহোদর ভাইকে যুক্ত করা وَنَهَكُونُ الْحَافُ চাচাতো ভাই ও আপন সহোদর উভয়ের شَهَادةٍ إذًا अथाधिकातयांगा ७ छेखम فَلَا يَعْتِقُ प्रूठताः আজाम रत ना وَلَى अथाधिकातयांगा ७ छेखम بِابْنِ الْعَيْم تَرْجِيْعِ विम একভাই তার সহোদর ভাইয়ের মালিক হয়ে যায় مَلَكُمْ আর আমাদের মতে مَنْنِزَلَةِ এটা স্থলাভিষিক مَلَكُمْ সাদৃশ্যের আধিক্য দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান করা أَخَدِ الْقِيبَاسَيْنِ أَخْرَ কিয়াসের একটিকে بِقِيبَاسِ أُخْرَ অপর কিয়াস দ্বারা وَقَدْ عَرَفْتَ قَولُ الشَّافِعِيَّةِ वात नाविन शुक्री وَمِثَالُ الْعُمُومِ वात नाविन शुक्री بُطْلَاتُمُ वात नाविन शुक्री ومُثالُ الْعُمُومِ أوْلَى भारकशीগণের এই বক্তব্য فِنَى مُعْرَمَةِ الرِّيلُوا शामा इख्यार्त देखाणि إِنَّ وَصَنَفَ الطَّعْمِ पूप राताम रख्यात देखाण्त मारकशीशराव وفي كُورَمَةِ الرِّيلُوا অগ্রাধিকারযোগ্য مِنَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ পরিমাণের সমজাতীয় ও ইল্লতের মোকাবিলায় لِأَنَّهُ يَكُمُ আর পরিমাপের ইল্লতটি অন্তর্ভুক্ত করে আর তা হলো এক মুষ্টি দুই মুষ্টি وَالْكَشِيْرَ এবং অধিককেও অন্তৰ্ভুক্ত করে وَهُوَ الْخَفْنَةُ अन्न পরিমাপকে أَنْكَثِيلُ তা হলো পরিমাপযোগ্য পরিমাণ وَالتَّعْلِيْلُ بِالْكَبْنِ আর পরিমাপের ইল্লতটি يَتَنَاولُ إِلَّا الْكُفِيْر পাওয়া যায় وَهٰذَا بَاطِلٌ আর এটা সম্পূর্ণ বাতিল عَنْدُنَا صَالَة اللهُ عَنْدُنَا (কননা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে यथन जाराज वारह التُعلِيلُ مُعنَان वप्रम्पूर्व देल्ल द्वा بالْعِلَةِ الْقَاصِرَةِ वर्ग नात التَعلِيلُ वर्ग वर्गा থাকতে পারে للعُمُومِ আম -এর الْخُصُومِ খাস-এর উপর।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالُهُ فَمِثَالُ غَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ فَوْلُ الع – هَ আব্দোচনা : উক্ত ইবারতে অধিক সাযুজ্যের কারণে প্রাধান্য দানের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে غَلَبَهُ (অধিক সাযুজ্য), غُمُوْم (ব্যাপকতা) وَ فَلْتَ اَوْصَافُ وَ المَعْ الْمَالِيَةِ الْمُسْبَاءِ وَصَافُ وَ الْمَالِيةِ الْمُسْبَاءِ وَمُنْف أَوْصَافُ وَ الْمَالِيةِ الْمُسْبَاءِ وَمُنْف أَوْصَافُ وَ المَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

এ স্থলে غَلَبَ أَسْبَا، তথা অধিক সাযুজ্যের দ্বারা প্রাধান্য দানের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং শাফেয়ীগণ বলে থাকেন যে, ভাই শুধু মুহরিম হওয়ার দিক দিয়ে পিতা ও সন্তানের সাথে সাযুজ্য রাখে। অথচ বহু দিক দিয়ে চাচাতো ভাইয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন— ১. তাদের একজন অপরজনের যাকাত দেওয়া জায়েজ। ২. তাদের একজন অপরজনের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ। ৩. তাদের একজনের সাক্ষ্য অপরজনের জন্য গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি। সুতরাং ভাইকে সন্তান ও পিতার সাথে তুলনা না করে চাচাতো ভাইয়ের সাথে তুলনা করাই উত্তম হবে। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক ভাই অন্য সহোদর ভাইয়ের মালিক হলে সে আজাদ হবে না। যদ্রেপ কেউ চাচাতো ভাইয়ের মালিক হলে চাচাতো ভাই আজাদ হয় না। পক্ষান্তরে আমাদের (আহনাফের) মতে عَرْبَكَ (মহরাম আত্মীয় হওয়া) আজাদীর عِلْتَ কেননা, এটা الْحَسَان (অনুগ্রহ) কামনা করে। কাজেই ভাই ভাইয়ের মালিক হলে আজাদ হয়ে যাবে। অথচ কোনো ব্যক্তি চাচাতো ভাই -এর মালিক হলে সে আজাদ হবে না। কারণ তথায়

وَلِأَنَّ الْوَصْفَ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ وَفِي الْنَصِّ الْخَاصِ رَاجِعُ عِنْدَهُ عَلَى الْعَامِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ هُهُنَا ايَضًا كَذَٰلِكَ وَمِثَالُ قِلَّةِ الْأَوْصَافِ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّ الطَّعْمَ وَحُدَهُ اَوِ الثَّمَنِيَّةَ وَحُدَهَا قَلِيْلُ فَيُفَضَّلُ عَلَى الْقَذْرِ الثَّمَنِيَّةَ وَحُدَهَا قَلِيْلُ فَيُفَضَّلُ عَلَى الْقَذْرِ الثَّمَنِيَّةَ وَحُدَهَا قَلِيْلُ فَيُفَضَّلُ عَلَى الْقَذْرِ الثَّمَنِيَّةَ وَحُدَهَا قَلْيُلُ فَيُفَضَّلُ عَلَى الْقَذْرِ وَالْجِنْسِ الَّذِي قُلْتُمْ بِهِ مُجْتَمَعَةً وَهٰذَا وَالْجِنْسِ الَّذِي قُلْتُمْ بِهِ مَجْتَمَعَةً وَهٰذَا بَالْظِلُ عِنْدَنَا لِآنَ التَّوْجِيْحَ لِلتَّاثِيْنِ اَقُولَى الْقَلْدِ وَالْكَثَرَةِ فَرُبَّ عِلَّةٍ ذَاتَ جُزْئِيْنِ اَقُولَى فِي التَّاثِيْرِ مِنْ عِلَّةٍ ذَاتَ جُزْءً وَاحِدٍ ـ

সরল অনুবাদ : থেহেতু (وَصُفُ) ইল্লুত নস্-এর পর্যায়ভুক্ত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে - عَامْ - এর নস্ - عَامْ - এর উপর অগ্রাধিকারযোগ্য। (কারণ, তাঁর মতে خَاصٌ অকাট্য এবং ঠার্চ যন্নী) সুতরাং ইল্লতের বেলায়ও এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় (যে, عَكُمْ -এর উপর এর স্কলতার ভাও হবে)। আর ৩. وَصُفْ এর স্কলতার উদাহরণ যেমন শাফেয়ীগণের এই বক্তব্য যে, (কোনো কোনো বস্তুর মধ্যে) শুধু খাদ্যমানসম্পন্ন হওয়া (আর কোনো বস্তুর মধ্যে) وَمْن अपू मृलामानमम्भन्न २७ शांत रेल्ला नावाख कतात मरिया وَمُنْ -এর স্বল্পতা পাওয়া যায়। এ ভিত্তিতে এটা غَدْر -এর সমষ্টিগত ইল্লতের উপর অগ্রাধিকার হবে। কিন্তু আমাদের মতে একে অগ্রাধিকারের কারণ সাব্যস্ত করা বাতিল। কেননা. অগ্রাধিকার তো প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিবেচনায় নিরূপিত হয়ে থাকে আর স্বল্পতা ও আধিক্যের এতে কোনো ভূমিকা নেই। অনেক সময় দুই অংশ দ্বারা গঠিত ইল্লুত এক অংশ বিশিষ্ট অবিমিশ্র ইল্লতের তলনায় অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে।

- नाक्कि अनुवान : وَإِن النَّصِ الْخَاصِ व्यापित بَعْنَزِلَةِ النَّصِ الْخَاصِ व्यापित بَعْنَزِلَةِ النَّصِ الْخَاصِ व्यापित بَعْنَدُهُ وَ النَّائِمُ الْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُعْمُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمُوامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلِيْ الْمُعْمُومُ وَلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আর قِلَّت اَوْصَاف (গুণের স্বল্পতা)-এর দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়ার উদাহরণ হিসেবে শাফেয়ীগণের বক্তব্য এই যে, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শুধু وَمُنْ এবং স্বর্ণ রৌপ্যের মধ্যে শুধু مَنْس کَنْر ইল্লত হওয় جِنْس کَنْر প্রক্ষ গুণের দিক দিয়ে কম। কেননা, শেষোক্ত অবস্থায় দু টি عِلَّة কির্ণারণ করা হয়েছে. আর প্রথমোক্ত অবস্থায় মাত্র একটির عِلَّة কিন্দিন প্রায় করা হয়েছে। সুতরাং দিতীয়টির প্রথমটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

وَإِذَا تَبَتَ دَفْعُ الْعِلْلِ بِمَا ذَكُرْنَا هَا اللَّهُ رُبُّعُ بَحْثِ فِي إِنْتِقَالِ الْمُعَلِّلِ اللَّي كَلَامِ أَخَرَ بَكْلَةٍ إِلْـزَامِـه اَى إِذَا تُـبَـتَ دَفْعُ الْـعِـلَـلِ السَّطُـرُدِيَّةٍ ۚ وَالْمُوَثِّرَةِ بِمَا ذَكُرْنَا مِنَ الْإِعْتِرَاضَاتِ أَوْ دَفْعُ الْعِلَلِ الطُّرْدِيَّةِ فَقَطْ عَلَى مَا يُفْهُمُ مِنْ كَلَامٍ الْبَعْضِ كَانَتْ غَايَتُهُ أَنْ يُلْجِئَ إِلَى الْإِنْتِقَالِ أَىٰ غَايَةُ الْمُعَلِّلِ انْ يَضْطَرَّ إِلَى الْإِنْتِقَالِ وَهُوَ اَ (بَعَةُ اَقْسَامِ لِأَنَّهُ إِمَّا اَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ عِلَّةٍ اللَّى عِلَّةٍ الْخُرِى لِإِثْبَاتِ الْأُولْيِ كَمَا إِذَا عَلَّلَ فِي الصَّبِيِّ الْمُوْدَعِ مَالًا أَنَّهُ إِذَا اسْتَهْلَكَ الْوَدِيْعَةَ لاَ يَضْمَنُ لِاَنَّهُ مُسَلِّطٌ عَلَى الْاِسْتِهَ لَاكِ مِنْ جَانِبِ الْمُوْدِعِ فَإِنْ قَالَ السَّائِلُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَى الْإِسْتِهُ لَاكِ بِلَ عَلَى الْحِفْظِ يَنْتَقِلُ الْمُعَلِّلُ إِلَى عِلَّةٍ الْخُرَى يَثْبُتُ بِهَا الْعِلَّةُ الْأُولْى اعْننِى التَّسْلِيْطَ عَلَى الْاسْتِهْ لَاكِ الْبَتَّةَ أَوْ يَنْتَقِلُ مِنْ حُكْمِ اللَّي حُكْمِ اخْرَ بِالْعِلَةِ الْأُولْي كَمَا إِذَا عَلَّلَ عَلْي جَوازِ إعْتَاقِ الْمُكَاتَبِ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ بَدْلِ الْكِتَابَةِ عَنِ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقَدُّ مُعَاوَضَةً يَحْتَمِلُ الْفَسْحَ بِالْإِقَالَةِ أَوْبِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ عَنِ الْاَدَاءِ فَلَا يَمْنَعُ الصَّرْفُ إِلَى الْكُفَّارَةِ فِإِنْ قِالَ الْخَصْمُ إِنَّا قَائِلٌ أَيْضًا بِمُوجَبِهِ إِذْ عِنْدِي عَفْدُ الْكِتَابَةِ لاَ يَمْنَعُ الصُّرْفَ إِلَى الْكَفَّارَةِ \_

: উল্লিখিত প্রতিরোধ অনুবাদ প্রক্রিয়াসমূহ দারা যখন ইল্লুতসমূহের অপ্রমাণকরণ সাব্যস্ত হয়ে যাবে. ইল্লত পেশকারীর উপর অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর এখান হতে অন্য কালামের দিকে তার মোড় علَّت পরিবর্তিত হওয়ার আলোচনা শুরু হচ্ছে। অর্থাৎ যখন عِلَّتَ طُرْدِيَّة पूष्ठ अिटतांध अथवा अधु عِلَّت مُؤَثِّرَة ७ طُرْدِيَّة -এর প্রতিরোধ যেমন কোনো কোনো উসুল বিশারদের বক্তব্য দারা উপলব্ধ হয়, আমাদের উল্লিখিত আপত্তিসমূহ দারা সাব্যস্ত হয়ে যাবে, তখন ইল্লুত পেশকারীকে শেষ পর্যন্ত কথার মোড পরিবর্তন দারা কাজ হাসিল করতে হয়। অর্থাৎ ইল্লত পেশকারী স্বীয় দাবিকে সাব্যস্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত অন্য বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। এ প্রত্যাবর্তনের চারটি অবস্থা রয়েছে- ১. তা হয়তোবা প্রথম ইল্লতকে সাব্যস্ত করার জন্য এক ইল্লত হতে অপর ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। যেমন- কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চার নিকট মাল গচ্ছিত রাখা প্রসঙ্গে ইল্লত পেশকারী প্রথমত এভাবে ইল্লত বর্ণনা করে যে. যদি বাচ্চা গচ্ছিত মাল ধ্বংস অথবা নষ্ট করে দেয়, তাহলে সে ক্ষতিপরণ প্রদান করবে না। কেননা, সে তো আমানতকারীর পক্ষ হতেই তা ধ্বংস করার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল। যার উপর আপত্তিকারীর পক্ষ হতে যদি এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, বালকটি যে মাল ধ্বংস করার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল– এটা আমরা স্বীকার করি না: বরং তাকে তো মাল হেফাজত করারই জিম্মাদার বানানো হয়েছিল। তখন ইল্লত পেশকারী অপর এমন একটি ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে. যা দারা প্রথম ইল্লুত অর্থাৎ ধ্বংসকরণের অনুমতি প্রাপ্তি অবশ্যদ্বাবীরূপে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (উদাহরণস্বরূপ এরূপ বলবে যে, বালকটি অপরিপক্ক বৃদ্ধিসম্পন্ন। তার মাল হেফাজত করার যোগ্যতা নেই। এটা জানা সত্ত্তেও তার নিকট মাল আমানত রাখা এটা যেন নিজের মালকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ারই নামান্তর।) ২. অথবা, এর হুকুম হতে অন্য হকুমের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং ইল্লুত তাই থাকবে, যা প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ নিজের এমন शानाभरक, रा विनिभर ککائٹ- वत विनिभर भूना श्रू কিছুই আদায় করেনি কাফফারা স্বরূপ আজাদ করা জায়েজ হওয়ার উপর এ ইল্লত বর্ণনা করা যে, এটা এমন একটি বিনিময় চুক্তি, যা غَانَا হতে অথবা كَتَابَد -এর বিনিময় মূল্য আদায় করা হতে অক্ষম হওয়ার প্রেক্ষিতে ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং তাকে কাফ্ফারার ব্যয়খাতের মধ্যে আনয়ন করা নাজায়েজ হবে না। এটার উপর যদি আপত্তিকারী এভাবে বলে– আমরাও তো এই তা'লীলের হুকুমকে স্বীকার করি যে. ্র্নার বিদ্যালয় করা হতে স্বয়ং এর চুক্তি বাধা প্রদান করে না।

بَمَ ইল্লতসমূহের الْعِلَلِ আর যখন সাব্যন্ত হয়েছে دُنْعُ অপ্রমাণকরণ তথা প্রতিরোধ الْعِلَلِ ইল্লতসমূহের الْعِلَلِ উল্লিখিত প্রতিরোধ প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা وَى النَّبِقَالِ الْمُعَلِّلِ আলোচনা بَحْثِ আলোচনা مِنْ اِنْتِقَالِ الْمُعَلِّلِ আলোচনা بَحْثِ আলোচনা مِنْ اِنْتِقَالِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ পরিবর্তিত হওয়া أَخْرُ الْخَرُ আলামের দিকে اللَّهِ كُلُام الْخَرُ الْمُعْلِلُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْ

या وَكُوْنَا वर रेन्नारा शादा وَالْمُوَوُرَةِ शिक्स जावाल शिक्स الْعِلَلِ الطَّرْدِيَّةِ अिंदात وَفْعُ वर रेन्न عَلٰى ١٩٥ عِلَّة طُرْدِيَّة عَلَى الْعِلَلِ الطُّرْدِيَّةِ فَقَطْ প্রতিরোধ دُفْعُ অথবা أَوْ আপত্তিসমূহ দ্বারা مِنَ الْإِغْتِرَاضَاتِ কানো কোনো উসূল বিশারদের বক্তব্য দ্বারা كَانَتْ غَايَتُهُ তখন ইল্লত পেশকারীকে শেষ مِنْ كَلَامِ الْبَعْضِ হয় উপলব্ধ হয় مَا يُغْهُمُ ैপর্যন্ত غَايَثُ الْمُعَلِّلِ অর্থাৎ اَيْ نُتِقَالِ कथाর ঘোর পরিবর্তন দ্বারা কাজ হাসিল করতে হয় وَالَى الْإِنْتِقَالِ وَهُوَ ٱرْبَعَةُ विका विक اللهِ الْوِنْتِقَالِ अव्यावर्जन कत्ना विक وَهُوَ ٱرْبَعَةُ विका विक وَهُوَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى عِلَةٍ عه عَمْ عِلَةٍ প্রত্যাবর্তন করবে إِنْ يَنْتَقِلَ হয়তোবা তা إِلَى عِلَةٍ এ প্রত্যাবর্তন করবে إِلَى عِلَةٍ فِي الصَّبِيِّ एर्ग्यात हेल्ला كُمَا إِذَا عَلَّلَ अथ्य हेल्ला अथ्य हेल्ला पूर्धें प्रात हेल्ल (प्रांते हेल्ल অপ্রাপ্তবয়ন্ধ বাচ্চার নিকট । الْرَدِيْعَةُ মাল গচ্ছিত রাখা প্রসঙ্গে السَّهُلُكُ यिन বাচ্চাটি ধ্বংস করে দেয় الْمُدْرَعِ مَالَّا السَّهُ الْفَا السَّهُ الْفَا السَّهُ الْفَالِيَةِ अशिखरग्न वाकात निकট তাহলে সে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না لِأَنْ مُسَلِّطٌ তাহলে সে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না لِكُنْدُ مُسَلِّطٌ তাহলে সে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না المُنْسَبِّهُ لَاكِ مُصَلِّكً وَالْمُعَالِينَ مُسَلِّطٌ وَالْمُعَالِينَ مُسَلِّطٌ وَالْمُعَالِينَ مُسَلِّطٌ وَالْمُعَالِينَ مُعَلِّمًا وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ مُعَلِّمًا وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَلِّلِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعِلِّينَ وَالْمُعِلِّينَ وَالْمُعِلِّينَ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينَ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي ব্যাপারে مِنْ جَانِبِ الْمُرْدِع আমানতকারীর পক্ষ হতে كَانْ قَالُ السَّائِلُ আমানতকারীর পক্ষ হতে যদি এ আপত্তি উত্থাপন করে র্য إلى عِلَّةِ اخْرَى अयन देखा (পশकाती धाविण देश بَنْتَقِلُ الْمُعَلِّلُ वेतः जारक रा मान रिकांकज कतातरे कियामात वानारना रायिहिन অপর একটি ইল্লতের দিকে التَّسْلِبُطُ الْمُولَى या द्वाता সাব্যস্ত হয়ে याय الْعِلَةُ الْأُولَى প্রথম ইল্লত التَّسْلِبُطُ عَلْهُ الْمُولَى عَامِي الْمُعْلَةُ الْأُولَى إلى حُكْمٍ أَخْرَ অবশ্যম্ভাবীরূপে عَلَى الإسْتِهَاكُو প্রত্যাবর্তন করবে عَلَى الإسْتِهَاكُكِ अংসকরণের الْبَتَةَ عبلي वर रयमि خَشَل वर रेल्ला का अथरम वर्गना कता रायि بألعِلَةِ الْأَوْلَى वन रेल्ला केता केता केता عبلي वर रेल्ल مِنْ بَدْلِ या किছूरे आपाग्न कता الَّذِيْ لَمْ يُزَدِّ شَيْتًا अूकाठाव शालामरक الْمُكَاتَب या किছूरे आपाग्न جَواز عَفْدٌ مُعْنَاوَضَةٌ কেননা, এটা তথা কিতাবাত بِأَنَ الْكِتَابَةُ কাফফারা স্বরূপ الْكِتَابَةُ এমন একটি বিনিময় চুক্তि يَخْتَمِنُ या अखावना तात्थ الْفُسْخُ छत्र शरा या अग्रात بِالْإِنَّالَةِ একালার মাধ্যমে اَوْ بِعَجْزِ या अखावना तात्थ হওয়ার প্রেক্ষিতে الْسُكَاتَب মুকাতাব ব্যক্তি عَن الْأَدَار किতাবাতের বিনিময় মূল্য আদায় করা হতে الشكاتَب সুতরাং নাজায়েজ হবে না إِنَّا قَائِلٌ কাফ্ফারার فِأَنْ قَالَ الْخَصْمُ কাফ্ফারার الْكَفَّارَةِ অতঃপর যদি আপত্তিকারী এভাবে বলে যে الصُّرفُ किणावार्जत हुकि र्य عَقْدُ الْكِتَابَةِ विकावार्जत وَغَيْدِى वा'नीर्लत हुकूमतक وَبُمُوْجَبِهِ वाधा প्रमान करत ना الصَّرْفُ वाधा श्रमान करत إلى الْكُفَّارَةِ वाधा श्रमान करत ना الصَّرْفُ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُعَلِّل الخ وَهُوَا رَبَعَةُ اَفْسَامٍ لِأَنَّهُ إِمَّا الخ وهُمَوا رَبَعَةُ اَفْسَامٍ لِأَنَّهُ إِمَّا الخ وم -এর স্থিরকৃত عِلَّة যখন বিরোধীতার সমুখীন হয়, তখন তিনি ভিন্ন পস্থা অবলম্বন করে إعْتِرَاضُ হতে বাঁচার চেষ্টা করে থাকেন। একে পরিভাষায় اِنْتِفَال বলে। এটা চার প্রকার।

و علا علنه و المحمد و المحمد

وَانَّمَا الْمَانِعُ هُوَ نُقْصَانُ تَمَكُّنِ فِي الْوَقَ بسَبَبِ لهٰذَا الْعَقْدِ إِذِ الْعِتْقُ مُسْتَحِقُّ لِلْعَلَّهِ بِسَبَبِ الْكِتَابَةِ فَحِيْنَئِذِ يَنْتَقِلُ الْمُعَلِّلُ مِنْ حُكْمٍ إِلَى حُكْمٍ أَخَرَ بِالْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَقُولُ هٰذَا الْعَقْدُ لَا يُوجِبُ نُقْصَانًا مَانِعًا مِنَ الرِّقّ إِذْ لَوْ كَانَ كَذْلِكَ لَمَا جَازَ فَسْخُهُ لِآنَّ نُقْصَانَهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ مِنْ وَجْهٍ وَالْحُرِّيَّةُ مِنْ وَجْهِ لاَ تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَقَدْ أَثْبَتَ الْمُعَلِّلُ بِالْعِلَّةِ الْأُولَٰى اَعْنِيْ إِحْتِمَالَ الْكِتَابَةِ لِفَسْخِ الْحُكْمِ الْاخْرِ وَهُوَ عَدَمُ إِبْجَابِ نُقْصَانٍ مَانِعٍ مِنَ الرِّقِّ <del>اَوْ يَنْتَقِلُ اِلْى</del> حُكْمِ أَخُرَ وَعِلَّةٍ أَخُرَى كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ بِعَبْنِهَا إِذَا قَالَ السَّائِلُ إِنَّ عِنْدِيْ هٰذَا الْعَقْدَ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّكَفِيْرِ بَلِ الْمَانِعُ نُقْصَانُ الرِّقِ يَقُولُ الْمُعَلِّلُ لِمَذَا عَقْدُ مُعَامَلَةٍ بَبْنَ الْعِبَادِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُوجِبَ نُقْصَانًا فِي الرِّقِّ مِثْلِهِ فَهٰذَا إِنْتِقَالُ إلى حُكْمِ اخْرَ وَعِلَّةٍ انْخْرَى كَمَا تَرَى أَوْ يَنْتَقِلُ مِنْ عِلَّةٍ إِلَى عِلَّةٍ الْخُرِي لِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ أَلاَوُّلِ لَا لِإِثْبَاتِ الْعِلَّةِ الْأُولَى وَلَمْ يُوجَدُ لَهُ نَظِيرٌ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ وَلِهِذَا قَالَ وَهٰذِهِ الْوُجُوهُ حِينُحَةُ إِلَّا الرَّابِعُ لِإَنَّ الْإِنْتِقَالَ إِنَّمَا جَوَّزَ لِيَكُونَ مَقَاطِعُ الْبَحْثِ فِي مَجْلِسِ الْمُنَاظَرةِ.

সরল অনুবাদ : বরং ১টি-এর চুক্তির কারণে এ গোলামটির গোলামীর মধ্যে যে ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে, তা-ই বাধা প্রদান করে থাকে। কেননা, كِشَائِد -এর চুক্তির কারণে গোলামটি আজাদী লাভের যোগ্য হয়ে গেছে। তখন তা'লীল পেশকারী এ হুকম হতে প্রত্যাবর্তন করে সাবেক ইল্লত দারা অন্য একটি হুকুম সাব্যস্ত করার প্রতি মনোযোগী হবে এবং বলবে যে, ১১১১-এর চুক্তি গোলামটির গোলামীর মধ্যে এমন কোনো ক্ষতির কারণ নয়, যা কাফ্ফারাস্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করবে। কেননা, যদি এমন কোনো ক্ষতির কারণ হতো, তাহলে এ চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ হতো না। এ জন্য যে, গোলামীর মধ্যে এমন কোনো ক্ষতির কারণ নয়, যা কাফ্ফারাস্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করবে। ৩. অথবা তা অন্য হুকুম এবং অন্য ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। যেমন, হুবহু উল্লিখিত অত্র মাসআলাটির ক্ষেত্রে যখন আপত্তিকারী বলে- আমরা এটা বলি না যে, স্বয়ং চুক্তিটি কাফফারাস্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করে; বরং এটাই বলি যে. গোলামীর ক্ষেত্রে যখন আপত্তিকারী বলে– আমরা এটা বলি না যে, স্বয়ং চুক্তিটি কাফ্ফারাস্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করে: বরং এটাই বলি যে, গোলামীর ক্ষতিই বাধা প্রদান করে থাকে। তখন এটার উত্তরে ইল্লত পেশকারী অন্য ইল্লত বর্ণনা করবে যে, এ ইটিই -এর চুক্তি ও গোলামদের বেলায় প্রচলিত অন্যান্য চুক্তি (যেমন- خَسَار شَوْط -এর মাধ্যমে গোলাম বিক্রয় করা ও গোলামকে ভাডা দেওয়া ইত্যাদি)-এর ন্যায় একটি চুক্তি মাত্র। সূতরাং অন্যান্য চুক্তি। যেমন-গোলামীর ক্ষতির কারণ নয়, তদ্রপ ২১১-এর চুক্তিও ক্ষতির কারণ হবে না। এ তা'লীলের মধ্যে হুকুমও পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং ইল্লতও বদলে গেছে। 8. অথবা প্রথম হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য এক ইল্লুত হতে অন্য ইল্লুতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, প্রথম ইল্লুত সাব্যস্ত করার জন্য নয়। কিন্তু শরয়ী মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে তার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না, এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, এ **সমস্ত** প্রত্যাবর্তনের কারণ সবই বিশুদ্ধ কিন্তু চতুর্থ কারণটি ব্যতীত। কেননা, দ্বিতীয় কালামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এ জন্য জায়েজ রাখা হয়েছে যে, যেন বিতর্কের মজলিসেই আলোচনা শেষ হয়ে যায়।

فِي الرِّقِ या पृष्टि श्रारा تَمَكُنِ या पृष्टि श्रारा فَمُ نَغْصَانُ अक्षाव वाधा श्रमान करत أَنْ فَضَانُ त्र कि कि क्षेत्र الْمَانِعُ : पारिक क्षेत्र के कि कि विकास के कि विकास के कि कि विकास के विकास के कि विकास कि कि कि विकास के कि कि कि विकास के कि वि

কোনো ক্ষতির কারণ নয় وَذَ كَوْ كَانَ كَذُٰلِكَ का काककाता স্বরূপ আজাদ করা হতে বাধা প্রদান করে وَإِذْ كَوْ كَانَ كَذُٰلِكَ কোনো ক্ষতির কারণ হতোঁ لَيَا خَسَخُهُ তাহলে এ চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ হতো না لِاَنْ نُعْصَانَهُ بِالْ ক্ষতির অর্থ হলো إِنَّمَا يَغُبُرُ مِنْ وَجْهِ একরপ مِنْ وَجْهِ অজাদী বা স্বাধীনতা بِثُبُوْتِ الْحُرِيَّةِ সাব্যস্ত হয়ে যাবে إِنَّمَا يَغُبُثُ عِنْ وَجْهِ क्क नींग्र त्य हेन्छ وَعَدُ اَتُبْتَ الْمُعَلِّلُ वा ज्ञ ह अश्वात अधावना तार्ख ना فَعَدُ اَتَبْتَ الْمُعَلِّلُ পেশকারী সাব্যস্ত করে দিয়েছেন بِالْعِلَّةِ الْأُولَى প্রথম ইল্লত দ্বারা اَعْنِيْ অর্থাৎ الْكِتَابَةِ কিতাবাতের চুক্তির সম্ভাবনা রাখে যা مَانِع مِنَ الرِّقِ ক্ষতির কারণ إِنْجَابِ نُقْصَانِ আর তা নয় وَهُوَ عَدْمُ صَالَة وَهُو عَدْمُ م وَعِلَّةٍ कांककाता सक्त आजाम कता وَلِي مُحَكِّمِ أَخَرَ अथवा जा প্রত্যাবর্তন করবে وَعِلَّةٍ अपना एक्रायत निर्क এবং অন্য ইল্লতের দিকে يعَيْنِهُا এবং অন্য ইল্লতের দিকে كَمَا فِي الْمُسْأَلَةِ الْمُذْكُورَةِ হবছ الْمُسَالَةِ আজাদ করা হতে بَل الْمُعَلِّلُ वतः विन वाधा প্রদান করে থাকে نُغْصَانُ الرَق গোলামীর ক্ষতিই بَل الْمَانِعُ वतः विन वाधा প্রদান করে থাকে بَقُولُ الْمُعَلِّلُ كَسَائر الْعُقُرْدِ अपनकाती वना रेन्ना राज वर्गना कततव त्य هٰذًا عَقْدُ व रूकिए مُعَامَلَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ ضِي الرِّقَ সুতরাং অন্যান্য চুক্তি যেমন ক্ষতির কারণ নয় أَنْ لاَ يُوْجِبَ نُقْصَانًا অন্যান্য চুক্তি কারণ নয় فَوَجَبَ مُوْجِبَ نُقْصَانًا কিতাবাতের চুক্তি وشلِه তদ্রপ اللي حُكْمِ اخْرَى তা'লীলের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে مِثْلِه তদ্রপ ومُثْلِه اللي عِلَّةٍ الْخُرلي عَمَّ عِلَّةٍ عَلَّةٍ عَمَّة عَمَامَ عَنْ عِلَّةٍ عَمَّا عَرَى عَلَّةٍ الْخُرلي عَمَّا تَرى عَلَّةٍ الْخُرلي عَمَّا تَرى عَلَّةٍ الْخُرلي عَمَّا تَرى عَلَّةٍ عَلَيْهِ عَلَي অন্য ইল্লতের দিকে الْعِلَّة الْأُولَى সাব্যস্তকরণের জন্য الْعُكْمِ ٱلأَولِ প্রথম ইল্লত لِإِثْبَاتِ সাব্যস্তকরণের জন্য الْعِلَّة الْأُولَى এ কারণেই فِي الْمُسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ পাওয়া যায় না نَظِيْرُ এর কোনো উদাহরণ فِي الْمُسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ শরয়ী মাসআলাসমূহে وَلَمْ يُوجُدُ لُهُ ्थञ्कांत (त.) तत्नाहन أَوُهُذِهِ الْوُجُورُ अय প্রত্যাবর্তনের কার্ন সিবই صَعِنْبَعَةٌ विश्व के مَهْذِهِ الْوُجُورُ र्यन आलांहना त्रिष्ठ का, किठी को الْبَكُونَ مَقَاطِمُ الْبَكُونَ مَقَاطِمُ الْبَكُونَ مَقَاطِمُ الْبَكُونَ مَقاطِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل रस याय فِي مَجْلَس الْمُنَاظَرَة प्राय याय فِي مَجْلَس الْمُنَاظَرَة

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ونتِعَالُ تَسَكُنِ النَّالِعُ هُوَ نَقْصَانُ تَسَكُنِ النَّ الْسَانِعُ هُوَ نَقْصَانُ تَسَكُنِ النَّ وَ وَالْسَانِعُ هُوَ نَقْصَانُ تَسَكُنِ النَّ وَ وَمَا وَمِي النَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

এখানে যদি مُعْتَرِضٌ বলে যে, আমাদের মতেও گُنَابُ গোলামকে কাফফারা হিসেবে আদায় করার ব্যাপারে মূল عَنْد বাধা নয়; বরং এটার কারণে গোলামের গোলামীতে যে ক্রটি পৌছেছে তাই বাধা, তাহলে عُمُّم প্রথমোক্ত عِلْد এর দ্বারা অন্য একটি كُمُّم বাব্যস্ত করার প্রয়াস পাবেন। অর্থাৎ তিনি বলবেন যে, كِتَابَد গোলামের গোলামীতে এমন ক্রটির সৃষ্টি করে না যা একে কাফফারা হিসেবে আদায় করার জন্য প্রতিবন্ধক হবে। কেননা, এরপ হলে এটার نَسْخ জায়েজ হতো না।

- এর ততুর্থ প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। তা এই যে, عِلَّة الله প্রথম حُكُم সাব্যস্ত করার জন্য এক عِلَّة ورق عبلة الله -এর প্রতি ধাবিত হবেন। অবশ্য শরিয়তের মাসআলাসমূহের মধ্যে এটার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আমাদের সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, انْتِقَالُ -এর অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ গ্রহণযোগ্য ও সহীহ; কিন্তু এ চতুর্থ প্রকার গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, انْتِقَالُ -কে বৈধ রাখার উদ্দেশ্য হলো যেন মজলিসেই বিতকের সমাধান হয়ে যায়। অথচ এ চতুর্থ প্রকারের দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সফল হয় না।

وَلاَ يَتِمُّ ذُلِكَ فِي الرَّابِعِ لِاَنَّ الْعِلْلَ عَنْهُ وَلَى الْمَالِ فَلَوْ جَوَّزُنَا الْإِنْتِقُلُ لَا الْعَلْمِ الْاَمْرِ فَلَوْ جَوَّزُنَا الْإِنْتِقُلُ لَا الْعَلْمِ الْحَكْمِ الْاَوْلِ بِعَبْنِم لَتَسَلْسَلُ اللهِ الْعَلْمِ الْحَكْمِ الْاَوْلِ بِعَبْنِم لَتَسَلْسَلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ إِنْتَقَلَ إِلَى عِلَّةٍ الْخُرى لِإِثْبَاتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ إِنْتَقَلَ إِلَى عِلَّةٍ الْخُرى لِإِثْبَاتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ إِنْتَقَلَ إِلَى عِلَّةٍ الْخُرى لِإِثْبَاتِ الْعُمْمِ الْاَوْلِ حَيثُ حَاجَه نَمُووْدُ اللَّعِيْنُ لِإِثْبَاتِ الْإلَٰهِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِي النَّذِى يَحْيِينَ وَلَيْبَتُ فَامَرَ بِاطْلَاقِ اَحَدِ الْمُعْمِونِ فَالْ نَمُووْدُ النَّا الْحَيْنَ وَقَتْلِ الْاخْرِ فَانْتَقَلَ إِبْرَاهِيمُ اللهِيمُ اللهِيمِ الْمُعْرِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْقِ الْخُرِي وَقَالَ فَإِنَّ اللهُ عَلْمِ الْمُعْرِي اللهُ الْمُعْرِي اللهُ الْمُعْرِي اللهُ عَلَيْقِ الْمُعْرِي وَقَالَ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْقِ الْمُعْرِي اللهُ اللهُ

সরল অনুবাদ : কিন্তু চতুর্থ অবস্থা বিশুদ্ধ মেনে নিলে একথা পূর্ণ হয় না। কেননা, প্রকৃত সত্য এই যে, ইল্লতের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। সূতরাং যদি হুবহু প্রথম হুকুমকে সাব্যস্ত করার জন্য অন্যান্য ইল্লুতের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে আমরা জায়েজ রাখি, তাহলে এক সীমাহীন সিলুসিলা আবশ্যক হবে (এবং আলোচনা কখনো শেষ হবে না)। এটার উপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে. হযরত ইবরাহীম (আ.) অভিশপ্ত নমরূদের সামনে যখন আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্তের উপর দলিল কায়েম করলেন, তখন সেই হুকুমকে সাব্যস্ত করার জন্য তিনি এক ইল্লুত হতে অন্য ইল্লুতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথমে এই দলিল পেশ করলেন যে, "আমার প্রভূ সেই সত্তা, যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন।" তখন নম্রদ বলল. "আমিও তো জীবন এবং মৃত্যু দান করতে পারি।" আর এ দাবিকে সাব্যস্ত করার জন্য দু'জন কয়েদির মধ্য হতে একজনকে জীবিত ছেডে দেওয়ার এবং অন্যজনকে হত্য করার আদেশ দিয়ে দিল। তখন হয়রত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর إثْبَات الله এর দাবির জন্য অন্য ইল্লতের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, 'নিশ্চয়ই আমার প্রভু পূর্ব দিক হতে সূর্য উদিত করেন। তুমি তা পশ্চিম দিক হতে উদিত করে দেখাও।" তখন নমরূদ হতবুদ্ধি ও নিশ্চপ হয়ে গেল। গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত কাওল দ্বারা এটার উত্তর প্রদান করেছেন, অভিশপ্ত নমরূদের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যে বিতর্ক হয়েছিল, তা এই শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা, তাঁর প্রথম দলিলটি হক এবং অবশ্যম্ভাবী ছিল; কিন্তু অভিশপ্ত নম্রূদ এটার উদ্দেশ্যই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্র জবাব প্রদান করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছিল যে. انْتِعَالُ وَمُحَاجَّةُ الْخَلِيْلِ (عـ) مَعَ اللَّعِيْنِ الخ حَكْم তার জবাব প্রদান করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছিল যে. انْتِعَالُ এর চারটি পদ্ধতির মধ্যে চতুর্থটি গ্রহণযোগ্য নয়। আর তা হলো প্রথম حُكْم করার জন্য এক عَلَّة হতে অন্য عَلَّة وَعَمَّة وَعَمَّة الْخَلِيْلِ (عـ) مَعَ اللَّعِيْنِ الخ

فَسَاغَ لِلْخَلِيْلِ أَنْ يَقُولُ هٰذَا لَيْسَ بِإِحْيَا وَإِمَاتَةٍ بِـَلْ إِطْلَاقُ وَقَـٰتِـلُ وَعَـٰلَيْكَ أَنْ تُدُ حَى يِعَبْضِ الرُّوْجِ مِنْ غَيْرِ الْهَ وَتُحْيِي ابَ الظَّوَاهِرِ لَا يَسَأُمُّ عَانِي الدُّقِيْفَةِ فَضَمَّ اليُّ الظَّاهِرَة بِلاَ إِشْتِبَاهِ لِيَنْقَطِعَ مَجْلِ الْمُنَاظَرَةِ وَيَعْتَرِفُونَ بِالْعَجْزِ ـ

সরল অনুবাদ : তখন এটার উপর হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য এরূপ বলা সম্ভব ছিল যে, তুমি যা কিছু করে দেখিয়েছ, তার নাম 'জীবিত করা' ও 'মৃত্যু দান করা' নয়: বরং এটা তো 'কয়েদ হতে মক্তি প্রদান করা' ও 'হত্যা করা' হয়েছে। যদি তুমি সত্যি সত্যিই মৃত্যু ও জীবন দান করতে পার. তাহলে তোমার উপর আবশ্যক এই যে. কোনো অস্ত্রের সাহায্য ছাডাই জান কবজ করে জীবিতকে মেরে ফেলবে এবং মতদের মধ্যে হায়াত ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকে জীবিত করে দিবে। কিন্তু মূর্খদের সংশয় দূর করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ দলিলটিকে ছেড়ে দিলেন। কেননা. নমরদ ও তার সঙ্গীরা সবাই বাহ্যদর্শী ছিল। সৃক্ষ তত্ত্বাদি হাদয়ঙ্গম করার কোনো যোগ্যতাই তাদের মধ্যে ছিল না। এ জন্য তিনি দ্বিতীয় একটি সুস্পষ্ট দলিল পেশ করে দিলেন যাতে কোনো সংশয়ের অবকাশ ছিল না। যেন বিতর্কের মজলিস তাডাতাডি শেষ হয়ে যায় এবং তারা তাদের অক্ষমতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

नाकिक अनुवान : وَانْ يَغُولُ هُذَا वर्षन रयत्र हेवतारीय (आ.)-এत क्रना प्रस्त हिन انْ يَغُولُ هُذَا वतः এটাতো वन्ती टराठ पूकि मान केता नत्र كِلْ إِطْلَاقَ प्रियो पा किছू पार्थिर्याह र्जात नाम जीविष्ठ कता ७ पृष्ठा मान केता नत्र كَيْلُ إِطْلَاقَ কিরা وَعَلَيْكَ أَنْ تُعِيِّتُ করা وَعَلَيْكَ أَنْ تُعِيِّتُ যদি তুমি সত্যি স্ত্যি ও জীবন দান করতে পার তাহলে তোমার উপর আবশ্যক এই य प्राप्त रिक्ना الْحَيَّ कान करके करत مِنْ غَيْرِ الْكَة कारना खन्न وَيُغْيِى الْمُوتِي खात करके करत مِنْ غَيْرِ الْكَة कारना खन्न वार्ष الْحَيْرِ खात प्राप्त प्राप्त करा إِلاَ اَنَدُ إِنْتَقَلَ कारनत प्राप्त करा فَإِنَّهُمْ كَانُوا कीवन الْحَيْرِة कारनत प्राप्त करा إِلاَ اَنَدُ إِنْتَقَلَ कारनत प्राप्त करात करा الْحَيْرِة وَاللَّهُ الْحَيْرِة وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ স্তরাং তিনি فَضَمَّ اِلَبْهَا স্কু তত্ত্বাদি فِیْ حَقَانَتِقِ الْمُعَانِي الدُّوْبِيْقَةِ স্বরতে পারবে না الظَّوَاهر र्थेत नात्थ (लग कर्ततान के النُحُبَّةُ الطَّاهِمَ) यात्र प्रात प्रश्नाता नश्नातात विकास الْخُبَّةُ الطَّاهِمَ विज्र अक्षिम وَيُعْتَرِكُونَ विज्र अक्षिम وَيُعْتَرِكُونَ विज्र अक्षिम مُجْلِسُ الْمُنْنَاظُرةِ विज्र विज्र विज्र विज्र विज्र विज्र विज्र विज्र विज्ञ विज्ञ

#### [পর্ব পষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

علَّت عدلت عدل عدد (বিতর্ক) مُنَاظَره অন্ত্র উপর একট مُنَاظَره (বিতর্ক) করার সময় এক علَّت عدد علَّت অন্য عِلَّت -এর দিকে ধাবিত হয়ে কিভাবে প্রথম کُمْ তথা আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন? কেননা, বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন প্রথমত আল্লাহর পরিচয় জ্ঞাপন করতে গিয়ে বললেন, 'আমার প্রভু তিনি-যিনি জীবিতকে মৃত্যু দান করেন আর মৃতকে করেন জীবিত।' এতে নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সমুখে দু'জনু কয়েদিকে উপস্থিত কর্লু। অতঃপর তাদের একজনকৈ মুক্ত করে দিল আর অপরজনকে মৃত্যুদণ্ড দিলু। এর দারা সেও যে মৃতকে জীবিত করতে পারে এবং জীবিতকে মৃত্যু দিতে 

এর জবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) নমরুদের সাথে যে 🎜 🚅 করেছেন তা উপরোক্ত চতুর্থ প্রকারভুক্ত নয়। কেননা, তাঁর প্রথম দলিলই সম্পূর্ণ সহীহ এবং কার্যকরী ছিল। কিন্তু মূর্য নমরুদ যেহেতু তা অনুধাবন করতে পারেনি সেহেতু তিনি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন

اَللُّهُمُّ وَفِيَّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقُولِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمْلِ .

# أَلْمُنَاقَشَةُ : अनूनीननी

١- مَا مَعْنَى الْإِجْتِهَادِ لُغُةً وَشَرْعًا؟ ومَا هِيَ شَرَائِطُ الْمُجْتِهِدِ ومَا كُخُمُهُ؟ بَيْنُو

٢- هَلِ الْمُجْتَهِدُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ؟ وَكُمْ هُوَ الْحَقُّ فِيْ مَوْضَعَ الْخِلَافِ؟ فَصِلُوا مَعَ الْإِخْتِلَافِ.
 ٣- مَوَانِعُ انْعِقَادِ الْعِلَّةِ كُمْ هِيَ؟ بَيِّنُوا كُلَّ قِسْمٍ بِالْأَمْثِلَةِ.

٤- مَا هِيَ الْعِلَّةُ الطُّرْدِيَّةُ؟ هَلْ هِيَ تَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ إَمْ لَا؟ بَيِّنُوا مَعَ بَبَانِ وُجُوْدِ دَفْعِهَ

٥- مَا هِيَ الْمُعَارَضَةُ وَكُمْ قِسْمًا لَهَا؟ بَبَنُوْا مُلُخَّصًّا .